



40/2

शिहिपिता हो होत् ही -(जेन हैं तार छेड को क्ल बनके) अन्हें।



# वाथावी अवीर्क

( বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা )

26/201 किए भक्षा अख

# 

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ)

প্রাক্তন প্রিলিপাল জামেয়া কোরআনিয়ার

ফয়েজ ও বরকতে

गाउलाना चाष्ठिजूल २क माद्य

মোহাদ্দেছ জামেয়া কোরআনিয় কর্ত্তৃক অনুদিত।



প্রকাশনায়:

আল্হাজ্ঞ মোহাম্মদ গোলাম আযম হামিদিয়া লাইত্তেরী

৬৫, চক সারকুলার রোড

33

AOBBBC . E.

Dyte =

সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ:

মোহার্র**ম** 

১৩৯৭ হিজরী, ১৩৮৩ বাংলা।

शिष्या:

৪০ ০০ চল্লিশ টাকা মাত্র।

প্রথম পৃষ্ঠাগুলির সুচী

🚳 আরবী কাছিদা

0+50

🕒 উপক্রমণিক।

"মোস্তফা চরিত"-উপক্রমণিকার

সমালোচনা—

77+55

🗨 সূচী-পত্ৰ—

20+25

জ্ঞাতব্য ও সতর্কবাণী

29

💮 আরম্ভ—

26

সর্ব-স্বর্থ সংরক্ষিত:

भूषतः

वम, वाकिन्त तर्मान कीध्री

शमिषिया (अम

৫০, হরনাথ ঘোষ রোগ

#### সর্ব্বামেষ্ঠ রস্থালের দরবারে মানপত্র ও সৌভাগ্য লাভের অছিলা বাংলা বোখারী শরীফ তৃতীয় খণ্ড অনুবাদকালে ১৯৬০ ইং সনে পবিত্র মদীনায় বিশেষভাবে নবীজীর রওজা পাকে পঠিত

### التوسل بمدح خبر الرسل

रक्षान। ज्ञान कक्रम, जामदा सिम्नाव क कांचाद क्रिक्त क्रिम क्रिक्त क्

و سَهُلا مَلَى تَذَكَارِ اَثَارِ طَيْبَهِ للهِ مَدَيْدَ مَ مَدَيْدَ مَ مَدَوْنِ كَوْيَم مَعْضُلِ الْمِعْمِ وَ فَقَ الْمُحِمِ الْمَعْمَ " الْمُحَمِّدِ اللهُ وَرَا فَوْقَ بَدُر مُكَمَّل اللهُ اللهُ وَرَا فَوْقَ بَدُر مُكَمَّل اللهُ الله

حبيب الله العلمين محمد \* رنيع العلى خبر البرايا و انفل المواقع العلى خبر البرايا و انفل المواقع المو

विभन-जाभन, वाना-महिवर हेट्यानित नवत स्भावित्यत जानादसन दिनि।

रेक्ट्री के कि विकास कि वि विकास कि वि

وَلَوْ كَا ذَتِ وَالْاَيَاتُ تَعْدِلُ قَدْرَكَا \* لَكَانَ الْمُهَا يَحْيِيْ رَسِيْمَ الْمُفَاصِل

তাঁহার মধ্যাদারপাতিক মোজেষা যদি তাঁহাকে প্রদত্ত হইত তবে তাঁহার নামের বরকতে মরা মানুষের ছিন্নভিন্ন অঙ্গ সমুহ জীবিত হইয়া উঠিত।

পবিত্ত কেগরজানে ন্র (জালো), বোরছান (উজ্জ্ল প্রমাণ), শাহেদ (সাক্ষী) এবং ত্বা-ছা বলিরা তাঁহাকেই
উদ্দেশ করা হইয়াছে। তিনিই সপ্ত আকাশ ভ্রমণকারী এবং সর্ব্বোচ্চ গুণাবলীর আকর।

نَسَارُ الْى الْعَرْشِ وَمَا شَاءَ رَبِّهِ \* لُرُويَةٌ اَيَاتَ عَظَامِ الدَّلَادُلِ اللهِ الله

وَقَالَ الْعَلَى فَوْقَ الْحَيَالَ وَخَاطِرٍ \* وَقِرْا وَاجِلَالًا وَكُلَّ الْغَفَادَلِ धरः উচ্চ मर्खना, रिष्ट्रं क किन्न किन्न किन्न किन्न वाहा जीवा ना किन्न वाहा जीवाश्व कानिएक भारत ना।

रें। केंद्रें केंद्र

আকৃত্ত হইলেন, অতঃপর বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ বছ সাকুলেশন তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

ত্বা, নিন্দ্রী এই এই এই এই এই করিছিল পর্যান্ত তথা হইতে বছ পেছনে ছিলেন।

এবং বরুর সলে বরুর আলাপ হইল, তথন জিব্রাইল পর্যান্ত তথা হইতে বছ পেছনে ছিলেন।

তিনি আম দিগকে উন্নতি ও বেহেশতের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আলাহ ভারালার তরক
হইতে পারিপাট্য-বিশিষ্ট খীন বহন করিয়া আনিয়াছেন।

لَقَلَ جَاءَ وَالنَّاسَ فَي تَعْرِ ظُلُمَة \* ضَلَالِ وَ اشْرَا كَ وَفَي كُلِّ بَاطِل छाहात जाविकात हरेन यथन मान्नव जिंहा त्यदिक क मन दकम कुमःकादि निमक्तमान हिन। किं। بَشِيْرًا ذَذَيْـرًا لِلْأَنَامِ وَرَحْهَ \* رَأُونًا رَحِيْهَا صِدُّلَ عَذَبِ الْهَا هَلِ الْهَا هَلِ الْهَا هَلِ الْهَا هَلَ عَلَى عَذَبِ الْهَا هَلِ الْهَا هَلَ الْهَا هَا الْهَا اللّهُ اللّ

سرا جا منیرا مثل شهر ظهیر है \* کریها جو ادا مثل غیث محفل ﴿ وَادَا مِثْلَ غَیْثَ محفل ﴿ وَادَا مِثْلَ غَیْثَ محفل ﴿ وَا حَالَ مِثْلَ غَیْثَ مَحَفّل ﴿ وَا حَالَ مَثْلَ عَیْثَ مَحَفّل ﴿ وَا اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ

বিশ্বমানবের প্রতি তাঁহার এত স্নেহ ষে, তাহাদের জ্ঞা কষ্টদার ক তে তিনি একেবারেই বরদাশত করেন নাই এবং তাহাদের জ্ঞা এমন মঙ্গলাকাজী খাঁহার কোন তুজনা নাই।

وَ اعِ اللّٰهِ بِقَوْلِ صَدَّلُهِ ﴿ وَعَلَا اللّٰهِ بِقَوْلِ صَدَّلُهِ ﴿ وَاللّٰهِ بِقَوْلِ صَدَّلُهِ ﴿ وَالْ اللّٰهِ بِقَوْلِ صَدَّلُهِ مَا اللّٰهِ بِقَوْلِ صَدَّلُهِ مِنْ اللّٰهِ بِقَوْلِ صَدَّلُهِ مِنْ اللّٰهِ بِقُولُ مِنْ اللّٰهِ إِنْ اللّٰهِ بِقُولُ مِنْ اللّٰهِ إِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ إِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّ

و بالبينات من دُلائل رَبِهِ \* ﴿ بِالْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ الْجَلائلِ وَبِهِ ﴿ وَبِالْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ الْجَلائلِ وَمِعْ وَمَا عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ وَلَا عَلَمُ مِنَ اللَّهُ وَلَا عَلَمَ اللَّهُ وَلَا عَلَمُ مِنَ اللَّهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

পাধর সম্হ তাঁহাকে সালাম করিয়া ছিল বে, আপনার প্রতি সর্বদা আলার তরফ হইতে
শান্তি ব্যতি হউক—এই সালাম কর্ল কফন!

च्या العبد العبد

و حَذْثُ إِلَيْهُ فَخَلَةً وَنَ مُحَبِّمٌ \* فَا قَنْ ورقْتُ كَالْيَدْيُمْ وَارْمَلُ مُحَبِّمٌ \* فَا قَنْ ورقْتُ كَالْيَدْيُمْ وَارْمَلُ مُعَالِمٌ مُعَلِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعْلِمٌ مُعَالِمٌ مُعَلِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعِلِمٌ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمُ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمُ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمٌ مُعِلِمُ مُعِمِعُ مُعِلِمٌ مُعِمِعُ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ م

উদ্ভী আদিয়া ভাষার অভ্যাচারের অভিষোপ জানাইয়া ছিল এবং হরিণ ভাঁষার নিকট সন্তানহারা
মাধের ন্যায় তীয় উদ্লেশ বাক্ত করিয়াছিল।

وقَدُ قَالَ يَا ا رُضَ خُذَيْهُ لَغَارِسِ ﴿ فَلَمْ يَدَخَلَصُ قَبُلَ ا مُو مَبَدَلِ बक्रांत्र वक्र क्षांत्राही गंक्त्र প্ৰতি ইশারা ক্রিয়া হিলেন, হে মাটি! এই ব্যক্তিকে পাকড়াও কর, অত:পর সে আর ছুটিয়া ষাইতে পারিল না, যাবং না তিনি ছাড়িবার নির্দ্দেশ দিতেন।

ودر و و مش و الْخَلَائِق كَلُّهَا \* لَتَدْرِي رَسُولَ اللَّهِ دُونَ التَّأَمُّلِ طيور و و مش و الْخَلَائِق كَلُّهَا \* لَتَدْرِي رَسُولَ اللَّهِ دُونَ التَّأَمُّلِ

পশু-শক্ষী এবং সমস্ত স্বষ্ট জগং আলার রস্কাকে বিনা বিধায় চিনিয়া থাকিত।
তিনী বিন্দু কি তিনি বিন্দু কি তিনি কালার প্রতি আহ্বান জানাইলেন এবং তাহাদিগকে নিকটবর্তী
আফাবের ভয়াবহতা সম্পর্কে সত্তক করিলেন।

দকলকে ডাকিয়া বিলিলেন, হে মকার বিভিন্ন গোত্রগণ! ভোমহা ভছত্বর সংবাদদাতা সতক কারীর কথার প্রতি ধাবিত হও।

فَعُمْ قَرِيشًا وَ الْعَشَيْرِ 8 كَلَّهَا \* وَخَصَّ صَى الْقَرْبَى بِقُول سَعْصَلِ الْقَرْبَى بِقُول سَعْصَلِ ا जिमि कोवाहम ज्या श्रीह वश्मधत्वत्र मकल्क अवः विश्मष ভाব श्रीह जांचीव्रदर्शक श्रीहकांव ভाषात्र अहे विष्ठा मरशस्म क्षिरानम

আমি বদি এইরপে সতক করি বে; অতি সত্তর নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে এক দল শক্র সেনা ভোষাদের উপর আক্রমণ করিতে আসিতেছে—তবে কি আমাকে সভ্যবাদী গণ্য করিবে?

فَقَالُوا بَلَى لَمْ تَاْتِ زُورًا وَلَمْ نَوْ \* بِكَ الْكَذَٰبَ يَا خَيْرُ الْأَصِيْنِ الْمَعُولِ الْعَوْلِ وَقَالُوا بَلَى لَمْ تَاْتِ زُورًا وَلَمْ نَوْ \* بِكَ الْكَذَٰبَ يَا خَيْرُ الْأَصِيْنِ الْمَعُولِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّ

হারা সকলে একবাকো বালল, নিশ্চয় – কারণ আপান কথনও মিথা। অবলধন করেন নাই। এবং হে নির্ভরহোগ্য সভাবাদী আপনার মধ্যে কখনও আমরা মিথা। পাই নাই।

نقال اسمعوا قم اسمعو في فانني \* نَذير لَكُمْ قَبْلَ الْعَذَابِ الْمَحْدِوِ हिंदी कित वित्तन, रहायता छन, श्रूनः वितर्हि—रहायता आंशांत कथा छन, अंगल्डकांत्री आंकांव

আদিবার পুর্বেই আমি তোমাদিগকে সত্রক করিতেছি।

মাবুদের এরাদং তোমরা করিও না।

اً لا فَا هَجُورُ وَا رُجُزًا وَ ا وَ ثَانَ قَوْ صِكُمْ \* وَ مَا يَعْبِدُ الْابَاءُ ا جُلَ الْمُجَاهِلِ रंडोमता मुर्खि ७ (मवरमवी भूखा भिड़ार्गां कब जवर (डामा.मत्र वांभ-मांगा अब्ब डांव महन वांहासत्व

পূজা করিত ঐ সুবও পরিত্যাগ কর।

ذَوَا غُوْا الْيَهُ بِالْعَدَا وَ 8 كُلُّهُم \* وَهُمُوا بِهُ شُرًّا بِكُلِّ الْوَسَادُلُ তখন তাহারা সকলে তাঁহার প্রতি শক্রতার ব্যবহার আরম্ভ করিল এবং দ্ব রক্ষের ব্যবহারক্ষ্মন করিয়া তাঁহার ক্ষতি সাধনে উত্তত হইল।

نَصَارَ يَجِحُولُ فَى الْمَجَمَا صِعِ ثَارَ \$ ، وَطَوْرُ ا يَدُورُ فَى بِطُونِ الْعَبَائِلُ उस्न िनि विजिन्न लाक-मर्गागामत शांत, विजिन्न शांख्यत भाशां मम्हत्र निकर्षे मर्ट्य छाक निज्ञा

ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

و يعرف د ين الله في كل محفر \* و يد موا عباد الله في كل محفل هم عنه الله في كل محفل الله في ك

وَ اللَّهُ عَلَيْهُا لِعَوْنِ مَوَّ مَّلِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَوْنِ مَوَّ مَّلُ اللَّهُ الْعَوْنِ مَوَّ مَّلُ اللَّهُ الْعَوْنِ مَوَّ مَّلُ اللَّهُ اللَّ

তিনি তায়েদবাসীদের হইতে আশায়রণ সাড়া পাইবার ভরদা করিতে ছিলেন।

ক্রি তাহার। তাহার প্রতি বিশাস্থাতকতা, অসহাবহার, অভ্যাচার, ত্থ-যাতনা প্রদান এবং
প্রাণনাশক আঘাত লইয়া তাঁহাকে বিরিয়া ধরিল।

مه المناع المن

فَهُذَا رَسُولُ اللَّهُ يَاتَى بَشَعْقَةً \* عَلَى صَى يَجَوْرُ • يَ عَدُو وَقَاتَلِ عَدُو وَقَاتِلِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

معینی (مخلق الله فی کل غوة \* شغیع العصاق فی شدید الوا الله فی کل غوة \* شغیع العصاق فی شدید الوا الله فی معینی وخت ها معنی العام معینی وخت ها معنی وخت معتاله معنی وخت معتاله مع

وَسَاقَى عَطَاشِ النَّاسِ فَى يَوْمِ مَحَشَرِ \* مِنَ الْحَوْضِ اَ عَلَى مِنْ عَلَيْبِ مَعَسَّلِ हांगरवर किर्न जिनि एकाज्य प्राप्त्रकाश्वर अपन हां उन्न हहेर्ड शांन कवाहरवन बाहांव शांनीव इस अ वर्ष हहेर्ड अविक ख्वान। شَرَا بَا طَهُوْرًا مَنَ يُصِبُ مِنْهُ جَرْعَةً \* يَجِدُ رِيَّةٌ تَبُعَى وَلَمْ تَتَزَيَّلُ مِهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اَذَا النَّاسَ سَكُرَى مِنْ شَدَا قَدْ مَحَشَو \* حَيَّا رَى كَغُو غَاء الْجَرَاد اِمُوجَلَ الْعَالَمُ عَلَّا ال वर्षन मान्नव मार्गित विभारत कार्य विभारत कार्य विभारत कार्य विभारत क्षिल क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षेत् يَغُونُ قَرِيْبُ مِنْ قَرِيْبِ وَ ا قَرَبِ \* بِيَوْمِ حَسَابِ لَمْ تَحِدُدُ مَنْ يَعُولُ لَوَ الْمَاكِمَةِ क्षित क्ष

আপনার প্রতি সালাম হে (আলার) সন্মানী হাবীব! ইহা আপনার হারে
বহু আশা-আকাঞ্ডাধারীর সন্তাষণ।

وَ ا أَنَ رَسُولُ اللّهِ جَلْنَا قَ لَا كَبَا \* وَمُسْتَغُفُرُ ا رَبَّى لَذَ نَبِى الْهَذَلِّلِ আপিনি আল্লার রহুল, আমি স্বীর পরওয়ারদেগারের নিকট তওবা করত: এবং আমার অপদন্তকারী গোনাহ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করত: আপনার হাবে হাজির হইয়াছি। فَكُوْ ٱ أَنَّكَ ٱ سَتَغَفَوْ نَهُ لِي وَجَدُ أَتُّهُ \* رَحِيْهُا وَّ تَوَّا بَا فَهَلْ ٱ نَتَ سَجُمِلِي

আপনি ষদি আমার মাগফেরাতের দোয়া করেন তবে নিশ্চয় আমি পরওয়ারদেগারকে তওবা গ্রহণকারী মেহেরবানরূপে পাইব, আপনি কি আমার প্রতি সহায়ভূতি করিবেন ?

ह बांबाद दक्षन। जेंक विषयि बांबाह जांबानां बकांग्रे अवांना वाहा बांकां अधि बांबाह जेंबां के के बांबाह बांबानां विकास वाहा वाह्य हहेबांह हिराद वदरथनां क हहेर ना।

আপনার প্রতি সালাম হে গ্রহণীর হুপারিশকারী। ভাপনার মহান শাকায়াৎ যে লাভ করিবে
ভাহার পরিত্রাণ হ্রনিশ্চিত।

مليك سلام يارءون ومشفق \* ثمال ملان للحياري و ورا الله المحياري و ورا الله الله يارءون ومشفق \* ثمال ملان للحياري و ورا الله الله على الله على الله عليكم يارسول المعظم \* جزا الحالاله بالمزيد واكمل الله عليكم يارسول المعظم \* جزا الحالاله بالمزيد واكمل المعظم المعلم الم

প্রিলার ক্ষম—আপনি পরওয়ারনেগারের সমস্ত আমানত পূর্ণরূপে আলার বান্দানের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছেন, তাই আমরা একটি সহন্ত ও মজবুত বীনের সন্ধান পাইয়াছি।

تَرَحُّمْ مَزِيْزَ الْحَقِّ يَا بَحْرَ رَحْمَةً \* وَيَا مَرْجِعَ الْعَاصِي وَيَا خَيْرَ مَوْدُلِ

হে দয়ার দরিয়া—হে গোনাহগারের উপস্থিতির স্থল, হে সর্কোত্তম আতারস্থল! আপনি আজিজুল হকেব' প্রতি দয়া করুন।

बोशनात क्षिड नक नक मक्ष ख बातात त्र क्ष वक नक नानांम बहे त्रानात्मत्व भक्ष रहेरा करन करन करना

## بِسُمِ الله الرَّيْنِ الرَّحِيدِ

### উপক্রমণিকা

আলাহ তারালা হযরত মোহান্দদ মোন্তফা ছালালাল আলাইহে অসালামকে মানবরূপেই স্থাটি করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আলার রম্মল ছিলেন; এমন রম্মল যে, বিশ্ব-বুকে আলাহ প্রেরিত এক লক্ষ বা দুই লক্ষের অধিক সংখ্যক রম্মলের সেরা ও সন্দার বা সর্বাউর্দ্ধের রম্মল ছিলেন তিনি।

নবী-রস্থলগণ মানব জাতির মধ্যে সর্বাউর্দ্ধের এবং তাঁহাদের মধ্যে সর্বাউর্দ্ধের হইলেন নবীজী মোস্তফা (দঃ)। এই উর্দ্ধের সীমা কি তাহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

তবে হিন্দুদের খ্যায় দেবত্ববাদ তথা গায়য়য়াকে উপাশ্য ও পূজনীয় গণ্য করা ইসলামে ইহার স্থান নাই। উপাসনা এক আল্লাহ তায়ালার জশুই সীয়াবদ্ধ—এই অভিউর্দ্ধের মর্ব্যাদা অশ্য কাহারও নাই। তাই হয়রত মোহাশ্মদ (দঃ) সম্পর্কে ইসলাম সর্কক্ষেত্রে এই পরিচয় উল্লেখ করে, আন্ত্রু ওয়া রস্থলুয় "আল্লার বন্দা—উপাসক দাস এবং আল্লার রস্থল।"

হযরত মোহালদ মোন্ডফা (দঃ) উপাল্য ও পূজনীয় হওয়া অর্থে অতি-মানুষ বা অলোকিক ব্যক্তি নিশ্চয় ছিলেন না। কিন্তু সকল স্থাইর সর্ববিউর্দের অলোকিক ব্যক্তিত্ব তাঁহার নিশ্চয় ছিল এবং তাঁহার এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের নিদর্শন ও প্রকাশরূপে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার ঘারা বা তাঁহার জন্য অসংখ্য অলোকিক ঘটনাবলীর বিকাশ সাধন করিয়াছেন। এই পুত্রে তাঁহাকে মহা মানুষ এবং এই অর্থেই তাঁহাকে অতি মানুষ বলিলে তাহা শুধু ভাষার প্রয়োগ হইবে। ভাষা হিসাবে মহা মানুষ ও অতি-মানুয—এই দুই-এর মধ্যে এত বড় বিরাট ব্যবধান আছে কি না যে, অতি-মানুষ শন্দ দেবত্বের মতবাদ বুঝায়—তাহা পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিতে পারেন। জন সাধারণের আকিলা ও মোলিক বিশ্বাসকে বিশুদ্ধ করা চাই যে, হ্যরত মোহাল্মদ মোন্ডফা ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের মর্য্যাদা উর্দ্ধের উর্দ্ধে ছিল, কিন্তু উপাল্য ও পূজনীয় হওয়ার মর্য্যাদা তাঁহার ছিল না মোটেই। সেইরূপ ধারণা থাকিলে তাহা অবশ্বই শের্ক ও অংশীবাদী গণ্য হইবে। ইহাই মর্ম্ এই আয়াতের—ক্রিট্রাটিপাসক দাস। উপাল্য, পূজনীয় মোটেই নহি।

এই আয়াতের স্ত্র ধরিয়া নবীজী মোন্তফা (দঃ) অতি-মানুষ হওয়াকে অস্বীকার করার আড়ালে একটি ইসলাম বিরোধী ভাবধারার ফাঁক বাহির করা হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর লোক নবী-রস্থলগণের মোজেযা যাহা অলোকিক ঘটনাবলী হইয়া থাকে উহার প্রতি বৈরী ভাবাপয়। ঐ শ্রেণীর লোকেরাই এই জিগির তোলায় খুব উৎসাহী য়ে, নবীজী মোন্তফা (দঃ) অতি-মানুষ বা অলোকিক মানুষ ছিলেন না। এই জিগিরের সঙ্গে এই স্থর মিশাইয়া দেওয়া তাহাদের জন্ম সহজ্ব হয় য়ে, তিনি যেহেতু অলোকিক মানুষ ছিলেন না, তাই তাঁহার কোন ঘটনা বা কার্যাও অলোকিক হইবে না। এই ভাব-প্রবণতায় তাহারা নবীজীর মোজেষার অস্বাভাবিক ঘটনাবলীকে স্বাভাবিকের গণ্ডিভুক্ত করার জন্ম অস্বাভাবিক হেরফের ও গোজামিল দেওয়ার পেছনে ছুটাছুটি করে। শুধু নবীজী মোস্তফার মোজেষা সম্পর্কেই নহে সকল নবীগণের মোজেষার ব্যাপারেই তাহাদের এই হাল। যেমন ছিলেন, স্বভাব-মাওলানা আকরম শা

মরছম। নবীগণের মোজেযা সম্পর্কে উল্লেখিত প্রবণতাটা খাঁ মর্ছমের বাতিক ব্যাধিরপ ছিল। পবিত্র-কোরআনে পূর্ক্বর্তী বিভিন্ন নবীগণের মোজেযা শ্রেণীর যে সব ঘটনা বণিত হইয়াছে তাঁহার তফছীর নামীয় কোরআনের অপব্যাখ্যায় তিনি ঐসবের বিকৃতি সাধনে যে সব অস্বাভাবিক হেরফের ও গোজামিলের আশ্রয় লইয়াছেন তাহা নিতান্ত দুঃখজনক। তাঁহার জীবদ্দশায়ই আমরা ঐসবের কঠোর সমলাচোনায় বিশেষ পুন্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলাম। যাহার কোন কোন অংশ বাংলা বোখারী শরীফ ৪র্থ খণ্ডের বিভিন্ন পাদটিকায় বিপ্যমান আছে।

নবীন্ধী মোন্তফা ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের মোজেযাসমূহ সম্পর্কেও তিনি ঐ একই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। এমনকি নবীন্ধীর বিখ্যাত বিখ্যাত মোজেয়া, যেমন—মে'রাজ, বক্ষবিদারণ, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করা এবং নবীন্ধীর হিজরত ছফরের বিভিন্ন মোজেযার ঘটনাইত্যাদিকে হয় অস্থীকার করিয়াছেন, না হয় আজগবীরূপে বিকৃত করিয়াছেন। বিশেষতঃ নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে নবীন্ধীর সন্মান প্রদর্শনে এবং নবুয়তের আভাস প্রদানে যেসব অস্বাভাবিক ঘটনাবলী ঘটিয়া ছিল ঐ সবের সহিতও তিনি একই ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার এই শ্রেণীর অপ্রেটির কোন কোনটার সমালোচনা বিভিন্ন স্থানের পাদটিকায় আমরা প্রদান করিব।

খাঁ মরহম তাঁহার এই অপচেটার পথ পরিকারের স্থায়ী ব্যবস্থারূপে তাঁহার মোন্তফা চরিত গ্রন্থের স্থার্থ উপক্রমণিকার কয়েকটি পরিচ্ছেদ ব্যায় করিয়াছেন। উহাতে তিনি দুইটি জ্বয় বিষ স্থানির চেটা করিয়াছেন। একটি হইল—মোসলেম জাতির গোরব ইসলামের শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বরক্ষক ও অতদ্রপ্রহরী পূর্ববিত্তী কোরআন-হাদীছ বিশেহজ্ঞ মহান ইমামগণকে শুধু উপেক্ষা ও কটাক্ষ করাই নয়, বরং তাঁহাদিকে সমাজের নিকট পরিত্যাজ্য সাব্যন্ত করার জন্ম অশালীন ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। আর একটি হইল ঐ মনিষীরক্ষ ইমামগণের জীবন-সাধনালর মূল্যবান জ্ঞান-গবেষনার প্রতিও সমাজের আস্থা ভালিয়া দেওয়ার চেটা করিয়াছেন।

এই অপকর্দ্ম ও অপচেষ্টায় খাঁ মরছমের মত্লব-সিদ্ধি লাভ হইবে বটে, কারণ মোজেযার অনেক ঘটনা অস্বীকার করিতে বা বিকৃত করিতে বিরাট বাধা ও প্রতিবদ্ধক এই সম্মুখে আসে যে, নবীজীর জীবনী সঙ্কলনে পূর্ব্যাপর সাধক ও গবেষকগণ সকলে এক বাকো ঐসব ঘটনাবলীর স্বীকৃতি দিয়াছেন এবং বিশেষ আকারে লিখিয়াছেন। অতঃপর শত শত বংসর হইতে তাঁহাদের সঙ্কলন মোসলেম সমাজে গৃহিত হইয়া আসিয়াছে। স্কুতরাং ঐ সঙ্কলকগণের সঙ্কলনের প্রতি আস্বা বিনই করিতে পারিলে সহজেই ঐ বাধা ও প্রতিবদ্ধক অপসারিত হইল। কিন্তু ইহার পরিণাম অতি মারাত্মক। জাতীয় সাধক ও গবেষকগণ এবং তাঁহাদের সঙ্কলন জ্ঞানভাণ্ডার জাতির অমূল্য ধন; ইহা হইতে বঞ্চিত হইলে জাতি রিক্তহন্ত এবং এতীম হইয়া পড়িবে।

সভা ও প্রগতীশীত জগতের অবস্থা লক্ষ্য করুন! হাইকোট ও স্থপ্রিমকোটের বিচার-পতিগণের রামসমূহ সরকারীভাবে গেজেটরূপে প্রকাশিত এবং বিশেষ যত্ত্বের সহিত স্থরক্ষিত হয়। পরবন্তীকালে বিচারপতিগণ ঐসব রায়ের পূর্ণ মর্য্যাদা দিয়া থাকেন। উকীল মোজারগণ ঐসব রায়ের বরাত বা রেফারেন্স দানেই অগ্রসর হইয়া থাকেন। কেহই উহাকে উপেক্ষা করে না।

খাঁ মরহুম ঐ বিষাক্ত বস্তুদ্বরকে তাঁহার পাণ্ডিছের রং-পলিশ এবং ভাষার লালিতাের সাজ-সক্ষার এত স্থুন্দররূপ দিয়াছেন যে, বুঝমান মানুখও উহাকে বরণ করিতে দিধা করিবে না। পাণ্ডিছে তাঁহার খায় দক্ষ ও প্রতিভাবান এবং প্রকাশভদির ছল-চাতুরীতে তাঁহার খায় পটু কোন মানুষ তাঁহার মোকাবিলায় আসিলে — তিনি যেভাবে অসত্যকে স্থলর সাজে সত্যবেশী বানাইয়াছেন, তজপ তাঁহার বিপক্ষ অন্ততঃ সত্যকে স্থলররূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন।
আমরা শুধু সংক্ষেপে খাঁ মরহুমের মাকালরূপী বজব্য সমুহের সামাত্ত ইন্দিত প্রদানের চেটা করিব।

খাঁ মরহম প্রথম পরিচ্ছেদে পূর্ববর্ত্তী সীরত সদলন সমূহের প্রতি অভিযোগ করিয়াছেন—
"মহাপুরুফগণের জীবনী অলোচনায় প্রায়ই দেখা যায় যে, কিংবদন্তি-সদলক ঐতিহাসিক ও
অন্ধভজ্গণের দারা তাঁহাদের প্রকৃত জীবনী পর্বত পরিমাণ কুসংস্থার ও অন্ধবিধাসের আহর্জনারাশির তলে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। উদাহরণে হিলুদের শ্রীকৃষ্ণ ও খৃটানদের যীশুখৃটের নাম
উল্লেখ করা যায়। হ্যরত মোহাল্দ মোন্ডফা সম্বন্ধেও অবস্থা কতেকটা ঐরূপই। (নাউজুবিল্লাহ্)

কী যঘন্ত দৃটান্ত ও মহাপাপের উক্তি! হিন্দুদের এবং শ্রীকৃষ্ণের তুলনার তায় ঈমানহীনতার বেয়াদবী ত দ্রের কথা হযরত ঈসা আলাইহেছালামের উন্নত হওয়ার দাবীদার
খৃটানদের উল্লেখও এই ক্ষেত্রে রাত্র ও দিনের তায় অসামঞ্জঅপূর্ণ। কারণ, মোন্ডফা (দঃ)
নবীজীর খাতিরে আল্লাহ তায়ালা গ্যারাটি ও নিশ্চয়তা দিয়া দিয়াছেন—নবী (দঃ) বলিয়াছেন,
আমার উন্নত সতাের বিপরীতের উপর একমত হইবে না। খাঁ মরহম তাঁহার ঐ জঘণ্য
ভাবধারাকে উক্ত পরিছেদের শেষ লাইনগুলিতে আরও উলম্ব ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি
বলেন—"যিনি হ্য়রতের জীবনী আলোচনায় সতা-মিথ্যাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে ও দেখাইতে
চান তাঁহার পক্ষে এই সাধনায় দিছিলাভ করা বেশী আয়াস সাধ্য নহে। তবে——বাপ
দাদার কথা, পূর্ববিতন আলেমগণের নজির ইত্যাদি মকার মোশরেকগণের অবলম্বিত যুক্তিধারার
চোখরাঙ্গানীকে যিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহার পক্ষে ইহা একেবারে অসম্ভব।"

আল্লাহ তাঁহাকে ক্ষমা করন! তের শত বংসর পরে মোসলমান তাহাদের নবীন্ধীর জীবনী আলোচনায় পূর্ব্বতন আলেমগণের নজির লক্ষ্য করিলে তাহা মক্কার মোশরেকগণের অবলম্বিত যুক্তি তুলা হইবে—এইরূপ উক্তি করা খাঁ মরহুমেরই দুঃসাহস। শুধু ঐ উন্তিই নহে তিনি পূর্ব্ববন্তী ইমামগণকে যেভাবে গালিগালাজ করিয়াছেন তাহা নিতান্তই দুর্ভাগাজনক।

তিনি তাঁহার দিতীয় পরিচ্ছেদে মাকালরূপী কতকণ্ডলি যুক্তি সত্যের অবরণীতে বাজ করিয়াছেন। সেই যুক্তিগুলির ভিতরেও বিষ চুকাইয়াছেন অনেক; যদার। তিনি সীমাহীন ধৃইতার পোঁছিয়াছেন যে, তৃতীয় পরিচ্ছেদে পরিদার ভাষায় ইসলাম ও মোসলেম জাতির গোঁরব পূর্বতন আলেম ও ইমামগণ সম্পর্কে বলিয়াছেন—"'বোজর্গাণে দীন' ও 'ছলফে-ছালেহীন' বলিয়া মোসলমান সমাজে যে সকল 'তাগ্তের' স্টি করা হইয়াছে, তাহাই হইতেছে সর্বনাশের মূল।"

পাঠক! মোসলেম সমাজের 'বোজর্গানে দীন' কোন কোন শ্রেণী— খাঁ মর্ভম পরবন্তী পৃষ্ঠায় উহারও ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহারই উজি—"অমুক ইমাম বলিয়াছেন, অমুক পীর করিয়াছেন, অমুক আলেম লিখিয়াছেন—ইহারা হইতেছেন বোজর্গানে দিন।" এই উজিতে স্পাইই বুঝা গেল ইমাম, আলেম, পীর—ইহারাই বোজর্গানে দীন।

ছল্ফে-ছালেহীন অর্থও ব্রুন! 'ছল্ফ' অর্থ পূর্বতন, আর 'ছালেহীন' অর্থ নেক্কার ব্যক্তিবর্গ; ছলফে-ছালেহীন অর্থ পূর্বতন নেক্কার ব্যক্তিবর্গ।

এই স্বধী শ্রেণীসমূহ সম্পর্কে খাঁ মরছম একটি আরবী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন 'তাগৃত'। এই শব্দটির অর্থে বাংলা শব্দ এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে মোসলেম সমাজ খাঁ মরছমের মুখে কি দিত তাহা বলা যায় না, তবে তিনি ক্ষমা পাইতেন না নিশ্চয়। 'তাগৃত' শক্ষটি পবিত্র কোরআন আয়াতুল-কুরসিতে উল্লেখিতর হিয়াছে—কাফের-মোশরেক পৌত্তলিকগণের পূজণীয়দের উদ্দেশ্যে 'ময়তান' ও 'দেবদেবী' অর্থে উহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

সেমতে খাঁ সরহমের উল্লির অর্থ দাঁড়ায়—ইমাম, আলেম, পীর ও নেক্কার ব্যক্তিবর্গ বলিয়া মোসলমান সমাজে যে সকল শয়তান বা দেবদেবীর স্টি করা হইয়াছে তাহাই হইতেছে স্মস্ত সর্বনাশের মূল। এই জঘণা উল্লিয় প্রতিবাদের ভাষা জগতে আছে কি?

পাঠক! আপনারা ভাবিতে পারেন এবং খাঁ মরহুম এই ধারণা স্বষ্টির অপচেটা করিয়াছেনও বটে যে—তাঁহার কঠাক্ষ ও আক্রোশ শুধু কল্লিত ও ভূয়া বোজর্গদের সম্পর্কে এবং নবীজীর চরিত সংক্রান্ত অপ্রামাণিক উর্দ্ধু-ফার্সি ইত্যাদি চটি বই-পুস্তক সম্পর্কে সীমাবদ্ধ।

খাঁ মরহমের পাণ্ডিত্ব ও বাক-পটুতার আবরণে অসংখ্য ধোকা-ফাকির ইহাও একটি। তাঁহার অসার পেঁচালো মন্তব্যসমূহে তিনি ঐরপ হাবভাব দেখাইয়া এবং ঐ শ্রেণীর শব্দ ব্যবহার করিয়া সমাজের ধিক্কার ও ক্ষোভ হইতে গা-ঢাকা দেওয়ার মতলব করিয়াছেন মাত্র।

প্রথমতঃ—পূর্ব যুগে 'ইমাম' আখ্যার ভূয়া ও কল্লিত পাত্র ছিল বলিয়া কোন ইতিহাস আমাদের জানা নাই। তবে আলেম ও পীর নামে ভূয়া ও কল্লিত পাত্র থাকা স্বাভাবিক। জগতের অক্যান্ত সম্প্রদায় এবং প্রেণীতেও তাহা আছে; যেমন, ডাজার, আইনজ্ঞ, বিভিন্ন প্রশাসক ইত্যাদিতেও ভূয়া ব্যক্তির অস্তিত্ব আছে; সেই জন্ত তাঁহাদিগকে প্রেণীগতভাবে গালি দিয়া তাঁহাদের প্রতি ঘূণা ও বিদেষ স্টের উক্তি কি ক্ষমার যোগ্য হইবে ?

অধিকন্ত পূর্ব যুগে, মোসলমানদের সোনালী আমলে—যখন ইসলামী শাসন প্রচিলত ছিল তখন আলেম ও পীর ইত্যাদি ইসলামী পরিভাষার উর্ন্ধতন আখ্যাসমূহ ভুয়ারূপে নিতান্ত কমই অবলম্বিত হইতে পারিত। যেমন বর্ত্তমান যুগে ভুয়া সামরিক অফিসার ও উচ্চন্তরের ভুয়া প্রশাসক ইত্যাদি হওয়া কি সহজ ব্যাপার? ইসলামের গৌরব ও শাসনের আমলে সামরিক অফিসার বা প্রশাসকদের আখ্যা সমূহ অপেক্ষা 'আলেম' 'পীর' ইত্যাদি আখ্যা ২ছ পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইত। বিশেষতঃ ইমাম, আলেম ও পীর শ্রেণীর যে সব বিশিষ্ট মনীষীরন্দের জ্ঞানভাগ্যর রচনা ও সঙ্কলন আকারে জ্ঞাতীয় রত্তরূপে স্থরক্ষিত রহিয়াছে তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ত ইসলাম ও মোসলেম জ্ঞাতির গৌরব এবং অমূল্য সম্পদ।

ষিতীয়তঃ—খাঁ মরহম প্রকৃত প্রস্তাবে ভুয়া ও করিত বোজর্গ নামীর চুনোপুটি আটকাইবার জন্ম স্বরহৎ উপক্রমিণিকার জাল ফেলেন নাই; তিনি ইমাম বোখারী, ইমাম মোসলেমের ক্সায় বড় বড় মোহাদ্দেছ ইসলাম ও মোসলেম জাতির গোরব—কই-কাতল আটকাইবার উদ্দেশ্মে জাল ফেলিয়াছেন! তিনি উদ্দু-ফার্সি চটি বই মুছিবার জন্ম এত পাণ্ডিম্ব বায় করেন নাই; তিনি ৬০০—৭০০ বংসর হইতে প্রচলিত ৪০০০—৬০০০ পৃঠায় রচিত স্প্রপ্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ ও মোফাছ ছেরগণের জ্ঞান-গর্বময় জাতীয় সম্পদ ঐতিহাসিক গ্রম্বাবলীকে উপেক্ষনীয় ও প্রক্ষিপ্র সাবান্ত করার মতলব আটয়াছেন। কতিপয় নমুনা ও দৃষ্টান্ত মাত্র লক্ষ্য করুন—

(১) কাফেরদের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় রস্থলুজাহ (দঃ) আল্লাহ তায়ালার কুদরতে আফুলের ইশারায় আকাশের চক্রকে হিখণ্ডিত করিয়া দেখাইয়াছিলেন—আমরা যথাস্থানে এই মোজেষার প্রামাণিক স্থদীর্ঘ আলোচনা পেশ করিব।

খাঁ মরহুর্ম মোস্টফা-চরিত রচনা করিয়াছেন; নবীজীর মোজেযা বয়ান করার কোনি আলোচনা উহাতে নাই। এমনকি এই বিখ্যাত মোজেযাটিরও উল্লেখ করেন নাই। ইহাতেও আমাদের কোন আপত্তি ছিল না; এত বড় মোজেযাকেও বর্ণনা না করা তাঁহার অভিক্রচি মনে করিতাম। কিন্ত মোজেযা অস্বীকার করার বাতিক খাঁ মরহুমকে এই ক্লেত্রেও রেহায়ী দেয় নাই। তিনি তাঁহার উপক্রমণিকায় কোশলের সহিত উহাকে অস্বীকার করিতে বলিয়াছেন—

"আমাদের অধিকাংশ লেখকের যুক্তিধারা এই যে, "আল্লাহ তারালার সর্বশক্তিমানত্বের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া আর্জগৈণী ঘটনার সম্ভবপরতা প্রতিপন্ন করেন। যথা—যে আল্লাহ এত বড় চাঁদ-স্থাকে স্থাষ্ট করিতে পারিয়াছেন তিনি কি চাঁদকে দু'টুকরা করিতে পারেন না?"

আমরা এই শ্রেণীর বন্ধুদের যুক্তি স্বীকার করিয়া নিবেদন করিব, আল্লাহ করিতে পারেন সব—তোমাকে বা আমাকে পাগল করিতে পারেন। তাই বলিয়া কি তুমি আমাকে বা আমি তোমাকে পাগল গণ্য করিব ?·····ইহা যে ঘটিয়াছে—ঐতিহাসিক ভাবে তাহার প্রমাণ দাও।"

ধৃষ্ঠতার সীমা আছে কি? বোখারী শরীফ, মোসলেম শরীফ, তিরমিজি শরীফ, মেশকাত শরীফ সহ অসংখ্য কেতাবের হাদীছসমূহে প্রমাণিত এবং হাজার বংসর হইতে প্রচলিত সীরত শান্তের বড় বড় প্রামাণিক কেতাবসমূহে বণিত স্থপ্রসিদ্ধ মোজেযাটিকে খাঁ মরছম আজগৈবী ঘটনা বলিতে সাহস করিয়াছেন। আরও আশ্চার্যাজনক এই যে, বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী শরীফ কেতাবসমূহে এই মোজেযার প্রমাণে স্থাপ্তই হাদীছ এবং অসংখ্য সীরত গ্রন্থের বর্ণনাসমূহ বিশ্বমাম থাকা সত্বেও তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণ দাবী করিয়াছেন। মাত্গর্ভে জন্ম নিয়া পিতার পরিচয়ের জন্ম আজীয়-কুটুম্ব সকলের সাক্ষা, এমনকি মাতার রেজেপ্তা কৃত বিবাহের কাবীন-নামাকেও উপেক্ষা করিয়া ঐতিহাসিক প্রমাণের দাবী উত্থাপন অপেক্ষা অধিক অর্জগৈবীও আশ্চর্যাজনক দাবী উহা নয় কি? বাকপট্ট চতুর খাঁ মরছম সরল প্রাণ পাঠদেরকে ধোকা দেওয়ার কী অপচেটা করিয়াছেন! তাঁহার বর্ণনার হাবভাবে মনে হয়—আলার কুদরতে চাঁদ দু'টুকরা হওয়ার শুধু সন্তাবাতার উপর নির্ভর করিয়াই পূর্বাপর মোসলেম সমাজ উক্ত মোজেয়ায় বিশাস করিয়া নিয়াছে। অথচ বহু সংখ্যক হাদীছ গ্রন্থ ও সীরত গ্রন্থে উহার স্থাপ্ত প্রমাণ বিশ্বমান আছে, এমনকি বোখারী শরীফের দুই স্থানে এই মোজেঘাটির আলোচনা রহিয়াছে এবং একাধিক ব্রম্পিট ছহীহ্ হাদীছ ঘারা প্রমাণিত হইয়াছে—যথা স্থানে আমরা উহা পেশ করিব। এতদসত্বেও খাঁ মরছম ঐঅপচেট্যার হিধা বোধ করেন নাই; এতদপেক্ষা ধৃইতা কি হইতে পারে ?

পাঠক! আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিলেন কি? খাঁ মরহম তাঁহার বজব্যে এই ধূমজাল স্বাষ্টি করার চেটা করিয়াছেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও যিশু-খৃটের জীবনী গ্রায়ের স্বায় আজগৈবী গল্পজবের পুত্তকাবলী এবং বীর হুনুমানের পুথি ও মোহাল্মদী পঞ্জিকা শ্রেণীর সীরত-সঙ্কলন সমুহের খণ্ডন করিতে চাহেন না। আর—ভণ্ড, ভূরা, কল্লিত আলেম ও পীরদিগকে নাজেহাল করিতে চাহেন না। খাঁ মরহুমের এই হাবভাব ও এই শ্রেণীর বাক্যাবলী ধোকা ও ফাঁকি মাত্র। বস্তুতঃ তিনি এই সব বলিয়াছেন মানুষকে ধোকায় ফেলিয়া পানি ঘোলাটে করার জন্ম এবং সেই ঘোলা পানিতে বড় বড় রুই-কাতল শিকার করার উদ্দেশ্যে।

দেখুন! বোখারী শরীফ, মোসলেম শরীফ, তিরমিজী শরীফ, মেশকাত শরীফ ইত্যাদি পাক-পবিত গ্রন্থাকী কি শ্রীকৃষ্ণ ও যীশু-খৃটের জীবনী-গ্রন্থের নায় আজগৈবী গল্পজ্জবের বৈ ? ইমার্ম বোখারী (রঃ), ইমার মোসলেম (রঃ) ইমার তিরমিজী (রঃ) সহ অসংখ্য সীরত সঞ্চলক ইমারগণ কি ভুয়া ও কল্লিত শ্রেণীর ইমার ও আলেম ?

হাজার বংসরের অধিক কাল হইতে বরণীয় ঐসব পাক-পবিত্র মহাগ্রন্থাবলীতে বণিত এবং উল্লেখিত পবিত্রাত্মা ইমামগণের প্রামাণিক বর্ণনায় প্রাপ্ত চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মোজেযাকে অস্বীকার কেন করা হইল ? ঐতিহাসিক প্রমাণের দাবীর ধূরা ত এই ক্লেত্রে নিতান্তই অবান্তর; হাদীছ গ্রন্থাবলীর মর্যাদা ও প্রামাণিকতা ইতিহাস অপেক্ষা লক্ষ-কোটি গুণ উর্দ্ধে নয় কি ?

খাঁ মরহমের ধৃষ্টতা শুধু এই একটি মোজেষা সম্পর্কেই নয়; শক্তে-ছদর বা বক্ষ-বিদারণ মোজেষা সম্পর্কেও তিনি সেই অপকর্লই করিয়াছেন। বোখারী, মোসলেম ও মেশকাত সহ বহ হাদীছ গ্রন্থে এবং সীরত শাস্ত্রের সমস্ত প্রামাণিক কেতাব সমূহেই উক্ত মোজেষাটি বণিত। রহিয়াছে। কিন্ত খাঁ মরহম হাদীছ শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনবিজ্ঞ পাঠকদের সম্মুথে যুক্তি ও পরীক্ষার ভাওতা ধরিয়া মিথাা সমাবেশ করতঃ ঐ মোজেযাকে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মিথাাকে সমাজের নজরে ধরাইয়া দেওয়া দূরহ ব্যাপার নহে, কিন্তু খাঁ মরহমের এই শ্রেণীর কুকর্ল এতই অধিক যে ঐসবের শুধু ফিরিন্তি লিখিতে গেলেও সীরত সঙ্কলনের কাজ বাদ দিয়া বসিতে হইবে।

ছোর-পর্বত গুহার মোজেয়া এবং হিজরত ছফরের অন্যান্ত মোজেয়া সমূহকেও তিনি একই অপকোশলে অস্বীকার করিয়াছেন। আর মে'রাজ শরীফের ন্যায় নবীজী মোন্ডফার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রখ্যাত মোজেয়াকে খাঁ মরহম স্বপ্লের ঘটনা বলিয়া স্বাভাবিকতার গণ্ডিভুক্ত করিয়াছেন, অন্যান্ত নবীগণের মোজেয়াও তিনি অস্বীকার করিয়াছেন—যাহার নমুনা চতুর্থ থণ্ডের ফুট নোটে আছে।

খাঁ মরহম মোজেযা অস্বীকার করেন – সরাসরি এই মতবাদ তিনি কোথাও প্রকাশ করেন নাই, বরং ইহার বিপরীতই হয় ত লিখিয়া থাকিবেন। নতুবা ধোকার ধূয়জাল ত পূর্ণ হইবে না এবং সমাজও ক্ষমা করিবে না। কিন্তু কার্যাতঃ তিনি কি করিয়াছেন তাহা দেখা প্রয়োজন। তাঁহার তফছীর নামীয় পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যায় পূর্ববর্ত্তী নবীগণের মোজেযা বণিত আয়াত সমূহের বিকৃতি সাধনে সেই মোজেযা সমূহের যেভাবে খণ্ডন করিয়াছেন তাহা অতীব দুঃখজনক। আর নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কি কি মোজেযা তিনি স্বীকার করিয়াছেন তাহা খুঁজিয়া দেখিলেই প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পাইয়া যাইবে।

খা মরহমের দোরাত্ম আরও সম্প্রসারিত হইয়াছে; এই সম্প্রসারিত দোরাত্মে তিনি মোসলমানদের এত বড় ক্ষতি করিয়াছেন যাহা কোন অমোসলেমও করিতে সাহস পায় নাই।

মোসলমান জাতি নবীজীর এবং ছাহাবীগণের পরে হাজার হাজার বংসর পর্যান্ত ইসলাম লাভ করিবে দুইট মহামবন্তর মাধামে—একটি পবিত্র কোরআন, আর একটি স্থন্নাহ বা হাদীছ । মোসলেম সমাজ কোরআনও লিপিবদ্ধাকারে লাভ করিয়াছে। হাদীছও বিভিন্ন গ্রন্থরূপে লিপিবদ্ধাকারে লাভ করিয়াছে। প্রচলিত বিশিষ্ট হাদীছ গ্রন্থসমূহ নবীজীর মাত্র দুই-আড়াই বা আড়াই-তিনশত বংসর পরেই সঙ্গলিত হইরাছে। তথন ইসলামের সোনালী যুগ ছিল যাহা দীর্ঘ দিন চলিয়াছে। তথন হইতে হাজার হাজার হাদীহ বিশারদ ও হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ চুলচেরা অনুসন্ধানে দুই খানা হাদীছ গ্রন্থকে ছহীহ্—বিশুদ্ধতা ও নির্ভর্গীলতার সর্বোচ্চ স্থান দান করিয়াছেন। (১) ছহীহ বোখারী শঃ (২) ছহীহ মোসলেম শঃ; ছহীহ্ বা 'শুদ্ধ'—'গুণবাচক শক্ত উত্তর্গরের নামের অংশরূপে হাজার বংসরের অধিক কাল হইতে বিশ্ব-মোছলেম কর্ত্বক

প্রচলিত। মোসলেম সমাজ নিধিধায় এই গ্রন্থবয় হইতে দীন-ইসলামের শিক্ষা লাভ করিতেছে।

দীর্ঘ হাজার বংসরের অধিক কাল পর খাঁ মরহুম সবুজ-শ্যামল ঘাসে আচ্ছাদিত গোবরস্বপ তুলা তাঁহার উপক্রমিনিকায় বুঝাইতে চাইয়াছেন যে উক্ত মহান গ্রন্থয়রও সংশয় মুক্ত নহে। উক্ত গ্রন্থয়েও অশুদ্ধ, অপ্রকৃত ও ভুল হাদীছ রহিয়াছে।

পাঠক! খাঁ মরহমের লেখা পড়িলে ভাবিতে পারেন—তিনি ত দলীল-প্রমাণ দিয়াই দেখাইয়াছেন, বোখারী শরীফে ভুল হাদীছ আছে। তাঁহার প্রদত্ত দলীল প্রমাণের স্বরূপ এখনই দেখিতে পাইবেন তবে প্রথমে একটি সরল কথা অনুধাবন করুন। হাফেজে-হাদীছ ইবনে-হজর (রঃ) লক্ষ লক্ষ হাদীছ যাহার কঠস্ব ছিল ৬০০ বংসর পূর্বে তাঁহার জন্ম। তিনি তাঁহার সাধনাময় জীবনের বিরাট অংশ বোখারী শরীফের উপর (research ও) গবেষণায় বায় করিয়া প্রায় ৭,০০০ পৃষ্ঠায় উহার ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন। তক্ষপই হাফেজে-হাদীছ আঈনী (রঃ) প্রায় ২০,০০০ পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন, আল্লামা কান্তালানী (রঃ) ৫,০০০ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন, আল্লামা কান্তালানী (রঃ) ৫,০০০ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন, আল্লামা কেরমানী (রঃ)ও ঐরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। হাদীছ শাল্রের (research ও) গবেষণায় জীবন ক্ষয়কারী এই সব মহামনীমীগণ বোখারী শরীফের উপর স্থদীর্ঘ গবেষণা চালাইয়া উহার এত বড় বড় ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রচনা করিয়া গেলেন, অথচ তাঁহারা এই সব ভুল হাদীছগুলি দেখিলেন না যেগুলি পণ্ডিত খাঁ মরছম দেখিতে সক্ষম হইলেন! প্রকারান্তরে খাঁ মরছমের এই সমালোচনা শুধু ইমাম বোখারী (রঃ)কেই ঘায়েল করে নাই; ৬০০ বংসর হইতে প্রচলিত উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থর রচনাকারী মহামনীযীগণকেও বোকা বানাইয়াছে।

ক্ষোভ ও দুঃখের সীমা থাকিতে পারে কি ?—খাঁ মরহম মাকড়দার জালের আগ্রয় লইয়া পাহাড়ের সহিত টক্কর দেওয়ার ক্যায় যে সব ছুতা-নাতার আঁচল ধরিয়া বোখারী শরীফের হাদীছকে ভুল সাব্যস্ত করিয়াছেন ঐ সব কোনটাই তাঁহার আবিক্ষার নহে। মোসলেম জাতির ঈমানী বিশাসকে শিথিল করিয়া তাহাদেরে দুর্বল করার সন্তাব্য চেটা রূপে যে সব ছল-ছুতার জন্ম দেওয়া যাইতে পারে উন্মতের হিতৈষীগণ পূর্ব আমলেই সেই সবের উদ্ঘাটন করিয়াছেন এবং বোখারী শরীফের গবেষণাকারীগণ নিজ নিজ রচনায় ঐসবের ধুয়্জালকে ছিল্ল করিয়া গিয়াছেন।

পণ্ডিত খাঁ মরহম কোথাও বিষজনিত ঐ সব ছল-ছুতার খোঁজ পাইরাছেন; কিন্ত হাদীছ
শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান-গবেষণার দোড় তাঁহাকে বোখারী শরীফের উল্লেখিত ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ পর্যান্ত
পোঁছাইতে পারে নাই। ফলে তিনি ঐ বিষের প্রতিষেধক হইতে বঞ্চিত থাকিয়া গিয়াছেন এবং
বাংলাভাষী ভাইদের জন্ম ঐ বিষ আমদানী করিয়াছেন। কতইনা পরিতাপের বিষয়!
বাংলাভাষী পাঠক ভাইগণ হাদীছ শাস্ত্রের কী জ্ঞান রাখেন যে, তাঁহারা এই বিষের প্রতিষেধক
খোঁজ করিয়া বাহির করিবেন! আরও পরিতাপের বিষয়—ভাষার স্যাট বাকপট্ট পণ্ডিত খাঁ
মরহুম নিজ প্রতিভা দারা উক্ত বিষকে এমন স্থেশর সাজে সাজাইয়াছেন যে,হাদীছ শাস্ত্রে অনবিজ্ঞ
বাংলাভাষী পাঠক উহা গলধঃ না করিয়া পারিবেনই না। তাই এই সত্য স্থেপ্পেট যে, খাঁ মরহুম
তাঁহার এই দুঃসাহসিকতা দারা বাংলাভাষী মোসলেম সমাজের অপ্রণীয় ক্ষতি করিয়াছেন।

নবীগণের মোজেযা অস্বীকারের ন্যায় খাঁ মরতম আরও অনেক সত্যকে অস্বীকার করিতেন।
বথা—জিন জাতির অন্তিত্ব, ইয়াজুজ মাজুজ সম্পর্কীয় অনেক তথ্য; ঈসা আলাইহেচ্ছালামের
কোন কোন বৈশিষ্ট ইত্যাদি। বোখারী শ্রীফ, মোস্কলম শ্রীফ এবং হাদীছ ভাণ্ডারের অনেক

হাদীছ ঐ সব সতাকে অস্বীকার করায় অন্তরায় হয়; সেই বাধা অপসারণে খাঁ মরছম এই কর্ম করিয়াছেন। এতন্তির খাঁ মরছমের তফছীর নামে পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা এবং "মোন্তফাচরিত" পাঠ করিলে মনে হয় যেন বোখারী শরীফ মোসলেম শরীফের ন্যায় মহাগ্রন্থসমূহের হাদীছ অস্বীকার ও ভুল সাব্যস্ত করিয়া তিনি বাহাদুরী দেখাইবার স্বাদ অনুভব করিতেন। যেমন, কেহ পিতাকে খুন করিয়া বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করার আনল উপভোগের প্রয়াস পায়।

বাংলা বোখারী শরীফ তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে ঐরপ কোন কোন হাদীছ অস্বীকার করা এবং তাহা খণ্ডনের রন্তান্ত বণিত আছে। এন্থলে সংক্ষেপে শুধু ঐ হাদীছ সম্পর্কে আলোচনা হইবে যাহ। তিনি মোন্তফা-চরিতের উপক্রমণিকায় তাঁহার কথিত—হাদীছ "পরীক্ষার নৃতন ধারা" পরিচ্ছেদে ভুল হাদীছের নমুনারূপে পেশ করিয়া বলিয়াছেন—"ছনদ-ছহীহ হওয়া সত্ত্বেও ঐ হাদীছণ্ডলি নির্দ্দোষ প্রকৃত এবং সত্য হাদীছ বলিয়া কোন মতেই গৃহীত হইতে পারে না"। বোখারী ও মোসলেম শরীফের হাদীছ সম্পর্কে এই দাবী যে, সত্য হাদীছ বলিয়া কোন মতেই গৃহীত হইতে পারেনা; তাহাও নেহাত ভুচ্ছ হেতুর অজ্বাতে—ইহা জন্ম ধুইতা বই নহে।

খা মরহমের ভাষায় "প্রথম প্রমাণ" অর্থাৎ বোখারী শরীক ও মোসলেম শরীকে যে ভুল হাদীছ রহিয়াছে তাহার প্রথম প্রমাণ বা নমুনা। "আনাছ বলিতেছেন, النبى হিল্ল হাদীছ রহিয়াছে তাহার প্রথম প্রমাণ বা নমুনা। "আনাছ বলিতেছেন, النبى হিল্ল হাবেত-বেন বির কঠমরের উপর আপনাদের স্বর উর্দ্ধে চড়াইও না। এই আয়াতটি নাযেল হইলে ছাবেত-বেন কায়েছ ছাহাবীর খুব ভয় হইল; তাহার কঠমর স্বভাবতঃ খুব উচ্চ ছিল। এই জয় তিনি আর হযরতের খেদমতে উপস্থিত না হইয়া বাটিতে বিসয়া থাকেন। কয়েক দিন এইভাবে অতীত হইলে হযরত (দঃ) ছাআদ-বেন-মাআজ নামক ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ছাবেৎকে দেখিনা কেন, তাহার কি অস্থ হইয়াছে? ছাআদ-বেন-মাআজ ছাবেতের বাটতে গমন করিলেন ও ছাবেতকে হয়রতের প্রমের কথা জানাইলেন। ছাবেৎ নিজের কঠম্বর ও সয়্ত-অবতীর্ণ উক্ত আয়াতের কথা উল্লেখ করিয়া নিজের নরকী হওয়ার আশকা জানাইলেন। ছাআদ-বেন-মাআজ ছাবেতের আশক্ষা-প্রকাশ নবীজীকে জ্ঞাত করিলে তিনি বলিলেন, বয়ং সে বেহেশতী।

খা মরহমের বজবা হইল, এই হাদীছটি সত্য হইতে পারে না—কারণ, ঘটনার উল্লেখিত আয়াতটি নবম হিজরী সনে নাজেল হয়, আর ছাআদ-বেন-মাআজের মৃত্যু হিজরী পঞ্চম সনে। পাঠক! হাদীছ খানাকে মিথাা সাবান্ত করার একটি ভিত্তী হইল, হাদীছটির আলোচ্য আয়াত নবম হিজরী সনে নাজেল হইয়াছে—এই বিষয়টি বিতর্কমূলক। প্রসিদ্ধ হাফেজে-হাদীছ ইবনে হজর (রঃ) ভিন্ন মতের অবকাশ দেখাইয়াছেন।

খাঁ মরহম বোখারী শরীফ তফছীর অধ্যায়ের যে হাদীছের বরাত দিয়াছেন বোখারী শরীফের উক্ত পৃষ্ঠায়ই হাফেজ ইবনে-হজরের অবকাশ প্রকাশের সমর্থন বিশুমান রহিয়াছে। বিতর্কমূলক একটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া হাদীছকে অবান্তব অসত্য বলা ক্ষমাহীন অপরাধ্ব নয় কি? আরও একটি বিষয় স্কুস্পট হইল যে, ৬০০ শত বংসর পূর্বেই বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হজর (রঃ) যে প্রশ্নের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন সেই প্রশ্নের য়ত লাশকে বাহির করিয়া হাদীছ শাজের অভিজ্ঞতাহীন বাংলাভাষী পাঠকদিগকে বিদ্রান্ত করা হইয়াছে।

হাফেজ ইবনে-হজর (রঃ) যে ধারায় প্রশের খণ্ডন করিয়াছেন উহা হাদীছ ও তফছীরের শান্ত্রীয় অভিজ্ঞতার উপর নিভর্বশীল। আমরা অন্ত একটি সরল ও সহজ পয়েণ্ট পেশ করিতেছি। আলোচ্য হাদীছখানা বোখারী শরীফের দূই স্থানে ৫১০ ও ৭১৮ প্র্চায় বণিত আছে একই ছনদ তথা সাক্ষীস্ত্রে। মোসলেম শরীফে হাদীছখানা একই জারগায় পর পর চারটি ছনদ তথা সাক্ষীস্ত্রে বণিত হইয়াছে। অতএব হাদীছখানার মোট সাক্ষীস্ত্র হইল পাঁচটি।

পাঠক! ইহা একটি মহা সত্য যে, হাদীছকে উহার মূল ও আসল (Orijnal) জায়ণায় সরাসরিভাবে গবেষণা (Study) না করিয়া শুরু ধার করা জ্ঞানে তথা উদ্ধৃতি বা অনুবাদ দেখিয়া কোন হাদীছ সম্পর্কে মুখ খোলা মহাপাপ। এই মহাপাপের পরিণাম এখানে লক্ষ্য করুণ। মরন্থম খাঁ সাহেব একজন বিশিপ্ত পণ্ডিত ও স্বভাব-জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু তিনি বোখারী শরীফ মূল গ্রন্থ হইতে বহু দূরে থাকিয়া শুরু উদ্ধৃতি দেখার ধার করা জ্ঞানে দূর হইতেই তিল ছুড়িয়াছেন। নতুবা তিনি উল্লেখিত হাদীছের সমালোচনা করিতে বোখারী শরীফের নাম মুখে বা লিখনীতে কখনও আনিতেন না। কারণ, তাঁহার সমালোচনার দিতীয় ভিত্তি হইল হাদীছটির বর্ণনায় ছাআদ-বে-মাআজের উল্লেখ—যেহেতু তাঁহার মৃত্যু হিঃ পঞ্চম সনে। পাঠক! শুনিয়া আশ্চার্যান্বিত হইবেন যে, বোখারী শরীফের দুই স্থানে হাদীছখানা বণিত, কিন্তু উহার কোন স্থানেই ঘটনার বর্ণনায় ছাআদ-বেন-মাআজের নাম নাই। বরং আছে ক্রিটি বিলি, তিনি তাঁহার মার্লাচনা করিলে এক ব্যক্তি বিলিল, "ইয়া রস্থলাল্লাহ! আমি আপনার জন্ম তাঁহার সংবাদ জানিয়া আসিব।"

পাঠক! লক্ষ্য করুন—সমালোচনার ভিত্তিটাই যখন বোখারী শরীফের হাদীছে বিদ্যমান নাই তখন সমালোচনার ক্ষেত্রে এরূপ বলা যে, "বোখারী ও মোসলেমে একটি হাদীছ বণিত হইয়াছে"। ইহা কতটুকু ঈমানদারী তাহা ভাবিয়া দেখিবেন।

তারপর আস্থন! মোসলেম শরীফে হাদীছখানার অবস্থাও দেখুন! পূর্বেই বলা হইয়াছে—
শুধু উদ্ধৃতি দেখার স্থায় ধার করা জ্ঞানে হাদীছ সম্পর্কে কিছু বলা নিতান্তই অবান্তর। খাঁ
মরহুমের সমালোচিত হাদীছখানা মোসলেম শরীফে চারটি ছনদ তথা সাক্ষীস্থত্রে বর্ণিত
হইয়াছে। প্রথমে উল্লেখ হইয়াছে ঐ সাক্ষীর বর্ণনা ধাঁহার বর্ণনার খাঁ। মরহুমের সমালোচনার
ভিত্তি বস্তুটি তথা ছাআদ-বেন-মাআজ্ঞ নাম বিদ্যমান রহিয়াছে। পাঠক আশ্চার্যাদ্বিত হইবেন,
মোসলেম (রঃ) বিভ্রান্তি হইতে সতর্ক ও হুশিয়ার করার জন্ম সঙ্গে যে বাবস্থা রাখিয়াছেন
উহা হইতে খাঁ মরহুম নিজে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া এবং পাঠককে অজ্ঞ রাখিয়া সেই বিভ্রান্তিতেই
নিজেও পতিত হইয়াছেন এবং অপরকেও পতিত করার বাবস্থা করিয়াছেন। এই কেলেক্টারীর
একমাত্র কারণ হইল মোসলেম শরীফ মূল গ্রন্থকে দেখার সোভাগ্য হইতে বঞ্চিত থাকা।

ইমাম মোসলেমের বর্ণনায় স্থাপটরূপে প্রতীয়মান হইরা গেল যে, মূল হাদীছটি তথা উহার তথাকে অসত্য বা অপ্রকৃত বলা যাইতে পারে না। কারণ শুধু একজন সাক্ষীর বর্ণনায় একটি নাম উল্লেখের বিদ্রাট থাকিলেও অপর তিন জন সাক্ষীর বর্ণনা ঐ বিদ্রাটযুক্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।

পাঠক! একটি ঘটনা সাব্যস্ত করিতে বাদী যদি পাঁচটি সাক্ষী পেশ করে—সে ক্ষেত্রে বিবাদী একটি সাক্ষীর বর্ণনায় দোষ দেখাইতে পারিলেই ঘটনাটি মিথ্যা হইয়া যাইবে? ইমাম মোসলেম বিদ্রাট খণ্ডনের জন্ম বিদ্রাটযুক্ত হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা কি তাঁহার দোষ হইল?

মোসলেম শরীফের চার সাক্ষীসূত্রে এবং বোখারী শরীফের এক সাক্ষীসূত্রে—এই পাঁচটি সাক্ষীসূত্রের মধ্যে শুধু একটি সাক্ষীসূত্র বিতর্কমূলক; চারটি সাক্ষীসূত্রই সম্পূর্ণ মির্লল নির্দ্দোশ; এমতাবস্থায় কোন আইনে বা বিচারে কি উক্ত খটনাকে মিথা। বলার অবকাশ আছে ?

অতঃপর স্থাী বিচারকের সম্মুথে আরও একটি তথ্য বিতর্কের জন্ম নয় বিচারের জন্ম পেশ করিতেছি। একটি সাক্ষীর বর্ণনায় যে, ছাআদ-বেন মাআজের নাম উল্লেখের বিদ্রাট রহিয়াছে তাহাও অতি নগণ্য। ছাহাবীগণের নাম পর্য্যালোচনায় দেখিতে পাওয়া যায়, ছাহাবীগণের মধ্যে একজন ছিলেন ছাআদ-বেন ঘাআজ, আর একজন ছিলেন ছাআদ-বেন ওবাদাহ।

আলোচ্য হাদীছের ঘটনার ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে ছিলেন ছাআদ-বেন ওবাদাহ, যাঁহার মৃত্যু নবীন্ধীরও অনেক পরে, স্বতরাং তাঁহার নামের বেলায় কোন প্রশ্নেরই অবকাশ নাই। এখন ভাবিয়া দেখুন—ছাহাবীদের যুগে নয়, তাবেয়ীদের যুগে নয়; ইহারও পরে তথা ঘটনার অনেক বংসর পরে একজন বিশিষ্ট জ্ঞানীবান অতিশয় গ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ছাআদ নামও ঠিকই বলিয়াছেন শুধু কেবল বেন-ওবাদাহ স্থলে বেন-মাআজ বলিয়া পিতার নাম ব্যতিক্রমে বলিয়াছেন। ইমাম মোসলেম উক্ত সাক্ষীর বর্ণনা উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনজন সাক্ষীর বর্ণনা উল্লেখ করিয়া ঐ ব্যতিক্রমটা ধরাইয়া দিয়াছেন। শুধু ঐ ব্যতিক্রমকে পূঁজি করিয়া স্থদীর্ঘ বিবরণকে অপ্রকৃত ও অসত্য বলা এবং ইমাম মোসলেম কর্ত্বক ব্যতিক্রমটা ধরাইয়া দেওয়ার কথা গোপন করিয়া বোখারী-মোসলেমে অসত্য হাদীছ আছে বলা কতদ্র ঈমানদারী তাহা স্থধীগণ বিচার করেন।

খাঁ মরহম তাঁহার বিভিন্ন লান্ত মতবাদের জন্ম পথ পরিকারের উদ্দেশ্যে তাঁহার থেয়াল-খুশি মতে হাদীছ এন্কার ও অখীকার করার জন্ম "পরীক্ষার নৃতন ধারা" নামে একটি ফাঁদে তৈরী করিয়াছেন। মাকড়শার জালে তৈরী সেই ফাঁদে তিনি বোখারী শরীফ মোসলেম শরীফের ন্থায় শক্তিশালী গ্রহাবলীর হাদীছ আটকাইতে যাইয়া দশটি নমুনা প্রমাণরূপে পেশ করিয়াছেন।

তাঁহার সবগুলি প্রলাপের উত্তর দিতে গেলে অহেতুক অপচয়ের যাতনা পোহাইতে হয়।
এত ভিন্ন হাদীছ শাস্ত এবং বোখারী ও মোসলেম গ্রন্থর সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বাংলাভাষী পাঠকদের
চোখে তাঁহার প্রলাপগুলি পাণ্ডিত্ব ও বাকপটুতার প্রলেপে স্থলর দেখাইবে বটে, কিন্তু যে কোন
খাঁটী আলেমের নিকট হইতে ঐ সব প্রলাপের স্বষ্ঠু স্থরাহা প্রতাকেই লাভ করিতে পারেন।
যেমন—নবীনীর বয়সের সংখ্যার তিনটি হাদীছের কোন দুইটি অসতাই মনে হইবে। কিন্তু
উহার খণ্ডন অতি সহজ। নবীনীর বয়স আলোচনায় আমরা তাহা দেখাইয়াছি।

হাদীছকে মোটেই না বৃথিয়া এমনকি প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা-গ্রন্থাবলীতে সুম্পষ্টরূপে হাদীছের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও উহার মূলগ্রন্থ তলাইয়া দেখার যোগ্যতা-অভাবে উহা হইতে অজ্ঞ থাকায় মে সব প্রলাপের স্টেই হইয়াছে তাহা দেখিলে ত বির্দ্ধির সহিত ক্ষোভ ও ঘৃণা জ্মে। যুথা—

হাদীছে আছে যে, উক্ত বিবরণীটি বর্ণনা করিতে ইবনে আব্বাস(রাঃ) শাণেদ কৈ বলিয়াছেন, আমি নবীজীকে যেভাবে ঠোঁট নাড়িতে দেখিয়াছি সেইভাবে আমিও ঠোঁট নাড়িয়া দেখাইব। খাঁ মরছম বুঝিয়াছেন—এই আয়াত নাজেল হওয়ার পূর্বের যে, নবীজী ওহী সংরক্ষণে ঠোঁট নাড়িতেন অর্থাৎ যেই ঠোঁট নারা উপলক্ষ করিয়া উহাকে বন্ধ করার জন্ম উক্ত আয়াত নাজেল হইয়াছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) সেই ঠোঁট নাড়াই দেখিয়াছিলেন বলিয়াছেন। এই বুঝের বশেই খাঁ মরছম লাফাইয়া পড়িয়াছেন উক্ত হাদীছকে মিথ্যা সাবাস্ত করিতে এবং বলিয়াছেন যে, "ছুরা কেয়ামত (তথা উক্ত ছুরার উল্লেখিত আয়াত) যখন নাজেল হইয়াছিল তখন ইবনে আব্বাসের জন্মই হয় নাই। অতএব কোরআন নাজেল হওয়ার সময় হয়রতের 'ঠোঁট নাড়া' দর্শন করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। স্থতরাং আমরা দেখিতেছি, ছনদের হিসাবে হাদীছ ছহীহ হওয়া সত্ত্বেও যুক্তির হিসাবে তাহা অগ্রাফ হইতে পারে।"

নিজের আশাজ না করিয়া বড় কথা বলার পরিণামে এইভাবেই মানুষ বিড়ালের মুত্রে আছাড় খায়। খাঁ মরছম এস্থলে নিজেই ভুল বুঝিয়াছেন এবং সেই ভুল বুঝের পরিণামে বোখারী শরীফের হাদীছকে অসত্য বলার অভিশাপে পতিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ হাদীছের সঠিক তাৎপর্যা দৃষ্টে কোন সংশ্রের অবকাশই থাকে না। হাদীছটির মূল তাৎপর্যা লক্ষ্য করুন—

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বাল্যকাল হইতেই পবিত্র কোরজানের জ্ঞান লাভে অতিশয় তৎপর ছিলেন। নবীজীর ইহধাম তাগের প্রাক্কালে ইবনে আব্বাস (রাঃ) পরিণত বয়সের নিকটবর্তী ছিলেন মাত্র; তবুও পবিত্র কোরআনের জ্ঞানে তিনি এতই পারদর্শী ও দক্ষ ছিলেন বে, খলীফা ওমর (রাঃ) পর্যান্ত কোরআনের জ্ঞান সম্পর্কে তাঁহার বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি দিয়া থাকিতেন (১৭১৯ নং হাদীছ দ্রইব্য)। ইবনে আব্বাসের এই বৈশিষ্ট্যের অভতম সূত্র ছিল্ এই যে, তিনি নবীজী (দঃ) ইইতে কোরআনের আয়াত সমূহের জ্ঞান আহরণে সর্ব্বাধিক তৎপর ছিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহার সেই তাৎপরতার ধারায়ই কোন এক দিন ছুরা কেয়ামতের আলোচ্য আয়াতটি নবীজীর নিকট বুঝিতে চাহিলেন। নবীজী (দঃ) তাঁহাকে উজ আয়াতের আদাপ্রান্ত সমুদয় বতান্ত বুঝাইলেন। তখন আয়াতটির শানে-নুজুল বা মূল উদেশ্য— জিরায়ীলের সদে সদে নবীজীর মুখ নাড়িয়া পঠনের বিষয়টিও উল্লেখ করিলেন। এমনকি নবীজী এই আয়াত নাজেল হওয়ার পূর্বের যে, মুখ নাড়িয়া সদে সদে পড়িতেন উহার দৃশ্যও তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে দেখাইয়াছিলেন। সেই দেখানো প্রসদে নবীজীকে ঠোট নাড়িতে দেখিয়া ছিলেন ইবনে আব্বাস (রাঃ)। পরবন্তীকালে ইবনে আব্বাস খীয় শাগেদ কে বলিয়াছেন, নবীজী আমাকে তাহার ঠোট নাড়ার দৃশ্য দেখাইবার সময় আমি তাঁহাকে থেরপে

ঠোট নাড়িতে দেখিয়াছি তোমাকেও আমি ঐরূপে ঠোট নাড়িয়া দেখাইব। এই বলিয়া ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিজ শাগের্দকে ঠোট নাড়িয়া দেখাইলেন। এমনকি পরম্পরা প্রত্যেক ওস্তাদ নিজ নিজ সাগের্দকে এই হাদীছ পড়াইতে ঐরূপে ঠোট নাড়িয়া দেখাইয়াছেন। স্থদীর্ঘ প্রায় চৌদ শত বংসর কাল এই হাদীছ শিক্ষা দানে ঐ ঠোট নাড়িবার নীতি বজায় রহিয়াছে। আমাদের ওস্তাদও আমাদিগকে উহা দেখাইয়াছেন; আমরা আমাদের শাগের্দ গণকে উহা দেখাইয়া থাকি। এইভাবে এই হাদীছটির মধ্যে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাল্ল আলাইহে অসাজ্লামের একটি মোবারক শ্বৃতি চৌদ শত বংসর হইতে চলমান রহিয়াছে। এই বৈশিষ্টোর কারণেই এই হাদীছখানাকে "মোছাল্ছাল্ল-বে-তাহ্রীকিশ্-ক্ষাফাতাইন" অর্থাৎ ধারাবাহিক ক্মপে ঠোট নাড়িবার শ্বৃতি বহনকারী হাদীছ নামে আখ্যায়িত করা হয়।

হাদীছটির এই প্রকৃত ব্যাখ্যা কোন নৃতন আবিষ্ণার নহে বা খাঁ মরহুমের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত নহে। ছয় শত বৎসর পূর্বে সঙ্গলিত বোখারী শরীফের স্থপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল-বারীতে স্বয়ং ইবনে আক্ষাসের উক্তির প্রমাণ দারা এই ব্যাখ্যা বণিত রহিয়াছে।

অপবাদের আশ্রয় থাঁ মরছমের রচনাবলীতে বছ সত্যের অস্বীকৃতি রহিয়াছে। সত্যের শক্তি এত প্রবল যে, একটি সত্যকে অস্বীকার করিতে অনেক রকমের মিথ্যা জোটাইতে হয়। খাঁ মরছমের দশা তাহাই হইয়াছে। সত্য শুদ্ধ ছহীহ হাদীছ অস্বীকার করার অভিনব ফাঁদ—তিনি নাম রাখিয়াছেন "পরীক্ষার নৃতন ধারা"। সত্য অস্বীকারের এই ফাদের ভিত্তিরূপে একটি মহামিথ্যা জোটাইয়া আনিতে হইয়াছে তাঁহাকে। তিনি পূর্বতন মোহাদেছরদের প্রতিভিত্তিহীন অপবাদ ও মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাঁহারা হাদীছকে ছহীহ শুদ্ধ সাব্যস্ত করিতে শুধু ছনদের যাচাই করিতেন; হাদীছের আভ্যন্তরীন দার্শনিক দিক যাচাই করিতেন না।

খাঁ মরহম নিজেই এক পরিচ্ছেদে "দেরায়েত"-এর আলোচনা করিয়া উহার অর্থ করিয়াছেন —আভান্তরীন স্থান্ধ সমালোচনা। এবং পূর্বতন বহু মোহাদ্দেছগণের এই পন্থার যাচাই এর উদ্ধৃতি দিয়াছেন। দেখুন! তিনি নিজেই স্বীকার করিলেন, মোহাদ্দেছগণ হাদীছের আভান্তরীন যাচাইও করিতেন। এই স্বীকৃতির সম্মুখে পূর্বোল্লেখিত মিথ্যা অপবাদকে টিকাইয়া রাখিতে চতুর খাঁ মরহম স্বীকৃতির মধ্যে ফাঁক রাখিয়াছেন যে—হাদীছের আভান্তরীন যাচাই না করার দোষটা ছাহাবীদের পরে জমাটবাঁধা অন্ধকারময় মধ্য যুগীয় মোহাদ্দেছগণের মধ্যে হটি হইয়াছে।

খ। মরহমের কথাই শিরোধার্য্য করিয়া প্রশ্ন করিব, ইমাম বোথারী, ইমাম মোসলেম তাঁহারাত প্রায় ১২০০ বংসর পূর্বের—ছাহাবীদের যুগের মাত্র দেড়শত বংসর ব্যবধানের মোহাদেছ। তাঁহাদের যাচাই বাছাই করা হাদীছ নিয়া আপনি বাড়াবাড়ী কেন করিলেন ?

খা মরহম একটি যুক্তি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, পূর্বতন মোহাদ্দেছগণ হাদীছের আভান্তরীন যাচাই করিয়াছেন—তাহা দেখিয়া আমিও করিলাম। এই সম্পর্কে অনেক কিছুই বলার ছিল, কিন্তু সীমাহীন গৃইতা খওনেও অনিহা স্মষ্টি হয়। সংক্ষেপে এই বলা যায়, পাঁচ-দশ লাখ হাদীছ কণ্ঠতকারী, হাদীছ গবেষনায় আজীবন সাধনাকারী মনিষীগণের ভূমিকায় আপনার অবতীর্ণ হওয়ার পরিণাম তাহাই হইয়াছে যেই পরিণাম বাঁদরের হইয়াছিল অভিজ্ঞ স্থতার—মিস্তীর অনুকরণে অবতীর্ণ হইয়া। আলাহ তায়ালা উহা হইতে সকলকে রক্ষা করুন—আমীন!!

# সূচী-পত্ৰ

| বিষয়                                          | विष् । | বিষয়                                | नुई। |
|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|------|
| সর্বপ্রথম স্থাষ্ট হ্যরত মোহাম্মদ (দঃ)          | 0      | হ্যরতের দৃশ্ধ পান                    | 99   |
| নিখিল স্টি হযরতের খাতিরে                       | 8      | হ্যরতের শৈশব                         | 99   |
| বিশ্ব স্টির প্রেই উর্দ্ধ জগতে হ্যরতের          |        | হ্যরতের মাতৃ বিয়োগ                  | 95   |
| নবুয়ত প্রাপ্তি                                | 9      | छेरन-जारे <b>मान</b>                 | P.2  |
| আরশ-কুরছীতে মোহাল্দ (দঃ) নাম                   | 9      | नानारक श्वाराहित्वन नवीकी            | ४२   |
| পূর্ববর্ত্তী প্রত্যেক নবীর প্রতি নোহাম্মদ (দঃ) | Ka I   | হ্যরত (দঃ) প্রথম বহিদেশ গমনে         | F8   |
| সম্পর্কে নির্দ্দেশ                             | 8      | সামাজিক ও জনকল্যাণ কাজে হ্যরতের      | 00   |
| পূর্বাপর সকল মানুহ, জীন ও ফেরেশতাগণে           | ার     | প্রথম যোগদান                         | 49   |
| নবী হযরত মোহাশ্রদ (দঃ)                         | 2      | দেশ বরেণারূপে হ্যরতের খেতাব লাভ      | 20   |
| নবীগণের সন্দার হযরত মোহাম্মদ (দঃ)              | 50     | व्यव्यक्ति भिक्का ७ (प्रेनिश मान     | 27   |
| পূর্ববর্ত্তী আসমানী কেতাবে হ্যরতের বয়ান       | 50     | দিরিয়া ছফরে হ্যরত (দঃ)              | 26   |
| প্রতীক্ষিত রস্থল হযরত মোহাম্মদ (দঃ)            | 26     | বিবি খাদিজার সহিত হ্যরতের শাদী       | 24   |
| নিখিল স্টের সেরা হ্যরত মোহালদ (দঃ)             | 24     | শাদী মোবারকের পর                     | 500  |
| হ্যরতের প্রতি দরুদের ফজিলত                     | 22     | হ্যরতের পালক পুত্র                   | 509  |
| আলাহ তায়ালা করু ক হধরত (দঃ)কে                 | 44     | শেরেক বর্জন ও তোহীদ অম্বেষণে নবীন্দী |      |
| রাজকীয় সন্মান ও মর্য্যাদ। দান                 | 25     | সামাজিক সালিসীতে হ্যরত (দঃ)          | 550  |
| হ্যরতের আবির্ভাব                               | २२     | সত্যের প্রথম প্রকাশ নবুরতের প্রারম্ভ | 339  |
| সর্বোত্তম যুগে হযরতের আবির্ভাব                 | २७     | সর্বপ্রথম অহী                        | 520  |
| হ্যরতের জন্মের জন্ম দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ       |        | প্রথম প্রকাশের পর                    | 524  |
| স্থান নিৰ্বাচন                                 | ०२     | সত্য প্রচারের আদেশ                   | 502  |
| হ্যরতের সময়কাল                                | ७२     | সর্বপ্রথম ফরজ নামায                  | 508  |
| হ্যরতের পবিত্র নছব বা বংশ পরিচয়               | 00     | সর্বপ্রথম মোসলমান বিবি খাদিজা (রাঃ)  | 206  |
| হ্যরতের পিতা আবদুলার কোরবানী হওয়              | 09     | দ্বিতীয় মোদলমান আলী (রাঃ)           | 200  |
| হ্যরতের বংশের সম্পর্ক মদিনার সহিত              | 85     | তৃতীয় মোসলমান যায়েদ (রাঃ)          | 200  |
| হ্যরতের শাখা গোত্র বনু-হাসেমের বৈশিটা          | 83     | চতুর্থ মোসলমান আবুবকর (রাঃ)          | 209  |
| হ্যরতের মাতৃল                                  | 80     | নবুয়তের তৃতীয় বৎসর                 |      |
| হ্যরতের পিত্ বিয়োগ                            | 80     | প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার               | 202  |
| সত্যের প্রাধান্ত হারা হ্যরতের                  |        |                                      |      |
| আবিৰ্ভাবকে অভাৰ্থনা                            | 88     | নবুয়তের চতুর্থ বৎসর                 |      |
| বেলাদত বা শুভ জন্ম                             | 89     | মোশরেকদের শত্রুতার ঝড়               | 786  |
| হ্যরতের জন্মোপলক্ষে অলৌকিক ঘটনাবলী             | क ।    | আবু তালেবের সহিত প্রথম বৈঠক          | 389  |
| হযরতের আবির্ভাবে বিশ্বজোড়া প্রতিক্রিয়া       |        | আবু তালেবের সহিত দিতীয় বৈঠক         | 589  |
| খাতামে-নবুয়ত বা নবুয়তের মোহর                 | 60     | আবু তালেবের সহিত তৃতীয় বৈঠক         | 260  |
| হ্যরতের নাম                                    | 44     | নবীজীর সহিত কোরেশদের সরাসরি          | 140  |
| হ্যরতের উপনাম                                  | 48     | কথাবার্ত্তা ও প্রলোভন দান            | 260  |

| বিষয়                                           | शृष्ठी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | বিষয়                                      | त्रृष्ट्री |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| প্রাইভেট ভাবে নবীজীকে প্রলুদ্ধ করা              | 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ইসলাম মদিনা পানে                           | 200        |
| ইছদীদের সহিত কোরেশদের যোগাযোগ                   | 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | নবুয়তের একাদশ বৎসর                        |            |
| আপোষের প্রচেষ্টা                                | 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ঐতিহাসিক বায়আ'তে আহাবাহ                   | 280        |
| भारतापूना (वनान (ताः)                           | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | বায়আ'তে আকাবা                             | \$82       |
| খাব্বাব (রাঃ)                                   | 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | মদিনায় প্রথম মোহাজের                      | 286        |
| আশার পরিবার                                     | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | মদিনায় ইসলামের প্রভাব                     | 288        |
| পরিক্ষার ফল                                     | 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | গোটা একটি বংশের ইসলাম গ্রহণ                | 289        |
| সম্ভান্তগণের উপরও অত্যাচার                      | >७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| আবু তালেব কর্তৃক হযরতকে রক্ষা করার              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | নবুয়তের দ্বাদশ বৎসর                       |            |
| ভার গ্রহণ                                       | 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | আকাবায় বিশেষ সম্মেলন                      | 860        |
| নবুয়তের পঞ্চম বৎসর                             | THE R. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | পুণ্যবান ও পুণাবতী<br>মদিনার প্রতিনিদল     | २६७        |
| আবিসিনিয়ায় হিজরত                              | 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 268        |
| মকাবাসীদের মোসলমান হইয়া                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | সম্মেলন সমাপ্তে<br>তরুনদের একটি মজার কাণ্ড | २७७        |
| যাওয়ার ওজব                                     | 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | २७७        |
| নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসর                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | মদিনায় ইপলামের কৃতকার্য্যতা—              |            |
| মোসলমানদের পক্ষে কতিপয় শুভ লক্ষণ               | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | কারণ কি ?                                  | २७१        |
| আবুবকরের আবিসিনিয়া হিজরতের প্রস্তৃতি           | 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मिनास देनलारभत पूरे हैं वरनत               | 290        |
| আবিসিনিয়ায় ইসলামের প্রভাব                     | 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | নবুয়তের ত্রয়োদশ বৎসর                     | २१५        |
| আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীগণের ফজিলত                | 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ওমর (রাঃ) মদিনার পানে                      | २१२        |
| হাম্যা (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ                      | 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | আইয়াশ (রাঃ) বিপদে পড়িলেন                 | २१७        |
| ওমর (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ                         | 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | আনছারগণের সোজ্ঞ                            | ২৭৬        |
| নবুয়তের সপ্তম বৎসর                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | নবীজীর হিজর হ                              | 299        |
| হ্যরতের বিরুদ্ধে মোশরেকদের                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | হিজরতের স্থচনা                             |            |
| অসহযোগ আন্দোলন                                  | 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | নবীন্দ্রী ও আবুবকর ছোর পর্মতে              | २१४        |
| নবু:তের দশম বৎসর                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | গিরি গুহায় আব্বকর ও নবীজ                  | 348        |
| অসহযোগিতা ও বয়কট ভঙ্গের এবং                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | গিরি গুহায় অসীম সাহসের পরিচয়             | २४७        |
| হ্यत्र ट्या देव देव                             | 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | গিরি ওহার আলাহ তায়ালার সাহায্য            | 250        |
| রোকানা পালোয়ানের ইসলাম গ্রহণ                   | 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | গিরি গুহায় পানাহারের ব্যবস্থা             | २৯२        |
| সতোর গতি অপ্রতিহত                               | 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | কোরেশদের খবরাখবর গুহায়                    |            |
| তোফায়েল দৌসির ইসলাম গ্রহণ                      | 799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | পোঁছিবার ব্যবস্থা                          | २५२        |
| গুণীন জেমাদের ইসলাম গ্রহণ                       | 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | যানবাহনের ব্যবস্থা                         |            |
| আবু তালেবের মৃত্যু                              | २०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | গিরি গুহা হইতে মদিনার পানে                 | 270        |
| আবু তালেবের শেষ অবস্থ।                          | २०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | হিজরত প্রসদে চিরশ্বরণীয় ব্যক্তিবর্গ       | <b>2%8</b> |
| তারেফের ছফর                                     | 524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | নবীজীর একটি মহান আদর্শ                     | २७६        |
| সাধনার ফলে ধারণা বহিভূ'ত আল্লার                 | Service of the servic | আবুবকরের সদা সতর্কতা                       | 000        |
| রহমত আদে<br>তায়েফ হইতে মক্কান্ন প্রত্যাবর্ত্তন | २२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | মদিনার পথে বিপদ                            | 005        |
| বিভিন্ন গোত্র ও এলাকায় ইসলাম প্রচার            | ব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ছোরাকা ইবনে মালেকের ইসলাম                  | 800        |
| নবীন্ধীর তংপরতা                                 | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | আরও এক দম্যদলের আক্রমণ                     | 000        |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | মদিনার পথে খাল্ডের ব্যবস্থা                | OOF        |

| বিষয় পূষ্টা                                                   | বিষয়                                                             | পৃষ্ঠা |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| উत्म-मार्वादनत कूंगिदत नवीजीत                                  | হিজরী তৃতীয় বৎসর                                                 | 048    |
| काटकना ७১०                                                     | " চতুর্থ "                                                        | 066    |
| ঐরপ আরও ঘটন। ৩১৫                                               | " প্রাম "                                                         | 066    |
| আরও একটি ঘটনা ৩১৬                                              | " ষষ্ঠ "                                                          | 044    |
| নৃতন শুদ্র বসনে মদিনায় উপস্থিতির ব্যবস্থা ৩১৭                 | " সপ্তম "                                                         | ७१२    |
| মদিনার শহরতলীতে নবীজীর উপস্থিতি ৩১৭                            | নবীজীর লিপির অবিকল ছাপ                                            | ৩৭৬    |
| কোবা পল্লীতে মসজিদ নির্দ্রাণ ৩২০                               | হিজরী অষ্ট্রম বৎসর                                                | 025    |
| কোবা মসজিদের ফজিলত ৩২১                                         | নবীজীর উদারতা                                                     | ०४२    |
| মদিনার শহর পানে কোবা হইতে প্রস্থান ৩২১                         | হিজরী নবম বৎসর                                                    | 040    |
| নবীজীর সক্ব'প্রথম জুমার খোংবা ৩২২                              |                                                                   |        |
| জুমা শেষে নগর দিকে যাত্রা ৩২৪                                  | মসজিদে জেরার<br>চতুদিক হইতে ইসলামের জয়                           | ०५५    |
| মদিনা নগর পৃষ্ঠে নবীজী (দঃ) ৩২৫                                | স্থাধীন মকায় প্রথম হচ্ছ                                          | ৩৯৬    |
| আবু আইউব (রাঃ)এর গৃহে নবীজী (দঃ) ৩৩২ নবীজীর পদার্পণে মদিনা ৩৩৪ |                                                                   |        |
| নবাজার পদার্পণে মাদনা ৩৩৪<br>মদিনার সওগাত—আরবী কাছিদা ৩৩৫      | হিজরী দশ্ম বৎসা                                                   | 802    |
| नवीक्षीत जागमत्म मिनावामीत्मत छेब्राम ७०৮                      | বিদায় হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন                                   | 808    |
| হিজরতের গুরুত্ব ৩৩৮                                            | হিজরী একাদশ বৎসর                                                  | 80%    |
| হিজরী প্রথম বৎসর ৩৩৯                                           | নবীজীকে ইহজগত ত্যাগের সঙ্কেত দান                                  | 80७    |
| আবদুল্লাহ ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহণ ৩৩৯                         | বিদায়ের সক্ষেতে নবীজীর অবস্থা                                    | 80%    |
|                                                                | নবীজীর পীড়ার স্থচনা                                              | 822    |
| হ্যরতের নিকট ইহুদী আলেমগণের                                    | রোগের প্রথম প্রকাশ                                                | 853    |
| উপস্থিতি ৩৪২<br>মসজিদে নববী নির্ন্নাণ ৩৪৩                      | নবীজীর শেষ অবস্থান                                                | 870    |
| মসজিদে নববী নির্নাণ ৩৪৩<br>তংকালীন মসজিদে নববী ৩৪৬             | পরকালীন জ্বিদেগীকে অগ্রগণ্যতা দান<br>শেষ নিঃশ্বাসের চার দিন পুরের | 878    |
| नवीक्षीत व्यवासिक गृह रेज्ती ७८९                               | শেষ নিঃশ্বাসের এক বা দুই দিন পূর্ব্বে                             | 852    |
| মকা হইতে নবীজীর পরিবারবর্গ আনয়ন ৩৪৭                           | ফাতেমার সহিত গোপন আলাপ                                            | 820    |
| মদিনায় নবীজী কর্তুক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার                      | শাহাদতের মর্তবা লাভ                                               | 858    |
| গোড়াপত্তন ৩৪৯                                                 | সক্র'শেষ দিন                                                      | 838    |
| আনছার মোহাজের ও ইহুদীদের মধ্যে                                 | জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত                                              | 8२७    |
| সহঅবস্থান চুক্তির ঐতিহাসিক                                     | জীবন সায়াহের কতিপয় বাণী                                         | 832    |
| সনদ সম্পাদন ৩৪৯                                                | নবীজীর সক্ব'শেষ বচন                                               | 800    |
| আনহার-মোহাজেরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ৩৫২                     | অন্তিম শ্যায় বিভিন্ন ভাষণ                                        | 802    |
|                                                                | একটি আদুর্শ ভাষণ                                                  | 808    |
| আনছারগণের চরম সহানুভূতি ৩৫২                                    | আর একটি ভাষণ                                                      | 806    |
| আত্মনির্ভরশীলতায় মোহাজেরগণের দৃঢ়তা ৩৫৪                       | একটি আরবী কাছিদা                                                  | 804    |
| আয়েশা (রাঃ)কে গৃহে আনয়ন ৩৫৪<br>আজানের প্রবর্ত্তন ৩৫৪         | শেষ নিঃশাস ত্যাগের সময় ও তারিখ                                   | 880    |
| আজানের প্রবর্ত্তন ৩৫৪<br>মদিনায় ইসলামের নবন্ধপ ৩৫৫            | নবীজীর দেহু মোবারকের বিদায়                                       | 889    |
|                                                                | হ্যরতের পরিত্যক্ত সম্পদ                                           | 881    |
| হিজরী দিতীয় বৎসর ৩৬১                                          | হ্যরতের দৈহিক অঙ্গ-সোর্চ্ব                                        | 869    |
| কেবলা পরিবর্ত্তন ৩৬২                                           | হ্যরতের চরিত্র গুণ                                                | 849    |

| বিষয়                           | शृष्ठी | বিষয়                                   | श्रृष्ठा    |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------|
| যেরতের সাধারণ অভ্যাস            | 862    | ছিনা-চাক বা বক্ষ বিদারণ                 | ७७७         |
| হ্যরতের সরল ও অনাড়ম্বর জিলেগী  | 862    | হ্যরত মোহাম্মদ (দঃ) সব্বশেষ নবী         | 678         |
| নবীজীর চাল-চলন                  | 848    |                                         | 001         |
| নবীজীর চারিত্রিক গুণাবলী        | 866    | রহমজুল-লিল আলামীন                       |             |
| নবুয়তের প্রমাণ-মোজেযা          | 806    | হ্যরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)             | ७५२         |
| হাঁদ দ্বিখণ্ডিত করা             | 895    | কল্যাণ ও মদলময় শাসন-ব্যবস্থা দানে      |             |
| গাঁদ দিখণ্ডিত হওয়ার প্রমাণ     | 896    | রহমতুল-লিল-আলামীন                       | ६१५         |
| চাঁদ দিখণ্ডিত হওয়ার সময় ও কাল | 899    | কল্যাণ ও মঙ্গলময় সমাজ-ব্যবস্থা দানে    |             |
| হারতের বিভিন্ন মোজেয়া          | 898    | রহমতুল-লিল-আলামীন                       | 600         |
|                                 | 60 1   | মাত্জাতি সম্পর্কে নবীজী                 | 000         |
| মেরাজ শরীফের বয়ান              | 840    | প্রতিবেশী সম্পর্কে নবীজী                | ७०७         |
| মেরাজের তাৎপর্য্য               | 848    | এতিম সম্পর্কে নবীজী                     | ৫৩৬         |
| মেরাজ হজরতের পক্ষে আদর ও        |        | দানশীলতায় নবীজী                        | ७०५         |
| সোহাগের মোলাকাত                 | ৪৮৬    | অাতিথেয়তায় নবীজী                      | 609         |
| মেরাজের তারিখ                   | 848    | ভিক্ষাম্বন্তির প্রতি ঘূণা               | ५०५         |
| মেরাজের বিবরণ                   | 842    | স্বভাবগত সংসারী-জীবনের শিক্ষা দান       | ६०५         |
| বাইতুল মোকাদাসে উপশ্বিতি        | 8%%    | অধীনম্বদের প্রতি সহানুভূতিশীল           |             |
| মেরাজে হযরত কি কি দেখিয়াছেন    | 005    | হওয়ার আদর্শ                            | ৫৩৯         |
| আরশ, দোষখ,                      | 602    | কল্যাণ ও মজলময় পারিবারিক জীবন-বা       | বস্থা       |
| পরজগতের বস্তানিচয়              | १०२    | শিক্ষাদানে রহমতুল-লিল-আলামীন            | 680         |
| গীবতের আজাব                     | ७०२    | পারিবারিক জীবনে স্ব্র্গুতার তাগিদ       | <b>७</b> 8२ |
| আমলহীন বজার আজাব                | ००२    | ব্যক্তিগত জীবনে রহমতুল-লিল-আলামীন       | 1683        |
| স্থদখোরের আজাব                  | 000    | ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুনত।                    | 680         |
| বিভিন্ন গোনাহের আজাব            | 600    | দয়ার দরিয়া নবীজী (দঃ)                 | 689         |
| করজে হাছানার ছওয়াব             | 608    | শত্রুর প্রতি দয়া                       | 689         |
| বিভিন্ন কার্য্যাবলীর পরিণাম     | 608    | শিশুদের প্রতি নবীজী                     | 684         |
| আলাহ তায়ালাকে দেখিয়াছিলেন কি  | १ ७०५  | কৃচ্ছতার জীবন-যাপন শিক্ষা দানে নবীজী    | 685         |
| এই ভ্রমণে ব্যয়িত সময়          | 609    | সাধারণ স্বভাবে নবীজী                    | 483         |
| মেরাজের প্রতিরূপ বা সরূপ দর্শন  | 620    | আদর্শ নেতৃত্ব শিক্ষা দানে নবীজী         | 660         |
| মেরাজের ঘটনা বাস্তব             | 625    | रिमनिमन व्यवशास नवीकी                   | 660         |
| মেরাজের সন্তাব্যতা              | 620    | । ब्रह्मजून-निन-जानाभीत्नव मृन जार्श्या | <b>७७७</b>  |

### জ্ঞাতব্য ও সত্তর্ক বাণী

মহাত্রন্থ বোখারী শরীফ অনুবাদের তথা বাংলা বোখারী শরীফের পঞ্ম খণ্ড সীরতুন-নবী সঙ্কলনরূপে প্রকাশ করা হইল। মূল বোখারী শরীফে এই শিরোনামার কোন অধ্যায় নাই, এমনকি "নবী কাহিনী" যে অধ্যায় আছে উহার অংশরূপেও নহে। তবে এই সঙ্কলনের অনেক মৌলিক পরিচ্ছেদ মূল বোখারী শরীফে রহিয়াছে। যথা— ৫০০ হইতে ৫১৩, ৫৪৩ হইতে ৫৬১ এবং ৬২৬ হইতে ৬৪১ পর্যান্ত পৃষ্ঠাসমূহে উহার বিভিন্ন পরিচ্ছেদ বিক্তিপ্ত আকারে রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন উক্ত বিষয়ে বোখারী শরীফের বিভিন্ন স্থানে আরও অনেক হাদীছ রহিয়াছে।

নবী-কাহিনী অধ্যায়ের অনুবাদে চতুর্থ খণ্ড লেখার পর নবীজী মোন্তফা ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লামের আলোচনার প্রতি মন অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। মূল গ্রন্থের উল্লেখিত পৃষ্ঠাসমূহ উহাতে অধিক উৎসাহ যোগাইল। কারণ, ঐ পৃষ্ঠাগুলির বিক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদ সমূহকে অনুবাদ করিলে উল্লেখিত প্রিয় আলোচনার বিরাট অংশ উহাতে আসে। তাই অন্তরে আবেগ জন্মিল ক্রমিকবিহীন পৃষ্ঠাগুলি হইতে প্রিয় আলোচনার পরিচ্ছেদসমূহ ভিন্ন করিয়া একত্রে বিস্তান্তরূপে অনুবাদ করার।

এরই সঙ্গে আর একটি হুঃসাহসের প্রতিও মন আকৃষ্ট হইল যে, নবীজীর ধারাবাহিক স্থবিগ্রন্ত আলোচনা যাহা পূর্ববাপর সীরত-সঙ্কলকগণ করিয়াছেন উহার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা। ইহা করিতে যাইয়া বহু পরিচ্ছেদ ও বিষয় এমনও আলোচিত হইয়াছে যাহার উল্লেখ মূল বোখারী শরীকে নাই, এমনকি সে সম্পর্কেকোন হাদীছও বোখারী শরীকে নাই; অস্থান্ত কেতাবে উহার আলোচনা রহিয়াছে। নবীজীর মোবারক আলোচনাকে যথাসাধ্য পূর্ণাঙ্গ রূপ দানের মানসে আমি তাহা করিয়াছি। তাই একটি বিভ্রাট স্কুট্রির অভিযোগে আমি অপরাধী।

পবিত্র কোরআনের পরে বোখারী শরীফ সর্বেবাচ্চে; সাধারণ গ্রন্থাবলী বা উহাতে বণিত সব হাদীছ বোখারীর মর্য্যাদার নহে। স্থতরাং আমি সতর্ক করিয়া দিতেছি—

এই সঙ্কলনে মূল বোথারী শরীফের অতিরিক্ত যে সব বিষয়াবলী বা হাদীছ রহিয়াছে, যাচাই ছাড়া উহার প্রামাণিকতা বোথারী শরীফের তুল্য নহে। অবশ্য প্রত্যেক্টির প্রমাণ উহার সঙ্গে উল্লেখ রহিয়াছে।

যথাসাধ্য পার্থক্যের জন্ম আমি একটি নিয়মের অনুসরণ করিয়াছি। যে সমস্ত পরিচ্ছেদ মূল বোখারী শরীফে আছে উহা পৃষ্ঠা নম্বর সহ বড় অক্ষরে রহিয়াছে। তদ্রপ যে সব হাদীছ মূল বোখারী শরীফ হইতে অনুদিত উহার উপর ক্রমিক নম্বর রহিয়াছে। ক্রমিক বম্বর বিহান যে সব হাদীছ বর্ণিত হুইয়াছে উহা বোখারী শরীফের বছে।

আমিক ব্যাহের বছে।

#### व्याद्ध

## بِسمِ الله الصَّ الرَّا الرَّا

ٱلْكَوْنُ لِلَّهِ الَّذِي بَعَثَ الْآنْبِيَاءَ وَالْوُرْسَلِينَ - لِهَدَا يَـة

النَّاسِ وَتَعْلِيمُهِمْ آحْكَامِ الدِّينِ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লার যিনি নবী এবং রস্থলগণকে পাঠাইয়াছেন— মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের এবং তাহাদিগকে দ্বীনের বিধান শিক্ষা দানের জন্ম

وَالْمَلُولَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدُ نِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةُ لِلْعَلَمِينَ وَمَا اللهُ تَعَالَى رَحْمَةُ لِلْعَلَمِينَ

দরুদ এবং সালাম নবজী মোহাম্মদের প্রতি যাঁহাকে আল্লাহ তায়ালা সারা জাহানের জন্ম রহমতরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَجَعَلَهُ سَيِّدَ الرُّسلِ وَا فَضَلَ النَّبِيبَينَ

এবং তাঁহাকে সমস্ত রস্থলগণের সদ্দার, সমস্ত নবীগণের শ্রেষ্ঠ বানাইয়াছেন।

وَعَلَى السِّهِ وَآصَحًا بِهِ آجُمَعِيْنَ - صَلَاةً وَّسَلَّامًا دَادُّهَيْنِ

مُتَلاً زِ مَيْنِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

দোয়া ও সালাম নবীজীর পরিজনের প্রতি এবং সমস্ত ছাহাবীগণের প্রতি। এই দরুদ ও সালাম সর্ববদা জারি থাকিবে কেয়ামত পর্যান্ত।



RESERVED FOR ASS

### হযৱত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা

ছानानाल जानारेतर जनानाम

مِلَغَ الْعُلَىٰ بِكَمَالِهِ - كَشَفَ النَّجَى بِجَمَالِهِ वालागाल ७ला विकासालिको – कामाकाष्ट्राका विकासालिको

विचार क्रों (थष्टालिशे - ष्टाल्ल वालाशेर ७रा वालिशे

مُحَمَّدُ أَنْ الْمُوَيَاقُوْتَةً وَالنَّاسُ كَالْحَرَرُ

মোহাম্মাদোন বাশারোন লা-কাল্-বাশার বাল্ ছআ য়্যাকুতাতোন ওন্নাছু কাল্-হজর

لاَيْمُكِنُ التَّنَاءُ كَمَاكَانَ حَقَّـهُ

بعدان خدابزسك توئى قصّم مختص

লা-য়ূাম্কেমুছ ছানাউ কামা কানা হাকুছূ বা'দায খোদা বুযুর্গ তুয়ী কিচ্ছা মোখতছর সর্বোচ্চ শিথরে তিনি নিজ মহিমায় কাটিল তিমির রাশি তাঁর রূপের আভায়

চরিত্র মাধুরী তাঁহার অতি মনোরম তাঁহার পরে ও বংশ পরে দরূদ ও সালাম

\* \* \* \*

মোহাম্মদ মানুষ তবে যেমন মানুষ নন পাথর মাঝে পরশমণি গণ্য তিনি হন

পরিমা তাঁহার বর্ণিবে কেউ এমন সাধ্য নাই থোদার পরেই শ্রেষ্ঠ তিনি তুলনা তাঁহার নাই সর্ব্বপ্রথম স্থষ্টি হয়রত মোহাম্মদ (দঃ) ঃ

অনাদিরপে এক আলাহ তায়ালাই ছিলেন—অস্ত কিছু বলিতে আর কিছুই ছিল না। আলাহ ছাড়া আর কিছুই নাই—এই শৃত্যতার সমাপ্তি ঘটাইবেন তিনি; এই শুভলগ্নেই আলাহ তায়ালা সৃষ্টি করিলেন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের নূর মোব,রককে। এই নূরকেই পরিভাষায় বলা হইয়া থাকে "হাকীকতে-মোহাম্মদিয়াহে"। (যোরকানী, ১—২৭)

এই নূর বা হাকীকতে-মোহাম্মদিয়াহ বলিতে কাহারও মতে হয়রত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পবিত্র ক্রহ বা আত্মা উদ্দেশ্য; আর কাহারও মতে অফ্য কোন বাস্তব বস্তবিশেষ উদ্দেশ্য (যোরকানী ১—৩৭); যথা—ঐ পবিত্র ক্রহ বা আত্মারই বাহন, কিন্তু পদার্থীয় দেহ নহে, বরং হয়ত এক বিশেষ জ্যোতির্বিশ্ব— যাহার প্রতিবিশ্বের বিকাশ ছিল জাগতিক নশ্বর দেহ।\*

এই হাকিকতে-মোহাম্মদিয়াই হইল নিখিল সৃষ্টিজগতের সর্বপ্রথম সৃষ্টি। লোহ-কলম, বেহেশত-দোষথ, আসমান-জমিন, চল্র-সূর্যা, ফেরেশ্ভা এবং মানব-দানব সব কিছুই ঐ হাকীক্কতে-মোহাম্মদিয়াহ বা নূরে-মোহাম্মদীর পরে সৃষ্টি হইয়াছে। এই তথ্য স্থুম্পষ্টরূপে বিশিষ্ট ছাহাবী জাবের (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে—

عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَتَلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِا بِي اَ فَتَ وَا مِّي اَ خُبِرُ نِيْ عَنْ اَ وَّلِ شَيْعَ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالَى قَبْلَ الْاَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِ-رُ اِنَّ اللّٰهَ لَا عَالَى قَبْلَ الْاَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِ-رُ اِنَّ اللّٰهَ لَا عَالَى قَبْلُ الْاَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِ-رُ اِنَّ اللّٰهَ لَا عَالَى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُورَ فَبِيْكَ مِنْ نُورٍ لا فَجَعَلَ ذُلِكَ النَّوْرُ وَلِي اللّهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذُلِكَ الْوَقِي الْوَحَ وَلا قَلْمُ يَدُورُ بِالْقَدْرَةِ عَيْثُ شَاءً اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذُلِكَ الْوَقْتِ لَوْحَ وَلاَ قَلْمُ وَلاَ جَنَّةً وَلاَ مَلْكُ وَلاَ مَلْكُ وَلاَ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلاَ اللّٰهُ وَلا اللّٰهُ وَلاَ اللّٰهُ وَلا اللّٰهُ وَلا اللّٰهُ وَلا اللّٰهُ وَلا اللّٰهُ اللّهُ وَلا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ ال

ولا إ نسيَّ .. .. ( روا لا عبد الرزاق )

<sup>•</sup> প্রথম বতে "কবরের আজাব' পরিচ্ছেদে জেছমে-মেহানী বা জ্যোতিদেহি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক মান্ত্যেরই ঐদেহ আছে; ঐ শ্রেণীর কোন বাহন হওয়া বিচিত্র নহে!

"জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি একদা আরজ করিলাম—ইয়া রস্থলুলাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার চরনে উৎসর্গ হউক; সকল বস্তুর পূর্বে সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা কোন জিনিষটি সৃষ্টি করিয়াছেন ! রস্থল (দঃ) বলি লন, হে জাবের! আল্লাহ তায়ালা সকল বস্তুর পূর্বে সর্বপ্রথম তোমাদের নবীর ন্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন (যাহা) আল্লার (বিশেষ কুদরতে সৃষ্ট) নূর হইতে। অতঃপর সেই নূর আল্লার কুদরতে আল্লাহ তায়ালার নিয়ন্ত্রণাধীনে চলমান ছিল। এ সময় লোহ-কলম, বেহেশত-দোযথ, আসমান জমিন, চত্র-সূর্যা, মানব-দানব এবং ফেরেশতা কিছুই ছিল না। (যোরকানী, ১—৪৬)

#### নিখিল স্থষ্টি হযুৱতের থাতিরে ঃ

কোন শিল্পী নিজ দক্ষতায় সুন্দর একটি জিনিষ তৈরী করে; উহা এতই সুন্দর হয় যে, স্বয়ং গঠনকারী শিল্পী তাহারই হাতে গঠিত জিনিষটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, সে উহাকে আদর করে, উহাকে ভালবাদে। এমনকি শিল্পী তাহার গড়ানো জিনিষটির প্রদর্শনী করিয়া তাহা অহাকে দেখাইবার প্রবল আকাজ্ঞা পোষন করে এবং দেখাইয়াও থাকে।

তজ্ঞপ মহান আল্লাহ হাকীকতে নাহাম্মদীয়াহকে সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং উহার প্রতি আকৃষ্ট হন, উহাকে ভালবাসেন।

হাদীছ—রস্থল্লাহ ছালালাছ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—
إِذِّي قَادِّلُ قَوْ لا غَيْرَ فَتَحْرِ إِبْرًا هِيْمُ خَلِيلُ اللَّهِ وَصُوسَى صَغِيَّ اللَّهِ
وَ اَفَا حَبِيْبُ اللَّهِ

"আমি একটি কথা বলিতেছি ; ফখর ও গর্ব করা উদ্দেশ্য নয়। ইব্রাহীম ধলীলুলাহ (অর্থাৎ তিনি আল্লাহকে দোস্ত বানাইয়াছিলেন), মূছা ছফিউল্লাহ (অর্থাৎ তিনি আল্লাহ কর্তৃক বৈশিষ্ট্য প্রদত্ত), আর আমি হাবীবৃল্লাহ (অর্থাৎ আমাকে স্বয়ং আল্লাহ তাঁহার দোস্ত বানাইছেন—তিনি আমাকে ভালবাসিয়াছেন।)

(মেশকাত শরীফ)

আল্লাহ তায়ালারই স্বষ্ট হাকীকতে-মোহাম্মদীয়ার প্রতি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার এমনই আকর্ষণ ও ভালবাস। হয় যে, আল্লাহ ইচ্ছা করেন ঐ হাকীকতে-মোহাম্মদীয়ার প্রদর্শনী করিবেন এবং অন্তকে দেখাইবেন তাঁহার ভালবাসার প্রিয় মোহাম্মদকে ( ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লাম )। সেই প্রদর্শনী করিতে যাইয়াই আল্লাহ তায়ালা এই বিশ্বভূবন সহ কুল্ মথ লুকাত তথা অসংখ্য অগণিত বস্তু স্বষ্টি করেন।

হাদীছ—ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনত হইতে বর্ণিত আছে— ا وُحَى اللَّهُ إِلَى مِيْسَى أَمِنَ بِمُعَمَّدِ وَمُوْ السَّلَكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِلَّهُ فَلُولًا

مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ أَدَمَ وَلاَ الْجَلَّةَ وَلاَ النَّارَ (روالا الحاكم)

"আল্লাহ তায়ালা ঈদা আলাইহেচ্ছালামের নিকট ওহী মারফত আদেশ পাঠাইয়া ছিলেন, মোহাম্মাদের প্রতি আপনি ঈমান গ্রহণ করিবেন এবং স্বীয় উন্মৎকে আদেশ করিবেন—তাহারা যেন তাঁহার প্রতি ঈমান আনে। মোহাম্মদ (-এর বিকাশ সাধন ইচ্ছা) না হইলে আদমকেই সৃষ্টি করিতাম না এবং বেহেশতও সৃষ্টি করিতাম না, দোযখও স্ঠি করিতাম না। ( যোরকানী, ১-88)

शानी छ-नाल मान कारत भी (ताः) वर्गना कतियार छन-

هَبُطَ جِبُرِيْلُ مَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ إِنْ كُنْتُ إِنَّ يَعَدُنُّ وَإِهِمُ خَلِيلًا نَقِد الَّهَ ذَلَّكَ حَبِيبًا وَمَا خَلَقُتُ خَلْقًا ا كُرِمَ عَلَى مِنْكَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَ اهْلَهَا لِأُورِّفُهُمْ كُوا مَتْكَ وَمَنْزِلَتْكَ

منْدى وَكُولًاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا (روالا ابن مساكر)

"একদা জিব্রায়ীল (আঃ) নবী ছাল্লাল্ছ আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনার প্রতিপালক সংবাদ পাঠাইয়াছেন—ইহা সত্য যে, ইব্রাহীম আমাকে দোস্ত বানাইয়া ছিলেন আমি তাহা গ্রহণ করিয়া ছিলাম, কিন্তু আপনাকে স্বয়ং আমি দোস্ত বানাইয়াছি। আমার নিকট আপনার চেয়ে সম্মানী কোন কিছু আমি সৃষ্টি করি নাই। আর আমি শপথ করিয়া বলিতেছি—নিখিল বিশ্ব এবং উহার সব কিছু আমি সৃষ্টি করিয়াছি এই উদ্দেশ্যে যে, তাহাদের নিকট প্রকাশ করিব আপনার গৌরব এবং আমার নিকট আপনার যে কত মর্য্যাদা। আপনি না হইলে আমি নিথিল বিশ্বকে সৃষ্টি করিতাম না। (যোরকানী, ১—৬৩)

विलिय कष्टेवा ३—भविव कात्रबात्नत्र बाग्राड ما خلقت الجي والانس একমাত্র আমার গোলামী করার উদ্দেশ্যেই মানব-দানবকে আমি স্ষ্টি করিয়াছি"। আলোচ্য হাদীছের মর্ম উক্ত আয়াতের পরিপন্থী নহে; কারণ, আল্লাহর গোলামী করার মাধ্যমেও রস্থুলুলাহ ছালালান্ত আলাইহে অসালামের গৌরব ও মর্যাদার বিকাশ হইবে। স্বয়ং আল্লাহ তারালাই পবিত্র কোরস্থানে

ঘোষণা দিয়াছেন— قَدْلُ إِنْ كَنْدُمْ تَحَبُّوْنَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُونَى يَحْبُبُكُمُ اللّٰهُ عَالَيْهُ فَاتَّبِعُونَى يَحْبُبُكُمُ اللّٰهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ عَالَمُ اللّٰهُ عَالَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَالَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَالَيْهُ اللّٰهُ عَالَيْهُ اللّٰهُ عَالَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَالَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّلّٰهُ اللّٰهُ الل

মোহাম্মদ (দঃ) হাবীবুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তাঁহাকে দোস্ত বানাইয়াছেন; আল্লাহ তাঁহাকে ভালবাদেন—তাঁহার প্রতি আল্লাহ তায়ালার ভালবাদা এতই প্রগাঢ় যে, তাঁহার অনুসারীকেও আল্লাহ তায়ালা ভাল বাদিয়া থাকেন, স্বীয় হাবীব গণ্য করেন।

এক আয়াত আছে—اللّه "যে ব্যক্তি আমার রস্থলের ভাবেদারী করিবে সে আল্লার ভাবেদার সাব্যস্ত হইবে"। (৫ পাঃ ৮ রুঃ) বিশ্ব স্থিতির পূবের্বই উর্জ জগতে হয়রতের নবুয়ত প্রাপ্তিঃ

কাহাকেও কোন পদে নিযুক্তির তিনটি পর্য্যায় আছে— যমন, চাকুরির জন্ম (১) বাছাই করা (Selection) (২) চাকুরি প্রদান করা (Appointment) (৩) কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ করা (Posting)। কোন সময় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়দ্বয় এক সঙ্গেই প্রযোজ্য হয়, আর কোন সময় এই উভয়ের মধ্যে ব্যবধান হইয়া থাকে।

সকল নবীরই নব্ওতের জন্ম নির্বাচন ও বাছাই করা (Selection) আদিকালে আল্লাহ তায়ালার নিকট সম্পন্ন হইয়া রহিয়াছিল, কিন্তু উহা শুরু প্রথম পর্যায়ের অন্তর্গান ছিল। অতঃপর হয়রত মোহাম্মদ (দঃ) ছাড়া অন্ম সকল নবীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়দ্বয় একই সঙ্গে তাহাদের আবির্ভাবকালে সম্পন্ন হইয়াছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা হয়রত মোহাম্মদ মোন্তকা ছাল্ল'ল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ছিলেন এবং উহা তাঁহার জন্ম এক অসাধারণ গৌরব ও বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার বেলায় তৃতীয় পর্যায়ের অন্তর্গান ত তাঁহার আবির্ভাবকালে হইয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান বন্ধ বন্ধ পূর্বেই সম্পন্ন হইয়াছিল ক্ষ বিত্তীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান বন্ধ বন্ধ পূর্বেই সম্পন্ন হইয়াছিল ক্ষ হয়রত মোহাম্মদ মোন্তকা (দঃ) এই বিশ্ব ভূবন এবং হয়রত আদমেরও স্প্তির পূর্বেই উর্দ্ধ জগতে নবীরূপে বিঘোষিত ছিলেন। মোহাম্মদ মোন্তকা ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের এই একক বৈশিষ্ট্য নিম হাদীছে স্কুম্প্ট্ররূপে বর্ণিত রহিয়াছে।

এই তথা "বোরকানী" ১—০৮ এবং 'নশক্তীব'' ৬ পৃষ্ঠার টীকা হইতে গৃহীত। উক্ত
টী হায় এই তথাটি দৃষ্টান্তের বারা স্থলাইরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং উক্ত টী হাটি মৃদ কেতাবের
দক্ষক মাওনান। আশ্রুক আনী থানতী বহুমতুল্লাই আনাইহের নিজ্য হওয়ার চিহ্ন সহিয়াছে।

হাদীছ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—

قَالُوْا يَارَسُولَ اللَّهِ مَتَى وَجَبَعَ لَكَ النَّبِوَّ قَالَ وَأَدْمَ لِينَ الرُّوْحِ

## وَ الْجُسُد (رواة الترسدي في سننه)

"ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রস্থলালাহ। কোন্ সময়ে আপনার
নব্ওত লাভ হইয়াছিল। রস্থল (দঃ) বলিলেন, যে সময়ে আদম তাঁহার আত্মা
ও দেহের সম্মেলনে প্য়দাও ইইয়াছিলেন না।" অর্থাৎ হ্যর্ত আদম (আঃ)-এর
স্পৃত্তির পূর্বে। এই তথ্যটি আরও কতিপয় হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে, যথা—এরবাজ
ইবনে ছারিয়াহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এবং মাইছারাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে।
(যোরকানী, ১—৩১, ৩২)

আরশ-কুরছিতে "মোহাম্মদ" (দঃ) নাম এবং তাঁহার নবুয়তের প্রচার ঃ

আদম স্প্রতির পূর্বে হ্যরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) নবুওত প্রাপ্ত ইইয়াছিলেন এমনকি তাঁহার নাম এবং তিনি যে, আল্লাহ ভায়ালার রম্মল তাহা উদ্ধি জগতের সর্বত্র বিঘোষিত হইতে ছিল এবং মহান আরশের গায়ে তাঁহার পরিচয় ( এবং Designation) "রম্মলুল্লাহ" লিখিত ছিল। এই তথ্য এক।ধিক হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে।

হাদীছ-ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন।

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهَا اقْتُرَفَ الْ مُ الْخُطِيثُةَ قَالَ اللّٰهِ تَعَالَى يَا إِنَ مُ وَكَيْفَ عَرَفْتُ اللّٰهِ تَعَالَى يَا إِنَ مُ وَكَيْفَ عَرَفْتُ مَحَمَّدُ إِلّا مَا غَفَرْتَ لَى نَقَالَ اللّٰهِ تَعَالَى يَا إِنَ مُ وَكَيْفَ عَرَفْتُ مَحَمَّدُ إِلَّا مَا غَفَرْتَ لَى اللّٰهِ نَقَالَ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَا اللّٰهُ الْعَرْشِ وَكَيْفَ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

"রমুলুলাহ ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আদম (আঃ) আলার আদেশ বিরোধী কার্য করার পর একদা তিনি আলাহ ডায়ালার দরবারে এইরূপে দোয়া করিলেন—হে পরও্যারদেগার, মোহাম্মদের অছিলা ধরিয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করি, আপনি অংশ্যুই আমাকে ক্ষমা করিবেন। তথন আলাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করিলেন, ছে আদম। তুমি মোহাম্মদকে কিরূপে চিনিতে পারিয়াছ, অথচ এখনও আমি তাহার (প্রকাশ্য) দেহ তৈয়ার করি নাই ? আদম (আঃ) বলিলেন, হে পর-ও্যারদেগার! যথন আপনি আমাকে আপনার বিশেষ কুদরতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনার সৃষ্ট আআ৷ আমার ভিতরে প্রবেশ করাইয়াছেন তখন আমি আমার মাথা উঠাইবা মাত্র আরশের পায়াসমূহে লেখা দেখিয়াছি—"লাইলাহা-ইল্লালাছ মোহাম্মাছর রুমুলুলাহ"। আমি তখনই ভাবিয়াছি, আপনার সর্বাধিক ভালবাসার সৃষ্টি না হইলে আপনার নামের সহিত (এই নাম) জড়িত করিতেন না। আলাহ তায়ালা বলিলেন, হে আদম। তুমি সত্য বিষয়ই ভাবিয়াছ। নিশ্চয় মোহাম্মদ আমার সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি। তুমি তাহার অছিলা ধরিয়াছ, অতএব আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। মোহাম্মদ না হইলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করিতাম না। (যোরকানী, ১—৬২)

পূর্ববর্ত্তী প্রত্যেক নবীর প্রতি মোহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে নির্দ্দেশ ঃ

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) নিখিলবিশ্ব স্থাষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে নবুওত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আবিভাবের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তায়ালা এই বিশ্বভূবনকে স্থাষ্টি করিলেন। সেমতে এই বস্কুল্পরাকে হ্যরতের (দঃ) আবিভাব-ক্ষেত্রন্ধপে উপযোগী করার উদ্দেশ্যে ধাপে ধাপে উহাকে মার্জিত করার জ্বন্থ এক লক্ষ্ণ বা ছই লক্ষ্ণ চবিবশ হাজার নবী এই বিশ্বে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত হন। হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে কেন্দ্র করিয়াই সকল নবীগণের আগমন।

জাগতিক কার্য ব্যবস্থায়ও দেখা যায়—একটি দেশকে কেন্দ্র করিয়াই উহার প্রেসিডেন্ট, গভর্ণর, মন্ত্রীপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়; স্ত্তরাং তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে ঐ দেশ ও উহার শাসন-শৃত্যলার ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। তক্রপ হযরত মোহাম্মাত্র রম্মলুল্লাহ (দঃ)কে কেন্দ্র করিয়াই সমস্ত নবী এই ধরায় আসিয়া ছিলেন; স্তুতরাং তাঁহাদের নিয়োগ তথা আবির্ভাব লগ্নে তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে অঙ্গীকার ও শপথ গ্রহণ করা হইয়াছে। আসী (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে এই তথাটি স্ম্পেইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

لَـمْ يَـبُعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا مِّنَ أَدَمَ فَمَنَ بَعْدَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَهْدَ فَي مَحَمَّد مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَهْدَ فَي مَحَمَّد مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدُنْ بُعِثَ وَهُوْ حَى لَيْوُ مِنْنَى بِـه وَلَيَنْصُو نَدَّ لا وَيَأْدُونُ وَيَا ذَذُ

( তুর্ব নির্মাণ বিষ্ণান্ত বিশ্বান্ত বিশ্বান্ত বিষ্ণান্ত বিষ্ণান্ত বিষ্ণান্ত বিষ্ণান্ত বিশ্বান্ত বিষ্ণান্ত বিশ্বান্ত বিশ্বান্

এই জন্মইত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিশেষ জোরের সহিত বলিয়াছেন—

এই যুগে মৃছা পয়গাস্বর জীবিত থাকিলে তাঁহার জন্ম আমার আনুগত্য ও অনুসরণ ছাড়া গত্যস্তর থাকিত না (মেশকাত শরীফ)। "মওয়াহেবে-লছনিয়াহ" কেতাবে উক্ত তথাটি বর্ণার পর উল্লেখ আছে যে, এই তথাের অনিবার্য অর্থ ইহাই যে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) শুধু তাঁহার উন্মতের নবীই ছিলেন না, তিনি সমস্ত নবীগণেরও নবী ছিলেন। ইহারই প্রতিফলন এবং বিকাশ সাধন হইবে কেয়ামতের দিন; যে—আদম (আঃ) এবং তৎপরবর্তী সকল নবীগণই ঐ দিন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের পতাকাতলে সমবেত হইবেন। তিরমিজী শরীকে বর্ণিত একটি হাদীছে ইহার সুস্পষ্ট বিবরণ ইহিয়াছে—

"কেয়ামতের দিন আদম এবং তিনি ছাড়া আরও যত নবী আছেন সকলেই আমার পতাকাতলে থাকিবেন।"

পূর্বাপর সকল মামুষ, জ্বীন ও ফেরেশতাগণের নবী হুযুরত মোহাম্মদ (দঃ) ঃ

আলী (রাঃ) এবং ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণিত উল্লেখিত তথ্য অমুযায়ী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) বিশ্বভূবন সৃষ্টির প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত সমস্ত মানুষেরই নবী। কারণ, উক্ত তথ্য অনুযায়ী আদম (আঃ) এবং তাঁহার পরবর্ত্তী প্রত্যেক নবীই নিজ নিজ উন্মত হইতে অঙ্গীকার লইয়াহিলেন যে, তাহারা মোহাম্মর ছাল্লাল্লান্ড আলাইহে অদাল্লামের যুগ পাইলে তাঁহার প্রতি অবশুই ঈমান আনিবে এবং তাঁহার সমর্থন করিবে। আমরাহ্যরতের (দঃ) যুগ প্রাপ্তিতে তাঁহার প্রতি যে আত্মগত্য প্রকাশের ঈমান এগে করিয়া আমরা তাঁহার উন্মত হইয়াছি আর তিনি আমাদের নবী হইয়াছেন তদ্রেপ প্রবিত্তী লোকগণ্ড সেই প্রকার ঈমানের অঙ্গীকার গ্রহণ করায় তিনি তাহাদেরও নবী হইয়াছেন যেরূপ তাহাদের নবীগণেরও তিনি নবী ছিলেন। এই স্থুতে হ্যরতের বাহ্য জিন বাহাদের নবীগণেরও তিনি নবী ছিলেন। এই স্থুতে হ্যরতের বাহ্য জিন মানব জাতির নবী।" এই বাক্যে সমগ্র মানব জাতি বলিতে শুধু হ্যরতের যুগের মান্ত্র উদ্দেশ্য করার কোনই প্রয়োজন নাই; বস্ততঃ এই সীমাবদ্ধতা উল্লেখিত বাক্যের শব্দাবলীর অর্থের ব্যাপকতারও বিপরীত। পূর্বালোচিত তথ্য অন্থ্যায়ী হ্যরত মোহাম্মর (দঃ) প্রকৃতই পূর্বাপের সমগ্র মানব জাতির নবী।

শুধু ডাহাই নহে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সমগ্র জীন জাতিরও নবী; পবিত্র কোরজানে ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে। আবহুলাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতেও এই বিষয়টি বর্ণিত রহিয়াছে (মেশকাত শরীফ ৫১৫ পৃঃ)।

হ্যরত মোহাম্মদ (দঃ) ফেরেশতাদেরও নবী।

এই তথ্য অমুসারে মোসলেম শহীফে বর্ণিত হাদীছের বাক্য—رسات الني الى الغلق کافت । "আমি সমগ্র সৃষ্টির নবী" এই ব্যাপকতাও সম্পূর্ণ যধার্থই বটে।

নবীগণের সদার হযরত মোহাম্মদ (দঃ)ঃ

এই পর্যস্ত যে সকল তথা বর্ণিত হইয়াছে উহার প্রত্যেকটি দারা ইহাই প্রমাণিত যে, সমস্ত সৃষ্টির দেরা ছিলেন হয়রত মোহাম্মদ (দঃ); এমনকি সকল নবীগণেরও সেরা ও প্রধান ছিলেন তিনি। হয়রত (দঃ) নিজ উম্মতকে তাহাদের নবীর মর্ত্তবা ও মর্যাদা উপলব্ধি করাইবার উদ্দেশ্যে স্থীয় পরিচয় দানে এই শ্রেণীর অনেক তথ্য প্রকাশ করিয়াহেন। যথা—

হাদীছ—মাবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا سَيْدِ وَلَدِ اَدَمَ يَوْمَ الْقَيْمَةِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا سَيْدِ وَلَدِ اَدَمَ يَوْمَ الْقَيْمَةِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاوَّلُ مُشَعَّعِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاوَّلُ مُسَعَّعِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاوَّلُ مُشَعَّعِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاوَّلُ مُسَعَّعِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاوَّلُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاوَّلُ مُسَعَّعِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاوَّلُ مُسَعِّعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاوَّلُ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاوْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِه

"রস্থলুরাহ ছাল্লারাছ আলাইহে অসালাম বলিয়াছেন, আমি সকল আদম সস্তানের সর্দার ও প্রধান; ইহার সুস্পাষ্ট বিকাশ হইবে কেয়ামতের দিন। আমি সর্ব্ব প্রথম কবর হইতে পুনরুজীবিত হইব, আমি আল্লার দরবারে সর্ব্বপ্রথম স্থপারিশ-কারী হইব এবং আমার স্থপারিশই সর্ব্বপ্রথম গৃহীত হইবে। (মোসলেম শ্রীফ)

হাদীছ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—

قَالَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقَلْمَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقَلْمَةُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآَيُ فَا قُولُ مَدَّمَّدٌ فَيَقُولُ إِلَّكَ امْرُتُ أَن

## لاً وَفَتَحَ لا هُد قَبُلَكَ

"রস্থল্লাহ ছালালাত আলাইহে অসালাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আমি বেহেশতের দারে আসিয়া উহা খুলিতে বলিব। তখন উহার প্রহরী ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিবে, আপনি কে? আমি বলিব, মোহাম্মদ। প্রহরী বলিবে, আপনার সম্পর্কেই আমি আদিষ্ট যে, আপনার পূর্কে কাহারও জন্ম আমি যেন বেহেশতের দরজানা খুলি। (মোসলেম শরীফ)

হাদীছ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—

إِنَّ النَّهِيَّ صَالَّى اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنَا قَائِدُ الْمُوْسَلِينَ وَلاَ نَخُرَ وَآنَا

"নবী ছাল্লাল্লাল্ আলাইহে অসালাম বলিয়াছেন, আমি সমস্ত রম্মলগণের নেতা ও সর্দার; আমি গব করি না। আমি সমস্ত নবীগণের সর্বদেষ নবী; আমি গব করি না। আমি আলার দরবারে স্বপ্রথম স্থারিশকারী; আমারই স্থারিশ স্বপ্রথম গৃহীত হইবে; আমি গব করি না। (মেশকাড শরীফ ৬১৩)

হাদীছ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَا اَوْلَ النَّاسِ خُرُوجُا إِذَا بَعِثُوا وَانَا مَسْتَشَفَّعُهُمْ اِذَا اَنْصَتُوا وَانَا مُسْتَشَفَّعُهُمْ اِذَا اَنْصَتُوا وَانَا مُسْتَشَفَّعُهُمْ اِذَا كَا اَنْصَتُوا وَانَا مُسْتَشَفَّعُهُمْ اِذَا اَنْصَتُوا وَانَا مُسْتَشَفِّعُهُمْ اِذَا اَيُسُوا اَلْكَوْا مَدَةً وَالْمَفَا تَبْتُم يَوْصَدُذَ بِبَدِي عَلَى وَانَا الْحَمُو اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَوْا دَا فَا الْحَمُو اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَا الْحَمُو اللّهُ اللّهُ مَ مَلَى اللّهُ وَلَوْا دَا فَا مَ مَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْا دَا فَا مَ مَلَى اللّهُ اللّ

"রস্থল্লাহ ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সকল মানুষের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিব, আমিই সকল মানুষের নেতা ও পরিচালক হইব—যথন সকলে আলাহ তায়ালার দরবারে উপস্থিত হইবে। আলার মহান দরবারে যথন সকলেই নির্বাক থাকিবে তখনও আমি সকলের পক্ষ হইতে কথা বলিব। সকলে যথন হাশর ময়দানে অসম্ভিকর অবস্থায় আবদ্ধ থাকিবে তখন তাহাদের পক্ষে আমারই স্থপারিশ গৃহীত হইবে। সকলে যখন নিরাশ অবস্থায় থাকিবে আমিই সকলকে আশার বাণী শুনাইব। ঐ দিন সকল সন্মান আমারই হইবে এবং সব কিছুর চাবি আমারই হাতে হইবে। আমার প্রভূ-প্রভ্যারদেগারের নিকট সকল আদম সন্তানের মধ্যে আমিই স্বাধিক সন্মানিত হইব। (মেশকাত শরীক ৫১৪)

रामोह—छेवारे हेवत्न काग्राव (ताः) वर्गना कित्रशाहन— مَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ مَلَيْهُ وَ سَلَّمَ قَالَ الذَا كَانَ يَوْمُ الْقَلِيمَةِ كُنْتُ اما مَ النَّبِيْدَنَ وَخَطِيْبَهُمْ وَصَاحَبَ شَفَاعَتْهُمْ غَيْرَ فَخُرِ

"নবী ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন এই সত্যের পূর্ণ বিকাশ হইবে যে, আমি সকল নবীগণের ইমাম ও প্রধান এবং তাঁহাদের মুখপাত্র বা নেতা এবং তাঁহাদের স্থপারিশকারী; ইহাতে আমার কোন গর্ব নাই। (তিরমিজী)

মে'রাজ শরীফের রাত্রে বায়তুল-মোকাদ্দাস মসজিদে যখন বিশিষ্ট বিশিষ্ট নবীগণের সমাবেশ হইয়া ছিল এবং নামাযের জমাত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তখন আল্লাহ তায়ালার আদেশে হয়রত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) ঐ বিশিষ্ট নবীগণের নামাযের ইমাম হইয়া ছিলেন। ঐ ঘটনায় এই সত্যেরই বিকাশ ছিল এবং কেয়ামতের দিন অসংখ্য ঘটনায় এই সত্যেরই বিকাশ ঘটিবে।

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ مَلَيْهُ وَ سَلَّمَ قَالَ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيْلَةُ قَالُوا مَلَى اللَّهُ لِي الْوَسِيلَةُ قَالُوا مِلْكَا لِكَا اللَّهُ لِي الْوَسِيلَةُ قَالُ اَعْلَى دَرَجَة الْجَنَّة لَا يَنَالُهَا اللَّارَجُلُّ يَارُسُولُ اللَّهِ وَمَا الْوَسِيلَةُ قَالَ اَعْلَى دَرَجَة الْجَنَّة لَا يَنَالُهَا اللَّارَجُلُّ يَارُسُولُ اللَّهِ وَمَا الْوَسِيلَةُ قَالَ اَعْلَى دَرَجَة الْجَنَّة لَا يَنَالُهَا اللَّارَجُلُّ يَارَسُولُ اللَّهِ وَمَا الْوَسِيلَةُ قَالَ اَعْلَى دَرَجَة الْجَنَّة لَا يَنَالُهَا اللَّهُ وَمَا الْوَسِيلَةُ قَالَ اَعْلَى دَرَجَة الْجَنَّة لَا يَنَالُهَا اللَّهُ وَمَا الْوَسِيلَةُ قَالَ اَعْلَى دَرَجَة الْجَنَّة لَا يَنَالُهَا اللَّهُ وَمَا الْوَسِيلَةُ قَالَ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَمَا الْوَسِيلَةُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَمَا الْوَسِيلَةُ وَانْ اللّهَ وَمَا الْوَسِيلَة وَانْ اللّهُ وَمَا الْمُ اللّهُ وَمَا الْوَسِيلَةُ وَانْ اللّهُ وَمَا الْمُ

"নবী ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আলার নিকট আমার জন্ম "অছিলা" লাভের দোয়া করিও। ছাহাবীগণ আরম্ভ করিলেন "অছিলা" কি জিনিষ ? রস্থলুল্লাহ(দঃ) বলিলেন, বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত মহল যাহা শুধু এক ব্যক্তির জন্মই তৈরী হইয়াছে; আশা করি একমাত্র আমিই সেই ব্যক্তি। (তিরমিজী শরীফ) পূর্ববর্ত্তী আসমানী কেতাবসমূহে হযরতের বয়ান ঃ

আমাদের আসমানী কেতাব কোরআন শরীফেও পূর্ববর্তী অনেক নবীগণের উল্লেখ এবং বয়ান রহিয়াছে। কিন্তু সেই বয়ান হইল সাধারণ ও স্বাভাবিকরূপে; অর্থাৎ অতীতকালের ইতিহাস স্বরূপ দৃষ্ট স্ত মূলকভাবে বিভিন্ন নবীগণের উদ্মতের ঘটনাবলী বর্ণনায় নবীগণের উল্লেখ হইয়াছে বা বিশ্বভূবনে যে নবীগণের আগমন হইয়াছে তাহার প্রমাণে ও সংবাদ দানে বিশিষ্ট বিশিষ্ট নবীগণের আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু মোহামাত্র রমুলুলাহ ছাল্লালান্ত আলাইহে অসালাম সম্পর্কে পূর্ববর্তী আসমানী কেতাবসমূহে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা ভিন্নরূপ।

হ্যরত মোহাম্মদ মোন্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ধরাধামে আবির্ভাবের হাজার বংসর পূর্ব হইতেই তাঁহার আবির্ভাব ও আগমণের ভবিষ্যুৎ সংবাদ সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে সমগ্র সৃষ্টিকে প্রদান করা হইতেছিল। নিখল বিশ্বকে বিশ্বপতির তরফ হইতে হ্যরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি তখন হইতেই আকৃষ্ট করা হইতেছিল। বিশ্ব প্রকৃতির অন্তর জুড়িয়া যেন কোতুহল, অপেক্ষা ও আবেগ জাগিয়া থাকে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি; নিখিলের যেন ধ্যানের ছবি হইয়া থাকেন তিনি, তাই ভোরাত, যবৃর, ইঞ্জিল কিতাবে তাঁহার গুণগান ও তাঁহার আগমনের ভবিষ্যুদ্ধাণী বিঘোষিত হইতে ছিল। এই সব কিতাবে তাঁহার বর্ণনা এতই বিস্তারিত ও স্মুম্পন্টরূপে বিদ্যুমান ছিল যে, এই সব কিতাবধারীরা তাহাদের ধ্যানের ছবিফে ঠাহর করিতে মোটেই কোন বেগ পায় নাই। পবিত্র কোরআন ছই জায়গায় এই বিষয়িটি স্কুম্পন্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছে—

الَّذِينَ النَّذِيمَ الْكِتَبِ يَعَرُ نُولَكُ لَا يَعَرُ فُولَ الْمَا لَهُمْ وَإِن فَرِيْقًا مِّنْهُمْ

"যাহাদিগকে আমি আসমানী কিতাব দিয়াছি তাহারা মোহাম্মদ (দঃ)কে স্পৃষ্টরূপেই চিনিয়া থাকে যেমন পিতা তাহার সন্তানকে চিনিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের আলেম শ্রেণী সত্যকে গোপন করিয়া রাখে—জানিয়া ব্ঝিয়া।" (২পাঃ ১রুঃ)

اللَّذِينَ اتَّيْنُهُمُ الْكِتْبَ يَعْرِ نُونْكُ كُمَا يَعْرِ نُونَ اَ بُنَا ذُهُمْ - اللَّذِينَ خَسِروا

ا نفسهم نهم لايو منون

"ধাহাদিগকে আসমানী কিতাব দিয়াছি তাহারা মোহাম্মদ (দঃ)কে এরপেই সুস্পষ্ঠ -ভাবে চিনে যেরূপে নিজ সন্তানকে চিনিয়া থাকে। যাহারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে তাহারাই তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করে না।" (৭ পাঃ ৮ কঃ)

ইহুদীদের বিশিষ্ট আলেম আবহুলাহ ইবনে সালাম (রাঃ) এবং নাছারাদের বিশিষ্ট অভিন্ত ব্যক্তি সালমান ফারেসী (রাঃ)—এই শ্রেণীর কতিপয় কিতাবধারী লোক হযরত (দঃ) সম্পর্কে তাঁহাদের কিতাবে বর্ণিত নিদর্শন সমূহ পরীক্ষা করিয়াই হযরতের হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া হাদীছে স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে। তদ্রপ ইহুদী মতের বিশিষ্ট অভিজ্ঞ আলেম কা'বুল-আহ্বার—তিনি ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে তৌরাত কিতাবের অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছিলেন না বিধায় হযরতের সময়ে ইসংশ্ম হইতে দুরে ছিলেন; পরে তৌরাতের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সেমতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

আবহল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—

"তিনি বলিয়াছেন, তৌরাত কিতাবে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাল্ আলাইহে অসালামের গুণাগুণ এবং বিবরণ লিখিত ছিল।" (মেশকাত শরীফ ৫১৫)

কা'বুল আহবার (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে—

"কা'বুল-আহবার (রঃ) তৌরাত কিতাব হইতে বর্ণনা দান পূর্বক বলিয়াছেন, আমরা দেই কিতাবে লিখিত পাইয়াছি—মোহাম্মদ যিনি আল্লার বিশিষ্ট বন্দা, (তিনি কোমল স্বভাবের হইবেন)—পাষাণ হইবেন না, কঠোর হইবেন না; (অতিশয় শালীন ও ভজ হইবেন—) হাটে-বাজারেও চীংকার করিয়া কথা বলিবেন না। তিনি মন্দের প্রতিশোধে মন্দ করিবেন না, মাফ করাও ক্ষমা করায় অভ্যস্ত হইবেন। তাঁহার জন্ম হইবে মক্কায়, দেশ ত্যাগ করতঃ "তায়বা" তথা মদিনায় বসবাসকারী হইবেন। (মেশকাত, ৫১৪)

পরবর্ত্তীকালে ইন্থদী-নাছারাগণ ভৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাবের বহু সত্যকে গোপন করিয়া কেলিয়াছে এবং নানাভাবে বিকৃত করিয়া উহার মৌলিকত্ব বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। এমন কি প্রকৃত ভৌরাত-ইঞ্জিল কিতাব বিশ্বে কোথাও নাই; আসল কিতাবকে এইরপে উধাও করিয়া উহার বিকৃতরপের নাম মাত্র অমুবাদকে খুষ্টানেরা "বাইবেল" নামে থাড়া করিয়াছে। প্রথমতঃ উহা যে, ভৌরাত ইঞ্জিলের অমুবাদ তাহার কোন প্রমাণ নাই এবং যাচাই-এরও কোন উপায় নাই। আসল কিতাবকে একেবারেই বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এত দ্বির এই বাইবেলেরও পুরাতন প্রকাশ ও নৃতন প্রকাশের মধ্যে গড়মিলের ইয়তা নাই।

### প্রতীক্ষিত রম্বল হয়রত মোহাম্মদ (দঃ) ঃ

হযরত মোহাত্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের প্রদর্শনীর জক্ষই
নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি। তাই মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাববুল আলামিন তাঁহার আবির্ভাবের
বহু পূর্ব হইন্ডেই বিশ্ব প্রকৃতিকে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ করিয়া রাখার জন্ম
নানা রকমের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার শুভাগমন অবিদিত নাখাকে বিশ্ব
ভ্বনের এবং সারা বিশ্ব যেন তাকাইয়া থাকে তাঁহার আবির্ভাব পানে; ফলে
পুলুকিত হইয়া উঠিবে সারা বিশ্ব তাঁহাকে পাইয়া আপন বুকে, প্রাণ ভরিয়া উঠিবে
মহাতৃপ্তিতে নিখিল সৃষ্টির এবং আনন্দ ধ্বনিতে খোশ্-আমদেদ জ্বানাইবে কুল্
মথলুকাত তাঁহার শুভাগমনকে।

हामीছ—अञ्ज्लाह (मः) এक हामीटह विषयाटहन—

"আমি আমার বংশ-পিতা ইব্রাহীম (আলাইহেচ্ছালাম)-এর দোয়ার উদ্দেশ্য এবং ঈসা (আলাইহেচ্ছালাম)-এর ভবিষ্যৎ স্থ-সংবাদের বিকাশ।"

উল্লেখিত উভয় বিষয়ই পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রহিয়াছে। যথা—

(د) رَبَّنَا وَ ابْعَثُ فَيْهِمْ رَسُولًا سَنْهُمْ يَدَاوُ ءَايْهُمْ أَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكُتَّبَ

আলাহ তায়ালার নির্দেশে হয়রত ইবাহীম (আঃ) ও হয়রত ইসমাইল (আঃ) উভয়েই পবিত্র কা'বা শরীফ পুনঃ নির্মাণ সমাপ্ত করার শুভ লগ্নে স্থুদীর্ঘ দোয়া করিয়াছিলেন। উক্ত দোয়ায় উল্লেখ ছিল—'হে প্রভূ-পর হয়ারদেগার! আমাদেরকে তোমার ফরমাবরদার অনুগত দাস বানাইয়া রাখিও এবং আমাদের বংশধর হইতে তোমার অনুগত দাসের অন্তঃ একটি দল ও শ্রেণী সর্বদা কায়েম রাখিও। প্রভূ হে! আর ঐ সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই তাহাদের হেদায়েত-উদ্দেশ্যে একজন রম্মল পাঠাইও

ষিনি তাহাদেরকে তোমার কিতাব পড়িয়া শুনাইবেন, তাহাদেরে কিতাবের শিক্ষাদান ও পরিপক্ত জ্ঞান তথা শরীয়ত শিক্ষা দান করিবেন এবং তাহাদিগকে সর্ববিষয়ে পবিত্র ও পরিমার্জিত করিবেন।"

হযরত ইত্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইদমাইল (আঃ) উভয়ে সম্মিলিতভাবে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অদাল্লামের আবিভাবের তিন হাযার বংসরের অধিক কাল পূর্বে এই দোয়া করিয়াছিলেন। উল্লেখিত হাদীছে রস্থলুল্লাহ (দঃ) এই দোয়ার শেষ আংটিই উদ্দেশ্য করিয়াছেন যে, উক্ত দোয়ায় যে রস্থল আগমনের জন্ম আলার দরবারে আবেদন করা হইয়াছিল সেই রস্থলই আমি। অর্থাং হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অদাল্লামের আবিভাবের বহু পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা তাঁহার অনুসন্ধিংদা বিশ্ব মুববিব শ্রেণীর লোকদের মধ্যে স্প্তি করিয়া দেন; যেন তাঁহার প্রতি নিখিলের আগ্রহ স্প্তি হয়।

এন্থলে একটি প্রশ্নের অবকাশ থাকে যে, উক্ত দোয়ার মূল হযরত ইবাহীম আলাইহেচ্ছালামের পর হইতে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে বহু নবীর আগমন হইয়াছে, এমতাবস্থায় অহ্য কোন নবী উক্ত দোয়ার উদ্দেশ্য সাব্যস্ত হইলেন না; অথচ তিন হাজার বংসরেরও অধিককাল পরে আবিভূতি একমাত্র মোহাম্মদ (দঃ) ঐদোয়ার উদ্দেশ্যবস্তু সাব্যস্ত হইলেন—ইহার সূত্র কি? উত্তর এই যে, হযরত ইবাহীম আলাইহেচ্ছালামের ছই পুত্র (১) ইসহাক (আঃ) ও (২) ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর হইতে তাঁহার পরবর্তী নবীগণের আগমন হইয়াছে। ইসহাক (আঃ) হইতে বংশ পরম্পায় বহু সংখ্যক নবীর আগমন হইয়াছিল—ভাহারা সকলই বনী ইআয়ীলের নবী ছিলেন। ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশ হইতে দীর্ঘ তিন সহস্রাধিক বংসর পরে শুধুমাত্র হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর আগমন হইয়াছিল। উল্লেখিত দোয়ায় মধ্যে আমাদের বংশধর হইতে বলা হইয়াছে। ইহাতে আমাদের বলিতে উদ্দেশ্য হইয়াছে ইবাহীম (আঃ) এবং ইসমাঈল (আঃ); কেননা ভাহারা উভয়েই কা'বা শরীক পুন:নির্মাণে শরীক ছিলেন। পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে—

পবিত্র কা'বা গৃহ পুন:নির্মাণ করিয়াছিলেন ইত্রাহীম এবং ইসমাস্থল এবং তাঁহারা উভয়েই সমবেতভাবে ঐ দোয়া করিয়া ছিলেন; স্তরাং ঐ দোয়ায় উল্লেখিত রস্থলের উদ্দেশ্য একমাত্র সেই রস্থলই হইতে পারেন যিনি হয়রত ইত্রাহীমের বংশ হইতে হয়রত ইসমাস্থলের স্ত্রে। এইরূপ রস্থল একমাত্র হয়রত মোহাম্মদ (দঃ)। পৃক্ষাস্থেরে হয়রত ইত্রাহীমের বংশের অত্য সব নবী ছিলেন হয়রত ইসহাকের স্ত্রে।

আলোচ্য হাদীছের দ্বিভীয় বিষয়টি যে, আমি ঈদা (আলাইহেচ্ছালাম)-এর ভবিষং সুদংবাদের বিকাশ—এই সম্পর্কেও পবিত্র কোরআনে উলেখ ইহিয়াছে—

وَ إِنْ قَالَ عِيْسَى بَنْ مَرْيَمَ يَا بَنِي ﴿ إِسُوا تَيْلَ إِنِّيْ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مَصَدَّقًا لَّهَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّوْرَ قِ وَمُبَشِّرًا لِأَرْسُولِ يَّأْتِيْ مِنْ أَبَعْدِى اسْمَعُ آ حَمَدُ

"একটি শ্বরণীয় কথা—মরিয়ম পুত্র ঈদা বলিয়াছিলেন, হে বনী-ইপ্রায়ীল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লার রস্থলরূপে আদিয়াছি—আমার পূর্ববর্তী কিভাব ভৌরাভের সমর্থনকারী হইয়া এবং এই স্থানবাদ লইয়া যে, আমার পরে এক মহান রস্থল আদিবেন যাহার নাম হইবে "আহমদ"। (২৮ পাঃ ৯ রুঃ)

হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবের ছয় শত বংসর পূর্বেব হযরত ঈসা (আঃ) কর্তৃক এই সুসংবাদপূর্ণ ভবিষ্যদানী প্রচারিত হইয়াছিল। নিথিল স্পষ্টির সেৱা হযৱত মোহাম্মদ (দঃ) ঃ

পূর্ব্বালোচিত যাবতীয় তথ্য সমূহ এই সত্যকে সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত করে যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) কুল-মখলুকাত তথা সমগ্র স্পৃত্তির সেরা ছিলেন। স্পৃত্তিজগতের সেরা স্পৃত্তি হইল মানবজাতি; তাহাদের মধ্যে সেরা মানুষ হইলেন নবী রস্থলগণ। সমস্ত নবী-রস্থলগণের সেরা ও প্রধান হইলেন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)। এই বিষয়ে অনেক হাদীছও বর্ণিত রহিয়াছে—

হাদীছ—আবজ্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে একটি সুদীর্ঘ হাদীছে ইহাও বর্ণিত আছে, রসুলুলাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

"আল্লাহ তায়ালার নিকট পূর্ব্বাপর সকল স্বষ্টির সেরা ও দর্ব্বাধিক শ্রেষ্ট আমি; ইহা বাস্তব সত্য—গর্ব্ব নহে।" (তিরমিজী শরীফ)

হাদীছ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা মূছা আলাইহে-চ্ছালামকে বলিলেন, বনী ইপ্রায়ীলকে জানাইয়া দিবেন, যে কোন ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইবে এই অবস্থায় যে, সে আহমদকে স্থীকার করিয়া ছিল না, তাহাকে আমি দোষখে নিক্ষেপ করিব—সে যে-ই হউক না কেন। মূছা (আঃ) আরজ করিলেন, আহমদ কে ? আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, হে মূছা! আমার মহত্তের ও বড়ত্ত্বের কসম করিয়া বলিতেছি—আমার এমন কোন সৃষ্টি নাই যে আমার নিকট তাঁহার অপেক্ষা মহান ও সম্মানিত হইতে পারে। আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টিরও (বহু পূর্বে—যাহার পরিমাণ বর্ত্তমান হিসাব অনুসারে) বিশ লক্ষ বংসর পূর্বে আমার নামের সহিত মিশ্রিত রূপে তাঁহার নাম আরশের গায়ে লিখিয়া রাখিয়াছি। আবার আমার মহত্বের ও বড়ত্বের কসম করিয়া বলিতেছি, মোহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁহার উম্মত বেহেশতে প্রবেশ না করা পর্যান্ত অক্য সকলের জন্ম বেহেশতে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিবে। (নশ্কত-তীব—১৯২)

পৃর্ব্বে এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, পৃর্ব্বকালের প্রত্যেক নবী এবং তাঁহার উদ্মত হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছে যে, হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের আবিভাবকাল পাইলে অবশ্যই তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করিবে এবং তাঁহার অমুগত ও অমুসারী হইবে। হয়ত মুছা আলাইহেচ্ছালামের বেলায় সেই অঙ্গীকার গ্রহণের পূর্ব্বে উল্লেখিত সতর্কবাণীর আলোচনা হইয়াছে।

## মাহবুবে-থোদা হযৱত মোহাক্ষদ (দঃ) ঃ

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্ল আলাইহে অদাল্লাম আলাহ তায়ালার স্থিছিলেন, কিন্তু সাধারণ সৃষ্টি নন; মহান সৃষ্টি—অতি মহান। স্রষ্টার ছিলেন তিনি মাহব্ব—প্রিয়পাত্র একান্ত ভালবাদার বস্তা। পূর্ব্বালোচিত তথ্যাবলীতে এবং অনেক হাদীছে এই বিষয়টি ব্যক্ত হইয়াছে। পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতও এই বিষয়ের স্বর্বে চ্ছেরকে প্রমাণ করে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

"আপনি বলিয়া দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে তোমরা আমার অনুগত হও ও আমার অমুসরণ কর; ফলে আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন" (৩পাঃ ১২কঃ)। কত বড় মর্যাদার স্বীকৃতি ইহা! যে, হষরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লালাই আলাইহে অসালামের অমুসারী মামুষ আল্লাহ তায়ালার মাহব্ব ও একাস্ত প্রিয়রূপে পরিগণিত হইবে; অতএব স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ (দঃ) যে কোন্ স্তরের মাহবৃব ও প্রিয় ভাহা কি ধারণা করা যায় ?

আমরা এই ক্ষেত্রে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিব; সেইটি হইল আলাহ তায়ালার নিকট হয়রত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের প্রতি দক্ষদ পাঠের ফব্রিলড ও মর্তবা। ইহাতে প্রতীয়মান হইবে, তিনি আলাহ তায়ালার কিরূপ ভালবাদার পাত্র যে, আলাহ তায়ালা তাঁহার প্রতি দক্ষদের এত অধিক মূল্য দিয়া থাকেন! হুযুরতের প্রতি দক্তদের ফজিলত ঃ প্রিত্র কোরমানের মায়াত—

إِنَّ اللَّهُ وَمَلِلُكَدَاءُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِلِيِّ آيَ يُهَا الَّذِينَ أَمَدُوا صَلُّوا

عَلَيْهِ وَسُلَّمُوا تَسْلَمُهُما

"নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁহার ফেরেশতা সম্প্রদায় প্রিয় নবীকে দরুদের সভগাত প্রদান করিয়া থাকেন; হে মোমেনগণ! তোমরাও তাঁহার প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ কর।" (২২ পাঃ ৪ রুঃ)

হাদীছ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হ্যরত রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি দশটি রহমত নাযেল করিবেন, তাহার দশটি গোনাহ মাফ করিবেন এবং তাহার দশটি মর্তবা বাড়াইবেন। (নাছীয় শরীফ)

হাদীছ—আবু তাল্হা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রমুল্লাহ (দঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, জিব্রিল (আঃ) বিশেষভাবে এই কথাটি বলিবার জক্ত আদিয়াছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার দক্তদ পাঠ করিবে আমি তাহার প্রতি দশবার রহমত নাযেল করিব। যে ব্যক্তি একবার আপনার প্রতি সালাম পাঠ করিবে আমি তাহার প্রতি দশবার প্রতি দশবার সালাম পাঠাইব। (নাছায়ী শরীফ)

একবার দক্ষদ পাঠে দশটি রহমত লাভ হওয়া—ইহা ন্যুনতম প্রতিদান ; ইহা অপেক্ষা বেশী রহমত লাভের সুদংবাদও রহিয়াছে—

হাদীছ—ছাহাবী আবহুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ধে ব্যক্তি
নবী ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের প্রতি একবার দরুদ পাঠ করিবে আলাহ
তায়ালা তাহাকে সত্তরটি রহমত দান করিবেন এবং ফেরেশতাগণ তাহার জন্ম
সত্তর বার মাগফেরাতের দোয়া করিবেন। (মেশকাত শরীফ ৮৭ পৃঃ)

হাদীছ—উবাই ইবনে কা'য়াব (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আরজ করিলাম, আমার দোয়া-কালাম পড়ার নির্দ্ধারিত সময়ের কি পরিমাণ অংশে আপনার প্রতি দক্ষদ পাঠ করিব ? রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমিই নিজ ইচ্ছায় নির্দ্ধারিত কর। আমি আরজ করিলাম, চতুর্থাংশ ? হ্যরত (দঃ) বলিলেন, আরও বেশী করিলে তোমারই অধিক মঙ্গল হইবে। আমি বলিলাম, অর্দ্ধেক ? হ্যরত (দঃ) বলিলেন, আরও বেশী করিলে তোমার অধিক মঙ্গল হইবে। আমি বলিলাম, হুই তৃতীয়াংশ ? হ্যরত (দঃ) বলিলেন, আরও বেশী করিলে তোমার অধিক মঙ্গল হুইবে। আমি বলিলাম, হুইবে। আমি বলিলাম, দোয়া-কালামের সম্পূর্ণ সময় আপনার প্রতি দক্ষদ পাঠেই হুইবে। আমি বলিলাম, দোয়া-কালামের সম্পূর্ণ সময় আপনার প্রতি দক্ষদ পাঠেই

কাটাইব । হযরত (দ:) বলিলেন, তাহা করিলে (আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে ) তোমার সকল রকম চিস্তা-ভাবনা দূর করার ব্যবস্থা করা হইবে এবং তোমার গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। (তিরমিজি শরীফ)

হাদীছ—আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন বিশেষ এক শ্রেণীর ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালা এই কাজে নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন যাঁহারা সর্বদা বিশ্বব্যাপী ঘোরাফেরা করিতে থাকেন। আমার কোন উদ্মত আমার প্রতি সালাম পাঠ করিলে তাঁহারা ঐ সালাম আমার নিকট তৎক্ষণাৎ পৌছাইয়া থাকেন। (নাছায়ী শরীফ)

হাদীছ—ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, দোয়া আল্লার দরবারে কব্ল ও গৃহীত হওয়ার পর্যায়ে পৌছে না যাবং দোয়ার সহিত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়া না হয়। (তিরমিজী শরীফ)

এতন্তির হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আলাহ তায়ালার এরূপ আরও অসংখ্য ব্যবহার প্রমাণিত আছে যাহা তাঁহার মাহবুবে-খোদা হওয়ার সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে।

হাদীছ—মালাকুল-মণ্ডত—জান কবজের ফেরেশতা যথন রম্মুলুলাহ ছাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন তথন প্রথমে তিনি হযরত (দঃ)কে বলিলেন, আলাহ তায়ালা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন; আপনি যদি অনুমতি দেন আপনার জান কবজ করিতে পারি; নতুবা কবজ করিব না। আলাহ তায়ালা আমাকে আপনার হুকুমের তাবেদারী করিতে আদেশ করিয়াছেন। প্র সময় তথায় জিবিল (আঃ)ও উপস্থিত ছিলেন; হযরত (দঃ) তাঁহার প্রতি তাকাইলেন। জিবিল (আঃ) বলিলেন, হে মোহাম্মদ (দঃ)। আলাহ তায়ালা আপনার সাক্ষাতের আগ্রহী। (জড়দেহের বেষ্টনী মুক্ত হইয়া পবিত্র আত্মা বর্যথী জগতে চলিয়া গেলে আলার সহিত উহার সম্পর্ক অধিক নিবিড়, নিরবিচ্ছিন্ন এবং সুদৃঢ্ হয়—উহাকেই আলাহ তায়ালার সাক্ষাৎ বলা হইয়াছে।) জিবিলের কথা শুনিয়া হযরত (দঃ) মালাকুল-মভতকে রুহ কবজের অনুমতি দিলেন। (নশক্রত-তীব ১৭৪)

হাদীছ—আদম (আ:)-এর বেহেশতে অবস্থানকালে বিবি হাওয়া (আ:) যথন তাঁহার পরিণীতা সাব্যস্ত হইলেন এবং উভয়ের শুভ মিলন লগ্ন উপস্থিত হইল তথন বিবি হাওয়া মহর তলব করিলেন। আদম (আঃ) আল্লাহ তায়ালার দরবারে নিবেদন করিলেন, কিসের দ্বারা আমি মহর আদায় করিব ? স্ত্কুম আসিল, আমার ভালবাসার পাত্র—হাবীব মোহাম্মদের (দ:) প্রতি কুড়িবার দরুদ পাঠ করুন। (নশরুত তীব ১০)

ছাল্লাল্লান্ত তায়ালা আলাইহে ও আলা আলিহী ও আছহাবিহী ও বারাকা ও সাল্লাম। আল্লাহ তায়ালা কন্তু ক হয়ৱত (দঃ)কে ৱাজকীয় সন্মান ও মর্যাদা দানঃ

নিখিল বিশ্বের স্ষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁহার পরমপ্রিয় স্ষ্টি হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে যে মান-মর্যাদা ও রাজকীয় দম্মান দান করিয়া ছিলেন বস্ততঃ তাহা ছিল অপরিদীম, ভাষায় প্রকাশের সাধ্যের উর্দ্ধে। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার পাক কালামে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে যেসব ফরমান জারি করিয়াছেন উহা দারা দেই অপরিদীম মান-মর্যাদার কিঞিং আভাদ পাওয়া যায়।

(٥) يَا يَهُا الَّذِينَ أَمَنُوا لاَ تَرْ فَعُوا آصُوا تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لاَ تَجْهَرُوا لَهُ إِنَّهُ مِا لَقَوْلِ كَجَهُرِ وَالْقَبْعِلِ اللَّهِ فَا لَكُمْ وَ الْنَبْعِيلُ الْمُعَلِّمُ اللهُ السَّعْرُونِ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

"হে মোমেনগণ! নবীজীর সম্মুখে তাঁহার আওয়াজ অপেক্ষা উচ্চ আওয়াজে কথা বলিও না এবং তাঁমরা পরস্পার যেরূপ উচ্চ কঠে কথা বল নবীজীর সহিত ঐরূপে কথা বলিও না; নতুবা আশঙ্কা আছে—সারা জীবনের কৃত নেক আমল সমূহ বেমালুম নষ্ট ও বরবাদ হইয়া যাইবে।" (২৬ পাঃ ১৩ কঃ)

উক্ত আয়াতের শানে-মুজুল দৃষ্টে বিষয়টির আরও গুরুত্ব প্রকাশ পায়। একদা হ্যরতের (দঃ) মজলিদে আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) উভয়ের কোন বিতর্কে তাঁহাদের কণ্ঠথননি উচ্চ হইয়া গিয়াছিল। উহাকে কেন্দ্র করিয়াই এই মহাসতর্ক বাণীর আয়াত নাযেল হইয়াছিল। ছাহাবীগণ বলিতেন, ১৯৯০ তাঁহাদের তুই প্রধান ধ্বংসের মুখ হইতে অল্লে সারিয়া গিয়াছেন।"

(١) لا تَجْعَلُوا دَعَاء الرَّسُولِ كَدَعَاء بَعْضَكُم بَعْضًا

"নবীজীকে কোন প্রয়োজনে ডাকিতে হইলে তাঁহাকে ঐরপে ডাকিবে না যেরূপে তোমরা পরস্পার একে অগুকে ডাকিয়া থাক।" (১৮ পাঃ ১৫ কঃ)

অর্থাৎ নবীজীকে ডাকিতে হইলে তাঁহার মান-মর্যাদা ও যথাযোগ্য সম্মানের উপযোগী সম্বোধনে তাঁহাকে ডাকিবে।

(٥) إِنَّ الَّذِيْنَ يَنَا دُوذَكَ مِن وَ رَاءِ الْحَجَرَاتِ اَ كَثْرَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ \*

وَلُوْ أَنْهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَخُرِجَ إِلَيْهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

"যাহারা আপনাকে আপনার কক্ষের বাহির হইতে ডাকে নিঃসন্দেহে এ শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই নির্বোধ আহমক। তাহারা যদি ( আপনাকে না ডাকিয়া ) কক্ষারে দাঁড়াইয়া আপনার বহিরাগমনের প্রতীক্ষায় থাকিত তবে তাহাদের মঙ্গল হইত।" (এ)

"নিশ্চয় যাহার। রস্থলুলার সম্মুথে স্বীয় কঠস্বর অমুচ্চ রাথে তাহাদের অন্তরকেই আল্লাহ তায়ালা খোদা-ভীতির যোগ্য পাত্র সাব্যস্ত করিয়াছেন; তাহাদের জন্ম নির্দ্ধারিত রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।" (এ)

#### হযরতের আবির্ভাব ঃ

নিখিল স্তির সর্বাত্রে যে, আল্লাহ ভায়ালা "হাকীকতে-মোহাম্মদীয়্যাহ"কে স্তি করিয়া ছিলেন—যাহার আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে সেই পবিত্র আত্মা বা উহার জ্যোতির্বাহন সহ আলমে-আরওয়াহ বা আল্লার কুদরতী উর্দ্ধজগত হইতে এই জড়জগৎ ও বস্তুজগতে অবতীর্ণ হইবেন, সেই "হাকীকতে-মোহাম্মদীয়্যাহ" জড়দেহের পোশাকে লৌকিকজগতে বিকশিত হইবেন—ইহাই হয়রত মোহাম্মদ ছালাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবের অর্থ।

হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে দেখাইবার জন্ম এই নিখিল বিশ্বের স্থিটি; সেই মহানেরই প্রদর্শনী EXHIBITION রূপে এই বিশ্বজগতের ওজুদ বা অন্তিত্ব। অতএব সেই মহানের মর্যাদামুপাতিক যোগ্য প্রদর্শনীরপে এই বস্করার সুগঠনের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সমাপ্ত ও সম্পন্ন হইবে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে। আল্লাহ তায়ালা সর্বপক্তিমান, কিন্তু তাঁহারই নীতি রহিয়াছে প্রত্যেক জিনিষকে ধাপে ধাপে উন্নতমানে উন্নীত করা; এই ক্ষেত্রেও সেই নীতিই চলিয়াছে। বিশ্বভ্বনকে হযরত মোহাম্মদ হাল্লাল্লাছ আলাইহে অনাল্লামের জন্ম যোগ্য প্রদর্শনী-ক্ষেত্র (Exhibition ground) রূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন বিধাতা ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে। সেই গঠন কার্য সম্পাদনের জন্মই ছিল বিশ্ববৃকে এক লক্ষ বা তুই লক্ষ্ম চবিবশ হাজার পয়গাম্বরের আগমন। বিশ্বভ্বনে হয়রত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের সর্ব শেষে আগমনের ইহাই ছিল রহস্ম। কোন মহামূল্যবান ও মর্যাদাবান বস্তুর প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে এইরূপই হইয়া থাকে; প্রথমে উক্ত প্রদর্শনী-ক্ষেত্রকে সেই মহানের যোগ্য করার প্রচেষ্টায় শত শত শিল্পীর আগমন হয়; বিভিন্ন শিল্পী প্রদর্শনী-ক্ষেত্রকে গড়াইয়া তোলেন মূল প্রদর্শনীয় বস্তর মর্যাদা অমুপাতে। সেই গড়ানো কার্য সমাপ্ত হইলে উক্ত

প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয় সেই প্রদর্শনীয় মহানের এবং সেই মহানের প্রদর্শন শেষ হইয়া গেলে উক্ত প্রদর্শনীর বিলুপ্তির পালা আদে। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—

# بِعِثْتُ أَنَا وَالسَّاءَةُ كَهَا تَيْنِ

"বিশ্বভূবনে আমার আগমন-পর্ব শেষ হওয়ার পর কেয়ামত তথা এই বস্থন্ধরার প্রালয় এতই নিকটবর্তী যেরূপ নিকটবর্তী মধ্যাঙ্গুলি এবং উহার সংলগ্ন আঙ্গুল।" অবশ্য এই বিশাল বস্থন্ধরাকে গড়ান হইয়াছিল দীর্ঘাতিদীর্ঘ সময়ে ধাপে ধাপে; তক্ত্রপ ইহার ভাঙ্গন পর্ববিভ ধীরে ধারে অগ্রসর হইয়া মহাপ্রলয়ে সমাপ্ত হইবে।

হ্যরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাব তথা বিশ্ববৃকে তাঁহার পদার্পণের জন্ম মহান বিধাতা নির্ব্বাচন করিয়াছেন সর্ব্বোত্তম কাল বা যুগের; বাছনী করিয়াছেন সর্ব্বোত্তম স্থান বা দেশের; বাছনী করিয়াছেন সর্ব্বোত্তম শ্রেণী ও সম্প্রবায়ের; বাছনী করিয়াছেন, সর্বোত্তম বংশ ও ঘরের।

## সর্ব্বোত্তম যুগে হয়রতের আবির্ভাব ঃ

যে কোন মহামান্ত্যের মহতের বিকাশ এবং তাঁহার মান-মর্যাদার স্বীকৃতি লাভ দাধিত হয় তাঁহার উচ্চ আদর্শ এবং মহৎ গুণাবলীর প্রসার, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দ্বারা এবং তাঁহার মিশনের কৃতিত্বের দ্বারা, তাঁহার সংক্ষারের সাফল্যের দ্বারা। আর যে যত বড় মহান ও উত্তম সংস্কারকই হউক না কেন তাঁহার কৃতকার্যতা নির্ভর করে তাঁহার সহকারী ও সহচর উত্তম হওয়ার উপর। সহকারী ও সহচর উত্তম ও স্থোগ্য না হইলে কোন মহানের মহত্বের বিকাশ এবং কোন সংস্কারকের মিশনের সাফল্য লাভ সম্ভব নহে। অতএব আল্লাহ তায়ালা বিশ্বভ্বনে হ্যরত মোহাম্মদ্ ছাল্লালাগু আলাইহে অসাল্লামের মহত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং তাঁহার মিশনের সাফল্য ও সংস্কারের কৃতকার্যতার দ্বারা তাঁহার পূর্ণ মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহার জক্ষ যোগ্যতম সহকারী ও সহচরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মানব জাতি মানবীয় গুণাবলীতে বিশেষতঃ উত্তম সহচর এবং যোগ্য সহকর্মী হওয়ার উপাদানে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে যেই যুগো—ঠিক সেই যুগেই আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হাবীবকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার বিকাশ-ক্ষেত্র মানব সমাজে। সহজ স্থলভ হইয়াছিল তাঁহার জক্ম সুযোগ্য সহকারী ও সহচরবৃন্দ; শুধু কেবল তাঁহার সহকারী ও সহচরীগণই সুযোগ্য ছিলেন না, বরং পরস্পরা দীর্ঘ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে তাঁহার মিশনের সুযোগ্য কর্মীদের বহর। তাঁহার সঙ্গে থাকাকালে তাঁহার ভক্তঅনুরক্ত সহকারী সহচরগণ তাঁহার জক্ম এবং তাঁহার মিশনের জক্ম ষেভাবে নিজেদের বর-বাড়ী আত্মীয়-স্বজন ও জান-মাল কোরবান ও উৎসর্গ করিয়াছেন পূর্ববর্তী কোন

যুগের কোন নবীর সহকারী ও সহচরগণের ইতিহাসে উহার কোনও নমুনা-নজীর মোটেও দেখা যায় না। এই সত্যের দৃষ্টান্ত বদর-জেহাদের ইতিহাসে দেখা যায় এবং "হোদায়বিয়ার ঘটনা" বিবরণে শক্র পক্ষের সাক্ষেও পাওয়া যায় ( তৃতীয় খণ্ড ক্ষেষ্ট্র )। আর বদর, ওহোদ, খন্দক ইত্যাদি রণাঙ্গনে তাঁহারা কার্যত্য যে চরম উৎসর্গতা ব্যাপক আকারে দেখাইয়াছিলেন উহার নমুনাও ইতিহাসে নাই।

তাঁহার পরে তাঁহার সহচর খলীফাগণ তাঁহার মিশনকে জীবস্তই নয় শুধু, বরং যেভাবে উন্নতির পথে আগাইয়া নিয়াছেন উহার নমুনায়ও পূর্ব যুগের কোন নবীর খলীফাদের ইতিহাস দৃষ্টিগোচর হয় না।

রাজনীতির পথে ইসলামের শাসন বিস্তারের দারাই নয় শুধু, বরং নবীজীর মিশন তথা দ্বীন-ইসলামের জন্ম নবীজীর সহচর ছাহাবীগণ যেসব গঠনমূলক কার্যাবলী সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং উহার ভিত্তি স্থাপন পূর্বক সম্মুখের জন্ম ছেলছেলাহ জারী রাখিয়া গিয়াছেন ভাহাও এক অতুলনীয় সোনালী ইতিহাস। যেমন—

(১) নবীর প্রধান অবলম্বন ধর্মের মূলভিত্তি আল্লাহ প্রদন্ত আসমানী কেতাবের সংরক্ষণ। পূর্ববর্তী নবীগণের যুগের লোকদের মধ্যে এইরূপ সংরক্ষণের গুণ ছিল না যে, তাহারা নিজেদের আসমানী কেতাবকৈ সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হয়। তাহাদের ধীশক্তি ও স্মৃতিশক্তি এই মানের ছিল না যে তাহারা তাহাদের আসমানী কেতাবকে কণ্ঠস্তকারে অক্ষরে অক্ষরে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারে। তাহাদের কেতাব শুধু কেবল পত্রপৃষ্ঠে ছিল; কলে উহা শক্রু, স্বার্থায়েষী ও ধর্মীয় মোনাফেকদের দ্বারা বংসরে বংসরে সংস্করণে সংস্করণে অতি সহজেই পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে তাহাদের মূল কেতাব মূল ভাষায় বিশ্ববৃকে কোথাও বিজ্ঞান নাই; আছে শুধু বিভিন্ন ভাষায় উহার মনগড়া অনুবাদ। মূল কেতাব সম্পূর্ণরূপে বিল্পু হওয়ার পর অনুবাদের নির্ভরতা কি থাকিতে পারে তাহা সহযেই অনুমেয়। আর কোন ধর্মের মূলভিত্তি আসমানী কেতাব বিল্পু হইয়া গেলে সেই ধর্ম্মের টিকিয়া থাকার আকার কি হইবে তাহাও অতি সহজেই অনুমেয়।

পক্ষান্তরে হয়রত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লান্ত আলাইতে অসাল্লামের যুগ তথা তাঁহার আবির্ভাবকাল হইতে (কেয়ামত পর্যান্ত) লোকগণ স্মৃতিশক্তি প্রথর হওয়ার গুণে উচ্চ স্তরে পৌছিয়াছিল। তার ফলে পবিত্র কোরআনের স্থায় সর্ব্বাধিক দীর্ঘ আসমানী কেতাবকে এই উন্মত অক্ষরে অক্ষরে হৃদয়পটে অন্ধিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। পূর্ববর্তী নবীগণের কেতাবের ঐরপ সংরক্ষণকারী হাফেজ কোনকালে ছিল বিলয়া ইতিহাসে সন্ধান মিলে না। পক্ষাস্তরে পবিত্র কোরআনের ঐরপ সংরক্ষণকারী হাফেজ লক্ষ কোটী কোটী সংখ্যায় পরম্পারা প্রত্যেক যুগে বিভ্যমান রহিয়াছে

বিলয়া ইতিহাসে সন্ধান মিলে না। পক্ষাস্তরে পবিত্র কোরআনের এরপ সংরক্ষণকারী হাফেজ লক্ষ লক্ষ কোটা কোটা সংখ্যায় পরম্পরা প্রত্যেক যুগে বিভমান রহিয়াছে এবং কেয়ামত পর্যান্ত থাকিবে; যার ফলে পবিত্র কোরআনের একটি অক্ষরও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে নাই এবং পারিবেও না। বিশ্ববৃক হইতে কোরআন শরীফের সমৃদয় ছাপা কপি বিল্পু করিয়া দিলেও পবিত্র কোরআন বরং উহার একটি অক্ষরও বিল্পু বা বিকৃত হইতে পারিবে না; কোটা কোটা হাদয়পট হইতে পবিত্র কোরআন মূল আকারে ধ্বনিত হইতে থাকিবে।

মানুষের স্মৃতিশক্তি ধাপে ধাপে উনীত হইয়া হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অদাল্লামের যুগে এত উচ্চ মানে পৌছিয়াছিল যে, তাঁহার যুগের মানুষের জক্ম এত বড় সংরক্ষণ কার্য্য সম্ভব হইয়াছে। পূর্ব্ববর্তী কোন যুগের নবীর উন্মতদের পক্ষে ইহা সম্ভব হয় নাই; নতুবা উহার খোঁজ ইতিহাসে থাকিত। বরং যুগ পরম্পরা এখনও তোরাত-ইঞ্জিল কেতাবের হাফেজ পাওয়া সম্ভব হইত; কারণ এই যুগেও উক্ত কেতাব্দ্রের লক্ষ্ণ কাটী কোটী অনুসারী দাবীদার ভক্ত বিভ্যমান আছে এবং কোটী কোটি টাকা তাহাদের ধর্ম প্রচারে তাহারা ব্যয় করিতেছে। অথচ তাহাদের কেতাবের কোন একজন হাফেজ কোথাও দেখা যায় না; ইহার কারণ ইহাই যে, পূর্ববর্তী নবীগণের যুগের লোকদের স্মৃতিশক্তি ও সংরক্ষণশক্তি এই মানের ছিলই না যে, তাহারা এই কার্য্য সমাধা করিতে পারে। অতএব প্রথম হইতে যাহা হয় নাই পরেও উহার ছেলছেলাহ রহে নাই। আর পবিত্র কোর্য্যান অবতীর্ণ হওয়ার যুগেই উহা এরপে সংরক্ষিত হইয়াছিল; পরম্পরা যুগে যুগেও উহার ছেলছেলাহ চলিয়াছে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে।

(২) তত্রপ পবিত্র কোরআনের অগণিত আয়াতসমূহের স্বয়ং নবীজী কর্তৃ ক প্রদত্ত প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসমূহ তফছীর আকারে ছাহাবীগণ পূর্ণ রূপে সুরক্ষিত করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা অতি বড় একটি গঠনমূলক কাজ ছিল; কারণ দ্বীন-ইসলামের মূল বস্ত হইল কোরআন শরীফ যাহা মহান আল্লার কালাম। আল্লার কালামের প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যাখ্যা আল্লার প্রতিনিধি রস্থলের দ্বারা হইলেই পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হইতে পারে এবং আল্লাহ প্রদত্ত কোরআন কার্য ক্ষেত্রে প্রয়োগের মূল ভিত্তি হইবে এ ব্যাখ্যা; স্ত্তরাং এ ব্যাখ্যাবলীর সংরক্ষণ দ্বীন-প্রয়োগের কল্প এক অপরিহার্য্য বস্তু ছিল। ছাহাবীগণ নিজেদের প্রয়োজনে এ ইসলামের জন্ম এক অপরিহার্য্য বস্তু ছিল। ছাহাবীগণ নিজেদের প্রয়োজনে এ ব্যাখ্যা সংরক্ষণের প্রতি তেমন মুখাপেক্ষী ছিলেন না; কারণ, স্বয়ং ব্যাখ্যাকার রস্থল তাহাদের সম্মুখে বিভ্যমান ছিলেন। পরবর্ত্তী যুগের পর যুগ তথা কেয়ামত পর্যন্ত লোকদের সম্মুখে বিভ্যমান ছিলেন। করবর্তী যুগের পর যুগ তথা কেয়ামত পর্যন্ত ক্রম—৪ কাজেই লোকদের জন্ম উক্ত ব্যাখ্যা ছাড়া গতান্তর থাকিবে না। সেই যুগ যুগান্তের জন্ম ছাহাবীগণ পবিত্র কোরআনের উক্ত ব্যাখ্যা সম্হের স্থানর দ্বা গিয়াছেন— যাহা একমাত্র তাঁহাদের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব ছিল। ছাহাবীগণ ঐ ব্যাখ্যা সম্হ সমত্রে স্থান্টিত করিয়া না গেলে চিরতরে ইসলাম-জগৎ ঐ ব্যাখ্যার ন্যায় অপরিহার্য বস্ত হইতে চির বঞ্চিত হইয়া যাইত। যেমন, যবুর, তৌরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি আসমানী কেতাব সম্হের কোনই ব্যাখ্যা উক্ত কেতাব সম্হের বাহক নবী হইতে আজ ভূপৃষ্ঠে বিভামান নাই। অথচ তৌরাতের অনুসারী হওয়ার দাবীদার ইন্থানী জাতি এবং ইঞ্জিলের অনুসারী হইবার দাবীদার খুটানজাতি ছনিয়াতে কত জাঁবজমকের সহিত বিরাজনান রহিয়াছে। বস্ততঃ উক্ত নবীগণের সহকারী ও সহচরদের মধ্যে গঠনমূলক কাজ করার দ্রদর্শিতা ছিল না, তাঁহাদের মধ্যে সেই গুণের অভাব ছিল। ফলে তাহাদের দাবা উক্ত সংরক্ষণ কাজ হয় নাই; পরিণামে সেই নবীগণের পরবর্ত্তী উদ্মংগণ উহা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে এবং বিশ্ববৃক হইতে উহার চিক্ত চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছ।

পক্ষান্তরে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের সহকারী ও সহচরগণের মধ্যে এরপ গঠনমূলক কার্যের এবং সংরক্ষণ কার্যের বিশেষ গুণ বিভামান ছিল। তাঁহারা নবীজী হইতে প্রাপ্ত আলার কেতাবের ব্যাখ্যা সমূহ অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষিত করিয়া গিয়াছেন; ফলে আজ সেই সব ব্যাখ্যা চিরবিভামানরপে বিরাজমান। হাদীছ ভাণ্ডারের অধিকাংশ কেতাবে "তফছীর-অধ্যায়" নামে ঐ তফছীর সমূহ বর্ণিত আছে। এতদ্ভির ঐ শ্রেণীর তফছীর ভিত্তিতে রচিত বিশেষ বিশেষ বড় বড় বহু তফছীরগ্রন্থ বিভামান আছে। যথা—তফছীর ইবনে আব্বাস, তফছীর ইবনে জরীর, তফছীর ইবনে কাছীর, তফছীর দোররে-মনছুর ইত্যাদি।

(৩) পূর্ববর্তী নবীগণের যুগের লোকদের তুলনায় হযরত মোহাম্মদ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগের লোকদের গঠনমূলক কাজের গুণ ও যোগ্যতার আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, স্বীয় নবীর আদর্শ, নীতি, কার্যধারা, বক্তব্য ইত্যাদি সম্পয় বিষয়াবলী সংরক্ষণ করা। এই জিনিষটি অভিশয় গুরুত্বপূর্ণ; কারণ নবীর তিরোধানের পর তাঁহার ঘীনের উপর চলিতে হইলে সেই পথের স্বাধিক প্রয়োজনীয় দিশারী হইবে এ সব জিনিষ। উহা ব্যতিরেকে নবীর দীন তাঁহার পরে স্ফুর্রপে টিকিয়া থাকিতে পারে না। পূর্ববর্তী নবীগণের যুগের লোকদের মধ্যে উক্ত গঠনমূলক অপরিহার্য্য কার্যের গুণ ও যোগ্যতা ছিল না বিধায় পূর্ববর্তী কোন নবীর হাদীছ-ভাতার কোথাও বিভামান নাই। "হাদীছ" বলা হয় নবীর আদর্শ, নীতি, কার্যধারা, বক্তব্য ও তাঁহার সমর্থন ইত্যাদিকে। পূর্ববর্তী কোন নবীরই এই সমস্ক জিনিষ সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয় নাই। যদি থাকিত তবে

যে সমস্ত নবীর অনুসারী হওয়ার দাবীদার আজও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি রহিয়াছে অন্ততঃ তাহারা তাহাদের নবীর হাদীছকে প্রমাণরূপে পেশ করিতে সক্ষম হইত — যেরূপ দেড় হাজার বংসর পরেও সক্ষম আছে হয়রত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের উদ্দত্তগণ এবং ইন্শা আলাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত সক্ষম থাকিবে।

এই গুণ ও যোগ্যতা হ্যরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগের লোকদের এতই অধিক ছিল যে, তাঁহারা নিজ নবীর আদর্শ, নীতি, কাজ, কথা, সমর্থন এবং প্রতিটি গুণাবলীকে পুজামুপুজারপে স্থারক্ষিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। যাহা আজ দেড় হাজার বংসর পরেও হাজার হাজার হাদীছরপে সাক্ষীর স্ত্রধারা তথা সনদের সহিত শত শত কেতাব আকারে সারা বিশ্বে বিগুমান রহিয়াছে; যাহাকে হাদীছ শাস্ত্র বা হাদীছ ভাণ্ডার বলা হয়। এই স্থারক্ষিত হাদীছ ভাণ্ডার যাহা হজরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতগণ আবিদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছে পূর্ববর্তী কোন নবীর উম্মত তাহা আবিদ্ধার করিতে পারে নাই; তৎকালীন মানুষের মধ্যে এই প্রতিভা ছিলই না; মানবীয় গুণাবলীর উন্নতির ধাপে ধাপে মামুষ এই শ্রেণীর প্রতিভা লাভ করিয়াছে।

(৪) ছনিয়া পরিবর্ত্তনশীল—নিতান্তন ইহার ঘটনাবলী ও প্রয়োজনাদি।
ইসলামের নিয়ন্ত্রণ মান্তুষের জীবনের প্রতি পদক্ষেপ ও প্রতি কার্য্যের উপর। পবিত্র
কোরআন শাসনতান্ত্রিক পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত আকারের বস্তা; হাদীছ ভতুপেক্ষা বিস্তারিত
বটে, কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল জগতের ঘটনা প্রবাহের খুঁটিনাটি সব বিষয়ের ফয়ছালা
হাদীছে পাওয়া যাওয়ার সন্তাবনাও অস্বাভাবিক। ই।—উক্ত প্রয়োজন মিটাইবার
এবং উহার সমাধানের একটি পথ আছে যে, নিত্যনৈমিত্তের খুচরা বিষয়াবলী
সম্পর্কে আদেশ-নিষেধ কোরআন ও হাদীছের আলোতে সাব্যস্ত করা; ইহাকেই
"ইজ্তেহাদ" বলাহয়। এই ইজ্তেহাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা হযরত মোহাম্মদ
ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের উন্মতেই দেখা গিয়াছে, পূর্বনর্ত্তী নবীগণের উন্মতে
ঐক্বপ প্রতিভা ছিল বলিয়া কোন নিদর্শন দেখা যায় না।

হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাল্ আলাইহে অদাল্লামের উন্মতে এমন এমন দ্রদর্শী প্রতিভাধারী ইমাম—অদাধারণ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের আবির্ভাব হইয়াছে বাঁহারা শুধু নিজ সম্মুখস্তই নয়, বরং ভবিষাতের সম্ভাব্য যত রকম ঘটনার জন্ম হইতে পারে এইরূপ লক্ষ লক্ষ সন্ভাব্য খুচরা ঘটনাবলী গবেষণার মাধ্যমে অগ্রিম আবিন্ধার করিয়া ঐ সব সম্পর্কীয় আদেশ-নিষেধ কোর্মান ও হাদীছের আলোতে স্থির ও সাব্যস্ত করতঃ বিরাট বিরাট গ্রন্থনালা রচনা করিয়া গিয়াছেন যাহার সংখ্যা হাযার হাযারের অধিক হইবে; ইহাকেই ফেকাহশাল্র বলা হয়। এইরূপ অগ্রিম আবিন্ধারের বিশেষ প্রয়োজনও ছিল; কারণ, হয়রত মোহাম্মদ ছালাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের

যুগ সর্বোত্তম যুগ—বিভিন্ন গুণাবলীর যুগ বটে, কিন্তু ইহজগত লয়শীল; মহাপ্রলয়ের দারা উহার সমান্তি ঘটিবে। মহাপ্রলয় নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে ধাপে ধাপে সং গুণাবলী ক্ষীণ হইয়া আসিবে; সেমতে ইজ্তেহাদের ক্ষমতাও লোপ পাইবে। ইজতেহাদের ক্ষমতা লোপ পাওয়াকালে দ্বীনের প্রয়োজন মিটিতে পারে সেই ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা প্র্বাহ্রেই করিয়া রাথিয়াছেন। পূর্ববর্তী ইমামগণকে আল্লাহ তায়ালা অসাধারণ ইজতেহাদশক্তি দান করিয়াছিলেন। তাঁহারা অগ্রিম আবিদ্ধাররূপে ইজতেহাদের দ্বারা লক্ষ্ণ লক্ষ মছআলাহ রচনা করিয়া গিয়াছেন এই পর্যন্ত এমন কোন ঘটনা দেখা যায় নাই যাহার ফংওয়া তাঁহাদের কেতাবে পাওয়া যায় নাই; আশা করা যায় ভবিষ্যতেও সেইরূপ হইবে না।

(৫) নবী না হইয়া নবীর দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়ার প্রতিভা মোহাম্মাত্র রম্বলুলাই ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লামের যুগের লোকের মধ্যে ছিল। হযরতের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের গোরবময় ভূমিকা উহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শাস্তি ও শৃঙ্খলার শাসন প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে এবং ইসলামের উন্নতির বিত্যতগতি ক্রতত্বর করার ক্ষেত্রে খোলাফা-রাশেদীন বরং তাঁহাদের পরেও দীর্ঘকাল পর্যাস্ত খলিফাগণ ক্বতিত্বর যে ইতিহাস স্থি করিয়া গিয়াছেন তাহা মোসলমানদের সোনালী ইতিহাসক্রপে চিরবিভ্যমান থাকিবে।

খোলাফা-রাশেদীনগণ হযরতের দায়িত পালনে এবং তাঁহার আদর্শ বহনে যে, সাফল্য অর্জন করিবেন উহার স্বীকৃতি স্বয়ং নবী (দঃ) দিয়া গিয়াছিলেন। হযরত (দঃ) বলিয়া

গিয়াছিলেন, وسنّة وسنّة والخَلْفاء الرّاشِدِينَ الْهُودِيِّينَ وَسنّة وَلَخَلَفَاء الرّاشِدِينَ الْهُودِيِّينَ

"হে আমার উন্মত। তোমরা স্থৃদ্ট থাকিবে আমার আদর্শের উপর এবং থোলাফা-রাশেদগণের আদর্শের উপর যাঁহারা সত্যের প্রতীক হইবেন।"

পূর্বকালের নবীগণের উন্মতের মধ্যে এই প্রতিভা ছিল না, এমনকি স্বয়ং তাঁহাদের সহকারী আছহাবগণের মধ্যেও ছিল না; তাই সেই যুগে এক নবীর তিরোধানের পর তাঁহার দ্বীনকে বাকি রাখার জন্ম প্রয়োজন হইয়াছে অনতিবিলম্বে অপর নবী প্রেরণের। পন্দান্তরে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের পরে খলীফাগণ ইসলামের স্বাত্তক উন্নতির বিছাতগতি শুধু অব্যাহতই নয়, বরং অধিক জ্বেত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এক হাদীছে এই তথ্যটির বর্ণনা রহিয়াছে। হযরত রম্পুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

كَانَتْ بَنُوْ إِ سُرَا تَبْلَ تَسُوسُهُم الْآنْبِيَاءَ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيُّ خَلَفَكَ نَبِيُّ وَإِنَّهُ كَانَتْ بَنُوْ إِ سُرَا تُبْلَ تَسُوسُهُم الْآنْبِيَاءَ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيُّ خَلَفَكَ نَبِي وَإِنَّهُ "বনীইস্রায়ীলকে পরিচালনা করিতেন নবীগণ—যথনই এক নবীর তিরোধান হইত তাঁহার স্থলে অপর নবী আসিতেন। আমার পরে আর কোন নবীর আগমন হইবে না; আমার পরে খলীফাগণ হইবেন।" (মেশকাত শরীফ ৩২০)

এতন্তির মানবীয় সাধারণ গুণাবলী—যেমন, সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃত্ব, পরোপকার, দানশীলতা, দ্য়া, সাহসীকতা, একতা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্ত্তিতা; এমনকি প্রভূ-ভক্ততা ইত্যাদি অসংখ্য গুণাবলী যদ্দারা মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজগত উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে—সেই সব গুণাবলীর অধিকারীরূপে হ্যরতের যুগটি ছিল শীর্ষস্থানীয় যুগ। তাহাদের উপর কুফর বা অন্ধকারের আবরণ পড়িয়া থাকায় কোন কোন গুণের স্ফু বিকাশ হইতেছিল না বা গুণগুলি অপাত্রে অফ্লেরে ব্যয়িত হইতেছিল; হ্যরতের অছিলায় যাঁহাদের হইতে সেই আবরণ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল তাঁহারা এমন বিশ্বসেরা রূপে বিকশিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের তুলনা পূর্ব্ব ইতিহাসেও নাই পরবর্তী ইতিহাসেও নাই এবং ছনিয়ার শেষ যুগ পর্যান্ত পাওয়াও যাইবে না। হ্যরতের ছাহাবীগণের ইতিহাস যাহা অমোসলেমদের নিকটও স্বীকৃত সেই ইতিহাসই উল্লেখিত দাবীর উজ্জ্বল প্রমাণ।

তাঁহাদের এইরপ অত্লনীয় উচ্চাদনের মাসীন হওয়ার পক্ষে হ্যরতের সাহচর্য্যের প্রভাব অনেক বেশী ছিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিজস্ব গুণাবলীর প্রভাবও কম ছিল না। বীজ এবং বীজ বপনকারী যতই উত্তম হউক না কেন জমি যদি উত্তম না হয় তবে ফল ভাল হইতে পারে না। ছাহাবীদের হায় স্থপাত্র ও সুক্ষেত্রদের দারা হয়রত (দঃ) এমন একটি সোনালী যুগ ও সোনালী জামাত ও পরিবেশ স্থি করিতে পারিয়াছিলেন যাহা বিশ্ব-জীবনের সর্বোত্তম যুগ এবং স্বেবাত্তম জামাত ও পরিবেশ ছিল এবং সারা বিশ্বের জন্ম আদর্শ হওয়ার উপযুক্ত ছিল। তাহাই স্বয়ং হয়রত (দঃ) ছাহাবীদের যুগের প্রসংশায় বলিয়াছেন— ক্রিন্তু তিন্তু ত্রিন্তু আমার সাহচর্য্যে গঠিত যুগিট হইল বিশ্ব-জীবনের সর্ব্বোত্তম যুগ।

সুতরাং পরবর্ত্তীকালে ইসলামের আদর্শ ও জীবনধারা খুঁজিতে হ্যরতের যুগ তথা ছাহাবীগণের ইতিহাসকে উপেক্ষা করা নিতান্তই বোকামী হইবে। হ্যরতের আদর্শের সঠিক খোঁজ পাইতে হইলে ছাহাবীগণের আদর্শকে সম্মুখে রাখিতেই হইবে। কারণ ছাহাবীগণ হ্যরতের শিক্ষা ও আদর্শকে যতটুকু গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন উহার নমুনা কোথাও পাওয়া সম্ভব নহে।

বিশেষ দ্রন্থীব্য ঃ—হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগ সর্বোত্তম যুগ। অর্থাৎ এই যুগের মানুষ বিভিন্ন প্রতিভা ও গুণাবলীতে পূর্বেকার যুগদম্হের মানুষ অপেকা উন্নত। দৃষ্টান্ত স্থরূপ উপরে কতিপয় গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে; এই শ্রেণীর প্রতিভা ও গুণাবলী হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উন্মতের মধ্যে

ছিল। কারণ, ইনলামের দীর্ঘায়ু এবং উন্নতির পথে উক্ত গুণাবলীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাই মোদলমানগণ এদব গুণাবলীতে অধিক যতুবান ও অধিক তৎপর ছিলেন\*।

বলা বাহুল্য—হযরতের যুগ সর্বোত্তম হওয়ার অর্থ ও তাৎপর্য মোসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, বরং যুগের সর্বময় মানব গোন্টির প্রতিভা ও গুণাবলী পূর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়া উদ্দেশ্য। যাহাদের ভাগ্যে ইসলাম জুটে নাই তাহারা তাহাদের প্রতিভা ও গুণের বৈশিষ্ট্যকে জাগতিক উন্নতির পথে ব্যয় করায় নিয়োজিত হইয়াছে, ফলে ধাপে ধাপে তাহারা জাগতিক বিজ্ঞান ও আবিকারে এতদ্র অ্রাপর হইয়াছে যে, পূর্ব যুগে ঐস্বের কল্পনারও অন্তিত্ব ছিল না। উক্ত বিজ্ঞান ও আবিকার ঐ প্রতিভা ও গুণাবলীরই অবদান যাহার বদৌলতে হ্যরতের যুগ তথা তাহার যুগের মান্ত্র্যকে উত্তম তথা উন্নত্নমানের বলা হইয়াছে। এই বিভাগীয় বৈশিষ্ট্য সঙ্গলেই বিদিত সকলেই ইহার উপর গ্রাব্ করে।

সার কথা—সৃষ্টিকর্ত্তা আলাহ তায়ালা মানব জাতিকে ধাপে ধাপে উন্নত করিয়াছেন। মানব জাতি যথন উপরোল্লেখিত শ্রেণীর প্রতিভা ও গুণের পর্যায়ে পৌছিয়াছে— যাহা মানব জাতির জক্য সৃষ্টিকর্ত্তার সাব্যস্তকৃত চরম উন্নতির পর্যায় ছিল তথন বিধাতা তাঁহার হাবিব মোহাম্মন মোস্তকা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বিশ্বভূবনে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবের জক্য সৃষ্টিকর্ত্তা যুগের পর যুগ অপেক্ষা করিতে ছিলেন এই যুগিটর জক্যই—যাহা মানব জাতির প্রতিভা ও গুণাবলীর শ্রেষ্ট যুগ; এই যুগটি আসিলে পরই আলাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ মোস্তকা ছাল্লাল্লাই আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবের ব্যবস্থা করিলেন। এই তথ্যটিই নিমের হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে—

عن ا بى هزيرة رضى الله تعالى منه ( وه ه ه ) - ا अनि । पिक ك الله تعالى منه أن رَسُولَ الله صَالَى الله مَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي الله وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي الله عَلَيْهِ مَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

<sup>•</sup> ইহজগত ধাপে ধাপে প্রলয়ের দিকে আগাইয়া ষাইতে থাকিবে; উহার জন্ম ধাপে ধাপে মোদলমানদের ইনলামী গুণাবলীর শিশিলতা অবধারিত। কারণ, ইনলাম বিলুপ্ত হুইলেই জগতের বিলুপ্তি আদিতে পারিবে। তাই উল্লেখিত গুণাবলী ঘাহা ইনলামী গুণাবলী বিভাগ উহা উচ্চমান হুইতে ধাপে ধাপে নিম্নমানের দিকে আদিয়াছে, শিশিল হুইয়া আদিয়াছে। শক্ষান্তরে মানব-জাতির বিশেষ প্রতিভা ও গুণাবলীর জাগতিক বিজ্ঞান ও আবিছার বিভাগ যাহার আলোচনা সমূবে আদিতেছে—উহার মধ্যে শিথিলতা আদে নাই, বরং দিন দিন উহার উন্নতি বাড়িয়াই চলিয়াছে। কারণ, মহাপ্রলয়ের পূর্বে জগত তাহার উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌছিয়া তারপর লয়ের পালার আদিবে।

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রস্থল্লাহ ছাল্লাল্ছ আলাইহে
অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মানব সমাজ যে, যুগে যুগে ক্রমান্তরে ও ধাপে ধাপে
(মানবীয় প্রতিভা ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে) উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে সেই উন্নতির
সক্ষাধিক উত্তম যুগে আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে। যুগের পর যুগ অতিবাহিত
হইয়াছে; অতঃপর যথন আমার আবির্ভাবের (উপযুক্ত) যুগ আসিয়াছে তথনই
আমার আবির্ভাব হইয়াছে।

## হুযুরতের জন্মের জন্ম তুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ট স্থান নির্ব্বাচন ঃ

হ্যরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) ইহজগতে আবিভূতি হইবেন; স্টিকর্ত্তা তাঁহার জন্মের জন্ম বিশ্ববুকের সর্বব্যোষ্ট স্থান মকা নগরীকে নিব্বাচিত করিলেন।

সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা তাঁহার পবিত্র কালামে মকা নগরীকে যেসব নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন উহাই তাহার শ্রেষ্ঠত প্রমাণে যথেষ্ট।

(১) আল্লাহ তায়ালা উহাকে "اَمْ الْعُرَى — উম্মূল-কোর।" আখ্যা দিয়াছেন। "উম্মূল-কোর।" অর্থ সমস্ত নগর-নগরীর জননী। বিশ্বব্বে যত নগর-নগরী আছে সবের মধ্যে ইহা দর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই ইহাকে এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

এত দ্বির এই নগরী তথা ইহার কা'বা শরীফকে যেরপে আল্লাহ তায়ালা সারা বিশ্বমানবের জন্ম কেন্দ্ররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন তদ্রুপ সৃষ্টির বেলায়ও মকা নগরী সারা ভূমগুলের কেন্দ্র ছিল। সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা ভূমগুল সৃষ্টিকালে সর্বপ্রথম মকা নগরীর খণ্ডকেই সৃষ্টি করেন এবং পরে উহাকে ক্ষেত্র করিয়াই ভূমগুলকে সম্প্রদারিত করা হয়। এই স্ত্রেও উহাকে "উন্মূল-কোরা" বলা হইয়াছে; অর্থাৎ সকল নগর-নগরীর কেন্দ্রন্ত্ল।

মকা এলাকার এই শান্তি ও নিরাপত্তাকে অন্ধনার যুগের বর্করেরাও প্রদা করিত, এমনকি তাহাদের কেহ নিজ পিতার হত্যাকারীকেও এই সীমার ভিতর কোন প্রকারে ক্ষতি সাধন করিত না। শান্তির অগ্রদ্ত—হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের জন্ম এই শান্তির নগরী যথোপযুক্তই ছিল।

এই মকা নগরী আল্লাহ তায়ালার নিকটও এত অধিক সম্মানী ও মর্যাদাশীল যে, ইহার হরম শরীফের মসজিদে এক রাকাত নামাযে সাধারণ মসজিদের তুলনায় এক লক্ষ রাকাতের ছওয়াব হইয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রিয় নবীর জন্ম এই প্রিয় নগরীকেই নির্বাচন করিয়াছেন।

ভৌগলিক দিক দিয়াও মকা নগরীর বৈশিষ্ট্য এক বিচিত্রময়; মকা নগরী ভূমগুলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যায়, মকা নগরী যে ভূখণ্ডের বক্ষ অর্থাৎ আরব দেশ তথা হইতে যত সহজে ও অল্ল সময়ে জল ও স্থল উভয় পথে পৃথিবীর সকল প্রান্তে গমনাগমন করা যায় অভ্যকোন দেশ হইতে তাহা আদে সম্ভবপর নহে। অতএব জগতের মুক্তিদাতার আবিভাবের জন্ম ভূমগুলের এই এলাকাই সববাধিক সমিচীন ছিল।

### হ্যরতের জন্ম সর্বোন্তম বংশের নির্বাচন ঃ

এই সম্পর্কে স্বয়ং রস্থল্লাহ ছাল্লাল্ আলাইছে অসালাম বর্ণনা দান করিয়াছেন—

হাদীছ—র সুলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীমের বংশধরে ইসলাঈল (আ:)কে শ্রেষ্ঠত্বদান করিয়াছেন; হযরত ইসমাঈলের বংশধরে "কেনানা" গোত্রকে শ্রেষ্ঠত্বদান করিয়াছেন; কেনানা গোত্রে কোরায়েশ শাখাকে শ্রেষ্ঠত্বদান করিয়াছেন; কোরায়েশ-শাখার মধ্যে হাসেমের বংশকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে আমাকে সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্বদান করিয়াছেন। (মেশকাত শরীফ)

হাদীছ—রস্থলুরাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আলাহ তায়ালা নিথিল স্থান্টির মধ্যে আদমজাতকে শ্রেষ্ঠছ দান করিয়াছেন; আদমজাতের মধ্যে আরবীদিগকে শ্রেষ্ঠছদান করিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে হাসেম বংশকে শ্রেষ্ঠছ দান করিয়াছেন এবং আমাকে সেই বংশভুক্ত করিয়াছেন। (যোরকানী, ১—৬৯)

#### হযরতের সময়কাল ঃ

হযরত ঈদা আলাইহেচ্ছালামের পর একমাত্র নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লাম, তাঁহাদের মধ্যে কোন নবীর আবিভাব হয় নাই। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যবর্তী সময়কালের পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কাহারও মতে ৫৬০ বংসর, কাহারও মতে ৫৪০ বংসর। (ফতকুলবারী ৭—২২২)

ইমাম বোধারী (রঃ) এই সম্পর্কে ( ৫৪০ পৃষ্ঠায় ) উল্লেখ করিয়াছেন—

مَنْ سَلْمَانِ قَالَ نَتْرَةً بَيْنِ مَيْسِي وَمُعَمَّدِ صَلَّى اللَّهِ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَّمَا ثَةَ سَلَّة

"ছাহাবী সালমান ফারেসী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত ঈসা (আঃ) ও মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মধ্যবর্তী সময়কাল--যে সময়ে কোন নবীর আবিভাব হইয়াছিল না, ছয় শভ বৎসর ছিল।"

ব্যাখ্যা :-- সালমান ফারেসী (রা:) বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন। তিনি ইসলাম প্রেব হ্যরত ঈদার ধর্মাবলম্বী—নাছরানী হইয়াছিলেন, তিনি দেই ধর্মের একজন বিশেষ সাধক ছিলেন এবং সেই ধর্মের অনেক বিশেষজ্ঞের শিষাত্ব ও সাহটগ্য তাঁহার লাভ ছিল। তাঁহার বয়দ-মাতা ছিল অসাধারণ। হযরত রস্থ্লুলাহ ছাল্লাল্ছ আলাইছে অসাল্লামের মদিনায় আদার পর ঈমান আনিয়াছিলেন এবং ৩৬ হিজরী দনে ওফাত পাইয়াছিলেন, অথচ মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ২৫০ বা ৩৫০ বংসর। কাহারও মতে তিনি হ্যরত ঈদার এক শিষ্যের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। (হাশিয়া বোধারী ৫৬২)

# र्यत्एवत गीवल नष्ट्र वा वर्भ गीविष्ठ ( ५८० थः)

মোহাম্মদ (ছাল্লান্ত আলাইতে অসাল্লাম) (১) পিডা আবহল্লান্ত, (২) পিডা আবহুল-মোতালেব, (৩) পিতা হাশেম, (৪) পিতা আব্দে-মনাফ, (৫) পিতা কুছাই, (৬) পিতা কেলাব, (৭) পিতা মোর্রাহ, (৮) পিতা কায়া'ব, (৯) পিতা লুছাই, (১০) পিতা গালেব, (১১) পিতা ফেহ্র, (১২) পিতা মালেক, (১৩) পিতা নজর, (১৪) পিতা কেনানাছ, (১৫) পিতা খোষায়মাছ, (১৬) পিতা মোদ্রেকাছ, (১৭) পিতা ইল্য়াছ, (১৮) পিতা মোজার, (১৯) পিতা নেযার, (২০) পিতা মায়া'দ, (২১) পিতা আ'দ্নান। বোখারী (রঃ) এই ২১ পোশ্তই উল্লেখ করিয়াছেন। এই ২১টি পোশ্ত এবং ইহাদের নামগুলি সম্পার্কে মতভেদ নাই। ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) স্বীয় বংশ বর্ণনায় উক্ত ২১পোশ ্তই উল্লেখ করিতেন। (ফতভ্লবারী ৭ × ১৩০)

উল্লেখিত "ফেহ্র" নামীয় ব্যক্তির উপনাম ছিল "কোরায়েশ" এবং তিনি কোরায়েশ নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার হইতেই তাঁহার বংশধরগণ কোরায়েশ আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। অভিধান মতে "কোরায়েশ" এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণীর নাম; সেই প্রাণীটি অভিশয় শক্তিশালী, সমস্ত সামৃত্রিক প্রাণীর রাজা। ঐ শ্রেণীর প্রশংসনীয় গুণ সূত্রেই ফেহ্রের এই উপনাম অবলম্বিত হইয়াছিল।

হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাকু আলাইহে অসাল্লামের বংশ-তালিকার তিনটি অংশ— (১) আগার অংশ; মোহামাদ (দঃ) হইতে "আদনান" পর্যান্ত (২) গোড়ার অংশ; ইসমাঈল (আঃ) হইতে আদম (আঃ) পর্যান্ত (৩) মধ্যভাগের অংশ; "আদনান" হইতে ইসমাঈল (আঃ) পর্যান্ত। প্রথম অংশটি একুশ পোশ্তের—সর্ব্বসন্মত ও অকাট্যরূপে কোন প্রকার বিভিন্নতা ব্যতিরেকে প্রমাণিত রহিয়াছে যাহা ইমাম বোখারীর বর্ণনায় উপরে উল্লেখ হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশটিও একুশ পোশ্তের; উহাও প্রায় সর্ব্ব সন্মত, অবশ্য আদিমকালের নামগুলি ভাষাস্তরে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন আকার আকৃতি ধারণ করিয়াছে। হিক্রভাষা হইতে যখন আরবীতে আসিয়াছে তখন নিশ্চয় কিছু বিকৃতি ঘটিয়াছে —যেমন, বাংলার "দ" অক্ষর সম্বলিত নাম ইংরাজীতে লেখা হইলে উহা "ড" হইয়া যাইবে। আরবী হইতে বাংলায় আসিলেও নিশ্চয় বিভিন্নতা স্বৃষ্টি হইবে; কারণ, আরবী ভাষায় জের, জবর, পেশ দ্বারা শব্দের আকৃতি গঠিত হয়, বাংলা ভাষায় তাহা ৷ ি, দ্বারা হইয়া থাকে; কিন্তু আরবী জের, জবর, পেশ দ্বাড়াই সাধারণতঃ লেখা হইয়া থাকে; পাঠকের নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা উহা ব্যবহার করিতে হয়। পক্ষাস্তরে বাংলা শব্দ ৷, ি, দ্বাড়া লেখা যায় না, এভন্তিন্ন আরবীতে "জবর" স্থান বিশেষে "অ" এবং স্থান বিশেষে "আ" এবং "জের" "ি" ও "লেখা হয়—ইত্যাদি। এই সব কারণে ঐ আদিমকালের নামগুলির আবৃত্তি এবং ভাষাস্তরে নানা আকারে বিভিন্নতা আসিয়াছে। নিমে উহার বর্ণনা দেওয়া হইল—

(১) ইসমাইল (আঃ) (২) ইবাহীম (আঃ) (৩) তারেথ—অনেকে "তারেহ" লিখিয়াছেন এবং অনেকের মতে তাহারই আর এক নাম "আযর" (৪) নাহুর (৫) সরুগ —এই নামের উচ্চারণে বিভিন্ন মত রহিয়াছে; সার, শারূগ, আশরাগ, শারুথ, সরহ। (৬) রাউ (৭) ফালখ—কাহারও মতে ফালজ বা ফালগ। (৮) আইবার—কাহারও মতে আবর বা গাবর। (৯) শালাখ—কাহারও মতে শালাহ। (১০) আরফাখশাজ—কাহারও মতে আরফাখশাদ। (১১) সাম—পুত্র-নূহ (আঃ)। (১২) নূহ (আঃ) (১৩) লমক—কাহারও মতে লামক। (১৪) মাতুশালাখ (১৫) আখু মুখ—তিনিই নবী ইন্দিস (আঃ)। (১৬) ইয়াদ (১৭) মাহলায়েল (১৮) কাইনাল—কাহারও মতে কায়েন। (১৯) ইয়ানেশ—কাহারও মতে আনুশ। (২০) শীছ (আঃ) (২১) আদম (আঃ)।

মধ্য অংশ তথা ইসমাঈল (আঃ) ও "আদনান"-এর মধ্যবর্তী অংশে বিরাট মততেদ এবং ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় অসাঞ্জস্ম বিভিন্নতা রহিয়াছে। নামের বিভিন্নতা ত আছেই সংখ্যার মতভেদও আশ্চার্যাজনক। অনেকের মতে এই অংশের সংখ্যা মাত্র ৭ বা ৮ জনের; আর কাহারও মতে সংখ্যা আরও অনেক বেশী। সীরত রচনায় ইতিহাস মন্থনকারী বিশিষ্ট লিখক মরন্তম শিবলী-নোমানী তাঁহার "সীরত্ননবী" প্রন্থে সর্কোচ্চ ৪০ সংখ্যার থোঁজ দিয়াছেন। আমরাও বিশেষ ইতিহাস প্রন্থ "তারীখে তবরী" এর মধ্যে ৪০ সংখ্যার মতের উদ্ধৃতি দেখিয়াছি। ৪০ সংখ্যার অধিক সম্পর্কেও কোন মতামত আছে বলিয়া আমরা থোঁজ পাই নাই। বাংলা ভাষায় বিশ্বনবীর জীবনী রচকগণের একজন স্থ্রসিদ্ধ লিখক এই অংশে চল্লিশের সংখ্যাও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন; তিনি ৪৭ সংখ্যক নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি যেই বরাত দিয়াছেন তাহা যাচাই করা সম্ভব হয় নাই, তবে এই উদ্ধির কোন স্থানে নিশ্চয় গরমিল হইয়াছে বলিয়া ধারণা।

এত দীর্ঘ মতবিরোধ লক্ষ্য করিয়াই অধিকাংশ সীরত লিখকগণ হযরতের বংশ তালিকা বর্ণনায় "আদনান" পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইয়াছেন; সতর্কতায় ইহাই উত্তম।

নবীজীর জীবনী রচনায় বিশেষ গ্রন্থ "সীরতে-ইবনে হেশাম'—ইহার মূল গ্রন্থ আমাদের নিকট রহিয়াছে। এই গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ে ৮ সংখ্যক নামই উল্লেখ হ'ইয়াছে। "সীরতুন-নবী" লিখক ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের নিকট এই সংখ্যাই বিশেষ যুক্তিযুক্ত মনে হয়়। কারণ, বিভিন্ন ইতিহাসবিদগণের সিদ্ধান্তে ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, হয়রত আদম আলাইহেচ্ছালামের ছনিয়ায় আগমন হইতে হয়রত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) পর্যান্ত সর্ব্বমোট সময়কাল ছয় হাজার বৎসরের উর্দ্ধে এবং ইসমাঈল আলাইহেচ্ছালামের পিতা ইব্রাহীম (আঃ) উক্ত সময়ের মাঝামাঝিকালে অবস্থিত। কারণ হয়রত ইব্রাহীম (আঃ) হইতে হয়রত মোহাম্মদ (দঃ) পর্যান্ত তিন হাজার বৎসরের সামাস্য উপরে, আর আদম আলাইহেচ্ছালামের ছনিয়ায় অবতরণ হইতে ইব্রাহীম (আঃ) পর্যান্তও তিন হাজার বৎসরের উপরে।

দ্বিতীয় তিন হাজার বংদরে তথা আদম (আঃ) হইতে ইব্রাহীম (আঃ) প্যান্ত মাধ্যম হইলেন ২০ জন।

প্রথম তিন হাজারে "আদনান" পর্যান্ত ত মাধ্যমের সংখ্যা ২১ জন আছেনই।
তত্তপরি আদনান হইতে ইসমাইল (আঃ) পর্যান্ত ৪০ বা ৪৭ জন হইলে এই তিন
হাজার বংসরে মাধ্যমের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬১ বা ৬৮; এই সংখ্যার অসামপ্রশ্রতা
২০ সংখ্যার সহিত অনেক বেশী। পক্ষান্তরে "আদনান" হইতে ইসমাঈল (আঃ)
পর্যান্ত মাধ্যম সংখ্যা ৮ হইলে প্রথম তিন হাজার বংসরে সর্ব্বমোট মাধ্যম সংখ্যা
২৯ হয় যাহা ২০ সংখ্যার নিক্টবর্তী। ছনিয়ার প্রথম দিকে এবং শেষ দিকে মান্তবের
বয়সের যে বেশকম আছে সে অমুপাতে এইরূপ নিক্বর্তীর ব্যবধানই যথেপ্ট মনে হয়;
৬১ × ৬৮ - এর সংখ্যার সহিত ২০ সংখ্যার যে অধিক ব্যবধান ভাহা অসঙ্গত মনে হয়।
হযুৱতের ব্রক্ত প্রাব্রায় আবি দিয়ত ই

মানুষ আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি; স্বৃষ্টির সর্বোপরি মহত্ব হইল সৃষ্টিকর্তার দাসত্বে আত্ম-নিবেদন—নিজকে উৎসর্গকরণ। মানুষ জ্ঞান-বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টি; তাহাকে সৃষ্টিকর্তা পরীক্ষার পাত্র বানাইয়াছেন, তাই তাহাকে সায়ত্বণাসিত ক্ষমতার অংশও দিয়াছেন; দাসত্ব শৃত্মলে আবদ্ধ বা স্বেচ্ছাচারী—উভয় শ্রেণীর পথই তাহার সন্মুখে উন্মুক্ত। মানুষ জ্ঞান-বিবেক খাটাইয়া স্বেচ্ছাচারিতা পরিহার প্রবর্ক স্বৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার দাসত্বে আবদ্ধ জীবন-যাপন করুক; মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও দাবী (Demand) ইহাই। পবিত্র কোরআনে আছে—

# مَا خَلَقْتُ الْجِينَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ

"মান্ত্ৰ্যকে আমি স্প্তিই করিয়াছি আমার দাসত্বের জন্ম —তাহাদের হইতে আমার একমাত্র দাবী ( Demand ) ইহাই।" এই দাসত্বের চরম পর্যায়কে "আব্দিয়তে" বলা হয়। অত এব, আব্দিয়তের অর্থ হইল স্প্তিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার দাসত্বে আত্মনিবেদন ও নিজকে উৎসর্গ করণের চরমোৎকর্য। স্তুত্রাং এই আব্দিয়তই হইল মান্ত্র্যের মূল উন্নতির সোপান, আব্দিয়তহীন মান্ত্র্যের জীবন ব্যর্থ; সে স্প্তিকর্তার দাবী ( Demand ) আদায়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। পক্ষান্ত্রে এই আব্দিয়তের পরিমাণেই আল্লার নিকট মান্ত্রের মর্ত্রা ও নৈকট্য লাভ হইয়া থাকে।

হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাল্ড আলাইহে অসাল্লামের মধ্যে এই আব্দিয়তের চরম পর্যায় বিভাষান ছিল। হযরতের সক্রাধিক বৈশিষ্ট্য ছিল এই আব্দিয়ত; হযরত (দঃ) তাঁহার জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আব্দিয়তকে আঁকড়িয়া থাকিতেন, হযরত (দঃ) তাঁহার প্রতিটি কার্য্যে আব্দিয়তের বিকাশ ভালবাসিতেন।

হাদীছ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রম্বলুল্লাহ ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, হে আয়েশা। আমি ইচ্ছা করিলে পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আমার জ্বন্থ লাভ করিতে পারিতাম। আমার নিকট এক (বিরাটকায়) ফেরেশতা আসিয়াছিলেন যাঁহার কোমর কা'বা গৃহের ছাদ সমান। তিনি আসিয়া বলিলেন, আপনার প্রভূ-পরওয়ারদেগার আপনার নিকট সালাম পাঠাইয়াছেন এবং আপনাকে এই বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়াছেন যে, আপনি ইচ্ছা করিলে পূর্ণ আব্ দিয়ত সম্বলিত নবী থাকিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে রাজ্যাধিপতি নবী হইতে পারেন। এ সময় জিল্রাঈল (আঃ) তথায় উপস্থিত ছিলেন; রম্বলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লাম (স্বৃত্তিগতভাবেই এই পরিমাণ আব্ দিয়তধারী ছিলেন যে, উক্ত বিষয়ের নির্বাচনত্ত নিজ্ঞার করিলেন না—উহার জ্বন্থও তিনি প্রভূর দৃত ) জিল্লাঈলের প্রতি পরামর্শ চাওয়ার দৃষ্টিতে তাকাইলেন। জিল্লাঈল (আঃ) ইশারায় পরামর্শ দিলেন যে, আপনি বিনয়, আত্মবিলীনতা অবলম্বন করুন। সে মতে হয়রত নবীজী (দঃ) ঐ ফেরেশতার কথার উত্তরে বলিলেন, আব্ দিয়ত সম্বলিত নবী থাকিব।

আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, এই ঘটনার পর হইতে রস্থল্লাহ ছালালাহু
আলাইহে অসালাম হেলান দেওয়া বা নিতম্বে ভর করা অবস্থায় বসিয়া খানা
খাইতেন না। (নিতম্ব ভূমি হইতে উচ্চ — শুধু পদদ্বয়ের ভরে বসিয়া খানা খাইতেন;
এবং) বলিতেন, আমি ঐরপেই খাইতে বসিব যেরপে গোলাম—দাস খাইতে
বসে। সাধারণ বসায়ও ঐরপ (বিনয়ী আকারে) বসিব যেরপ গোলাম বা
দাস বসিয়া থাকে। (মেশকাত শরীফ, ৫২১)

আব্দিয়তের এই চরম উৎকর্ষ হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাল্ছ আলাইহে অসাল্লামের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে ত ছিলই; উহার আরও অধিক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে হযরতের পূর্বপুরুষের বিশেষ রক্তধারা। আব্দিয়ত তথা আলার জন্ম উৎসর্গীত হওয়ার যে চরম ও পরমতর পর্যায় আছে—আলার জন্ম নিজকে বলিদান বা কোরবাণী করা—উহা বিশ্ব ইতিহাসে ছইজন লোকের জীবনীতেই দেখা যায়। দেই উভয়জন হ্যরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাল্ছ আলাইহে অসাল্লামের উর্জ্বন পুরুষ। হযরত (দঃ) নিজেই ব্যান করিয়াছেন, এই শেকার শুতি । "আল্লার জন্ম নিজকে বলিদান বা কোরবাণকারী ব্যক্তিদ্ব্যের পুত্র আমি"।

উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের একজন ছিলেন হ্যরতের উর্দ্ধতন পিতা ইসমাইল (আ:)।\*
তাঁহার ইতিহাস স্থপ্রসিদ্ধ ; পবিত্র কোরআনেও বর্ণিত রহিয়াছে (চতুর্থ খণ্ড হ্যরত
ইব্রাহীমের ব্য়ান দ্রপ্টব্য )। অপরজন হইলেন হ্যরতের জ্মাদাতা পিতা আবহুল্লাহ।
হুযুৱতের পিতা আবহুল্লার কোরবাণী হুওয়া ঃ

হ্যরতের দাদা—আবহুল্লার পিতা আবহুল মোত্তালেব একটি সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইসমাঈল আলাইহেচ্ছালামের বিশেষ স্মৃতি বরকত ও মঙ্গল ভাণ্ডার যম্যম-কৃপ বস্তু দিন হইতে মাটির নীচে লুপ্ত হইয়া রহিয়া ছিল; আবহুল মোত্তালেবের হাতে উহার বিকাশ হইয়া ছিল।

\* হ্বরত ইবাহীম (আ:) আলাহ তায়ালার আদেশ মতে ষেই পুত্রকে কোরবাণী করিতে পিয়াছিলেন সেই পুত্র ইদমাঈল (আ:)ই বটে; ইদ্হাক (আ:) নহে। এই বিষয়ের একটি দহজ প্রমাণ এই বে, ইদ্হাক আলাইছেছালামের জন্মের ভবিয়ালাণী যথন ফেরেশতা মারফত আলাহ তায়ালা ইবাহীম (আ:)কে পোছাইয়াছিলেন তথন ইহাও বলা হইয়াছিল যে, ইদ্হাক হইতে স্থণীর্ঘ বংশ চলিবে। তৌরাতেও আছে—'ধোদা ইবাহীমকে বলিলেন, তোমার বিবি ছায়া একটি ছেলে জন্ম দিবে; তুমি তাহার নাম ইদ্হাক রাখিবে; আমি তাহার হইতে স্থণীর্ঘ বংশ চালাইব'' (সীরত্ন-নবী ১,১০২)। পবিত্র কোরআনেও এই শ্রেণীর বর্ণনা রহিয়াছে। মধা—'ফেরেশতাগণ ইবাহীম (আ:)কৈ স্থাংবাদ দিলেন ইদ্হাক (আ:)এর জন্ম লাভ করার এবং ইদ্হাকের উত্তরাধিকারী হইবেন ইয়া'ক্ব (আ:) সেই সংবাদও ফেরেশতাগণ দিলেন।'' স্বতরাং ষ্থন ইদ্হাকের জন্মের পূর্বে হইতে আলাহ তায়ালার ঘোষণা ছিল যে, ইদ্হাকের বংশ ও উত্তরাধিকারী চলিবে—যাহার অর্থ ছিল ষে, ইদ্হাক জ্ঞীবিত থাকিবেন তথন দেই আলার তরফ হইতেই ইদ্হাককে কোরবাণী করার আদেশ হইতে পারে না।

তৌরাত-ইঞ্জিল কেতাব ত ইহাদের বাহক নবীগণের পরে বিকৃত হইয়া গিয়াছে; ইছদ-তৌরাত-ইঞ্জিল কেতাব ত ইহাদের বাহক নবীগণের পরে বিকৃত হইয়া গিয়াছে; ইছদ-নাছারাগণ ঐ কেতাবছয়কে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। ইছদীরা মোহাম্মদ ছালালাছ আলাইছে অসালামের বংশকে আলার নামে কোরবাণ হওয়ার বৈশিষ্ট্য হইতে বঞ্চিত করার জন্ম তৌরাত কোরবাণ হওয়ার বৈশিষ্ট্য হইতে বঞ্চিত করার জন্ম তৌরাত কেতাবে এই প্রদন্ধটি বিকৃত করিয়া লিবিয়াছে যে, ইব্রাহীম (আ:) তাঁহার যেই পুরুকে কোরবাণী করিতে গিয়াছিলেন তিনি ইদংহাক (আ:)। ইহা তাহাদের জ্বন্ম মিধ্যা অপবাদ সমুহের একটি অন্যতম মিধ্যা।

যমযম কৃপ বিলুপ্ত ও নিখোঁজ হওয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই যে—মকা নগরীর আদি অধিবাদী ছিল "জুর্লুম গোত্র"—যাহারা হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও তাঁহার মাতা বিবি হাজেবার সময়েই মক্কা এলাকায় বস্বাস অবলম্বন করিয়া ছিল; তাহাদের মধ্যেই ইসমাঈল (আঃ) বিবাহ করিয়াছিলেন। মকা নগীর কর্তৃত্ব এই গোত্রের হাতেই ক্যান্ত ছিল; তাহাদের আমল-আখলাক বিনম্ভ হইলে পর আল্লাহ তায়ালার শান্তি হরণ তাহাদিগকে তথা হইতে বিতারণকারী এক পরাক্রমশালী শক্রের আক্রমণ তাহাদির উপর আসিল। তথন তাহাদের মধ্যে "আম্র-ইবমূল-হার্ছ-ইবমূল-মেজমাম" নামক ব্যক্তি তাহাদের সদার ছিল। শক্রের আক্রমণে তাহারা পলায়নে বাধ্য হইলে তাহাদের সদার আম্র-ইবমূল-হার্ছ তাহার বিশেষ বিশেষ ধন-রত্ব এবং অস্ত্রশন্ত্র যমযম কৃপের মধ্যে ফেলিয়া কৃপকে ভরাট করতঃ এমনভাবে বন্ধ করিয়া দিল যেন উহার কোন নিদর্শনও দেখা না যায়—এইভাবে ঐ কৃপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। (যোরকানী, ১—৯২)

পুরাতন ইতিহাসরূপে হয়ত উহার চর্চা ছিল, কিন্তু উহার কোন নিদ্রশন ছিল না। খাজা আবছল মোতালেব স্বপ্নে যমযম-কৃপকে আবিদ্ধার করার জন্ম আদিষ্ট হইলেন ; কিন্তু সঠিক কোন নিদর্শন তাঁহার জানা ছিল না, তাই আদেশ কার্য্যকরি করিতে পারিতে ছিলেন না। স্বপ্ন পুনঃ পুনঃ দেখিতে ছিলেন; শেষবার স্বপ্নে নিদর্শনও পাইলেন যে, প্রভাতে এক স্থানে পীপিলিকার বাদা দেখিতে পাইবে এবং দেখিবে, কাক ঠোঁট দারা মাটি খুঁজিতেছে। আবহুল মোতালেবের তখন একটি মাত্র পুত্র ছিল--হারেস। ভোর বেলা আবহুল মোতালেব হারেসকে সঙ্গে লইয়া কা'বা ঘর এলাকায় আসিয়া ঐ নিদর্শন—পীপিলিকার বাসা এবং কাকের মাটি থোঁড়া দেখিতে পাইলেন; ঐ জায়গাটিতে মকাবাসীরা সেই আমলে তাহাদের দেব-দেবীর নামে জীব বলিদান করিত। আবহুল মোত্তালেব হারেসকে লইয়া ঐ স্থান খনন আরম্ভ করিলেন। কোরায়েশের লোকেরা তাঁহাকে বাধা দিল; শেষ পর্যান্ত হারেসকে বাধার মোকাবিলায় দাঁড় করিয়া মাটি খনন আরম্ভ করিলেন। অল্ল কিছু খননের পরই কুপের বেড় বাহির হইল; আবহুল মোতালেব আনন্দে আল্লান্থ আকবার ধ্বনি দিয়া উঠিলেন। পূর্ণরূপে কৃপ আবিক্ষারের পরে উহাতে তৈরী হুইটি স্বর্ণ-হরিণ এবং কতিপয় তরবারি ও লোহবর্ম পাওয়া গেল, উক্ত এলাকার আদি নিবাসী জুরহুম গোতা ঐসব জিনিস তথায় রাথিয়া ছিল। এই সব মালামালের ব্যাপারেও কোরেশের লোকজনের সহিত আবহুল মোত্তালেবের কলহ বাঁধিল। তংকালীন প্রথা অনুধায়ী আবহুল মোতালেব ঐ সব মালামাল সম্পর্কে তাঁহার নিজের ও কোরেশ লোকজনের এবং কাবা গৃহের নামের ভিন্ন ভিন্ন লটারি করার প্রস্তাব দিলেন। সকলে তাহাতে সম্মত হইয়া লটারি করিল; তখন আবহুল

মোত্তালেব আল্লাহ তায়ালার নিকট আরাধনা করিতে ছিলেন। লটারিতে স্বৰ্ণ-ছরিণদ্বয় কা'বা গুহের নামে উঠিল এবং অস্ত্রসমূহ আবত্বল মোত্তালেবের নামে আসিল; কোরেশ্রণ ফাঁকা গেল। দ্বিতীয় খণ্ড ৮৩০ নং হাদীছে যে কা'বা শরীফের পোতায় প্রোথিত স্বর্ণ-রৌপ্যের উল্লেখ আছে সেইধন-রত্নের মধ্যে উক্ত স্বর্ণ-হরিণদ্বয়ও রহিয়াছে। তারপর যম্যম কু.পর স্বতাধিকার নিয়াও আবহুল মোত্তালেবের সহিত কোরেশদের বিরোধ দেখা দিল; উহার মীমাংদার জন্ম উভয় পক্ষ এক গণকঠাকুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে পানির অভাবে পিপাসায় তাহাদের সকলের মৃত্যু আসর হইয়া পড়িল। তাহারা মৃত্যু-প্রহরের অপেক্ষায় এক স্থানে জড় হইয়া পতিত ছিল; আবিজ্ল মোতালেব সকলকে বলিলেন, হাতপা গুটাইয়া মৃত্যু বরণ করা কাপুরুষের লক্ষণ; শক্তিবিন্দু থাকা পর্য্যন্ত পানির তালাশে বাহির হওয়া কর্ত্তব্য; আলাই তায়ালা আমাদিগকে কোথাও পানির থোঁজ দিতে পারেন। সেমতে সকলেই তথা হইতে পানির তালাশে যাতা করায় তৎপর হইল। আবত্ল মোতালেবও স্বীয় বাহনের উপর আরোহণ করিলেন; তাঁহার উটটি তাঁহাকে লইয়া দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার পায়ের নীচ হইতে পানি উথলিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। আবহুল মোন্তালেব আল্লান্থ আকবার ধ্বনি দিয়া উঠিলেন; সকলে ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া পানি পান করিল এবং সকলে অনিবার্য্য মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইল। এই ঘটনায় কোরেশের লোকজন আবিহুল মোতালেবের প্রতি শ্রহ্মাবনত হইয়া পড়িল এবং সকলে এক বাক্যে বলিল, হে আবহুল মোত্তালেব আপনার সহিত আমাদের আর কোন বিরোধ নাই, যেই মহান আপনাকে এই মরুভ্মিতে পানি দান করিয়াছেন তিনিই আপনাকে যমষম কৃপও দান করিয়াছেন; উহার উপর একমাত্র আপনারই অধিকার থাকিবে। সেমতে হাজিদিগকে যমযম কৃপের পানি পান করাইবার সেবা আবহুল মোত্তালেবের ভাগ্যেই থাকিল এবং এই সোভাগ্য পরম্পুরা তাঁহার বংশেই নির্দ্ধারিত থাকিল ( বিভীয় খণ্ড ৮৫৩ নং হাদীছ জ্রন্টব্য )। এই সব ঘটনা ঘটবার সময় আবহুল মোত্তালেব একটি মাত্র পুত্রের পিতা ছিলেন; তিনি কোরেশদের বিগত বিরোধে যে ব্যথা পাইয়াছিলেন ভাহা তিনি ভুলিতে পারিলেন না তাঁহার আকাঙ্খা জন্মিল অধিক পুত্র লাভের; যাহাতে তিনি কোরেশদের বিরোধ ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হইতে পারেন। সেমতে তিনি আল্লার দরবারে প্রার্থনা ও প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমার দশটি পুত্র লাভ হইলে এবং তাহারা সকলে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তন্মধ্যে একটি পুত্র আমি আল্লার নামে কোরবাণী করিব।

আল্লাহ তায়ালার কুদরত—আবহুল মোন্তালেব একে একে দশটি পুত্র লাভ করিলেন; সর্বব কনিষ্ট পুত্র হইলেন আবহুলাহ—যিনি মোহাম্মহুর রস্থলুলাহ ছালালাছ আল.ইহে অসাল্লামের ভাবী পিতা। আবহুল মোন্তালেবের পুত্রদের মধ্যে সর্বাধিক আদরের ও সোহাগের পুত্র ছিলেন আবহুলাহ; তাঁহার বয়ংপ্রাপ্তির উপরই আবহুল মোতালেবের মান্নত বা প্রভিজ্ঞা পূরণ করা জরুরী হইয়া পড়িল। সেমতে এক দিন আবহুল মোতালেব সকল পুত্রদেরকে ডাকিয়া তাহাদিগকে স্বীয় মান্নতের মর্ম্ম জ্ঞাত করিলেন এবং কোরবাণীর জন্ম একজনকে নির্দ্ধারিত করা উদ্দেশ্যে লটারি করিলেন। অদৃষ্টের পরিহাস—লটারিতে কোরবাণীর জন্ম আবহুলার নাম উঠিল। পিতা-পুত্র উভয়ে মান্নত পূরণে প্রস্তুত হইলেন, এবং আবহুল মোতালেব এক হাতে ছুরি, অপর হাতে আবহুলাহকে লইয়া কোরবাণীর স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কোরেশের লোকজন বিশেষতঃ আবহুলার মাতুল আবহুল মোতালেবকে বাধা দিয়া বলিলেন, এই ব্যাপারে সর্বধ্যেষ প্রচেষ্টায় বাধ্য না হইয়া এই কার্য্য আমরা সম্পন্ন করিতে দিব না।

সেই কালে মদিনায় একজন বিশিষ্ট ঠাকুরণী ছিল; সাব্যস্ত করা হইল সেই ঠাকুরণীর নিকট হইতে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে। আবহুল মোত্তালেব কভিপয় লোক সহ সেই ঠাকুঃণীর নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। ঠাকুরণী ঘটনা প্রবনাস্তে বলিয়া দিল, অত ভোমরা চলিয়া যাও; পরে পুনরায় সাকাৎ করিও। আবছল মোতালেব ঠাকুরণীর নিকট হইতে আসিয়া আল্লাহ ভায়ালার নিকট আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন এবং পরদিন পুনরায় ঠাকুরণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। অভ ঠাকুরণী তাহাদিগকে এই বিষয়ের ফয়ছালাহ এই শুনাইল যে, তৎকালের প্রথমামুঘায়ী একজন মামুষের জীবন-বিনিময় দুশটি উট ছিল; অতএব দুশটি উট এবং আবহুল্লাহ উভয়ের মধ্যে লটারি করিবে; যদি উট দলের দিকে কোরবাণী করা সাব্যস্ত হইয়া যায় তবে আবহুল্লার বদলে উট দশটি কোরবাণী করিবে, আর যদি এই লটারিতেও কোরবাণীর জন্ম আবহুলার নাম উঠে তবে ঐ উটের সহিত আরও দশটি উট যোগ করিয়া—বিশটি উট ও আবহুল্লার মধ্যে পুনঃ লটারি করিবে। এইরূপে যাবং কোরবাণীর জন্ম লটারিতে উটের নাম না আসিবে প্রতিবার দুশটি করিয়া উট যোগ করত: লটারি করিতে থাকিবে—যত সংখ্যার উপর যাইয়া লটারিতে উট কোরবাণীর নাম আসিবে সেই সংখ্যক উট কোরবাণী করিয়া দিলে আবছলাহ কোরবাণী হইতে রেহায়ী পাইয়া যাইবে।

আবহল মোতালেব এই ফয়ছালাহ লইয়া মকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ঐরপে লটারির ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। নয় বার পর্যাস্ত লটারিতে আবহুলার নামই আসিতে লাগিল; পুনরায় দশ উট বর্দ্ধিত করিলে উটের সংখ্যা একশত পূর্ব হইল এবং দশম বার লটারি দেওয়া হইল; এইবার উটের নামে লটারি আসিল। কোরেশের লোকজন সকলেই আনন্দিত হইল এবং বলিল, হে আবহুল মোতালেব ধ্যা হও; পরওয়ারদেগারকে সম্ভষ্ট করার প্রচেষ্টা তোমার পক্ষে সকল হইয়াছে। আবহুল মোত্তালেব বলিলেন, আমি আশ্বস্ত হইব না যাবং একশত উট ও আবহুলার মধ্যে তিনবার লটারি না দেখি। এই বলিয়া আবহুল মোত্তালেব আল্লার দরবারে আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং লোকেরা দ্বিতীয়বার লটারি করিল; এইবারও কোরবাণীর জন্ম লটারিতে উটের নামই আসিল। তৃতীয়বার আবার এরূপে আবহুল মোত্তালেব আরাধনায় লিপ্ত হইলেন এবং এইবারও লটারি উটের নামেই আসিল। আবহুল মোত্তালেব সন্তুষ্টিতিতে একণত উট কোরবাণী করিয়া উহার সম্পূর্ণ ই লোকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন।\* (সীরতে ইবনে হেশাম ১৪৩—১৫৫)

এইভাবে ২যরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অনাল্লামের ভাবী পিতা খাজা আবহুল্লাহ কোরবাণী হওয়ার হাত ২ইতে রক্ষা পাইলেন।

হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হ্যরত ইসমাঈল (আঃ)—পিতা-পুর উত্যে আল্লাহ তায়ালার নামে কোরবাণী হওয়ার জন্ম সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া যাওয়ায় আলার বিশেষ কুদরতে কোরবাণী হওয়া হইতে রেহায়ী পাইয়াও আব্দিয়ত তথা আল্লার জন্ম উৎসর্গ হওয়ার পূর্ণ মর্যাদার ভাগী হইয়াছিলেন যাহার উল্লেথ পরিত্র কোরআনে রহিয়াছে। তত্রপ আবহুল মোতালেব ও আবহুলাহ উভয় পিতা-পুত্র আলার নামে কোরবাণীর জন্ম সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া যাওয়ায় কোরবাণী হইতে রেহায়ী পাইয়াও আব্দিয়াত তথা আলার জন্ম উৎসর্গর বিকাশ সাধনে পূর্ণ সফলকাম হইয়াছিলেন। সেই আব্দিয়াতের রক্তধারাই হয়রত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের মধ্যে আসিয়াছিল যাহার ইঞ্চিত দানে হয়রত (দঃ) বলিয়াছেন—

হযরতের বংশের সম্পর্ক মদিনার সহিত ঃ

আল্লাহ তায়ালার শান—হযরত মোহাম্মদ (দঃ) মকায় জন্ম গ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য কাল কাটিবে মদিনায়, এমনকি শেষ শয়নও মদিনায়ই হইবে; সুতরাং পূর্ব হইতেই মদিনার সহিত তাঁহার সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন অতি বাঞ্নীয়। সেমতে কুদরতে-এলাহী উহার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

উক্ত ঘটনার পর হইতে মানুষের জীবন বিনিময়ে একশত উট প্রদানের প্রচলন হইয়া

পড়ে। এমনকি ইসলামী শরীয়তের বিধানেও ষে ক্লেছে "কেচাচ" তথা খুনের বদলা খুন

হয়না—হয়ন, অনিচ্ছাকুত খুন কিলা খুনের বিনিময়ে খুনের পরিবর্তে বাদী পক্ষ যদি জীবন

বিনিময় গ্রহণে সম্মত হয় তবে সেক্লেছে একশত উট দেওয়ার বিধান বহিয়াছ। ফেকাই

শাস্তে ইহাকেই "দিয়াত" বলা হয়।

৫ম—৬

হ্যরতের পিতামহ তথা দাদা আবহুল মোতালেবের পিতা হাশেম—যিনি হ্যরতের গোত্রশাখা ব্লুহাশেমের মূল, তিনি মদিনার এক সম্ভ্রান্ত গোত্র ব্লুনাজ্জার বংশের "দালমা" নামী এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হ্যরভের পিতামহ হাশেম কোন প্রয়োজনে মদিনায় আসিয়াছিলেন এবং এই বিবাহ করিয়া অনেক দিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। হ্যরতে দাদা আবহুল মোতালেব এই সালমার গর্ভেই জন্ম লাভ করেন। তাঁহার জন্মের পর হাশেম মকায় চলিয়া আদেন, কিন্তু শিশু আবহুল মোতালেব মদিনায়ই মাতার নিকট থাকিয়া যান। আবহুল মোন্তালের মদিনায় বয়ো:প্রাপ্ত হইলেন, ইতিমধ্যে হাশেম মারা গেলেন। তাঁহার ভাতা মোত্তালেব ভাতৃপুত্রকে নিবার জন্ম মদিনায় আসিলেন; সালমা পুত্রকে দিতে রাজি হইতেছিল না, পুত্রও মাতার অমুমতি ছাড়া যাইতে রাজি নয়। মোতালেব প্রতিজ্ঞা করিয়া বদিলেন, ভাতৃপুত্রকে না লইয়া বাড়ী ফিরিব না। অবশেষে মোতালেব তাঁহার চেষ্টায় সফল হইলেন এবং ভাতুপাত্রকে লইয়া মকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মকার লোকেরা হাশেমের এই পুত্রকে কেহ কোন সময় দেখে নাই, তাই প্রথমে তাহারা ছেলেটিকে মোতালেবের সহিত দেখিয়া ভাবিল, ছেলেটি মোতালেবের দাস—সেই মর্ম্মে ছেলেটিকে "আবতুল মোতালেব— মোত্তালেবের দাস" আখ্যায়িত করিল। মোতালেব লোকদিগকে প্রকৃত খবর জানাইয়া বলিলেন, ছেলেটি আমার ভাতা হাশেমের পুত্র—তাহার নাম "শায়বাহ" কিন্ত "আবহুল মোতালেব" আখ্যা আর মুছিল না।

হাশেমের এই সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই মদিনাবাসীগণ মক্কায় কোরেশ বংশীয় বমু-হাশেমকে ভাগিনার গোষ্টি গণ্যু করিয়া থাকিত তৃতীয় খণ্ড ১৪৩১নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

#### হযরতের শাথাগোত্র বন্নহাশেমের বৈশিষ্ট ঃ

কোরায়েশ বংশ সমগ্র আরবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্র পরিগণিত ছিল। কা'বা শরীফের উপর তাঁহাদেরই কর্তৃত্ব ছিল, হাজীদের সর্বপ্রকার সেবা বিশেষতঃ তাঁহাদের পানির যোগার তাঁহারাই করিতেন। আবদে-মনাফের পরে এই সব বৈশিষ্ট্য হাশেমের উপর ফ্রান্ত হয়। হাশেম দানশীল ছিলেন; তিনি হাজীদিগকে ফটিও খাওয়াইয়া থাকিতেন। এমনকি এক বংসর কোরেশদের মধ্যে ছভিক্ষ দেখা দিল; কাহারও সাহায্য পাওয়ার আশা ছিল না; হাশেম তাঁহার সম্দয়্ম সম্পত্তি ব্যয় করিয়া হাজীদের সেবার ব্যবস্থা একাই করিলেন। হাশেমের মৃত্যুর পর হাজীদের সেবার কাজ মোত্তালেব গ্রহণ করেন; তাঁহার মৃত্যুর পর হ্যরতের দাদা আবহুল মোত্তালেব হাজীদের পানির এবং সম্দয় সেবার ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেন, কোরেশদের উপর সর্বপ্রকারের কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্বও তিনি লাভ করেন।

তাঁহার জাতির ভালবাসা ও শ্রদ্ধা লাভে তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে সক্ষম হন। এই জন্মই রস্থলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় আত্মমর্য্যাদা প্রকাশ ক্ষেত্রে আবহুল মোত্তালেবের সম্পর্ক উল্লেখ করিয়াছেন—তৃতীয় খণ্ড ১৩৭৫ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

হয়রতের মাতুল ঃ হ্যরতের পিতা আবহুল্লার কোরবাণী হওয়ার ব্যাপার সম্পর্কীয় ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। খাজা আবছ্লাহ কোরবাণী হইতে রেহায়ী পাইলে পর তাঁহার বিবাহের জন্ম আবজ্ল মোতালেব প্রস্তুত হইলেন। আবজ্ল মোতালেব কোরেশদের প্রধান, সুখ্যাতির আধার; খাজা আবহুল্লাহও কোরবাণীর ঘটনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; তাঁহাকে কতা দেওয়ার জন্ম কোরেশদের বিশিষ্ট বিশিষ্ট मकरलई खिं जिर्याशी इंटरलन।

কোরেশদের শাখাগোত্র বন্ধু-যোহরা—ঐ সময় উহার সর্দার ছিলেন ওয়াহুব; তাঁহার এক কন্মা ছিল সোভাগ্যশালীনী আমেনা। আবহুল মোতালেব স্বয়ং ওয়াহুবের নিকট যাইয়া আবহুল্লার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। আমেনার সৌভাগ্যের চন্দ্রোদয় হইল; খাজা আবহুলার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। বিবি আমেনার পিতা ওয়াহ্বের বংশতালিকা এই : — ওয়াহ্ব, পিতা আবদে-মনাফ, পিতা যোহরা, পিতা—কেলাব। ( সীরতে ইবনে হেশাম—১৫৬)

হ্যরতের বংশতালিকায় তাঁহার ষষ্ঠ উর্দ্ধতন পিতা ছিলেন "কেলাব"। অতএব হ্মরতের পিতা ও মাতা উভয়ের বংশধারাই কোরেশ বংশীয় "কেলাব" নামীয় পিতায় মিলিত ছিল।

ওয়াহ্বের পিতা আব্দে-মনাফ এবং হ্যরতের চতুর্থ উদ্ধিতন পিতা আব্দে-মনাফ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। মাতার বংশের আব্দে-মনাফ হইজেন যোহরাপুত্র আব্দে-মনাফ, আর পিতার বংশের আব্দে-মনাফ ছিলেন উক্ত আব্দে-মনাফের পিতা যোহরার ভাতা "কুছাই"-এর পুত্র। অর্থাৎ হযরতের ষষ্ঠ উদ্ধিতন পিতা "কেলাব"—তাঁহার ত্ই পুত্র ছিল (১) কুছাই (২) ঘোহরা। "কুছাই"-এর এক পুতের নাম ছিল আব্দে-মনাফ; তাঁহার বংশধরই হ্যরতের পিতা আবহুলাহ। ভদ্রপ যোহরার এক পুত্রের নামও আব্দে-মনাফ ছিল তাঁহার বংশধরই হ্যরতের নানা ওয়াহ্ব। ( সীরতে ইবনে হেশাম—১০৪)

হয়রতের পিতৃবিয়োগ ঃ

মতভেদ থাকিলেও সাধারণতঃ ঐতিহাসিকগণের সাবাস্ত ইহাই যে, নবীন্ধী (দঃ) মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় তাঁহার পিতা থান্ধা আবহুলার মৃত্যু হইয়াছিল। সম্পর্কে ছই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়—(১) আবছল্লাহ সিরিয়ার বাণিজ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে মধ্যপথে অমুস্থ হইয়া তিনি স্বীয় পিতার মাতুলদেশ মদিনায় গিয়াছিলেন। সেই রোগেই তথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল এবং তথায়ই তিনি সমাহিত হইয়াছিলেন। (২) মকায় খাছের অভাব দেখা দেওয়ায় আবছল মোতালেব স্বীয় মাতুলদেশ খেজুরের এলাকা মদিনায় খেজুরের জন্মখাজা আবছলাহকে পাঠাইয়াছিলেন। তথায় তিনি অমুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং দেই রোগশযাগ্রই তথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। (তারীখে তবরী, ২—৮)

খাজা আবছলার মৃত্যু তাঁহার ২৫ হইতে ৩০ বংসর বয়সের মধ্যে হইয়াছিল এবং নবী (দঃ) ছই মাস কালের মাতৃগতে ছিলেন; কাহারও মতে পিতার মৃত্যুকালে নবীজীর ভূমিষ্ঠ হওয়ার ছই মাস বাকী ছিল ( যোরকানী, ১—১০৯)।

#### সত্যের প্রাধান্য দ্বারা হযরতের আবির্ভাবকে অভ্যর্থনা ঃ

ধরাপৃষ্ঠে হ্যরতের আগমন উপলক্ষে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়া ছিল, যাহা দৃষ্টে মনে হয় যেন খোদায়ী কুদরতের পক্ষ হইতে হক্ত, ও সত্যের বিকাশ এবং উহার প্রাধান্ত হ্যরতের শুভাগমনকে অভ্যর্থনা করিতেছিল এবং সম্বর্জনা জানাইতে ছিল।

তন্মধ্যে আছ্ হাবে-ফীল বা হাভী এয়ালা রাজা— আব্রাহার ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘটনার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে। ছুরা "ফীল" বা আলাম-তারার মধ্যে এই ঘটনার দিকেই বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

ইয়ামনের শাসনকর্তা খুর্চান ধর্মীয় আব্রাহা কা'বা শরীফের দিক হইতেলোকদের আকর্ষণ ফিরাইবার জন্ম ইয়ামানের রাজধানী "সানা" শহরে অতি জাকজমকপূর্ণ একটি গির্জ্জা তৈরী করিয়াছিল। আরববাসী একজন লোকের দারা উহা কদর্ম্য বা ভন্মীভূত হইলে আব্রাহা আরবীয় কা'বা শরীফের উপর ক্ষেপিয়া উঠে এবং উহাকে ধ্বংস করার জন্ম হস্তী সম্বলিত বাহিনী লইয়া মক্কার দিকে যাত্রা করে। পথিমধ্যে ছই স্থানে কা'বা শরীফের ভক্তগণ তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, কিন্তু তাহার বিরাট শক্তির মোকাবিলায় সকলেই পরাজিত হয়। আবরাহা তায়েফের পথে মক্কার অনতি দ্রে "মোগদ্মেস" নামক স্থানে পৌছিয়া তথায় অবস্থান করিল। আবরাহা তথা হইতে তাহার একজন জেনারেলকে কিছু সংখ্যক সৈম্পসহ মক্কায় পাঠাইল; সেই জেনারেল মক্কায় আসিয়া ধন-সম্পদ লুঠন করিয়া নিয়া গেল। মক্কার সন্দার হয়রতের পিতামহ আবহল মোত্তালেবের ছই শত বা ততধিক উটও লুঠিত হইল। মক্কার লোকেরা বাধা দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সেই পরিমাণ শক্তি মোটেই ছিল না।

অতঃপর আবরাহা দ্বিতীয় একজন লোক পাঠাইল এই কথা বলিয়া যে, তুমি মক্কায় যাইয়া উহার সন্দারকে থোঁজ করিয়া বাহির করিবে এবং তাহাকে আমার এই প্রগাম পৌছাইবে যে, আমি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসি নাই; আমি আসিয়াছি শুধু কা'বা গৃহকে ভাঙ্গিবার জন্ম। তাহারা যদি আমাকে আমার এই কাজে বাধা না দেয় ভবে ভাহাদের মধ্যে রক্তারক্তির প্রয়োজন নাই এবং তাহারা যদি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না চায় ভবে সেই সন্দার যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসে।

আবরাহার দৃত মক্কায় আদিয়া তৎকালীন তথাকার সন্দার হ্যরতের পিতামহ আবহুল মোতালেবকে খুঁজিয়া বাহির করিল এবং তাঁহাকে আবরাহার প্রগাম পৌছাইল। আবহুল মোতালেব বলিলেন, আমরা আবরাহার সঙ্গে যুদ্ধ চাই না। আর কা'বা গৃহ আল্লার ঘর; আল্লাহ যদি তাঁহার ঘর রক্ষা করেন করিবেন; আর যদি তিনি আবরাহাকে সুযোগ দেন তবে তাহাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নাই। আবরাহার দৃত বলিল, তবে আপনি আমার সঙ্গে চলুন; তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাতের জন্ম আমাকে বলিয়াছেন।

আবরাহার সহিত আবহুল মোত্তালেবের সাক্ষাত ঘটিল। দোভাষীর মাধ্যমে আবরাহা আবহুল মোত্তালেবকে তাঁহার কোন আব্দার থাকিলে তাহা প্রকাশ করিতে বলিল। আবহুল মোত্তালেব বলিলেন, আপনার লোক আমার পশুপাল নিয়া আসিয়াছে তাহা প্রত্যার্পন করা হউক। আবরাহা বলিল, প্রথম সাক্ষাতে আমি আপনার প্রতি প্রজাশীল হইয়া ছিলাম, কিন্তু আপনার কথা শুনিয়া আমার মন আপনার প্রতি বিতপ্রদ্ধ হইয়া উঠিল। আপনি সামান্ত মালের জন্ত আমার নিকট আব্দার করিলেন, আর আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষদের ধর্মীয় কা'বা ঘরটির জন্ত কোন আব্দার করিলেন না! আবহুল মোত্তালেব বলিলেন, দেখুন! আমি পশুপালের মালিক, তাই আমি পশুপালের কথা বলিলাম। কা'বা গৃহের মালিক (আমি নহি, অন্ত) একজন আছেন; তিনি হয়ত উহাকে ভালায় বাধা দিবেন। আবহুল মোত্তালেব বলিলেন, তাহা আপনি জানেন, আর তিনি জানেন। অভংপর আবরাহা আবহুল মোত্তালেব বলিলেন, তাহা আপনি জানেন, আর তিনি জানেন। অভংপর আবরাহা আবহুল মোত্তালেবের পশুপাল ফিরাইয়া দিল।

আবহল মোত্তালের মকায় আসিয়া লোকদিগকে একত্রিত করিল এবং সমবেত ভাবে কা'বা দ্বারে যাইয়া পরওয়াদেগারের নিকট আরাধনা করিল; আবরাহা বাহিনীর মোকাবিলায় সাহায্য প্রার্থনা করিল। আবহল মোত্তালের কা'বা দ্বারের কড়া ধরিয়া আবেগপূর্বভাবে বলিলেন, "হে আল্লাহ! একজন মান্ত্রম সোল-ছামান রক্ষা করিয়া থাকে; আপনি আপনার ঘর ও উহার ছামান রক্ষা করুন। আগামীকল্য শত্রু এবং উহার শক্তি যেন আপনার শক্তির উপর জয়ী হইতে না পারে। অতঃপর আবহল মোত্তালের লোকদেরকে লইয়া পাহাড়ের উপর আশ্রয় নিল এবং কা'বার সহিত আবরাহা কি করে তাহা দেখিবার অপেক্ষায় থাকিল।

পরদিন প্রভাতে আবরাহা দন্তের সহিত দৈয়্যবাহিনী লইয়া মকায় প্রবেশের জক্য অগ্রসর হওয়ার ব্যবস্থা করিল। তাহার প্রধান হাতীটির নাম ছিল—"মাহমুদ" সেই হাতীটি সর্ব্বাগ্রে চলিবে, কিন্তু সেই হাতী মকার দিক পথে কিছুতেই অগ্রসর হয় না, বিসয়া পড়ে। অয়্য যে কোন দিকে চালাইলে সে চলে, কিন্তু মকার দিকে চলে না। এই বিভ্রাটের মধ্যেই হঠাং সমৃদ্র দিক হইতে ঝাকে ঝাকে এক শ্রেণীর পাখী উভিয়া আদিতে লাগিল; প্রতিটি পাখীরই মুখে ও তুই পায়ে—মোট তিনটি কাঁকর। পাখীগুলি আবরাহা বাহিনীর উপর সেই কাঁকরসমূহ ফেলিতে লাগিল; আল্লাহ তায়ালার কুদরত —যে কোন দৈয়্য বা হাতীর উপর একটি কাঁকর পতিত হইলেই দে ধ্বংস হইয়া ঘাইত। এই ভাবে সেই বাহিনীর বিরাট অংশ ধ্বংস হইল এবং ছিল্ল ভিল্ল হইয়া গেল। তাহাদের অবস্থা পবিত্র কোরআন ছুরা. আলাম তারায় নিয়রপ ব্যক্ত হইয়াছে—

"হে প্রিয় নবী। আপনী কি খবর রাখেন না—কি অবস্থা করিয়াছিলেন আপনার পরওয়ারদেগার হাতীওয়ালা বাহিনীর ? তাহাদের সমুদয় চেষ্টা কি বার্থ করিয়া দিয়াছিলেন না ? তাহাদের উপর তিনি পাঠাইয়া দিয়া ছিলেন, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী; সেই পাখী তাহাদের উপর ফেলিতেছিল শক্ত কাঁকর। ফলে তিনি তাহাদিগকে ভক্ষিত তৃণের স্থায় ছিল্ল করিয়া দিয়া ছিলেন।"

ঘটনার সত্যতা প্রমানে একটি বিষয়ই যথেষ্ট যে, উল্লেখিত ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিবার মাত্র ৪০ হইতে ৫২ বংসরের মধ্যে পবিত্র কোরআনের ছুরা "আলামতারা" নাযেল হইয়া ছিল; তথন উক্ত ঘটনার সময়কালের অনেক লোকই আবরাহার দেশ ইয়ামান এবং ঘটনার শহর মন্ধায় ও উহার পার্শবর্তী এলাকায় বিভ্যমান ছিল। তাহাদের বর্ত্তমানে ও সম্মুথে পবিত্র কোরআনের উক্ত ছুরা প্রচারিত হইয়াছে; তাহারা সকলেই কোরআনের বিরোধী দলভুক্ত ছিল। যদি কোরআনের বর্ণনায় বিন্দু মাত্রও অবান্তবতা থাকিত তবে নিশ্চয় তাহারা উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিত এবং সেইরূপ কোন প্রতিবাদ হইয়া থাকিলে তাহা মুছিয়া যাওয়ার মত ছিল না। কারণ, প্রতি যুগেই কোরআনের শক্রর আধিক্য ছিল।

আবরাহা বাহিনীর বহুসংখ্যক ধ্বংস এবং অবশিষ্টরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। স্বয়ং আবরাহার গায়েও কাঁকর পড়িয়া ছিল, কিন্তু সে সঙ্গে সালাক হয় নাই; তাহার\* শরীরে পাঁচা লাগিয়া গিয়াছিল। আফুল হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরের অংশ টুকরা টুকরা হইয়া খসিয়া পড়িতেছিল এবং সেই ঘা হইতে সর্ব্বদা পুঁজ

কাকবের ক্রিয়ায় মৃল রোগ তাহার হইয়াছিল "বদস্ত" এবং বিশে বদস্ত রোগের আরম্ভ ঐ
সময় হইতেই হইয়াছিল; বদক্তের দানা হইয়া তাহার শরীরে পচা লাগিয়া ছিল। (বোরকানী ৮৮)

প্রবাহিত হইত ; এইরূপ ঘৃণিত ও কদর্য্য অবস্থায় দীর্ঘ দিন ভোগার পর অবশেষে বক্ষ ফাটিয়া দিল-কলিজা বাহির হইয়া পড়িলে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

এই ঘটনায় সমগ্র আরবে কোরেশ বংশের প্রভাব অনেক বেশী বাড়িয়া ছিল। প্রাকৃত প্রস্তাবে এই ঘটনা হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামেরই বরকত ছিল; হয়রত(দঃ) তথন ত্নিয়াতে পদার্পণের প্রথম ধাপে তথা মাতৃগর্ভে ছিলেন।

এই ঐতিহাসিক ঘটনার বংসরই—ঘটনার ৫০ বা ৫৫ দিন পর হযরত (দঃ) ভূমিষ্ট হন। ঐ বংসর রবিউল আউয়াল মাসে হযরতের জন।

#### বেলাদং বা গুভ জন্ম ঃ

এই সুসজ্জিত বিশ্বস্থারা যেই মহানের প্রদর্শনী (Excibition), নিখিল সৃষ্টি যেই মহান স্বান্থের বিকাশ উদ্দেশ্যে, ছয় হাজার বংরের অধিককাল হইতে এই ধরণী যেই মহামানবের প্রতীক্ষায়, ভূবন-কাননে যেই ফুলের আশায় তাকাইয়া ছিল সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি; আজ সেই মহানের শুভ পদার্পণ হইবে এই ধরণীতে, ক্রেই মহাকুলের কুঁড়ি জন্ম নিবে এই উভানে।

হযরত নৃহ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূছা, হযরত ঈসা আলাইহিম্স-দালাম শুভ সংবাদ দান ও শোহরত করিয়াছিলেন যে মহানবীর, অগণিত নবীগণের পরিক্রম শেষ করিয়া শোভা যাত্রার শেষে বিশ্ব-সভার মহাসমাবেশকে অলফুত করিবেন যে মহামান্তি মহাপুরুষ—আজ সেই মহামহিমের শুভাগমন হইবে বিশ্বভূবনে।

চন্দ্র মাস রবিউল-আউয়াল ১২, ১০, ৯, ৮ বা ২ তারিখ সোমবার—দিনও নয়; রাজও নয়—আলো-আঁধারে ছোবেহ-ছাদেকের শাস্ত-শুভ আলোক-রেখা গগণ-প্রাপ্তকে মনোরম করিয়াছে, স্লিগ্ধ বায়ুর শীতল প্রবাহ ধরাপৃষ্ঠকে প্রফুল্ল আমোদিত ও পুলবিত করিয়াছে। এই অপরূপ মৃহুর্ত্তে বিবি আমোনা প্রস্ব-অবস্থা অনুভব করিলেন; অভিনন্দন ও অভ্যর্থনার আয়োজন চলিল গগণে-ভ্বনে। আল্লাহ তায়ালা আদেশ করিলেন, ফেরেশতাগণকে খুলিয়া দাও আসমানসমূহের সকল দরওয়াজা; খুলিয়া দাও সমস্ত বেহেশতের সকল দরওয়াজা (যোরকানী, ১—১১১)। বিবি আমোনা দেখিলেন, তাঁহার কৃতির অপূর্ব্ব নূরে উজালা হইয়া গিয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন, এক অপরূপ দৃশ্য—নিজ গোত্রীয় আব্দে-মনাফ বংশের নারী আকৃতির দীর্ঘ কায়া বিশিষ্ঠা কতিপয় স্বর্গীয় লাবণয়ময়ী মহিলা তাঁহার শিয়রে উপস্থিত; তাঁহারা বিবি আমেনাকে ঘিরিয়া বসিলেন। বিবি আমেনা অবাক। কাহাকেও কোন খবর দেই নাই, এই মৃহর্গে ইহারা কিরূপে থোঁজ পাইলেন? কোথা হইতে আসিলেন? কাহারা ইহারা? সঙ্গে সঙ্গের দানে তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, আমরা হইতেছি—কাহারা ইহারা? সঙ্গে সঙ্গের দানে তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, আমরা হইতেছি—

বিবি আছিয়া, বিবি মরয়াম\* এবং কতিপয় বেহেশতী হুর (যোরকানী ১—১১২)। এতদ্ভিন্ন বিবি আমেনা আরও অলৌকিক বহু কিছু দেখিতে ছিলেন।

বিবি আমেনার বর্ণনা—প্রসব ব্যথার দঙ্গে দঙ্গে আমি মোহাম্মদ ছালালাছ আলাইহে অসালামকে ধর্ণী বুকে দেখিতে পাইলাম; ভূমি স্পর্শকালে তিনি উভয় হাতের উপর ভর করিয়া সেজদারত ছিলেন (যোরকানী ১--১১২)। তাঁহার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের স্থায় উজ্জল ছিল; তাঁহার দেহ মোবারক হইতে মোলকের স্থবাস ছড়াইতে ছিল (ঐ ১১৫)। ঐ সময় এক অপূর্ব গুলু মেঘ সাদৃস্থ আলোমালা আসিয়া তাঁহাকে আরত করিয়া ফেলিল; সঙ্গে সঙ্গে আমার কানে ধ্বনিত হইল—"জলে-স্থলে সারা জাহানে তাঁহাকে ভ্রমণ করাইয়া নিয়া আস"; কিছু সময় তিনি আমার দৃষ্টির অন্তরালে রহিলেন (ঐ ১১২)। তিনি যখন ভূপৃষ্ঠে পদার্পণ করিলেন তাঁহার সঙ্গে এক অসাধারণ নূর—জ্যোতি বা আলো নির্গত হইল যদ্ধারা পূর্ব্ব-পশ্চিম সমগ্র জগত যেন আলোকিত হইয়া গিয়াছিল, সেই আলোতে স্কুর সিরিয়ার ইমারতসমূহ উদ্ভাসিত হইয়াছিল ই। হয়রত (দঃ) মাতৃগভ হইতে সম্পূর্ণ পরিদ্ধার পরিছের পাক-পবিত্র অবস্থায় আগমন করিয়াছিলেন (ঐ ১১৭)।

এমতাবস্থায় মোন্তফা-চরিতের উল্লেখিত উক্তি অলীক ও অমূলক হওয়ায় দন্দেহ থাকে
কি? পরিতাপের বিষয় এই অলীক ও অমূলক মত,টাকে প্রমাণিত করার জন্ত হুইটি আরবী

বিবি আছিয়া এবং বিবি মরয়ামের আগমন অতি সাময়য়য়পুর্ণ; বিবি আছিয়ার
ভাগতিক স্বামী "ফেরাউন" চিরজাহায়ামী, আর বিবি মরয়ামের কোন জাগতিক স্বামী ছিল না।
তাঁহারা উভয়ে বেহেশতে নবীজীর চিরস্কীনী হইবেন।

রুলালোচনা—মোন্ডফা-চরিতে বিবি আমেনার এই নূর বা জ্যোতি দর্শনকে স্বপ্লের দেখা বলা হইয়াছে, ইহা নিছক ভূল। বলা হইয়াছে—"বিবি আমেনা স্প্রযোগে ঐ সকল ঘটনা সন্দর্শন করিয়াছেন বলিয়া সকলে সমস্বরে স্বীকার করিতেছেন।" এই উক্তি ভাহা মিখ্যা; প্রবাপের কেহই এই ঘটনাকে স্থপ্ন বলেন নাই। সীরতশাস্তে পাঁচশত বংসরের অধিক প্রের বোধারী শরীক্ষের ব্যাখ্যাকার আলামা কাসভালানী কর্তৃক সঙ্কলিত "মাওআছেবে-লুহুনিয়্যাহ" কেতাবে (২২ পৃ:) একাধিক ঐতিহাসিক বর্ণনা ছারা এই জ্যোতির বিকাশকে বাস্তব বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। "যোরকানী" নামক কেতাবে (১১৬ পৃ:) ঐ জ্যোতি-দর্শন স্থপ্রে নয় বরং বাস্তব বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবী (র:) তাঁছার "নশক্রত, তীবে" (১৬ পৃ:) এবং মুক্তী শ্রুকী সাহেব তাঁহার "সীরতে খাতেমূল-আফিয়ায়" (২৫ পৃ:) ঐ জ্যোতি-দর্শনকে বাস্তব বলিয়াছেন। বোধারী শ্রীক্রের প্রস্কির ব্যাখ্যাকার হাণীছ শাস্তের হাফেজ ইবনে-হল্লর (র:) বাস্তবরূপে উক্ত জ্যোতি-দর্শনের বর্ণনাকে ছহীহ-শুদ্ধ-সঠিক বলিয়াছেন এবং ইছার সমর্থনে বিভিন্ন মোহাদ্দেছগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (যোরকানী ১১৬পঃ)।

নবীজীর নূরে সারা বিশ্ব আলোকিত হইবে, তাই তাঁহার শুভাগমন লগ্নে এই নূরের বিকাশ ছিল। নবীজী নিজেই সেই নৃত্তের সন্তা ছিলেন; আল্লাহ ভায়ালা বলিয়াছেন— قَدْ جَادَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُـوْرُ وَ كَتَابُ مِّينِ يَهْدِي دِلهُ اللَّهُ مَنِ الَّذِيمَ ر ضَرًا نَا اللَّهُ السَّلَامِ وَيُخُوجُهُمْ مِّنَ الظُّلَمْتِ إِلَى النُّورِ بِاذْنا

"আসিয়া গিয়াছে আল্লার তরফ হইতে তোমাদের নিকট এক মহান নূর এবং সুম্পষ্ট কেতাব; এই নূর ও কেতাব দারা আল্লাহ তায়ালা শান্তির পথে অগ্রগামী করিবেন ঐ লোকদেরকে যাহারা তাঁহার সন্তুষ্টির অভিলাষী এবং তাহাদেরকে <mark>সকল প্রকার অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া নিবেন আলোর দিকে নিজ দয়ায়।"</mark>

আলোচ্য আয়াতে যে নূরের উল্লেখ আছে সেই নূর হইলেন হযরত মোহাম্মদ মোভিফা ছালালাভ আলাইহে অসালাম। সুভরাং তাঁহার গুভাগমনের সঙ্গে নূর বা আলোর বিকাশ চমৎকার সামঞ্জসময়ই বটে। উক্ত আলোতে সিরিয়া উদ্ভাসিত হওয়াও সুন্দর অর্থই রাথে; বহিবিধে ঐ আলোর বিকাশ সর্বপ্রথম দিরিয়ায়ই হইয়া ছিল। মোসলমানগণ সর্ব্বপ্রথম সিরিয়া দেশই জয় করিয়া ছিলেন।

স্তির প্রাণ পেরারা রসূদ মোন্ডফা নবী ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহে অনাল্লামের আবিভাবি ও শুভাগমনে আনন্দের হিল্লোল উঠিল সমগ্র ধরণীতে। যাঁহার জন্ম সমস্ত মধলুকাতের স্ষ্টি, যাঁহার জন্ম আরশ-কুরছি, লোহ-কলম, আসমান-জমিন, মানুষ-ফেরেখতা; আজ তিনি আসিরাছেন শত উর্দ্ধের উর্দ্ধ হইতে এই ধূলির ধরণীতে; তাই

বাক্যের উদ্ধ<sub>ে</sub>তি ব্যবহার করা হইয়াছে—উভয়টিই নিছক প্রবঞ্চনা মাত্র। একটি বাক্যে বিবি আমেনার স্বপ্লের কথা উল্লেখ আছে। এই স্বপ্ন ত বিবি আমেনার গর্ভ ধারণ সময়ের ছিল বলিয়া শীরতে-ইবনে-ছেশামে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রসবের সময়ও ঐরপ নুর দেখা সম্পর্কে। অপর বাকাটি একটি হাদীছ; উহাতে "। 🗦 ু—ক্ষ্মা' শ্ব আছে, উহার অনুবাদ ''অপু দর্শন" প্রবঞ্দা ও সভ্যের অপলাপ বৈ নহে। এই শস্টি চাকুষ এবং প্রত্যক্ষরণে দেখার অর্থেও ব্যবহৃত হয় বলিয়া ছাণোবী ইবনে আব্লাদ (রা:) বর্ণনা করিরাছেন— বোধারী শরীফ ৬৮৬ পঃ এটব্য।

পাঠক! একটি আশ্চর্যান্তনক উক্তির কৌতুক উপভোগ করুন। মরন্থম থা সাহেব বিবি শামেনার উক্ত জ্যোতি-দর্শন অপ্রযোগের ছিল বলিয়া সাব্যস্ত করিতে উল্লেখিত "ক্ষয়া" শবের অর্থ স্বপ্নে দর্শন স্থ্যে নবীজীর উজিরপে হাদীছটির অস্থবাদ করিয়াছেন—''এবং আমার মাতা আমাকে প্রদাব করার সময় যে অথ দর্শন করিয়াছিলেন .....''। সন্তান প্রদাবের কঠিন অবস্থায় প্রস্তির এরূপ গভীর ও মধ্র নিস্তা আসিনে যে দে উহাতে রদীন স্বপ্ন দেখিবে—এই শ্রেণীর হাত্মকর কথা মরছম থা শাহেবদের ভার হাতুড়ে লোকের পকেই সম্ভব। 'মিধ্যার বেদাভিধারীদের অরণশক্তি হয় না।'

হর্ষে ও আনন্দে সমাদৃত করিয়াছে তাঁহাকে নিখিলস্টি, অভিনন্দন জানাইয়াছে তাঁহাকে সমস্ত প্রকৃতি, বহিয়াছে সকলের উপর আনন্দের বহাধারা।

ইয়া নবী দালামৃ আলাইকা ইয়া রস্থল দালামু আলাইকা ইয়া হাবীব দালামু আলাইকা ছালাওয়াতুলাহু আলাইকা আলার নবী তুমি; তোমাকে সালাম! আলার রস্থল তুমি; ডোমাকে সালাম!! আলার হাবীব তুমি; ডোমাকে সালাম!!! তোমার শারণে সালা সালাম !!!!

#### হযরতের শুভ জন্মোপলক্ষে অলৌকিক ঘটনাবলীঃ

হযরতের ভূমিষ্ট হওয়া উপলক্ষে অনেক অলোকিক ঐতিহাসিক ঘটনাই ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কতিপয় ঘটনা এই—

পারস্থের অগ্নিপুদ্ধকণণ তাহাদের কেন্দ্রীয় একটি অগ্নিকুগুলী এক হাজার বৎসর হইতে প্রজ্ঞলিত করিয়া রাথিয়াছিল। হয়তে রমুলুলাহ ছাল্লাল্লাত আলাইতে অসাল্লামের ভূমিষ্ট হওয়ার রাত্রে হঠাৎ সেই হাজার বৎসরের অগ্নিকুণ্ডলী নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন দেব-দেবীর বহু মূর্ত্তি ঐ রাত্রে অধঃমুখী পতিত হইয়া ছিল, কা'বা গৃহের দেব-মৃর্ত্তিগুলি ভূলুগ্রিত হইয়াছিল। ইঙ্গিত ছিল যে, এক আলার এবাদৎ উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে এবং অক্যাক্ত বস্তু নিচয়ের পূজার অবসান অত্যাসন্ন। এতদ্বিন্ন তৎকালীন বিশের সর্ববৃহৎ রাজশক্তি পারস্থ সমাটের শাহী মহলে এ রাত্রে ভূমিকম্প হয় এবং উহাতে রাজ প্রাসাদের চৌদটি স্বর্ণ-চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। ইহাতে ইঙ্গিত ছিল যে, কাফেরী শক্তির ভূক-স্পন ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং উহার পত্ন আসন। আরও অলৌবিক ঘটনা এইরূপ ঘটে যে পারস্তেরই এক বৃহৎ হ্রদ- চাহিদিকে স্থল েষ্টিত বৃহৎ জলাশয় এ রাত্রে হঠাৎ সম্পূর্ণরূপে শুক্ত হইয়া যায়, উহাতে আর পানি আসে নাই। তৎকালীন রোম সামাজের অধীনস্ত সিরিয়া এলাকার একটি এরপ জলাশয়েও হঠাৎ আশ্চর্যজনকভাবে বিরাট পরিবর্ত্তন আসে যে, উহার পানি অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া যায়। ইঙ্গিত ছিল যে, পারস্থ ও রোমের তৎকালীন বৃহৎ কাফেরী শক্তি সমূহের সৌর্য-বীর্যে ভাটা আসিয়া গেল; ঐ সব আর টিকিয়া থাকিতে পারিবে না ‡। (যোরকানী ১২১ পৃঃ)

<sup>্</sup>ব সমালোচনা—ম্থবন্ধে বলা হইয়াছে যে, মোন্ডফা-চরিতের সঙ্গলক মরন্থম আকরম খাঁ সাহেবের মন্ত বড় বাতিক ছিল—তিনি নবীগণের অলোকিক ঘটনাবলীর প্রতি বৈরী ভাবাপর ছিলেন। এই বাহিকের কারণে তিনি কোরআন-হাদীছে হাতুড়ে হইয়াও বহু ঐতিহাসিক সত্যকে এবং ছহীহ হাদীছকে বাজ-বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার ঐ ব্যাধি-বশে নবীজী মোন্ডফা ছাল্লাছাই আলাইহে অলালামের শুভ জন্মোপলক্ষের উল্লেখিত ঘটনাবলীকে নগ্ন ও (অপর পৃষ্ঠার দেখুন)

গগণ-ভূবনের স্থাগত-ধ্বনি, নিখিলের অভিনন্দন ও অভার্থনা এবং অলোকিকের মহাসমারোহ-শোভাষাত্রার মাঝে শুভাগমন হইল মহান অথিতির—শাঁহার আগমন পানে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া আশার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিল দারা প্রকৃতি, অধীর আগ্রহে প্রহর গণিতে ছিল সারা সৃষ্টি। ধরণী পৃষ্ঠে শুভ জন্ম তথা রুহানী ছনিয়া হইতে বস্তুজগতে পদার্পণ এবং ন্বানী আত্মার ন্বানী দেহ সহ জড় দেহের আবরণে আবিভাব হইল পেয়ারা রম্বল মহানবী মোস্তফার!!

মারহাবা ইয়া হাবীবালাহ!
মারহাবা ইয়া রস্কালাহ!!
মারহাবা, ইয়া মারহাবা, ইয়া মারহাবা।
"ছালালাহু আলাইহে অদালাম"

হযুরতের আবির্ভাবে বিশ্বজোড়া প্রতিক্রিয়া ঃ

হ্যরত রস্থুলুলাহ ছল্লোল্লাহু আলাইহে অদাল্লামের আবিভ'াব দারা বিশ্বের উপর অতি বড় এক বিরাট ঘটনা ছিল এবং উহার প্রতিক্রিয়াও ছিল বিশ্বজোড়া। প্রথম খণ্ড ৬নং হাদীছে রোম সম্রাট হেরাক্লিদের বিস্তারিত ঘটনায় উল্লেখ হইরাছে যে, এই

শভদ্র ভাষায় অবান্তব সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহার কর কচি এই সব ঐতিহাসিক বর্ণনাকে ভালবাসে না বিধায় এই সব ঘটনার উল্লেখ এমন বিকৃত ও অভিরঞ্জিত আকারে করিয়াছেন ষে, পাঠক ঐসব সভাকে বেন আপনা হইতেই বিশ্রী, স্থাণিত ও হাস্তাম্পদ গণ্য করিয়া নেয়। সংগ্রকে মিধ্যা সাব্যস্ত করার কত জ্বতা অপকৌশল ইহা!

আরও অতি তৃ:ধের বিষয়—তিনি এইসব ঘটনাবলীর উল্লেখের সন্থিত নিজ হইতে তৃই-একটা আজগৰী অলীক কথা মিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন। ষেমন—"সমন্ত রাজসিংহাদন উলটাইয়া পড়িয়া ছিল, পশু মাত্রই মানুষের মত কথা বিসতেছিল" ইত্যাদি (১৮৮ পৃ:)।

এতদ্ভিন্ন ১৮৭ পৃষ্টায় "বলিতে কজা হয়" বলিয়া এমন একটা বিশ্রী অশালীন অশ্লীল কুফ্চিমন্ন বিবরণের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা একমাত্র তাঁহারই গড়ানো কথা হইবে। আমরা সীরতের কোন গ্রন্থে এই শ্রেণীর বিবরণ দেখি নাই।

চতুর থা সাবেব এই সব অসীক ও কজ্জাকর গহিত কথাগুলিকে সত্য ইতিহাদের সহিত
ভূড়িয়া দিয়াছেন অতি এক জ্বন্ত কুমতলবে। ধে—সাধারণ পাঠক ধেন স্বতঃ ফুর্তই সত্য
ইতিহাদগুলিকেও বিনা দিধায় অধীকার করে। আমরা ধেদব অলৌকিক ঘটনাবলীর আলোচনা
ক্রিয়াত্তি উহা পূর্ববর্ত্তী নোটে উল্লেখিত সমূদয় নির্ভরযোগ্য দীরত গ্রন্থাবলীতেই বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত মোহামদ ছালালাহ আলাইহে অনালামের আবির্ভাবে উর্দ্ধ জগতে প্রতিক্রিয়া স্থিত হওয়া দম্পর্কে পবিত্র কোরআনেই উল্লেখ আছে। বিস্তাধিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ড জিন দম্পর্কীর আলোচনা প্রপ্রবা। নক্ষরোজির উপর প্রতিক্রিয়া স্থিত হওয়া দম্পর্কে প্রথম খণ্ড জন হাদীছ প্রথম। এই ক্ষেক্তে গণক-ঠাকুরদের কার্য্যকলাণ দম্পর্কে শরীয়তের বিধান ও হকুমকে টানিয়া আনা শুধুমাত্র প্রবঞ্চনা উদ্দেশ্যেই হইতে পারে।

প্রতিক্রিয়া নক্ষররাজির উপরও পড়িয়াছিল। তৃতীয় খণ্ডে জ্বিন সম্পর্কে আলোচনায় উল্লেখ হইয়াছে যে, উর্জ্ব জগতের উপরও বিশেষ প্রতিক্রিয়ার স্থ্রপাত হইয়াছিল; যদ্ধন সারা জ্বিন জাতির মধ্যে আলোড়নের স্থিটি হইয়া গিয়াছিল। জ্বিনদের মধ্যে যে, বিরাট আলোড়নের স্থিটি হইয়াছিল উহারই একটি প্রামাণ্য ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে:—

১৬৫৯। হাদীছ :—(৫৪৫ পৃঃ) ওমর রাজিয়াল্লান্থ আনন্তর পুত্র ছাহাবী আবহুলাহ (রাঃ) স্বীয় পিতার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, ওমর (রাঃ) অতিশয় সঠিক অমুমান ও শুক্র ধারণা-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন; যে কোন বিষয়ে তিনি কোন ধারণা ও অমুমান করিলে আমরা কথনও উহার ব্যতিক্রম খটিতে দেখি নাই।

একদা ওমর (রাঃ) বিদয়াছিলেন; ভাঁহার নিকট দিয়া একজন স্থা মায়্র পথ অতিক্রম করিল। ওমর (রাঃ) তাহার সম্পর্কে বলিলেন, আমার ধারণা—এই ব্যক্তি অমোদলেন হইবে; আর যদি দে এখন ঘোদলমান হইয়া থাকে তবে দে পূর্ব্বে নিশ্চা গাক-ঠাকুর (জিন-ভূতের দ্বারা গোপন খবর সংগ্রহকারী) ছিল। এই মস্তব্য করতঃ লোকটিকে ডাকিয়া আনিবার আদেশ করিলেন। তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল; ওমর (রাঃ) তাহার সংমুখেও এ মন্তব্যই করিলেন। সেই ব্যক্তি বলিল, একজন মোসলমানকে এইরূপ বলার সঙ্গতি কি? অর্থাৎ আমি ত মোসলমান। তখন ওমর (রাঃ) তাহাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বল ত তৃমি পূর্ব্বে কিছিলে? দে বলিল, আমি পূর্ব্বে গণক-ঠাকুর ছিলাম। ওমর (রাঃ) তাহাকে জিল্লান করিলেন, যে জ্বিন বা ভূতির সম্পর্ক তোমার সঙ্গে ছিল সে সর্ব্বাধিক আশ্চর্যাঞ্জনক বিষয় তোমাকে কি জানাইয়াছিল প

ঐ ব্যক্তি বলিল, একদা আমি বাজারে ছিলাম, অকস্মাৎ সেই জ্বিনটি ভীবণ আতক্ষপ্রস্ত অবস্থায় আমার নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল, তুমি জান কি ? জ্বিনগণ এক ভীষণ ত্রবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। (তাহারা দীর্ঘকাল হইতে মার্ম জাতিকে নানা প্রকার গঠিত কার্য্যে লিপ্ত রাখিয়া স্বৈরাচারিতার রাজ্য চালাইয়া যাইতেছিল; সেই অবস্থা আর তাহারা বিরাজমান রাখিতে পারিবে না বলিয়া) তাহারা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের তুর্দিনের স্কুচনা হইয়াছে, ফলে তাহারা নিজেদের স্ব কিছু গুটাইয়া ক্রত পালাইবার চেপ্তায় লাগিয়া গিয়াছে।

ওমর (রা:) ঘটনা প্রবণান্তে বলিলেন, তোমার জ্বনটি তোমাকে যে, নৃতন পরিস্থিতির খবর দিয়াছিল উহা সভাই ছিল। আমারও (ইসলাম-পুর্ব্বের) তদ্রেপ একটি ঘটনা আছে—একদা আমি প্রার মূর্ত্তি ঘরে শুইয়া ছিলাম। এক ব্যক্তি আসিয়া মূর্ত্তিগুলির সম্মুখে একটি গোশাবক বলিদান করিল; তখন বিকট আওয়াজে একটি ঘোষণা শুনিতে পাইলাম —তদপেক্ষা বিকট আওয়াজ আমি জীবনে কখনও শুনি নাই। সেই আওয়াজের ঘোষণাটি ছিল এই—হে জালীছ্ (কাছারও নাম)। একটি সাফগ্য অর্জ্জনকারী কর্ম্মের স্ট্রনা হইয়া গিয়াছে, এক স্পণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে— যাঁহার ঘোষণা হইবে, ১৯৯০ মান্ত্রাজে উপস্থিত লোকজন সকলেই ভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। (ওমর (রাঃ) বলেন,) তখন আমি মনে মনে এই পণ করিলাম যে, ইহার তথ্য সঠিক রূপে জ্ঞাত না হওয়া পর্যান্ত আমি ইহার পেছনে লাগিয়া থাকিব। কিছু সময় আমি তথায়ই অপেক্ষা করিলাম এবং পুনরায় এরপ বিকট আওয়াজের সেই ঘোষণাই শুনিলাম—"হে জালীহ্। সাফল্য অর্জনকারী কর্ম্মের স্ট্রনা হইয়া গিয়াছে, স্থপণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, যাহার ঘোষণা হইবে—
১৯৯০ মান্ত্রা প্রিল যে, (হয়রত মোহাম্মদ (দঃ)—) নবীর আবির্ভাব হইয়াছে।
ব্যাখ্যা ঃ—এই ধরণের ঘটনা ইতিহাসে আরও অনেক বর্ণিত আছে। "সীরতে-

ব্যাখ্যা :—এই ধরণের ঘটনা ইতিহাসে আরও অনেক বর্ণিত আছে। "সীরতে-হলবিয়াহ" নামক কেতাবে অনেক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে—

ছাওয়াদ ইবনে কারেব (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন; তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাও এইরূপই। তিনি পূর্ব্বে গণকঠাকুর ছিলেন, একটি জ্বিন তাঁহার সংশ্রবে ছিল। একদা তিনি রাত্রিবেলা তন্দ্রাবস্থায় ছিলেন, তথন ঐ জ্বিনটি আসিয়া তাঁহাকে ধাকা দিল এবং কয়েকটি আরবী বরাত পড়িল যাহার মধ্যে বনী-হাশেম গোত্রে এক মহামানবের আবিভাবের (নব্য়ত প্রাপ্তির) উল্লেখ ছিল।

প্রথম দিন তিনি ঘটনার কোন গুরুত্ব দিলেন না, কিন্তু পর পর তিন দিন একই রূপ ঘটনা ঘটিলে ভিনি মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং মক্কায় উপস্থিত হইয়া হয়রত রম্মলুলাহ (দঃ)কে কভিপয় লোকের মধ্যে দেখিতে পাইলেন। রম্মলুলাহ (দঃ) ছাওয়াদ ইবনে কারেবকে দেখিয়া ভাঁহাকে স্বাদর সন্তামণ জানাইলেন এবং বলিলেন, ভোমার আগমনের মূল ঘটনা আমি জানি। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করার ঘোষণায় কয়েকটি আরবী বয়াতে পড়িলেন। হয়রত রম্মলুলাহ (দঃ) ভাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তি প্রকাশ করিলেন।

আববাস ইবনে মের্দাছ (রাঃ) ছাহাবীর ইস্লাম গ্রহণে এই ধরণের ঘটনাই বর্ণিত আছে। মাযেন (রাঃ) ছাহাবীর ইসলাম গ্রহণেরও এইরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে।

## থাতামে-নবুয়ত বা নবুয়তের মোহর তথা নবুয়তের ছাপ (৫০১ প্রঃ)

মানুষের ব্যক্তিগত পরিচয়ের জন্ম যেরূপ তাহার visible signe বা Distinctive Marks তথা বিশেষ চিহ্ন থাকে এবং পরিচয়ের আবশ্যক স্থলে উহার দ্বারা তাহার পরিচয় হইয়া থাকে, তজ্রপ হয়রত রস্কুস্ক্লাহ ছাল্লালান্ত আলাইহে অসাল্লামের নব্য়তের পরিচয়ের একটি visible signe বা Distinctive Marks তথা বিশেষ চিহ্ন ছিল উহাকেই থাতামে নব্য়ত বা নব্য়তের মোহর বলা হয়। পূর্ববর্তী আসমানী কেতাব সমূহে যেথানে হয়রতের পরিচয়ের উল্লেখ ছিল তথায় এই মোহরে-নব্য়তের উল্লেখ বিশেষরূপে বিভ্যান ছিল এবং পূর্ববর্তী নবীগণের উন্মতের আলেমগণ উহা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন ("প্রথম বহির্দেশ গমন" আলোচনায় বর্ণিত বোহায়রা পাজির ঘটনা এবং ''সিরিয়া সফরে হয়রত' আলোচনায় নাছ্ত্রা পাজির ঘটনা জয়ব্য)। তাহাদের অনেককে ইসলাম গ্রহণের পূর্বক্ষণেও এই মোহরে-নব্য়তের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে দেখা যাইত।

ক্ষায়ী বা খুঠান ধর্মীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সাল্মান ফারেমী (রাঃ) যাঁহার উল্লেখ ইতিপ্র্বেভ হইয়াছে, তিনি শেষ নবীর আবিভাবের প্রতিক্ষায় ঐতিহাসিক সাধনা করিয়া শেষ পর্যান্ত মদিনায় পৌছিয়াছিলেন। তিনি হযরতের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঠিক পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে হযরতের পেছন দিকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হযরত (দঃ) উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, সালমান তাঁহার মোহরেনব্য়ত দেখিতে চাহিতেছে, তাই হযরত (দঃ) তাঁহার গায়ের চাদর কাঁধের উপর হইতে একটু ছাড়িয়া দিয়া মোহরেনব্য়তকে উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। সালমান উহা দেখা মাত্র তংকণাং উহাকে চুম্বন করতঃ বলিয়া উঠিলেন— মান্ত বিভাগ তিলিন এটা এ৪টা আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি বাস্তবিকই আল্লার রম্মুল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।" (যোরকানী, ১—১৫৪)

মোহরে-নব্যতের বিস্তারিত বিবরণ পূর্ণরূপে বিভিন্ন হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে। উহা হ্যরতের পূর্চে কাঁধদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল, ঠিক মধ্যস্থলে নয়, বরং একটু বামদিকে—
বাম কাঁধের চৌড়া হাড়ের মাথা বরাবর স্থানে ছিল। চামড়ার নীচে উর্দ্ধমুখী একটি
গুট্লির স্থায় ছিল। পরিমাণে কব্তরের ডিমের স্থায় ছিল। কতিপয় লোমে বেষ্টিত
ছিল। উহা হইতে মোশকের স্থান্ধি অন্তত্ত্ব হইত। উহার উপর নূর পরিদৃষ্ট হইত।

প্রথম খণ্ডে : ৪২নং হাদীছ—ছায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাং) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমার খালা আমাকে হয়রত রমুলুলাহ ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লামের নিকট লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, ইয়া রমুলালাহ। আমার এই ভাগিনাটি রুয়। তৎক্ষণাৎ হয়রত (দঃ) আমার মাধার উপর তাঁহার হাত বুলাইলেন এবং আমার জন্ম কলাগি ও মললের দোওয়া করিলেন এবং অজু করিলেন; আমি তাঁহার অজুর অবশিষ্ট বা অজ-ধৌত পানি পান করিলাম। অতঃপর আমি হয়রতের পেছনে আসিয়া দাঁড়াইলাম তখন তাঁহার মোহরে-নব্য়ত আমি দেখিয়াছি; উহা তাঁহার কাঁধছয়ের মধ্যভাগে ছিল পরিমাণে নব বধুর জন্ম নির্মিত তাঁবুর ঘুটির তায়।

মোহরে-নব্যতের পরিমান ব্ঝাইবার জক্ম আলোচ্য হাদীছে যে দৃষ্ঠান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে উহা আরব দেশে সচরাচর ব্যবহাত বস্ত ছিল। আমাদের পক্ষে সহজ দৃষ্ঠান্ত মোছলেম শরীফের এক হাদীছে উল্লেখ আছে—"কব্তরের ডিমের কায়।"

বিশেষ দ্রপ্রাঃ—মোহ্রে-নব্য়ত হ্যরতের জন্মগত ছিল, না—পরে উহা স্থাই হইয়াছিল সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। পরে স্থাই হওয়ার সিদ্ধান্তেও কাহারও মতে ত্থ মাতার নিকট থাকাকালে বক্ষ বিদীর্ণ করণ সময়ে, কাহারও মতে নব্য়তের বিকাশকালে, কাহারও মতে মে'রাজ উপলক্ষে। (যোরকানী ১৬০)

#### र्गत्रत्त गंग (००० पृः)

নবীজীর নাম করণ সম্পর্কে ছুইটি বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। একটি বর্ণনা—
বিবি আমেনা হুইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমার গর্ভকাল ছয় মাস
অতিক্রাস্ত হুইলে একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম, এক আগন্তক আমাকে বলিতেছে,
বিশ্বের সর্বেগিত্তম ব্যক্তিকে তুমি গর্ভে ধারণ করিয়াছ। ভূমিষ্ট হুইলে তাঁহার নাম
রাখিবে "মোহাম্মদ" । আর তুমি এই স্বপ্ন গোপন রাখিও। (য়ারকানী, ১—১১১)
দ্বিতীয় বর্ণনা—নবীজীর ভূমিষ্ট হওয়ার সপ্তম দিন তাঁহার দাদা খাজা আবছল
মোত্তালেব মকার বিশিষ্টনেত্র্বল ও আত্মীয়-স্কলকে দাওয়াত দিলেন। সেই উৎসবের
দিন আবছল মোত্তালেব নবীজীর খাত্না করাইলেন এবং নাম রাখিলেন "মোহাম্মদ"।
অনেকের মতে হ্য়ত (দঃ) জন্মগতভাবেই খাত্নাক্ত ছিলেন (য়াত্ল-মায়াদ)।

নাম করণ সম্পর্কে উক্ত বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। "মোহাম্মদ" নাম করণের আসল উৎস বিবি আমেনার স্বপ্ন। নবীজী ভূমিষ্ট হওয়ার পরই বিবি আমেনা খাজা আবছল মোত্তালেবকে সংবাদ পাঠাইলেন, আপনার বংশের চেরাগ একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; আপনি আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যান। আবছল মোত্তালেব ছুটিয়া আসিলেন এবং আদর সোহাগের সহিত নবজাত শিশুকে দেখিলেন। তখন বিবি আমেনা গভাবিস্থায় যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং নাম সম্পর্কে যে আদেশ পাইয়াছিলেন সব কিছু খুলিয়া বলিলেন। আবছল মোত্তালেব নবাগত শিশুকে কোলে লইয়া আল্লার ঘর কাবা শরীকে গেলেন এবং দাঁড়াইয়া আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করিলেন, শোকরগুজারী করিলেন। (সীরতে ইবনে হেশাম ১৬০)।

<sup>↑</sup> সমালোচনা—"মোকফা-চরিত" এবং "বিশ্বনবী" প্রসিদ্ধ গ্রন্থবের পণ্ডিত লিখকগণ আলোচ্য অপের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই অপে প্রাপ্ত নাম "আহমদ" লিথিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তির কোন প্র শাষরা খুঁজিয়া পাইলাম না। আমরা দীরত শাস্ত্রের বিভিন্ন মূল গ্রন্থ দেখিয়াছি; বিশেষতঃ মোন্ডফা-চরিত্রের ফুটনোটে ষে, "কামেল" কেতাবের নাম উল্লেখ আছে উহারও মূল কেতাব দেখিয়াছি। সর্ব্বেই বিবি আমেনার অপের আলোচনায় "মোহাম্মদ" নাম উল্লেখ রহিয়াছে। এইরপ ক্লেরে পাঞ্চিত্যের প্রাধান্ত চলিতে পারে না।

স্তরাং আবত্ত মোতালেব ঐ স্বপ্নের আদেশ নিশ্চয়ই মনে রাখিয়াছেন এবং চিরাচরিত নিয়মামুসারে সপ্তম দিন আনন্দ উৎসবের মাঝে সেই স্বপাদিষ্ট "মোহাম্মদ" নাম আমুষ্ঠানিকরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। "ছাল্লাল্লান্ত তায়ালা আলাইহে অসাল্লাম"

عَن جَهِيرِ بِي مَطْعَمِ رَضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْهُ قَالَ ﴿ وَالْآَاةِ الْمُعَالَىٰ مَنْهُ قَالَ ﴿ وَهُو ا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي خَمْسَةُ اَسْمَاءِ أَنَا الْحَاشِرُ وَأَنَا اَ هُمَدُ وَإِنَا الْمَاحِى الَّذِي يَهْدُوا اللَّهُ بِي الْكُفْرَ وَإَنَا الْحَاشِرُ

الَّذِي يُحْشُرُ النَّاسَ عَلَى قَدَعَى وَ اَنَا الْعَاقِبِ -

অর্থ-জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রস্থলুরাই ছালালাই আলাইহে অদালাম ফরমাইয়াছেন, আমার বিশিষ্ট নাম পাঁচটি, যথা-আমার নাম "মোহাম্মদ" আমার নাম "আহমদ" এবং আমার নাম "মাহী" মুলোচ্ছেদকারী; আমার দারা আলাহ তায়ালা কুফুরীর মুলোচ্ছেদ করিবেন এবং আমার নাম "হা'শের-সর্বপ্রথম ময়দানে-হাশরের দিকে অগ্রগামী; ময়দানে-হাশরের দিকে অগ্রগার হন্তবে এবং আমার নাম "আশের হন্তরা কালীন সমস্ত লোক আমার পদাঙ্কে অগ্রসর হন্তবে এবং আমার নাম "আ'কেব—সর্বশেষে আগমনকারী; (আমার পর কোন নবীর আবিভবি হন্তবে না।)

ব্যাখ্যা ঃ— "মোহাম্মদ" অর্থ অধিক প্রসংশিত; সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টনিচয় পর্যান্ত সকলের প্রসংশার পাত্র তিনি; তাই তাঁহার জন্ম এই নাম পূর্বব হইতেই বিধাতা কর্তৃ ক নির্বাচিত হইয়াছিল। "আহমদ" অর্থ সর্বাধিক প্রসংশাকারী, আল্লাহ তায়ালার প্রসংশাকারীদের মধ্যে হযরত (দঃ) অন্ততম একজন হইবেন, তাই তাঁহাকে পূর্বব হইতেই এই নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। পূর্ববর্ত্তী আসমানী কেতাব সমূহে এবং নবীগণের ভবিষ্যদানীতে তিনি উক্ত তুই নামে বিশেষতঃ "আহমদ" নামে পরিচিত ছিলেন। অক্যান্থ নাম সমূহের তাৎপর্য্য মূল হাদীছেই ব্যক্ত হইয়াছে।

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه تال - अपि । १ والله تعالى عنه تال الله عنه تال الله عنه تال الله عنه تال رسول الله صلى الله على الله عنه وسلم الاتعبون كَيْفَ يَصْرِفُ الله

عَنِي شَدْمَ قَرِيشِ وَلَعْنَهُمْ يَشَدُّمُونَ مَنْ مَمَّا وَيَلْعَنُونَ مَذَمَّمًا وَأَنَا مَحَمَّد -

অর্থ - আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রস্থলুলাহ ছালালাহ আলাইহে অসালাম ফরমাইয়াছেন, তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি ? আমার শত্রু কাফের কোরায়েশরা আমার প্রতি যে সব গালি ও ভর্ৎসনা প্রয়োগ করিয়া থাকে ঐ সবকে আলাহ তায়ালা কিরূপে আমার হইতে সরাইয়া রাখিতেছেন। তাহারা "মোজামাম" নাম বলিয়া গালি ও ভর্ণেনা প্রয়োগ করিয়া থাকে, অ্থচ আমি ত "মোহাম্মন" নামের।

ব্যাখ্যা ঃ— "মোহাম্মদ" শব্দের অর্থ অত্যধিক প্রাসংশিত। কাফের শক্ররা হযরত ছালালান্ত আলাইতে অসাল্লামের গ্লানি করা কালে তাঁহাকে ঐ নামে ব্যক্ত করিত না থেই নামের মূলে প্রসংশিত হওয়ার অর্থ রহিয়াছে; "মোহাম্মদ" নামের পরিবর্ত্তে "মোলাম্মাম" শব্দ ব্যবহার করিত যাহার অর্থ "জঘণ্য—কলুষিত।"

হযরত (দঃ) এই বিষয়টির প্রতি ইঞ্চিত করিয়াই ছাহাবীদের সম্মুখে করুণাময় আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন যে, কি আশ্চর্যাজনক ভাবে আল্লাহ তায়ালা আমাকে শক্রর গ্লানি হইতে বাঁচাইতেছেন। শক্রর মুখের বাক্যই আমার জম্ম রক্ষা কবজ স্বরূপ হইয়াছে। তাহারা "মোজাম্মাম" নামের ব্যক্তিকে গালি দেয়, আমার ত এ নাম নহে; আমার নাম ত "মোহাম্মদ"।

হ্যরতের "মোহাম্মদ" নাম আরশের গায়েও লেখা ছিল এবং হ্যরত ম্ছার উপর যে কেতাব অবতীর্ণ হইয়া ছিল "তৌরাত" সেই তৌরাত কেতাবেও যেখানে হ্যরতের আবিভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদানী করা হইয়াছে এবং হ্যরতের পরিচয় ও গুণাগুণ উল্লেখ করা হইয়াছে সেখানেও "মোহাম্মদ" নাম উল্লেখ হইয়াছে।

কা'বে আহ্বার যিনি ভৌরাত কেভাবের বিশিষ্ট অভিজ্ঞ আলেম ছিলেন এবং তিনি ভৌরাতের অভিজ্ঞতার প্রভাবেই ৬মর রাজিয়ালাছ ভায়ালা আনছর খেলাফতের যুগে ইদলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কা'বে আহ্বার হইতে "মোছ্নাদে দারামী" কেভাবের প্রথম পৃষ্ঠায় তিনটি রেওয়ায়েত উল্লেখ হইয়াছে—কা'বে আহ্বার বলিয়াছেন, ভৌরাত কেভাবে স্পষ্ট ভাষায় লেখা ছিল, "মোহাম্মদ আলার য়মূল হইবেন তাঁহার গুণাবলী ও পরিচয় এই এই হইবে।"

বিশেষতঃ তৃতীয় রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে, বিশিষ্ট ছাহাবী আবহুল্লাই ইবনে আববাস (রাঃ) কা'বে আহ্বারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة

"তৌরাত কেতাবে রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিচয় ও গুণাবলীর বিবরণ কিরূপ পাইয়াছেন ?" কা'বে আহুবার তত্ত্তরে বলিয়াছেন—

''আমরা তৌরাতে তাহার সম্পর্কে এই পাইয়াছি যে, তাহার নাম হইবে "মোহাম্মদ" আবহুলার পুত্র, মকায় জন্মগ্রহণ করিবেন, তায়বা তথা মদীনায় হিজরত করিবেন।" "মোহাম্মদ" অর্থ চরম প্রসংশিত। সারা বিশ্ব এবং বিশ্বাধিপতি রববূল-আলামীন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রসংশা মুখর এবং তিনি সর্বজনীন প্রসংশিত গুণাবলীতে পরিপূর্ণ হইবেন, তাই স্টিকর্তা তাঁহার জন্ম আদিকাল হইতেই এই মহান নাম নির্বাচিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

वाह्नाह ए। शाना कर्डक नवीजीत व्यमःमा भिवज त्कात्रवात व्यत्नक तिहारह। यथा—
قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهُ فَوْرٌ وَكَتْبُ مَّبِينَ \* يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ النَّهُ رِبِانَ نِهُ وَكُورُ جُهُمْ مِّنَ الظَّلَمَةِ اللَّهُ اللَّهُ رِبِانَ نِهُ فِي اللَّهُ رِبِانَ نِهُ اللَّهُ رِبِانَ اللَّهُ مِنَ الظَّلَمَةِ اللَّهُ وَيَهُدِيهُمْ إلى صِراط مَّسْتَقَيْمُ

"হে বিশ্ববাসী। তোমাদের নিকট আল্লার তরফ হইতে বিশেষ নূর আলো বা সত্যের দিশারী তথা রস্থল মোহাম্মদ (দঃ) আসিয়াছেন এবং একটি সুস্পৃষ্ট কিতাব আসিয়াছে। সেই দিশারী এবং কিতাবের সাহায্যে আল্লাহ্-সন্তুটির আসক্ত ব্যক্তিকে শান্তির পথে পরিচালিত করিবেন আল্লাহ্ তায়ালা এবং সকল প্রকার অন্ধকার মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে আলোর দিকে নিয়া আসিবেন নিজ কুপায় এবং তাহাদিগকে সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করিবেন (৬ পাঃ ৭ কঃ)।"

لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ ٱذْهُسِكُمْ مَزْيُزُ عَلَيْهُ مَا مَنْتُمْ حَرِيْصٌ مَلَيْكُمْ فَرَيْدُ عَلَيْهُ مَا مَنْتُمْ حَرِيْصٌ مَلَيْكُمْ بِيكَ مَا مَنْتُمْ حَرِيْصٌ مَلَيْكُمْ بِيكَ وَوُوفٌ رَّحِيمً

"তোমাদের নিকট আসিয়াছেন এক রস্থল তোমাদেরই শ্রেণীভূক্ত। তোমাদের ক্লেশ তাঁহার পক্ষে অসহনীয়, তোমাদের মঙ্গল ও কল্যাণের লালায়িত, ঈমানদারদের প্রতি অতিশয় মেহেরবান ও দয়ালু (১১ পাঃ ৪ রুঃ)।"

الْقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ آسُوَةً كَسَنَةً لِّمِنَ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَاللَّهُ مَا لَا خَر

"বাঁহারা অ লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী তাঁহাদের জন্ম রস্তুলুলাহ উত্তম আদর্শ ও নমুনা (২১ পা: ১৯ রুঃ)।"

"সারা জাহানের জন্ম কল্যাণ ও মঙ্গলের বাহকরপে এবং আমার আশিবাদরূপে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছি।" يَا يُهَا النَّبِيَّ اِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَّ مَبَشِّرًا وَّنَذِيْراً \* وَّدَامِيًا اِلَى النَّهِ اِللَّهُ بِا ذَنِهُ وَسِراً جُا مُّنِيْراً

"হে নবীজী। আমি আপনাকে পাঠায়াছি – সত্যের মাপকাঠিরূপে, সুসংবাদ-দাতা এবং সত্তর্কারীরূপে, আল্লার আদেশ মতে আল্লার প্রতি আহ্বানকারী ও

हुन्न बारलाकरभ (२२ भाः ७ कः)।" وَسَلْلُكُ بِا لُحَيِّ الْمَالِمَةِ केंकन बारलाकरभ (२२ भाः ७ कः)।"

"আমি আপনাকে সভ্যের বাহকরূপে প্রেরণ করিয়াছি ( ২২ পাঃ ১৫ রুঃ )।"

''নিশ্চয় আপনি আমার রম্বলগণের একজন এবং আপনি সত্য ও সরল পথের উপর স্থপ্রতিষ্ঠিত (২২ পা: ১৮ কঃ:)।"

وَالنَّجْمِ إِذَا هُوى \* مَا ضَلَّ صَا حِبُكُمْ وَمَا غَوَى \* وَمَا يَنْطِقْ فَنِ الْهَرَى \* إِنْ هُو إِلاَّ وَهُى يُّوْهِى \*

"শপথ করিয়া বলি, তোমাদের নবী সঠিক সত্য পথ হইতে চুল মাত্রও বিচ্যুত নহেন, ভ্রান্তির লেশমাত্র তাঁহার মধ্যে নাই। তিনি প্রবৃত্তির বশে কোন কথা বলেন না; একমাত্র ওহীপ্রাপ্ত কথাই বলেন (২৭ পাঃ ৫ কঃ)।"

اِ ذَلَكَ لَعَلَى خَلَقِ مَظَيْمٍ

"নিশ্চয় নিশ্চয় আপনি চরিত্রের চরম উৎকর্ষের অধিকারী (২৯ পাঃ ৩ রুঃ)।"

এতদ্তির পূর্বের আসমানী কেতাবেও আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নবীজীর অনেক
প্রশংসা বর্ণিত রহিয়াছে। যথা--

ياً يَهَا النَّبِيِّ اِنَّا اَرْ سَلْنَا اَكَ شَاهِدُا وَ مَبْشُوا وَ نَذِيْرًا وَ حَوْزُ الْاَ مِبْيُنَ اَ نُتَ عَبْدِي وَ رَسُولِي سَهْيَتَكَ الْهَتَوَدِّكَلَ لَيْسَ بَغُظَّ وَ لَا غَلَيْظَ وَ لَا عَلَيْظَ وَ لَا سَتَّابِ ني الْاَسُوا قِ وَ لَا يَدُنَعُ السَّيِئَةَ بِالسَّيِئَةَ وَلَكِي يَّعْفُو وَ يَغْفُرُ وَلَى يَّقْبُفُهُ اللّهُ حَتّى قَيْدًا مَ بِهِ الْهِلَّهَ يَا لَسَيْئَةً وَلَكِي يَعْفُولُ وَ لَا اللّهَ اللّهُ اللّهُ

# وَيَفْتُمْ بِهَا أَفْيِنَا مُمِيًّا وَإِذَانًا صُمًّا وَقَلُوبًا فَلَفًا

প্রতিশ্রুত নবীর জন্ম আমার বাণী-

'হে নবী! আমি আপনাকে সত্য-মিথ্যার, হক্-বাতেলের মিমাংসাকারীরূপে পাঠাইয়াছি, সুদংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠাইয়াছি, শিক্ষা-দিক্ফাহীন লোকদের জন্মও মুক্তির দিশারীরূপে পাঠাইয়াছি। আপনি আমার বিশিষ্ট বন্দা ও আমার প্রেরিড রস্কল। আপনার একটি বিশেষ গুণ আমার প্রতি ভরসা স্থাপন; উহার প্রতিক ম্বরূপ আপনার এক নাম 'মোতাওয়াক্রেল' রাথিলাম।

আমার এই নবী অত্যন্ত কোমল-হৃদয় বিনয়ী, অতি ভদ্র সভ্য ও সাধু, বাজারে যাইয়াও শালীনতার সহিত কথা বলেন—েচঁচাইয়া কথা বলেন না। খারাব ব্যবহারের উত্তর খারাব ব্যবহার দ্বারা দেন না—মাফ করেন ক্ষমা করেন।

আল্লাহ তায়ালা ছনিয়া হইতে তাঁহার বিদায় মঞ্ব করিবেন না যাবৎ না তাঁহার দারা বাঁকা-বক্র সম্প্রদায়কে সোজা করেন যে, তাহারা লা-ইলাহা ইল্লালাহ-এর স্বীকারোক্তি করে এবং যাবৎ না এই কলেমার দ্বারা অন্ধ চোথে জ্যোতি সৃষ্টি করেন, বন্ধ কানকে খুলিয়া দেন, আবন্ধ অন্তকরণকে উনুক্ত করেন। (মেশকাত শরীফ ৫১৬)

১৬৬২। হাদীছ ঃ—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ইন্থদী আলেম নবী ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অদাল্লামের নিকট কয়েকটি দীনার স্বর্ণমূলা পাইত; সে উহার তাগাদায় আদিল। নবী (দঃ) বলিলেন, এখন আমার নিকট তোমার ঋণ পরিশোধের কিছু নাই। ইন্থদী বলিল, আমার ঋণ পরিশোধ না করা পর্যান্ত আমি আপনাকে ছাড়িব না—আপনার দঙ্গে জড়াইয়া থাকিব। রস্থল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তবে আমি তোমার দঙ্গেই বিদয়া থাকিব; সেমতে হ্যরত (দঃ) ঐ ইন্থদীর সঙ্গেই বিদয়া থাকিলেন, এমনকি জোহর, আছর, মগরেব ও এশার নামায ঐ অবস্থায়ই পড়িলেন। ছাহাবীগণ চুপি চুপি ঐ ইন্থদীকে ভয় দেখাইতে ছিলেন এবং ধমকাইতে ছিলেন। রস্থল্লাহ (দঃ) তাহা অন্থভব করিতে পারিলেন; ছাহাবীগণ (ভাবিলেন, হ্যরত তাঁহাদের প্রতি রাগ হইবেন, তাই তাঁহারা) বলিলেন, ইয়া রস্থল্লাহ। এক ইন্থদী আপনাকে আটকাইয়া রাখিবে 
 হ্যরত (দঃ) বলিলেন, অমোসলেম প্রজার প্রতিও অক্যায় করিতে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে নিষেধ করিয়াছেন।

পর দিন এই অবস্থায়ই অনেক বেল। হইলে ইছদী ব্যক্তি কলেমা শাহাদৎ
পড়িয়া মোদসমান হইয়া গেল এবং বলিল, আমার অর্দ্ধেক ধন-সম্পত্তি আলার
রাস্তায় দান করিলাম। সে আরও বলিল, আমি আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছি
তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ ভায়ালা আপনার যে প্রশংসা ভৌরাভ কেতাবে
করিয়াছেন ভাহা প্রভাক্ষ করা যে—"তিনি মোহাম্মদ—পিতা আবহুল্লাহ, তাঁহার

জন্মস্থান মক্কায়, হিজরতের দেশ "তায়বা" তাঁহার রাজ্য অচিরেই সিরিয়া পর্যান্ত পৌছিবে। তিনি কঠোর প্রকৃতির এবং রুক্ষ মেজাযের হইবেন না। (ভত্ত ও সভ্য-শালীন হইবেন যে,) বাজারেও চেঁচাইয়া কথা বলিবেন না। অশ্লীল আচার-ব্যবহার ও অশ্লীল কথা হইতেও পাক-পবিত্র হইবেন।" এই বলিয়া সে পুনরায় স্বীকৃতি ঘোষণা করিল, আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই এবং নিশ্চয় আপনি আল্লার রস্কল। এই ইল্পী বড় ধনাট্য ছিল; তাহার সমুদ্য মাল হয়রতের অধীনে দিয়া দিল যে, আপনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করুন। (মেশকাত শরীফ ৫২১)

সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের প্রশংসার চূড়ান্ড করিয়া দিয়াছেন যথন তিনি স্বরং তাঁহারই সৃষ্টি মোহাম্মদ (দঃ)কে স্বীয় "হাবিব" বা বন্ধু ও দোল্ডরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শিল্পী যথন কোন একটি বিশেষ বস্তুকে তাঁহার পছন্দনীয় সমুদ্য গুণ-গরিমা মাধুরী-স্বমা মিশাইয়া নিখুঁতভাবে গড়ায় এবং উহা তাঁহার মনোমত ও মনোপৃত হয় তথনই সে তাঁহারই হাতে গড়ান বস্তুটিকে ভাল বাসেন উহার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ও আদক্তি জন্মে। স্কুতরাং কোন শিল্প বস্তুর প্রতি স্বয়ং শিল্পীর ভালবাদা ও আকর্ষণ শিল্পী কর্তৃক উক্ত বস্তুর চরম প্রশংসা এবং উহাকে সর্বোচ্চ সম্মান ও শ্রেষ্ঠ্বদানের মহা সন্দই বটে।

বিশ্বশিল্পী স্থিকে প্রাল্লাহ তায়লা হ্যরত মোহাম্মদ মোক্তফা (দঃ)কে এমন ভালবাদিয়াছেন যে, তাঁহাকে "হাবিবুল্লাহ" আল্লার বন্ধু বা দোক্ত আখ্যা দিয়াছেন। রম্মুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

إِنِّي قَائِلٌ قَوْلًا غَيْرَ فَتَحْرِ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ ..... وَإِنَا حَبِيْبُ اللَّهِ

"আমি একটি তথা প্রকাশ করিতেছি—গর্ব করার উদ্দেশ্যে নয়, ইব্রাহীম (আঃ) "ধঙ্গীলুরাহ অর্থাৎ আল্লার সঙ্গে দোস্তি করিয়াছেন, আর আমি "হাবিবৃল্লাহ" অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ আমার সঙ্গে দোস্তি করিয়াছেন—আমাকে দোস্ত বানাইয়াছেন।"

মোহাম্মন মোস্তফা (দঃ)কে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসিয়াছেন—চরম ভালবাসা দিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি তাঁহার আকার-আকৃতি তথা অনুসরণ অনুকরণ অবলম্বন করিলে আল্লাহ তায়ালা তাহাকেও ভালবাসিবেন। এই তথ্য স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোর্যানে ঘোষণা দিয়াছেন—

وم دورو و مرور الله فا تبعوني وم رور دو دو الله قل إنكنتم تعبون الله فا تبعوني يحبيكم الله

"হে আমার প্রিয় নবী। আপনি বিশ্ববাদীকে বলিয়া দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাদ তবে আমার অনুদরণ অনুকরণ অবলম্বন কর; তাহা হইলে স্বয়ং আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাদিবেন (৩ পাঃ ১২ রুঃ)। এই আয়াতের মর্ম হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে আসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ তায়ালার চরম ভালবাসার পাত্র হওয়ার এক উজ্জল প্রমান; আর ইহাই হইল আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রশংসিত হওয়ার মহা সনদ।

হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের অনুসরণ অনুকরণ অবলম্বনে যে কেহ ধন্ম হইতে পারিবে সে-ই আল্লাহ তায়ালার ভালবাসার পাত্র হইবে, অতএব স্বয়ং মোহাম্মদ (দঃ) যে আল্লাহ তায়ালার কিরূপ ভালবাসার পাত্র ভাহা পরিমাণ করা যাইতে পারিবে কি ? আর স্ষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক এইরূপ ভালবাসা দান ইহা তাঁহার চরম প্রশংসা।

আল্লাহ তায়ালা আদর ও সোহাগ করিয়া নিজের "মাহ্মুদ" নামের ধাতু হইতে "মোহাম্মদ" নামকে বাহির করিয়াছেন। এস্থলে আদর ও সোহাগের কি বিচিত্রময় বিকাশ যে, "মাহ্মুদ" অর্থ প্রশংসিত এবং 'মোহাম্মদ'' অর্থ চরম প্রশংসিত।

এই বাক্যটিই রস্থলুলাহ ছাল্লালান্ত আলাইহে অসাল্লামের কবি---বিশিপ্ত ছাহাবী হাচ্ছান (রাঃ) কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন---

আলাহ (আদর ও দোহাগ করিয়া) নিজের নাম হইতে তাঁহার নামকে বাহির করিয়াছেন, অধিকন্ত মহান আরশের অধিপতি (আলাহ্) হইলেন "মাহ্মুদ" নামের (যাহার অর্থ প্রশংসিত) এবং হ্যরতে নাম হইল "মোহাম্মদ" (যাহার অর্থ চরম প্রশংসিত)\*

আদর ও সোহাগ ভরা "মোহামদ" নামের বিশ্লেষণে কবি হাজ্ঞান রাজিয়ালাছ
ভায়ালা আনহর উল্লেখিত উক্তিও আলাহ ভায়ালার নিকট অভি মকবুল ও পছন্দনীয় হইয়াছে।
এমন কি এক বিশিষ্ট বৃদ্ধ্য বিলয়াছেন, উল্লেখিত বয়াভটির নিমের অঙ্কিত নক্শা একটি কাগজ খণ্ডে
লিখিয়া সন্তান প্রদেবকালীন বিপদগ্রন্ত প্রস্তির গলায় লটকাইয়া দিলে, ভাহার উপর আলার
রহমত নামিয়া আদিবে এবং সহজ্ব ও সরল ভাবে সন্তান শ্রাদ্ব করিবে। নক্শাটি এঈ—



হ্যরতের অক্যতম দিতীয় নাম হইল "আহমদ"। ইঞ্জিল কেতাবে এবং হ্যরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের মুথে তিনি এই নামেই অধিক ব্যক্ত হইয়াছেন, যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে যে, হ্যরত ঈসা (আঃ) ঘোষণা দিয়া থাকিতেন, "আমার পরে এক নবী আসিতেছেন তাঁহার নাম হইবে আহমদ।"

"আহমদ" অর্থ সর্বাধিক প্রশংসাকারী। আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী তিনি হইবেন, তাই আদি হইতেই তাঁহাকে "আহমদ" নামে ভূষিত করা হইয়াছিল।

এই তুইটি প্রসিদ্ধ নাম ছাড়া হযরতের আরও গুণবাচক অনেক নাম আছে, তন্মধ্যে আন্দোচ্য হাদীছে তিনটি নামের উল্লেখ আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার তাৎপর্যাও বর্ণিত হইয়াছে।

এতন্তির হ্যরতের আরও অনেক নাম প্রচলিত আছে, যথা—"মোতাৎয়াকেল" অর্থ আল্লার প্রতি ভরদা স্থাপনকারী। আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভরদা স্থাপনের গুণটি নবীজীর মধ্যে যে পরিমাণ ছিল তাহার পরিমাপও অন্তের জফ্য সম্ভব নয়। একটি ঘটনাদৃষ্টে সামান্ত অনুমান করা যায়। মকা হইতে মদিনায় হিজরত ছফরে নবীজী (দঃ) আবুবকর (রাঃ) দহ "ছওর" পর্বত গুহায় লুকায়িত আছেন; মকার রক্তাপান্ত শত্রুকল তাহাদের থোঁজ করিতে করিতে ঠিক দেই গুহার কিনারায় আদিয়া পৌছিয়াছে। এমনকি গুহার ভিতরস্থ আবুবকরের দৃষ্টিতে এ শত্রুদের পা পরিদৃষ্ট হইতেছে। আবুবকর (রাঃ) বিচলিত হইয়াছেন; তিনি বলিতেছেন, ইয়ারস্থালাহ। শত্রুয়া নিজ পায়ের দিকে তাকাইলেই আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিবে। সেই মুহুর্ত্তেও নবীজী বলিতেছেন, মেঃ এ। বিচলিত হইও না; আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন" (কোরআন শরীফ)। নবীজীর এই নামটি (অর্থাৎ মোতাওয়াকেল) পূর্ব্বের আসমানী কেতাব তোরাতেও উল্লেখ ছিল।

"আমীন" অর্থ শান্তিকামী বিশ্বস্ত। স্থিকিন্তা ও সৃষ্ট সকলেরই তিনি বিশ্বস্ত ও নির্ভির্নীল ছিলেন। "বশীর" অর্থ সুসংবাদ দানকারী মোমেনকে বেহেশতের, "নাজীর" সতর্ককারী আল্লার আজাব হইতে। "আবত্ল্লাহ" আল্লাহ তায়ালার বিশিষ্ট বন্দা; পবিত্র কোরআনে ছুরা জিন্-এর মধ্যে এই নামটি স্পাষ্টরূপে উল্লেখ আছে। আব্দিয়ত তথা আল্লার দরবারে আত্মনিবেদিত হওয়া ইহা নবীজীর একটি বিশেষ বৈশিষ্টা ছিল। "ছাইয়েদ" অর্থ সদার বা প্রধান; নবীজী নিশিল স্থির প্রধান, নবী ও রস্কলগণের প্রধান। "মোকাফ্ফা" অর্থ সর্বশেষে প্রেরিত; হধরত মোহাম্মদ (দঃ) সর্বশেষ প্রগাম্বর ছিলেন। "নবী-উত্-তৎবা" অর্থ তৎবার নবী; নবীজী গোনাহমুক্ত হওয়া সত্তেও তৎবা করা অতি ভালবাসিতেন। হধরত (দঃ) বলিতেন, হে লোক সকল। তোমরা প্রভ্-পরওয়ারদেগারের দরবারে তৎবা করিও;

আমিও প্রতিদিন একশত বার তওবা করিয়া থাকি। নবীজীর সম্মানে তাঁহার উন্মতের তওবা পূর্ববর্তী উন্মতগণের তুলনায় অধিক এবং শীজ ও সহজে কব্ল হইয়া থাকে। "নবী-উল-মাল্হামাই" অর্থ জেহাদী নবী; হযরত মোহান্মদ (দঃ) এবং তাঁহার উন্মতের স্থায় এত অধিক জেহাদ আর কোন নবী এবং তাঁহার উন্মতের দ্বারা হয় নাই। "চেহাজুম-মুনীর" অর্থ দীপ্ত সূর্য্য; কুফরী, শেরেকী ও গোমরাহীর অন্ধকার দ্ব করণে নবীজী (দঃ) দীপ্ত সূর্যা অপেক্ষা অধিক ভাস্বর ছিলেন।

এত দ্বিন আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নাম হইতে কোন কোন নাম নবীজীর জন্ম পবিত্র কোরআনে উল্লেখ হইয়াছে। যথা—"রউফ" অর্থ অভিশয় স্নেহশীল, "রহীম" অর্থ অভিশয় দয়ালু।

### र्यत्र एव पेशनां ( ००० थः )

من انس رضى الله تعالى عنه قال ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمُ فِي السَّوْقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا اَبَا الْقَاسِم كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّوْقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَا لَـ يُنْفَتَ وَلَيْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (لَمْ اَعْذِكَ) اِنَّمَا دَ عَـ وْتَ هَـ ذَا فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّوُا بِاشْمِي

## وَ لاَ تَكَذَّوْا بِكُنْيَتِي -

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্ল আলাইহে
অসাল্লাম বাজারে ছিলেন। তথায় এক ব্যক্তি "হে আবুল কাসেম।" বলিয়া
(কোন ব্যক্তিকে) ডাকিল। হযরত নবী (দঃ) (যেহেতু আবুল কাসেম নামে
পরিচিত ছিলেন, তাই তিনি) পেছন দিকে তাকাইলেন। এ ব্যক্তি আরজ
করিল, আমি ত (আবুল কাসেম বলিয়া) আপনাকে উদ্দেশ্য করি নাই আমি
ঐ (অপর) ব্যক্তিকে ডাকিয়াছি। তখন হযরত নবী (দঃ) বলিলেন, তোমরা আমার
আসল নামের অমুকরণে নাম রাখিতে পারিবে, কিন্তু আমার যে উপনাম আছে
অস্তু কেহ সেই উপনাম অবলম্বন করিতে পারিবে না।

عن جابر بن مبد الله رضى الله تعالى عنه و हानोछ 3 و الاهاهاد قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاشْمِي وَلاَ تَكَنَّوُا بِكُنْيَتِي

نَا نَّهَا أَنَا قَاسِمُ أَ تُسِمُ بَيْنَكُمْ -

অর্থ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হয়তে নবী ছাল্লাল্লাল্ আলাইহে
অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার আসল নামের অমুকরণে তোমরা নাম রাখিতে পার,
কিন্তু আমার উপনামের অমুকরণে উপনাম অবলম্বন করিও না। কারণ, (আমার
উপনাম "আবৃল কাসেম" যাহার অর্থ বন্টনাধার— আল্লাহ্ তায়ালার কল্যাণ ও মঙ্গল
ভাণ্ডারকে) আমি তোমাদের মধ্যে বন্টন করিয়া থাকি। (৯১৫ পঃ)

ব্যাখ্যা—হযরত রস্থল্লাহ ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের একটি প্রাসিদ্ধ উপনাম ছিল "আবুল কাসেম" যাহার শব্দার্থ—কাসেম তথা বন্টনকারীর পিতা। এই উপনামের একটি সাধারণ স্ত্র এই ছিল যে, হযরতের বড় ছেলের নাম "কাসেম" ছিল, অতএব তিনি আবুল কাসেম—কাসেমের পিতা ছিলেন। এই স্ত্রেইইছদী-নাছারার। হযরত (দঃ)কে আবুল কাসেম বলিয়া সংস্থাধন করিয়া থাকিত।

কিন্তু স্বয়ং হ্যরত রস্থলুলাহ ছালালাছ আলাইহে অসালামের বর্ণনায় দেখা যায়, তাঁহার এই উপনাম শুধু উহার শাব্দিক অর্থ—কাসেমের পিতা হওয়া স্থ্রেই ছিল না, বরং এই উপনামের মধ্যে হ্যরতের একটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ গুণের প্রকাশও ছিল। "আবুল কাসেম" অর্থ বিতরণকারী; দ্বীন-ছনিয়ার কল্যাণ ও মঙ্গলের যে ভাণ্ডার আলাহ তায়ালা হ্যরতকে দান করিয়া ছিলেন ভাহা তিনি আলার বন্দাদের মধ্যে বর্টন করিয়া থাকিতেন ঘদারা তিনি এর্কান্ত্র) রাহ্মাতুল্-লিল-আ'লামীন তথা সমস্ত স্থি জগতের জন্ম রহমত বা কল্যাণ ও মঙ্গলের উৎস ছিলেন। এমন কি তাঁহার এই গুণটি তাঁহার একটি বিশেষ নামরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই রাহ্মাতুল্-লিল-আ'লামীন গুণ বা নামেরই একটি বিশেষ অধ্যায় "আবুল কাসেম" উপনামে ব্যক্ত ও প্রকাশ হইয়াছে।

হযরত (দঃ) তাঁহার নামের অনুকরণে নাম রাখার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উপনাম অবলম্বনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়া ছিঙ্গেন, যাহার আসল কারণ এই ষে, অনেকে বিশেষতঃ ইহুদি-নাছারাগণ এবং তাহাদের দেখা দেখি নবাগত লোকগণ সাধারণতঃ হযরত (দঃ) কে আবুল কাসেম বলিয়া সম্বোধন করিত। এমতাবস্থায় যদি অন্য কাহারও এই নাম থাকে, তবে যখন তাহাকে সম্বোধন করা ইইবে তখন স্থান বিশেষে অযথা হযরত ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের লক্ষ্য ও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং তিনি বিব্রত হইবেন। তাই উক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হইয়াছিল। কিন্তু মদিনায় ইছলামের প্রতিপত্ত্বি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় হযরতকে সাধারণতঃ তাঁহার আসল নামে কেহ সম্বোধন করিত না, তাই ঐ নামে সম্বোধনের বেলায় বিব্রত হওয়ার কোন কারণ ছিল না, স্তরাং ঐ নামের অনুকরণে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয় নাই। এই স্বতেই অধিকাংশ আলেমগণের মতে "আবুল কাসেম"

নাম অবলম্বনের নিষেধাজ্ঞা হযরতের জীবন কাল পর্য্যস্ত বলবৎ ছিল, তাঁহার পরে সেই নিষেধাজ্ঞা রহিত হইয়া গিয়াছে।

#### হ্যরতের তুগ্ধ পান ঃ

ভূমিষ্ট হওয়ার পর হযরত (দঃ) সাত বা নয় দিন স্বীয় মাতা বিবি আমেনার ছয় পান করিয়া ছিলেন। অতঃপর আবু লাহাবের ক্রীতদাসী "ছুওয়াইবাহ" মাত্র কতিপয় দিন ছয় পান করাইয়া ছিলেন; স্থায়ী ধাত্রীর অপেক্ষায় ইহা অস্থায়ী ব্যবস্থা ছিল। ইতিমধ্যেই আরবের প্রথায়য়য়য়ী সায়াদ গোত্রীয় ধাত্রী রমনীদের একটি দল মকায় পৌছিল; তাহাদের মধ্যে ভাগ্যবতী হালিমাও ছিলেন। বিবি হালিমার নিজ বর্ণনা—

আমি আমার সায়াদ গোত্রীয় ধাত্রী মহিলাদের সহিত ত্থাপোষ্য শিশুর সন্ধানে মকাপানে যাত্রা করিলাম। এই বংসর আমাদের অঞ্চলে অভাব ছিল; অনাহারে আমার ছধ খুবই কম হইয়া গিয়াছিল। আমার নিজের যে একটি ছেলে সন্তান ছিল তাহার জন্মই আমার ছধ যথেষ্ট হইত না; ক্ষুণায় সে কাঁদিত; তাহার কান্নায় আমাদের নিজাও পূর্ণ হইত না। আমাদের একটি উট ছিল ঘাদের অভাবে উহারও ছধ ছিল না। এতদসত্বেও অভাবের তাড়নায় আমাকে ধাত্রী ব্যবসায় নামিতে হইল। আমি একটি গাধার উপর আরোহণ করিয়া ছিলাম, গাধাটিও ক্ষীণ এবং ছব্বল ছিল; সঙ্গীদের সহিত চলিতে পারিত না; বহু কণ্টে মকায় পৌছিতে সক্ষম হইলাম।

ধাত্রী মহিলারা হয়রত মোহাম্মদ (দঃ) এতিম শুনিয়া কেহই তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। এদিকে বিবি হালিমার ছ্ধ কম দেখিয়া কেহই তাহাকে শিশু দিল না। হালিমার ছ্ক্ম কম হওয়াই তাঁহার সোভাগ্য-নক্ষত্র উদিত হওয়ার কারণ হইল।

হালিমার বর্ণনা—আমি আমার স্বামীকে বলিলাম, খালি-হাত বাড়ী যাওয়া অপেক্ষা ঐ এতিম শিশুটিকে নিয়া যাওয়া উত্তম। স্বামীর মতামতও তাহাই হইল; সে মতে আমি এতিম মোহাম্মদকে (ছাল্লালাছ আলাইছে অসাল্লাম) আমার অবস্থান জায়গায় নিয়া আসিলাম। তাঁহাকে তুধ পান করাইতে বসিয়াই বরকত-মঙ্গল ও কল্যাণের আগমন দেখিতে পাইলাম। আমার বুকে তুংধর জোয়ার আসিয়া গেল; তিনি এবং আমার ছেলে উভয়েই পূর্ণ তৃপ্ত হইয়া তুধ পান করিল। আমাদের সঙ্গে যে শুক্ত তুর্বল উটটি ছিল উহাকেও দেখিলাম, উহার কুচ তুধে ভরিয়া বড় হইয়া গিয়াছে। আমার স্বামী উহার তুধ দোহাইয়া আনিলেন; আমরা সকলে উহা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। আজ আমরা দীর্ঘ দিন পর রাত্রে শান্তির নিজা উপভোগ করিলাম। এখন আমার স্বামীও বলিতে লাগিলেন, শিশুটি ত অত্যস্ত কল্যাণ ও মঙ্গলময় দেখা যাইতেছে।

আমরা শিশুকে লইয়ামকা হইতে যাত্রা করিলাম; এইবার আমার যানবাহন গাধাটি এত ত্রুতগামী হইয়া গেল যে সঙ্গীদের কাহারও বাহন উহার সঙ্গে চলিতে সক্ষম নয়। এমনকি এই অবস্থা দৃষ্টে সঙ্গীগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ইহা কি তোমার পূর্বের যানবাহনটিই ?

আমরা এ শিশুকে লইয়া গৃহে পৌছিলাম; দেশে তথন ভয়াবহ অনার্ষ্টি
এবং অভাব ছিল; পশুর তৃগ্ধ পর্যান্ত ছিল না। কিন্তু আমি বাড়ী আসিবার
সঙ্গে সঙ্গে আমার বকরীগুলি তৃষে পূর্ণ হইয়া গেল; প্রতিদিন আমার বকরীদল মাঠ
হইতে তৃষে পরিপূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়া আসে; অক্তদের বকরীতে মোটেই তৃষ হয়
না। দেশীয় লোকগণ তাহাদের রাখালদেরকে বলিয়া দিত, হালিমার বকরীদল
যথায় চরে আমাদের পশুণাল তথায়ই চরাইও। কিন্তু একই স্থানে চরা সত্ত্বেও অবস্থা
এরপই হইত। তৃগ্ধ পানের তৃইটি বংসর পূর্ণ হওয়া পর্যান্ত আমরা এইরপ বরকত,
মঙ্গল ও কল্যাণ সর্ব্রদাই উপভোগ করিয়াছি। (সীরতে খাতেমূল আম্বিয়া ২৭)

ছই বংসর পূর্ণ হওয়ার পর সাধারণ নিয়মান্ত্রদারে বালক মোহাম্মদ (দঃ)কে
লইয়া আমি তাঁহার মাতার নিকট উপস্থিত হইলাম। কিন্তু শিশুর বরকত,
মঙ্গল ও কল্যাণ দৃষ্টে আমার মন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে রাজি ছিল না।
ঘটনাক্রেমে ঐ সময় মকায় প্লেগের মহামারি ছিল; আমার একটু স্থ্যোগ হইল;
আমি বিবি আমেনাকে ব্ঝাইলাম, এখন শিশুকে মকায় রাখা ভাল হইবে না;
তিনি শিশুকে পুনরায় আমার নিকট রাখিতে সম্মত হইলেন; তাঁহাকে লইয়া আমি
আমার দেশে পুনঃ পৌছিলাম।

একদা বালক মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার ত্বভাই এর সাম্ন গৃহের নিকটবর্ত্তীই পশুপালের রাথালীতে ছিলেন হঠাৎ ত্বভাতা দৌড়িয়া আসিল এবং আমার নিকট ও তাহার পিতার নিকট বলিল, আমার কোরায়শী ভাইকে সাদা পোশাক পরিহিত তুই ব্যক্তি ধরাশায়ী করিয়া তাহার পেট ফাড়িয়া ফেলিয়াছে; আমি তাহাকে এই অবস্থায়ই রাথিয়া চলিয়া আসিয়াছি।

এই সংবাদে আমরা স্বামী-ন্ত্রী উভয়ে দেড়িয়া ছুটিলাম; আমরা যাইয়া দেখি বালক মোহাম্মদ (দঃ) ভীত অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবা কি ঘটনা ? তিনি বলিলেন সাদা পোশাকের ছই ব্যক্তি আমাকে শায়িত করিয়া আমার বক্ষ চিরিয়াছে এবং কি যেন তালাশ করিয়া বাহির করিয়াছে—আমি তাহা পূর্ণ জ্ঞাত নহি। আমরা তাহাকে বাড়ী নিয়া আসিলাম। স্বামী আমাকে বলিলেন, হালিমা। মনে হয় বালকটির উপর জীনের আছর ইইয়াছে; খবর প্রচারিত হওয়ার প্রেব ই তাহাকে তাহার মাতার নিকট পৌছাইয়া দিয়া আস। সেমতে আমি বিলম্ব না করিরা ভাহাকে লইয়া তাহার মাতার নিকট পৌছিলাম।

বিবি আমেনা জিজ্ঞাদা করিলেন, এত অনুরোধ করিয়া পুন: নেওয়ার পর
নিজেই ফিরাইয়া আনিলে কেন ? আমি বলিলাম, এখন বুঝ-জ্ঞানের হইয়াছে
আমারও যাহা করার করিয়াছি তাই এখন নিয়া আসিয়াছি। বিবি আমেনা
বলিলেন, ব্যাপার ইহা নয়; সত্য বল। তখন আমি দব ঘটনা খুলিয়া বলিলাম।
বিবি আমেনা বলিলেন, তোমার আশঙ্খা—তাহার উপর ভূতের আছর হইয়াছে ?
খোদার কসম—এই ছেলের উপর কম্মিনকালেও তাহা হইতে পারে না। আমার
ছেলের অনেক অবস্থাই অতি অসাধারণ, এই বলিয়া বিবি আমেনা গর্ভাবস্থার
এবং ভূমিষ্ট হওয়াকালের অনেক ঘটনা শুনাইলেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা ছিল "শক্ষে-ছদর" বা বক্ষ বিদারণ; যাহার বিস্তারিত বিবরণ এক বিশেষ শিরোনামায় বর্ণিত হইবে। ইহা হ্যরতের এক বিশেষ মোজেযা। এই বারের বক্ষবিদারণই হ্যরতের সর্বপ্রথম "শক্ষে-ছদর" ছিল; এই সময় হ্যরতের ব্য়স কত ছিল দে সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইহা ঘটিয়াছিল কাহারও মতে তৃতীয় বংসরে কাহারও মতে চতুর্থ বংসরে, কাহারও মতে পঞ্চম বংসরে। তবে ইহা সর্ব্বে সম্মত কথা যে, এই ঘটনা বিবি হালিমার নিকট থাকাবস্থায় ঘটিয়া ছিল এবং এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়াই বিবি হালিমা হ্যরত (দঃ) কে তাঁহার মাতার নিকট প্রত্যার্পণ করিয়া ছিলেন (যোরকানী, ১—১৫০)।

এই সম্পর্কে একটি হাদীছও আছে—

হাদীছ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রস্থলুলাহ (দঃ) বাল্যাবস্থায় বালকদের সহিত থেলায় ছিলেন; এমতাবস্থায় জিব্রায়ীল তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে শায়িত করিলেন এবং তাঁহার বুক চিরিয়া তাঁহার হৃদপিও বাহির করিলেন। অতঃপর হৃদপিও (কাটিয়া উহা) হইতে জমাট রক্তথও বাহির করিলেন এবং বলিলেন, আপনার দেহের মধ্যে যে, শয়তানের অংশ ছিল তাহা ইহা। অতঃপর জিব্রায়ীল ঐ হৃদপিওকে স্বর্ণের তশ্তরিতে রাথিয়া যম্যমের পানি দ্বারা ধৌত করিলেন। তারপর কাটা হৃদপিওটি জ্যোড়া লাগাইয়া দিলেন এবং যধাস্থানে উহাকে পুনংস্থাপন করিয়া দিলেন।

এই সময় বালকগণ দৌড়িয়া নবীজীর ত্রধমাতার নিকট আদিলেন এবং বলিলেন, মোহাম্মনকে হত্যা করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহারা সকলে বালক নবীজীর নিকট পৌছিল; তথন নবীজীর চেহারা বিবর্ণ ছিল।

আনাছ (রা:) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজীর বক্ষে আমি সিলায়ের চিহু লক্ষ্য করিয়া থাকিতাম। (মোসলেম শঃ, মেরাজ বর্ণনার সংলগ্নে) উক্ত ঘটনা যে বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে নবীন্ধীর বাল্যাবস্থার ছিল, দ্বিতীয় প্যারায় তাহা স্পষ্টই উল্লেখ রহিয়াছে।\*

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ —হ্যরতের প্রথম ত্র্ধমাতা "তু্র্রাইবাহ" হ্যরতের চাচা আবু লাহাবের ক্রীতদাসী ছিলেন। হ্যরত (দঃ) ভূমিষ্ট হ্ইলে এই ছুর্রাইবাহ দে ডি্মা যাইয়া আবু লাহাবক ভাতিজা ভূমিষ্ট হ্র্যার স্থারবাদ শুনাইয়াছিলেন। আবু লাহাব আনন্দিত হইয়া এই স্থাংবাদ দানের পুরস্কার স্বরূপ তৎক্ষণাৎ ছুর্রাইবাহকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। আবু লাহাব তথন হ্যরতের বাস্তব পরিচয়ের কোন খোঁজ রাখিত না এবং দে ছিল কাফের, তব্রু হ্যরতের ভূমিষ্ট হ্র্যায় আনন্দিত হইয়া যে শ্রন্ধা দেখাইল উহার অতি বড় স্থ্যলের অধিকারী সে চির্কালের জন্ম হইয়া বিয়াছে।

সমালোচনা: সীরাত সক্ষনে কলম ধরিলেই অন্বাভাবিক ঘটনাবলীর আলোচনা আদে। কারণ, নবীগণের ব্যক্তিত্ব ছিল অতি অসাধারণ; নবীগণের নবী নবীজী মোন্তফার কথা ত আরও একধাপ উদ্ধে। আর আলাহ তায়ালার কৃদরত ত অসীম। কিন্তু কোন অন্বাভাবিক ঘটনার আলোচনা আদিলেই বিশেষ বাতিক ব্যাধিগ্রন্ত মরহুম থা সাহেবের ভীতি সৃষ্টি হয় যে, মোন্তফা-চরিতে এই সম্পর্কে নিশ্চর গোলমাল করা হইয়া থাকিবে।

ইসলামের ত্ই ভিত্তি কোরআন ও স্থাহ; স্থাহ তথা হাদীছের দর্স শ্রেষ্ঠ তুই কেতাব

—বোধারী শরীফ ও মোদলেম শরীফ। নবীজী মোন্তফার শকে-ছদর বা বক্ষ বিদারণ মে'রাজ

অমণ উপলক্ষে বে হইয়াছিল উহার বর্ণনা ত বোধারী শরীফেও রহিয়াছে, আর আলোচ্য

ঘটনার বর্ণনা মোছলেম শরীফে রহিয়াছে—যাহার বিস্তারিত বিবরণ আপনাদের দমুবে।

মোন্ডফা-চরিতে এই বিবরণটার উদ্ধৃতি দেওয়ার পর বলা হইয়াছে—"যাহা হউক বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে ক্ষেরেশতাগণ হধরতের বক্ষ বিদারণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমা-দিগের কথকগণ যে গল্পটা বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত সত্যের কোনই সমন্ধ নাই (২০৩ পৃ:)।

পাঠক! মোদলেম শরীদের উলেখিত হাদীছটির মূল বর্ণনাকারী হইলেন "ছাহাবী আনাছ (রাঃ)" খিনি দীর্ঘ দশ বংসরকাল দিবা-রাজ, ভ্রমণে অবস্থানে সর্বাদা নবীজী মোতফার খাদেম ও পেবকরণে তাঁহার দলে থাকিয়াছেন। তাঁহার হইতে বর্ণনাকারী হইলেন বিশিষ্ট তাবেয়ী "ছাবেং বুনানী (রঃ)" খিনি দীর্ঘ চলিশ বংসর ছাহাবী আনাছ রাজিয়ালাছ তায়ালা আনহর সাহচর্ব্যে থাকিয়াছেন, বছরা এলাকার স্থপ্রসিদ্ধ মোহাদেছ ও নির্ভরশীল ব্যক্তি ছিলেন আনহর সাহচর্ব্যে থাকিয়াছেন, বছরা এলাকার স্থপ্রসিদ্ধ মোহাদেছ ও নির্ভরশীল ব্যক্তি ছিলেন তিনি, নবীজী মোতফার তিরোধানের মাজ ২৭ বংসর পরে তাঁহার জন্ম। তাঁহার হইতে বর্ণনাকারী হইলেন বিশিষ্ট তাবেয়ী "হাম্মাদ ইবনে ছালামা (রঃ)" তিনিও বছরা এলাকার বিশিষ্ট আলেম দেশ-বরণ্য মোহাদেছ ছিলেন, অত্যধিক এবাদং-বন্দেগী ও ছুন্নতের তাবেদারীতে তিনি অধিতীয়রূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন, নবীজীর শতান্ধিতেই তাঁহার জন্ম। তাঁহার হইতে বর্ণনাকারী (অপর পৃষ্ঠার দেখন)

বর্ণিত আছে, আবুলাহাবের মৃত্যুর এক বংদর পর হ্যরতের অপর চাচা আব্বাদ তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া হাল-অবস্থা জিজ্ঞাদা করিলেন। আবুলাহাব বলিল, দোযখের শান্তি ভোগ করিতেছি; অংশ্য প্রতি সোমবার রাত্রে আমার ছইটি আঙ্গুলের মধ্য হইতে একটু পানীয় পাইয়া থাকি যাহাতে আমার কষ্টের অনেক লাঘব ঘটে। আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অদাল্লামের জন্মের স্থান্থাদ দানের উপর ছুওয়াইবাহকে এই আজুলন্বরের ইশারায় মৃক্ত করিয়া ছিলাম; তাহারই স্ফল ও প্রতিদানে আমি উহা লাভ করিয়া থাকি। (মূল ঘটনাটির বর্ণনা বোথারী শরীক ৩ পৃষ্ঠায় আছে; যোরকানী, ১—১০৮)।

ছইলেন ইমাম বোথারী ইমাম মোছলেম ইত্যাদি বড় বড় যোহাদ্দেছগণের ওস্তাদ "শাম্বান (র:)"; আর তাঁহার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ইমাম মোছলেম (র:)।

দেখা গেল—আলোচা হাদীছথান। প্রসিদ্ধ ছহীহ মোছলেম শরীফে স্থান লাভ করিয়াছে চারজন অতি মহান লাকের দাক্ষ্য-স্তে এবং পঞ্চম জনই হুইলেন ইমাম মোছলেম। আনাছ (রাঃ), ছাবেং বৃনানী (রঃ), হামাদ (রঃ), শায়বান (রঃ), ইমাম মোছলেম (রঃ)—এই পাকপঞ্চন পবিত্রাত্রা মহান লোকগণকে "আমাদের কথকগণ" বলিয়া কটাক্ষ ও হেয় প্রতিপন্ন করা এবং তাঁহাদের বর্ণিত হাদীছকে "তাহার সহিত সভ্যের কোনই সম্বন্ধ নাই" বলা এবং ছহুই মোদলেম শরীফের হাদীছকে "গল্ল" বলা এবং ভাহার সহিত সভ্যের কোন সম্বন্ধ নাই" বলা—এই সব ধ্রেতার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশে মোন্তক্ষা-চরিত্রের আয় সক্ষমনের প্রতিক্ষা হইলে এবং এই শ্রেণীর কুউজিকারকের মুধে থুথু দ্বিলে ভাহা অসংগত হুইবে কি ?

আলোচা ঐতিহাদিক সত্যটিকে অস্বীকার করার জন্ম মোন্ডফা-চরিতে যে সব প্রশাপ করা হইমাছে এবং যে সব মিগার আশ্রম লওয়া হইমাছে তাহা আরও আশ্রুর্যাজনক এবং জঘন্ত। ধ্যা—বোধারী শরীক সহ সমস্ত হাদীছের কেতাবে বর্ণিত মেরাজ ভ্রমণ উপসক্ষেনবীজীর ৫১ বংসর বন্ধসে বক্ষ বিদারণ ঘটনার বর্ণনা এবং বিবি হালিমার গৃহে ৪ বংসর বন্ধসের ঐরপ ঘটনার বর্ণনা—এত অধিক ব্যবধানের ভিন্ন ভিন্ন তুইটি ঘটনাকে আকার আরুতির সামজন্মভার কারণে এক ঘটনা গণ্য করা পূর্বাক শুরু বর্ণনার গর্মিল ঠাওরানো—বেরূপ মোন্ডফা চরিতে বলা হইমাছে, "অসতর্ক রাবীদিগের কল্যাণে মেরাজ সংক্রান্ত বিবরণটিনানা অত্যাচারের পর বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে মাত্রে" (২০০ পু:)। এই উজ্লিকে পাগলের প্রসাণ বৈ কি বলা যায়?

অপর একটি গরমিলের কাছিনী ত আরও হাস্তকর। তিনটি ঘটনা—(১) বিবি হালিমার
গৃহে বাল্যকালে ৪ বংসর বন্ধসে বক্ষ-বিদারণ (২) নবুষত প্রাপ্তির পর মেরাজ উপলক্ষে ৫১
বংসর বন্ধসে বক্ষ বিদারণ (উভন্ন ঘটনা জাগ্রত অবস্থায়), আর (৩) ৪০ বংসর বন্ধসে
নবুষত প্রাপ্তির পূর্ব্বে বান্তব ও মূল মেরাজ ঘটনার অনুরূপ স্বপ্ন দর্শন ঘাহার বিস্তারিত বিবরণ
মেরাজ আলোচনার আদিবে; এই ঘটনাটি স্বপ্নযোগের ছিল এবং মূল মেরাজ ঘটনার অবিকল
(অপর পৃষ্ঠার দেখুন)

হযরত (দঃ) পরবর্তীকালে মাত্র অল্পদিনের হুধমাতা এই ছুওয়াইবার প্রতিও অতিশয় শ্রাকা দেখাইয়াছেন। এত শ্রাকা করিতেন যে, পাঁচিশ বংসর বয়সে হয়ত খাদিজা (রাঃ)কে বিবাহ করার পরও হ্যরত (দঃ) স্বয়ং ছুওয়াইবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্ম তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া থাকিতেন। মদিনায় হয়রত (দঃ) হিজরত করিয়া চলিয়া আসার পরও তিনি ছুওয়াইবার জক্ত মদিনা হইতে নানা প্রকার উপঢ়োকন পাঠাইয়া থাকিভেন। মকা জয় করিয়া হয়রত (দঃ) তথাকার সর্বেসর্বা হইয়া "ছুওয়াইবাষ্" এবং তাঁহার পুত্র "মাস্ত্রছ" সম্পর্কে থোঁজ নিয়া জানিতে পারিলেন, ভাহারা বঁাচিয়া নাই, তখন হ্যরত (দঃ) ছুওয়াইবার অফ্র আত্মীয়বর্গের খোঁজ করিলেন তাহাদের প্রতি বিশেষ সৌজন্ম দেখাইবার জন্ম, কিল্প তাহাদেরও কেহ বাঁচিয়া ছিল না।

প্রদর্শনী ছিল, স্কুতরাং মূল মেরাজ উপলক্ষে বাল্ডব বক্ষ-বিদারণের আরুডিতে স্বপ্নে উহারও প্রদর্শনী ছিল। এই ভিন্ন ভিন্ন তিনটি ঘটনা বিভিন্ন ছাহাবীগণের সহিত আনাছ (রা:) । বর্ণনা করিয়াছেন সেই জন্ম তিনটি ঘটনাকে এক সঙ্গে গোঁজামিল দিয়া একটির বর্ণনা দাবা অপরটির বর্ণনাকে মিধ্যা বলা—যেমন, যোভফা-চরিতে দ্বিতীয় বর্ণনা দেখাইয়া প্রথম বিবরণ সম্পকে বলা হইশ্লাছে — "আবুজর গেফারীর বর্ণনা অন্ধনারে আনাছের এই বিবরণ অনতা বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে'' (২০১ পৃ:)। তদ্ৰপ তৃতীয় বৰ্ণনাটি দেখাইয়া প্ৰথম বৰ্ণনা সম্পৰ্কে বলা হইয়াছে — তাঁহা হইলে বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে জাগ্রত অবস্থায় বল-বিদারণ ব্যাপারটি... একেবারে মাঠে মারা যাইবে" (১৯৮ পু:)। এই দব প্রলাপোক্তির গহিতাকে জি বলা যায়?

আর একটি অজ্ঞতার কথা এই বলা হইশ্লাছে যে, 'আনাহ যে সময়কার ঘটনা বর্ণনা ক্রিভেছেন তথন তাঁহার জন্মই হয় নাই'' (২০১ পৃ:)। এই কথাটা সত্য হইলেও হাদীছ শাস্ত্রে ইহার কোন মূল্য নাই। মূল্য হইত ধদি আনাছ (রা:) ছাহাবী না হইতেন। কোন ছাহাবী এই শ্রেণীর কোন কথা বর্ণনা করিলে তাহা দর্বসম্মত রূপে গৃহীত। কারণ, ছাহাবী নিশ্চর কোন বিশ্বত পুত্রে অবগত হইয়াই উহা বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া দ্বীকার করিতে হইবে। পতথায় ছাছাৰীকে মিধ্যাবাদী বলিতে হয়। ইহা হাদীছ শাস্ত্রের একটি প্রদিদ্ধ বিধান, কিন্তু অজ্ঞতার ত কোন ঔষধ নাই।

আলোচ্য হাণীছের মধ্যে একটি বিষয় এই আছে ষে, জিত্রিল (আ:) নবীজীর স্থাণিও বাহির করিয়া উহা হইতে জমাট রক্ত খণ্ড বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "আপনার দেহে যে, শয়তানের অংশ ছিল তাহা ইহা"। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া যুক্তি ক্ষপের কতগুলি কথা বলা হইয়াছে যাহা শুধু প্রবঞ্চনাই প্রবঞ্চনা।

একটি মানবীয় দেহে । । শকল প্রকার অংশাবলীই থাকিবে। ইহাতে নথ থাকিবে, চুল থাকিবে, এমনকি অবাঞ্ছিত লোমও থাকিবে বাহা কাটিয়াট্রিফলিতে হয়; মল-মৃত্রের উদ্রেক-কারী নাড়ীভুঁড়িও থাকিবে। তজ্রপ মানব বেহেতু আল্লাহ তায়ালায় পরীক্ষার সমুখীন জীব

( অপর পৃষ্ঠায় দেখুন )

কোন কোন আলেমের মত এই যে, ছুওয়াইবাছ শেষ পর্যান্ত ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ছীরাতে মোল্ডফা ১—৫৩)।

হ্যরতের স্থায়ী দাইমাতা ছিলেন বিবি হালিমা; তিনি ছিলেন "বমু-সায়াদ" গোরের। বমু-সায়াদ গোরে সমগ্র আরবের মধ্যে আরবী ভাষার লালিত্যে প্রদিদ্ধ ছিল। তাহাদের ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল স্থললিত ও অতিশয় মার্জিত ছিল। আল্লাহ তায়ালার কুদরতে নবীজীর শৈশব সেই বমু-সায়াদ গোরেই কাটিল; হ্যরতের ভাষা উন্নত মানের হওয়ার মধ্যে বাহ্যিক কারণ ইহাও একটি ছিল। স্থাং হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেন, আমি আরবী ভাষায় তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক স্থদক্ষ ও লালিত্যের অধিকারী; এর (বাহ্যিক) কারণ এই যে, আমার জন্ম কোরেশ বংশে এবং প্রতিপালন হইয়াছে বমু-সায়াদ গোত্রে (সীরত ইবনে হেশাম ১৬৭)।

এবং পরীক্ষা হইবে শয়তান দারা; ইচ্ছা করিলে শম্বতানের কুমন্ত্রনা গ্রহণ করিতে পারে এই ক্ষমতার উৎসত্ত মানবীয় দেহে থাকিবে, নতুবা পরীক্ষা হইতে পারে না; ফেরেশতা পরীক্ষার সমুখীন জীব নহে, তাই তাহার দেহে এই উৎস নাই।

নবীজীর এই নশব দেহ মানবীয় দেহই বটে, স্তরাং মানবীয় দেহের নিয়মিত সম্দর
আংশই ইহাতে থাকিবে; বাহা অপসারণের তাহা অপসারিত হইবে। ধেমন, মল-ম্ত্র, নথ,
অবাঞ্চিত লোম ইত্যাদি। এইসব অবশ্রুই অপসারণের বস্তু, তাই বলিয়া এই সব মানবীয় দেহে
থাকিবে না—আলার স্প্তের বিধান এরপ নহে। তদ্রপ পরীক্ষার জন্ম প্রয়োজনীয় ক্ষমতার
উৎস বাহাকে এই হাদীছে ''শয়তানের অংশ' বলা হইয়াছে তাহাও অন্যান্ত মানব দেহের
ভায় নিয়মিতরূপে নবীজীর এই নশব দেহেও নিশ্চয়ই থাকিবে। অবশ্র নবীজীর বৈশিষ্ট্য এই
বে, তাঁহাকে মা'ছুম ও বে-গোনাহ রাখার জন্ম অবাঞ্চিত বস্তুর লায় ঐ অংশকে তাঁহার দেহ
হইতে বাল্যকালেই অপসারণ করার ব্যবস্থা আলাহ তায়ালা করিয়া দিয়াছেন। এই তথ্য ঘারা
নবীজীর মান-মর্যাদা বাড়ে বৈ কমে না বা ক্লা হয় না।

স্থতরাং 'উক্ত তথ্য মতে স্থীকার করিতে হইবে মে, শন্নতানের অংশ তাঁছার (নবীঞীর দেহের) মধ্যে বলবৎ ছিল' এই ভন্ন দেখাইয়া তারপর নবীঞ্জীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার দোহাই দিয়া আলোচ্য হাদীছকে এন্কার করার ফাঁদ তৈরী করা প্রবঞ্চনা বৈ নহে।

চার বংসর বয়দে—বাল্য অবস্থায় নবীগীর নশ্বর দেহের মধ্যে অবাঞ্ছিত অংশের ন্যায়
শয়তানের অংশ বিভ্যমান ছিল বলিয়া ত্বীকার করিলে নবীজীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার অভাব দেখা
দিবে—এই মায়াকায়া আর একটা অজ্ঞতা। এক হাদীছে আছে, একদা রম্থল (দ:) বলিলেন,
প্রত্যেক মাম্বের জন্ত একজন ফেরেশতা সাথী এবং একজন জীন জাতীয় (শয়তান) সাথী
ঝাকে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার জন্তও আছে? রম্থল (দ:) বলিলেন, আমার
জন্তও আছে; কিন্তু আলাহ তায়ালা আমাকে ঐ জীন জাতীয় সাথীর ব্যাপারে বিশেষ সাহাধ্য
করিয়াছেন ফলে সে আমার বাধ্য হইয়া গিয়াছে। তাহার অনিষ্ট হইতে আমি বাঁচিয়া
আছি—সে আমাকে ভাল ছাড়া মন্দের প্রতি আক্রম্ভ করে না। (মেশকাত শ: ১৮)

( অপর পৃষ্ঠান্ত দেখুন )

বিবি হালিমার স্থামী তথা হ্যরতের ত্থপিতার নাম ছিল—"হারেস"। বিবি হালিমার এক পুত্র ছিল যে হ্যরতের সঙ্গে ত্থা পান করিয়াছে; নাম ছিল আক্ষুলাহ। তৃই মেয়ে ছিল— এক মেয়ের নাম "এনায়সা" অপর মেয়ের আসল নাম হোজায়কা (উচ্চারণে মতভেদ আছে); তাঁহারই ডাকনাম ছিল "শায়মা" এবং এই নামেই তিনি পরিচিতা ছিলেন। তিনিই সকলের বড় ছিলেন (আছাহত্দ সিয়ার ৫১)।

এই হাদীছের তথ্য অনুষায়ী বক্ষ-বিদারণ হাদীছের তথ্যকে নবীজীর প্রতি ভক্তি প্রদার
বিরোধী বলা প্রবঞ্চনা ছাড়া কি বলা ষায়? আরও অধিক প্রবঞ্চনা করা হইয়াছে এই বলিয়া
ধে, বক্ষ-বিদারণ হাদীছকে সভ্য বলিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, 'হিষরভ জন্মতঃ বা
আদৌ মাছুম ছিলেন না' (১৯৯)। কত বড় অজ্ঞতা! 'মাছুম' অর্ধ গোনাই হইতৈ
স্বয়ক্ষিত, অর্থাৎ নবীজীর ষারা গোনাহের অনুষ্ঠান হইবে না। ইহার জন্ম গোনাহের উৎস
স্বাধ্বিতভাবে ভাহাও অতি বাল্যকালে শুধু দেহে বিভ্যমান ধাকা ক্ষতিকর নহে, বরং বাল্যকালেই ঐ উৎসের অপনারণের ষারা মাছুম হওয়ার গুণ সপ্রমাণিতই হইল। স্বত্তরাং ঐ
তথ্য হ্যরতের মাছুম হওয়ার পরিপন্থী নহে, বরং উহা প্রমাণকারী। যেরপ শন্ধতান স্কী
হওয়ার হাদীছ মাছুম হওয়ার পরিপন্থী নহে, বরং আল্লাহ ভায়ালার সাহায্যে ঐ শন্ধতান
বাধ্যগত হইয়া গিয়াহে বলার ঐ হাদীত মাছুম হওয়ার প্রমাণ গণ্য হইবে।

একাধিকবার বক্ষ-বিদারণ, বিশেষতঃ বোথারী শরীক সহ সমৃদয় হানীছ প্রান্থে প্রমাণিত মেরাজ উপলক্ষে বক্ষ-বিদারণের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে যে, "হয়রত নরুয়ত পাওয়ার পরেও তাঁহার শয়তানী ভাব ও কুপ্রবৃত্তি দমিত না হওয়ায় মেরাজের রাত্তিতেও আবার হৃদপিতে অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্রুক হইয়াছিল" (১৯৯ পঃ)। নাউজুবিলাহ; কিরপ শয়তানী কথা! এই প্রেণীর গদভি মার্কা বেয়াদবের বে-ঈমানী উজ্জির আলোচনা করিতেও ভয় হয়। কি আশ্রুধ্য য়ে, প্রবঞ্চনা করায় বে-ঈমানীর উক্তি করিতেও কুঠিত হয় না।

বিভিন্ন হাদীছে হ্বরতের একাধিকবার বক্ষ বিদারণের বর্ণনা রহিয়াছে, কিন্তু শয়তানের অংশ অপসারণ করার তথ্য শুধুমাত্র বাদ্যকালের বক্ষ-বিদারণের বেলায় উল্লেখ রহিয়াছে; অন্ত কোন উপলক্ষের বক্ষ-বিদারণে উহার উল্লেখ নাই। পূর্বাপের সকল ইমামগণও এক এক বারের বক্ষ-বিদারণের হেক্মত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করিয়াছেন। ধথা—বাদ্যকালের বক্ষ-বিদারণে নশ্বর দেহ হুইতে শয়তানের অংশ অপসারণ করা হুইয়াছে, আর হেরাগুহায় নবয়ত প্রাপ্তি উপলক্ষে বক্ষ-বিদারণ অহীর গুরুভার সামলাইবার সামর্থের জন্ম ছিল (প্রথম খণ্ড ২নং হাদীছ এইব্য।) এবং মেরাজ উপলক্ষে বক্ষ-বিদারণ উর্জ্বগতের অমণে সামর্থ্বান হওয়ার জন্ম ছিল (মেরাজের বয়ান এইব্য), ইত্যাদি ইত্যাদি। নিজে অক্ত হুইয়া বিজ্ঞগণের ধার না ধারিলে গোমবাহ— এই হুওয়া ছাড়া গত্যস্কর কি?

আর একটা প্রবঞ্চনায় বলা হইরাছে, "নর্য়তের পরও হ্বরতের হাদ্য ঈমান শৃত্ত ছিল" (১৯৯ পৃ:)। এই প্রবঞ্চনার উৎস বাক্যটি মেরাজের হাদীছে রহিয়াছে, অতএব ইহার আলোচনা তথায়ই হইবে।

নবীজীর লালন-পালনে তাঁহার বহু দান ছিল; তিনি হ্যরতের অনেক সেবা করিতেন এবং হ্যরতকে অত্যধিক ভাল বাসিতেন। শায়মা শিশু নবীজীকে দোলা দিত এবং কোলে নিয়া নাচনা করিত আর গীত গাহিত—

هَذَا أَخُ لَـمُ تَلَدُ لَا أَمِّى ﴿ وَلَيْسَ مِنْ نَسُلِ اَ بِي وَعَمِّى فَدَا أَخُ لَـمُ تَلَدُ لَا أَمِي وَعَمِّى فَدَا أَنْ فَعَ اللَّهِ مَ فَيْمَا تَـلَمْ مِنْ مَتَكُولِ مُعْمِى ﴿ فَا نُوهِ اللَّهِ مَ فَيْمَا تَـلَمْ مِنْ مَتَكُولِ مُعْمِى ﴿ فَا نُوهِ اللَّهِ مَ فَيْمَا تَـلَمْ مِنْ مَتَكُولِ مُعْمِى ﴿ فَا نُوهِ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ فَيْمَا تَـلَمْ مِنْ مَتَكُولِ مُعْمِى ﴾

"এইটি আমার ভাই-—আমার মাভার নয় আমি তাকে ভালবাসি—আমার পিতার নয় কোরবান করি মামা-চাচা সবই তাঁহার শানে খোদা! তাঁহায় বাড়াও তুমি সক্ব গুণে-মানে"

নাচনার তালে শায়মা আরও বলিত-

يَا رَبَّنَا اَ بَقِ اَ خَى مُحَمَّدًا - حَتَّى اَ رَا لاَ يَا فِعَا وَ اَ مُرَدُا ثُمَّ اَ رَا لاَ يَا فِعَا وَ اَ مُرَدُا ثُمَّ اَ رَا لاَ مَعَا وَ الْحَسَّدُا ثُمَّ اَ رَا لاَ سَيِّدًا مُسُوَّدًا - وَ اَ كَبِثُ اَ عَادِيْهِ مَعَا وَ الْحَسَّدُا وَ اَ كَبِثُ اللهِ مَا وَ الْحَسَّدُا وَ الْحَسَّدُا وَ الْحَسَّدُا وَ اَ عَطِهُ عَالَ يَدُومِ اَ بَدَا

"আমার ভাতা মোহাম্মদকে বাঁচাও প্রভৃ তৃমি
কিশোর-তরুণ দীর্ঘজীবী দেখব তাঁকে আমি
দেখব তাঁকে সাহেব-সর্দার সবার চেয়ে বড়
তাঁহার শত্রু তাঁহার হিংস্ক সবকে ধ্বংস কর
চিরগৌরব, চিরসমান, সদা দৃষ্টি তোমার
তাহার জন্ম অটুট রাখ এই কামনা আমার" (যোরকানী, ১—১৪৬)

হালিমা-পরিবারের সকলেই মোসলমান হইয়া ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত রহিয়াছে, শুধু ওনায়সা সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। বিবি হালিমার স্বামী হারেসের ইসলাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, হযরত (দঃ) নবীরূপে আত্মপ্রকাশ করার পর একদা হারেস মক্কায় আসিলেন। মক্কার লোকেরা তাঁহার নিকট বর্লিল, তোমার ছ্ধপোষ্য ছেলে কি বলে তাহা জ্ঞান কি ? হারেস জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলে ? তাহারা বলিল, সে বলিয়া থাকে, আল্লাহ মানুষকে মৃত্যুর পরে পুনঃ জীবিত করিবেন এবং আল্লার ছুই রকম ঘর আছে; নাফরমানদেরকে এক প্রকার

ঘরে শাস্তি দিবেন এবং ফরমাবরদারদিগকে অপর এক প্রকার ঘরে শাস্তি ও পুরস্কার দিবেন—এই শ্রেণীর আরও বহু রকম কথার দারা সে আমাদের মধ্যে বিভেদ স্থাষ্টি করিয়াছে, আমাদের ঐক্য নষ্ট করিয়াছে।

হারেস নবী ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অদাল্লামের নিকট আদিয়া বলিলেন, লোকেরা অভিযোগ করে, আপনি না কি বলেন, মানুষ মৃত্যুর পর পুনঃ জীবিত হইবে এবং বেহেশত বা দোযথে যাইবে। রস্থল্লাহ (দঃ) বলিলেন, সত্যই আমি ইহা বলিয়া থাকি; ঐ দিন আদিলে আমি আপনাকে হাতে ধরিয়া আজিকার এই আলোচনার সভ্যাসভ্য দেখাইয়া দিব। হারেস ভৎক্ষণাৎ মোসলমান হইয়া গেলেন এবং পুবই পাকাপোক্তা মোসলমান হইলেন। তিনি বলিতেন, আমার এই ছেলে কেয়ামতের দিন যদি আমার হাত ধরে তবে আমাকে বেহেশতে না পৌছাইয়া কি আমার হাত ছাড়িবে ? (হাসিয়া সীরতে ইবনে হেশাম ১৬১)

নবীজী আপন পিতামাতার সেবা করিবার সুযোগ পান নাই; জন্মের পুর্বেই পিতাকে এবং অতি শৈণবেই মাতাকে তিনি হারাইয়া ছিলেন। পিতামাতার সেবা সম্পর্কে নবীজীর অতুলনীয় শিক্ষা রহিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—

হাদীছ—মাতাপিতার ভক্ত সুসন্তান স্বীয় মাতাপিতার প্রতি মায়া-মমতার দৃষ্টি করিলে প্রতি দৃষ্টিতে আল্লার দরবারে এক একটি মকবুল হজ্জের ছওয়াব লাভ করিয়া থাকে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাদা করিলেন, এক দিনে এক শতবার দৃষ্টি করিলেও (এরপ এক শতহজ্জের ছওয়াব পাইবে)? হ্যরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—আল্লাহ তায়ালা অতি মহান অতি পবিত্র; (দানে তিনি কুন্তিত নহেন)।

হাদীছ—মাতাপিতার সেবা-শ্রদ্ধায় যে ব্যক্তি আল্লার অনুগত হইবে তাহার জন্ম বেহেশতের তুইটি দর্ভয়াজা খোলা থাকিবে; তাঁহাদের একজনের ব্যাপারে এরূপ হইলে বেহেশতের একটি দরভয়াজা খোলা থাকিবে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, যদি মাতাপিতা সন্থানের প্রতি অক্যায়-অত্যাচারকারী হয় ? হযরত (দঃ) তিনবার বলিলেন, যদিও তাহার প্রতি অক্যায়-অত্যাচারকারী হয়।

হাদীছ—এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রস্থলাল্লাহ। সন্তানের উপর মাতা-পিতার হক কি পরিমাণ ? হ্যরত বলিলেন, মাতাপিতাই তোমার বেহেশত-দোয়খ।

হাদীছ—রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মাতাপিতার সম্ভণ্টিতে প্রভু পরওয়ারদেগারের সম্ভণ্টি; মাতাপিতার অদন্তণ্টিতে প্রভু-পরওয়ারদেগারের অসম্ভণ্টি।

হাদীছ—এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রস্থলালাহ! আমি জেহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি; আপনার পরামর্শের জন্ম আসিয়াছি। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মা আছেন ? ঐ ব্যক্তি বলিল, হাঁ—আছেন। গ্রহরত (দঃ) বলিলেন, মাতার সেবায় লাগিয়া থাক; বেহেশ্ত জননীর চরনতলে। (সমূদ্য হাদীছ মেশকাত শঃ হইতে)

এতন্তির হাদীতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, মাতার হক পিতার হক অপেক্ষা তিন গুণ।
মাতাপিতাহারা নবীঙ্গীকে পুত্ররূপে দেখিবার স্থাযোগ থাকে নাই, কিন্তু শুধু
শুক্তদায়িনী মাতা হালিমার প্রতি হ্যরত (দঃ) যে ব্যবহার এবং ভক্তি ও শ্রুদ্ধা
দেখাইয়াছেন তাহা হইতে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, নবীজীর আপন মাতা
পিতার সেবার স্থাযোগ পাইলে তিনি কি আদর্শ স্থাপন করিতেন।

"ইয়া রাস্থলুলাছ! বন্দীশালায় বন্দীদের মধ্যে আপনার খালাগণও রহিয়াছেন এবং ঐ রমণীগণ রহিয়াছেন যাহারা শিশুকালে আপনার লালন পালন করিয়াছিলেন।" যোহায়র এই সম্পর্কে একটি কবিতাও আর্তি করিয়া বলিয়াছিল—

ا مُنْنَ عَلَى نَسُوَةً قَدْ كُنْتَ تَرْضِعَهَا ﴿ إِذْ نُوْكَ تَمَاتُوكَا مِنْ مَخْضَهَا الدَّرَرُ ا فَدُنْتَ طِفْلاً صَغَيْرًا كُنْتَ تَرْضِعَهَا ﴿ وَا ذَ يُدِزَّنِيْكَ مَا تَدَأْتِي وَمَا تَدَرُّ

"দয়া করুন ঐসব রমণীগণের প্রতি যাহাদের (আপন জনের) স্তনের হৃত্ধ আপনি পান করিয়াছেন—যাহাদের হৃত্তের মৃক্তাগুলি (ফোটা সমূহ) আপনার মুখকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকিত।

আপনি যথন ছোট শিশু ছিলেন তথন আপনি তাহাদের ত্থ্ব পান করিয়া থাকিতেন—যথন আপনি কোন কাজ করিতে বা কিছু হইতে উদ্ধার পাইতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন।" ( আল্-বেদায়াহ্ ওয়ান্-নেহায়াহ্ ৪—৩৫২ )

এই সব উক্তি হযরতের হধ-মা—হালিমা রাজিয়াল্লান্থ তারালা আনহার জ্ঞাতিবর্গের প্রতিই ইন্সিত করিতেছিল। অবশেষে হযরত (দঃ) ঐ সব যুদ্ধ বন্দীদেরে
মুক্তি দানের ঘোষণা প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং মোদলমানগণকে অমুরোধ করিয়া
ভাহাদিগকে এই ব্যাপারে রাজি করিলেন।

আবু দাউদ শরীফে একটি হাদীছ আছে, আবৃত্তোফায়েল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ("হোনায়েন" এলাকায় জেহাদ কালে) হয়রত নবী (দঃ) (মক্কা হইজে ১২।১৩ মাইল দ্রে) জেয়ে ব্রানা নামক স্থানে একদা গোশ্ত বর্টন করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় একটি প্রাম্য রমণী হয়রতের প্রতি অপ্রস্তর হইয়া আসিতে লাগিলেন। হয়রত (দঃ) তাঁহার জন্ম নিজের চাদরখানা বিছাইয়া দিলেন। রমণীটি আসিয়া সেই চাদরের উপর বসিলেন। ঘটনা বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, আমি আশ্চর্য্যাবিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই রমণীটি কে ? তখন উপস্থিত সকলে উত্তর করিলেন যে, তিনি হইলেন হয়রতের ত্থ-মা। (এছাবায়্ত ৪—২৬৬)

ইহার পূর্বের আরও একবার বিবি হালিমা হযরতের নিকট আসিয়া ছিলেন, তথনও হযরত (দঃ) তাঁহার প্রতি বিশেষ অন্তরাগ দেখাইয়াছিলেন। খাদিজা রাজিয়াল্লাছ তায়ালা আনহার সহিত হযরতের বিবাহের পরের ঘটনা—একবার হালিমার অঞ্চলে ছভিক্ষ দেখা দিল; বিবি হালিমা মকায় হযরতের নিকট আসিয়া সাহায্য কামনা করিলেন। হযরত (দঃ) খাদিজা রাজিয়াল্লাছ তায়ালা আনহার নিকট বিবি হালিমাকে সাহায্য করার বিষয় আলাপ করিলেন; খাদিজা (রাঃ) বিবি হালিমাকে বিশটি মেষ এবং কতিপয় উট দিয়া দিলেন (যোরকানী, ১—১৫০)।

হ্যরত (দঃ) তাঁহার সেবাকারিণী ত্ব-ভগ্নি শায়মার প্রতিও বিশেষ প্রদাবান ছিলেন। হোনায়েন যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে আলোচনার জন্ম হ্যরতের নিকট যে প্রতিনিধিদল আদিয়াছিল সেই উপলক্ষে হ্যরতের সেই ভগ্নি শায়মাও হ্যরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। হ্যরত (দঃ) তাঁহার জন্মও স্বীয় চাদর বিছাইয়া দিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইয়া ছিলেন। (যাত্বল-মায়াদ)

#### হযুৱতের শৈশব ঃ

নবীজী শিশু অবস্থায়ই দব সময় ডান স্তনের ছ্ধ পান করিতেন; উভয় স্তন একা পান করিতেন না, ছ্ধ ভ্রাতার জন্ম এক স্তন অবশ্যই ছাড়িয়া রাখিতেন; শিশুকালেই তিনি এতদূর স্থায়পরায়ন ছিলেন (নশরুত-ভীব ২৩)।

নবীজীর দৈহিক-উঠতি সাধারণ শিশুদের অপেক্ষা অসাধারণ ছিল; ছই বংসর বয়নেই তিনি বেশ বড় দেখাইতেন (সীরাতে-খাতম ২৮)। ছধ ছাড়াইবার পর সর্ব্ব প্রথম তাঁহার মূথে কথা ফুটিয়াছিল ইহা—

الله ا كبر كبيرا و الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة و اميلا

"আলাহ মহান, সর্ব্ব মহান। আলার অসংখ্য প্রশংসা, সকাল-বিকাল সর্ব্বদা আলার পবিত্র বয়ান করি।" (এ ২১) নবীজী এই বয়দে বাহিরে যাইতেন, কিন্তু থেলা ধূলায় লিপ্ত হইতেন না; অক্স ছেলেদেরকে খেলিতে দেখিয়াও খেলায় অংশ গ্রহণ করিতেন না। ( ঐ )

বিবি হালিমা হযরত (দঃ)কে কোথাও দ্রে যাইতে দিতেন না; একদা বিবি হালিমার অজ্ঞাতে হযরত তাঁহার ত্ধ-ভগ্নি শায়মার সাথে দ্বিপ্রহরের সময় পশুপাল চড়ান ক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন। বিবি হালিমা হযরতের খোঁজে বাহির হইলেন এবং শায়মার সহিত তাঁহাকে পাইলেন; বিবি হালিমা শায়মাকে রাগ করিলেন, তুমি এই প্রথর রোজে এবং উত্তাপের সময়ে কেন তাঁহাকে বাহিরে নিয়া আসিয়াছ? শায়মা বলিল, আমার ভাই উত্তাপ ভোগ করে নাই; আমি দেখিয়াছি, একটি মেঘ খণ্ড সক্র্বলা তাঁহাকে ছায়া দিয়া চলিয়াছে। ভাই যথন চলিত তখন মেঘ খণ্ডটিও চলিত, ভাই যখন থামিয়া থাকিত তখন এটিও থামিয়া থাকিত (নশক্ত-তীব ২১)।

শৈশবে নবীজীর অছিলায় আলাং তায়ালার রহমত লাভের অনেক ঘটনা ঘটিয়া ছিল; বিবি হালিমার বর্ণনায় সেইরূপ অনেক বিবরণ রহিয়াছে। ঐ শ্রেণীর আরও একটি ঘটনা—

মক্কায় ভয়াবহ অনাবৃষ্টির দরুণ ছভিক্ষ; কোরেশ সদ্দারগণ থাজা আবু তালেবের
নিকট আসিয়া বলিল, হে আবু তালেব; সমগ্র মক্কা উপত্যকায় ভয়দ্কর ছভিক্ষ;
বৃষ্টির জন্ম প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করুন। আবু তালেব বালক নবীজীকে সঙ্গে
করিয়া কা'বা শরীফের নিকটে আসিলেন। নবীজীকে কা'বা শরীফের সহিত
হেলান দেওয়াইয়া বসাইলেন; নবীজী স্বীয় শাহাদতের আসুল আকাশ পানে
উত্তোলন করতঃ নিবেদনকারীর স্থায় অবস্থা অবলম্বন করিলেন। তৎক্ষণাৎ মেঘবিহীন
পরিকার আকাশে অসাধারণ মেঘমালার সঞ্চারণ হইল এবং প্রবল বারিপাত হইল।

এক সময়ে মক্কাবাসীরা নবীজীর প্রতি শক্রতায় মাতিয়া উঠিলে নবীজীর প্রশংসায় খাজা আবু তালেব স্বীয় কবিতায় এই বিষয়টিও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন এবং সেই পঙ্কিটি বোখারী শরীফেও উল্লেখ আছে (১৩৭ পৃ:)—

"উজ্জল ন্রানী চেহারা তাঁহার; তাঁহার চেহারা দেখাইয়া মেঘমালা হইতে বৃষ্টি লাভ করা যায়। এতিমদের আশ্রয়স্থল এবং নিরুপায় বিধবাদের প্রতিরক্ষক।"

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদিনায় একদা রস্ত্লুলাহ ছালাল্লান্থ আলাইহে অদাল্লামের নিকট এক গ্রাম্য ব্যক্তি আসিয়া বলিল, অনার্ষ্টির দক্ষন এমন ছডিক্ষ দেখা দিয়াছে যে, ছথের অভাবে শিশুদের শব্দ করার পর্যান্ত শক্তি নাই। তংক্ষণাং রস্ত্ল (দঃ) মিম্বারে দাঁড়ানো অবস্থায়ই হাত উত্তোলন পূর্বক দোয়া আরম্ভ করিলেন। দোয়ার হাত নামাইবার পূর্বেই আকাশে মেঘের সঞ্চার হইয়া প্রবল

বৃষ্টি আরম্ভ হইল; লোকগণ পানিতে ভিজিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। নবীজী হাসিমূথে বলিলেন, আজ আবুতালেব জীবিত থাকিলে এই ঘটনা দৃষ্টে তিনি আনন্দিত হইতেন; ভাহার কাব্যের বাস্তবায়ন এই ঘটনায়ও রহিয়াছে। এই বলিয়া নবীজী (দঃ) বলিলেন, কেহ আছে কি যে ঐ কবিতা পাঠ করিয়া শুনায়? আলী (রাঃ) উল্লেখিত পঙ্জিটি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। (যোরকানী, ১—১৯১) হুযুৱ্তের মাতৃ বিয়োগ ঃ

নবীজীর জীবনী পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, তাঁহার জন্ম এবং শৈশব ও বাল্য শোক-ব্যথা এবং তুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়া কাটিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিলে তাঁহার হাবীবের জন্ম উহার সম্পূর্ণ বিপরিত ব্যবস্থাও করিতে পারিতেন। কিন্তু যাহা ঘটিয়াছে বিশ্বনবীর জন্ম তাহারই প্রয়োজন ছিল। বিশ্বের সংখ্যাগুরু তুঃখী-দরদী, তাহাদের তুঃখে-দরদে বিশ্বনবীকে অংশীদার হইতে হইবে, তবেই তিনি তুঃখ-দরদের পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হইবেন এবং উহার প্রতিকারের ব্যবস্থায় অভিজ্ঞের ভূমিকা গ্রহণে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

চিরস্থী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন ব্ঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে ব্ঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?

এই তথ্যই আল্লাহ তায়ালাও পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করিয়াছেন—
ত্ব আল্লাহ আপনার
আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

ইতিহাসের বিভিন্ন মতামত দৃষ্টে বলিতে হয়, নবীজীর বয়স চার হইতে নয় বংসরের মধ্যে তাঁহার মাতা ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন।

হৃত্ব পানের বয়স এবং তাহারও পর বেশ কিছুকাল নবীজী ত্ধমায়ের প্রতিপালনে থাকিয়া দীর্ঘ দিন পর আপন মা বিবি আমেনার স্নেহ-ছায়ায় ফিরিয়া আসিলেন; বিবি আমেনার অন্তরে কতই না আনন্দ। তাঁহার আকাজা জনিল, প্রাণের ত্লাল শিশু নবীজীকে লইয়া মিদিনায় যাইবেন। নবীজীর পিতামহের মাতৃল মিদিনায়, নবীজীর পিতার কবর মিদিনায়। স্মীহায়া আমেনার সাধ জাগিল শশুরের মাতৃকুলের সকলকে দেখাইবেন—মৃত আবহুল্লার ঘরে আল্লাহ কি সোনার চাঁদ দান করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে শত আবেগপূর্ণ ক্রদয় নিয়া জেয়ায়ত করিবেন স্মী আবহুল্লার কবর। বিবি আমেনা গর্ভ অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্যান্ত নবীজী সম্পর্কে বহু কিছুই দেখিয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন, উপলব্ধি করিয়া

ছিলেন; কী রত্ন তিনি প্রসব করিয়াছেন তাহা ব্ঝিবার তাঁহার বাকি ছিল না।
অথচ এহেন পুত্রত্ব লাভের আনন্দ হইতে স্বামী তাঁহার চিরবঞ্চিত; এই চাঁদের
মুখ দেখিবার পূর্বেই তিনি অকালে ইহুধাম ত্যাগ করিয়াছেন। বিবি আমেনা
সোনার পুত্র লাভে যে আনন্দ পাইয়াছেন সেই আনন্দের পার্শেই তাঁহার মনোবেদনা উহার সমধিকই ছিল নিশ্চয়। তাই অন্ততঃ স্বামীর মাজারে পুত্রধনকে
লইয়ানা গিয়া তিনি শান্ত হইতে পারেন কি ?

আনন্দ ও আবেগ ভরা অন্তর লইয়া বিবি আমেনা প্রাণের ছলাল বালক নবীজী সহ মদিনাপানে যাত্রা করিলেন সঙ্গে রহিয়াছে পরিচারিকা উদ্দে-আইমান। শিশুপুত্র আর দাসী শুধু এই ছই সঙ্গী লইয়া বিবি আমেনা একাই প্রায় ভিনশত মাইলের দীর্ঘ মরুপথ অভিক্রম করিয়া মদিনায় পৌছবেন; কী ছঃসাহসিক কার্যা! ভাঙ্গা বুকের আবেগ তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছে সাহসে বুক বাঁধিতে, প্রেরণা যোগাইয়াছে স্থদীর্ঘ মরুপ্রান্তর জয় করিতে। শেষ পর্যান্ত ভিনি মদিনায় উপস্থিত হইতে কৃতকার্য্য হইলেন।

বিবি আমেনা বালক নবীজী সহ মদিনায় একমাস অবস্থান করিলেন; তৎকালীন মদিনার কোন কোন স্মৃতি নবীজীর স্মরণও রহিয়াছে। হিজরত করিয়া রস্থলুলাহ (দঃ) যখন মদিনায় আসিয়াছেন তখন তিনি ছাহাবীগণের সঙ্গে আলোচনায় বলিয়াছেন, এই গৃহে আমি আমার আস্মার সহিত অবস্থান করিয়াছিলাম। তখন নবীজী তথায় এক বাড়ীর একটি জলাশয়ে ভালরূপে সাঁতার কাটাও শিখিয়া ছিলেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। (যোরকানী ১—১৬৪)

পরিচারিকা উম্মে-আইমানের বর্ণনা—ইহুদীদের কিছু লোক বাসক নবীজীকে উদ্দেশ্য করিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল এবং তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় দৃষ্টি করিতে লাগিল। একদা আমি তাহাদের একজনের উক্তি শুনিতে পাইলাম, সে সঙ্গীগণকে বলিভেছে, এই বাসক এই যুগের নবী হইবেন এবং এই মদিনা তাঁহার হিজরত স্থান হইবে। তাহার উক্তিগুলি আমি সুরক্ষিত রাখিলাম।

নবীজীর মাতা বিবি আমেনাও ঐ শ্রেণীর উক্তির সংবাদ জানিতে পারিলেন এবং বালক নবীজী সম্পর্কে ইহুদীদের তরফ হইতে আশঙ্কা বোধ করিলেন। সেমতে কালবিলম্ব না করিয়া বিবি আমেনা বালক নবীজী ও পরিচারিকা উদ্দেশ্যাইমান সহ মদিনা হইতে মকায় ফিরিয়া আসার জন্ম যাত্রা করিলেন। মকা মদিনার মধ্যে অর্দ্ধ পথ পূর্ণ হওয়ারও পূর্কে "আব্ ওয়া" নামক স্থানে পৌছিয়া বিবি আমেনা অকস্মাং রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং নিতান্ত অপ্রত্যাশিতরূপে সেধানেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন। কী করণ দৃশ্য। মরুভূমির বৃকে উন্মুক্ত আকাশতলে পাহাড়-পর্ব্বতের মাঝে— পিতা নাই, মাতা নাই, আত্মীয়-স্বজন কেহ কাছে নাই; এক দাসীর সহিত একা এই বালক। ইহা অপেক্ষা ভীষণতা আর কি হইতে পারে । এই অবস্থায় দাসী উদ্মে-আইমান বিবি আমেনাকে কবর দিয়া নবীজীকে লইয়া মকায় পৌছিলেন।

নবীজীর ত্রখ-বেদনার কি সীমা থাকিল। পিতার ত মৃথই দেখেন নাই; ত্নিয়ায় আসিবার পৃক্বেই পিতাকে হারাইয়াছেন, এখন আবার শিশু বয়সেই এক হৃদয় বিদারক করুণ দৃশ্য মাঝে মাতাকে হারাইলেন। মকা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন মায়ের সাথে; মাত্র এক মাস পরেই আজ মকায় ফিবিলেন এক:—মাকে পথিমধ্যে দূর প্রান্তরে রাখিয়া আসিলেন কবরে।

এত ব্যথা। কিন্ত এখনও নবীজীর ছংখের পেয়ালা পূর্ব হয় নাই; পিভাহারা নবীজী মাকে হারাইয়া যাঁহার আশ্রায়ে আসিলেন মাত্র ছুই বংসারেই আবার তাঁহাকে হারাইবার শোকে আক্রান্ত হইলেন। মা ক চিরবিদায় দিয়া নবীজী মকায় পৌছিলেন; দাদা আবহুল মোন্তালেব তাঁহার প্রতিপালনের দায়িত গ্রহণ করিলেন। দাসী উদ্যো-আইমানও সেই দায়িতে অংশীদার।

# উল্লে-আইমান ঃ

নবীজীর পিতার মুক্ত দাসী ছিলেন তিনি (যাছল-মায়াদ, যোরকানী ১৬৩)। তিনি হাবশী তথা আবিসিনিয়ার ছিলেন; নবীজীর বাল্য বহুসের বিশিষ্ট সেবাকারিনী ছিলেন তিনি। নবীজী তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন; নবীজী তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান বিলয়া থাকিতেন, আমার (গর্ভধারিণী) জননীর পরে আপনিই আমার জননী (যোরকানী, ১—১৮৮)। তিনি বহু পুবের ই ইসলাম গ্রহণ করিয়া ছিলেন এবং নিঃস্ব অবস্থায় হিজরত করিয়া মদিনায় চলিয়া আসিয়া ছিলেন। নবীজীর নিজের অবস্থাও তজেপই ছিল; মদিনার কোন কোন ছাহাবী নবীজীকে খেজুর গাছ প্রদান করিয়াছিলেন; নবীজী সেই খেজুর গাছ হইতে উম্মে-আইমান (রাঃ)কে দান করিয়াছিলেন। নবীজীর বিশেষ ভালবাসার পাত্র স্বীয় পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসার সহিত নিজ প্রচেষ্টায় উম্মে-আইমানকে বিবাহ দিয়াছিলেন এবং তাহাদের পুত্র উদামা (রাঃ)কে নবীজী অত্যধিক ভালবাসিতেন। গ্রমকি ছাহাবীদের মধ্যে তিনি "হেবরু-রুক্লিল্লাহ" রুক্লুল্লার প্রিয়পাত্র আখ্যায় ভূষিত ছিলেন।

উম্মে-আইমান (রাঃ) নবীজীর সেবা করিয়া ইহপরকালে চরম ধৈল্য ও পরম সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। লোকমুখে তিনি "বরক্ত" নামে পরিচিতা ছিলেন। বণিত আছে—একদা "রওহা" নামক মক্ত প্রান্তরে তিনি পিপাসাতুর হইয়া পড়িলেন; কোথাও পানির ব্যবস্থানাই। ঐ সময় স্বভ্র রেশমী দড়িতে ঝুলানো পানি ভরা ভোল আকাশ হইতে তাঁহার সম্মুখে ঝুলিয়া পড়িল; তিনি উহার পানি পান করিয়া এরূপ তৃপ্তি লাভ করিলেন যে, পরবর্তী জীবনে তিনি কখনও পিপাসার যাতনা ভোগ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ঐ ঘটনার পর উত্তপ্ত দিনে রোষা রাথিয়া দ্বিপ্রহরকালেও আমি পিপাসা অমূভব করি নাই (যোরকানী, ১—১৮৮)।

নবীজীর ইস্তেকালে তিনি অতিশয় শোকাতুর হইয়া পড়িয়া ছিলেন; তাঁহার ক্রেন্দনে আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) তাঁহাকে শান্তনা দিতে আসিয়াছিলেন। নবীজীর ছনিয়া ত্যাগের ৫।৬ মাস পরই তিনি ইহকাল ত্যাগ করিয়াছিলেন।

# দাদাকেও ছাৱাইলেন নবীজী ঃ

পিতা-মাতা হারা নবীজী স্বীয় দাদা আবহুল মোন্তালেবেব আশ্রয়ে থাকিতেন। আবহুল মোন্তালেব নবীজীকে সন্তান অপেক্ষা অধিক স্থেহ-মমতা করিতেন। আবহুল মোন্তালেব মকার সর্ব্ব প্রধান সর্দার ছিলেন; তাঁহার জন্ম প্রত্যহ কা'বা গৃহের সন্নিকটে বিশেষ বিছানা করা হইত; অন্থ কেহ এমনকি আবহুল মোন্তালেবের নিজ সন্তানরাও ঐ বিছানার উপর যাইতে পারিত না। বালক নবীজী বিনা বাধায় ঐ বিছানার উপর বিচরণ করিতেন; আবহুল মোন্তালেব আদর ও ভালবাসার দৃষ্টিতে নবীজীর এই আচরণ উপভোগ করিতেন। চাচাগণ নবীজীকে বিছানা হইতে হঠাইতে চাহিলে আবহুল মোন্তালেব বাধা দিয়া বলিতেন, বাছাধনকে বিরক্ত করিও না। আমার এই বাছাধনের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জল। (যোরকানী, ১—১৮৯)

আপদ-বিপদের ঝড়-ঝঞ্জায় মানুষের ধৈর্য্য এবং সাহস ও উত্তম বলিষ্ঠ হয়, তাই যেন বিধাতা নবীজীকে আঘাতের পর আঘাত, তুঃথের পর তুঃখ, ব্যথার পর ব্যথায় ফেলিয়া তাঁহার জীবন-বৃনিয়াদকে মজবৃতরপে গড়িয়া তুলিতে ছিলেন। পিতা-মাতা হারাইবার পর দাদা আবহুল মোতালেবের ছায়া নবীজীর জক্ত স্থদীর্ঘ হইল না। নবীজীর মাতৃবিয়োগের মাত্র তুই বংসর পরেই দাদা আবহুল মোতালেব বালক নবীজীকে ছাড়িয়া তুনিয়া হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। আবহুল মোতালেব মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্র আবৃতালেবকে অছিয়াত করিয়া গেলেন নবীজীর রক্ষণাবেক্ষণের জক্ত; তিনি নবীজীর পিতা থাজা আবহুলার এক মায়ের গর্ভজাত ভাতা ছিলেন। নবীজী দীর্ঘ দিন আবৃতালেবের ছায়ায় ছিলেন; হ্যরত (দঃ) নবী হওয়ারও সাত বংসর পর আবৃতালেবের মৃত্যু হইয়াছিল। আবৃতালেব জাবিনের শেষ মৃহর্ত্ত পর্যাস্ক নবীজীর সাহায্য সহায়তায় সাধ্যের সর্বশেষ বিন্দু ব্যয় কয়িয়া যাইতে ছিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—নবীজী সারা জীবন স্বীয় মাতা-পিতার প্রতি অতিশ্র মকা বিজয় বা ষষ্ঠ হিজরী সনে হোদায়বিয়ার ঘটনার ছফরে মকা হইতে মদিনা প্রত্যাবর্তনের পথে "আবওয়া" নামক স্থানে নবীজী স্বীয় মাতার কবর জেয়ারত করিয়াছিলেন। নবীজীর অন্তরে যে কি আবেগ ছিল! মায়ের কবর পার্শে দাঁডাইয়া নবীজী কালায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। মোসলেম শরীফের হাদীছে আছে, আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন — নবী ছাল্লাল্ আলাইতে অসাল্লাম নিজ মাতার কবর জেয়ারত করিয়াছেন; তখন তিনি এইরূপ কাঁদিয়া ছিলেন যে, তাঁহার সঙ্গীগণকে পর্য্যন্ত কাঁদাইয়া ফেলিয়াছিলেন। মায়ের মমতাই মাতৃহারা নবীজীকে এইরূপ অভিভূত করিয়াছিল, এতন্তির তিনি আজ নবী, কিন্তু তাঁহার মা তাঁহাকে নবীরূপে পান নাই—সেই ব্যথাও কম নহে। এত ছঃখ এত ব্যথা! এই অবস্থায় নবীজী আল্লাহ তায়ালার দরবারে মায়ের জন্ম ক্ষমা প্রার্থনার অমুমতি চাহিয়া ব্যর্থ হইলেন। মোদলেম শরীফের উক্ত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে— নবীজী বলিয়াছেন, "প্ওয়ারদেগারের নিক্ট মায়ের জন্ম ক্মা প্রার্থনার অনুমতি চাহিয়া ছিলাম; অনুমতি দেওয়া হয় নাই। তাঁহার কবর জেয়ারতের অনুমতি চাহিয়াছি; সেই অনুমতি পাইয়াছি।" ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি না পাইয়া নবীন্দীর মনের আবেগ ও ব্যথা কি চরম আকার ধারণ করিতে পারে তাহা সহজেই অমুমেয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার বিধান—ঈমান ব্যতিরেকে ক্ষমা হইবেই না; আল্লাহ তায়ালার এই বিধান সকলের জন্ম সমান। কিন্ত আল্লাহ তায়ালা কি স্বীয় হাবীবের এই ব্য**থার** লাঘব করিবেন না, এই আবেগের মূল্য দিবেন না ? ইহাওত আল্লার হজুরে বড় কথা যে, তাঁহার হাবিবের অন্তরে ব্যথাও অশান্তি। নবীন্ধীর জন্ম আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা অঙ্গীকার বিঘোষিত রহিয়াছে—دبك فقرضي "নিশ্চয় আপনার প্রভু আপনার মনোবাঞ্চা প্রণ প্রব'ক আপনার মনোস্তুষ্টি সাধন করিয়া চলিবেন।" এই প্রভু-পরওয়ারদেগার কি স্বীয় হাবিবের অন্তরকে সারা জীবন কাঁদাইবেন ? স্বীয় মাতা-পিতার মুক্তি সম্পর্কে কি তাঁহার মনোবেদনা দূর করার ব্যবস্থা করিবেন না ?

প্রবাপের বহু ইমাম ও আলেমগণের সিদ্ধান্ত এই যে, নবীজীর মাতা-পিতা পরকালে মৃক্তি প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহাদের মৃক্তির সূত্র সম্পর্কে অধিকাংশের মত এই যে, নবীজীর সন্তুষ্টি ও সম্মান উদ্দেশ্যে তাঁহার বৈশিষ্ট্যরূপে আলাহ তায়ালা বিশেষ ব্যবস্থা এই করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতা-মাতাকে মৃহুর্ত্তের জন্ম জীবিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; তাঁহারা জীবিত হইয়া ঈমান গ্রহণ করতঃ পুনঃ মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত আছে (যোরকানী, ১— ১৬৬ × ১৮৮ দ্রেইবা)। এমনকি বোধারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হজর (রঃ)ও তাঁহার এক কিতাবে এই বিষয়্টির পূর্ণ সমর্থন উল্লেখ করিয়াছেন (ফতকল-মোলহেম, ১—৩০৩ দ্বেইবা)।

হয়রত (দঃ) প্রথম বহিদে শ গমনে ঃ

মাত্র এক-ছুইজন ব্যতীত সকল প্রগাম্বরই চল্লিশ বংসর ব্যুসে প্রগাম্বরী লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনের এই সুদীর্ঘ সময়টা বার্থ যাইত না; প্রগাম্বরীর গুরুদায়িত্ব বহনে তাঁহাদেরে প্রস্তুত ও যোগ্য করা হইত। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বেলায়ও তাহাই ঘটিয়াছে। তিনি ত হইবেন বিশ্বনবী; তাঁহার দায়িত্ব হইবে বিশ্বজোরা, তাই তাঁহাকে প্রস্তুত করিতে এবং গড়িয়া ভূলিতে হইবে বিশেষরূপে; তাঁহার প্রগাম্বরী জীবনের বুনিয়াদকে মজবুত করিতে হইবে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া। এই বিশেষ প্রস্তুতি এবং বিশেষরূপে গড়াইবার যোগাড়-আয়োজনেই অভিবাহিত হইয়াছে নবীজীর চল্লিশ বংসরের সুদীর্ঘ সময়।

নবীজী শৈশব ইইতে কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স কম-বেশ বার বংসর। বিধাতা তাঁহাকে দেশের বাহিরে পাঠাইবেন; বাহিরের বিরাট বিশ্বের সহিত তাঁহার পরিচয়ের প্রয়োজন; বহির্দেশের বিশাল জগতের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক রচনার প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সমাধার এক স্থুন্দর মুহুর্ত্ত নবীজীর সম্মুখে উপস্থিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অস্তরেও আবেগের টেউ খেলিয়া উঠিল।

নবীজীর মূবব্বি চাচা আবৃতালেব সিরিয়ার বাণিজ্যে যাইবেন; তিনি ছফরের যোগাড়-আয়োজন করিতেছেন, যাত্রার সময় আসিল, তিনি যাত্রা করিবেন। সেই মূহুর্ত্তে নবীজী তাঁহার চাচা আবৃতালেবকে ধরিয়া বসিলেন; তিনিও তাহার সঙ্গে যাইবেন। আবৃতালেবের স্নেগ্-মমতা তাহাকে নবীজীর গোঁ। রক্ষা করায় বাধ্য করিল; তিনি নবীজীকে সঙ্গে নিয়াই সিরিয়ার পথে যাত্রা করিলেন।

নবীজীর জীবনের এক নৃতন অধ্যায় আজ স্টুচত হইল—ভ বী বিশ্বনবী বহিবিশ্বের অমণে বাহির হইয়াছেন; বহিঃপ্রকৃতি তাই আজ উল্লিসিত ও আনন্দিত। রাজপুত্রের অমণ পথের উভয় পার্শ্বে যেমন করিয়া সাড়া পড়িয়া যায় তদ্রেপ নবীজীর পথের ছই ধারেও সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে চাঞ্চল্যের স্থি হইল। তাঁহার সমনপথের নিকটস্থ পর্ব্বতমালাও বৃশ্বরাজি সকলেই নিজ নিজ কায়দায় নবীজীকে অভিবাদন ও প্রদানিবদন করিয়া ধন্ম হইতে লাগিল। নীল আকাশও নবীজীর সেবায় ত্রতি হইল—ঘন মেঘথণ্ড নবীজীকে ছায়া দিয়া চলিল। প্রকৃতিরাজির এই সব লীলা সকলে লক্ষ্য না করিলেও যাহারা দেখিয়াছে তাহারা ভাবী বিশ্বনবীকে চিনিতেও পারিয়াছে; সাক্ষ্য সম্মুখে আসিতেছে।

আবৃতালেবের বাণিজা কাফেলা দিরিয়ার এক প্রশিদ্ধ ব ণিজা কেন্দ্র "বোছ্রা"
নগরে পৌছিল। তথায় "জিরজীস্" ওরফে "বহিরা" নামীয় এক থাঁটী অভিজ্ঞ পাজি
ছিলেন। তিনি তৌরাত ও ইঞ্জিল কেতাব মারফত শেষ জমানার নবীর নিদর্শন ও
পরিচয় সম্পর্কে পূর্ব ওয়াকেফহাল ছিলেন। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ছিলেন যিশু খৃষ্ট

তথা হযরত ঈদা আলাইহেচ্ছালামের প্রতিশ্রুত রস্কুল; ঈদা (আঃ) নবী মোস্তফা (দঃ) দম্পর্কে অনেক প্রচার ও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন। স্বতরাং খৃষ্টান পাদ্রী বহিরা নবীজীর বহু কিছু লক্ষ্য অবগত ছিলেন, তাই তিনি নবীজীকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

আবুতালেবের সওদাগরী কাফেলা উক্ত পাজির এবাদত-ঘরের নিকটবর্তী অবভরণ করিল। এ পাত্তি কাফেলার মধ্যে বালক হযরত রাস্থলুয়ার চেহারা দেখামাত্রই তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলেন যে, এই বালকই প্রতিশ্রুত শেষ জমানার নবী। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাফেলার মধ্যে আসিয়া হ্যরতের হাত ধরিয়া বসিলেন এবং বিলিলেন, এই ত সকল পরগাম্বরগণের শিরোমণি, এই ত নিখিলের শ্রেষ্ঠ মানব। আলাহ তায়ালা তাঁহাকে বিশ্বজগতের জন্ম আশিবাদ ও মঙ্গলরূপে দাঁড় করাইবেন। কাফেলার লোকগণ সেই পাজিকে প্রশ্ন করিল, আপনি কিরূপে এই বিষয় জ্ঞাত হইলেন ? পাজি বলিলেন, আপনারা রাস্তার মোড় ফিরিয়া এই অঞ্চলে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের সমুদ্য গাহ-পালা ও পাহাড়-পর্বত তাঁহার সন্মান প্রদর্শনে তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল। তত্পরি আমি তাঁহার পৃষ্ঠে মোহরে-নব্যত দেখিতে পাইতেছি। উহার দারাও তিনি আমাদের নিকট পরিচিত। অতঃপর <mark>দেই পাদ্রি শুধু হ্যরতের খাতিরে সম্পূর্ণ</mark> কাফেলার দাওয়াত করিলেন। সকলে খাওয়ার জন্ম উপস্থিত হইল, কিন্তু হ্যরত (দঃ) তাহাদের সঙ্গে ছিলেন না। পাজি তাহাদের নিকট হযরতের অনুপস্থিতের কারণ জিঞ্জাস। করিল; সকলে বলিল, তিনি উট চরাইতে গিয়াছেন। পান্তি তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া হযরতকে সংবাদ দিয়া আনিলেন। যখন হ্যরত ময়দান হইতে আসিতেছিলেন তখন ঐ পাজি লক্ষ্য করিতে-ছিলেন যে, তাঁহার মাথার উপর একটি মেঘণণ্ড ছায়া প্রদান করিয়া আসিতেছে। যথন হ্যরত খাওয়ার স্থলে পৌছিলেন যাহা একটি বৃক্ষের ছায়া তলে ছিল; তিনি বুক্লের ছায়ায় স্থান না পাইয়া ছায়াহীন জায়গায় বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের ভালাগুলি হ্যরতের মাথার উপর ঝুকিয়া পড়িয়া তাঁহাকে ছায়া দান করিল। পাজি উপস্থিত কাফেলার লোকদিগকে বৃক্ষের এই অস্বাভাবিক ঘটনা দেখাইয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগকে খোদার কসম দিয়া বলিভেছি, তোমরা এই वालकरक लहेसा ट्यांसारमंत्र शख्य छन निविद्यांस याहेर्य ना। उथांकांत्र हेड्मीता এই বালককে তাঁহার নিদর্শন দেখিয়া চিনিয়া ফেলিবে এবং ভাহারা তাঁহাকে মারিয়া ফেলার চেষ্টা করিবে।

ইতিমধ্যেই পাজি দেখিতে পাইলেন সাত জন রোমীয় লোক ঐ স্থানের দিকে আসিতেছে। পাজি অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে জিজাসা করিলেন, ভোমরা কি থোঁজ করিতেছ ? তাহারা বলিল, তৌরাত-ইঞ্জিল কেতাব মারফত আমরা জানি, শেষ জমানার নবী জন্ম লাভ করিয়াছেন, এই মাসে তিনি এই পথে ছফর করিবেন; আমরা তাঁহারই তালাশে আসিয়াছি। পাদ্রি তাহাদিগকে ভর্গনা করিয়া বলিলেন, খোদার ইচ্ছাকে কি কেহ ঠেকাইতে পারে ? তাহারা পাদ্রির এই কথায় তাহাদের চেষ্টা ত্যাগ করিল। অতঃপর পাদ্রি হযরতের চাচা আবৃতালেবকে কসম দিয়া বলিলেন, আপনি অবশ্যই এই বালককে সতর্কতার সহিত যথাসন্বর দেশে পৌছাইতে যত্নবান হইবেন। সেমতে আবৃতালেব (স্বত্নে নবীজীকে মকায় পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজেও) সিরিয়ার বাণিজ্য স্কর সংক্ষিপ্ত করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। (সীরতে-ইবনে হেশাম)।

এই পাজির সহিত হযরতের সামান্ত কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল—উহার বিবরণও বর্ণিত রহিয়াছে। পাজি বলিলেন, আপনাকে লাৎ ও ওজ্জা দেবীদ্বয়ের কসম দিতেছি—আমার কতিপয় প্রশাের উত্তর আপনি অবশ্যই দিবেন। হযরত বলিলেন, আমাকে লাৎ-ওজ্জার কসম দিবেন না; উহাদেরকে আমি অতিশয় ঘূণা করি। তথন পাজি বলিলেন, আলার কসম । এইবার হযরত বলিলেন, আপনার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। পাজি তাঁহাকে অনেক বিষষের প্রশাই করিলেন—তাঁহার নিজা এবং বিভিন্ন হাল-অবস্থা এবং কার্য্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সর্বশেষ পয়গাম্বরের গুণাগুণ সম্পর্কে তাঁহার যাহা কিছু জানা ছিল উহার পরীকার জন্মই তিনি হযরতকে এই সব জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে লাং ও ওজ্জা দেবীর কসমও এই উদ্দেশ্যেই দিয়া ছিলেন যে, তিনি ভাবী সর্বশেষ নবী হইয়া থাকিলে কখনও তিনি এই কসমকে গ্রহণ করিবেন না; বস্তুতঃ হইলও তাহাই। (যোরকানী, ১—১৯৬)\*

অচিবেই যাঁহার জ্ঞান-দর্শনে সারা জগত স্তত্তিত হইল, মুগ্ধ হইল। যাঁহার আদর্শ অন্ধকারাচ্ছর দেশ ও পরিবেশকে এবং কুদংস্কার জ্জ্জিরিত জাতিকে আদর্শগত রাজমুকুট পড়াইল। যাঁহার শিক্ষা ও দান বিশ্ববৃক্তে শাস্তি, নিরাপতা ও সোনালী আদর্শের বক্তা বহাইয়া দিল। তিনি তাঁহার এই অনম্ভ জ্ঞান-সমূদ্র ও অমৃতাদর্শের মহাসাগর লাভ করিলেন এক বিন্দুবং হইতে! মুহুর্ত্তের সাক্ষাং ও ফুই-চার কথার আলাপে! এইরূপ পচা গল্লবাজির উত্তর না দেওয়াই ভাল উত্তর।

আশ্চর্যের বিষয় "মোন্ডকা-চরিত" খৃষ্টানদের ঐ পচা গল্পবাজিতে মন্তক হেট করিয়া লক্ষা ঢাকিবার জ্ঞা পেরেশান হইয়া পড়িয়াছে। অবশেষে কোন পথ না দেখিয়া বহিরা পাত্রির ঘটনার ইতিহাসকেই অস্বীকার করতঃ হাঁপ ছাড়িতে চাহিয়াছে। মোন্ডফা-চরিতের ভাষায়— "এই গল্লটিই একেবারে ভিত্তিহীন উপকথা" (২২০ পৃঃ)। মোন্ডফা-চরিতের স্বভাবগত কুঅভ্যাসই ইহা যে, খাহা তাহার মনপূতঃ না হইবে উহাকেই "গল্ল" বলিয়া আখ্যা দিবে যদিও উহা জ্যাত্রহার ইতিহাসের পাতায়, এমনকি হাণীছগ্রেত্ব বিভ্যান থাকে। (পর পৃষ্ঠার বেখুন)

<sup>\*</sup> সমালোচনা—এক শ্রেণীর খৃষ্টান লিখক মাকড়দার জালের উপর ঘর তৈরী করার
ন্তায় বহিরা পাদ্রির এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এক আজগরী তথ্য আবিদ্ধার করিয়াছে।
নবীজী মোন্তফা (দ:) না-কি এই বহিরা পাদ্রির দাক্ষাং হইতেই জ্ঞান-বিভা আহরণ করিয়াছিলেন।
কি আজগরী আবিদ্ধার! কি আজগরী কথা!

## সামাজিক ও জনকল্যাণ কাজে হুযুৱতের প্রথম যোগদান ঃ

তথনকার আরবদেশ অন্ধকার দেশ, উহার পরিবেশ অন্ধকার পরিবেশ এবং তথনকার যুগ অন্ধকারযুগ—মারামারি, রক্তারক্তি প্রায় সব্বদাি লাগিয়াই আছে। অক্যায় অবিচার জুলুম-অত্যাচারই সেই দেশ ও সেই যুগের ইতিহাস।

বহিরা পান্তির উলেখিত ঘটনার বয়ান সীরতশাত্তের সমস্ত এবেই বর্ণিত আছে, এমনকি ছেহাহ-ছেত্তা হাদীছগ্রন্থ সমূহের তিরমিজী শরীফেও উল্লেখ আছে। মর্ছম থা সাহেব তাঁহার মোন্তফা-চরিতে উল্লেখিত ঘটনাটির প্রতি বিষোদগারে প্রবঞ্চনা মূলক দৃষ্টি ভলিতে বিভিন্ন রেফারেস বা বরাতের মারপেচে তুইটি বিষয় প্রতিশন্ন করিতে চাহিয়াছেন।

প্রথমত: তিনি এই ঘটনা বর্ণনার সনদ সম্পর্কে নানারপ গোঁজামিলের ঘারা উহার 
ফুর্বলতা দেখাইতে চাহিয়াছেন। এই সম্পর্কে ভূমিকায় বর্ণিত এই বিষয়টে লক্ষ্য করাই যথেষ্ট
যে, এই ঘটনার বর্ণনা হইল ইতিহাস। ইতিহাস ভিন্ন জিনিষ এবং হাদীছ তদপেক্ষা বছ
উদ্ধের ভিন্ন জিনিষ। হাদীছ বলা হয় রম্ফল্লাছ ছালালাছ আলাইছে অসালামের কথা, কাজ
এবং সমর্থনকে। আলোচ্য বিবরণটিত নবীজীর প্রগাঘরী জীবনের বছ প্রেক্তার ঘটনা ঘাহা
ইতিহাসরপে অন্ত লোকদের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। হাদীছ গৃহীত হওয়ার জন্ত উহার সনদে
যেসব কড়াকড়ি আবোপ করা হয় ভাছা ইতিহাসের বেলায় প্রয়োগ করিলে ইতিহাস ভাতার
সম্পূর্ণ শুন্ত হইয়া ঘাইবে; গ্রহণযোগ্য উহাতে কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

স্থাী সমাজ! ইতিহাস ভাণারকে তলাইয়া দেখুন, শতকরা ৫০ ভাগ সনদহীন বর্ণনাই উহাতে পাইবেন; তাহাও ইতিহাসের আরবী গ্রন্থাবলীতে। অন্যান্ত ভাষার ইতিহাস বইপুতকে ত সনদের কোন বালাই-ই নাই। প্রাপর যে সব ইতিহাস গ্রন্থ গৃহিতরপে প্রচলিত রহিয়াছে উহার অধিকাংশ গ্রন্থাবলীতে এবং সীরত গ্রন্থাবলীতে আলোচা বহিরা পাত্রির ঘটনা বর্ণিত বহিয়াছে। স্তরাং সনদের ত্র্বলতার দোহাই দিয়া ইহাকে উপেকা করা প্রতারণার সামিল হইবে। অধিকত্ত এই ইতিহাসটি স্প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ তিরমিন্দ্রী শরীক্ষেও স্থান লাভ করিয়াছে এবং ইমাম তিরমিন্দ্রী গাহেব ইহার সনদকে গ্রহণীয় বলিয়া সাব্যন্ত করিয়া দিয়াছেন।

"মোন্ডফা-চরিত" পুত্তকে তুই-একজন আলেমের ভিন্ন মত পোরণের উদ্ধৃতিও রহিয়াছে। "মোন্ডফা-চরিত" পুত্তকে তুই-একজন আলেমের ভিন্ন মত পোরণের উদ্ধৃতিও রহিয়াছে। এইরূপ সামান্ত বিমতের দক্ষণ ইতিহাসের বর্ণনাকে উপেক্ষা করিলে কোন ঐতিহাসিক বর্ণনাই গ্রহণ যোগ্য মিলিবে না।

অসংখ্য ইতিহাস ও দীরত প্রন্থে এই ঘটনা বর্ণিত হওয়া এবং হাদীছ শাল্পের স্থাসিদ্ধ ছয় ইমামের এক ইমাম তির্মিজী (র:) কর্তৃক গ্রহণীয় সাব্যস্ত হওয়া এই ঘটনার বর্ণনা প্রহণযোগ্য হওয়ার জয়্ম মাও: শিবলী নোমানী এইণযোগ্য হওয়ার জয়্ম মাও: শিবলী নোমানী এবং মরহম মাও: আকরম থার লেধায়ই এই ঘটনার প্রতি অধীকৃতি দেখা য়ায়, নতৃবা এবং মরহম মাও: আকরম থার লেধায়ই এই ঘটনার প্রতি অধীকৃতি দেখা য়ায়, নতৃবা প্রদিপর সকলেই ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। থৃষ্টান লিথকদের অবৌক্তিক পচা গল্পবাজির ভয়ে প্রতিহাসিক সভ্যকে অধীকার করা চরম ছর্ব্বলভার পরিচয়্মই বটে।

হযরত রস্থলুলাহ ছাল্লাল্ আলাইহে অসালামের বয়স তথন ১৫-১৬ (আছাহ-ছস্-সিয়ার)। কায়েস্ গোত্রীয় লোকেরা কোরেশদের দক্ষে অভায়রপে এক ভয়াবহ যুদ্ধ বাধাইয়া দিল; সেই যুদ্ধই ইভিহাসে "ফেজার যুদ্ধ" নামে প্রসিদ্ধ। আত্মরক্ষা এবং অভায়ের প্রতিরোধ ও প্রতিশোধে কোরেশগণও যুদ্ধে কাপাইয়া পড়িল। কোরেশদের শাখা গোত্রসমূহ নিজ নিজ দদ্দারের নেতৃতে ভিন্ন ভিন্ন বাহিনী রূপে সেই যুদ্ধে যোগদান করিল। বনী-হাসেম গোত্রের নেতৃত তাহাদের স্পার হ্যরতের দাদা আবছল মোত্তালেবের উপর ছিল। হ্যরতের জীবনের স্বর্বপ্রথম ভিনি সেই যুদ্ধে স্বীয় দাদার সহিত দাদার সাহায্যকারী রূপে রণালণে উপস্থিত ছিলেন।

মোজফা-চরিতে এই বর্ণনার আর একটি তুর্বল দিক দেখান হইয়াছে যে, ঘটনাটির বর্ণনায় ইহা আছে ধে, বহিনা পাদ্রির উপদেশ মতে হ্যরতের মন্ধায় প্রভাবিত্তনে আবৃবকর বেলালকে দলে দিলেন। এ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, এ সময় আবৃবকরের বয়স ১০ বৎসর ছিল। কারণ, আবৃবকর (রা:) হ্যরতের ছোট ছিলেন তুই বৎসরের, আর এ সময় হ্যরতের বয়স ১২ বৎসর ছিল। তবে এই বাগগারে কোন প্রমাণ নাই য়ে, আবৃবকর এ ছফরে ছিলেন না; তাঁহার থাকা সম্ভব নছে। নবী (দ:) যদি ১২ বৎসর বয়সে এ ছফরে থাকিতে পারেন তবে ১০ বৎসর বয়সের আবৃবকরও থাকিতে পারেন তবে ২০ বৎসর বয়সের আবৃবকরও থাকিতে পারেন। আর ইতিহাসে ইহাও প্রমাণিত যে, আবৃবকর হ্যরতের বালাবন্ধ ছিলেন। আর একটি কথা বলা ছইয়াছে বে, বেলাল এ সময় তথায় থাকিতে পারেনই না। কিন্তু এ সম্পর্কেও তুইটি বস্তব্যের অবকাশ রহিয়াছে—(১) কাহারও মতে বেলাল আবৃবকরের সমবয়য় ছিলেন (যোরকানী, ১—১৯৬)। স্তরাং আবৃবকরের ওধু সলী হিসাবে বেলালের তথায় থাকা অসম্ভব নছে। (২) এই বেলাল প্রসিদ্ধ বেলাল হাবসী (রা:), না—বেলাল নামের অন্ত কোন ব্যক্তি তাহা নির্ধারণেরও কোন প্রমাণ নাই (কাওকাবৃদ্ধুরী, ২—০১২)। বেলাল হাবসী (রা:) ভিন্ন অন্ত কেহে হইলে কোন প্রশ্নই থাকে না।

সার কথা এই সব ছুতানাতা ত্র্বল অজুহাত থণ্ডন করা সহজ, অতএব উহার দক্ষন একটি ইতিহাসকে অখীকার করা হায় না। এছাড়া আরও কয়েকটি ছুতা উল্লেখ করা হায় না। এছাড়া আরও কয়েকটি ছুতা উল্লেখ করা হায় রাছা ভায়্ব বাছলাই বটে। ষেমন, বর্ণনায় উল্লেখ আছে, বহিয়া পান্দ্রি নবীজীর পরিচয় লাভ সম্পকে বলিয়াছিলেন ষে, তাঁহার আগমনে এতদঅঞ্চলের সম্দয় পাহাড়-পর্বত, গাছা পালা সেজদা রত হইয়া ছিল। মরছয় খাঁ সাহেব এই বিবয়ণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলে, "আবুতালেব বা ছনিয়ার আর একটি প্রাণীও তাহা দেখিল না; তাহা দেখিলেন বহ দ্বে অবস্থিত বহিয়া পান্দ্র তাহার মাঠের কোণে বসিয়া ইহা অপেক্ষা আজগনী কথা আর কি হইতে পারে? (২২৪ পু:)।

প্রশাটির মূল হেতু থা সাহেবের গর্ভেই জন্ম নিয়াছে; মূল ঘটনামত রহিয়াছে—সেজদারত হুইয়াছে; আর খাঁ সাহেব বুঝিয়াছেন, "হুধরতকে সেজদা করার জন্ম ভূপতিত হুইয়াছে।" মানুষের সেজদা এবং পাহাড় ইত্যাদির সেজদা তিনি এক আকারেরই বুঝিয়াছেন—এই ঘন ঘন যুদ্ধবিগ্রাহের কারণে মক্কায় এতিম-বিধবা অনাথ দ্বর্বলিদের সংখ্যা অনেক ছিল। এই দ্বর্বলিদের উপর ছুর্বতদের দৌরাম্মা চলিত নির্বিবাদে।

মকার স্থমতি সম্পন্ন কতিপয় সর্দার একটি কল্যাণমূলক সমাজ সেবার সমিতি গঠন বা পুনক্জীবিত করায় সচেষ্ট হইলেন। রস্থলুলাহ (দঃ) দেই সমাজ সেবাসমিতির সাংগঠনিক তৎপরতায় অংশ গ্রহণ পুকর্বিত বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়া ছিলেন। উক্ত সমিতির উদ্দেশ্যাবলী ছিল নিমুরূপ—

- (১) অসহায় তুর্গতদিগকে সাহায্য-সেবা করা।
- (২) এতিম-বিধবা ও দ্বর্বলদেরকে সকল অত্যাচার-উৎপীড়ন ২ইতে রক্ষা করা।

বোকামীর ফলেই ঐ প্রশ্ন জনিয়াছে। পবিত্র কোরজানে উল্লেখিত স্পষ্ট উদাহরণ লক্ষ্য করুন—
আল্লাহ তায়াকা বলিয়াছেন, ১০০০ ক্রিয়া বলিয়ার ষত জিনিষ্ট
আছে উহার প্রত্যেকটিই আলার প্রশংসার সহিত তাঁহার তহুগীহ পাঠ করিয়া থাকে"।

খাঁ দাহেব শ্রেণীরা বলিবেন, গাছপালা পাহাড়-পর্বতের মুখ নাই, প্রশংসা ও তছবীত কি কপে করে । আরও ভর্নন وَالْمُ يَسْجَدُ مَا فَي الْسُمُوتِ وَمَا فَي الْاَرْضِ ''আলার জন্ম দেন্তদা করিয়া থাকে যাহা কিছু আদমান দম্তে এবং ভূপ্টে আছে" (১৪ পা: ১২ রু:)। তে খাঁ দাহেব শ্রেণীর লোকগণ। ১৭ পা: ১ ফুকুর আরও একটি আয়াত শুল্ন

اَلَـُمْ تَـرَ اَنَّ اللَّهُ يَسْجُدُ لَـهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمْرِ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالِ وَالشَّجَرِ وَالدَّوَابُّ

''ত্মি কি দেব না! আলার জন্ম সেজদা করে ঘাহারা আসমান সমূহে আছেন এবং বাহারা ভূপৃষ্ঠে আছে এবং ক্ষা, চন্দ্র, নক্ষএরাজি এবং পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ও বিভিন্ন প্রাণী"। চন্দ্র-ক্ষ্য, নক্ষএরাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি এবং প্রাণীসমূহকে ত সেজদার জন্ম ভূপতিত হইতে দেখা যায় না, দেই জন্ম কি কোরআনকেও অন্বীকার করিতে হইবে।

পাঠক! ''দেজদা করা" একটি ক্রিরাপদ, উহার আকার-আকৃতি সাব্যন্ত হইবে উহার কর্ত্তাপদের সামঞ্জে; ঘোড়াকে গাধার সহিত জুড়িলে ত থচ্চর পম্নদা হইবেই।

নবীজী মোন্তফার প্রতি প্রদান নিবেদনে পাছাড়-পর্বাৎ গাছ-পালার দেজদারত হওয়ার বর্ণনা বেখানে পূর্ববর্তী আদমানী কেতাব সমূহে ছিল দেখানে ঐ দেজদার কোন আকার ও নিদর্শন নিশ্চয় বর্ণিত ছিল। সেই কেতাবের অভিজ্ঞ বিভান ও বিশিষ্ট আলেম তৎকালীন বাঁটি খীনদার বহিরা পাজি তাছা প্রত্যক্ষ ও অবলোকন করিয়াছেন। আবুতালের এবং অন্যান্যরা ত দেই কেতাবের আলেম—বিভান ছিলেন না; তাঁছারা উছা কিরপে দেখিবেন ?

- (৩) কোন বিদেশী বা পথিকের প্রতি অক্যায়-অত্যাচার করা হইলে উহার আশু প্রতিকার করা।
- (৪) সবর্বপ্রকার অভ্যাচার প্রভিরোধে অভ্যাচারিকে দৃঢ়ভার সহিত বাধা দেওয়া এবং অভ্যাচারিতকে সাহায্য করা।
  - (e) দেশের শান্তি ও শৃত্থলা রক্ষা করা।
  - (৬) সকলের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা ও সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করা।

সমিতির সদস্যগণ এই উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন— ইহারই ঐতিহাসিক নাম "হেল্ফ্ল-ফজুল"। অন্ধকার যুগে ইহাই ছিল কিঞিৎ আলোর সবর্বপ্রথম উদ্ধাসন। যুগযুগাস্তের অন্ধকার কাটিয়া ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি, ক্যায়নিষ্ঠতা এবং বিশ্বশান্তির দীপ্ত স্থর্যাের উদয়াভাসে এই শ্রেণীর রশ্মির বিকাশ অতি স্বাভাবিকই ছিল।

#### দেশ ব্যরণ্যরূপে হয়রতের খেতাব লাভ ঃ

ইতিমধ্যেই হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ্ন আলাইহে অসালামের প্রতিভা সমগ্র মকায় ছড়াইয়া পড়িল। সকলের দৃষ্টিভেই তিনি অতুলনীয় রূপে দেখা যাইতে লাগিলেন। মানব-সেবা, মানব-প্রেম, নিঃস্বার্থ মঙ্গলকামী সভ্যিকার কল্যাণ প্রচেষ্টা এবং সততা ও বিশ্বস্ততা ইত্যাদি তাঁহার মহৎ গুণাবলীর মাধুর্য্যতায় সমগ্র দেশ ও জাতির দৃষ্টি তাঁহার প্রতি দিনে দিনে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ফলে কাহারও প্রস্তাব-প্রচেষ্টা বাতিরেকে স্বতঃফুর্ত্তরূপে সকলের মুখে তাঁহার জন্য এমন একটি খেতাব বা উপাধি আবিষ্কৃত হইল যাহা মহৎ গুণাবলীর চরম উৎকর্ষের প্রতিক। সারা দেশ তাঁহাকে "আল-আমীন" আখ্যায় ভূষিত করিল। আরবী ভাষায় এই শব্দটি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু মানবীয় মহত্বের বহু উপাদান এই অক্ষর কয়টির মধ্যে পরিবেষ্টিত। শান্তিপ্রিয়, সম্প্রীতির আধার, চরম সত্যবাদি ও পরম বিশ্বস্ত—এই সব মাহাত্মের আকরকে আরবী ভাষায় বলা হয় "আমীন" এবং উহারই বৈশিষ্ট্যধারীকে বলা হয় "আল-আমীন"। গুণ-মাধু্য্যভার কত উচ্চ মূল্য জাতির পক্ষ হইতে হষরত (দঃ) পাইলেন যে "আল-আমীন" উপাধি তাঁহার পরিচয়ের প্রতীক হইয়া দাড়াইল; নামের পরিবর্ত্তে সকলে তাঁহাকে আল-আমীন বলিয়া ডাকিত। অক্সকার যুগ, অন্ধকার দেশ, অন্ধকার পরিবেশ—এই তুর্ধ জাতির চিত্তে এতথানি স্থান লাভ করা তখনকার দিনে সহজসাধা ছিল কি ? কিরূপ চারিত্রিক মাধুষ্য এবং সততা গুণের সুষমা ও মানব-সেবার অকৃত্রিম প্রেরণা থাকিলে ইহা সম্ভব হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। নবীজী মোস্তফা তাঁহার অসাধারণ গুণের প্রভাবেই এড বড় গৌরব অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হয়রতকে শিক্ষা ও ট্রেনিং দান ঃ

শৈশবকালই মানুষের শিক্ষার সময়, কিন্তু নবীজী মোন্ডফার দেশ ও যুগ অন্ধকার দেশ ও যুগ; সেই পরিবেশে মাতা-পিতাহীন নবীজীর শিক্ষার ব্যবস্থানা হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সেই জন্ম কি তিনি শিক্ষাহীন ছিলেন, তাঁহার শিক্ষার কি কোন ব্যবস্থাই হয় নাই ? "উন্মী নবী" এর কি অর্থ ইহাই যে, তিনি নিরক্ষর অশিক্ষিত ছিলেন ? কখনও নয়—ইহা "উন্মী নবী" শন্দের ভূল ব্যাখ্যা। "উন্ম" অর্থ মা; উহার সহিত সম্পুক্ত "ইয়া—ী" সনিবেশিত হইয়াছে। অর্থাৎ মায়ের সম্প্রেও প্রানিধ্যে প্রকৃতির শিক্ষা ঘেভাবে মামুষ লাভ করে যদিও উহা সীমাবদ্ধ এবং অপর্যাপ্ত, কিন্তু উহাও এক স্থণীর্ঘ শিক্ষা এবং সেই শিক্ষা কোন গুরু বা শিক্ষক, কেতাব বা বই-পুস্তক, শিক্ষাগার বা বিভালয়ের মাধ্যমে হয় না। তদ্ধেপ নবীজী মোস্ডফার অপরিসীম শিক্ষা ও পরিধিহীন জ্ঞানার্জন ঐ সব মাধ্যম ব্যতিরেকে সকল জ্ঞানের আকর সর্বপ্ত আল্লাহ তায়ালার সরাসরি ব্যবস্থাপনায় স্বসম্পন্ন হইয়াছে। নবীজী মোস্তফার স্বপ্রশস্ত, স্বগভীর জ্ঞানের সাক্ষ্য সারা বিশ্ব বহন করে—এই অসাধারণ জ্ঞান তিনি জাগতিক গুরু ও শিক্ষক ব্যতিরেকে মায়ের নিকটে থাকাবস্থায় উপার্জিত প্রাকৃতিক জ্ঞানের ভার জাগতিক ও বাহ্যিক মাধ্যম ব্যতিরেকে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে "নবী-উন্মী" বলা হয়।

বিশ্ব গুরু হইবার জন্ম যিনি ধরায় আদিলেন তিনি কেন এই বিশ্বের কোন গুরুকে গ্রহণ করিবেন ? তাহা ঘটিলে ত তিনি ছোট হইরা যাইতেন। এতন্তির মামুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ দেই পাত্রের জ্ঞান বিশ্বনবীর জন্ম যথেষ্ট ও পর্য্যাপ্ত হইবে কিরূপে ? তাই স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই তাঁহার নিক্ষার তার গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবীদ্ধী মোস্তফা "উদ্মী" হওয়ার তাৎপর্য্য ইহাই এবং এই মর্দ্মেই আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—
তে এই তি তাম কিল মানুষের ন্যায় আপনিও শিক্ষাহীনরূপে ধরাপৃষ্ঠে আদিয়াছিলেন, তৎপর আমি স্বয়ং আপনাকে সকল জ্ঞানের পথ প্রদর্শন করিয়াছি।"

"আলাহ আপনাকে প্রথমে এতিম বানাইয়া পরে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন।" "এতি—সুতরাং আপনি এতিমকে ধমক দিয়া কথা বলিবেন না—তাহার প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিবেন না।"

- (২) আল্লাহ তায়ালা প্রথমে হযরত (দঃ)কে কপদ্দক রিক্তহন্ত ও দরিজ বানাইয়াছিলেন, যেন তিনি দরিজের ছঃখ-দরদ প্রত্যক্ষরপে অনুধাবন করিতে সক্ষম হন এবং দেই দৃষ্টিতে তাহাদের প্রতি উদারতার ব্যবহার করিতে ক্রটি না করেন; তাহাই আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, এই এই এই এই অল্লাহ আপনাকে প্রথমে রিক্ত হস্ত দরিজ বানাইয়া পরে আপনার সচ্ছলতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, "এই এই এই এই এই তাহাতে যাজ্রায় লিপ্ত মানুসকে ধিকার দিবেন না।"
  - (৩) আল্লাহ তায়ালা হযরতকে প্রথমে উদ্মী শিক্ষা-দীক্ষায় নিঃস্বস্থল বানাইয়া পরে তাঁহাকে পরিপক্ক জ্ঞান-ভাণ্ডার দান করিয়াছিলেন, জ্ঞানের আকর বানাইয়াছিলেন, যেমন অম্বত্র পবিত্র কোরআনে আছে—

# مَا كُنْنَ تَدْرِي مَا الْكِتْبِ وَلاَ الْإِيْمَانُ وَلْكِنْ جَعَلْنَا لُورًا

"কোরআন কি জিনিষ, ঈমান কি জিনিষ তাহা পূর্ব্বে আপনি কিছুই জানিতেন না; হাঁ—পরে আমি আপনাকে কোরআন দান করিয়াছি এবং আমি উহাকে নৃর ও আলো রূপ দিয়াছি।" (আপনাকে সেই কোরআন দান করিয়া আপনাকে পরিপক্ত জান-ভাণ্ডারের অধিকারী করিয়াছি।)

আল্লাহ হযরতকে প্রথমে শিক্ষা-দীক্ষায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিঃস্বস্থল বানাইয়াছিলেন; যেন তিনি শিক্ষা-দীক্ষাহীন পথহারা মানবের অভাবটাকে প্রত্যক্তরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন এবং সেই অমুপাতে তাহাদের অভাব মোচনে সচেষ্ট হন।

ছুরা ওয়াজ জুহার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা তাহাই বলিতেছেন—

"এওঠা টি ত্র প্রতি ভালাহ আপনাকে প্রথমে এইরূপ বানাইয়া ছিলেন ষে, আপনি কিছুই জানিতেন না, পরে আপনাকে (পরিপক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের) পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।"

শ্রেরাং (বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের)
যে সব অম্ল্য রত্ম নেয়ামত সমূহ আপনাকে আপনার প্রভু দান করিয়াছেন তাহা
অ্যাচিত ভাবে সকলের মধ্যে ব্যক্ত করতঃ বিতরণ করুন।

এই ট্রেনিং দান প্রসঙ্গই নিয়ে বর্ণিত হাদীছের মর্ম্ম এবং সেই স্তেই হ<sup>যর্ড</sup> নবীজী (দ:) বিশেষ রূপে এই হাদীছের বিষয় বস্তুটি সর্ব্ব সমক্ষে ব্যক্ত করিয়াছেন। ا خبرنی جا بر بن عبد الله رضی الله عنه - ق قاته ا عهاه و قال کُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمُوا الظَّهْرَانِ نَجُنى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمُوا الظَّهْرَانِ نَجُنى الْكُونُ مَنْهُ ذَا نَدَّهُ اَ طَيَبُ نَقَيْلَ اَ كُنْتَ تَـوْعَى الْكَانُ نَقَالَ عَايَدُكُمْ بِالْاَسُورِ مِنْهُ ذَا نَدَّهُ اَ طَيَبُ نَقَيْلَ اَ كُنْتَ تَـوْعَى الْكَانَ نَقَالَ عَايَدُكُمْ بَالْاَسُورِ مِنْهُ ذَا نَدَّهُ اَ طَيَبُ نَقَيْلَ اَ كُنْتَ تَـوْعَى اللّهِ مَا لَا مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَال

অর্থ—বিশিষ্ট ছাহাবী জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা "মার্কজ্বজাহ্রান" নামক স্থানে রস্থলুলাহ ছালাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম।
তথায় আমরা "পীলু" নামক ( এক প্রকার জংলা ) গাছের গোটা চয়ন করিতেছিলাম।
হযরত (দঃ) আমাদিগকে বলিলেন, যেগুলি ( পাকিয়া ) কাল হইয়া গিয়াছে এগুলির
প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিও; এগুলি অধিক সুস্বাহ্।

তখন এক ব্যক্তি হ্যরত (দঃ)কে জিজ্ঞাদা করিল, আপনি কি বকরীর রাখালী করিয়াছেন ? হ্যরত (দঃ) উত্তর করিলেন, হাঁ; কোন নবী এই রকম হন নাই যিনি বকরীর রাখালী না করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ৪—"পীলু" গাছ শহরে বন্দরে হয় না, উহা সাধারণতঃ বস্তিবিহীন এলাকায় আগাছার ন্যায় জনিয়া থাকে। উহার গোটা বা ফল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা একমাত্র রাখাল শ্রেণীর লোকদেরই হইতে পারে যাহারা ঐ ধরণের এলাকায় পশু পাল লইয়া ঘোরাফিরা করিয়া থাকে। হয়রত (দঃ) শহরবাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি পীলু গাছের ফল সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন উহা দৃষ্টেই প্রশ্নকারী হয়রত (দঃ)কে বকরীর রাখালী সম্পর্কে জিজাসা করিল। কারণ, আরব দেশে উট এবং বকরী বা মেষ শ্রেণীর পশুপালই অধিক, কিন্তু উট অভিশয় শক্তিশালী বড় জানোয়ার হওয়ায় উহার জন্ম রাখালের আবশ্যক হয় না এবং সাধারণতঃ উহার রাখাল সব সয়য় রাখাও হয় না।

প্রশানারীর উত্তরে হযরত (দঃ) নিজের সম্পর্কে ত "হাঁ" বলিলেনই; তত্ত্পরি প্রশানারীর উত্তরে হযরত (দঃ) নিজের সম্পর্কে ত "হাঁ" বলিলেনই; তত্ত্পরি ইহাও বলিলেন যে, প্রত্যেক নবার দারাই বকরীর রাখালী করান হইয়াছে। হযরত মূছা (আঃ) দীর্ঘ দশ বৎসরকাল এই রাখালী করিয়াছিলেন যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে। হযরত রম্বলুয়াহ (দঃ) রাখালীর কাজ কিছুদিন ত কচি কোরআনেও রহিয়াছেলেন যখন তিনি ত্গ-মা বিবি হালিমার গৃহে ছিলেন। এতভিন্ন বয়েস করিয়াছিলেন যখন তিনি ত্গ-মা বিবি হালিমার গৃহে ছিলেন। এতভিন্ন মক্রায় থাকিয়াও মক্রাবাসীদের বকরীর রাখালী করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য একট্ মক্রায় থাকিয়াও মক্রাবাসীদের বকরীর রাখালী করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য একট্ বয়ুয় অবস্থার হইয়াছিল, কারণ ইহা তিনি আজুরার বিনিময়ে করিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ নিমে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে—

عن ابى هريرة رضى الله تعالى منه هو يرق رضى الله تعالى منه والله عنه والله تعالى منه عن الله نبيًّا إلاَّ رَامِي غَنَم نَقَالَ مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إلاَّ رَامِي غَنَم نَقَالَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ قَالَ مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إلاَّ رَامِي غَنَم نَقَالَ وَعَلَى مَلَّةً وَاللهُ عَلَى قَرَارِيْطَ لاَهُلِ مَكَّةً وَالْمَا لِهُلُ مَكَّةً وَاللهُ عَلَى قَرَارِيْطَ لاَهُلِ مَكَّةً وَاللهُ عَلَى قَرَارِيْطَ لاَهُلِ مَكَّةً وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى قَرَارِيْطَ لاَهُلِ مَكَّةً وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

অর্থ — আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হ্যরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আলাহ তায়ালা যত নবীই পাঠাইয়াছেন প্রত্যেককেই বকরীর রাখালী করিতে হইয়াছিল। এতজ্ঞবনে ছাহাবীগণ হ্যরত (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনিও করিয়াছেন ? হ্যরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—আমি মক্কাবাসীদের বকরী চরাইয়া থাকিতাম কয়েক "কীরাত" (অতি কম মূল্যমানের মুদ্রা)-এর বিনিময়ে।

ব্যাখ্যা—রাখালী জীবনের সহিত পয়গাম্বরী জীবনের বিশেষ দম্বন্ধ রহিয়াছে; প্রথমতঃ স্বচ্ছ ধ্যান, গভীর চিস্তা ও নির্মাল তপস্থার নীরব সুযোগ লাভ হয় এই জীবনে। অন্তর সমুদ্রে ভাবের চেউ স্বষ্টির জন্ম এই জীবনের এই পরিবেশের মুক্ত বাতাদ এক বিশেষ অবলম্বন। উপরে উদ্যক্ত নীল আকাশ, নীচে ভূপৃষ্ঠ—সব্রু শ্রামল বা মক্তান, চতুপ্পার্শ্বে পবর্ব ওমালা বা সব্রু মাঠ, দঙ্গী আছে সবর্ব প্রকার স্বষ্টি-রহম্মের বাহক পশুপাল। কি দৃগ্য। কি মনোহর। কি চমৎকার। ভাবুকের জন্ম ভাব স্বৃত্তির সব উপাদানই একত্রে বিভ্যমান রহিয়াছে চোখের সামনে। এই পরিবেশের স্থাগের প্রতিই ইন্ধিত দিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে—

اَ ذَلاَ يَنْظُرُونَ اللهِ الْإِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَالَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُنِعَتْ وَالَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُنِعَتْ وَالَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُنِعَتْ وَالَى الْآرُضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَالَى الْآرُضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

"লক্ষ্য কর না কেন—উটগুলির স্থাই-নৈপুত্মের প্রতি, উদ্ধি আকাশের ধারণ-কোশলের প্রতি, পর্ব্ব তমালার এখনবিধির প্রতি, ভূপৃষ্ঠের সুসমতল বিফাদের প্রতি?" প্রকৃতির এই নিবিড় নীরবতার প্রশাস্তি ভাবৃকের জন্ম কতই না উপভোগ্য!

রাখাল এই মানচিত্রে মনোনিবেশ করিলে সে সৃষ্টিকর্তার মারেফাতের বিরাট ভূমিকায় পৌছিতে সক্ষম হইবে। এই রাখালী জীবনে যদি পদার্পণ করেন কোন নবী তবে তিনি যে এই বিশাল প্রান্তর হইতে কত হীরা-মাণিক্য আহরণ করিতে সক্ষম হইবেন তাহা সহজেই অনুমেয়।

রাখালী জীবনের সহিত পয়গাম্বরী জীবনের আরও গভীর সম্বন্ধ এই যে, একজন রাখালের কর্ত্তব্য এই বিষয়গুলির প্রতি ভীক্ষ দৃষ্টি রাখা—পশুপাল বিপথগামী না হয়, অপরের শশুক্ষেত্র নষ্ট না করে, কোনটা হারাইয়া না যায়, বাঘে না ধরিতে পারে; অথচ প্রতিটি পশু উপযুক্ত আহার পাইয়া সন্ধায় প্রভুর গৃহে
নির্বিদ্ধে ফিরিয়া আসে। এই কর্তুব্যের সহিত পয়গাম্বরী জীবনের কত নিকটতম
সম্বন্ধ! পয়গাম্বর গোটা একটা জাতির পরিচালক। রাখাল পশু চালক, আর
পয়গাম্বর মানুষ চালক; আল্লার বন্দাদেরে স্পুপথে চালনা করা এবং কুপ্রবৃত্তি,
কুপরিবেশ ও শয়তানের আক্রমণ হইতে হেফাজত করতঃ ইহ-পরকালের খোরাক
জোগাইয়া সকলকে প্রভুর দারে পৌছাইয়া দেওয়াই পয়গাম্বরের কর্ত্ত্ব্য। এই
কর্তুব্যের দায়িত্ব বহন বাস্তবরূপে উপলব্ধি করিবার এবং উহার কর্ম্মাত অভিজ্ঞতা
লাভের উদ্দেশ্যেই পয়গাম্বরগণের জন্ম রাখালীর অমুশীলন।

রাখালী অমুশীলনের মধ্যে বকরী চারণের অধ্যায় প্রগাম্বরী জীবনের প্রয়োজন পক্ষে নিকটতম সহায়ক। কারণ, ধৈর্যা ও সহিষ্ণুতার গুণ অপরিসীমভাবে নবীর মধ্যে বিভামান থাকা আবশ্যক। বিভিন্ন থেয়াল, বিভিন্ন মেজাজ, বিভিন্ন অভ্যাস ও বিভিন্ন মতবাদের লোকদের সম্মুখীন হইতে হয় নবীকে, তাই তাঁহাকে বিনয়ী বিনম্র ও কোমল এবং সহিষ্ণু হইতে হইবে, ক্রোধের বান ডাকার ঘটনায়ও তাঁহাকে পর্বত সমতুল্য হইয়া ধীর স্থির থাকিতে হইবে।

বকরীর রাখালী করার মধ্যে এই গুণগুলি প্রাক্টিক্যালীরূপে হাসিল হইয়া থাকে। সুধীগণ বলিয়াছেন, কচি-কাচার শিক্ষকতা করিতে হইলে পূর্বেবকরীর রাখালী করার ট্রেনিং দেওয়া অতিশয় লাভজনক হইয়া থাকে।

এই ট্রেনিং-এর উদ্দেশ্যেই প্রত্যেক নবীকে বকরীর রাখালী করিতে হইয়াছে, এমন কি বিশ্ব নবী ছাইয়্যেত্ল-মোরছালীন তাঁহার শান ও মর্যাদার সম্পূর্ণ অযোগ্য—অতি কম মূল্য মানের মাত্র কতিপয় মূজার বিনিময়ে রাখালীর মজ্ত্রীও করিয়াছেন। ট্রেনিং দানে ষাইয়া মানুষ কত কিছু করিতেই বাধ্য হয়।

## সিরিয়া ছফরে হযরত (দঃ) ঃ

মক্কার এক ধনাট্য মহিলা "থাদিজা" তিনি লোকদের দ্বারা লভ্যাংশ প্রদানের ভিত্তিতে ব্যবসা চালাইয়া থাকিতেন। হ্যরতের বয়স যখন ২৪ বংসর শেষ প্রায়; তখন একদা হ্যরতের চাচা আবৃতালেব তাঁহাকে বলিলেন, এই বংসর আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা থুবই সঙ্কটাপুর্ণ; সিরিয়ার বাণিজ্যের মৌসুম উপস্থিত হইয়াছে; বহু লোকই বিবি থাদিজার নিকট হইতে পুঁজি লইয়া সিরিয়ায় ব্যবসা করিতে যাইবে; তুমিও যদি সেই পত্থা অবলম্বন করিতে তবে ভাল হইত। ভোমাকে সিরিয়ায় প্রেরণ করা যদিও আমার ইচ্ছার বিপরীত, কিন্তু উপর্যুপেরি ছভিক্লের দক্ষন অর্থনৈতিক চাপে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছি।

হযরত (দঃ) চাচাকে উত্তর দিলেন যে, হয়ত থাদিজা নিজেই আমার নিকট এই ব্যাপারে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবে। তাই আমি স্বয়ং অঞ্সর না হইয়া অপেকা করি। আবৃতালেব বলিদেন, অভাজ সকলকে দেওয়া হইয়া গেলে ভয় হয় যে, হয়ত ভোমাকে দেওয়ার মত কিছু থাকিবে না।

অতঃপর হযরতের উল্লেখিত ধারণাই বাস্তবায়িত হইল—বিবি খাদিজা স্বয়ং হযরতের নিকট এই বলিয়া লোক পাঠাইলেন যে, আপনার সভ্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও মহামুভবতা এবং চরিত্র-মহিমা আমাকে মৃগ্ধ করিয়াছে; আমি আপনাকে অফাফদের তুলনায় দ্বিগুণ পুঁজি এবং অধিক লভ্যাংশ প্রদান করিয়া ব্যবসায় নিয়োগ করিতে চাই। হযরত (দঃ) সীয় চাচাকে এই সংবাদ অবগত করিলেন। চাচা বলিলেন, এই অর্থ নৈতিক সুযোগ আল্লাহ ভায়ালা ভোমাকে বিশেষরূপে প্রদান করিয়াছেন।

অতঃপর হযরত (দঃ) সিহিয়া গমনের প্রন্তুতি করিলেন। বিবি থাদিজার বিশিষ্ট ভূত্য ক্রীতদাস মাইসারাহ্ও হযরতের সঙ্গে গেল। হযরত (দঃ) প্রসিদ্ধ ব্যবসাবেন্দ্র বোছরায় পৌছিলেন। বোছরা শহরে এবটি ব্যক্ষর ছায়ায় তিনি বসিলেন। নিকটবর্তী স্থানেই "নাস্ত্রা" নামক বিশিষ্ট পান্দ্রির অবস্থান ছিল। তিনি হযরতকে ঐ বৃক্ষের ছায়ায় দেখিয়া তৎক্ষণাৎ হযরতের সঙ্গী মাইসারাহ্কে ডাকিয়া নিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, এই লোকটি পয়গাম্বর হইবেন। অতঃপর পান্দ্রি স্বয়ং হয়রতের নিকট আসিয়া তাহার কদমবুছী করিলেন এবং হয়রতের মোহরে-নব্য়তের প্রতি লক্ষ্য করতঃ উহাকে চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি আলার রক্ষ্ণ হইবেন যাহার সম্পর্কে হয়রত ঈসা (আঃ) ভবিষ্যদানী করিয়া গিয়াছেন। ঐ পান্দ্রী মাইসারার নিকট এই আক্ষেপও প্রকাশ করিলেন যে, কতই না সৌভাগা হইবে, যদি আমি তাহার আবির্ভাবকাল পাই।

ঐ বোছ্রা শহরেই আর একটি লোক যাহার সঙ্গে হ্যরতের ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা হইয়াছিল সেই লোকটিও মাইসারাহ্কে জ্ঞাত করিয়াছিল যে, ইনি প্রগাম্বর হইবেন যাঁহার সম্পর্কে আসমানী কেতাব সমূহে উল্লেখ রহিয়াছে এবং পাজীগণও তাহা অবগত আছেন।

এতন্তির মাইদারান্থ এই ছফরের মধ্যে সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়াছে যে, রৌজের মধ্যে চলাকালে ছইজন ফেরেশতা হয়রতের মাধার উপর ছায়া করিয়া থাকিত। \* এমনকি হয়রত যখন এই স্থানীর্ঘ ছফর হইতে ফিরিয়া আদিলেন তখন তিনি ছপুর বেলা মক্তা নগরীতে পৌছিলেন। বিবি থাদিজা স্থীয় দ্বিতল বারান্দা হইতে তাঁহাকে

<sup>\*</sup> প্রাগ ইসলাম যুগেও ফেরেশতা সম্পর্কে মানুষের ধারণা-বিশ্বাস ছিল। এমনকি মোশরেক পৌতুলিক মন্ডাবাসীদেরও ঐ বিশ্বাস ছিল। তাহারাও ফেরেশতাকে দৈব-দৃং পবিত্রাত্বা ধারণা করিত। নবীজীর উপর ছায়া দানকারী বস্তু ত মেঘ খণ্ডের আকৃতির ছিল, কিন্তু সং-সাধু ব্যক্তি নবীজীর উপর বোধমান প্রাণীর ক্রায় ছায়া দিয়া আসিতেছে দেখিয়া দর্শকগণ উহাকে পবিত্রাত্বা ফেরেশতা গণ্য করিয়াছে এবং তাহাই ব্যক্তও করিয়াছে।

দেখিতে ছিলেন, তখনও ঐ তুই ফেরেশতা হ্যরতের মাথার উপর ছায়া করিয়াছিলেন এবং বিবি খাদিজা উহা অবলোকন করিয়াছিলেন। যখন মাইদারাই বিবি খাদিজার নিকট উপস্থিত হইল তখন তিনি তাহাকে উক্ত ঘটনা বলিলেন। মাইদারাই তাঁহাকে বলিলেন, আমি ত আগা-গোড়া সম্পূর্ণ ছফরেই এই অবস্থা বিরাজমান দেখিয়াছি। এতন্তির মাইসারাই বোছ্রা শহরের পাজীর এবং অপর লোকটির উপরোল্লিখিত ঘটনাও বিবি খাদিজার নিকট ব্যক্ত করিলেন।↑

↑ সমালোচনা—মোন্ডফা-চরিত গ্রন্থের সফলক মরহুম আকরম খাঁ সাহেবের দুর্ভাগ্য—
যখনই নবীগণ সম্পর্কে কোন অসাধারণ বা অস্বাভাবিক (অসন্তব নয়) ঘটনার উল্লেখ
আসিয়াছে তখনই তাঁহার পেটে ব্যথা স্থাই হইয়াছে এবং উদরাময়গ্রন্তের ন্সায় বেসামালরূপে
নানা পঢ়া-গলা, মল-ময়লার উদগিরণ আরম্ভ করিয়াছেন। কতিপয় নমুনা পূর্ব্বেও আলোচনা
করা হইয়াছে—যেমন, নবীজীর ১২ বংসর বয়সে প্রথম বহির্দেশ গমন আলোচনায় এই
বোছরা শহরেই বহিরা পাদ্রির ঘটনা বর্ণিত ও আলোচিত হইয়াছে। আলোচ্য নাস্তরা
পাদ্রির ঘটনার এবং মাইসায়ার বর্ণনার ব্যাপারে ত খাঁ সাহেবের লেখনী পুরা দম্ভর কুৎসিত
নর্দ্দমার ন্যায় পৃতি-গদ্ধের উদগার করিয়াছে।

তিনি ক্ষেপিয়াছেন এই বলিয়া যে—"এই গল্পগুলির ঘারা প্রকারতঃ ইহাই প্রতিপদ্ম হয় যে, বস্ততঃ কোন প্রকৃতিগত মহিমা ও স্বাভাবিক ওণ-গরিমার জয় বিবি থাদিজা হয়রতের অনুরাগিণী হন নাই। নাস্তরার উজি, ইছদীর উপদেশ বা ফেরেশতার ছায়া না হইলে এই অনুরাগ হায়র কারণ ছিল না" (২৩৯ পৄঃ)। মনে হয় মন্তিদের শুকতার দক্ষণ যাঁ সাহেবের কর্ণকুহরে এরূপ একটা প্রলাপ ধ্বনিত হইয়াছে যে, একমাত্র এই সব ঘটনায়ই বিবি খাদিজা হয়রতের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। এইরূপ প্রলাপ-ধ্বনি যে, তাঁহারই শুদ্দ মন্তিকের জয় দেওয়া তাহা তিনি ঠাহর করিতে না পারিয়া পূর্ব্বাপর সীরত সঙ্কলকগণের প্রতি অয়থা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। আলোচ্য ঘটনাবলী আরবী উরদু ভাষায় লিখিত সমস্ত সীরত সঙ্কলনেই বিল্পমান রহিয়াছে। বড় বড় ইমাম ও আলেমগণ সকলেই এই সব বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত কাহারও এইরূপ দাবী দ্রের কথা কেহই ঘুণাক্ষরেও এইরূপ লেখেন নাই যে, হয়রতের প্রতি বিবি থাদিজার অনুক্রিজর কারণ একমাত্র এই ঘটনাবলীই ছিল।

আমাদের শ্যায় সকলেই নবীজী মোন্ডফার প্রকৃতিগত মহিমা এবং উদীয়মান ওণ-গরিমাকে হ্যরতের প্রতি বিবি খাদিজার অনুরাগিণী হওয়ার মূল কারণ সাব্যস্ত করিয়াছেন। অবশ্য মাইসারাহ কর্ত্ত্বক আলোচ্য ঘটনাবলীর বর্ণনা বিবি খাদিজাকে অধিক আকৃষ্ট করিয়াছে। নবীজীর প্রকৃতিগত মহিমা ও ওণ-গরিমা খাদিজার হৃদয়ে রেখা না কাটিলে হয়ত খাদিজাও আকরম খাঁ মরহমের শ্যায় মাইসারার বর্ণনাওলিকে বাহুলা বলিয়া উড়াইয়া দিতেন।

বিবি খাদিজা সারা মকার বড় বড় লোকদের শত শত বিবাহ প্রভাবকে ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্থায় উপেক্ষা করিয়া চল্লিশ বংসর বয়সে পঁচিশ বংসর বয়ক নবীজীর চরণে যে, অগাধ ধন-দৌলত সহ এইরূপে লুটিয়া পড়িলেন—ইহা নিশ্চয় এক বিরাট বড় অস্বাভাবিক ব্যাপার। ইহার পেছনে নিশ্চয় অন্থ অস্বাভাবিক ঘটনাবলী শক্তি যোগাইয়াছে। ৫ম—১৩

# বিবি থাদিজার সহিত হয়রতের শাদী মোবারক (৫৩৮ খঃ)

কোরায়েশ বংশেরই এক সম্রান্ত পরিবারে "খাদিজা" অতি স্থপ্রসিদ্ধ রমণী ছিলেন। তিনি সারা মকায় সতিত্বে ও পাক-পবিত্রতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন।

এই মহিয়দী মহিলা পবিত্র জীবন-যাপনে অতুলনীয় ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। অন্তরের শুচিতা ও শুত্রতায় এবং চরিত্রের পবিত্রতায় তিনি এতই স্থনাম অর্জন করিয়াছিলেন যে, লোকেরা তাঁহাকে থাদিজা না ডাকিয়া "তাহেরা" (সতী-সাধ্বী পবিত্রা) বলিয়া ডাকিত। (যোরকানী, ১)

প্রথমে একজনের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয় এবং তিনি তাহার ওরসে তই পুর জম দান করেন। সেই প্রথম স্থামীর মৃত্যুর পর অফ্য আর এক জনের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয় এবং তাহার ঔরষেও এক কফা জম দান করেন। এই দিতীয় স্থামীরও মৃত্যু ঘটে; অতঃপর তিনি বৈধব্য জীবন যাপন করিতে থাকেন। তাঁহার অগাধধন-দৌলত ছিল। তাঁহার পবিত্রতা ও ধনাঢ্যতার দরুণ অনেকেই তাঁহার পরিণয় লাতের অভিলাসী ছিল, কিন্তু তিনি কাহারও প্রতি ক্রক্ষেপ করিতেন না! অবশ্য হ্যরত মোহাম্মদ (দঃ) যদিও তথন নবী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি চরিত্রগুণের প্রসিদ্ধি বিবি খাদিজার অন্তরে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ স্থিটি করিয়াছিল। সেই আকর্ষণেই বিবি খাদিজা নিজে প্রস্তাব দিয়া হয়রত (দঃ)কে টাকা প্রদানে বাণিজ্যে পাঠাইয়া ছিলেন। বাণিজ্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হয়রতের সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার চাক্ষ্ম অভিজ্ঞতায় অধিক মুয় হইলেন। তত্পরি হয়রতের প্রত্যাবর্তন মৃহর্তে খাদিজার মচক্ষে অবলোকিত অলৌকিক ঘটনা দৃষ্টে তিনি আরও অভিভূত ছিলেন; তৎসঙ্গে তাঁহারই গোলাম মাইসারার সাক্ষ্য ও বিরতি বিবি খাদিজার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিল।

বিবি খাদিজা হযরতের দীপ্ত সূর্য্যের প্রভাতী আলোর ইঙ্গিতে তাঁহার ভবিষ্যৎ অমুধাবন করিতে পারিলেন। এতদ্বাতীত বিবি খাদিজার এক দূর সম্পর্কীয় মুরুবনী চাচা ছিলেন "অরাকাই ইবনে নওফল"; তিনি থাঁটা গ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ও আসমানী কেতাব তোঁরাত-ইঞ্জিলের পারদর্শী ছিলেন। বিবি খাদিজা তাঁহার নিকট গমনকরিয়া সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন; নাসতুরা পাজীর উক্তি এবং মাইসারার দেখা ও শুনা ঘটনাবলী এবং নিজের দেখা ঘটনা সবই বর্ণনা করিলেন। সকল বিবরণ শ্রবণাস্তে অরাকাই বলিলেন, হে খাদিজা! যদি এই সব ঘটিয়া থাকে তবে নিশ্চয়ই মোহাম্মদ (দঃ) এই যুগের নবী হইবেন; আমি আসমানী কোতবের আলোতে এই নবীর আবির্ভাব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল রহিয়াছি; তাঁহার আবির্ভাবকাল অতি নিকটবর্তী আমরা তাঁহার প্রতীক্ষায় আছি। (সীরতে-মোস্তকা, ১—৮০)

বিবি খাদিজার বয়স তখন চল্লিশের উর্দ্ধে; একে একে ছইটি বিবাহের পর তিনি বিধবা হইয়া ছিলেন, তাঁহার কয়েকটি পুত্র-কক্যা জনিয়াছিল। এই অবেলায় তাঁহার অন্তর-তলে এক নৃতন স্বপ্ন উঁকি দিল, এক নৃতন ভাব জাগিয়া উঠিল। যে সাধের প্রতি তিনি দীর্ঘদিন হইতে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, অনমুরক্ত ছিলেন, ভূলেও এতদিন অন্তর্গ উহার প্রতি বিন্দুমাত্র অগ্রসর হয় নাই—সেই স্বপ্ন সেই সাধ আজ তাঁহার অন্তর্গকে নৃতন করিয়া দোলা দিল—কেন? নবীজী মোস্তকার গুণগরিমা এবং তাঁহার অসাধারণ দ্বীপ্ত ভবিষ্যতের কিরণমালায় স্বন্থ আকর্ষণের দক্ষনই বিবি খাদিজা এই অবেলায় তাঁহার জীবন-তরীকে এক ভিন্ন শ্রোতে ভাসাইতে উন্তর্ভই নয় শুধু, বরং উদ্গ্রীব হইয়া পড়িলেন।

এই নৃতন প্রেরণা বিবি খাদিজাকে এমন চঞ্চল করিয়া তুলিল যে, ঠাঁহার অন্তরকে যেন টানিয়া বাহিরে লইয়া ছুটিল। তিনি নিজকে নিজের মধ্যে সামলাইয়া স্থির রাখিতে পারিলেন না, উদিত ভাবকে নিজ অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইলেন না। নবীজী মোস্তফার চরনতলে আশ্রয় লাভের সন্ধানে পাগলপারা হইয়া পড়িলেন। এই ব্যতিব্যস্ততা ও ব্যাকুলতা তাহার চরম বৃদ্ধিমত্তার এবং পরম সোভাগ্যের পরিচায়কই ছিল—যাহা লাভে তিনি ধ্রাও হইতে পারিয়া ছিলেন।

নবীজী মোস্তফার সহিত বিবি খাদিজার দ্র সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিল;
নবীজীর পঞ্চম উর্জ্বতন পিতার মধ্যে বিবি খাদিজার বংশ মিলিত; অতএব তাঁহার
আবেগ প্রকাশে তিনি কিছুটা সাহস বোধ করিলেন। প্রথমে তিনি তাঁহার এক
বিশেষ সহচরী "নফিনা" কে নিয়োগ করিলেন নবীজীর মনোভাব আঁচ করার
জক্ষ । প্রতিকুলতার আশহা না দেখিয়া দিগুণ সাহসে বিবি খাদিজার বৃক্
ভরিয়া উঠিল। এইবার তিনি নবী মোস্তফা ছাল্লাল্লান্থ আলাইছে অসাল্লামের
নিক্ট বিবাহের স্কুপ্ত প্রস্তাব পাঠাইতে সাহস করিলেন।

বিবি খাদিজা শুধু প্রভুত ধন-সম্পত্তির অধিকারিণীই ছিলেন না; ধন অপেক্ষা তাঁহার অস্তরের ঐশ্বর্য ছিল অনেক বেশী। তিনি পরিণত বয়স্কা বিধবা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে শান্ত শ্রী, স্বর্গীয় পবিত্রতা এবং আত্ম-সৌন্দর্যের গুণাবলী যাহা ছিল তাহা ত অরকার যুগের সমাজ-চোখেও লুকায়িত ছিল না; যদ্দরুন স্বতঃফুর্ত্তরূপে সমাজ তাঁহাকে "তাহের।"-পবিত্রা বলিয়া সম্বোধন করিত। তাঁহার সেই গুণাবলী এবং চারিত্রিক সৌন্দর্য ও মাধুরী কি নবীজী মোস্তকার চোখে ধরা

<sup>ি</sup> বিশ্বনীর জীবনী লিখক একজন শ্রাজের ব্যক্তি নফিদার ভূমিকাকে কবিভের ললিত ভাষার নাটকীয় রশিকতার ভাব-ভলিতে যে দাজগোঁজ দিয়াছেন আমরা উহা নবীজীর জীবনী আলোচনার কোন ইতিহাসে পাই নাই। এরপ না লেখাই বাহুনীয়; লালিত্য ও রদিকতার মাধুর্য স্থলর বটে, কিন্ত সর্বক্ষেত্রে নয়। নবীজী মোন্ডফার জীবনী বর্ণনায় অতিশয় সত্র্ক তা আবশ্রক।

পড়ে নাই ? নিশ্চর ধরা পড়িয়া থাকিবে। কারণ নবীন্ধী নিজে পবিত্র; তিনি পবিত্রতার মূল্য না দিয়া পারেন কি ?

> قدر کل بلبل بد إند یا بد إند شاه پری قدر کو هر شاه بد اند یا بد اند جو هری क्रांचत राजेतल जानवारम व्लव्नी ज्यात त्रांक्यती भिन-भूकात कमत करत तांक-तांका ज्यात जलहती

আল্লাহ তায়ালাও বলিয়াছেন— ত (اطّيبون (اطّيبون) و الطّيبات (اطّيبات الطّيبات (اطّيبات )

"পবিত্র পুরুষদের জন্ম পবিত্রা নারীগণ, পবিত্রা নারীদের জন্ম পবিত্র পুরুষগণ (ইহাই স্বভাব, ইহাই প্রকৃতি) (১৮ পাঃ ৯ কঃ)। অতএব স্বভাব ও প্রকৃতির ধর্ম মতেই নবীন্ধী বিবি খাদিদ্ধার আবেগের প্রতি সাড়া দিতে বাধ্য ছিলেন।

কুদরতের খেলা—দেশে ও সমাজে সর্বত্র নবীজীর সদগুণরাজি এমনই ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া পড়ে যে, "আল-আমীন" (সং-সাধু বিশ্বস্ত ) নাম হয়রতের জন্ম সারা মকায় তাঁহার অন্ধ সব নামকে ঢাকিয়া ফেলে। অপর দিকে বিবি খাদিজাও তাঁহার অপরিসীম মহত্বের প্রভাবে "তাহেরা" (সতী-সাধ্বী) নামেই পরিচিতা হইয়া পড়েন। এই ত্ইটি নামের পরিবর্তন-রহস্থ বাস্তবিকই এক অভ্তপূর্ব ব্যাপাররূপে স্বর্গের মঙ্গলধারা প্রবাহের ইন্ধিত বহন করিতে ছিল। কুদরত যেন নিজ হস্তে জগৎজননী সতী-সাধ্বী তাহেরাকে বিশ্বনবী আল-আমীনের জন্ম সহধর্মিনীর যোগ্য করিয়া তুলিয়া ছিলেন।

প্রথম খণ্ড ৩নং হাদীছের ঘটনায় জিব্রিল ফেরেশতার প্রথম সাক্ষাৎ এবং সবর্বপ্রথম অহীর অবতরণ চাপে নবীজী হেরা-গুহা হইতে কাতর হইয়া গৃহে ফিরিলেন। বিবি খাদিজা এ সময় সান্তনা ও বুঝ প্রবোধ দানে তাঁহার কাতরতা লাঘবে যে ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিরবিভ্যমান থাকিবে। বিবি খাদিজার অসাধারণ প্রতিভার মুফল নবীজী খাদিজার সহিত্ত দাম্পত্য জীবনে সবর্ব দাই উপভোগ করিয়াছেন। এই মুখ, এই শান্তি, এই মাধুরী খাদীজার সান্নিধ্যে নবীজী সব্ব দাই লাভ করিতেন। দীর্ঘ পঁচিশ বংসরের দাম্পত্য জীবনে বিবি খাদিজা নবীজীর মুখ-শান্তি যোগাইয়া চিরধক্ত হইতে পারিয়া ছিলেন। বিবি খাদিজা তাঁহার এই বিরাট সাফল্যের দারাই নবীজী মোস্তফার অস্তরে বিশেষ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উভয়ের পরম ভৃপ্তি এবং চরম সন্তপ্তির মধ্য দিয়া দীর্ঘ পঁচিশ বংসরের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। অকৃত্রিম ভালবাসা ও প্রীতির সহিত বিবি খাদিজা নিজকে নবীজীর চরনে বিলাইয়া দিয়া নবীজীর মনকে এতই মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, বিবি খাদিজা ছনিয়া হইতে বিদায় নিয়াও নবীজী মোস্তফার অন্তর হইতে বিদায় নিতে পারেন নাই। বিবি খাদিজার মৃত্যুতে হযরত (দঃ) গভীর মর্ম্ম বেদনায় শোকাভিভূত ইয়া পড়িয়া ছিলেন। এমনকি বিবি খাদিজার মৃত্যু বংসরকে নবী (দঃ) "আমূল-হোয্ন"—শোকের বংসর আখ্যা দিতেন। খাদিজা জীবিত থাকা পর্যন্ত নবীজী দ্বিতীয় কোন বিবাহ করিয়াছিলেন না। বিবি খাদিজার মৃত্যুর পরও সকল গ্রীর উর্দ্ধে ছিল তাঁহার আসন কেইই দখল করিতে পারেন নাই।

নবীজ্ঞীর পরবর্ত্তী জীবনের তরুণ-বয়স্ক। সবর্বাধিক ভালবাদার স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) এই বিষয়ে ইঞ্চিত বহনের একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

১৬৬৭। ত্রাদীন্ত ঃ—বিবি খাদিজার প্রতি আমি যেরপ গায়রত (নিজকে তাঁহার সমকক্ষ না দেখায় আত্ম-যাতনা) অনুভব করিতাম নবী ছাল্লাল্লাল্থ আলাইহে অসাল্লামের কোন স্ত্রীর প্রতি সেইরপ অনুভব করিতাম না, অথচ আমি (খাদিজার সময় পাই নাই—) তাঁহাকে দেখিও নাই। কিন্তু নবী (দঃ) তাঁহার স্মুখণ তাঁহার আলোচনা অত্যধিক করিয়া থাকিতেন (বলিয়াই আমার মন তাঁহার প্রতি এরপ ছিল)।

নবী (দঃ) অনেক সময় বকরী জবাই করিতেন এবং উহার সম্পূর্ণ গোশ্ত বন্টন করিয়া খাদজাির বান্ধবীদের বাড়ী বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন। কোন কোন সময় আমি কটাক্ষ করিয়া বলিতাম, মনে হয় যেস—ছনিয়াতে খাদিজা ভিন্ন আর কোন মহিলা জন্ম নাই। উত্তরে নবী (দঃ) আবার খাদিজার প্রশংসা আরম্ভ করিয়া দিতেন— খাদিজা এরূপ ছিল, এরূপ ছিল; তাঁহার হইতে আমার সন্তান-সন্ততি ছিল। (৫০৯পঃ)

বিবি থাদিজা নবীজীর সেবা কিরূপ অস্তরে করিতেন তাহা অন্তর্যামী আল্লাহই জানেন। তাই আল্লাহ তায়ালা বিবি থাদিজাকে নবীজীর সেবার এক বিশেষ ভূমিকায় এমন এক সোভাগ্য উপহার দিয়াছিলেন যাহা পয়গাম্বর ভিন্ন কাহারও লাভ হয় নাই।

১৬৬৮। তালীছ :— মাব্ হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হঠাৎ জিবায়ীল (আঃ) নবী ছাল্লাল্ল আলাইহে অদাল্লামের নিকট আদিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রস্থলুলাহ। এখনই বিবি থাদিজা আপনার খাত সামগ্রী পাত্রে করিয়া নিয়া আসিতেছেন; তিনি আসিয়া পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে তাঁহার প্রভু-পরওয়ারদেগারের সালাম বলিবেন এবং আমারও সালাম বলিবেন। আর তাঁহাকে বেহেশতের একটি বিশেষ (শান্তিনিকেতন) মতি-মহলের সুসংবাদ দিবেন যেখানে শান্তি ভঙ্গকারী কোন শক্ত হইবে না, কোন বিষরতাও থাকিবে না। (৫০৯পঃ)

বিবি খাদিজা গুণগরিমা ও মহত্ত্বের এত উচ্চ শিখর জয় করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন যাহার নিকটবর্তী হওয়াও জগতের অন্ত কোন মহিলার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

১৬৬৯। ত্রাদীন্ত ৪— মালী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্বল্লাহ ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—( বনী ইস্রায়ীলের মধ্যে সর্কোত্তম মহিলা ছিলেন, মরিয়ম। আর আসমান-জমিনের মধ্যে সর্কোত্তম মহিলা থাদিলা। (৫৩৮পঃ)

মহীয়সী মহিলা বিবি খাদিজার মহত্ব নবীজীর চরন ছায়ায় পূর্ণতা লাভ করিয়া ছিল বটে, কিন্তু উহার মূলের অধিকারিনী তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চয়ই ছিলেন এবং উহার উন্নতির যোগ্য পাত্রীও ছিলেন। অন্ধকার যুগে তাঁহার স্থায় পবিত্রা মহীয়সীকে ধূলার ধরণীতে বেহেশতী সওগাত বলিলে অত্যুক্তি হইত না। মকার গণ্য-মাস্থ বড় বড় সদার কত জনেরই না আক্থা ছিল বিবি খাদিজার প্রতি, অ্থচ তিনি আবার বিবাহ করা হইতে এতই নির্লিপ্ত ছিলেন যে, সেইরূপ প্রস্তাবের প্রতি তিনি ভ্রম্পেও করিতেন না। কিন্তু তাঁহার সোভাগ্য তাঁহাকে নবীজীর প্রতি আকৃষ্ট করিল এবং তাঁহার মহত্ব তাঁহার প্রস্তাবের প্রতি নবীজীকে আহ্বান করিল। যেরূপ

"জeহরী জভহর চিনে, ভোমরায় চিনে মধু

ভোমরা কি বসে কভু রং দেখিয়া শুধু ?"

নবীজী মোন্তফার আদর্শ ও স্থনত হইবে সংসারী জীবন। ইসলাম স্বভাবের ধর্ম;
সুর্চু ও পবিত্র স্বভাবে যাহা আছে ইসলামেও তাহা আছে। নর-মাদীর মিশ্রিত
জীবন যাপনই জীবের স্বভাব। "মামুষ" আরবী "মামুহ" শব্দের ভাষান্তর, যাহার
ধাতৃগত অর্থ প্রেম ও ভালবাসার মিলন-শান্তির প্রত্যাশী; অতএব নর-নারীর মিলিত
জীবনই মামুষের স্বভাব। এই মিলনের পবিত্রভা সংরক্ষণই করা হয় বিবাহের মাধ্যমে,
তাই নবীজী বলিয়াছেন, এই মিলনের পবিত্রভা সংরক্ষণই করা হয় বিবাহের মাধ্যমে,
তাই নবীজী বলিয়াছেন, এই মিলনের পবিত্রভা সংরক্ষণই করা হয় বিবাহের মাধ্যমে,
বিবাহ আমার আদর্শ, যে ব্যক্তি আমার আদর্শ হইতে বিরাগী হইবে সে আমার
জমাতভুক্ত নহে।"

নবীজী হইলেন শত উর্দ্ধের উর্দ্ধ জগতের, কিন্তু জাঁহার আবির্ভাব মাটির জগতের জন্ম; সর্ব্ধিক দিয়া মাটির মামুষ সাজিতে হইবে জাঁহাকে। মাটির মামুষের জন্মই তিনি উর্দ্ধের উর্দ্ধ জগত হইতে নামিয়া আসিয়াছেন, তাই জাঁহাকে মাটির পৃথিবীতেই নীড় রচনা করিতে হইবে। সেই তাকিদেই নবীজী মোস্কফা (দঃ) সম্মতি দিলেন বিবাহ প্রস্তাবে এবং সংসারী হওয়ার পথে তিনি অগ্রসর হইলেন।

নবীজীর সহিত খাদিজার সহচরী নফিসার আলোচনা আশাব্যঞ্জক পাওয়া মাত্র বিবি খাদিজা স্বয়ং বিবাহের প্রস্তাব দিয়া নবীজীর খেদমতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। বিবি খাদিজার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাইয়া নবীজী স্বীয় মুরুব্বী চাচাগণের নিকট তাহা পাঠাইয়া দিলেন। সকলেই আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন এবং বিবাহের তারিখ নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। নির্দ্ধারিত তারিখে হ্যরতের চাচা আবৃতালেব এবং হাম্যাহ, আরম্ভ কোরায়েশ বংশের গণ্য-মাস্থ্য ব্যক্তিবর্গ বর যাত্রায় যোগদান করিলেন। বিবি খাদিজার পক্ষে তাঁহার পিতা; কাহারও মতে পিতা তখন জীবিত ছিলেন না, তাই তাঁহার অভিভাবক চাচা আম্র ইবনে আসাদ এবং দ্র সম্পর্কীয় চাচা বিশিষ্ট সত্ত-সাধু অরাক। ইবনে নওফল বিবাহ সম্পাদনে উপস্থিত ছিলেন।

বিবাহ মজলিসে খাজা আবৃতালেব হযরতের পক্ষে অভিভাষন বা খোৎবা পাঠে বলিলেন, প্রশংসা আল্লার যিনি আমাদিগকে ইবাহীমের কুলে ইসমাইলের বংশে জন্ম দিয়াছেন। আমাদেরে তাঁহার ঘরের সেবক এবং জনসাধারণের নেতা ও নায়করপে মনোনীত করিয়াছেন। অভঃপর—আমার ভাতৃপুত্র আবহল্লাহ-ভনয় মোহাম্মদ সমগ্র কোরেশ গোত্রে জ্ঞানে-গুণে অতুলনীয়; সকলেই মোহাম্মদের নিকট হার মানিতে বাধ্য; যদিও ধন তাহার কম। কিন্তু ধন ক্ষণস্থায়ী ছায়া মাত্র এবং হাত-বদলের সাময়িক বস্তু মাত্র। মোহাম্মদের আত্মীয়-সজনের গৌরব সর্ব বিদিত। মোহাম্মদ খোয়ায়লেদ-তনয়া থাদিজার বিবাহ-পয়গাম বরণ করিয়াছেন। নগদ ও দেইন মহরনার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিলাম।" (যোরকানী, ১—২০২)

বিবি থাদিজার পক্ষে তাঁহার আত্মীয় বিশিষ্ট আলেম সত-সাধু অরাকা ইবনে নওফল আভিভাষন পাঠ করিলেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসার পর স্বীয় কোরায়েল গোত্রের গৌরব এবং আবৃতালেব-বংশের (তথা বনী-হাশেমের) প্রাধান্তের স্বীকৃতি উল্লেখ পুর্বেক বলিলেন, আমরা আপনাদের সহিত মিলন লাভের আকাজ্মা রাখি এবং উহাতে আনন্দ বোধ করি। সকলে সাক্ষী থাকুন—খোয়ায়লেদ-তনয়া খাদিজাকে আবহুল্লাহ-তনয় মোহাশ্মদের বিবাহে প্রদান করিলাম।

মহরানা চার শত দেরহাম পরিমাণ স্বর্ণ ছিল; এসম্পর্কে মতভেদ আছে। নবীন্ধীর বয়স তখন পঁচিশ বংসর ছিল; আরও বিভিন্ন মতামত আছে। বিবি খাদিন্দার বয়স ছিল চল্লিশ; এ সম্পর্কেও মতভেদ রহিয়াছে। নবীন্ধীর ইহাই প্রথম বিবাহ ছিল এবং বিবি থাদিজার ইহা তৃতীয় বিবাহ ছিল। বিবি থাদিজার প্রথম বিবাহ আবৃহালাহ নামক ব্যক্তির সহিত হইয়াছিল; সেই পক্ষে তাঁহার ছই ছেলে ছিল—"হিন্দ" এবং "হালাহ" তাঁহারা উভয়ই ইসলাম গ্রহণপূর্বক ছাহাবী হইয়া ছিলেন। একবার "হালাহ" নবী ছাল্লালান্ত আলাইহে অসালামের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্ম আসিলেন, নবী (দঃ) তখন নিজিত ছিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া "হালাহকে" বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। বিবি থাদিজার প্রথম স্বামী আবৃহালার মৃত্যুর পর তাঁহার দিতীয় বিবাহ হইয়াছিল "আভীক" নামক ব্যক্তির সহিত। এই পক্ষে তাঁহার এক কন্মা ছিল নাম "হিন্দ" তিনিও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (যোরকানী, ১—২০০)

নবীজী মোস্তফা এবং বিবি খাদিজার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল। কি অপুর্ব্ব শাদী ছিল ইহা। যাঁহার গুণ-গরিমার তুলনা নাই, সুখ্যাতি-সুনাম এবং গোরব ও যশের অভাব নাই। ইচ্ছা করিলে তিনি অনায়াদেই কোন কুমারী তরুণীকে বিবাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু যৌবনের স্বভাব ধর্মকে স্ম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এই তরুণ যুবক বিবাহ করিলেন চল্লিশ বৎসর বয়স্কা, বহুদিনের যৌবনহারা এক বিধবা মহিলাকে। কারণ—দেহের কুধা, যৌবনের স্বপ্ন-বিলাস, কামরিপু চরিতার্থের পিপাসা-আকর্ষণে এই বিবাহ ছিল না, ভদ্রপ কোন লালসা বা মোহের বশেও এই বিবাহ ছিল না। ইহার উজ্জল প্রমাণ হইল—মোস্তফা ও তাহেরার স্থুদীর্ঘ পঁচিশ বংসরের পরিচ্ছন্ন মধুর জীবন যাপন। এক দিনের জম্ম নয়, এক মাস-এক বংসরের জন্ম নয়—দীর্ঘ পাঁচিশ বৎসরকাল এই জীবন সঙ্গীনীর সহিত হাসিমূখে অনাবিল অন্তরের প্রীতি ও ভালবাসায় কাল কাটাইয়াছেন নবীন্ধী মোস্তফা। খাদিজা জীবিত থাকা পর্যন্ত নবীজী অক্স বিবাহের চিন্তাও কোন দিন করেন নাই। পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ তথা যৌবনের আরম্ভ হইতে বাৰ্দ্ধক্যের স্কুচনা পর্যস্ত গোটা জীবনটাই নবীজী অভিবাহিত করিয়াছেন এই স্ত্রীর সহিত। \* এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে এক দিনের তরেও বিরাগী হন নাই, বিরক্ত হন নাই নবীজী খাদিজার প্রতি, কোনও অভাব-অপুরণের অভিযোগ আনেন নাই, অনুযোগ করেন নাই কোন দিন। এই পরম তৃপ্তি ও চরম সম্ভৃষ্টির দাম্পত্য জীবন কি সম্ভব হইত যদি হইত স্বার্থসিদ্ধির মানসে বা হীন উদ্দেশ্য সাধনের মতলবে এই বিবাহ ? গভীর ভালবাসা ও অকৃত্রিম প্রীতির বন্ধনে সমভাবে আবদ্ধরূপে কাটিয়াছে উভয়ের দীর্ঘ পঁচিশটি বংসর। বরং

<sup>•</sup> পঞ্চাশ বংসর বয়দের পর নবীজী অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন সেই বহু-বিবাহকে মূলধন বানাইয়া নবীজীর য়ানী-বাবসায়ীরা তাহাদের বাবসা গরম করিতে প্রয়াস পায়। এই শ্রেণীর পিশাচ-মনা লোকদের লক্ষ্য করা উচিৎ নবীজীর য়োবন-জীবনের প্রতি। বহু বিবাহের যে তাৎপর্যা তাহারা দেখাইতে চায় তাহা কি মায়ুয়ের বার্কক্যকালে দেখা দেয়, না—যৌবনকালে? নবীজী তাহার সায়াটা যৌবনকাল যেরপ স্ত্রীর দাম্পত্যে যেতাবে কাটাইয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিলে কোন স্থা ও স্কর্ম মহিষ বিভান্ত হইতে পারে কি?

খাদিজার মৃত্যুতে দৈহিক বিচ্ছিন্নতার পরেও ছিন্ন হয় নাই নবীজীর হৃদয়ের বন্ধন; খাদিজার স্মরণে নবীজী কত সৌহার্দ দেখাইয়াছেন খাদিজার বান্ধবীদের প্রতি। খাদিজার ভগ্নির কণ্ঠস্বরে শিহরিয়া উঠিয়াছেন নবীজী খাদিজার কণ্ঠস্বর স্মরণে।

১৬৭০। ত্রাদীক্ত ৪— মায়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (থাদিজা রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহার মৃত্যুর বহু দিনের পরের ঘটনা—) একদা বিবি খাদিজার ভগ্নি হালাহ বিন্তে খোয়ায়লেদ রস্থল্লাহ ছাল্লাল্লা আলাইহে অসাল্লামের গৃহদারে আসিয়া প্রবেশের অন্থমতি প্রার্থী হইলেন। তাঁহার কঠস্বর শ্রবণে হযরত (দঃ) বিবি খাদিজার কঠস্বর স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, আয় আলাহ। ইহা যেন হালার কঠস্বর হয় (যাহা আমি ভাবিয়াছি)।

আরেশা (রাঃ) বলেন, এই অবস্থা দৃষ্টে আমার মনে ক্ষোভ স্টি হইল; আমি বলিলাম, আপনি এক দাঁতপড়া বুড়ীকে কি স্মরণ করিয়া থাকেন? সে কোন্জমানায় মরিয়া গিয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে তাহার অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দান করিয়াছেন। (হ্যরত (দঃ) বলিলেন, তাঁহার তুলনায় উত্তম আমাকে আল্লাহ দেন নাই—এই বলিয়া হ্যরত (দঃ) আমার প্রতি ভীষণ ক্ষ্ক হইলেন; যাহাতে আমি বাধ্য হইলাম এই বলিতে—যে খোদা আপনাকে সত্যের বাহকরপে পাঠাইয়াছেন তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি, আর কোন সময় আমি বিবি খাদিজার আলোচনা ভাল ছাড়া মন্দ করিব না।) (৫০৯ পৃঃ)

বিবি থাদিজার কত উচ্চ আসন ছিল নবীজীর অন্তরে ? কিরূপ আবিষ্ট ছিল নবীজীর অন্তর তাঁহার প্রতি ? ক্ষণস্থায়ী লালসায় হৃদয়ের এরূপ চিরবন্ধন কি স্বষ্টি হইতে পারে ?

নবীজীর বিবাহ ছিল এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি তাঁহার আসল উদ্দেশ্য সাধনে মিশিয়া যাইবেন মাটির মান্ত্র্যের সহিত, স্বাভাবিক অধিবাসী হইবেন মাটির জগতে এবং প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাঁহার স্থনতী জীবনের আদর্শ ও নীতি। পাত্রী নির্ববাচনে মান্ত্র্য সাধারণতঃ বাহ্যিক রূপের সৌন্দর্য ও স্থুল লাবণ্যের পিয়াসী হয়, কিন্তু নবীজী ছিলেন গুণের সৌন্দর্য ও দেহের অন্তর্রালে লুকায়িত স্থমা পিয়াসী। সেই সৌন্দর্য ও সেই মাধ্রীতে পরিপূর্ণ ছিলেন খাদিজা— তাহেরা, তাই তিনি নবী মোন্তর্যার নির্ববাচন লাভে চিরধ্যা চিরদোভাগ্যবতী হইতে পারিয়াছিলেন।

বিবি খাদিজা তাঁহার সমৃদ্য ধন-সম্পদ হযরতের অধিকারে দিয়া দিলেন। হযরতের জন্ম এই সচ্ছলতার ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালারই বিশেষ দান ও রহমত ছিল। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা এই ব্যবস্থার প্রতি ইন্দিত করিয়াই হযরতকে সম্বোধন করিয়াছেন, এই এ এ ই এ এ ই এ আপনি ছিলেন নিঃম্ব রিক্তহস্ত অতঃপর আপনার প্রভূই আপনাকে সচ্ছল ধনাঢ্য করিয়াছেন।"

শাদী মোবারকের পরঃ

নবীজী মোন্ডফার ভাবী আদর্শ ও স্থয়ত হইবে—মানবীয় আবেষ্টনে থাকিয়াও সর্ববদা আলাহপানে নিয়োজিত থাকা। সাংসারিক ও পারিবারিক জীবন গড়িলেও ভোগ-বিলাসে পড়িবে না, কোন আকর্ষণেই লক্ষত্রপ্ত হইবে না। এই মনোবল ও আত্মসংযম লইয়া সব রকম বেড়াজাল এবং কোলাহলে থাকিয়াও মাওলার সঙ্গে মুক্ত ও নিরালা থাকিবে। কামিনী-কাঞ্চনের ভয়ে সংসার ভ্যাগী হইয়া সন্মাসী হওয়ার প্রয়োজন নাই। বাসনা-কামনার উপাদানের মধ্যে সংঘম-সাধনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়া জীবন প্রান্তর অভিক্রম করিবে ইহাই হইবে নবীজী মোন্ডফা ছাল্লালান্থ আলাইহে অসাল্লামের আদর্শ ও স্থয়ত।

এখন হইতে সেই আদর্শ ও সুন্নতের জাবন আরম্ভ হইল নবীজী মোস্তফার।
বিবাহের পর নব্য়ত প্রাপ্তি পর্যান্ত পনরটি বংসর; এই বংসর কয়টিতেও নবীজী
মোস্তফার জীবন আদর্শমূলকই ছিল। নবীজী পূর্বে হইতেই ব্যবসায় অভিজ্ঞ
ছিলেন; বিবি খাদিজারই ধন নিয়া তিনি কৃতিত্বের সহিত ব্যবসায় করিয়াছেন;
এখন ত বিবি খাদিজার সমুদ্য ধন-দোলত তাঁহায় চরনে নিবেদিত। এতদিন বিবি
খাদিজা তাঁহার বিরাট ব্যবসা নিজেই পরিচালনা করিতেন এখন ত তিনি গৃহবধু—
নবীজী মোস্তফাই তাঁহার হর্তাকর্তা।

ব্যবসা বা তেজারত নবীজীর একটি বিশেষ ভাবী আদর্শ। নবীজীর হাদীছ—। এ৪৯৯। বিশেষ ভাবী আদর্শ। নবীজীর হাদীছ—। বিশ্বনার প্রিন্ধান্ত বিশেষ ভাবী আদর্শ। নবীজীর হাদীছ—। বার্থানি প্রান্ধানতদার ব্যবসায়ী কেয়ামত দিবসে নবীগণ, ছিদ্দিকগণ ও শহীদ্ধানের সহিত একত্রে থাকিবে" (মেশকাত শঃ)। ব্যবসা-বাণিজ্যে মামুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়, নানা দেশের নানা বৈচিত্রের মধ্য দিয়া ভাহার গমনাগমন ঘটে, ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার গুণ লাভ হয়—নানা মনের নানা স্বভাবের মামুষের সহিত স্বর্বাণ পালা পড়িতে থাকে। এতন্তির মামুষের কঠিন পরীকাও ইহাতে হয়; একদিকে ধনের সমাগম, অপর দিকে সততা, সাধুতা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন; অতএব বাণিজ্যের ভিতর দিয়া মামুষের স্বপ্ত যোগ্যতা ও গুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়া থাকে এবং উহার ক্রমোন্ধতি লাভ হইতে থাকে।

সুযোগপ্রাপ্তে নবীজী মোন্তফা বাণিজ্যামুরাগী ছিলেন; বিভিন্ন দেশে তাঁহার বাণিজ্য ছফরের আভাস ইতিহাসে পাওয়া যায়। বোছ্রা ও সিরিয়ায় তাঁহার বাণিজ্যের বর্ণনা ত আছেই, এভন্তির ইয়ামান ও বাহরাইনের ছফর সম্পর্কেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় (সীরতুন-নবী জুইব্য)।

এই পনর বংসরে নবীজী মোস্তফার পাঁচটি সন্তান জন্মলাভ করে—এক পুত্র "কাসেম" যিনি সকলের বড় ছিলেন, বাল্য অবস্থায়ই ইহকাল ত্যাগ করিয়াছিলেন। চার ক্যা—(১) 'ব্য়ন্ব" (রাঃ) বিবি খাদিজার ভাগিনা আবৃল-আছেরের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল; শেষ পর্যান্ত তিনি মোসলমান হইয়া হিজরত করিয়া ছিলেন; বিবি ব্যান্ব তাঁহার বিবাহেই ছিলেন। (২) রোকাইয়াাহ (রাঃ)। (৩) উদ্দেক্লুম্ম (রাঃ); প্রথমে তাঁহাদের বিবাহ হ্যরতের চাচা আবৃলাহাবের ছই পুত্রের সহিত হইয়াছিল। নবীজী (দঃ) ইদলাম প্রচার আরম্ভ করিলে আবৃলাহাব তাঁহার সহিত শত্রুতা স্থি করে। ফলে তাহার এবং তাহার জ্রীর বিরুদ্ধে কোর্আন শরীকে ছুরা "লাহাব" অবতীর্ণ হইল; সেই আক্রোশে আবৃলাহাবের পুত্রদ্বয় ক্ষুর হইয়া নবীজীর ক্যাদেরকে ত্যাগ করে।

রোকাইয়া রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহার দ্বিতীয় বিবাহ ওসমান রাজিয়াল্লান্থ আনহুর সহিত হয়; হিঃ দ্বিতীয় সনে বিবি রোকাইয়াার ইস্তেকাল হইলে উদ্দে-কুলসুম রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহার দ্বিতীয় বিবাহও তাঁহারই সহিত হয়। হ্যরতের স্বর্ব কনিষ্ঠা কম্যা হইলেন খাতুনে-জালান্ত বিবি ফাতেমা (রাঃ)। হিজরী দ্বিতীয় সনে আলী রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহুর সহিত তাঁহার শাদী হইয়াছিল।

নবীন্ধীর ক্সাদের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্সাদ্বয়ের কোন সন্তান জীবিত ছিল না। যয়নব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার শুধু এক ক্সা—উমামাহ (রাঃ) জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্তান ছিলনা। ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ছই পুত্র জীবিত ছিলেন; ইমাম হাসান (রাঃ) ইমাম হোসায়ন (রাঃ)। নবীজী মোস্তকা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বংশের সম্পর্ক এই ছুইজন হইতেই এই পর্যান্ত চলিয়া আসিতেছে; প্রাকৃত সৈয়াদগণ তাঁহাদেরই বংশধর। বিবি ফাতেমার এক ক্সাও ছিলেন—উদ্দে-কুলস্ক্ম তাঁহার বংশ চলে নাই।

নবী হওয়ার পর বিবি খাদিজার পক্ষে হয়রতের আরও তিন বা এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করিয়াছিলেন; আবহুল্লাহ, তৈয়াব ও তাহের। কাহারও মতে একই ছেলে—
নাম আবহুল্লাহ, ডাক নাম তৈয়াব ও তাহের ছিল; তিনি বা তাঁহারা কেহই বাঁচিয়া
খাকেন নাই। হিজরতের পরেও হয়রতের এক পুত্র সন্তান হইয়াছিল—"ইব্রাহীম"
তিনি মারিয়াই রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহার গর্ভজাত ছিলেন; শৈশবেই ইস্তেকাল
করিয়াছিলেন।

#### হয়রতের পালক পুত্র ঃ

নবী হওয়ার পরবর্ত্তীকালের একটি বিশেষ গুণ হয়রতের এই বর্ণিত আছে—
ক্রেন্ডার পরবর্ত্তীকালের একটি বিশেষ গুণ হয়রতের এই বর্ণিত আছে—
ক্রেন্ডার ভালালাছ আলাইহে
আনাল্লামের প্রতি প্রথম দৃষ্টি তাঁহার রাজনিক প্রভাব দর্শকের অন্তর্গকে কাঁপিয়ে তুলিত;
আর অকপটতার সহিত তাঁহার সঙ্গে মেলামেশা তাঁহাকে অত্যন্ত প্রিয় করিয়া তুলিত।

প্রথম বাক্যের মর্মা ত এশ্বরিক দান নব্য়তে প্রভাব ছিল, আর দ্বিতীয় বাক্যের মর্মাটী হযরতের স্বাভাবিক চরিত্র মাধুর্যের ফল ছিল এবং এই বৈশিষ্ট্য হষরতের প্রথম জীবন হইতেই ছিল। হযরতের দাস ও পালক পুত্র যায়েদ রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহুর ইতিহাস এই সম্পর্কে বিশেষ আকর্ষণীয়।

হারেসা-পুত্র যায়েদ হযরতের দাস ছিল, তাহার দাসতের কাহিনী অতি হৃদয়গ্রাহী। আট বংসর বয়সের শিশু যায়েদকে তাহার মাতা সঙ্গে কয়রি। তাহার মামারাড়ী যাইতে ছিলেন। পথিমধ্যে তাহাদের উপর লুটেরাদের আক্রমণ হয়, শিশু যায়েদকে তাহার মায়ের কোল হইতে লুটেরা দল ছিনাইয়া লইয়া যায় এবং তৎকালীন রীতি অম্বয়ায়ী তাহারা যায়েদকে দাস বানাইয়া লয়। এইভাবে যায়েদ মাতা-পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাসে পরিণত হয় এবং এক সময়ে সিরিয়ার কোন বাজারে বিক্রিত হয়।

বিবি থাদিজার ভাতুপুত্র হাকীম-ইবনে-হেযাম সিরিয়া হইতে কতিপয় দাস করেয়া আনে; তন্মধ্যে যায়েদণ্ড ছিল। বিবি থাদিজা (রাঃ) ঐ দাসগুলি দেখিতে গেলে হাকীম বলিলেন, ফুফু আন্মা! আপনি একটি দাস পছন্দ করিয়া নিন। খাদিজা (রাঃ) যায়েদকে নিয়া আসিলেন; হ্যরত (দঃ) বিবি থাদিজার নিকট যায়েদকে দেখিয়া তাঁহার নিকট উহাকে হেবা চাহিলেন। থাদিজা (রাঃ) হ্যরতের হস্তে যায়েদকে হেবা করিয়া দিলেন। যায়েদ হ্যরতের গৃহে যত্মের সহিত প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

এদিকে যায়েদের পিতা-মাতা যায়েদকে হারাইয়া পাগল প্রায় হইয়া গেল।
তাহার বিচ্ছেদে মাতা-পিতার মনোবেদনার সীমা রহিল না। যায়েদের পিতা
যায়েদের বিচ্ছেদ যাতনায় একটি হাদয় বিদারক কবিতা রচনা করিল। কবিতাটি
এতই হাদয়ম্পর্শী ছিল যে, অচিরেই উহা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল; এমনকি
ঐ কবিতা মকায়ও পৌছিল এবং যায়েদের গোচরেও আসিল। এইভাবে যায়েদের
পিতা-মাতার নিকট যায়েদের খোঁজ পৌছিবার ব্যবস্থা হইল। খোঁজ পাইয়া
যায়েদের পিতা যায়েদের চাচাকে সঙ্গে নিয়া মকায় পৌছিল এবং হয়রতের নিকট
উপস্থিত হইয়া সম্দয় ঘটনা ব্যক্ত করিল। তাহারা হয়রতের বংশের স্থখাতি,
বদাক্ষতা ও দেশজোরা প্রশংসার উল্লেখ পুর্ববক মুক্তি-পণের বিনিময়ে যায়েদের
মুক্তি প্রার্থনা করিল। হয়রত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, যায়েদ যদি আপনাদের
স্বাহিত চলিয়া যাইতে ইছা প্রকাশ করে তবে কোন প্রকার পণ ব্যতিরেকেই আমি
তাহাকে মুক্তি দানে আপনাদের হস্তে অর্পণ করিয়া দিব। আর যদি সে আমার
নিকটই থাকিতে চায় তবে যে ব্যক্তি আমাকে ছাড়িতে রাজি না হইবে আমিও
তাহাকে কোন বিনিময়েই ছাড়িতে রাজি হইব না। তাহারা বলিল, আপনি ত
স্বায়ের উর্ক্তি উদারতার প্রস্তাব করিলেন। হয়রত (দঃ) যায়েদকে ডাকাইয়া আনিলেন

এবং তাহাকে আগন্তক ব্যক্তিদ্বয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যায়েদ ঠিকর্মপেই পরিচয় বলিল—তিনি আমার পিতা হারেসা, আর তিনি আমার চাচা কা'য়াব।

হ্মরত (দঃ) এইবার বলিলেন, যায়েদ। আমি তোমাকে পূর্ণ সুযোগ দিলাম—
তুমি ইচ্ছা করিলে তোমার পিতা ও চাচার সহিত চলিয়া যাইতে পার, আর ইচ্ছা
করিলে আমার নিকটও থাকিতে পার। যায়েদ তৎক্ষণাং দ্বিধাহীনরূপে বলিয়া
দিল, আমি আপনার নিকটই থাকিব। তথন যায়েদের পিতা তাহাকে বলিল,
হে যায়েদ। তুমি তোমার মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও দেশ-থেষ ছাড়য়া
গোলামী ও দাসত্বকে অবলম্বন করিতেছ? যায়েদ উত্তর করিল, আমি এই মহানের
যে ব্যক্তিত্ব দেখিয়াছি আমি তাঁহাকে কখনও ছাড়য়া যাইতে পারিব না। তৎক্ষণাৎ
হ্যরত (দঃ) যায়েদের হাত ধরিয়া কোরেশদের সমাবেশে যাইয়া দাঁড়াইলেন এবং
যায়েদের মুক্তিই নয় শুধু, বরং তিনি ঘোষণা করিলেন, তোমরা সকলে সাক্ষী
থাকিও—এই যায়েদ আমার পুত্র। এই ঘোষণায় যায়েদের পিতা অতাধিক সন্তুষ্ট
হইল। আরবের শ্রেষ্ঠ কোরেশ বংশের বনী-হাশেম গোত্রে আবহুল মোতালেবের
গৃহে আল-আমীনের পুত্র হইয়াছে যায়েদ—এই সোভাগ্যের আনন্দ যায়েদের
পিতাকে কিরূপ মুঝ্ধ করিয়াছিল তাহা একমাত্র তাহার অন্তর্রই প্রাবল্য হইয়া
গোল (ইবনে হেশাম, ১—২৪৭)।

এই যায়েদ রাজিয়ালান্ত তায়ালা আনন্তর ঘটনার বয়ান পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে। লক্ষাধিকছাহাবীর মধ্যে একমাত্র যায়েদেরই এই সৌভাগ্য যে, তাঁহার নাম পবিত্র কোরআনে উল্লেখ হইয়াছে।

যায়েদ (রাঃ) প্রথম ইদলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি, তাঁহার পূর্বে শুধু মাত্র থাদিজা (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) ইদলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমনকি আব বকর রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনহুরও পূর্বেব তিনি ইদলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যায়েদ (রাঃ) প্রথম জীবনে হযরতের গৃহভ্ত্য ছিলেন; মামুষের সর্প্রময় অবস্থার অভিজ্ঞতা গৃহসঙ্গীনীর পরেই গৃহভ্ত্যের সর্প্রাধিক বেশী থাকে। মামুষ কৃত্রিমরূপে বাহিরে সব কিছুই সাজিতে পারে, কিন্তু গৃহভ্যন্তরে তাহার কোন কৃত্রিমতা টিকিয়া থাকিতে পারে না। গৃহসঙ্গীনী বা গৃহভ্ত্যের নিকট তাহার কৃত্রিমতা অবশ্যই ধরা পড়িয়া যাইবে। অতএব হযরতের প্রতি খাদিজা রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনহার সর্ব্বাত্রে ঈমান গ্রহণ যেরূপ হযরতের সত্য ও খাঁটী হওয়ার বিশেষ প্রমাণ ছিল তক্রপ গৃহভ্ত্য যায়েদ রাজিয়াল্লান্ত আনহার ঈমান গ্রহণও উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই হইল নবীন্ধীর সাংসারিক জীবনের কিঞ্চিৎ বর্ণনা। আলোচ্য ১৫ বংসর সময়ে নবীন্ধী মোস্তফার আর একটি বিশেষ তৎপরতা এবং মহতি প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য --

শোরেক বর্জন ও তৌহীদ আম্বয়ণে নবীজী ঃ

ভৌহীদ বা এক খবাদের বিপরীত শেরেকী কাজ হইতে নবীজী মোস্তফার যেরূপ ঘুণা হওয়া এবং পবিত্র থাকার প্রয়োজন ছিল তিনি বাস্তবে তাহাই ছিলেন। ছোট-বড় কোন রকম শেরেকী কাজের সহিত তাঁহার বিন্দুমাত্র সম্পর্কও হইত না। অধিকন্ত তিনি মক্কা এলাকায় সৎ এবং একাছবাদী লোকদের অৱেষণে থাকিতেন এবং ঐ শ্রেণীর লোকদের সহিত যোগাযোগ সৃষ্টির এবং সমাজে শেরেকীর যে অভিশাপ প্রচলিত আছে তাহার বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা আরস্তের স্ত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেন। এই তৎপরতায় নবীজী মোস্তফা (দঃ) মকা এলাকার প্রসিদ্ধ একাত্বাদী যায়েদ-ইবনে-আমর-ইবনে নোফায়লের সঙ্গে দাক্ষাৎ করেন এবং উক্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কথাবার্ত্তাও বলেন। এই যায়েদ-ইবনে-আম্ব মূর্ত্তিপূজার প্রতি অত্যধিক ঘৃণা পোষণ করিতেন। সত্য ধর্মের তালাশে তিনি সিরিয়া ইরাক পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি ওমর-ইবমুল-খাতাবের চাচাত ভাই ছিলেন; ওমরের পিতা তাঁহাকে তাঁহার মতবাদের জন্ম ভীষণ উৎপীড়ন করিত; তাঁহাকে মকায় আসিতে দিত না। কিন্তু তিনি একছবাদে অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন। নবীজীর নব্যতের পাঁচ বৎসর পূর্বে ইন্তেকাল করিয়াছিলেন। ইন্তেকালের সময় কা'বা শরীফের গেলাফ ধরিয়া কাঁদিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, হে আল্লাহ। তুমি সাক্ষী থাকিও, আমি সত্য ধর্ম না পাইয়া একত্বাদের উপরই মৃত্যু বরণ করিতেছি। তাঁহার ছেলে সায়ীদ-ইবনে-যায়েদ (রাঃ) ইসলামের জমানা পাইয়াছিলেন এবং মোসলমান হইয়া অতি বড় মর্ত্তবা লাভ করিয়াছিলেন। আশারা-মোবাশ্শারাহ—দশ জন ছাহাবী আমুষ্ঠানিকরূপে রস্থলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক বেহেশতী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন; সায়ীদ (রা:) তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন।

হযরতের পালক পুত্র যায়েদ-ইবনে হারেসা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নব্য়ত প্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা—একদা আমি নবীজীর সহিত মকার পাবর্বতা এলাকায় পৌছিলাম; তথায় যায়েদ-ইবনে-আম্রের সহিত নবীজীর সাক্ষাং হইল। তাঁহারা উভয়ে অতি সৌজতের সহিত পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন। নবীজী তাঁহাকে বলিলেন, হে যায়েদ! আপনার জাতি যে সব অপকর্মে লিপ্ত রহিয়াছে আপনি তাহা অবগত আছেন; উহার প্রতিকারের কোন চিন্তা করেন কি? যায়েদ ইবনে-আম্র বলিলেন, সত্য ধর্মের থোঁজে আমি সিরিয়া-ইরাক গিয়াছিলাম। তথায় তোঁরাত-ইঞ্জিলের একজন বিশিষ্ট আলেমের নিকট জ্ঞাত হইলাম, সত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পতাকাবাহী অচিরেই মকাতে আত্মপ্রকাশ করিবেন, তাঁহার আবিভাবের শুভ নক্ষত্র উদিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার আশা-আকাজ্মা নিয়াই আমি মকায় ফিরিয়া আসিয়াছি এবং অপেক্ষায় আছি।

অদৃষ্টের পরিহাস—নবীজীর সঙ্গেই নবীজী সম্পর্কে তাঁহার কথাবার্ত্তা হইল, কিন্তু নবীজীর আবির্ভাবকাল তাঁহার ভাগ্যে জুটে নাই। ইসলামের আবির্ভাব পূর্বে থাঁটী তোঁহীদই মৃক্তির ভিত্তি ছিল; নবীজী (দঃ) তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, কেয়ামড দিবদে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে উপস্থিত হইবেন। (আছাহ—৫৮)

যায়েদ-ইবনে-আম্রের আলোচনায় ইমাম বোখারী (রঃ) একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন; ৫৪০ পৃঃ জাষ্টব্য।

১৬৭১। ত্রাদীছ ঃ—আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণা করিয়াছেন, নব্রুত্ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে একদা নবী ছাল্লাল্লাছ্ আলাইহে অসাল্লাম (মকার নিক্টস্থ) 'বালদাহ' এলাকার শেষ প্রাস্তে যায়েদ-ইবনে-আমর-ইবনে-নাফায়লের সজে মিলিত হইলেন। তথায় কোরায়েশ বংশীয় কাহারও পক্ষ হইতে নবী ছাল্লাল্লাল্ছ আলাইছে অসাল্লাম সমীপে দাওয়াতের খানা পরিবেশন করা হইল (উহাতে গোশ্ভ ছিল)। নবী (দঃ) উহা খাইতে অস্বীকার করতঃ যায়েদ-ইবনে-আম্রের সম্মুখে দিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, হে কোরায়েশগণ। তোমরা ভোমাদের দেবদেবীর নামে পশু জ্বাই করিয়া থাক—আমি উহা খাইনা। আল্লার নামে জবাইকৃত ছাড়া আমি খাই না। যায়েদ-ইবনে-আম্র সর্ব্বদা কোরায়েশদের জবাই করার রীতির প্রতি ভর্ণনা করিতেন। তিনি বলিতেন, ভেড়া-বকরী স্থি করিয়াছেন আল্লাহ, উহার আহার জমীন হইতে উৎপাদনের জন্ম আল্লাহ ছাড়া অফ্রের নামের উপর। এই রীতির প্রতি তিনি ঘূলা প্রকাশ করিতেন এবং ইহাকে অতি বড় জন্ম্য বলিতেন।

আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, যায়েদ-ইবনে-আম্র সিরিয়ায় গিয়াছিলেন সভাধর্মের খেঁাজ করিতে। তথায় এক ইল্টী আলেমের সঙ্গে তিনি সাক্ষাত করিয়া তাঁহাদের ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন, হয়ত আমি আপনাদের ধর্ম অবলম্ব করিব। ঐ আলেম বলিলেন, আমাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়া আলার গজব নিজের উপর টানিয়া নিও না। যায়েদ বলিলেন, আমি ত আলার গজব হইতেই রক্ষা পাইতে চাই; সাধ্য থাকিতে আমি আলার গজব লইব না। আপনি আমাকে অহ্য কোন ধর্মের সন্ধান দিবেন কি? তিনি বলিলেন, আমার জানা মতে আপনি একমাত্র হানীফ ধর্ম গ্রহণ করিতে পারেন। যায়েদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হানীফ ধর্ম কি? তিনি বলিলেন, ইত্রাহীম আলাইহে-চ্ছালামের ধর্ম্ম—তিনি ইল্ডনিও ছিলেন না, নাছরানীও ছিলেন না। (তাঁহার ধর্মের অনুশাসন ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এখন শুধু এডটুকুর খোঁজ আছে য়ে,) তিনি একাথবাদী ছিলেন—এক আলাহ ভিন্ন অহ্য কিছুর উপাসনা করিতেন না।

অতঃপর যায়েদ এক খৃষ্টান আলেমের সহিত সাক্ষাং করিলেন এবং তাঁহার
নিকটও এরপ বলিলেন যেরপ প্রথমে ইত্দী আলেমের নিকট বলিয়াছিলেন।
খৃষ্টান আলেম তাঁহাকে বলিলেন, আমাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়া আল্লার অভিশাপ কখনও
নিজের উপর টানিয়া লইবেন না। যায়েদ বলিলেন, আমিত আল্লার অভিশাপ
হইতেই রক্ষা পাইতে চাই; সাধ্য থাকিতে আমি আল্লার অভিশাপের কিঞ্তিও
লইব না, আপনি আমাকে অফ্র কোন ধর্মের অফুসন্ধান দিবেন কি । তিনিও
হানীফ ধর্ম তথা ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের ধর্মমত সম্পর্কে পূর্বের স্থায়ই বলিলেন।

যায়েদ যখন সকলের কথায়ই ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের ধর্ম—একতবাদের খেঁজি পাইলেন তখন তিনি সিরিয়া হইতে ফিরিয় আসিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক বলিলেন, হে আল্লাহ। আমি তোমাকে সাক্ষী বানাইতেছি, আমি ইব্রাহীমের ধর্মমতের উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম।

আব্বকর (রাঃ) তনয়া আস্মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন আমি যায়েদ-ইবনেআম্রকে দেখিয়াছি, তিনি কা'বা ঘরের সহিত হেলান দেওয়া অবস্থায় দাঁড়াইয়া
বলিতেছিলেন, হে কোরায়েশগণ। আমি ভিন্ন ভোমাদের কেহই ইব্রাহীমের ধর্মমতের উপর নহে; (অর্থাৎ ভোমরা হয়রত ইব্রাহীমের ধর্মের মিথুকে দাবীদার।
কারণ, ভোমরা মোশরেক, আর ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন নিরেট একাম্বাদী)।

যায়েদ-ইবনে-আমর অন্ধকার যুগের সব অপকর্ম হইতেই পবিত্র ছিলেন।
মেয়ে সন্তানকে জীবিত মাটিতে পুতিয়া দেওয়া হইতে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা
তিনি করিতেন। কোন পিতা স্বীয় ক্যাকে এরূপে হত্যা করিতে চাহিলে যায়েদ
তাহাকে বলিতেন, (তাহার খোরপোষের জন্ম তাহাকে হত্যা করিতে চাও!)
আমি তাহাকে প্রতিপালন করিব, তাহার বায়-ভার আমি বহন করিব; তাহাকে
হত্যা করিও না। এই বলিয়া তিনি এ হতভাগীকে নিজ আপ্রায়ে নিয়া যাইতেন
এবং প্রতিপালন করিতেন। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার পিতাকে ডাকিয়া বলিতেন,
ইচ্ছা করিলে এখন তোমার ক্যাকে তুমি নিয়া যাইতে পার, নতুবা আমিই তাহার
সমুদ্র বায়-ভার বহন করিয়া চলিব। (৫৪০ পঃ)

মকাতে এই শ্রেণীর আরও কতেকজন একাথবাদী ছিলেন, যথা—অরাকা-ইবনে নওফল যাঁহার উল্লেখ ১ম খণ্ড ৩নং হাদীছে রহিয়াছে। আবত্লাহ ইবনে জাহাশ, ওসমান ইবমুল হোয়াইরেছ এবং কোস্-ইবনে-সায়দা।

শেষোক্ত ব্যক্তি ত সুপ্রসিদ্ধও ছিলেন; তাঁহার নামে আদর্শমূলক অনেক ভাষণও বর্ণিত আছে। এমনকি এরপ বর্ণনাও রহিয়াছে যে, আরবের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ "ওকাজ" মেলায় তিনি এক ভাষণে নবীজী মোস্তফার আবির্ভাবের আলোচনাও করিয়াছিলেন যে—একজন প্রগাম্বরের আবির্ভাবকাল ঘনাইয়া আসিয়াছে। ধক্ত হইবে তাহারা যাহারা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে এবং তিনি তাহাদের জক্ত সত্যের দিশারী হইবেন। যাহারা তাঁহার বিরোধিতা করিবে তাহাদের জক্ত ধংস। এই ভাষণে নবীজীও উপস্থিত ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

এতদ্বির এই সময়ে নবীজী মোস্তফা (দ:) স্থীয় জাতি ও দেশবাসীর সহিত পূর্ণরূপে মিশিয়া যাইতেও প্রয়াস পাইয়া ছিলেন। এমনকি তাহারা তাহাদের বড় বড় বিরোধ নিস্পত্তি ও সালিসীতে নবীজীকে পাইলে সকলেই আনন্দ বোধ করিত, সালিসীতে তাঁহার ভূমিকাকে বিশেষ আগ্রহের সহিত বরণ করা হইত।

সামাজিক সালিসীতে হুযুৱত (দঃ)

আমরা যেই সময়ের আলোচনা করিতেছি তথনকার একটি ঘটনা—ঐ সময় কোরেশরা কা'বা শরীফের পুনর্নির্মাণ আরম্ভ করিল। কা'বা গৃহের দক্ষিণ-পূর্বে কোণের বহির্দেশে মামুষের বক্ষ পরিমাণ উপরে "হজরে আসওয়াদ" নামীয় অতি মর্ত্তবা ও মর্য্যাদাশীল বিশেষ পাথর থণ্ড বিদ্ধরূপে আছে। (বর্ত্তমানে উহা ক্ষুত্র ক্ষ্প্রে কতিপয় টুক্রা আকারে আহে—যাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড হজ্জের অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন লিখক যাহারা উহা দেখার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত; এই ক্ষেত্রে উহার এমন বিবরণ লিখিয়াছেন যাহা বাস্তব অবস্থার হিসাবে হাস্তস্পদ।)

কা'বা গৃহের উক্ত পুনর্নির্মাণে উহার দেয়াল যথন এই পরিমাণ উচু হইল যেখানে উক্ত বিশেষ পাথর মোবারক বদাইতে হইবে তথন বিভিন্ন গোত্তীয় সর্দারদের পরস্পর বিরোধ বাঁধিয়া গেল—কে এই মহাবরকতের পাথর খওকে যথাস্থানে রাখিবার দোভাগ্যের অধিকারী হইবে ? প্রভাবে সেই দোভাগ্য লাভের প্রয়াসী, এমনকি এই কোন্দলে একটা বিরাট যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়ার উপক্রম।

হযরতের বয়স তথন মাত্র পয়ত্রিশ বংসর—তিনি একজন যুবক; কিন্তু সমগ্র দেশে তাঁহার গুণমাধুর্য্যের এতই প্রভাব ছিল যে, যে ক্ষেত্রে বড় বড় সর্দারদের কাহারও উপর ঐক্যমত স্থাপন সম্ভব হইতে ছিল না সে ক্ষেত্রে হযরত (দঃ) সালীস নিয়োজিত হওয়ার উপর সকল গোত্র সকল দেশবাসী স্বতঃস্ফুর্ত্ত আনন্দের সহিত ঐক্যমত স্থাপন করিয়া নিল। হযরত (দঃ)ও এমন মিমাংসা করিলেন যাহা বিরোধমান সকলকে সমানভাবে সম্ভষ্ট করিল। বিধাতাই যেন নবীজীকে এই বিরোধে সালিসী করার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

মক্কাবাসীদের মধ্যে বিরাট যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়ার উপক্রম হইলে তাহাদের এক বয়ঃবৃদ্ধ আবু-উমাইয়া সকলকে পরামর্শ দিল, ভোমরা রক্তপাতে লিপ্ত হইও না; আগামি প্রভাতে সর্ববিথ্যে যে ব্যক্তি হরম শরীকের মসজিদে প্রবেশ করিবে তাহাকে সালীস বানাইয়া এই বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবে। এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইল। পরদিন অনেকেই এই সোভাগ্যের প্রয়াসী হইয়া হরম শরীফে আসিল, কিন্তু দেখা গেল, সর্বাত্যে একমাত্র মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) হরম শরীফের মসজিদে প্রবেশ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে নবী মোস্তফাকে পাইয়া সকলে উল্লাস-ধ্বনী দিয়া উঠিল— نمين المامين الامين رضينا هذا محمد الامين رضينا هذا الامين ال

হযরত (দঃ) মিমাংসা করিলেন যে, সকলের প্রতিনিধিরূপে তিনি পাথর খণ্ডকে একটি বড় চাদরের উপর রাখিবেন; প্রত্যেক গোত্রের প্রতিনিধি সর্দার সেই চাদর বছনে অংশ গ্রহণ করিবে। এইরূপে সেই বরকতের পাথর বহনে সকলেই সমভাবে অংশীদার হইবে। অভঃপর হযরত সকলের প্রতিনিধিরূপে চাদর হইতে পাথরখানা যথাস্থানে বসাইয়া দিবেন। হযরতের এই বিচক্ষণতাপূর্ণ মিমাংসায় সকলে মুগ্র হইল, সকলে সন্তুই হইল এবং সেই অনুযায়ী কার্য্য সমাধা হইল।

বিশেষ দ্রতীয়:—অন্ধনার যুগে কা'বা গৃহের ছাদ ছিল না; শুধু কেবল চারি দিকের দেয়াল ছিল। উপরোল্লিখিত নির্মাণে কোরেশগণ উহার ছাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল। জিদা বন্দরে ছুর্ঘটনায় একটি জল্মান ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কোরেশগণ উহার কাষ্ঠ ক্রেয় করিয়া কা'বা গৃহের ছাদ নির্মাণ করিয়াছিল। তখন কা'বা শরীফ পূর্ণ ক গৃহরূপ হইয়াছিল, কিন্তু উহাকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকের জায়গা যাহা হরম শরীফের মসজিদ ভাহা উন্মুক্তই ছিল।

নবী ছাল্লাল্ল আলাইহে অসালামের যুগেও হরম শরীফ উন্মুক্তই ছিল, এমনকি উহার চতুর্দিকের দেওয়ালও ছিল না; মানুষের বাড়ী-ঘরের আবেষ্টনেই আবদ্ধ ছিল।

১৬৭২। ত্বাদী ত ঃ—হাম্মাদ (রঃ) এবং ওবায়ত্লাহ (রঃ) বিশিষ্ট তাবেয়ীদ্বয় বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের আমলে বাইত্লাহ শরীফের চতুর্দিকে (মসজিদে-হরমের) কোন দেওয়াল ছিল না। (বাড়ী-ঘরে আবেষ্টিত ছিল এবং) ঐ চতুপার্শ্বস্থ জায়গায়ই নামায পড়া হইত। খলীফা ওমরের আমলে (মসজিদে হরমের) চতুর্দিকেও দেয়াল তৈরী হয়, কিন্তু উহা অমুক্ত ছিল। আবহুলাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) (ঐ মসজিদে হরমকে) অধিক প্রশস্ত পূর্ণাঙ্গ গৃহরূপে তৈরী করিয়াছিলেন। ৫৪০ পঃ

## সময় নিকটবর্তী ঃ

মাটির জগতে মাটির মান্তবের নিকট পয়গাম্বরী দায়িত্ব পৌছাইবেন নবীজী—
সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার আবির্ভাব এই জগতে। সেই দায়িত্ব অপিত হওয়ার সময়
ঘনাইয়া আসিতেছে; উহার জন্ম সমৃদয় প্রস্তুতি ও ঘোগার আয়োজন সম্পন্ন
হইয়াছে। সেই নির্দ্ধারিত সময়ের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে নবীজীর জীবন;
আর মাত্র ছই বংসর বাকি আছে—নবীজী মোস্তকার বয়স এখন আটতিশ।

মাটির দেহে আবেষ্টিত নবীন্ধীর উপর প্রগাম্বরীসূর্য্যের উদয়ন-পূর্ব্ব আলোক-রিমার বিচ্ছুরণ আরম্ভ হইল। হঠাৎ হঠাৎ তাঁহার নেত্রগোচরে স্বর্গীয় আলোর কিরণমালা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—ভিনি অপুর্ব্ব জ্যোতি দর্শন করিতে লাগিলেন। আরম্ভ তিনি তাঁহার প্রগাম্বরীর সাক্ষ্য-সন্মান পাহাড়-পর্বহৎ, বৃক্ষ-লতার প্রাকৃতিক কণ্ঠ হইতে প্রবণ করিয়া থাকিতেন। এক এক সময় তিনি স্পষ্ঠ শুনিতে পাইতেন মার্লি আলাইকা ইয়া রম্মলুলাহ—আপনার প্রতি সালাম হে আল্লার রম্মল।" এই মুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি কৌ হুহল ও বিম্ময়ে চতুর্দিক তাকাইতেন তীক্ষা দৃষ্টিতে খোঁজ করিতেন—কাহার কণ্ঠ ইহা, কাহার সাক্ষ্য ইহা, কাহার সালাম ইহা 
ক্ষরাজি ছাড়া তথায় তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেন না (যোরকানী, ১—২১৯)।

প্রগাম্বরী প্রাপ্তির পরেও তাঁহার এই অবস্থা চলমান ছিল; প্রগাম্বরী প্রাপ্তির স্ট্রনায় প্রথমবার তিনি "অহি" তথা জিব্রিল ফেরেশতার আগমন লাভ করিয়াছিলেন, ভারপর দীর্ঘদিন উহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকিল (যাহার বিবরণ সম্মূথে আদিবে), তারপরেও হয়ত কিছুদিন উহার আগমন অপেক্ষাকৃত শিথিল ছিল—এই সময়েও তিনি ঐ আলোকরশার প্রতিভাত অবলোকন করিয়া থাকিতেন এবং অদৃশ্য কঠেব স্বা ভাঁহার প্রবণে আদিত। প্রগাম্বরী প্রাপ্তির হুই বৎসর পূর্ব্ব হুইতে সাত বংসর পর্যান্ত নবীজীর এই অবস্থা চলিয়াছিল। মোসলেম শরীফের হাদীছে আছে—ধ্রুত্ব প্রার্থি রুত্ত এই এই তাল করের পর্যান্ত নবীজীর এই অবস্থা চলিয়াছিল। মোসলেম শরীফের হাদীছে আছে—ধ্রুত্ব প্রান্ত বালিকেন, কিন্তু কিছু দেখিতেন না এবং আলোকরশার বিচ্ছুবণ তিনি অবলোকন করিতেন—এই অবস্থা দীর্ঘ সাত বংসর বিরাজমান ছিল।"

सामरलम भहीरकत जात এक शानीरह वर्निङ जारह— انی لا مرف حجر ا به کن یسلم علی قبل ان ا بعث ا نی لا عرف الان "मकात এकि পाথরকে আমি চিনি—এ পাথরট আমাকে माলাম করিয়া থাকিড আমার পয়গাম্বনী প্রাপ্তির পূর্বের; এখনও এ পাথরটি আমার স্মরণে রহিয়াছে।"

তিরমিজী শরীফের এক হাদীছে আছে—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কায় থাকাকালে একদা আমি নবী ছাল্ললোহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক দিকে যাইতেছিলাম। যত পাহাড় যত বৃক্ষ নবীজীর সম্মুখে পড়িতেছিল প্রত্যেকটিই তাঁহাকে এই বসিয়া সম্ভাষণ জানাইতেছিল—১৯৯ । এনার প্রতি সালাম হে রম্বলাল্লাহ।"

আর মাত্র ছয় মাস বাকি—নবীজীর বয়স চল্লিশ বংসর পূর্ণ হইয়া নব্য়ত প্রাপ্তির দ্বারে পৌছিতেছে; এই সময় উর্দ্ধজগতের আর এক আলিঙ্গন নবীজীকে অভিভূত করিল। নবীন্ধী যাহা কিছু স্থাে দেখেন প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে উহার আলাের স্থায় তাঁহার স্বপ্নের বাস্তবতা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

স্বাভাবিকভাবে নবীজী মোস্তফা (দঃ) অভিশয় চিন্তাশীল ভাবগন্তীর স্বভাবের ছিলেন। হাদীছ শরীফে আছে— المنه و الله عليه و سلم دا دُم الله عليه و الله و

তিনি গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন, এমন কি রাত্রেও বাড়ী ফিরিতেন না; কোন পর্ব্বতগ্রায় থাকিয়া যাইতেন। অনেক সময় এরপও হইত যে, বিবি খাদিজা (রাঃ) তাঁহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া রুটি-পানি পোঁছাইয়া আসিতেন। (আছাহ—৫৮)। ধীরে ধীরে তাঁহার শৃঙ্গলা ফিরিয়া আসিলেও নিরালা-নির্জনবাসের স্পৃহা তাঁহার বাড়িয়াই চলিয়াছে। এখন তিনি মকা হইতে তিন মাইল দ্বে অবস্থিত হেরা পর্বতে দেড় মাইল উচ্চ শৃঙ্গের নিভ্ত গুহায় একাধারে কতক দিবারাত্র কাটাইবার নিয়ম বাঁধিয়া নিলেন। বিবি খাদিজা (রাঃ) প্রকৃত সহধর্মিনীর স্থায় স্বামীর এই কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তিনি ছই-চার দিনের মত খাত ও পানীয় প্রস্তুত করিয়া দিতেন; নবীজী উহা লইয়া সেই নিভ্ত সাধনা-গুহায় পৌছিতেন। সেই খোরাকী ফুরাইয়া গেলে গৃহে আসিয়া পুনরায় খাত্য-পানীয় লইয়া তথায় ফিরিয়া যাইতেন। এইভাবে নবীজী এক বিরাট পরিবর্ত্তনের দিকে আগাইয়া চলিলেন এবং সেই পরিবর্ত্তনিটা যেন ক্রমশঃই সাফল্যময় পরিণতির দিকে জত অগ্রসর বলিয়া মনে হইতেছিল। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে চিরবাঞ্ভিতকে পাইবার প্রাক্তালে মামুষ্বের যেরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হয় নবীজীর উপর যেন সেই ভাব

পরিলক্ষিত। তিনি শাস্ত-শিষ্ট চিত্তে দিবানিশি আল্লাহ তায়ালার জিকর-ফিকরে মগ্ন থাকেন; এইভাবে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার বয়স চল্লিশ পূর্ণ হইয়াছে; এই সময় তাঁহার ভিতরে বাহিরে কেবল নুর কেবল জ্যোতি।

## সত্যের প্রথম প্রকাশ-—নবুয়তের প্রারম্ভ (৫৪৩ পুঃ)

রমজান মাস, ক্ষাবিশা-পূর্বব অন্ধকার, রজনী গভীর, লোকালয় হইতে বহু দূরে হেরা পর্বতের উচ্চ শৃলে নিভূত প্রকোষ্ঠে নবীজী মোন্ডফা ধ্যানমগন। এমন সময় হঠাৎ মহাসত্যের আগমন হইল—ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) ঐ হেরা প্রাকোষ্ঠে তাঁহার সম্মুথে উপস্থিত হইলেন এবং সালাম করিলেন। ফেরেশতা নূরের তৈরী; বহন করিয়া আনিয়াছেন আল্লাহ তায়ালার কালাম—উহাও নূর; এই সব নূরের আকর্ষণে নবীজী মোন্ডফার জড়দেহের আবেষ্টনে লুক্কায়িত মহানূরও প্রতিভাত হইয়াছে অসাধারণভাবে। অতএব হেরা-গুহায় এখন নূর! দ্র!! সবই নূর। নবীজী মোন্ডফার ভিতর বাহির নূরের জৌলুসে নূরই নূর হইয়া গিয়াছে—এই মহা মুহুর্তে তাঁহার দেহমনের অবস্থা একমাত্র তাঁহারই অমুভব করিবার কথা—ব্যক্ত বা বর্ণনা করার আয়ত্ত বহিভূত। নিভূত-গিরিগহ্বরের এই অভূত পূর্ব মূহুর্ত্তি মোন্ডফা-ছদ্যে কি রেখাপাত করিয়াছিল তাহা কি কোন মানুষ নির্ণয় করিতে পারে গ

সব কিছুই সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য যে, সব কিছুর মাঝে নবীজী মোস্তফার জ্ঞান, উপলব্ধি ও চেতনা সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ও প্রথর ছিল, উহাতে কোনই ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এই পরিস্থিতি অপেক্ষা লক্ষ-কোটি গুণ অস্বাভাবিক ও মহান পরিস্থিতিতেও নবীজী মোস্তফার জ্ঞান-উপলব্ধির কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই; এমনকি চর্ম্ম চোখ পর্যান্ত বিল্মাত্র ঝলসায় নাই বলিয়া স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোর আনে নবীজীর প্রশংসা করিয়াছেন। মে'রাজ ভ্রমণে নবীজী মহান আরশক্রছী, ছেদরাত্রল-মোনতাহা ইত্যাদি সহ যাহা কিছু পরিদর্শন করিয়া ছিলেন উহা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই বলিয়াছেন, এই তার্মিন ক্রেয়া ছিলেন উহা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই বলিয়াছেন, এই উপলক্ষে আল্লাহ তায়ালা ক্রিয়া ছিলেন।" সেই উপলক্ষে আল্লাহ তায়ালা

শনব্রত ও কোরআন অবতরণ আরন্তের সময়কাল সম্পর্কে অনেক মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ দীরত সঙ্গকগণের দিদ্ধান্ত এবং বিশিষ্ট ইয়ামগণের মত, ইহাই মে, তাহা রমজান মাদে ছিল। পবিত্র কোরমানের আয়াতও এই দিদ্ধান্তের অন্তর্কুলে স্ক্রুপ্ত হিদি উহাতে কোন প্রকার হেরফের করা না হয় (বোরকানী, ১—২০৭)। এই হিদাবে নব্য়ত প্রাপ্তি চল্লিশ বংদর ছয় মাদের ও বেশ কিছু দিন উদ্ধের বয়দে ছিল।

বলিয়াছেন, وما طغى "এ সব পরিদর্শনে নবীন্ধীর চোখ মোটেই অলসায় নাই এবং ব্যতিক্রমণ্ড হয় নাই (৫—২৭)।

হেরা-প্রকোষ্ঠে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল উহার মাঝে নবীজী মোস্তফা স্বীয় জ্ঞান, উপলব্ধি ও স্বষ্ঠু চেতনার মাধমে ফেরেশতা জিত্রিলকে সম্যকরূপে চিনিতে ও ব্ঝিতে পারিয়া ছিলেন—ইহাও আল্লাহ তায়ালার এক কুদরতই ছিল।

পবিত্র কোরজানে জাল্লাহ তারালার একটি বিশেষ পরিচয় ও গুণের উল্লেখ রহিয়াছে এই—এএ এটা "আল্লাহ তায়ালা সেই মহান যিনি প্রত্যেকটি স্বষ্টিকে উহার আকৃতি প্রকৃতি দান করিয়াছেন অতঃপর তিনিই উহাকে উহার আভাবিক ধর্মের প্রতি স্বয়াক্রেয়রপে পরিচালিত করিয়াছেন (১৬—১১)।" যথা—কাহার খাল কি 
পরিত্রেক স্বষ্টি শিক্ষা ও পরিচয় করানো ছাড়াই উহার সহিত পরিচিত হয় এবং নিজ নিজ আহারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সল্প প্রস্কৃত নিশু কাহারও শিক্ষা দান ছাড়াই মাতার বক্ষ হইতে ছয় আহরণের কৌশল-প্রণালী বুয়িয়া উঠে; এমনকি পরিচয় প্রদান এবং কাহারও হইতে পরিচয় গ্রহণ ব্যতিরেকেই তাহার অন্তর তাহার মায়ের সহিত এত গভীরভাবে পরিচিত হয় য়ে, সেই পরিচয়ের কোন ত্লনা হয় না। এই শ্রেণীর হাজার হাজার পরিচয় ও উপলব্ধি কোথা হইতে আসে? এই সবের প্রবাহ একমাত্র স্থিকিও আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতেই পৌছিয়া থাকে। স্প্রিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার এই মহাদানকেই উল্লেখিত আয়াতে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

শিশুর জন্ম নায়ের পরিচয় যেরূপ প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজন মিটাইয়া থাকেন স্বষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা; নবীর জন্ম জিব্রিলের পরিচয় তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজন এবং হেরা-গুহায় সেই প্রয়োজন স্বর্চু ও সম্পূর্ণরূপে মিটাইয়াছেলেন স্বর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালাই। (যোরকানী, ১—২১৮)

ফেরেশতা জিবিল (আ:) আত্মপ্রকাশের পর রস্থল হওয়ার সুসংবাদ দানে
নবীজীকে অভিনন্দিত করিলেন। সুস্পষ্ট সুসংবাদ প্রাপ্তে নবীজী সংশ্য়মৃক্তরূপে
রস্থল হওয়ার একীন লাভ করিলেন। অতঃপর জিবিল (আঃ) নবীজীকে বলিলেন,
পড়ুন; নবীজী বলিলেন, পড়ার সামর্থবান আমি নহি।

কাহারও মতে ঐ সময় জিব্রিল (আঃ) রেশমীপত্তে নুরানী মণি-মুক্তা থচিত একখানা লিপি নবীজীর হত্তে অর্পণ করিয়া উহাকেই পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। লেখাপড়া না শেখা ব্যক্তি লিপি পাঠে সক্ষম হয় না—তাহাই নবীজী বলিয়াছিলেন পড়ার সামর্থবান আমি নহি। অনেকের মতে জিব্রিল (আঃ) মৌখিক পড়ার কথাই বলিয়াছিলেন; কিন্তু পাঠনীয় কোন বস্তু শুধু শুনিয়া আবৃত্তি করাও লেখাপড়া না শেখা ব্যক্তির পক্ষে কঠিন হয়, এতভিন্ন প্রবালোচিত ভয়াল দৃশ্যাবলীর চাপে ঐ

সময় নবীজীর উপর সৃষ্ট শিহরণ ও কম্পন কোন কিছু পাঠ বা আবৃত্তি করিতে প্রতিবন্ধক হইতেছিল—তাহাই নবীজী বলিয়াছিলেন, পড়ার সামর্থবান আমি নহি (সীরতে মোক্তফা, ১—১০০)। যাহাই হউক জিবিল (আঃ) নবীজীর সাহস ভালা দেখিয়া তাঁহার মনোবল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্বীয় দৈবশক্তি প্রয়োগে নবীজীর আধ্যাত্মিক শক্তিকে উচ্ছলিত করার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি স্বীয় বক্ষে নবীজীর বক্ষ নিবেশনপূর্বক আলিঙ্গনের মাধ্যমে সজোরে চাপ দিলেন; এমনকি চাপের দক্ষন নবীজী ক্লেশ অন্থভব করিলেন। প্রথমবার আলিঙ্গণে নবীজীর সাহস সত্তেজ হইল না, তাই পর পর তিনবার আলিঙ্গন করিলেন; তৃতীয় বার আলিঙ্গনের পর জিব্রাইলের পঠিত পাঁচটি আয়াত নবীজী অনায়াসে পড়িতে পারিলেন।

হেরা-গুহার ঘটনায় সব কিছুকে চেনা, বুঝা ও উপলব্ধি করার মধ্যে নবীজীর বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু এই ছনিয়াতে তিনি মানবীয় মাটির দেহে আবির্ভূত; আত্মা তাঁহার বহু উর্দ্ধের, কিন্তু তাঁহার দেহ ও দেহভান্তরীণ যন্ত্রপাতি মাটির জগতের। অতএব তাঁহার দেহের উপর কোন বিশেষ ঘটনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইয়া যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না—এই দৃষ্টিতে হেরা-গুহার ঘটনার কভিপয় খুঁটিনাটি বিষয় লক্ষ করুন।

- (১) नी त्रव निस्त्रक পরিবেশ।
- (২) অন্ধকারময় গভীর রজনী।
- (७) लाकामग्र श्हेरा वस् मृत्र ।
- (৪) পর্বত শৃঙ্গের নিভূত গুহায়।
- (e) পরে পরিচয় হইলেও আগন্তকের অকস্মাৎ আগমন।

এতগুলি ভীতির কারণ সমাবেশে মানবীয় দেহের উপর সাময়িক শিহরণ ও কম্পন সৃষ্টি হওয়া কতই না স্বাভাবিক।

সর্বপরি কথা—নবীজী মোন্তফা ঘটনার মর্ম্ম সবই ব্ঝিতে পারিয়াছিলেন; পারিবেন না কেন ? তিনি ত পাহাড়-পর্বত বৃক্ষ-লতার সাক্ষ্য শুনিয়া আসিতে ছিলেন, ধ্রা । "নিশ্চয় আপনি মহাপুরুষ আল্লার রমূল"। লুকায়িত সাক্ষ্যের আজ চুড়ান্ত বিকাশ, তাই গুরুদায়িবের চেতনাও আজ পূর্বমাতায়। তাঁহার নিকট যে সত্য আসিয়াছিল, যে কর্ত্তব্য পালনের জন্ম তাঁহাকে প্রস্তুত করা হইয়াছিল তাহা সহজ কাজ নহে। তাঁহাকে মৃক্তির পতাকা দিয়া পাঠান হইয়াছিল বিশের বিশাল কর্মক্ষেত্র। কর্ম্ম ও সাধনা যুগপৎ ভাবে উভয়কে লইয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইবে এই বিশাল ধরাপৃঠে।

এতন্তির আরও একটি ভীষণ চাপের বস্ত ছিল "অহী"। ফেরেশতা জিব্রিল (আ:)
নিজ জাতীয় ব্যক্তিগত অবস্থায় থাকিয়া অহী পৌছাইলে সেই অহীর গুরুচাপ সম্পর্কে

হাদীছেই উল্লেখ আছে যে, অত্যধিক শীতের সময়ও নবীজী ঘর্মাক্ত হইয়া যাইতেন; ঘর্মের ধারা তাঁহার মুখমওল হইতে বহিয়া পড়িত, তাঁহার গলগও হইতে গোল্পানি শব্দ নির্গত হইতে, মুখমওল রক্তবর্ণ হইয়া যাইত (প্রথম থও ২নং হাদীছ)। অহীর আভ্যন্তরীণ গুরুচাপ সম্পর্কেও যায়েদ-ইবনে ছাবেং (রা:) ছাহাবীর বর্ণনা রহিয়াছে—একদা মাত্র একটি শব্দের অহী অবভীর্ণ হইল; ঐ সময় আমি নবীজীর পার্শে বিসা ছিলাম; তাঁহার উরু আমার উরুর উপরে ছিল; অহীর ভীষণ চাপে আমার উরু চূর্ণ হইয়া যাইবে মনে হইতেছিল। হেরা-গুহার ঘটনায় বাহ্যিক চাপ ভতটা না হইলেও আভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক চাপ ত অবশ্যই ছিল। তত্তপরি একবার নয়, ছইবার নয়, তিনবার জিত্রিল ফেরেশভার আলিঙ্গন চাপও ছিল। বিহাৎ-ম্পর্শের চাপ বাহ্যিকরূপে দৃশ্য না হইলেও আভ্যন্তরীণ চাপ কওই না বিরাট হইয়া থাকে এবং সেই চাপে বিহাৎ-মলাকায় কম্পন্ত সৃষ্টি হইতে পারে। এন্থলে নির্মল জ্যোতির সৃষ্টি ফেরেশভা জিত্রিল চির জোতির্ময় বস্তু "অহী" নিয়া আসিয়াছেন; তাঁহার স্পর্শনে নবীজীর প্রাণে শিহরণ জাগিয়া উঠা মোটেই বিচিত্র ছিল না, বরং এই ক্ষেত্রে শিহরণ সৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। হাদীছে ও ইতিহাসে যদি শিহরণের উল্লেখ না থাকিত তবে তাহা অস্বাভাবিক পরিগণিত হইত।

ভয়াল দৃশ্যে এবং অহীর চাপে ও ফেরেশতা জিব্রিলের আলিঙ্গন ক্রিয়ার সাই শিহরণ এবং বিশাল দায়িছের গুরুভার বোধে স্বষ্ট শঙ্কা ও ভীতিসহ হেরা-গুহার সর্বব্রথম অবভারিত তান্ত নিটি আয়াত লইয়া নবীজী মোস্তফা (দঃ) গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং বিবি থাদিজা (রাঃ)কে কম্পিত কঠে বলিতে লাগিলেন, আমাকে আবৃত কর—আমাকে আবৃত কর। গৃহের সকলে নবীজীকে কম্বলে আবৃত করিয়া নিলেন; ক্ষণেকের মধ্যে তাঁহার শিহরণ ও কম্পন দ্রীভূত হইল। তিনি স্বাভাবিক শাস্ত অবস্থায় প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, হে থাদিজা। অসাধারণ আশ্চর্যাজনক অবস্থা আমার উপর প্রবন্তিত হইয়াছে—এই বলিয়া সকল বৃত্তাস্ত তিনি থুলিয়া বলিলেন। নবীজী বিবি থাদিজাকে আরও বলিলেন, আমার কিন্তু প্রাণের ভয় হয়।

নবীজী (দঃ) স্বীয় দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্যক্ষ সম্পর্কে স্ফুস্পষ্ট ধারণা ও চেতনা হেরা-গুহা হইতেই নিয়া আদিয়াছিলেন; এখন থাকিয়া থাকিয়া সেই কর্ত্তব্যের কঠোরতা বিশেষতঃ কন্ম স্থলের ভয়াবহতা তাঁহার চোখে ভাসিয়া উঠিতেছিল। বিশ্বজোড়া আল্লাহ-ভোলা মানব শেরেক ও মূর্ত্তিপূজায় পরিবেষ্টিত, আর সেই কাজে সকলের গুরু হইল মকাবাসী—সেই মকায়ই নবীজীকে প্রথম দাঁড়াইতে হইবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাছ" ধ্বনি লইয়া, আঘাত হানিতে হইবে শেরেক ও মূর্ত্তিপূজার প্রতি। এই পরিস্থিতিতে দেশজোড়া বিশ্বজোড়া শক্রর হাতে প্রাণ হারাইবার শঙ্কা ও ভীতি কি অমূলক ? কত নবীই ত এই পরিস্থিতিতে প্রাণ হারাইয়া ছিলেন।

বিবি খাদিজা (রাঃ) নবীজীকে যথাসাধ্য সান্তনা ও অভয় দিতে লাগিলেন।
তিনি নবীজীর জনসেবামূলক ও উন্নত চরিত্রের মহিমা ও গুণাবলী উল্লেখ পূর্বেক দৃঢ়
প্রত্যায়ের সহিত বলিলেন, কম্মিনকালেও আল্লাহ আপনার প্রতি বিমুখ হইবেন না।
তিনি নিজেই আপনার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অর্পণ করিয়াছেন উহা যথাযথ পালন
করিয়া যাওয়ার সুযোগ ও শক্তি প্রদান না করার অর্থ আপনাকে অপমান করা;
মাল্লাহ তায়ালা আপনাকে অপদন্ত-অপমান নিশ্চয়ই করিবেন না। এই সময়ে
বিবি খাদিজা নবীজীর চারিত্রিক গুণাবলীর যে কয়টি গুণ উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহা
বিশেষভাবে অনুধাবন যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—আপনি স্বজনবর্গের চিরশুভাকাশ্রী
মঙ্গলকামী বন্ধু, আপনি পর-ছঃখভার বহনকারী মহাজন, আপনি গরীব-কাঙ্গাল
ছঃখীজনের সেবক, যাহার কেহ নাই কিছু নাই আপনি তাহার আপন জন এবং
সব কিছু। এরূপ পূণ্যবান মহামতি মহাত্মাকে কি আল্লাহ তায়ালা বিপর্যন্ত ও
অপদন্ত অপমান করিবেন ? কম্মিনকালেও নয়।

এই পরিস্থিতিতে বিবি খাদিজা (রাঃ) উপযুক্ত সহধর্মিণীর দায়িত্বই পালন করিয়াছিলেন। নবীজীর এই কঠিন মুহূর্ত্তে যেভাবে তিনি তাঁহার জন্ম সান্তনা যোগাইয়া ছিলেন—উহা তাঁহার চিরসোভাগ্যের প্রতীক এবং প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ হইয়া থাকিবে; বিবি খাদিজার এই চিত্রের তুলনা নাই।

বিবি খাদিজা (রা:) কিন্তু ধীর-স্থির, শাস্ত-অচঞ্চল; এইরূপ হইবেন না কেন ?
তিনি ত নবীজীর উদিয়মান সুর্য্যের প্রভাতী আলো পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যক্ষ করিতে
ছিলেন। তাকাইয়া ছিলেন—সেই সুর্য্য দৃষ্ট হওয়ার শুভলগ্নের প্রতি। সেই চির
আকান্থিত সুর্য্য আজ উঁকি দিয়াছে; মনে কি আনন্দের ঠাই হয় ? প্রাণে
কি উল্লাসের সন্থ্লান হয় বিবি খাদিজার ?

বিবি থাদিজার সম্পর্কীয় চাচা মুরবিব জ্ঞানবৃদ্ধ তাপস সং-সাধু অরাকা ইবনে নওফল—যাঁহার সহিত বিবি থাদিজা পূব্ব হইতেই নবীজী সম্পর্কে যোগাযোগ রাখিয়া ছিলেন, দাম্পত্য প্রণয়নে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ছিলেন; ঐ সময় তাঁহার নিকট মায়সারার বর্ণিত ঘটনা ইত্যাদি বর্ণনা করিলে এই অরাকাই নবীজীর উজ্জল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এবং নবী হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া থাদিজা (রাঃ)কে বিবাহের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। বিবি থাদিজা (রাঃ) সেই আশায় বুক বাঁধিয়াই অসময়ে বিবাহে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আজ যথন সেই আশার স্থর্যোদয়ের ধারণা করার স্কুম্পষ্ট ঘটনাবলীর থোঁজ পাইলেন এবং

সেই ঘটনাবলীর নিদর্শন চোথে দেখিলেন তখন কি আর খাদিজা (রাঃ) এই মৃহুর্ত্তেই অরাকার নিকট না যাইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন ? স্বাভাবিকভাবেই বিবি থাদিজা (রাঃ) এই নৃতন ঘটনাবলীর বর্ণনা অরাকাকে শুনাইয়া তাঁহার পূর্ব্ব ধারণার বাস্তবতা জ্ঞাত করিতে এবং নিজের আকাজ্মিত সোভাগ্য ও গৌরবের উদয়ন-খবর প্রদানে ব্যপ্র হইয়া পড়িলেন। অত্যের মুখে ও সাক্ষ্যে নয়, বরং স্বয়ং যাঁহার ঘটনা তাঁহার মুখেই বিস্তারিত বিবরণ অরাকাকে শুনাইবার আগ্রহে বিবি থাদিজা নবীজীকেও সঙ্গে লইলেন। বিবি থাদিজার ক্যায় সর্ব্বোৎস্বর্গকারিণী জ্ঞাবন-সঙ্গীনীর আগ্রহ ও আকাজ্মাকে নবীজী কি উপেক্ষা করিবেন ? তাঁহার মনস্তৃত্তির জন্ম নবীজী তাঁহার সঙ্গে গেলেন। নবীজী তাঁহার ঘটনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত শুনিয়া কোন সংশয় দূর করার জন্ম নিজ আগ্রহে অরাকার নিকট গিয়া ছিলেন—এইরূপ বিবৃতি কোন ইতিহাসেও নাই হাদীছেও নাই; শক্রেরা প্রবিঞ্চনা ও মিখ্যা প্রোপাগণ্ডারূপে এই শ্রেণীর কথা গড়াইয়া থাকে।

আসমানী কেতাবের অভিজ্ঞ সাধু অরাকা সকল বৃত্তান্ত প্রবণে সেই মুহূর্ত্তেই সভ্যকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং অকাভরে উহার স্বীকৃতি দানে দৃঢ় প্রভায়ের সহিত বলিলেন, এ ত সেই চিরমঙ্গলময় বার্তাবাহক দৃত ফেরেশতা যিনি মুছা ও ঈসা প্রগাম্বর্গ্রের নিকট আল্লার বাণী ও অহী বহন করিয়া আনিতেন। নবীজী মোস্তকার প্রগাম্বরী প্রসার লাভের সময় পর্যান্ত জীবিত থাকার আকাজ্ঞাও তিনি প্রকাশ করিলেন। আসমানী কেতাবের ভবিষ্যদ্বাণী অমুযায়ী তিনি দেশময় নবীজীর শক্ততা স্বষ্টির সংবাদ দানে বলিলেন, মক্কাবাসীরা আপনাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করিবে। নবীজী স্বস্তিত স্বরে বলিলেন, মক্কাবাসীরা আমাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবে। অরাকা বলিলেন, হাঁ—আপনার শ্রেণীর প্রত্যেকের সহিত্তই এইরূপ শক্ততা করা হইয়াছে। অরাকা ইহাও বলিলেন যে, এ সময় যদি আমি জীবিত থাকি তবে আমি আমার শক্তি ও সাধ্যের সক্রপ্রেষ বিন্দু ব্যয়ে আপনার সাহায্য সহায়তা করিয়া যাইব। সেই মুহূর্তে অরাকার স্থায় ব্যক্তির এইরূপ দৃঢ় প্রত্যেরর স্বীকৃতি পাইয়া বিবি থাদিজা (রাঃ) নিজ বিশ্বাসের ও সৌভাগ্যের গৌরবে কিরূপ পুলকিত হইয়া ছিলেন তাহা অমুভব ও উপলব্ধি করার বস্তু; ব্যক্ত করার বস্তু নহে।

অরাকা বিবি খাদিজা রাজিয়ালান্ত তায়ালা আনহার নিকট চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিলেন। তিনি কি তাঁহাকে ভূলিতে পারেন ? নবীজীর চরণতলে ছায়া লাভে তিনিই খাদিজা (রাঃ)কে প্রথম উৎসাহ যোগাইয়াছিলেন এবং আকাঞ্ছিত সোভাগ্যের উদয়ন মুহুর্ত্তেও তিনি সভ্যের সঠিক স্বীকৃতি ও উপযুক্ত মূল্য দানে বিবি খাদিজার অন্তর্যক গোরবে ও আনন্দে ভরিয়া দিলেন। অরাকার নিজের আকাঞ্ছা পূর্ণ হইল না; অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ইস্তেকাল করিয়া গেলেন—নবীজীর পয়গাস্বরীর

প্রসারকাল তিনি পাইলেন না। একদা খাদিজা (রা:) নবী (দ:)কে বলিলেন, অরাকা ত আপনার পয়গাম্বরীতে পূর্ণ বিশ্বাস ও স্বীকৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। নবী (দ:) বলিলেন, আমি অরাকাকে স্বপ্নে সাদা পোষাকে দেখিয়াছি; সে নরকী হইলে (আমার স্বপ্নে) তাহার এই পোশাক হইত না। আরও বর্ণিত আছে—নবী (দ:) বলিয়াছেন, অরাকাকে মন্দ বলিও না; আমি বেহেশতে তাহার জন্ম বাগান দেখিয়াছি (সীরতে মোস্তফা, ১—১০৭)।

সর্ব্বপ্রথম অহो ঃ

"তোমার প্রভূ-পরওয়ারদেগারের নামের সাহায্য লইয়া পড়— যিনি সমস্ত কিছু
স্থা করিয়াছেন। তিনি মানবকে স্থা করিয়াছেন রক্তপিও হইতে। পড়; তোমার
প্রভূ-পরওয়ারদেগার মহামহিম। তিনি জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন কলমের দ্বারা। তিনি
মান্ত্র্যক অজ্ঞাতপূর্ব্ব জ্ঞান দান করিয়াছেন।"

যেই মহাসত্যের প্রতীক্ষায় ছিল সারা জাহান; যুগযুগান্তর হইতে ধরণীপৃষ্ঠে কত নবী-রস্থল আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি শুনাইয়া গিয়াছেন যেই মহাবাণী সম্পর্কে। সেই মহাসভ্য মহাবাণীই আল্লার পাক-কালাম; আজ উহার প্রথম অবতরণ। উহার প্রথম প্রকাশই কত স্থানর মারু বর ধ্যান-ধারণায় বিপ্লব সৃষ্টি করিতে কত স্থাভীর ক্রীয়াশীল।

মামুষ স্থিগতভাবে মোহতাজ — মুখাপেক্ষী ও অন্যের প্রত্যাশী, অনেক ক্ষেত্রে তুর্বল ও অক্ষম। আলাহ-ভোলা মামুষ তাহার মোহতাজী পূরণে এবং অক্ষমতা দূর করণে স্থিকিওাকে ছাড়িয়া শত ত্বারে ছুটাছুটি করে—ইহা হইতেই আলাহ ভিন্ন অস্তের পূজার স্চনা হইয়াছে; যাহার উচ্ছেদের জন্ম ইসলামের আবির্ভাব কোরমানের অবতরণ। তাই কোরআনের সর্বপ্রথম শিক্ষা—যে কোন মোহতাজী বা প্রত্যাশা পূরণে এবং শক্তি-সামর্থের কামনায় প্রত্যেকে আলার প্রতি ধাবিত হইবে। প্রথম আয়াতের মর্ম্ম ও মূল তাৎপর্য্য ইহাই; নবীজীকে সম্বোধন করা এবং পড়ার উল্লেখ করা আয়াতটির অবতরণ ক্ষেত্রের সামঞ্জস্তে উদাহরণ মাত্র। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রত্যেক কার্য্যে স্থিকির্ত্তা আলাহ তায়ালার সাহায্য কামনা করিয়া উহাতে অবতীর্ণ হইবে; তাহা করিলে শক্তি-সাহসের অভাব থাকিলেও সাক্ষ্যে লাভ হইবে। আলাহ অতি মহান অতি মহান—ইহজগতে বন্দা আলার

সাহায্য চাহিবার জ্বন্থ আল্লাহকে পাইবে কোথায় ? এই জটিলতার সহজ সমাধানেই বলা হইয়াছে; আল্লার নামের সাহায্য সম্বল করিয়া কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়া পড়।

বিশ্বজোরা ভূল ধ্যান-ধারণা—আলার ত্য়ার ছাড়িয়া অন্তের ত্য়ারে যাওয়া ইহার আমূল পরিবর্ত্তন পূর্বেক সাহায্য সহায়তার প্রত্যাশী একমাত্র আলাহ তায়ালার নিকট হওয়ার আদর্শ ও নীতি শিক্ষা দেওয়াই প্রথম আয়াতের মূল তাৎপর্যা। এই আদর্শ ও নীতি হইতে বিচ্যুত হওয়াই তোহিদের বিপরীত শির্কের সূত্র; তাই স্ব্বপ্রথম অহী এই আদর্শ ও নীতি প্রবর্তনে অতি সুন্দর আরম্ভই বটে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই নীতির যৌজিকতায় আলাহ তায়ালা স্বীয় পরিচয় দানে বলিতেছেন, তিনিই বিশ্বনিথিলের "রব্" তথা স্প্টেকত্বা রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা—সকল স্টেকে তিনিই স্থি করিয়াছেন। স্থি সম্পর্কে কতইনা মানবগর্হিত মতবাদ ছিল—যে সব মতবাদ মামুষকে আলাহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শির্কে লিপ্ত করিয়াছে। পবিত্র কোরআন তাহার প্রথম প্রকাশেই স্থি সম্পর্কে সমস্ত গরিত মতবাদ ও ল্রান্ত ধারণার খণ্ডন করিয়া স্পষ্ট ঘোষণা দিয়াছে—একমাত্র আলাহ তায়ালাই খালেক ও প্রস্তা। পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে যত অনাচার অবিচার ও গর্হিত মতবাদের ছড়াছড়ি সংঘটিত হইয়াছে সবের মূলেই একটি মহাদোষ দৃষ্ট হয় যে, মানব স্প্টিকর্তার যথায়থ মর্য্যাদা দানে ল্রন্ত ও বিল্রান্ত হইয়াছে। স্পিকর্তাকে তাঁহার আসন হইতে নামাইয়া স্প্টিকে তাঁহার আসনে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছে। অধুনা খোদা নাই মতবাদের প্রজাধারীরাও জাচার বা স্বভাবকে সেই আসনেই আসীন করিতেছে। অথচ জাচার বা স্বভাব ও প্রকৃতিও আলাহ তায়ালারই স্প্টি। স্প্টিকে স্প্টিকর্তার আসনে টানিয়া আনা এই মূল রোগের বিনাশ সাধনে কোরআন তাহার প্রথম কথায় বলিয়া দিতেছে—বিশ্বচরাচরের একমাত্র স্প্টিকর্তা

এন্থলে সৃষ্টিকর্ত্ত। আল্লার অসংখ্য গুণবাচক নাম হইতে "রব" নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। স্বাষ্টির বিবরণের সহিত এই নামের বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধ অতি চমৎকার। "রব" শব্দের অর্থ বস্তুকে উহার নগণ্য ও ছোট পর্যায় হইতে উন্নত ও বড় হওয়ার জক্য পোষিয়া ধাপে ধাপে ক্রমে ক্রমে পূর্বতায় উপনীতকারী। বিশ্বচরাচরের স্বাষ্টিসমূহের যে ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্ত্তন তাহা ছাচার বা স্বভাবের ক্রিয়া নহে; উহা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালারই স্বাষ্টির নিয়ম ও পদ্ধতি। "রব" শব্দের দ্বারা তাহা ব্ঝানই উদ্দেশ্য এবং উহারই একটি উজ্জ্ল দৃষ্টান্তের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এখানে করা হইয়াছে। স্বাষ্টির দেরা মানব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"যিনি মানবকে "আলাক"—রক্তপিও হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।" কি বিচিত্রময় ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্ত্তন মানব সৃষ্টির মানব সৃষ্টির মানব সৃষ্টির মানব স্বান্টির মানব স্বান্টির বিভিন্তময় ক্রমবিকাশ

وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَمَة مِّنْ طِيْنِ \* ثُمَّ جَعَلْنَهُ نَطْعَة فِي قَوا رِ
مُكِيْنِ \* ثُمَّ خَلَقُنَا النَّطْفَةَ مَلَقَةٌ فَخَلَقُنَا الْعَلَقَة مُضْغَةٌ فَخَلَقُنَا الْمُضْغَةَ
مَظُهَا فَكَسُوْنَا الْعَظَمَ لَحُهَا \* ثُمَّ الْشَالْمَة خَلَقًا اخْرَ \* فَتَبَرَكَ اللّهِ
ا حُسَنَ الْخَلَقِيْنَ \* ثُمَّ الْحُهَا \* ثُمَّ الْقَلْ لَكِ لَهَيْتُونَ \* ثُمَّ النَّكُم يَوْمَ

# القيمة تبعثون ( ١٠٤ ١ ١٠٠ ١٠ ١٠

অর্থাৎ—মামি মানবকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার মূল হইল মাটি হইতে নিকাশিতবপ্ত (তথা খাল যাহা মাটির রদে উৎপন।) অতঃপর সেই বস্তকে বীর্য্য বানাইয়াছি (খাল হইতে রক্ত, রক্ত হইতে বীর্য্য)—যাহাকে জড়ায়ু-প্রকোঠে আবদ্ধ রাথিয়াছি। অতঃপর বীর্য্যকে রক্তপিও বানাইয়াছি। তারপর রক্তপিওকে মাংসথও বানাইয়াছি। তারপর ঐ মাংস থওের কিছু অংশকে হাড় বানাইয়া উহাকে মাংসে আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছি। তারপর (আত্মার সংযোজনে) ইহাকে (ঐ বস্তুসমূহ হইতে সম্পূর্ণ) ভিন্ন এক (বছমুখী গুণাধার এবং বিচিত্রময় রূপ-লাবণ্য ও স্কুন্দর নকশা-আকৃতির) স্প্তিরপে দাড় করিয়াছি। কত বড় মহান সেই আল্লাহ যিনি স্কুন্দর রূপদানে অভ্লানীয়। তারপর হে মানব। তোমাকে মরিতে হইবে, অতঃপর কেয়ামত দিবসে তোমাকে পুনর্জীবিত হইতে হইবে (—সেই জীবনের আর শেষ নাই)।

ক্রম-বিকাশের এবং ক্রমবিবর্ত্তনের কি স্থান্দর বিবরণ! প্রত্যেক ক্রম ও ধাপের বর্ণনার সহিত আল্লাহ ভায়ালা "খালাকনা" উল্লেখ করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন ষে, এক ধাপ হইতে অপর ধাপে যাওয়া ইহা একমাত্র আমার সৃষ্টি ও কার্য্যেই হইয়াছে; স্বয়ংকৃত ও স্বয়স্ত্রূরূপে বা অস্ত্র কোন কর্ত্তার ক্রিয়ায় নহে। মানবের আদি হইতে অস্ত এবং অনস্ত পর্যাস্তের স্বর্বময় ক্রম-বিকাশের কি স্থান্দর বর্ণনা ইহা। স্বর্বপ্রথম অহীর মধ্যে এই দৃষ্টাস্তেরই সংক্ষিপ্ত ইন্ধিত দানপুর্ব্বক আলাহ তায়ালার সৃষ্টি-কর্ত্বকে ব্যাপক আকারে দেখাইয়া শির্কের মূলোচ্ছেদ করা হইয়াছে।

আল্লাহ তায়ালা স্রষ্টা, ইহার বিকাশ-পাত্রের নমুনারূপে মানব-স্থান্তির আদিকথা উল্লেখ করিয়াছেন—এখানেই আদিয়া গেল মামুষের পরিচয়। মামুষ কোথা হইতে আদিল ? কে পয়দা করিল ? এক্ষেত্রেও কোরআন যাবতীয় মতবাদকে বাতিল করিয়া দিয়া স্পাষ্ট ঘোষণা করিয়াছে যে, মামুষকে আল্লাহ তায়ালাই পয়দা করিয়াছেন অতি নিকৃষ্ট ঘূণারবস্ত বীধ্য এবং রক্তপিও হইতে।

মহান আলার সর্বাশক্তিমতার কি সুম্পষ্ট বিকাশ! একটা নিকৃষ্টবস্ত রক্তপিণ্ডের মধ্যে আলাহ তায়ালা মানুষের অদাধারণ শক্তি ও সম্ভাবনাকে পুতিয়া রাখিয়াছেন, তারপর ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া দেই রক্তপিণ্ডকে তিনি জ্ঞান বিবেকসম্পন্ন শক্তিশালী মানুষে পরিণত করিয়াছেন!

মান্থবের মহারত্ব জ্ঞান সম্পর্কেও কোরআন স্কুম্পন্ট ধারণা ও সুনির্দিষ্ট দিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালাই মান্থযকে জ্ঞান দান করিয়াছেন। এই ব্যাপারেও আল্লার মহাশক্তিমত্তার উল্লেখ পূর্বক বলা হইয়াছে—এই মহারত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান আল্লাহ তায়ালা মান্থযকে দিয়াছেন নির্জীব লেখনীর মাধ্যমে। জগতের দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্ল, ইতিহাস ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় লেখনীর মাধ্যমেই জন্মলাভ করিয়া প্রসারিত হয় এবং মান্থয তাহা আহরণ করে। তারপর আরও বলা হইয়াছে, বহু অজানা জ্ঞান আল্লাহ তায়ালা মানবকে বিভিন্ন উপায়ে দান করিয়াছেন।

জ্ঞান ছই প্রকার—(১) জাহেরী অর্থাৎ যেই জ্ঞানলক বিষয়বস্তু বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; যেমন—জাগতিক দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ইত্যাদি। (২) বাতেনী অর্থাৎ যেই জ্ঞানলক বিষয়বস্তু বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; যেমন—"হাকায়েক" তথা তত্ত্জান এবং "মামারেক" তথা অধ্যাত্মজ্ঞান। জাহেরী জ্ঞান সাধারণতঃ লেখনীলক, আর বাতেনী জ্ঞান মূলতঃ প্রত্যক্ষ সত্যদর্শন বা সত্যের সাক্ষাংলক, কিন্তু বাহ্যিক উপকরণ বা বাহ্যিক চর্চার মাধ্যমে ইহার অধিক উন্মেষ হইতে পারে। এই উভয় প্রকারের জ্ঞানই মানুষের ছই পথে লাভ হইতে পারে—(১) লেখনী, চর্চা শিক্ষা ইত্যাদি কোন উপকরণ বা বাহনের মাধ্যমে; ইহাকে "এল্মে-কস্বী" বলা হয়। (২) কোন উপকরণ বা বাহনের মাধ্যম ব্যতিরেকে শুধু আল্লার দান ও অমুগ্রহে; ইহাকে "এল্মে-লছ্নী" বলা হয়।

এখানে প্রথমে কলমের সাহায্যে জ্ঞান দানের উল্লেখ পূর্ব্বক এল্মে-ক্সবীর ইঙ্গিত করিয়া অতঃপর বলা হইয়াছে, মানুষকে আল্লাহ তায়ালা বহু অজানা জ্ঞান দান করিয়াছেন। অর্থাৎ উভয় পথের জ্ঞান তাহাকে দেওয়া হইয়াছে।

শক্ষ্য করুন! অহী ও পবিত্র কোরআনের আরম্ভ বা উদ্বোধন (Opening)
এবং প্রথম প্রকাশ (Biginig) কত মধুর, কত গুরুত্বপূর্ণ, কত স্থুন্দর! সব রক্ষ
আরম্ভের উৎকর্য সাধন-প্রণালী শিক্ষা দানে উহার আরম্ভ করা হইয়াছে। বলা
হইয়াছে—প্রত্যেক কাজের আরম্ভ আল্লার নামের সাহায্য-সম্বল গ্রহণ করিবে;
অর্থাৎ "বিছমিল্লাহ" বলিয়া আরম্ভ করিবে; যাহার অর্থ হইবে—হে আল্লাহ!
আমি তোমারই সাহায্য কামনা করি, তোমারই প্রত্যাশা রাখি; তুমি সর্ব্বশক্তিমান
ভিন্ন অন্ত কোন শক্তির প্রতি আমার প্রত্যাশা নাই।

এই আদর্শের ইঙ্গিতের পর সম্পূর্ণ কোরআন এই আদর্শের উপরই অবতীর্ণ হইয়াছে—কোরআনের প্রতিটি ছুরার আরম্ভেই "বিসমিল্লাহির-রাহমানির-রাহীম" অবতীর্ণ হইয়াছে। আরস্ভের আদর্শ সর্বাত্তেই ব্যক্ত হইতে হইবে, অতএব সর্বাত্তে এই আয়াত নাবেল হওয়াই অভি সামঞ্জসূপ্র হইয়াছে। ↑

এই আদর্শ অতি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ; ইহাতেই শির্কের ছিদ্রপথ বন্ধ হইবে যাহা তৌহীদ একাত্বাদের প্রথম সোপান; যেই তৌহীদের জহুই ইসলাম, কোরআন ও রমুল। ইহারই সঙ্গে সঠিক ধারণা ও সত্যজ্ঞান দান করা হইয়াছে সর্ব উদ্দের দর্শন সম্পর্কে—(১) আলার পরিচয় (২) নিখিল সৃষ্টি কোথা হইতে আদিল ! (৩) বিশেষতঃ মামুষের সৃষ্টি-বৃত্তান্ত কি ? (৪) মামুষের মূল বৈশিষ্ট্য জ্ঞান—যাহার দ্বারা মামুষ আশ্রাফুল-মথলুকাত তথা সৃষ্টির সেরাক্রপে যাবতীয় জ্ঞাব হইতে পৃথক ও উদ্ধের স্থান লাভ করিয়াছে; সেই জ্ঞান রত্ন কোথা হইতে লাভ হইয়াছে ? এই সব তত্ত্বের রহস্ত উদ্ঘাটনই সকল দর্শনের সেরা দর্শন।

পবিত্র কোরআন তাহার প্রথম প্রকাশেই এই গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল প্রশ্নসমূহের সমাধান ঘোষণা করিয়াছে যে —এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে একজন স্টিকর্তা ও নিয়ন্তা আছেন; তিনিই এই বিশ্বকে স্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার ইঙ্গিতেই ইহা পরিচালিত হইতেছে। সমস্ত স্টি তাঁহার স্টি করা হইতেই আসিয়াছে; মানুষকে তিনিই পরদা করিয়াছেন; মানুষের বৈশিষ্ট্য জ্ঞানরত্ন তিনিই তাহাকে দান করিয়াছেন। এই বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিকগণ এই সব প্রশ্নের উত্তর হাভড়াইয়া বিভিন্ন মতবাদ আবিকার করিয়াছে—তাহা সবই শুধুমাত্র কল্পনা ও ধারণা তথা ধরিয়া নেওয়া; তাই এ সব মতবাদে ভাঙ্গা-গড়া হইয়াছে। বিজ্ঞান আবিজারের বহু পূর্বেই পবিত্র কোরআন এই সব প্রশ্নের সমাধানে সত্যের সন্ধান দান করিয়াছে—উহাই পবিত্র কোরআনের আরম্ভ।

১৬৭৩। ত্রাদীছ — ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হ্যরত রস্ত্রল্লাহ ছাল্লাল্লাত্ আলাইহে অসাল্লামের প্রতি সর্ব্ব প্রথম ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে (তথা তিনি নব্যত প্রাপ্ত হইয়াছেন) যখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বংসর হইয়াছিল। নব্যত প্রাপ্তির পর তিনি তের বংসর মক্কায় অবস্থান করিয়াছিলেন। অভঃপর আল্লার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মদিনায় হিজরত করিয়া আসেন এবং তথায় দশ বংসরকাল অতিবাহিত করার পর ইহজগত ত্যাগ করিয়াছিলেন।

<sup>↑ &#</sup>x27;বিদমিলা-হির-রাহমানির-রাহীম'' ইহা পবিত্র কোরআনের একটি বিচ্ছিল্ল আরাত, কোন ছুবার অংশবিশেষ নহে। প্রত্যেক ছুবার আরতেই উহা বার বার শুভ আরত্তরপে অবতীর্ণ হইত। ছুবা "এক.বা"-এর আরত্তে উহা অবতীর্ণ হয় নাই বটে, কারণ উহার ছারা আরত্তের আদর্শত এই ছুবারই ব্যক্ত হইয়াছে। অবশ্র পরে ঐ আদর্শের দামঞ্জু এই ছুবার শুভ আরত্তেও "বিদমিলাহ" রাধা হইয়াছে; ছাহাবীগণের যুগ হইতেই ইহা করা হইয়াছে। (বোরকানী, ১-২১২)

ব্যাথ্যা ঃ—সপ্তাহের যে দিনে হযরত নব্য়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উহা ছিল সোমবার দিন। ইহা সর্ব্ব সম্মত সিদ্ধান্ত। (একমাল ১—৩০)

এই সম্পর্কে মোসলেম শরীফে একখানা হাদীছও উল্লেখ আছে—হযরত রস্থল্লাহ (দঃ) সোমবারে নফল রোযা রাখিয়া থাকিতেন; সেই সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা ইইলে তিনি বলিয়াছেন, ناف فيه و يوم بعثت او انزل على فيه অর্ধাৎ এই সোমবার দিন আমি জন্ম লাভ করিয়াছি এবং এই সোমবার দিন আমি নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছি বা আমার উপর ভংগী অবতরণ আরম্ভ হইয়াছে।

ঐ দিনটি কোন মাসের কোন তারিখে ছিল সে সম্পর্কে নব্য়তের ইতিহাস বর্ণনাকারীদের অনেক মতভেদ আছে। কাহারও মতে রবিউল আউয়াল মাসের আট তারিখে ছিল। এই সুত্রে হযরতের নব্য়ত প্রাপ্তি সঠিকরপে তাঁহার ব্য়সের চল্লিশ বংসরের সময়েই ছিল; যেরপ উল্লেখিত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে নব্য়ত প্রাপ্তি নবীজীর বয়স চল্লিশ বংসর পার হইয়া যাওয়ার পর রমজান মাসে ছিল। অনেকের মতে রমজান মাসের শেষ দশকের কোন রাত্রে ছিল থেই রাত্র "লাইলাতুল কদর" ছিল। এই স্থতে নব্য়ত প্রাপ্তিকালে হযরতের বয়স চল্লিশ বংসর ছয় মাস আরও কিছু দিন ছিল। পবিত্র কোরআনে ইহার ইঙ্গিত ও সমর্থন পাওয়া যায়— الذي افزل فيه القراس "রমজান মাসে কোরআন অবতারিত হইয়াছে।" আর কোরআন অবতরণ হইতেই নব্য়তের আরম্ভ ছিল। এত ভিন্ন এই সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের আরম্ভ মতামত বর্ণিত আছে।

#### প্রথম প্রকাশের পর ঃ

হেরা-গুহায় নবীজী মোস্তফা (দঃ) আলাহ তায়ালার সভা অবতারিত কালাম প্রাপ্ত হইলেন; আলার প্রেরিত দৃত নৃরে পয়দা ফেরেশতা জিব্রিল আলাইহেচ্ছা-লামের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। তারপর আর অহী আসে না; জিব্রিল ফেরেশতার আমুষ্ঠানিক আগমন হয় না। অহীর এই বিরহ যাতনা নবীজীর জম্ম কিরপ হইয়া দাঁড়াইল তাহা ব্যক্ত করা ত সম্ভব নহে, তবে লক্ষ-কোটি ভাগের এক ভাগরূপে আংশিক উপলব্ধি দৃষ্টাস্কের মাধ্যমে লাভ হইতে পারে।

রাজতের মোহে মোহামান ব্যক্তি উহা লাভ করার পর রাজ্যহারা হইলে, ধনের মায়া ও আকর্ষণে নিমজ্জমান ধনী ধনহারা হইয়ে পড়িলে, সস্তানের মায়া-মহব্বতে ব্যাকৃল একটি মাত্র সস্তানের মা সম্ভানহারা হইলে—এই সব কেত্রে প্রিয়হারা ব্যক্তি তাহার ক্ষণস্থায়ী প্রিয় বস্তকে হারাইয়া যেরপ মানসিক পীড়া ও যাতনায় পতিত হয় আধ্যাত্মিক জগতে সাফল্য ও উন্নতিকামীগণ আল্লার নৈকট্য আল্লার মারেকাৎ, আল্লার দেওয়া ঐ জগতের যত সম্পদ উহাতে বিলুমাত্র লাঘব দেখিলে তাঁহার। ঐ ক্ষণস্থায়ী প্রিয়হারাদের অপেক্ষা লক্ষ-কোটি গুণ অধিক পীড়া ও যাতনায় পতিত হইয়া থাকেন। দার্শনিক ক্রমী বলিয়াছেন—

گر زباغ دل خلالے کم ہود — ہر دل سالک هزا ران غم ہود "সালেকের অন্তর-বাগানে একটি ত্লেরও যদি লাঘব ঘটে তবে তাঁহার অন্তরে হাজার হাজার ব্যাকুলতার ঢেউ খেলিতে থাকে।"

আধ্যাত্মিক জগতের ছোট্ট শিশু যে সবেমাত্র ঐ পথে হাটা আরম্ভ করিয়াছে তাহাকে স্ফীবাদের পরিভাষায় "সালেক" বলা হয়। আধ্যাত্মিক জগতে এই শিশু সালেকের তুলনায় নবীজী মোন্তফা ছাল্লাল্লাল্থ আলাইহে অসাল্লামের শ্রেণী ও স্থান কত উর্দ্ধে তাহা সহজেই অনুমেয় এবং সেই পরিমাণেই ঐরপ ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যাকুলতার পরিমাপ হইবে।

তহুপরি আলোচ্য ক্ষেত্রে নবীক্ষী মোস্তফা (দঃ) আধ্যাত্মিক জগতের তৃণহারা হইয়া ছিলেন না, বরং মহারত্বহারা হইয়াছিলেন; চিরবাঞ্ছিত বস্তুকে পাইয়া উহা হইতে বঞ্চিত মনে হইতেছিলেন। অহী তথা আল্লার বাণী প্রাপ্তির সময় আল্লার সঙ্গে যেই দৃঢ় ও নিকটবর্তীর সম্পর্ক ও যোগ স্বষ্টি হয় এবং আল্লার নৈকট্য ও সালিধ্যের যে স্বাদ লাভ হয় উহা অতুলনীয়। অতএব তাঁহার ব্যাকুলতা, তাঁহার উৎকণ্ঠা, তাঁহার উদ্বেগ ছিল বর্ণনাতীত। অহীর বিরহ যাতনা নবীজীর জম্ম কোন কোন সময় অসহনীয় হইয়া উঠিত; পববর্ণেক্স হইতে নিজকে ফেলিয়া দিয়া ইহলোক ত্যাগ করার স্বায়্ম উত্তেজনা পর্যাস্ক তাঁহার মধ্যে স্বষ্টি হইতে চাহিত\*। এইরূপ মৃহুর্ত্তে জিত্রিল (আঃ) আত্মপ্রকাশ করিয়া দেখা দিতেন এবং

<sup>\*</sup> সমালোচন — অহীর বিচ্ছেদে নবীজীর বিরহ যাতনায় স্ট এই শ্রেণীর জাস ও উত্তেজনাকে "মোভফা চরিত" গ্রন্থে অধীকার করা হইয়াছে, অধচ তথায়ই এই বর্ণনার প্রমাণও উল্লেখ রহিয়াছে। ছনদের মারপেঁচে ফেলিয়া প্রমাণটাকে খণ্ডন করা হইয়াছে। জানিনা এই বর্ণনায় থা সাহেবের গাজদাহ কেন জন্মিল? তবে তাঁহার ত চিরাচরিত অভাব—পাণ্ডির ভ তাঁহার আছেই; তিনি কোন বর্ণনাকে এন্কার করার ইছ্ছা করিলে তিনি উহাকে অভি বক্র ভাষায় ব্যক্ত করেন, যেন পাঠক নিজেই উহার প্রতি বীতশ্রেষ্ক হইয়া পড়ে। যেমন, আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনায় বলেন—"তিনি (নবীজী) মধ্যে মধ্যে পর্বাৎ শিখর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন" (২৬৫ পৃ:)। বিবরণ উদ্ধৃতির কি জ্বল্ল ভলি! খাঁ সাহেবের এই বিবরণ ভলিতে মনে হয় তিনি বলিতে চান—আত্মহত্যা মহাপাপ, নবীজী উহার সংকল্প করিলে পরিতে পারেন?

<sup>(</sup> অপর পৃষ্ঠার দেখুন )

আশার ইন্সিত দানে সান্তনা-বাণী শুনাইতেন— এ০ ১১ । ১৯৯০ । এ০ ১৯৯০ । এ৯ ১৯৯৯ ।

এতন্তির রত্বরার প্রিয়হারা মানুষের অন্তরে কতই না সংশ্রের স্থিটি হয়।
কত ধারণারই না জন্ম হয়! সত্য প্রবাদ— شنه وزار بد گهانی প্রবাদ— شنه وزار بد گهانی প্রবাদ— شنه وزار بد گهانی প্রবাদ
"ভালবাসা হাযার হাযার দিধা ও সংশ্যের কারণ হয়"। প্রাণ প্রিয় অহী হারাইয়া
নবীজী মোস্তফার অন্তরে কত শত সংশ্য় ও আত্তক্তেরই না স্থিটি হইতেছিল!
এমনকি এইরূপ আত্তন্তের ভাব স্থিভ বিচিত্রময় ছিল না যে, প্রভু কি আমাকে
ছাড়িয়া দিলেন ? আমার প্রতি তিনি কি বিরাগী হইয়া গেলেন ?

শায়পুল-ইসলাম মাওলানা শাববীর আহমদ (র:) ফাওয়ায়েদে কোরআনে তফছীর-ইবনে কাছীরের বরাত দানে লিখিয়াছেন—নবীজীর নব্য়ত প্রাপ্তির সংবাদকে যাহারা শক্রতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিল ঐ শ্রেণীর শক্ররা এই সুযোগে নবীজীর কাঁটা ঘায়ে লেব্র রস দেওয়ার স্থায় কটাক্ষ করিয়া থাকিত, উপহাস করিত—"মোহাম্মদের প্রভু তাহার প্রতি রাগ করিয়াছেন, তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।" মনোব্যথার প্রতিক্রিয়ায় নবীজীর দেহেও অবসাদ ছিল, তাই রাত্রের এবাদতে তিনি কতেক দিন জাগ্রত হন নাই; ইহা লক্ষ্য করিয়া এক হতভাগিণী শক্রও প্রক্ষপ কটাক্ষপাত ও ব্যঙ্গ-বিদ্ধাপের উক্তি করিয়া বেড়াইত।

এরই মধ্যে আর একটি ছোট্ট ছুরা নাযেল হইয়া নবীজীর ব্যথিত হৃদয়ে মহাপ্রলেপের ক্রিয়া করিল এবং তাঁহার ভাঙ্গা বৃককে শক্তিশালী করিয়া তুলিল।

কি দুর্বল ও অহেতৃক চিস্তা! ইহা ত আভ্যন্তরীণ মনোবেদনা ও বিরহ জালার মনের ক্ষোভ প্রকাশ করা মাত্র; কার্য্যে বান্তবায়িত করার দৃঢ় সংকল্ল করিয়া নেওয়া মোটেই উদ্দেশ্য নহে। যেমন হাদীছে আছে—নবীজী বলিয়াছেন, "যাহারা নামাধের জমাতে উপস্থিত হয় না; আমার ইচ্ছা হয়—তাহাদেরে তাহাদের গৃহে রাথিয়া তাহাদের গৃহে আগুণ লাগাইয়া দেই।" অথচ এইরূপ করা কি মহাপাপ নয়? এইরূপ ক্ষেত্রে পাপ-পূণ্যের মছআলার: অবভারণা নিছক বোকামী। যেমন কেহ ক্রোধে ক্ষ্র হইয়া বলে—"মন চায়, ভোকে কাঁচা মরিচের স্থার চিবাইয়া থাইয়া ফেলি"। একেত্রে কি প্রশ্ন হইবে য়ে, পেটে মল-মূল রহিয়াছে; কিরূপে চিবাইয়া থাইবেন?

দীপ্ত প্রভাত ও গভীর রজনীর শপথ—
আপনার প্রভ্ আপনাকে ত্যাগ করেন
নাই, আপনার প্রতি বিরাগীও হন নাই।
আপনার ভবিষ্যৎ অতীত অপেক্ষা নিশ্চয়
অনেক উজ্জল। আপনার প্রভ্ আপনার
প্রতি মহাদানে অবশ্যই আপনাকে সন্তুষ্ট
করিবেন। আপনি কি ছিলেন না এতিম;
সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনাকে আশ্রম
দিয়াছেন গ সত্যের সন্ধানে আপনি
ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছিলেন, তিনি আপনাকে মহাসত্যের পথ
দান করিয়াছেন। আপনি ছিলেন নিঃম্ব,
তিনি আপনাকে ধনাত্য করিয়াছেন।

وَالشَّعَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى سَا
وَدَّ عَكَ رَبِّكَ وَسَا قَلَى \* وَلَلاْ خَرَةً
خَيْرُ لَّاكَ مِنَ الْأُولَى \* وَلَسَوْفَ
خَيْرُ لَّاكَ مِنَ الْأُولَى \* وَلَسَوْفَ
يَعْطِيْكَ رَبِّكَ فَتَرْضَى \* اَلَمْ يَجِدْكَ
يَعْطِيْكَ رَبِّكَ فَتَرْضَى \* اَلَمْ يَجِدْكَ
يَتَيْمًا فَا وَى \* وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدى \*
وَوَجَدَكَ مَا نَبِلًا فَا غَنْى \*

দীপ্ত প্রভাত ও গভীর রজনীর উল্লেখ এই ক্ষেত্রে কতই না সুসামঞ্জসপূর্ণ। আলোর পরে অন্ধকার, দিনের পরে রাত্রি ইহা স্বভাব—স্টির ধারা ও নীতি; ইহা দ্বারা স্বান্টিকর্ত্তার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির বিচার ও সিদ্ধান্ত নেওয়া ভুল। রাত্রির অনকার আদিলে কি বলা হইবে, প্রভু বিশ্ববাসীর প্রতি অসন্তুষ্ট বিরাগী হইয়াছেন ? শান্তির অবলম্বন নিজার জন্ম কি রাত্রি ও অন্ধকার বড় নিয়ামত নহে ? জোয়ারের পরে কি ভাটা আসেনা ? ভাটার পরে কি জোয়ার হয় না ? আপনার এই ভাটা মহাজোয়ারের পূর্বাভাস। বর্ত্তমানের সাময়িক অন্ধকারে প্রভু আপনি মোটেই মন ভাঙ্গিবেন না; অতীতে আপনার জীবনের কত অন্ধকারে প্রভু আপনাকে আলো দান করিয়াছেন। এতিমীর অন্ধকারে আশ্রায়ের আলো দিয়াছেন, সত্যের জন্ম ব্যাক্লভার অন্ধকারে মহাসত্যের আলো দান করিয়াছেন, দারিন্দ্রের অন্ধকারে অভাবমুক্তির আলো দিয়াছেন। তক্রপই বর্ত্তমানের অতি সাময়িক অন্ধকারের পরেই দীপ্ত প্রভাতের আশা লইয়া অগ্রসর হউন—ভয় নাই, আশকা নাই; আপনার সাফল্য সুনিশ্চিত।\*

এরপর আর ভীতি কী ? কুণ্ঠা কী ? নবীজী মোস্তফা (দঃ) উৎসাহ-উদ্দীপনার উৎস পাইয়াছেন; আর কোন বাধা-বিল্ন, অত্যাচার-উৎপীড়ন কার্য্যধারাই পাঠককে উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত দেখাইয়া দিবে।

ছুরা-অজ্হার অবতরণ মে, "ফাত রাত" তথা সাময়িক অহী বন্ধের উপলক্ষে ও সংলগ্নে
ছিল—ইহা মাওলানা শান্দীর আহমদ (র:)ও তাঁহার ফাওয়ায়েদে-কোরআনে উল্লেখ করিয়াছেন।

সত্য প্রচারের আদেশ ঃ

দীর্ঘ দিন — চল্লিশ দিন বা ছয় মাস কাহারও মতে আরও অধিক দিন অতিবাহিত হইল; নৃতন কোন বাণী আদে না, জিব্রিল ফেরেশতার আনুষ্ঠানিক আগমন এবং সাক্ষাৎ হয় না। তাই নবীজী (দঃ) ব্যাকুলতার মধ্যেই কালাতিপাত করিতেছেন। অবশেষে তিনি সেই ছেরা-গুহায় যাইয়া দিবানিশি অবস্থান করিতে লাগিলেন; হয়ত ভাবিলেন, ঘেস্থানে একবার প্রাণ প্রিয় লাভ হইয়াছিল তথায়ই ধরনা পাতিয়া পাকি। সেমতে দীর্ঘ এক মাদের এতেকাফ নিয়াতে তিনি তথায় থাকিলেন; এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি গৃহাভিনুথে আসিতেছেন। স্বয়ং নবীঞীর বর্ণনা—হেরা পর্বাৎ হইতে অবতরণ করিয়া উহার পদস্থ নিম ভূমি অতিক্রম করাকালে মধ্যবর্ত্তী আদিলে পর আমি একটা আহ্বান শুনিতে পাইলাম। ডানে-বামে, সমুখে-পেছনে তাকাইলাম কোন কিছু দেখিলাম না। অতঃপর উপর দিকে তাকাইলাম; দেখিলাম, পুর্বপরিচিত সেই ফেরেশতা জিব্রাইল যিনি হেরা-গুহায় প্রথমবার আল্লার বাণী অহী নিয়া আসিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি সেই আকৃতিতে নহেন; তাঁহার ব্যক্তিগত আদল আকৃতিতে তিনি। বিরাট অপেক্ষা বিরাট তাঁহার আকৃতি, সবুজ রং ভেলবেট বা মথমলরূপের ছয় শত ডানাবিশিষ্ট—ভিনি কুর্সির উপর আকাশ প্রান্তে এক আসনে উপবিষ্ট। এত বড় বিরাট তাঁহার আকৃতি যে, আসমান-জমিনের মধ্যবর্তী সমগ্র প্রাস্তকে পরিপূর্ণ করিয়া আছেন।

হযরত নবী (দ:) জিব্রিল (আ:)কে এই আকৃতিতে দারা জীবনে তুইবারই দেখিয়াছেন; দিতীয় বার মে'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে সপ্তম আদমানের উপর দেদ্রাতৃল-মোন্তাহার নিকটে—যাহার আলোচনা পবিত্র কোরআন ছুরা নজমে রহিয়াছে। ঐ সময় নবীজী মোন্তফা (দ:) স্বীয় শক্তি-সামর্থে পাকাপোক্তা হইয়াছিলেন ততৃপরি মে'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে বক্ষবিদীর্ণের দ্বারা বেহেশ্ তী পরিপুষ্টিকর বস্তুতে তাঁহাকে অধিক শক্তিমান করিয়া তোলা হইয়াছিল। আলোচ্য ঘটনায় নবুয়তের প্রারস্ত, দীর্ঘ দিন হইতে বিরহ যাতনার বিহলতায় ভূগিতেছেন, দীর্ঘ একমান পর্বত-গুহায় কাটিয়া সবেমাত্র বাহিরে আদিয়াছেন—এমতাবস্থায় চর্ম্ম চোথের দৃষ্টিতে অতি অস্বাভাবিক বস্তু দর্শনের প্রতিক্রিয়া মানবীয় দেহের উপর তিনি সামলাইতে পারিলেন না। নবীজী (দ:) ঐ দৈবদেহীকে চিনিতে পারেন নাই তাহা নহে; তিনি নিজেই বর্ণনা দিয়াছেন, উর্দ্ধাকে দৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গের হেরা-গুহার সেই পূর্ব পরিচিত ফেরেশতাকে দেখিতে পাইলাম (প্রথম খণ্ড ৪ নং হাদীছ স্তম্বর্য)। এতদমন্তেও নবীজী (দ:) বলেন, আমি চমক্তি ও আতত্ত্বস্ত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম। ঐ অবস্থায় জিব্রাইল মানুষবেশে নিকটে আদিয়া আমাকে সান্ত্রনা দিলেন। তথা হইতে উঠিয়া বাড়ী আদিলাম; তথনও সেই চমকের শিহরণ আমার উপর ছিল,

"হে চাদর মোড়ি দেওয়া। উঠ; (চাদর মোড়ি দিয়া শুইয়া থাকার সময় নয়;
এখন উঠ) এবং বিশ্ববাসীকে সতর্ক কর, নিজ প্রভু-পরওয়ারদেগারের মহত্ব
প্রতিষ্ঠা কর, নিজের বাহির-ভিতরকে পবিত্র রাখ, ভিতর-বাহিরের সমস্ত দেবদেবীকে
পরিহার করার উপর দৃঢ় থাক। উপকার করিয়া অধিকতর প্রত্যুপকার প্রাপ্তির
ইচ্ছা ও আশা পোষণ করিও না। স্বীয় প্রভুর জন্ম (তাঁহার পথে) ধৈর্ঘ্যবশ্বন করিও।"

সমস্ত যোগার-আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে, জ্ঞান-সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইয়াছে; আজ হইতে মহাপুক্ষের কম্ম-সাধনা আরম্ভ হইবে। মৌনী ভাবুক, ধ্যানগন্তীর মহত্মাকে কর্ত্তব্যপালনে দৃঢ়তার সহিত কর্মাক্ষেত্রে প্রবৈশের আদেশ আসিল।
ইহা পবিত্র কোরআনের দ্বিতীয় প্রকাশ—কত স্থানর। কত আবেগময়ী। কিরূপ
মধুর স্বরে বিপ্লবের আহ্বান।

প্রথমে জড়তা পরিহারে সংগ্রামী পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হইল; সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য-কন্মের প্রকৃত স্বরূপ এবং মূল বিষয়বস্তা স্পষ্টতঃ বলিয়া দেওয়া হইল—বিশ্ববৃকে আল্লার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহই শ্রেষ্ঠ, আল্লাহই বড় সব্ব ক্ষেত্রে ইহার বিকাশ সাধন করিতে হইবে; ইহাই হইল ইসলাম ধর্ম ও মোসলেম জাতীয়তার একমাত্র স্মারক—"আল্লাছ আকবার" আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম মহত্তম বিরাটতম। প্রতিটি মোসলমান জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যাস্ত এই আল্লাহ-আকবারেই আবেষ্টিত। জন্মঘরে শিশুর কর্ণকৃহরে সবর্ব প্রথম এই ধ্বনিই প্রবেশ করে, প্রতিদিন দিবারাত্রে পাঁচ বার মোসলেম জাতির সবর্ব এই ধ্বনি বারংবার গর্জিত হয় এবং ঈদে, আনন্দ-উৎসবে এই ধ্বনি উচ্চারিত হয়। সর্ব্ব শেষে প্রতিটি মোসলমানকে এই ধরণী হইতে চিরবিদায় দানকালে তাহার প্রতি আল্লাহ-আকবারের চারিটি ধ্বনি দিয়া তাহাকে সমাহিত করা হয়। মোসলেম জীবনের সহিত আল্লাহ-আকবার—আল্লার মহত্ব ও বড়ত্বের ধ্বনি এমনিভাবে ওতপ্রোতরূপে বিজড়িত। আলোচ্য আয়াতে সেই আল্লার মহত্ব ও বড়ত্বেরই প্রতিষ্ঠার আদেশ করা হইয়াছে।

নবীজী মোস্তফা (দঃ)কে বিশ্বনেতৃত্বের পটভূমিতে দাঁড় করান হইতেছে, তাই নেতৃত্ব পদের জন্ম যাহা বিশেষ প্রয়োজন উহারও আদেশ এন্থলে করা হইয়াছে। নেতৃত্বের পদে যিনি বৃত্ত হইবেন সর্ববিশ্বমে তাঁহাকে আত্মগুদ্ধি করিতে হইবে সকল প্রকার কলুম হইতে; দৈহিক এবং মানসিক আত্মগুদ্ধি ও বিকার সম্পূর্ণরূপে পরিহার ও বর্জন করিতে হইবে এবং সাধনার পথে পর্বতের ন্যায় অটল, আকাশের ন্যায় বিশাল হাব্য লইয়া দৃঢ়ভার সহিত অগ্রদর হইতে হইবে। এইসব গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশই দেওয়া হইয়াছে এই ছোট ছোট আয়াত কয়টিতে। নবীজী তথা ইসলামের কর্ম ময়দানে যাত্রার প্রাকালে এই নির্দেশসমূহ কতই না স্থন্দর। কতই না প্রিয়!!

তারপর ঘণ ঘণই অহীর আগমন হইতে থাকিল; কোরআন শরীফের আয়াতও
নাবেল হইত এবং শরীয়তের হুকুম-আহকামও নাবেল হইত। নিয়মিত পাঁচ
ভয়াক্ত নামায ত নব্য়ত প্রাপ্তির দশ বংসর পর মে'রাজ শরীফে ফরজ হইয়াছে।
তাহার প্বের্ব এই প্রথম অবস্থায় সকাল-বিকালের ছুই ভয়াক্ত নামায ফরজ হইয়াছিল।
সর্ব্ব প্রথম ফরজ—নামায় ঃ

প্রকাণ জিবিল (আঃ) নবী (দঃ)কে এক পাহাড়ের আড়ালে নিয়া গেলেন এবং পায়ের গোড়ালি দারা জমিনে আঘাত করিলেন, তাহাতে পানির ঝণা প্রবাহিত হইল। জিবিল (আঃ) স্বরং অজু করিয়া নবী (দঃ)কে অজু শিক্ষা দিলেন, অতঃপর জিবিল (আঃ) ইমাম হইয়া ছই রাকাত নামায পড়াইলেন। নবী (দঃ) মোক্তাদী হইয়া নামাযে শরীক হইলেন এবং নামাযের পদ্ধতি শিক্ষা করিলেন। তথা হইতে নবীজা (দঃ) বাড়ী আসিয়া বিবি থাদিজা (রাঃ)কে এবং যে কতিপয় লোক মোসলমান হইয়া ছিলেন সকলকে অজু এবং নামাজ শিক্ষা দিলেন। সকলেই পাহাড়-পর্বেতর আড়ালে গোপনে লুকাইয়া লুকাইয়া নামায পড়িতেন। প্রথমে শুরু সকাল-বিকাল ছই ওয়াক্ত ছই ছই রাকাতের নামাযই ফরজ ছিল; তারপর ছুরা মোজাম্মেল নাযেল হইয়া তাহাজ্যোদ নামাযেরও আদেশ হয়্ম টারপর ছুরা মোজাম্মেল নাযেল হইয়া তাহাজ্যোদ নামাযেরও আদেশ হয়্ম টানামীয় করিবে।" (সীরতে মোস্তফা, ১—১১৪)

একদা নবী (দঃ) আলী (রাঃ)কে সহ গোপনে এক জায়গায় নামায পড়িতে ছিলেন। হযরতের চাচা আলী রাজিয়াল্লাছ তায়ালা আনহুর পিতা আবৃতালেব হঠাৎ তথায় পৌছিলেন; নামায শেষে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞানা করিলেন, তোমরা কি করিলে? নবীজী (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ পাক আমাকে তাঁহার রম্মল বানাইয়াছেন, মৃত্তিপূজা নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার এক বিশেষ এবাদৎ ফরজ করিয়াছেন—ইহা সেই এবাদৎ ছিল। চাচাজান। আপনিও এই ধর্ম গ্রহণ করুন। আবৃতালের বলিলেন, বাপদাদার ধর্ম ভ্যাগ করা ত সম্ভব নহে ভবে ভোমরা তোমাদের কাজ চালাইয়া যাও; সবর্ব দা আমার সাহায্য ভোমাদের পক্ষে থাকিবে। আলী (রাঃ)কেও অভয় দিলেন। (আছাহ, ৭১)

পবিত্র কোরআনের এই বিশেষ অহীতে যে আদেশ ছিল টু ল উঠুন। সতর্ক করুন।" এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নবীজী (দঃ) ইসলামের প্রচার আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অভি গোপনে। নবীজী (দঃ) তাঁহার কর্ত্তব্য লইয়া প্রথম দাঁড়াইলেন; যে পয়গাম তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে মামুষের প্রাণের ছ্য়ারে উহা পৌছাইবার জন্ম তিনি প্রস্তুত হইলেন। এই শুভ্যাত্রায় নবীজী মোন্তকা (দঃ) আপন সহধর্মিণী বিবি খাদিজা রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহার পূর্ণ সমর্থন-সহায়তা লাভ করিলেন। সর্ব্বপ্রথম মোসলমান বিবি থাদিজা (ব্রাঃ)

বিবি থাদিজা (রাঃ) ইসলামের সুর্য্যোদয়ের প্রথম প্রভাতেই নবীজীর প্রতি ঈমান আনিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক ছিল। থাদিজা (রাঃ) অপেক্ষা নবীজীকে কে বেশী চিনিতে পারে ? কে তাঁহার ভিতর-বাহির এমন স্থানরভাবে দেখিতে পারিয়াছে। তিনি ত তাঁহার জীবন-সঙ্গিনী।

- ১। নবীজী মোন্তফা ছাল্লালান্ত আহাইহে অসাল্লামের প্রথম জীবনের স্থনামস্থ্যাভিতে বিবি খাদিজা (রা:) প্রব হইতেই তাঁহার প্রভি আরুষ্ট ছিলেন।
- ২। সিরিয়ার বাণিজ্য সফরে বিবি খাদিজার ক্রীতদাস মাইসারাহ নবীজীর অনেক অলোকিক সাক্ষ্য বহন করিয়াছিল।
- ৩। দীর্ঘ পনর বংসরকাল নবীজীর জীবনসঙ্গীনী থাকিয়া থাদিজা (রাঃ) তাঁহার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া হিলেন।
  - 8। ट्रांश्रशंत्र ममल घरेना नवीकी विवि शानिकारक शूनिया विनयाहितन।
- ৫। অবশেষে বিবি খাদিজার মুরবিব সং-সাধু অভিক্ত আলেম অরাকার প্রাষ্ঠি
   সাক্ষ্য ও উক্তি বিবি খাদিজার সম্মুখেই ছিল।

এই সব কারণে অতি সহযেই বিবি থাদিজা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিয়া
নিলেন; ইহাতে স্বাভাবিক ভাবেই নবীজীর মনোবল বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তাই
ইসলামের জয়যাত্রার পথে রিবি থাদিজার দান ও নৈতিক সহযোগিতার মূল্য ছিল
অনেক বেশী। চারিপাশে সংশয়, ভয়-ভীতি ও নিরাশার অন্ধকার—কোথাও কোন
বন্ধু নাই, সহায় নাই এই সময় সত্যের অভিযানের প্রথম পদক্ষেপেই নবীজী নিজ
ত্তীকে আপন দেসিররূপে পাইলেন—ইহা নবীজীর জন্ম এক বিরাট সাফল্য ছিল।

নবীজী মোক্তফা (দঃ) যে, সত্য পয়গাম্বর, তিনি যে, তাঁহার দাবীতে অকপট সত্যবাদী—মিথ্যা নয়, কুত্রিম নয় ইহারও স্কুম্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে বিবি থাদিজার ইসলাম গ্রহণে। স্বামীর মধ্যে কোন শঠতা বা ভূগুমি থাকিলে স্বীয় গৃহিণীর কাছে তাহা গোপন থাকিতে পারে না; তাই কোন মানুষের সভতার পক্ষে তাহার স্ত্রীর সাক্ষ্য সবর্ব প্রকার সাক্ষ্যের উর্দ্ধে বিবেচিত হয়। ইসলামের কঠিন দিনে বিবি থাদিজার ভূমিকা নারী জাতির জন্ম বিশেষ গৌরবই বটে।

## দ্বিতীয় মোসলমান আলী (রাঃ)

নবীজীর চাচা ছিলেন আবৃতালেব; আবৃ তালেবের আয় অপেক্ষা ব্যয় ছিল বেশী; তাঁহার পরিবারে লোক সংখ্যা বেশী ছিল। নবীজী (দ:) খাদিজা (রা:)কে শাদী করার পর দৈশুমুক্ত হইয়াছিলেন; আবৃতালেবের সাহায্যার্থে তাঁহার পুত্র আলীকে নবীজী (দ:) নিজ প্রতিপালনে নিয়া আদিলেন; আলী (র:) নবীজীর গৃহেই এবং তাঁহারই ব্যয় বহনে থাকিতেন।

একদা নবীজী (দ:) বিবি খাদিজা (রা:) সহ নামায পড়িতেছেন; তখন আলীর বয়স দশ-বার বৎসর; আলী (রাঃ) নবীজী (দঃ)কে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। নবীজী (দঃ) বলিলেন, ইহা আল্লার দ্বীনের কাজ; সমস্ত প্রগাম্বরগণ আল্লার দ্বীন লইয়াই ছনিয়াতে আগমন করিয়াছিলেন। আমি ভোমাকে এই দ্বীন গ্রহণের আহ্বান জানাই; তুমি লাত-ওজ্জা—দেবদেবীকে বর্জন কর। আলী (রা:) বলিলেন, ইহাত স'পূর্ণ নৃতন কথা! আব্বাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি কিছু বিলতে পারি না। এই কথায় নবীজী (দঃ) বিত্রত হইলেন যে, সম্পূর্ণ ব্যাপারটা काम रहेया याहेरत, जारे जिनि जानी (त्राः)रक वनिरानन, रह जानी! जूमि यिन গ্রহণ না-ও কর তব্ও তুমি কাহারও নিকট ইহা প্রকাশ করিওনা। আলী (রা:) তখন চুপ থাকিলেন; রাত্র অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলীর অন্তরের পরি-বর্ত্তন ঘটিল; প্রভাত হইতেই আলী (রাঃ) নবীজী সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন। बिखामा कतिरामन, व्यापनि किरमत व्याख्वान कतिया थारकन १ नवीकी विमालन, এই স্বীকৃতি গ্রহণ করিতে হইবে ষে, আল্লাহ এক, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং লাত-ওজ্ঞা ইত্যাদি দেবদেবীকে বর্জন করিতে হইবে, মূর্ত্তিপূজাকে চিরতরে ঘুণা ও পরিহার করিতে হইবে। আলী (রাঃ) তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অনেক দিন পর্যান্ত তিনি তাঁহার ইসলাম গ্রহণ গোপন রাথিলেন।

### তৃতীয় মোসলমান যায়েদ (ৱাঃ)

নবীজীর গৃহ-খাদেম যায়েদ ইবনে হায়েছা (রাঃ)—নবীজী (দঃ) তাঁহাকে পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সদা নবীজীর নিকটই থাকিতেন; আলী রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহুর পরেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণণ্ড নবীজী মোস্তফার সত্যতার বিশেষ প্রমাণ ছিল; কারণ, স্ত্রীর স্থায়ই গৃহভ্ত্যের নিকটণ্ড মামুষের আসল স্বরূপ লুক্কায়িত থাকে না। চতুর্থ মোসলমান আবুবকর (রাঃ)

নবীজীর গৃহবাদী সকলে ঈমান গ্রহণ করিলে পর নবীজী (দঃ) নিজ বন্ধ-ৰাদ্ধবদের মধ্যেও ইসলামের প্রচার চালাইলেন, কিন্তু গোপনে গোপনে। এই প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম আবৃবকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

আবৃবকরের ইসলাম গ্রহণ নবীজীর সাফল্যের এক বিরাট অধ্যায় ছিল; কারণ ইতিপুর্বেব ঘাঁহারা মোসলমান হইয়াহিলেন তাঁহারা ছিলেন নবীজীরই করতলগত লোকগণ; তত্পরি তাঁহাদের ইসলামের বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না। একজন মহিলা, অপরজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, আর একজন ত ক্রীডদাস গৃহভূত্য। এতদ্ভিন্ন মহিলা ও গৃহভূত্যের ত বাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক কম ছিল, আর আলী (রাঃ) ত তথনও ইসলাম প্রকাশ করিয়াছিলেন না।

এই সব দিক দিয়া আব্বকর রাজিয়াল্লান্থ ভায়ালা আনত্র ইসলাম গ্রহণ অভিশয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আব্বকর (রাঃ) বেশী বয়সের ছিলেন, এমনকি নবী ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের প্রায় সমবয়য়—মাত্র তুই বংসরের ছোট ছিলেন। ধন-জন, মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক দিয়া গণ্যমান্থ ব্যক্তিদের এইজন পরিগণিত ছিলেন এবং সং-সাধু স্কুচরিত্রে সনামধ্য ব্যক্তি ছিলেন।

বিবি থাদিজার ভাইপো হাকীম-ইবনে হেযামের নিকট একদা আব্বকর বিসিয়া ছিলেন; ঐ সময় হাকীমের ক্রীতদাসিনী আসিয়া বলিল, আপনার ফুফুআম্মা থাদিজা বলেন, তাঁহার স্বামী মূছা পয়গাম্বরের স্থায় পয়গাম্বরী লাভ করিয়াছেন। এতছ্রবণে আব্বকর তথা হইতে সরিয়া পড়িলেন এবং দৌড়িয়া নবী ছাল্লাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন। নবী (দঃ) তাঁহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইলে তংক্ষণাং তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন। এইরূপে শুনিবা মাত্র বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করিয়া নেওয়া ঐ সময় অতি বিরল ও বিচিত্রময় ছিল; তাই তিনি "দিদ্দীক" অতিশয় বিশ্বাসী আখ্যা লাভ করিয়া ছিলেন।

হাদীছে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আমি যে কোন ব্যক্তিকে ইসলামের আহ্বান জানাইয়াছি প্রত্যেকেই প্রথমে কিছু না কিছু দ্বিধা প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু আব্বকর ইসলামের আহ্বান শুনা মাত্রই বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।

আব্বকর (রা:) ইসকাম গ্রহণ করার সঙ্গে সকলের সম্পুথে তাঁহার ইসলাম প্রকাশ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং নবী (দঃ) হইতে শক্রদের অত্যাচারও যথাসাধ্য নিবারণ করার চেষ্টায় ব্রতী থাকিলেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণে মক্কায় চাঞ্চল্যের স্থাষ্ট হইল, তাই তিনি সাধারণ্যে সর্বপ্রথম মোসলমানরূপে প্রসিদ্ধ; তাঁহার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কাহারও ইসলাম সম্পর্কে কেহ কোন থোঁজ রাখিত না। ১৬৭৪। তাদীছ ঃ—হাম্মাম (রঃ) বলিয়াছেন, আম্মার (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রুসুলুলাহ ছাল্লাল্লাল্ আলাইহে অসাল্লামকে প্রথম এরূপ অবস্থায় দেখিয়াছি যে, তাঁহার সঙ্গে মাত্র পাঁচ জন ক্রীতদাস, তুইজন মহিলা আর শুধু আব্বকর ছিলেন। (৫১৬ পঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—পাঁচজন ক্রীতদাস হইলেন, যায়েদ, বেলাল, আমের ইবনে-ফোহায়রা আবু ফোকায়হা এবং আম্মার রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনন্তম। আর মহিলাদ্য হইলেন, খাদিজা এবং আম্মারের মাতা—সুমাইয়া। রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনন্তমা।

যায়েদ (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের ক্রীতদাস ছিলেন তাঁহাকে মুক্ত করিয়া নবী (দঃ) স্বীয় পালকপুত্র বানাইয়াছিলেন। বেলাল (রাঃ) মকার এক সন্দার উমইেয়া ইবনে খলফের ক্রীতদাস ছিলেন; ইসলাম গ্রহণের কারণে বেলাল (রাঃ) ভীষণ অত্যাচারিত হইতে ছিলেন, তাই আব্বকর (রাঃ) তাঁহাকে ক্রয় করিয়া মুক্ত করিয়া ছিলেন। আমের (রাঃ) আব্বকর রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনহুর ক্রীতদাস ছিলেন। উক্ত সাত জনের তৃইজন আব্বকর রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনহুর পূর্বেব প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, আলী (রাঃ)ও মোসলমান ছিলেন, কিন্তু গোপনে।

আব্বকর (রাঃ) মোসলমান হইয়া গোপনে গোপনে বর্বান্ধবদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আহ্বানে ওসমান, যোবায়ের, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, তাল্হা এবং সায়াদ ইবনে আবু ওয়াকাছ রাজিয়ালাছ তায়ালা আনহুম ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন। আবুবকর (রাঃ) তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রমুলুলাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইলেন; সকলে নবীন্ধীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। এই পাঁচজন সকলেই মকার বিশিষ্ট শ্রেণীর লোক ছিলেন। (সীরতে-মোস্তফা, ১—১১৯)

এইরূপে ধীরে ধীরে অতি মহুর গতিতে হইলেও ইদলামের কাজ সন্মুখপানে অগ্রদর হইতে লাগিল। নবীজ্ঞীর কার্য্যকলাপ নিডাস্তই বিক্ষিপ্ত আকারে চলিতে ছিল; যথায় তথায় সুযোগ প্রাপ্তে তিনি গোপনে ইদলাম প্রচার করিয়া বেড়াইভেন। ইতিমধ্যেই দপ্তম বা দশম সংখ্যায় আর্কাম (রাঃ) মোসলমান হইলেন; তাহার বাড়ী ছিল ছাফা পর্বতের পাদদেশে। মোসলমানগণের পরামর্শে স্থির হইল যে, নবী (দঃ) আরকাম রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহুর গৃহে বসিবেন; মোসলমানগণ অনাড়ম্বররূপে লুকাইয়া লুকাইয়া তথায় একত্রিত হইবেন; নবী (দঃ) হইতে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করিবেন এবং সকলে পরামর্শ করিয়া পরিকল্লিত ভাবে কাজ চালাইবেন। তথন হইতে নবী (দঃ) "দারে-আরকাম"—আরকাম রাজিয়ালান্থ আনহুর গৃহে\* নিয়মিতরূপে বসিতেন এবং মোসলমানগণ গোপনে তথায় একত্রিত হইতেন; ইদলামের শিক্ষা লাভ করিতেন এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেন।

১৯৫০ ইং দনের হজ্জে এই গৃহ জেরারতের দৌভাগ্য হইয়াছিল; এখন হরম শরীদের
আ ওতায় আদিয়া সিয়াছে।

নবুয়তের তৃতীয় বংসৱ—প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার ঃ

দীর্ঘ তিন বংসর কাল ইসলামের কার্য্যকলাপ মকা নগরীর সীমার মধ্যে গোপনে গোপনেই চলিল। নব্যতের তৃতীয় বংসরের শেষের দিকে পবিত্র কোরআনের তৃই ছুরার তৃইটি আয়াত নাযেল হইল যাহাতে আল্লাহ তায়ালা হযরত (দঃ)কে প্রকাশ্যে স্ম্পান্তরূপে ইসলামের আহ্বান ব্যাপকভাবে প্রচার করার নির্দেশ দান করিলেন।

"বিশ্ববাসীকে যাহা পৌছাইবার জম্ম আপনাকে জাদেশ করা হইয়াছে আপনি

উহা সর্ব্ব সমক্ষে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ্যে প্রচার করুন; মোশরেকদের কোস

পরওয়া করিবেন না। উপহাসকারীদের মোকাবিলায় আপনার পক্ষে আমিই

যথেষ্ট হইব। (ছুরা হেজ্র—১৪ পাঃ ৬ কঃ)

"আপনি (ইসলামের প্রকাশ্য প্রচার আরম্ভ করিতে যাইয়া প্রথমতঃ) আপনার নিকটতম জ্যাতি-গোষ্ঠিকে ( আল্লার আজাব হইতে ) সতর্ক করুন।"

( ছুরা শোয়ারা— ১৯ পাঃ ১৫ কঃ)

এই নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত রস্থলুরাহ (দ:) বিশেষ ব্যবস্থাপনার সহিত স্থীয় আত্মীয়-স্বন্ধন সহ মকার সক্ষা প্রধানগণকে তৌহীদ ও ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইবার চেষ্টায় লাগিয়া গেলেন।

ঐ উদ্দেশ্যে নিকট আত্মীয়গণকে একত্রিত করার জন্য এক দিন নবীজী (দঃ)
নিজ গৃহে দাওয়াতের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি আলী (রাঃ)কে বলিলেন, এক
ছা'—প্রায় চার সের আটা, বকরির একটি সম্মৃথ রান এবং সাধারণ এক পেয়ালা
হ্ধ যোগার কর। অতঃপর আত্মীয়-স্বজন সহ কোরেশ দলপতিগণকে দাওয়াত কর।
সেমতে আলী (রাঃ) সব যোগার-আয়োজন সম্পন্ন করিয়া দাওয়াত প্রদান করিলেন।
আব্তালেব, হামযা, আববাস, আব্লাহাব—হ্যরতের চাচাগণ সহ প্রায় চল্লিশ জন
বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত দাওয়াতে সমবেত হইলেন।

নবীজী মোন্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অলৌকিক বরকত ছিল যে, ১০।১২ জনের খাল্ল পরিমাণ ঐ খানা চল্লিশ জন তৃপ্ত হইয়া খাওয়ার পরও খাল্ল অবশিষ্ট থাকিল। অভঃপর হযরত (দঃ) ছধের পেয়ালা উপস্থিত করিতে বলিলেন; ইহাও তদ্ৰপই—সাধারণ এক পেয়ালা ছুধ চল্লিশ জনে পরিতৃপ্তির সহিত্ত পান করিলেন। পানাহার শেষে নবীজী (দঃ) নিজের কথা প্রকাশ করিবেন তাহার পূর্বেই আবুলাহাব বলিয়া উঠিল, হে লোকসকল; মোহাম্মদ ত আজ তোমাদের থাছেও যাছ চালাইয়াছে—এইরপ যাছ আর দেখি নাই। ইহা বলিতেই সকলে ছুটাছুটি করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল; সেই দিন নবীজী মোস্তফা (দঃ) কোন কথাই বলিবার সুযোগ পাইলেন না।

এই দিনের অকৃতকার্য্যতা নবীজী মোন্তফা (দঃ)কে দমাইতে পারিল না, তিনি চেষ্টার পর চেষ্টা বারংবার চেষ্টার নীতি অবলম্বন কহিলেন।

আবার আর একদিন ঐরপ দাওয়াতের ব্যবস্থা করিয়া লোকজনকে একবিত করিলেন। আজ পানাহার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নবীজী মোস্তফা (দঃ) ভৌহীদ ও ইসলামের আহ্বান জানাইয়া বলিলেন, সমবেত ব্যক্তিবৃন্দ! আমি আপনাদের জন্ম এমন কল্যাণ ও মঙ্গল লইয়া আদিয়াছি যাহা কোন মানুষ তাহার জাতির জন্ম আনয়ন করিতে পারে নাই। আমি আপনাদের জন্ম ইহকাল ও পরকাল উভয়ের কল্যাণ ও মঙ্গল লইয়া আদিয়াছি (সীরতে মোস্তফা, ১—১২৮)।

কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ ছাড়াই দাওয়াতী সম্মেলন সমাপ্ত হইয়া গেল সকলে নিজ নিজ পথে চলিয়া গেল। এইরূপে গৃহভ্যস্তরে সত্যের ডাক শুনাইবার পর নবীজী মোস্তফা (দঃ) নিজ সাধনায় আর এক ধাপ অগ্রসর হইলেন—দেশ ও জাতিকে চরম আহ্বান জানাইবার আরও এক বিশেষ ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করিলেন।

আরবের প্রথা ছিল, সমাগত কোন ভয়ন্ধর বিপদ হইতে দেশ ও জাতিকে সতর্ক করিতে হইলে পর্বহ শিথরে চড়িয়া চিংকার করিতে হইত। সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মঙ্গলবাহক বিপদনিবারক নবীজী মোন্তফা (দঃ) সেই কায়দায় দেশ ও জাতিকে চিরস্থায়ী জীবনের চিরস্থায়ী আজাব হইতে সতর্ককরণ পূর্বক ভৌহীদ ও ইসলামের আহ্বান জানাইবেন। সেমতে একদিন নবীজী (দঃ) প্রভাতে কা'বা শরীক্ষের সম্মুখন্ত ছাফা পর্বহ শিখরে আরোহন করিলেন এবং সমগ্র কোরায়েশকে বিশেষভাবে নিজ আত্মীয়-স্বজনকে বিপদ সঙ্গেতের স্থায় ধ্বনি দ্বারা আহ্বান করিলেন। সকলে ছুটিয়া আসিয়া ছাফা পর্বহ প্রান্তে সমবেত হইল; এমনকি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যে উপস্থিত হইতে সক্ষম হয় নাই সে নিজ প্রতিনিধি পাঠাইল। পর্বহ শৃঙ্গ হইতে নবীজী মোন্তফা (দঃ) সকলকে সম্বোধন পূর্বক জিল্লাসা করিলেন, আমি যদি সংবাদ দেই যে, এই পর্ব্ব তের পেছন হইতে একদল শক্তিসন্ত ভোমাদের স্বব্ব স্বৃত্বন করিবার জন্ত আসিতেছে—ভোমরা আমার এই কথা বিশ্বাস করিবে কি? সকলে সমন্বরে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয় করিব; আমরা কথনই ভোমাকে কোন মিথার সংস্পর্শে আসিতে দেখি নাই। নবীজী (দঃ) তখন জলদ-গম্ভীর

স্বরে বলিলেন, যদি তাহাই হয় তবে শুন। আমি তোমাদিগকে কঠিন আজাব হইতে সতর্ক করিতেছি (যদি তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া না দাও)।

नित्म वर्णिण शांनी इन्दर्स थहे विषय्यत वर्णना तरियाटक-

عن ابن مباس رضي الله تعالى منه ( ٩٠٠ / ٩٠٠) 🕳 हामी ह قَالَ لَمَا نَدْ اَتْ وَ اَنْدِرْ مَشِيْرَ لَكَ الْأَثْرَ بِينَ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ مَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلَى الصَّفَا نَجَعَلَ يُذَادِي يَا بَنِي نَهُر يَا بَنِي مَدِي لِبِطُونِ قُرِيشَ حَتَّى اجْتَمَعُوا نَجَعَلَ الرَّجِلِ إِذَا لَـمْ يَسَتَطِعُ أَنْ يَّخَرِجَ أَرَسُلُ رَ سُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ نَجَاءً إَبُوْ لَهُبِ وَ قُرَيْشُ نَقَالَ آ رَ تَيْنَكُمْ لَوْ آ خَبُر تَكُمْ ا نَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ اَنْ تَغِيْرَ مَلَيْكُمْ اكَنْتُمْ مُصَدِّقِيٍّ قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّ بْنَا مَلَيْكَ إِلَّا مِدْتَا قَالَ فَانِّي نَـذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى مَذَابٍ شَدِيْدِ نَقَالَ ٱبُولَهُبِ تَـبَّالَكَ سَاتِـرَ الْيَوْمِ الْهِذَا جَمَعْتَنَا نَنْـزَلَتْ "تَبُّثُ يَدَا ا بِي لَهَبِ وَتُبَّ مَا آغَنَى مَنْهُ مَا لَـُهُ وَمَا كَسَبٌّ

অর্থ—ইবনে আববাছ (বাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যথন পবিত্র কোরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হইল, النَّار مشير تَّاكَ । খ ত্র্ন শুরুত নবী ছাল্লাল্লাল্ড আলাইহে অসাল্লাম একদা ছাফা পর্বতে আরোহন করিলেন এবং (হে জনমণ্ডলী। সতর্ক হও, সতর্ক হও বলিয়া সকলকে উদ্বৃদ্ধ করিলেন এবং \*) হে বনী-ফেহুর গোত্রীয় লোকগণ। হে বনী-আ'দী গোত্রীয় লোকগণ!—এইরপে কোরায়েশ বংশীয় গোত্র সমূহকে ডাকিলেন। তাহারা সকলে তাহার ডাকে সাড়া দিয়া তথায় উপস্থিত হইল, এমনকি কোন কোন গোত্রের সন্দার উপস্থিত হইতে সক্ষম না হইয়া তাহার পক্ষের পর্য্যবেক্ষককে ব্যাপারটা দেখিবার জ্বন্থ পাঠাইয়া দিল। তথায় আবুলাহাব সহ কোরায়েশদের সন্দারগণ উপস্থিত হইল।

হযরত নবী (দঃ) তাহাদিগকে দম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাদা করিলেন, ভোমরা বল ত।
যদি আমি তোমাদিগকে এই ভয়ঙ্কর সংবাদ প্রদান করি যে, একদল শক্র দেনা
নিকটবর্তী উপত্যকা বা গিরিপথ বহিয়া (আজই সকাল বেলা বা ধিকাল বেলা\*)
তোমাদের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে (এই পাহাড়ের পিছন হইতে\*)
আদিয়া পড়িতেছে, তবে ভোমরা আমাকে সত্য সংবাদদাভা মনে করিবে কি?
সদ্দারগণ সকলেই এক বাক্যে বলিল, হাঁ—কারণ আমরা ক্রখনও আপনার মধ্যে
সত্য ছাড়া মিথ্যার লেশ মাত্র দেখি নাই। তখন হ্যরত (দঃ) বলিলেন, (ভোমরা
যে শেরেক ও বুংপরস্তির মধ্যে আছ যদি ইহা ভ্যাগ না কর তবে কেয়ামত
বা পরজীবনে ভোমাদের উপর ভীষণ আজাব আদিবে; সেই ) ভীষণ আজাব
আদিবার প্র্বেই আমি ভোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি। (এবং সেই আজাব
হইতে পরিত্রাণ পাইবার ব্যবস্থা ভোমাদিগকে বাভাইবার জন্ম আমি আদিয়াছি।)

তখন আবুলাহাব (ক্রোধস্বরে) বলিল, সর্ব্বদার জন্ম তোমার সর্ব্বনাশ হউক—তুমি আমাদিগকে ( তোমার ধর্মের ) এই কথা গুনাইবার জন্ম একত্র করিয়াছ ?

আবুলাহাবের এই উক্তির প্রতিবাদেই এই ছুরা নাযেল হয়—

تبت یدا ابی لهب و تن ما اغنی منه ماله و ما کسب

"আবৃঙ্গাহাবের সমৃদয় চেষ্টা-ভদবীর ধ্বংস হইয়াছে এবং সে নিজেও ধ্বংস হইয়াছে তাহার ধন-সম্পদ এবং স্বীয় অর্জিত প্রভাব প্রতিপত্তি কোনই কাজে আসে নাই (—আল্লার আজাব হইতে তাহাকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে।)

وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللهِ ال

চিহ্নিত তিনটি বন্ধনীর মধ্যবর্তী বিষয়গুলি ৭৪৩ পৃষ্ঠান্ব বেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে ।

অর্থ—আবু হোরায়র। (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা
আলাইহে অসাল্লাম (উক্ত আয়াতের নির্দেশামুসারে স্বীয় আত্মীয়বর্গকে সত্তর্ক
করার উদ্দেশ্যে) দণ্ডায়মান হইলেন এবং আত্মীয়বর্গকে সমবেতভাবে, আর কভেক
জনকে বিশেষ বিশেষরূপে আহ্বান করিলেন—হে (আমার বংশধর) কোরায়েশ
বংশীয় লোকগণ। তোমরা নিজ্বিগকে আল্লার আজাব হইতে বঁটাইতে সচেই হও;
(আজাব হইতে পরিত্রাণের মূল ব্যবস্থা তোমরা গ্রহণ না করিলে) আমি তোমাদিগকে
আল্লার আজাব হইতে বাঁটাইবার জন্ম কোন সাহায্যই করিতে পারিব না।

হে (নিকটভম আত্মীয়বগ—) আব্দে মনাফ গোত্রীয় লোকগণ! (ভোমরাও আজাব হইতে পরিত্রাণের মূল ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে) আমি ভোমাদিগকে আলার আজাব হইতে বাঁচাইবার জন্ম কোন সাহায্যই করিতে পারিব না।

হে আমার চাচা—আবহুল মোন্তালেবের পুত্র আব্বাছ। ( আপনিও যদি আব্বাব হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তবে) আমি আল্লার আব্বাব হইতে বাঁচাইবার জন্ম আপনাকেও কোন সাহায্য করিতে পারিব না।

হে আল্লার রস্থলের ফুফু ছফিয়া। ( আজাব হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে) আপনাকেও আমি কোন সাহায্য পৌছাইতে পারিব না।

হে মোহাম্মদের কন্তা ফাতেমা। তুমি আমার ধন-সম্পদের যতচুকু ইচ্ছা দাবী করিতে পার, কিন্তু (আজাব হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা স্বয়ং গ্রহণ না করিলে) আমি তোমাকেও আলার আজাব হইতে বাঁচাইবার জন্ত কোন রকম সাহায্য করিতে পারিব না। (অর্থাৎ নাজাত ও পরিব্রাণের মূল-বন্ত ঈমান ও ইসলাম ব্যতিরেকে কাহারও কোন সম্পর্ক, এমনকি নবীর সম্পর্কও কোন কাজে আসিবে না।)

এই হানয়স্পূর্শী বক্তৃতা এবং আহ্বানও উপস্থিত ক্ষেত্রে কোন ফলদায়ক মনে হইল না। আবুলাহাব এই ক্ষেত্রেও নবীজী মোস্তফার উদ্দেশ্য বানচাল করার উদ্দেশ্যে হটুগোল সৃষ্টি করিয়া দিল; সকলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া গেল।

নবীজী মোন্তফার উৎসাহ-উল্পমের সীমা নাই; ভণ্ড ধোকাবাজ লোক আত্মবিশ্বাসহীন দ্ব্রলচেতা হয়; প্রাথমিক অকৃতকার্য্যতায় তাহারা বিহ্বল হইয়া পড়ে।
পক্ষাস্তরে অনাবিল সত্য ও অকৃতিম উদ্দেশ্য লইয়া যাঁহারা কর্তব্যের জন্মই
কর্ত্তব্য পালনে অ্রাসর হন তাঁহাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মবল হয় পব্ব ত সমতুল্য
এবং অকৃতকার্য্যতার উপরও তাঁহারা সাফল্যের কল্যাণ সোধ নির্দ্মাণে সাধনা
করেন। আত্মবিশ্বাসহীন ভণ্ড লোকেরা যেই পরিস্থিতিতে অকৃতকার্য্যতার প্রথম
আবাতেই মৃহ্মান হইয়া পড়ে সত্যের সেবকগণ সেই পরিস্থিতিতে অধিকতর
উৎসাহ, অধিকতর সাহস এবং বক্সকঠিন দৃঢ়তা লইয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে

থাকেন। সভ্যের মহাসেবক ও কর্ত্তব্যের মহাসাধক হযরত মোহাম্মদ মোস্তকা ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লাম উহার পূর্ণতম বাস্তব আদর্শ। দেশ ও জাতির এই উপেক্ষা ও উদাসিনতায়, আত্মীয় স্বজনের হর্ব্যবহারে তিনি একটুও বিচলিত বা ক্ষ্র চইলেন না, বরং তাঁহার উভ্যম-উংসাহ এবং সাধনার গতি আরও বাড়িয়া গেল। "হয় উদ্দেশ্যের সাধন না হয় জীবনের পতন" এই আদর্শের চরম দৃষ্টাস্ত স্থাপন করিলেন নবীন্ধী মোস্তকা (দঃ) এই কঠিন ময়দানে।

माख्याण-वावस्थाय कक्षण स्वास्तात विकल श्हेरलन, भर्कर मृंद्रित गास्त्रीयाभूनी महक्वाभी एवं स्वरूप्त क्षित्र स्वरूप्त क्षित्र स्वरूप्त क्षित्र निष्ठ नवीकी स्वास्त्रकात स्वावन स्वरूप्त, कर्मान्य स्वर्पा । अस्त जिति र्जाशीम ७ हेमलास्य वानी—"ला-हेलाहा हेल्लाहार स्वाह्मास्य स्वर्पत स्वर्पा पित प्रति प्रति क्षित्र नामिया भिज्ञत नामिया भिज्ञत । स्वर्पत स्वर्य स्वर्य स्वर्पत स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्पत स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स

"রবিয়া ইবনে আব্বাদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি—রস্লুল্লাহ ছাল্লালাত আলাইছে অসাল্লাম লোকদের ঘরে ঘরে গৃহে গৃহে ঘ্রিয়া বেড়াইতেছেন এবং বলিতেছেন, আল্লাহ ডোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন—তোমরা একমাত্র তাঁহারই এবাদং-উপাসনা কর, অশ্ব কোন কিছুকে তাঁহার সঙ্গী, শরীক, অংশীদার সাব্যস্ত করিও না। নবীজী এই আহ্বান বলিয়া বেড়াইতেন আর আবু লাহাব তাঁহার পেছনে পেছনে বলিতে থাকিত হে লোক সকল। এই লোকটা তোমাদিগকে পরামর্শ দেয় ভোমাদের বাপদাদার ধর্ম ভ্যাগ করিতে; ভোমরা সভর্ক থাকিও।"

ইহার উপরও ক্ষান্ত নহে— মাবুলাহাব, আবুজহল-গোন্ঠি তাঁহাকে যাতুকর, গণক ঠাকুর, কল্লী, মিথাবাদী পাগল বলিয়া লোকদের নিকট হেয় ও উপেক্ষণীয় সাব্যস্ত করিতে সর্বাদা সচেষ্ট থাকিত। কিন্তু তাহাদের কোন প্রচেষ্টাই নবীজ্ঞী মোস্তফার দৃঢ় মনোবল, অদ্যা কর্মস্পৃহাকে তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে পারিত না। তিনি পথে-প্রাস্তে, হাটে-মাঠে, মেলা-উৎসবে সর্বত্র ইনলাম প্রচারে অদমনীয় হইয়া উঠিলেন।

মুনীব-গামেদী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রস্থলুলাহ ছালালান্থ আলাইহে অদালামকে দেখিয়াছি, তিনি বলিতেছিলেন—হে লোক সকল। তোমরা লা-ইলাহা ইলালান্থ গ্রহণ কর; ডোমাদের মন্ধল হইবে। ঐ সময় হভভাগাদের কেহ তাঁহাকে গালি দিতেছিল, কেহ তাঁহার উপর থুথু ফেলিতেছিল, কেহ তাঁহার

উপর ধূলা-বালু ছুড়িতেছিল। এমন সময় একটি মেয়ে পানি নিয়া আসিয়া নবীজীর মুখমগুল ও হাত ধৌত করিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, মেয়েটি নবীজী-ত্রন্যা জয়নব (রাঃ)। নবীজী (দঃ) মেয়েটিকে বলিলেন, তে বংসে! পিতার ছঃখে ও মানহানীতে ভীত হইও না (সীরতে মোস্তফা. ১—১৪৭)।

ভারেক ইবনে আবহুলাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "জুল-মজায" হাটে আমি রস্থলুলাহ ছালালাছ আলাইহে অসালামকে দেখিয়াছি—ভিনি বলিয়া যাইভেছিলেন, হে লোক সকল। ভোমরা লা-ইলাহা ইলালাহ গ্রহণ কর ভোমাদের মঙ্গল হইবে। এক হতভাগা তাঁহার পেছনে পেছনে তাঁহার উপর পাথর মারিভেছিল এবং বলিভেছিল, এই মিথ্যাবাদীর কথা কেহ শুনিও না। নবীজীর দেহ মোবারক রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল (এ)।

স্মার একজন ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, জুল-মজায হাটে আমি নবী ছাল্লাল্লাছ আলাইছে অসাল্লামকে দেখিয়াছি—তিনি বলিয়া যাইতেছিলেন, হে লোক সকল! লা-ইলাহা ইল্লাল্লান্থ গ্রহণ কর ভোমাদের মঙ্গল হইবে। আবৃজহল ভাঁহার প্রতি ধূলা-বালু ছুড়িতেছিল এবং লোকদিগকে বলিতেছিল, ভোমরা ভাহার ধোকায় পড়িও না; সে ভোমাদিগকে ভোমাদের দেবদেবী হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চায়। নবীজী (দঃ) ভাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ্ড করিতেছিলেন না (এ)।

রবিয়া ইবনে আববাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "ওকাজ" হাটে এবং "জুলমজায" হাটে আমি রস্থলুরাহ ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি—তিনি বলিতে-ছিলেন, হে লোক সকল। তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ গ্রহণ কর তোমাদের মঙ্গল হইবে। আর একটা লোক টেরা মানুষ তাঁহার পেছনে পেছনে বলিতেছিল, এই লোকটা বেদ্বীন মিথ্যাবাদী। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, ঐ টেরা মানুষটা নবীজীরই চাচা আবুলাহাব। (সীরতে মোস্তফা, ১—১৩১)।

## নবুয়তের চতুর্থ বৎসৱ—মোশরেকদের শত্রুতার ঝড় :

দীর্ঘ তিন বংসর ইসলাম প্রচার গোপনে চলিয়া প্রকাশ্যে ইসলামের প্রচার আইন্ত হইলে পর আবুলাহাব শ্রেণীর কেহ কেহ রস্ত্লুল্লাহ ছাল্লালান্ত আলাইহে অসাল্লামের বিরোধী হইল এবং মক্কার জনসাধারণ পথে ঘাটে ব্যঙ্গ বিদ্রোপাত্তক ঠেস মারিতে লাগিল বটে, কিন্ত তাহারা হ্যরতের আত্মঘাতি শক্রতায় লিপ্ত হইয়া ছিল না।

চতুর্থ বংসরের শেষ দিকে হযরত (দঃ) মোশরেকীনদের গর্হিত মাবুদ দেবদেবী ও ঠাকুর-প্রতিমা গুলির নিদর্মণ্যতা, অপদার্থতা ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া ঐ সবের প্রতি ঘৃণা ও উপেক্ষা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং অবতারিত পবিত্র কোরআনের এই শ্রেণীর আয়াতও প্রচার করিতে লাগিলেন। اِ تَكُمْ وَ مَا تَعْبِدُ وَن مِن دُونِ اللّهِ هُو ، جَهَنَّمُ اَ ذُكُمْ لَهَا وَارِدُون - لَيْكُمْ وَكُنَّ نِيهَا خَلَدُونَ - لَوْ هَا - وَكُلَّ نِيهَا خَلَدُونَ -

"হে মোশরেকগণ! নিশ্চয় ভোমরা এবং আল্লাছ ভিন্ন ভোমাদের গর্হিত
পৃষ্ণীয় দেবদেবীদম্হ সবই জাহানামের জালানিতে পরিণত হইবে; ভোমরা
পূজারী ও পৃদ্ধণীয় উভয়েই নরকে প্রবেশ করিবে। (এখন ভাবিয়া দেখ!)
যদি এই গর্হিত পূজণীয় দেবদেবীগুলি বাস্তবিকই মাবৃদ হইত তবে এইগুলি
কথনও জাহানামে দক্ষ হইত না, অথচ ঐ পূজণীয় দেবদেবীগুলি সহ ভোমাদের
সকলেরই জাহানামে চিরকাল পতিত থাকিতে হইবে। (১৭ পাঃ ১৭ রুঃ)

এইরূপ আয়াত পবিত্র কোরআনে আরও রহিয়াছে, যধা—

يَا يُّهَا النَّاسُ ضُرِبُ مَثَلُ فَا شَتَمِعُوا لَـكَ انَّ الَّذِيْنَ تَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهُ اللَّهُ لَنَ يَتَعَلَّمُ الذَّبَابُ اللَّهُ لَنَ يَتَعَلَّمُ الذَّبَابُ اللَّهُ لَنَ يَتَعَلَّمُ الذَّبَابُ اللَّهُ لَنَ يَسْلَبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقَدُولُا مِنْلاً فَعَفَ الطَّالِبُ وِالْهَطْلُوبُ \* مَا قَدَرُوا اللَّهُ اللَّهُ وَالْهَلُوبُ \* مَا قَدَرُوا اللَّهُ

حَقَّ قَدْرِ ٧ - إِنَّ ١ لَكُمْ لَقُومِيٌّ عَزِيْرٌ \*

"হে লোক সকল। একটি কোতৃহলজনক কথা বৰ্ণনা করা হইতেছে—তোমরা মনোযোগের সহিত প্রবণ কর। আল্লাহ ভিন্ন অন্থ যেসব দেবদেবী-মৃর্ত্তির পূজা-উপাসনা তোমরা করিয়া থাক ঐ সব সকলে একত্রিত হইয়া এক যোগে চেষ্টা করিলেও তাহারা কিছুতেই একটি মাত্র মাছিও স্বষ্টি করিতে পারিবে না। আরও শুন—মাছি যদি তাহাদের হইতে (বা তাহাদের জন্ম দেওয়া ভোগ-ভেট হইতে) কোন বস্তু ছিনাইয়া নিয়া যায় ভবে সেই বস্তুটি মাছি হইতে ছাড়াইয়া রাখিবার শক্তিও তাহাদের নাই। উপাসক ত অক্ষম-দূর্ব্বল আছেই উপাস্য ত আরও অধিক অক্ষম-দূর্ব্বল। এই শ্রেণীর লোকেরা বস্তুতঃ আল্লাহ তথা উপাস্যের পূর্ণ মর্য্যাদা ব্বেও নাই দেয়ও নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তথা উপাস্য ত নিশ্চয় সর্বশক্তিমান সর্ব্বোপরি প্রাধান্মের অধিকারী হইবেন" (১৭ পাঃ ১৭ কঃ)।

আলাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন-

مَثَلُ الَّذِينَ ا تَنْخُذُوا مِنْ دُوْ فِ اللَّهِ ا وَلْبَاء كَهُثُلِ الْعَنْكَبُوْتِ ا تَّخَدَتْ

بَـيْنًا - وَإِنَّ ا وَهُنَ الْبِيونِ لَبِيْنَ الْعَلْكَبِونِ - لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ \*

"যাহারা আল্লাহ ভিন্ন অন্য পৃদ্ধনীয় সাহায্যকারী অবলম্বন করে তাহাদের আশ্চার্যাজনক অবস্থা মাকড়সার স্থায়। মাকড়সা নিজের রক্ষার জন্ম ঘর তৈরী করে, অথচ ছনিয়ার সমস্ত গৃহের মধ্যে সর্ব্বাধিক দ্বর্বল গৃহ মাকড়সার গৃহ। (তজ্ঞপ যাহারা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ছাড়িয়া দ্বলদের সাহায্য-আশায় তাহাদের পূজা করিয়া থাকে। কতই না অযৌক্তিক তাহাদের এই আশা,) যদি তাহাদের জ্ঞান থাকিত॥ (২০ পাঃ ১৬ কঃ)

মোশরেকদের ধর্ম এবং তাহাদের ধর্মীয় দেবদেবীদের এইরূপ নিন্দা-মন্দ এবং বেইজ্জতী ও অপমানের বহু আয়াত কোরআন শরীফে নাথেল হইতে লাগিল। নবীজী (দঃ) সেই সব আয়াত নির্ভিক্তাবে যথারীতি প্রচার করিয়া চলিলেন।

এতদিন কাফেররা নবীক্ষীর প্রতি বেশীর ভাগ বিজ্ঞপা, উপহাস, উপেক্ষা, করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেছিল। এখন যখন তিনি তাহাদের পূজণীয় দেবদেবীদের নিন্দা-মন্দ ও পৌত্তলিকতার অসারতা প্রচার করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের পূজণীয় মহাপুরুষণণ সহ তাহাদেরে নরকী বলিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন তখন কোরেশ দলপতিগণ সমবেতভাবে নবীজীকে বাধা দানে এবং ইনলাম প্রচার বন্ধ করিয়া দিতে উদ্যত হইল। এই পর্য্যায়ে তাহাদের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হইল—নবীজীর আশ্রয়দাতা বনী হাশেম সর্দার আবৃতালেব দারা এই কাজ সমাধা করা। তাহারা ভাবিল, আবৃতালেবের আশ্রয়ে থাকিয়াই মোহাম্মদ ( ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লাম ) তাহার আন্দোলন চালাইতে সক্ষম হইতেছে; আবৃতালেব আমাদের সন্দার আমাদেরই ধর্ম মতের। স্কুতরাং তিনি তাহাকে বাধা দিলে সহজেই সে পুর ত্যাণ করিতে বাধ্য হইবে। কোরেশ দলপতিগণ এই উদ্দেশ্য লইয়া আবৃতালেবের সহিত পরপর তিনবার বৈঠক বিদল।

আবুতালেবের সহিত প্রথম বৈঠক:

কেরিল, আপনার ভাতৃত্পুত্র আমাদের পূজণীয় দেবদেবীর নিন্দা-মন্দ প্রচার করে, আমাদের ধর্ম মতকে ভ্রন্ততা বলে, আমাদেরতে এবং আমাদের পূর্বপূরুষগণকে নাদান-আহমক পথভ্রন্ত নরকী সাব্যস্ত করে। আপনি হয় তাহাকে এই সব কথা ও কাজ না করিতে বাধ্য করুন, না হয় তাহাকে আমাদের জন্ম ছাড়িয়া দিন; আমরাই তাহার মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করিব—আপনি মধ্যে পড়িবেন না।

এই দিন আবৃতালেব কোরেশ দলপতিগণকে মোলায়েমভাবে পাঁচ রকম নরম কথায় ঠাণ্ডা করিয়া ভাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। (বেদায়াহ, ৩—৪৭) আবুতালেবের সহিত দ্বিতীয় বৈঠক ঃ

প্রথম বৈঠকে আবৃতালেব নরম কথায় কোরেল দলপতিগণকেই ঠাণ্ডা করিয়াছেন, নবীজীকে কোন কিছু বলেন নাই। নবীজী (দঃ) যথারীতি তাঁহার কার্য্য চালাইয়াই যাইতেছেন। এই অবস্থায় কোরেশ দলপতিদের উত্তেজনা বাড়িয়া চলিল; তাহার। পুনরায় আবৃতালেবের সহিত বৈঠকে মিলিত হইল। তাহারা আবৃতালেবকে বলিল, আপনার ভাতুপুত্র আমাদিগকে যাতনা দিয়া থাকে আমাদের সভা সমাবেশে আমাদের মসজিদে-মন্দিরে। আপনি তাহাকে আমাদের যাতনা দেওয়া হইতে বারণ করুন। আব্তালেব তৎক্ষণাৎ তাহার পুত্র আকীলকে বলিলেন, যাও মোহাম্মদকে ডাকিয়া নিয়া আদ। আকীল যাইয়া তাঁহাকে কাহারও কুড়ে ঘর হইতে ডাকিয়া আনিল। কোরেশ দলপতিগণ আবৃতালেবের সম্মুথে বসিয়া আছে; দ্বিপ্রহর বেলা, নবীন্ধী (দঃ) ঐ সময়ই তথায় উপস্থিত হইলেন। আবুতালেব নবীন্ধীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনার গোষ্ঠির এই সব লোকেরা বলিতেছে, আপনি ভাহাদের সভা-সমাবেশে, মসজিদে-মন্দিরে তাহাদেরে যাতনা দিয়া থাকেন; আপনি এইরূপ কাজ হইতে বিরত থাকুন। নবী (দঃ) আকাশপানে তাকাইয়া জিজ্ঞাদা করিলেন, আপনারা সূর্যা দেখেন কি ? তাহারা বলিল, হাঁ। নবী (দঃ) বলিলেন, আপনারা এই সুর্য্য হইতে কিছু অংশ নিয়া আসিতে যে পরিমাণ অক্ষন আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম ভাগে করিতে ভদপেক্ষা বিন্দুমাত্র কম অক্ষম নহি। আবুভালেব নবীজী মোন্তফার এরূপ দৃঢ়তা দৃষ্টে তাহাদিগকে বলিলেন, আমার ভাতুপুত্র ক্থনও মিপ্যা বলে না; বাস্তবিকই সে অক্ষম না হইলে ক্থনও এইরূপ বলিত না; অত এব আপনারা চলিয়া যান। (বেদায়াই ১-৪২)

ইতিমধ্যে নবীজী (দঃ) তথা হইতে চলিয়া গেলেন; কোরেশ দলপতিগণ আব্-তালেবের প্রতি ভীষণ ক্ষুক্ত হইল। তাহারা আবুতালেবকে বলিল, বয়দে, বংশে মান-সন্মানে আপনি আমাদের অনেক উর্দ্ধে। আমরা চাহিয়াছিলাম, আপনি আপনার জাতুপুত্রকে বারণ করিবেন; আপনি তাহা করিলেন না; এই বলিয়া তাহারা ভাহাদের কঠোর মনোভাব প্রকাশে বলিল, আমাদের পূজণীয় দেবদেবীদের নিন্দা-मन्म, आमारित পूर्वभूक्षरम् तरहेब्ब्बी अभमान आमता किছूर्ड रतमाम् कतित না। আপনি আপনার আতৃপুত্রকে বারণ করুন, নতুবা তাহার এবং আপনার মোকাবিলায় রক্তারক্তির মাধ্যমে এক পক্ষ নিপাত হইয়া ঝগড়ার অবসান হইবে। এই কথা বলিয়াই কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তাহারা উঠিয়া চলিয়া গেল।

কোরেশ দলপতিদের ভীতি-প্রদর্শনে আবৃতালেব বিচলিত হইলেন; সমগ্র দেশ ও জাতির শক্তার প্রতিক্রিয়া তাঁহাকে প্রভাবাম্বিত করিল। আবৃতালেব নবীজীকে ডাকিয়া আনিলেন এবং বলিলেন, দেশের ও বংশের লোকজন আমার

নিকট আসিয়াছিল তাহারা এই এই বলিয়া গিয়াছে। স্তরাং তুমি নিজের উপরও রহম কর, আমার উপরও রহম কর; তুমি সংযত হও—আমার সাধ্যের অধিক বোঝা আমার উপর চাপাইও না।

আবৃতালেবের এই আলাপে নবীজী (দঃ) ধারণা করিলেন, চাচা আবৃতালেব বোধ হয় আমার সাহায্য সহায়তা হইতে অব্যাহতি পাইতে চান। তাই নবীজী মোস্তফা (দঃ) তাঁহার দৃঢ়তার আসল রূপ প্রকাশে স্পষ্ট ভাষায় দিধাহীনভাবে বলিলেন—"হে চাচা! মহান আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহারা যদি আমার দক্ষিণ হস্তে স্থ্য এবং বাম হস্তে চাঁদ আনিয়া দেয় আর বলে যে, আমি বেন আমার এই কর্ত্যা কাজ ত্যাগ করি আমি আমার কাজ—সত্যের সেবা এক মুহুর্ত্বের জন্মও ক্ষান্ত করিব না। হয় আল্লাহ আমার সাধনাকে জয়যুক্ত করিবেন, না হয় আমি ধ্বংস হইয়া যাইব।" এই কথা বলিয়া নবীজী মোস্তফা (দঃ) কাঁদিয়া দিলেন— তাঁহার অঞ্চ বহিতে লাগিল এবং আবৃ তালেবের সম্মুখ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যথন তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন তথন আবৃতালেব তাঁহাকে ডাকিয়া নিকটে আনিলেন এবং বলিলেন, হে ল্রাতুপুত্র! যাও এবং তোমার যাহা ইচ্ছা কর এবং যাহা ইচ্ছা বল। আল্লার কসম—আমি কোন অবস্থাতেই তোমাকে শক্ষর হাতে ছাড়িয়া দিব না। এই প্রসঙ্গে আবৃতালেব একটি পন্মও রচনা করিয়া সর্ব্বিত্র প্রচার করিয়া দিলেন।

وَ اللَّهِ لَن يُصِلُوا إِ لَيْكَ بِجَهُ عِهِمْ - حَتَّى أَوْسَّدَ فِي التَّوَابِ دَ نِيْنًا

আল্লার শপথ —বিরুদ্ধবাদীরা দর্বশক্তি ব্যয় করিয়াও আপনার পর্যান্ত পৌছিতে পারিবে না; যাবং না আমি মাটির নীচে দাফন হইয়া যাই।

فَا مُفِ لِا مُوكَ مَا عَلَيْكَ نَفَاضَةً ﴿ وَ أَبْشُو وَقَدِّ بِذَا لِكَ مِنْكَ عِيوْنَا

অতএব নির্ভিক চিত্তে আপনি আপনার কর্ত্তব্যে অগ্রসর হইতে থাকুন; ব্দেংবাদ গ্রহণ করুন এবং চক্ষু শীতল করুন—কোন বাধাই আপনাকে কিছু করিতে পারিবে না।

وُدُ مَوْتَنِيْ وَعَلِمْتُ ا نَتَكَ نَا صِحِيْ ... فَلَقَدَ صَدَ قَتَ وَكُنْتَ قَبْلُ ا مِيْنَا

আপনি আমাকেও আহ্বান জানাইয়াছেন এবং আমি জানি, আপনি আমার মঙ্গলকামী। নিশ্চয় আপনি সভ্য এবং পুকা হইতেই আপনি "আমীন" সভ্যবাদী।

وَ وَرَضْتَ دِيْنًا قَدْ مَرَ فَنَ بِا لَـَّا ﴿ مِنْ خَبِرْ ا دَيَانِ الْبَرِيِّةِ دِيْنًا

আপনি এক সুন্দর ধর্ম পরিবেশন করিয়াছেন; আমি উপলব্ধি করি, ঐ ধর্ম সকল জাতির ধর্মমত অপেক্ষা উত্তম।

লোকের লান-তান ও গালাগালির ভয় যদি আমার না হইত তবে নিশ্চয় আমাকে দেখিতেন, আমি সরল ও স্থন্ঠুরূপে এই ধর্ম্মতকে গ্রহণ করিয়া নিতাম। (বেদায়াহ ৩—৪২)

## আবুতালেবের সহিত তৃতীয় বৈঠক ঃ

মকায় আবৃতালেবের অসাধারণ প্রভাব ছিল, তাই কোরেশ দলপতিরা রাগের বশীভূত হইয়া হুমকি-ধমকির কথা বলিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু উহা শুধু তাহাদের অধৈর্য্য প্রকাশের কথা ছিল, বাস্তবায়িত হওয়ার মত কথা ছিল না। গরমের পর এইবার তাহারা ঠাণ্ডাভাবে আবৃতালেবের সহিত তৃতীয় বৈঠকে মিলিত হইল।

এইবার তাহারা ওমারাহ-ইবনে অলীদ নামক যৌবনের এক অতি সুশ্রী স্থানন যুবককে সঙ্গে আনিয়া আবৃতালেবের নিকট উপস্থিত করতঃ বলিল, এই যুবকটি আপনাকে নিদাবীরূপে দিয়া দিতেছি; তাহার পরিবর্ত্তে আপনি আপনার আতৃত্য, একে আমাদের হস্তে অর্পন করিয়া দিন। সেত আপনার এবং আপনার পুবর্বপুরুষদের ধর্মমত বিরোধী এবং আপনারই দলের মধ্যে ভাঙ্গন স্থান্টি করিয়া দিয়াছে এবং আমাদের সকলকে বৃদ্ধি-বিবেকহীন বলিরা প্রচার করিতেছে। আমরা তাহাকে হত্যা করিয়া দেই; আপনার কোন ক্তি হইল না—একজনের পরিবর্তে একজনকে আপনি পাইয়া গেলেন।

আবৃতালের বিশ্বয়ের সহিত এই প্রস্তার প্রত্যাখ্যান করত: বলিলেন, কি
অযৌজিক বিনিময়! আমার পুত্র তোমাদের হস্তে অর্পণ করিব হত্যার জ্ঞ্ম,
আর তোমাদের পুত্রের ব্যয়ভার আমি বহন করিয়া ঘাইব! খোদার কসম—
ক্মিনকালেও ইহা হইবে না। এইবারও আবার উত্তেজনার সহিত কোরেশ
দলপতিগণ নৈরাস্থ নিয়া চলিয়া গেল। (বেদায়াহ, ৩—৪৮)

# নবীজীর সহিত কোরেশদের সরাসরি কথাবার্ত্তা ও প্রলোভন দান ঃ

বার বার আবৃতালেবের সহিত মিলিত হইয়া ব্যর্থ হওয়ার পর কোরেশগ<sup>ব</sup> স্বয়ং রম্বলুল্লাহ ছালাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে সরাসরি প্রস্তাব পেশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করিল।

একদা কোরেশ দলপতিগণ সন্ধার পর কা'বা শরীফের নিকটে একত্রিত হ<sup>ইরা</sup> স্থির করিল, মৌহাম্মদকে (ছাল্লালাছ আলাইছে অসালাম) খবর পাঠাইয়া ডাকি<sup>রা</sup> আন এবং সরাসরি তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া যুক্তি-তর্কে তাহাকে নিরুত্তর কর যেন ওজর-আপত্তির কোন অবকাশ তাহার জন্ম না থাকে। সেমতে তাহারা নবীজীর নিকট লোক পাঠাইল এই সংবাদ দিল যে, আপনার বংশীয় মুর্বিবগণ আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্ম এক্তিত হইয়াছেন।

রস্থলনাহ (দঃ) তাহাদের হেদায়েতের প্রতি অত্যধিক লালায়িত ছিলেন; তিনি ভাবিলেন, হয়ত তাহাদের শুভবৃদ্ধির উদয় হইয়াছে। এই ভাবিয়া নবীজী (দঃ) ক্রত তাহাদের বৈঠকে আগমন করিলেন। তাহারা বলিল, আমরা আপনাকে সংবাদ দিয়াছি গেষ কথা শুনিবার জক্স—যাহাতে কোন ওজর-আপত্তির অবকাশ না থাকে। সমগ্র আরেবে আপনার তায় কোন মান্ত্র্য তাহার জাতির জন্ম মাথা ব্যথার কারণ হয় নাই; আপনি নিজের পূর্বপুরুষদেরে মন্দ বলেন, তাহাদের ধর্ম্মতের নিন্দা করেন, তাহাদেরকে বিবেক-বৃদ্ধিহীন বলেন, তাহাদের পৃদ্ধনীয় দেবদেবীকে গালি দেন—এই করিয়া আপনি আমাদের একভায় ভালন স্থি করিয়াছেন, যত রক্ম অনাচার এবং বিবাদ-বিরোধ আছে আপনি আমাদের ও আপনার মধ্যে সেই দ্বের স্থি করিয়াছেন।

আপনি যদি এই সব করিয়া থাকেন ধন লাভের আশায় ভবে আপনাকে এই পরিমাণ ধন যোগাড় করিয়া দেই যাহাতে আপনি আমাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ধনবান হইয়া যান। আর যদি আপনি প্রাধান্তের আশায় করেন ভবে আমরা আপনাকে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্দার রূপে বরণ করিয়া নেই। যদি রাজত্তের আশায় করেন ভবে আমরা আপনাকে আমাদের রাজা বানাইয়া নেই। আর যদি জিন-ভূতের তাছিরে আপনার বিকৃতি ঘটিয়া থাকে ভবে আমরা সর্বপ্রকার বায় বহনে আপনার চিকিৎসা করি; চিকিৎসা বিফল হইলে আমরা আপনাকে ক্ষমার্হ গণ্য করিব।

রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমার সম্পর্কে আপনাদের একটি কথাও সভানয়। ধনের আশায় বা প্রাধান্তের আশায় বা রাজ্জরে আশায় আমি কাজ করিতেছিনা। আমাকে আলাহ তায়ালা আপনাদের প্রতি রস্থলরূপে পাঠাইয়াছেন এবং আমাকে কেতাব দান করিতেছেন। তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন, আমি আপনাদেরে বেহেশতের পথ দেখাইয়া সুসংবাদ দেই এবং দোষধ হইতে সভর্ক করি। সেমতে প্রভুর দেওয়া দায়িত্ব আমি পৌছাইতেছি এবং আপনাদের মঙ্গল কামনা করিতেছি। যদি আপনারা আমার কথা আমার জিনিষ গ্রহণ করেন তবে আপনাদের ইহপরকালের সোভাগ্য লাভ হইবে। আর যদি প্রত্যাখ্যান করেন তবে আমি আল্লার আদেশ পালনে দৃঢ় ও ধৈর্যাধারী হইয়া থাকিব যাবং না আল্লাহই আপনাদের ও আমার মধ্যে শেষ ফয়ছালা করিয়া দেন। এর পর কোরেশ দলপতিরা কতকগুলি বাছল্য প্রস্তাবের অবতারনা করিল।
তাহারা বলিল, আপনি জানেন, আমাদের এই শহরটি অতি সঙ্কীর্ন, আমাদের
জীবনমানও অতি নিমের, আমরা গরীব; যেই প্রভু আপনাকে রস্থল বানাইয়া
পাঠাইয়াছেন তাঁহার নিকট আবেদন করুন, তিনি যেন আমাদের দেশের পাহাড়গুলি
হঠাইয়া দিয়া আমাদের দেশকে স্প্রশস্ত করিয়া দেন এবং আমাদের দেশে নদনদী প্রবাহের ব্যবস্থা করিয়া দেন যেরূপ সিরিয়া ও ইরাকে রহিয়াছে। আর
আমাদের বাপ-দাদা মৃত পূর্বপুরুষদেরকে জীবিত করিয়া দেন—তাঁহাদের নিকট
জিজ্ঞাদা করিব, আপনার দাবী সত্য কি মিথা। ?

রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তরে এত টুকুই বলিলেন যে, এই সব উদ্দেশ্যে আমি প্রেরিড হই নাই। যে ধন্মমত প্রদানে আল্লাহ আমাদিগকে স্বষ্টি করিয়াছেন আমি উহা নিয়াই আসিয়াছি; আপনারা উহা এহণ করিলে হনিয়া-আথেরাতের মঙ্গল হইবে, আর এহণ না করিলে আমি আল্লার আদেশের উপর অটল ধৈর্যাশীল হইয়া পাকিব যাবৎ না আল্লাহ শেষ ফয়ছালা করিয়া দেন।

অতঃপর তাহারা বলিল, যদি আমাদের জন্ম ইহা না করেন তবে আপনি
নিজের জন্ম এই আবেদন করুন, আপনার প্রভু যেন ফেরেশতা পাঠাইয়া দেন
যে আপনার সমর্থন করিবে। আর আপনার জন্ম বাগ-বাগিচা, স্বর্ণ-রোপ্যের
আট্টালিকা এবং ধন-দৌলতের খাজানা দান করেন যেন আপনাকে আমাদের স্থায়
জীবিকা উপার্জনে যাইতে না হয়। আপনার এই সব বৈশিষ্ট্য দেখিলে আমরা
বিশ্বাস করিতে পারিব যে, আপনি আল্লার রস্থল।

রম্মলুলাহ (দঃ) বলিলেন, আমি প্রভুর নিকট এই আবেদন করিতে পারিব না; প্রভু আমাকে এই জন্ম পাঠান নাই; এই সঙ্গে নবীজী (দঃ) আবৃতালেবের সহিত দ্বিতীয় বৈঠক কালের তাঁহার পূর্ব উক্তিরও পুনরাবৃত্তি করিলেন।

অতঃপর তাহারা বলিল, আমরা ত আপনার প্রতি ঈমান আনিব না; আপনি আমাদের উপর আসমান ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করুন। রস্ফুলুলাহ (দঃ) বলিলেন, এইরূপ কাজ ত আল্লাহ তায়ালার; তিনি যদি ইচ্ছা করেন করিতে পারেন।

এই ধরনের কথাবার্তার পর নবীন্ধী মোস্তফা (দঃ) তাঁহার আশার বিপরীত পরিস্থিতি দৃষ্টে অত্যস্ত মনক্ষুন্ন অবস্থায় গৃহে ফিরিয়া আদিলেন (বেদায়াহ, ৩—৫০)। এই শ্রেণীর কথোপকথনের আলোচনা পবিত্র কোরআনেও আছে—

وُقَالُوْ النَّى ذَّرُ مِنَ لَكَ حَتَى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ بِنَبُوْعًا \* اَوْتَكُونَ لَكَا مِنَ الْآرْضِ بِنَبُوْعًا \* اَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّا لَهُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ

السَّمَاءَ كَمَا زَمَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا اَ وْتَاْتِي بِاللَّهِ وَالْمَالِمُكَةَ قَبِيْلًا \*
اَ وْ يَكُونَ لَكَ بَيْتَ مَّنَ زُخْرِ فَ اَ وْ تَرْقَى فِي السَّمَاءَ - وَلَنْ تَّوُهِ فِي السَّمَاءَ - وَلَنْ تَّوُهِ فِي السَّمَاءَ - وَلَنْ تَوْهِ فِي السَّمَاءَ - وَلَنْ تَوْهُ فِي السَّمَا فَي السَّمَاءَ - وَلَنْ تَوْهُ فَي السَّمَاءَ وَلَنْ اللَّهُ اللَّ

"কাফেররা বলিল, আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব না যাবং না আপনি আমাদের জক্য প্রবাহিত করেন আমাদের দেশে নদ-নদী। অথবা আপনার জক্য আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান হয় যাহার মধ্যে নদী-নালা প্রবাহিত থাকে। কিম্বা আপনি আসমান ভাঙ্গিয়া আমাদের উপর ফেলিবার ব্যবস্থা করেন বা আল্লাহ এবং ফেরেশতা জামীনরূপে নিয়া আদেন। অথবা সোনা-চান্দির ঘর-বাড়ী আপনার হয়, কিম্বা আপনি আসমানে চড়িতে পারেন; আমরা আপনার আসমানে আরোহনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব না যাবং না আপনি তথা হইতে কোন লিপি নিয়া আদেন যাহা আমরা পড়িতে পারি। আপনি বলুন ছোব্হানলাহ; কি সব আশ্চার্যের কথা। আমি ত মামুষ শ্রেণীর রম্ম্ল বৈ নহি।" ১৫ পাঃ ১০ কঃ আর এই শ্রেণীর ফরমাইশ পুরণ না করা সম্পর্কেও আল্লাহ তায়ালার বক্তব্য

পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছে—

وَمَا مَنْعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْاَيْتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْآوَّلُوْنَ - وَاتَيْنَا ثُمُوْدَ النَّاقَةَ مَبْصِرَةً نَظَلَمُوْا بِهَا وَمَا نُـرُ سِلُ بِالْاَيْتِ اِلَّا تَخُويْغًا \*

"ফরমায়েশী মোজেযা প্রদানে একমাত্র বাধা ইহাই যে, পূর্ববর্তী লোকেরাও এইরূপ ফরমায়েশ করিয়াছিল এবং উহা পুরন করার পরও তাহারা সত্যকে অধীকার করিয়াছিল; (ফলে তাহারা ধ্বংস হইয়াছে। যেমন—) ছামূদ জাতীকে তাহাদের ফরমায়েশ অমুযায়ী উদ্ধী দিয়াছিলাম, সত্যকে তাহাদের চোখে প্রকাশ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা উহার সঙ্গেও অস্থায় করিয়াছিল (এবং ধ্বংস ইইয়াছিল)। মোজেয়া ত আমি শুধু সতর্ক করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করি। (সত্যকে ব্রিয়া নেওয়া এবং এহণ করা ত জ্ঞান-বিবেকের ছারা হইবে)। (১৫ পাঃ ৬ কঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ — আলাহ ভাষালার দাধারণ নিয়ম এই যে, ভাঁহার রম্বল্যে যদি কোন নিদ্ধান্তিত মোজেয়া সম্পর্কে চ্যানেজ বা ফরমায়েশ করা হয় এবং আলাহ ভাষালা রম্বলকে দেই মোজেয়া প্রদান করেন—এইরূপ ক্ষেত্রে দেই মোজেয়া প্রকাশের পরও সভ্যকে অধীকার করা হইলে আলাহ ভাষালার গলব সেই ক্ষেত্রে বিলম্ব করে না; অধীকারকারীদেরকে ধ্বংদ করিয়া দেওয়া হয়। যেরূপ ছামূদ ছাতি ভাহাদের নবী ছালেহ আলাইছেছালামকে বলিয়াছিল, এই পাহাড় বা বড় পাথরটি হইতে একটি উট বাহির করিয়া দেখাইতে পারিলে আমরা ঈমান প্রহণ করিব। আলাহ ভাষালার নিকট দোয়া করিয়া ছালেহ (আঃ) ভাহা করিলেন; ভাহাদের চোথের সম্মুথে এ পাহাড় বা পাথরটি কম্পমান হইয়া আসিল। কাফেররা উহাকে যাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিল; সভ্যকে গ্রহণ করিল না, ফলে সমগ্র জাতি ধ্বংদ হইয়া গেল। পবিত্র কোর খানে এই ঘটনা এবং এই শ্রেণীর আরও বহু ঘটনা বিস্তারিভরূপে বণিত হইয়াছে।

উল্লেখিত আয়াতে এই ঈদ্ধিতই দেওয়া হইরাছে যে, মক্কাবাদীদের ফরমারেশ পূর্ণ করা হইলেও তাহারা এই মুহুর্ত্তে সত্যকে এইণ করিবে না সে ক্ষেত্রে তাহারা অবিলম্বে ধ্বংস হইয়া যাইবে। অথচ আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরে সময় ও সুযোগ দেওয়ার ইচ্ছা রাখেন, তাই তাহাদের ফরমায়েশ পূর্ণ করা হয় নাই; রস্থলুল্লাহ (দঃ)ও সেই উভোগ নেন নাই।

হাদীছ শরীফে আছে—মক্কাবাসীর। রমুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিয়াছিল, আপনি ছাফা পর্বতকে ধর্ণে পরিণত করুন কিম্বা মক্কার পাহাড়গুলিকে হঠাইয়া দিন (যাহাতে আমরা ক্ষেত্ত খামার করিতে প্রয়াস পাই। তখন আলাহ তারালার তরফ হইতে) রমুলুলাহ (দঃ)কে বলা হইল, ইচ্ছা করিলে আপনি তাহাদের স্থোগ দেওয়ার পথ অবলম্বন করিতে পারেন। আর ইচ্ছা করিলে ভাহাদের ফরমায়েশ পূর্ণও করিতে পারেন, কিন্তু সে ক্ষেত্রে ভাহারা সভ্যকে অস্বীকার করিলে ধ্বংস হইবে যেরাণ তাহাদের প্রের্থ অনেক জাতি এই কারণে ব্যংস হইয়াছে। রমুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, না—আমি তাহাদের স্থোগ দেওয়ার পথই চাই। এই প্রসঙ্গেই আয়াত নাযেল হয়্ন । বিদায়াছ, ৩—৫২

# প্রাইভেটভাবে নবাজাকে প্রলুব্ধ কয়া ঃ

কোরেশ দলপতিদের উল্লেখিত আলোচনা বার্থ হওয়ার পর তাহারা আর একটি উত্যোগ নিল যে, নবীজীর বাড়ী যাইয়া প্রাইভেটভাবে প্রলোভন মূলক প্রস্তাব দানে তাঁহাকে প্রভাবাম্বিত করার চেষ্টা করা হউক। সে মতে একদা তাহারা প্রকলে পরামর্শে বিদিল এবং সিদ্ধান্ত নিল যে, আমানের মধ্যে সর্বাধিক বাকপটু, চতুর, পণ্ডিত শ্রেণীর এক ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হউক; দে যাইয়া ঐ লোকটার সহিত কথা বলিবে যে আমানের ঐক্য বিনষ্ট করিয়াছে আর আমানের ধর্মকে মন্দ বলে। দেমতে রবিয়ার পুত্র ওৎবাকে তাহারা এই কান্দের জক্য নির্বাচন করিল। ওৎবা নবীজীর নিকট যাইয়া বলিল, আপনি একটি কথার উত্তর দিন—আপনি উত্তম, না—আপনার পিতা আবহুয়াহ উত্তম ছিলেন ? আপনি উত্তম, না—আপনার দাদা আহত্তল মোতালের উত্তম ছিলেন ? আপনি উত্তম, না—আপনার দাদা আহত্তল মোতালের উত্তম ছিলেন গ্রাকী (দঃ) এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। ওৎবা বলিল, যদি তাহারা উত্তম ছিলেন তবে তাঁহারা ত এই সব দেবদেবীরই সেবাইত ছিলেন যাহাদের নিন্দা-মন্দ আপনি করিয়া থাকেন; আর যদি আপনি নিজকে উত্তম মনে করেন তবে সেই কথা স্পান্ট বলুন। আপনার আয় এমন পুত্র দেখি নাই যে নিজ বংশের ছর্ভাগ্যের কারণ হয়; আপনি আমাদের ঐক্যে ভালন স্প্রি করিয়াছেন, আমাদের পূজ্ণীয়দের নিন্দা-মন্দ করেন। আপনি সমগ্র আরবে আমাদেরে লজ্জিত করিয়াছেন; দর্বত্র বলা হয়, কোরেশদের মধ্যে একজন যাত্রকর হইয়াছে, কেহ বলে পাগল হইয়াছে ইত্যাদি।

অতঃপর ওৎবা তাহার আসল কথা প্রকাশ করিল—দে নবীজী মোন্তফা (দঃ)কে লোভ-লালসার ফাঁদে ফেলিবার অপচেষ্টা করিল। ধন, প্রাধান্ত ও রাজত্ব এই সর্ব্বোচ্চ লোভের বস্তু যাহার প্রস্তাব কোরেশ দলপতিগণ নবীজীর সন্মুখে প্রকাশ্য বৈঠকে দিয়া ছিল ওৎবা সেই প্রস্তাবই (Praivet Poshing রূপে) পেশ করিল এবং তহপরি একটি চতুর্থ বস্তারও লোভ দেখাইল।

প্রবাদে বলা হয়, अंदे कि हो। । ১-১- শ্রেত্যেক পাত্র হইতে এ বস্তুরই ফোটা নিগত হয় যাহা উহার মধ্যে থাকে।" ওংবা তাহার নিজ শ্রেণীর লোকদেরকে প্রলোভন দেখাইবার স্থায় অত্যস্ত নির্লজ্জভাবে ইহাও বলিল যে, আপনার যদি কামিনী-কাঞ্চনের মোহ থাকিয়া থাকে তবে তাহা বলুন; কোরেশদের মধ্যে যে কোন রূপসী আপনি পছন্দ করিবেন দশজন চাহিলে তাহাও সংগ্রহ করিয়া আপনার বিবাহে দিয়া দেওয়া হইবে।

নবীজী মোস্তফা (দঃ) গন্তীর স্বনে ভাহাকে জিপ্তাসা করিলেন আপনার বক্তব্য শেষ হইয়াছে ? ওংবা বলিল, হাঁ। নবীজী (দঃ) জ্ঞাত ছিলেন, ওংবা আরবের একজন স্থপণ্ডিত ও কবি ব্যক্তি; সে কোরআনের মাধুর্য্য ও লালিস্থ অমুধাবন করিতে পারিবে। তাই নবী (দঃ) ভাহার অশোভনীয় প্রলোভন প্রস্তাবে ক্ষুক্ত না হইয়া পবিত্র কোরআনের স্থদীর্ঘ অংশ ভেলাওয়াত করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। ২৪ পারা ছুরা হা-মীম্-সেছদার প্রথম ১০টি আয়াত ভেলাওয়াত করিলেন। উক্ত আয়াত সমূহে পবিত্র কোরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং উহার প্রতি লোকদের বিরোধিভার বিবরণ দানে নবীজীর কর্ত্ব্য ক্ষের্ব্র বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে যে—বলিয়া দিন,

আমি তোমাদেরই ন্থায় মানুষ শ্রেণীর, কিন্তু আমার নিকট আল্লার অহী আদে।
তোমাদের একমাত্র উপাস্থা ও পূজনীয় শুধুমাত্র এক আল্লাহ; অভএব তোমরা
সকলে একরোখাভাবে তাঁহারই প্রতি নিজ নিজ লক্ষ্য নিবদ্ধ রাথ এবং ক্রেটবিচ্যুতির জন্ম তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও। ভীষণ চূর্ভাগ্য ও আজাব ঐ
লোকদের জন্ম বাহারা আল্লার শরীক সাব্যস্ত করে, যাহারা আত্মশুদ্ধি করে না
এবং পরকালকে অম্বীকার করে। পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান গ্রহণ পূর্বক নেক
আমল করিবে তাহাদের জন্ম অফ্ররম্ভ প্রতিদান ও স্কুফল রহিয়াছে। অতঃপর
সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালাব অসীম কুদরতের বর্ণনা রহিয়াছে যে, তিনি আসমানজমিন, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্যা ও নক্ষত্র পর্যা করিয়াছেন-—সেই সর্বশক্তিমান
আল্লার সঙ্গে কুফুরী-শেরেকী করার উপর বিস্ময় প্রকাশ করা হইয়াছে। অতঃপর
সতর্ক করনে বলা হইয়াছে—যদি তাহারা আপনার কথা গ্রহণ না করে তবে
বিলিয়া দিন, আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিছেছি, এরপ আসমানী আজাব হইছে
যে আজাব "আ'দ" ও "ছামূদ" জাতিকে ধ্বংস করিয়াছিল।

নবীজীর ধারনা সত্য হইল—পবিত্র কোর মানের মাধূরী মাদকের স্থায় ওৎবাকে মত্ত করিয়া ফেলিল। সে জিজ্ঞানা করিল, একমাত্র এই মহারত্বই আপনার উদ্দেশ্য অন্ত আর কোন উদ্দেশ্য নাই ? নবীজী (দঃ) বলিলেন, না। তথন সে সোজা কোরেশ দলপতিদের নিকট চলিয়া গেল। ওৎবার উপর পবিত্র কোরআনের প্রতিক্রিয়া এরূপ পড়িয়াছিল যে, তাহারা তাহাকে দেখা মাত্র বলিয়া উঠিল, হায়! ওংবা ত পূর্বের ওংবা নাই; সে ত ধর্মত্যাগী (মোসলমান) হইয়া গিয়াছে! ওংবা তাহাদের নিকট বর্ণনা দিল, আমি তাঁহার—কালাম শুনিয়াছি, খোদার কসম, আমি এরপ বস্ত আর শুনি নাই। উহা কবিতাও নয়, যাত্রও নয়, মন্ত্রও নয়—উহা এক অতুলনীয় ভিন্ন জিনিষ। হে আমার জাতি! তোমরা আমার পরামশ প্রহণ কর; তোমরা মোহাম্মদকে (ছাল্লাল্ আলাইহে অসালাম) তাঁহার অবস্থার উপর স্বাধীন ছাড়িয়া দাও। খোদার কসম তাঁহার মূথে যে কালাম বা বাণী শুনিয়াছি অচিরেই উহা বিশ্বব্যাপী মহাআলোড়ন সৃষ্টিকারী হইবে। তোমরা তাঁহাকে তাঁহার কাজে স্বাধীন ছাড়িয়া দেওয়ার পর যদি আরবের অহ্য লোকেরা জাঁহার দফা-রফা করিয়া দেয় তবে তোমরা নিস্তার পাইলে, আর যদি তিনি সমগ্র আরবের উপর জয়ী হয় তবে তাঁহার সম্মান তোমাদের সম্মান, তাঁহার বিজয় তোমাদের বিজয়; কারণ, তিনি ভোমাদের বংশীয়। কোরেশরা ওৎবার এই উক্তি শুনিয়া বলিতে লাগিল, হায়; ওংবা! তোমার উপর ত মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইতে অসালাম) যাত্ ক্রিয়া করিয়া ফেলিয়াছে! ওংবা বলিল, আমার যাহা বলিবার বলিয়াছি। তোমাদের যাহা করার ইচ্ছা হয় করিতে পার। (সীরতে-মোস্তফা ১—১৩৭) ইুল্দীদের সহিত কোরেশদের যোগাযোগ ঃ

স্ব দিকের ব্যর্থতায় কোরেশরা বিচলিত হইয়া পড়িল; এইবার তাহারা সত্য-অস্ত্যের থোঁজ লাগাইবার উদ্যোগ গ্রহণ করিল। তাহাদের হুই ব্যক্তিকে ইন্থদী আলেমদের নিকট মদিনায় পাঠাইয়া দিল; তাহাদের নিকট নবীগণের অনেক ইতিহাস রহিয়াছে। তাহারা ইহুদী আলেমদের নিকট নবীজীর বিস্তারিত <mark>অবস্থা বর্ণনা করিয়া ভাঁহার সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা সকল</mark> বৃত্তাস্ত শ্রবনে বলিল, তাঁহার নিক্ট তিনটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, যদি তিনি ঐ সবের উত্তর দিতে সক্ষম হন ভবে বাস্তবিকই তিনি রস্কল। নতুবা মিখ্যা দাবীদার; চিন্তা করিয়া তোমরা তাহার সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। (১) অতীত যুগের কতিপয় যুবক যাহারা তাহাদের দেশ ও রাজশক্তির বিরুদ্ধে এক আল্লার প্রতি ঈমান লইয়া আত্মগোপন করিয়াছিল ( যাঁহাদেরে আছহাবে-কাহাফ বলা হয়—) তাঁহাদের বাস্তব ও মৃল্যবান ইতিহাস আছে; সেই ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিবে। (২) অতীতে একজন এমন বাদশাহ ছিলেন যিনি ছনিয়ার সমগ্র বসতি পর্যাটন করিয়া ছিলেন; ( যাঁহাকে জুলকরনাইন বলা হয়) তাহারও ইতিহাস আছে— সেই ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিবে। (৩) রুহ বা আত্মা কি জ্বিনিষ তাহাও জিজ্ঞাসা করিবে। এই ভিনটি প্রশের উত্তর দিতে সক্ষম হইলে প্রমাণ হইবে, বাস্তবিকই তিনি আলার রস্থল; তোমরা তাঁহার কথা গ্রহণ করিবে। আর উত্তর দানে সক্ষম না হইলে মিথ্যা দাবীদার প্রমাণিত হইবে; তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় তোমরা তাহার সঙ্গে তাহাই করিবে।

ব্যক্তিদ্বয় মকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কোরেশদের নিকট বলিল, সত্য-মিথ্যার বিচারের বিষয়বস্তু নিয়া আসিয়াছি—এই বলিয়া বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিল। কোরেশ দলপতিগণ ছুটাছুটি করিয়া নবীজী মোস্তফার নিকট উপস্থিত হইল এবং উক্ত তিন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল।

নবীজী (দঃ) একটু বেখেয়ালীর সহিত বলিয়া ফেলিলেন, আগামি কল্য তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিব। এইরপ ক্ষেত্রে "ইনশাআল্লাহ—যদি আল্লাহ তোফিক দেন" বলা প্রয়োজন সেই ব্যাপারে নবীজীর ক্রটি হইয়া গেল। আল্লাহ তায়ালা উহার পরিণতি হইতে নরীজী (দঃ)কে রেহায়ী দিলেন না; অহীর আগমন বন্ধ রহিল। নবীজীর আশা ছিল জিব্রিল (আঃ) আসিলেই কাফেরদের প্রশ্ন জ্ঞাত করিবেন বা এমনিতেই সর্ব্বিজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে অহী আসিয়া যাইবে এবং সব অবগত হইয়া তাহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া দিবেন, তাই তিনি বিলিয়াছিলেন, আগামি কল্য তোমাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া দিব। কিন্তু "ইনশা-আল্লাহ" না বলার কারণে দীর্ঘ পনর বা আঠার দিন জিব্রিলের আগমন স্থগিত

রহিল। আগামি কল্যের স্থলে যতই দিন কাটিতে লাগিল কাকেরদের জয়টাক পিটানো ততই বাড়িয়া চলিল যে, মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহ্ন আলাইহে অসাল্লাম) বলিয়াছিলেন, আগামি কল্যই আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন; অথচ দীর্ঘদিন চলিল তিনি উত্তর দানে সক্ষম হইলেন না। নবীজীও অত্যন্ত বিচলিত ও চিন্তিত হইলেন; এক দিকে অহীর আগমণ বন্ধ হওয়া অপর দিকে কাকেরদের ঢাক-ঢোল পিটাইরা হুর্ণাম ছড়ানো। পনর বা আঠার দিনের ভাের বেলা হইতে ঐ অবস্থা চরম আকার ধারণ করিল; ঠিক ঐ দিনই ছুবা কাহাফের স্থদীর্ঘ বর্ণনা প্রথম ও বিতীয় প্রশ্নের ঘটনাদ্বয়ের বিবরণে নাযেল রইল। উহার মধ্যেই নবীজী (দঃ)কে সর্ববিদার জন্ম সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল—

"কস্মিনকালেও কোন বিষয় সম্পর্কে এই কথা "ইনশাআলাহ" ব্যতিত বলিবেন না যে, আমি আগামি কল্য এই কাজ করিব; যদি ভুল হইয়া যায় ভবে যথাসত্তর স্মরণ করিয়া নিবেন আপনার প্রভুকে।"

এইছুরার মধ্যে বর্ণিত আছহাবে কাহাফের ঘটনা এবং বাদশাহ জুল-করনাইনের ঘটনা স্থণীর্ঘরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে ১৫ পারা ১০ রুকুর প্রথম আয়াতটি নাযেল হইল#—

তাহারা আপনাকে রুহ বা আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; আপনি উত্তরে বলুন, রুহ আমার প্রভুর আদেশে স্বষ্ট একটি বস্তা। (অর্থাৎ কোন metreal) উপাদান ছাড়া শুরু আল্লাহ তায়ালার "কুন—হইয়া যাও" আদেশে স্বষ্ট। বেহেত্র উপাদান ছাড়া স্বস্ট বস্তা, তাই উহা তোমাদের অথবা কোন মানুষের বোধগম্য হইবে না।) তোমাদিগকে অতি কুজ জ্ঞান-বিন্দুই দান করা হইয়াছে।

মদিনাতে স্বয়ং ইছদীরাও নবী (দ:)কে ক্ষ্ছ সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছিল তাছাদের উত্তর

দানেও মবী (দ:) এই আয়াত তেলওয়াত করিয়াছিলেন। বেদায়াছ ৩─৫৩

প্রশার্মের উত্তব পাইয়া সত্যকে উপলব্ধি করার স্থযোগ ভাহাদের হইয়াছিল,
কিন্তু তাহাদের পলীদ—অপবিত্র অন্তর সেই পথে অগ্রদর হইল না; ভাহারা
বিকল্প পথ আবিষাবের চেষ্টা করিল।

#### वाााम श्राप्तरी :

কোরেশ দলপতিগণ এক পর্য্যায়ে একটা আপোশ মিমাংসার প্রস্তাবপ্ত নবীজীর
নিকট পেশ করিল। তাহাদের প্রস্তাব ছিল এই যে, আমাদের উভয় পক্ষের
পরস্পর একে অক্টের ধর্ম মতের প্রতি শ্রাদ্ধাবান হইতে হইবে। সে মতে আমরা
এক বংসর আপনার খোলার উপাসনা করিয়া নিব; উহার বিনিময়ে আপনি
আমাদের দেবদেবীদের উপাসনা এক বংসর করিবেন—এইভাবে বংসরের পর
বংসর চলিতে থাকিবে। এই প্রস্তাব বাতিল ও প্রত্যাখ্যান করার জন্ম কোরআনের
ছুরা "কুল-ইয়া আইয়ুহাল-কাফেকন" নাযেল হয়; যার মন্ম এই—

আপনি বলিয়া দিন, হে কাফেরের দল। আমি উপাসনা করি না যাহাদের উপাসনা ভোমরা কর; ভোমরাও বন্দেগী কর না যাহার বন্দেগী আমি করি। (মামার ও ভোমাদের মধ্যেকার এই ব্যবধান চিরস্থায়ী; সংমিশ্রনের আপোষ ফুহুর পরাহত্তই নয় শুধু অসম্ভবও বটে।) ভোমাদের উপাস্তদের উপাসনা আমি করিব আর আমার উপাস্তের উপাসনা ভোমরা করিবে—এই পরিকল্পনা কথনও বাস্তবভার মুখ দেখিবে না। (হাঁ—এখনকার মত আপোশ এই হইতে পারে বে—) ভোমরা ত ভোমাদের ধন্মে স্বাধীন আছ; আমিও আমার ধন্মে স্বাধীন থাকিব। (আমি ভোমাদেরকে বাধা দিব না, ভোমরাও আমাকে বাধা দিবে না।)

## নির্য্যাতনের তুফান আরম্ভ হইয়া গেল :

মকাবাসীরা নবীজী মোন্তফাকে দমাইবার সর্বপ্রকার প্রচেষার বার্থ হইল; এই ব্যর্থতা তাহাদেরে বেসামাল করিয়া তুলিল। নবীজী মোন্ডফা ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের গোত্রীয় প্রভাব এবং আবুতালেবের স্থায় ব্যক্তির আগ্রায় বাহ্যিকরপে এক স্থকঠিন বাধা ছিল তাঁহার জীবন সংহার ব্যব্দ্থা গ্রহণে। ভাই অগ্রিমৃত্তি দম্যুদল লেলীহান হইয়া উঠিল নবীজীর শিষ্য ও ভক্তদের প্রতি; বিশেষতঃ যাঁহারা ছিলেন ত্বরল। দম্যুরা পরামর্শ করিয়া ছির করিল, মোন্দলমানদিগকে নানা অত্যাচারে জর্জবিত করিয়া ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করিতে হইবে। এই সঙ্কল্ল কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না; পুরা দমে চলিল অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নির্যাতন—যাহাতে অনেকে জীবনও হারাইলেন। কোরেশরা মোন্সলেমদের প্রতি কিরপ অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল কয়েকটি মাত্র দৃষ্টাস্তে ভাহা উপলব্ধি করা পাঠকের জন্ম সহজ হইবে।

সায়্যেদ্বনা বেলাল ৱাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনছ ঃ

তিনি ছিলেন আফ্রিকার কালা মামুষ; ম্কার দদ্শার এবং ইসলামের অহাতম শক্ত উমাইয়্যার ক্রীতদাস। সায়েত্যনা বেলাল (রা:) ইসলামের জন্ম অমানুষিক অত্যাচার ভোগে এবং সবর্বপ্রকার উংপীড়নের মধ্যেও দৃঢ়পদ থাকায় যে ইতিহাস স্ষ্টি করিয়া ছিলেন উহা নজীরহীন। বেলালের প্রভু নরাধম উমাইয়া যখন শুনিতে পাইল, তাহারই গৃহে তাহার দাস মোসলমান হইয়াছে তখন সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল। বেলালকে ডাকিয়া সমুখে আনিল এবং চাবুক লইয়া ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের স্থায় তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল। চাব্কের আঘাতে আঘাতে বেলাল রক্তাক্ত হইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে আহাদ্. আহাদ্—মাবুদ এক, মাবুদ এক এই শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়। বেলালের অনমনীয় ভাব দেখিয়া উমাইয়া৷ আরও ক্রোণ হইল—এত বড় আম্পদ্নি! অত্যাচারের মাতা আরও বাড়াইয়া দিল। ছপুর বেলা আরবের অগ্নিময় উত্তাপে প্রথর রৌদ্রে উত্তপ্ত পাথরের উপর উনুক্ত আকাশ তলে বেলালকে চিতভাবে শোওয়াইয়া দেওয়া হইত এবং বুকের উপর ভারী পাথরের চাপা দিয়া দেওয়া হইত যেন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে না পারে, কোন সময় তাপদক্ষ মরু বালুকার উপর এরপ অবস্থা করা হইত। এই অবস্থায় বেলালকে বলা হইড, বাঁচিতে চাহিলে গোহাম্মদের ( ছাল্লালাহু আলাইহে অসাল্লাম ) ধর্ম ত্যাগ কর, কিন্তু বেলালের মুখে একই শব্দ আহাদ, আহাদ।

কোন সময় গরুর কাঁচা চামড়ায় লেপটাইয়া কোন সময় লোহবম্ম পড়াইয়া অগ্নিবং রোদ্রে ফেলিয়া রাখা হইত; সর্বাবস্থায় বেলালের একই জপনা—আহাদ, আহাদ। এই শ্রেণীর লোমহর্ষক অত্যাচারেও যখন বেলালের জপে পরিবর্ত্তন আসিল না তখন পাষাও উমাইয়া। এক অন্তুত শান্তির ব্যবস্থা করিল। নিকুষ্ট পশুর স্থায় বেলালের গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাঁহাকে হুষ্ট ছেলেদের হাতে অর্পন করা হইত। ঐ নিষ্ঠুররা বেলালের গলহজ্ম ধরিয়া টানিতে টানিতে মক্কার পথে হৈ হৈ ববে তামাশা করিয়া বেড়াইত এবং টানিয়া হেচ্ড়াইয়া মারিয়া পিটিয়া আধমরা অবস্থায় সন্ধাবেলা বেলালকে উমাইয়ার বাড়ী দিয়া আসিত। রাত্রি বেলায় বেলাল যখন সারা দিন ক্ষুধার যন্ত্রণায় অবসন্ধ তখন তাঁহাকে এক সন্ধীর্ণ নির্জ্জন শ্রেকান্ত আবদ্ধ করিয়া চাবুক মারা হইত এবং বলা হইত এখনও ইসলাম ত্যাগ কর, কিন্তু বেলাল অনড় অটল।

কি দৃশ্য। কুধার তাড়নায় প্রাণ বাহির হইতে উন্নত, বেত্রাঘাতে দেহ জর্জ্জরিত রক্তঝরায় সর্বাক্ত অভিসিক্ত বটে, কিন্তু নরাধম উমাইয়ার কোন উদ্দেশ্যই সফল হয় না; বেলাল তাঁহার ধৈর্য্য দৃঢ়তা ও বিশ্বাসে পবর্বত সদৃশ্য, তাঁহার মুখে একই ঘোষণা—আহাদ, আহাদ, আহাদ। সায়েছনা বেলাল (রাঃ) অগ্নি পরীক্ষায় চরম সাফল্য লাভ করিলেন; আল্লাহ তায়ালার করুনা তাঁহার জল্ম নামিয়া আসলি। একদা আবুবকর (রাঃ) চলার পথে বেলালের মর্শ্যান্তিক ছর্দশা দেখিয়া দারুণ মর্শ্যাহত হইলেন। তিনি পাষণ্ড উনাইয়াকে বলিলেন, এই গরীবকে আর কত অত্যাচার করিবে ? তোর কি খোদার ভয় হয় না ? উমাইয়্যা বলিল, তোমরাই ত তাহাকে খারাব করিয়াছ; এখন তোমরাই তাহাকে ছাড়াইয়া নেও। আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, ভাল কথা—আমার একটি ক্রীভদাদ আছে তোমাদের ধর্মামতের এবং খুব শক্তিশালী; তাহার সঙ্গে বিনিময় করিয়া নেও। উমাইয়্যা সন্মত হইল; আবুবকর (রাঃ) ঐরপে সায়েয়্রনা বেলাল (রাঃ)কে ছাড়াইয়া আনিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন। সায়েয়্রত্না বেলাল (রাঃ) দোদলমানদের নিকট এতই সম্মানিত ছিলেন যে, ধলীফা ওমর রোঃ) বলিয়া থাকিতেন, আবুবকর (রাঃ) আমাদের সর্দার ও মহান তিনি আমাদের আর এক স্বর্ণার ও মহানকে মুক্ত করিয়াছেন। (সীরতে-মোন্তফা, ১—১৬০)

#### থাব্বাব (রাঃ)

ইসলামের জক্ম অগ্নি পরীক্ষার আর এক শিকার তিনি; উদ্মে-আনমার নামক এক ছরাআ নারীর ক্রীতদাস ছিলেন তিনি। সেই হতভাগিনী তাঁহাকে সর্বদা অত্যাচারে নপ্পিষ্ট করিত, এমনকি একদা জলস্ত অঙ্গার বিছাইয়া উহার উপর তাঁহাকে শোয়াইয়া দেওয়া হইল, আর এক পাষও তাঁহার বুকের উপর পা দিয়া চাপিয়া রাখিল। খাববাবের গায়ের চবিব বিগলিত হইয়া উহাতে সেই অগ্নি-অঙ্গার নিব্যাপিত হইল। খাববাব (রাঃ) বাঁচিয়া থাকিলেন, কিন্তু তাঁহার পিঠে ধ্বল ক্ষের আয় এ দাহের চিতু বিসয়া ছিল।

অনেক সময় তাঁহাকে লোহবর্ম পরাইয়া অগ্নিবং উত্তাপে ফেলিয়া রাখা হইত। কোন সময় উলজ শরীরে উত্তপ্ত বালুর উপর শোয়াইয়া রাখা হইত; চামড়ার নীচের চর্নিব বিগলিত হইয়া চামড়া বিদীর্ণ হইত এবং বিগলিত চর্নিব বহিয়া পড়িত। তাঁহার কোমরে এরূপ জখমের বহু চিহু বিগুমান ছিল। খলীফা ওমর (রাঃ) একদা তাঁহার অত্যাচারিত হওয়ার চিহু দেখিতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে নিজ কোমরের এ চিহু সমূহ দেখাইয়া ছিলেন। শেষ পর্যান্ত তাঁহার মালিক পাষ্ডিনীর অন্তর্মণ্ড ব্যুত্ত নরম হইতে বাধ্য হইল সে তাঁহাকে মৃক্তি দিয়া দিল।

# আন্থার পরিবার ঃ

ইসলামের জন্ম অকথ্য অভ্যাচার ভোগের আর এক শিকার আমার (রা:)
এবং তাঁহার মাভাপিতা। তাঁহার পিতার নাম "ইয়াসের" অন্ম দেশের বাসিন্দা;

ইয়াদের মন্ধায় আদিয়া আবু হোষায়ফা নামক ব্যক্তির দহিত বনুত্ব করেন এবং তথায়ই বসবাদ অবলম্বন করেন। আবু হোষায়ফার একটি দাদী ছিল "সুমাইয়া।" ঐ দাদীকে দে ইয়াদেরের নিকট বিবাহ দিয়া দেয়; তাঁহার গর্ভে আম্মার জন্ম লাভ করেন; এই সুত্রে আম্মার (রাঃ) আবু হোষায়ফার দাস প্রিগণিত হন, কিন্তু সে তাঁহাকে মুক্তি দিয়া দেয়।

আশার (রাঃ) এবং ভাঁহার মাতাপিতা সকলেই মক্কায় অভিশয় ত্বর্ব ল ও নিম্
শ্রেণীর পরিগণিত ছিলেন। ভাঁহারা তিন জনই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রত্যেকই
ভীষণভাবে অন্ত্যাচারিত হন; এমনকি সেই অন্ত্যাচারেই প্রথমত পিতা ইয়াসের
রোঃ) ইন্তেকাল করেন। অতঃপর একদা মাতা স্থমাইয়াা (রাঃ)কে অগ্নিবৎ রোজে
দাঁড় করিয়া শা স্ত দেওয়া হইতেছিল নর পিশাচ আবৃদ্ধলে ঐ পথে যাইতেছিল; সেই পাষও পিশাচ স্থমাইয়াা (রাঃ)কে ভাঁহার লজ্ঞাস্থানে বর্ষাঘাত করে;
তথায়ই তিনি শাহাদতবরণ করেন। অনেকের মতে ইসলামের পথে সবর্বপ্রথম
যাঁহার রক্তে জমিন রঞ্জিত হয় তিনি ছিলেন এই স্থমাইয়াা (রাঃ)। ইসলামের
পথে পিতা এবং মাতা উভয়েই ছনিয়া ত্যাগ করিলেন, আশার (রাঃ) বাঁচিয়া
আছেন; তাঁহার উপর অস্বাভাবিক অত্যাচার চলিল। তাঁহাকেও উত্তপ্ত বাল্র
উপর শোয়াইয়া রাখা হইত; কোন সময় জলস্ত অঙ্গার বিছাইয়া উহার উপর শোয়ানা
হইত। একদা এই অবস্থায় নবী (দঃ) তাঁহার নিক্ট দিয়া যাইতে ছিলেন; নবীজী
মোক্তফা (দঃ) স্বীয় মোবারক হস্ত তাঁহার মাথায় বৃলাইলেন এবং দোয়া করিলেন—
"হে আগুন! আশারের জন্ম শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হইয়া যাও; যেরপ ইবাহীমের জন্ম
হইয়াছিলে" (আলাইহেছালাম)।

আন্মার (রাঃ)কে তাঁহার পিতামাতাসহ একত্রে তিন জনকে শাস্তি দান অবস্থায় কোন কোন সময় নবীজী (দঃ) নিজ চোখে দেখিতেন। নবীজী (দঃ) ঐ অবস্থায় তাহাদিগকে বলিতেন, হে ইয়াসের-পরিবার; ছবর কর ধৈর্য্য ধর। কোন সময় দোয়া করিতেন—হে আল্লাহ! ইয়াসের-পরিবারের মাগফেরাত করিয়া দাও। কোন সময় নবীজী (দঃ) তাহাদের সোভাগ্যকে চরমে পৌছাইয়া বলিতেন, তোমবা সুসংবাদ গ্রহণ কর: বেহেশ্ত তোমাদের আকান্ধায় রহিয়াছে। (সীরতে মোস্তফা, ১—১৬২)

#### আবুফোকায়্ছা—্য্যাসার (রাঃ) ঃ

সায়্যেছনা বেলালের অত্যাচারী মনিব পাষও উমাইয়্যারই পুত্র ছাফ্র্য়ানের ক্রীতদাস ছিলেন আবৃফোকায়হা (রাঃ)। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে পাষও উমাইয়্যা তাঁহার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া-হেচড়াইয়া তাঁহাকে নির্ঘ্যাতন করিত। কোন সময় পায়ে লোহার বেড়ী লাগাইয়া উত্তপ্ত বালুর উপর অধঃম্ধী শোয়াইয়া রাখিত। একদিন ছ্রাত্মা উমাইয়া তাঁহাকে উর্দ্ধমুখী শোয়াইয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল; ঐ সময় পাপিপ্ট উমাইয়ার ভাতা আর এক নরাধম উবাই আদিয়া বলিল, আরপ্ত শক্ত ও কঠিনভাবে তাহার গলা টিপিয়া ধর। পাপিপ্ট উমাইয়া তাহাই করিল, এমন কি সকলেই ভাবিল, আব্ফোকায়হার জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া পাপিষ্টরা তথা হইতে চলিয়া গেল; তিনি সচেতন হইলেন এবং সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

আব্বকর (রাঃ) একদা তাঁহার চরম ছর্দশা দেখিয়া মর্মাহত হইলেন এবং তাঁহাকে ক্রয় করিয়া নিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন। (সীরতে-মোস্তফা ১,-১৬৪)

### যনীৱাহু ৱাজিয়ালাহু তায়ালা আনহাঃ

তিনিও ক্রীতদাসী ছিলেন; ইসলামের অপরাধে তাঁহার উপরও অমান্থবিক অত্যাচার হইতে লাগিল। অসহনীয় অত্যাচারের ফলে তাঁহার চক্দুদ্ব বিনষ্ট হইয়া গেল; পাষণ্ডরা বলিতে লাগিল, আমাদের দেবী "লাং" এবং "ওজ্জা" তাহাকে অন্ধ করিয়া দিয়াছে। তিনি বলিলেন, লাং ও ওজ্জা ত এরপ অপদার্থ যে, তাহাদের পূজারী সম্পর্কেও তাহাদের কোন থবর নাই। আমার যাহা হইয়াছে আল্লার আদেশে হইয়াছে; আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিলে আমার চক্ষু ভালও হইয়া যাইতে পারে। সত্য সত্যই ঐ দিনই ভোর বেলা নিজা হইতে উঠিলে তাহার চক্ষুদ্বয় সম্পূর্ণ ভাল ছিল। তাঁহাকেও আব্বকর (রাঃ) ক্রেয় করিয়া মুক্তি দান করিয়াছিলেন। (সীরতে-মোস্তফা, ১—১৬৫)

এতন্তির নাছদিয়াছ এবং তাঁহার কন্তা, লবীনা, মোয়ামেলিয়ায়াই, উন্মে-আব্স—
তাঁহারা সকলেই ক্রীতদাসী ছিলেন এবং মোসলমান হওয়ার অপরাধে অত্যাচারের
ছাঁতাকলে পিপ্ত হইতেছিলেন। আবুবকর (রাঃ) একে একে প্রভােককেই ক্রয়
করিয়া মুক্তি দান করতঃ নির্যাতিন হইতে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।
বেরূপ পুরুষদের মধ্যে বেলাল, আবুফোকায়হা এবং আমের ইবনে ফোহায়রা
তাঁহারাও ক্রীতদাস ছিলেন; মোসলমান হওয়ার অপরাধে অত্যাচারে নিজ্পেযিত
ইইতেছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেককে আবুবকর (রাঃ) ক্রয় করিয়া মুক্তিদানে অত্যাচার
হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। (সীরতে-মোস্তফা, ১—১৬৬)

ছনিয়ার কোন লাভ বা স্বার্থ ছাড়া শুধু নিপীড়িত মোসলমানকে উদ্ধারকরণে আব্বকর (রাঃ) তাঁহার ধন এইরূপ অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন। নবী (দঃ) তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, "আমার উপর জান-মালের সর্বাধিক উপকার যাঁহার রহিয়াছে ভিনি হইলেন আয়ুবকর" (রাজিয়াল্লাছ ভায়ালা আনছ)।

يَخَافُ إِلاَّ اللَّهُ وَالذِّ ثُبَ عَلَى غَنَهِ ﴿ وَلَكِنَّكُمْ نَسْتَعْجِلُونَ \* )

অর্থ-খাববাব (রাঃ) ি বর্ণনা করিয়াছেন, (যথন আমরা মৃষ্টিমেয় ইসলাম গ্রহণকারী লোক মোশরেকদের জুলুম অত্যাচারের ষ্টিম রোলারে নিংপ্রবিত হইতে ছিলাম তথনকার ঘটনা—) একদা হ্যরত নবী ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লাম কা'বা গৃহের ছায়ায় স্বীয় চাদর খানা মাথার নীচে দিয়া শোয়া অবস্থায় ছিলেন। তথন আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, (আমরা ত কাফেরদের অত্যাচারে নিংশেষ হইয়া যাইতেছি;) আমাদের জ্ব্যু আল্লার নিকট দোয়া করুন, আল্লার নিকট সাহায্য তলব করুন! এত্তুবণে হ্যরত (দঃ) শোয়াবস্থা হইতে উঠিয়া বিসিলেন এবং (রাগের দরুন) তাঁহার চেহারা মোবারক রক্তবর্ণ হইয়া গেল। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমাদের পুর্বেও ঈমান ও ইসলামের জ্ব্যু মানুষকে বহু কপ্ত যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছে—এক একজন মানুষকে দ্বীন ও ঈমান হইতে ফিরাইবার জ্ব্যু লোহার চিরুণী দ্বারা শরীরের মাংস ও হাড়ের উপরের মাংসপেশী পর্যান্ত আঁচড়াইয়া ফেলা হইত; এত কপ্ত যাতনাও তাহাকে দ্বীন-সমান হইতে ফিরাইতে পারিত না এবং (জমিনের মধ্যে তাহার পা গাড়িয়া\*) করাত দ্বারা মাধা হইতে চিরিয়া তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া

বন্ধনীর মধ্যবত্তী বাকাটি ৫১০ পৃষ্ঠার বেওয়ায়াতে উল্লেখ আছে।

<sup>ী</sup> থাঝাব (রা:) বিশিষ্ট ছাছাবী ছিলেন, তির্নি প্রাথমিক ইসলাম গ্রহণকারীদের অশুত্ম একজন ছিলেন। তিনিও বেলাল রাজিয়াল্লাছ তারালা আনহর স্থায় কাফেরদের অমাস্থবিক অত্যাচারে নিম্পেবিত হইয়াও ধীন-ঈমানকে আঁকড়াইয়া ছিলেন; পূর্ণ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

ফেলা হইত, তাহাও তাহাকে দ্বীন-ঈমান হইতে ফিরাইতে পারিত না-সব কিছু স্থ্য করতঃ দ্বীন-ঈমানকে অঁাকড়াইয়া থাকিত।

(তোমরা ধৈর্য্য ধর, দ্বীন-ইসলামের এই অবস্থা থাকিবে না,) নিশ্চয় নিশ্চয় আল্লাহ তারালা দ্বীন-ইসলামকে অতিশয় শক্তিশালী করিবেন, সারা বিশ্বে ইহার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এমনকি একজন মোসলমান ইয়ামন দেশের সানা এলাকা হইতে স্থূদ্র হাজ্রামউত পর্যান্ত একা একা ছফর করিতে পারিবে; এক আল্লাহ ভিন্ন এবং বন-জঙ্গলের বাঘ-ভালুক ছাড়া কোন মানুষের ভয় তাহাকে করিতে হইবে না। (দ্বীন-ইসলামের এইরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি ও শান্তির দিন নিশ্চয় আসিবে, অবশ্য উহা একটু সময় সাপেক।) কিন্তু তোমরা ঐ অবস্থা অতি তাড়াতাড়ি চাহিতেছ ( যাহা বাঞ্নীয় নহে—তোমাদিগকে সময়ের অপেকার रिर्धा भारत कतिए इटेरव।)

#### পরীক্ষার ফল ঃ

হেনা বা মেহেদি পাতা হুলালীদের হাতকে কত স্থুন্দর রং দেয়; পেষিত না হইয়া कि (मरे भाजा के ता निष्ठ भारत ? عدا على جانے كے بعد निष्ठ भाजा के ता निष्ठ भारत ? "পেষিত হওয়ার পরেই হেনার রং বিকশিত হয়।" ইদলামের অণ্ঠ্ব প্রাণশক্তিও ঠিক তদ্রপই। ইসলামের জন্ম নিম্পেষণের মাত্রা যতই বাড়িতে থাকে ভিতর হইতে থাঁটী ইদলামের শক্তি ততই প্রকাশ পাইতে থাকে। ইতিহাস এইরূপ একটি নজীরও পেশ করিতে পারিবে না যে, ঐ সকল অমায়ুষিক উৎপীড়ন ও নির্যাতনে মোদলমান একটি প্রাণীও ইদলাম হইতে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হইয়াছিল। ত্রাচার বিধন্মীরা ভাহাদের পাশবিকতা প্রকাশের শক্তির স্বর্ণেষ বিন্দু ব্যয় করিত আর ইসলামের অনুরক্ত ভক্তগণ আত্মত্যাগ, স্তানিষ্ঠা এবং অসাধারণ সহিফুতার সহিত ইসলামের গৌরব ও মহিমা অকাতরে প্রকাশ করিয়া যাইতেন। كذلك الايهان اذا خالط بشاشته القلوب अमान ७ इमनारमत व्याजा-প্রতিভা যখন অস্তুরে বদ্দমূল হইয়া যায় তথন উহার স্থিরতা এইরূপ পর্বেৎ সদৃশই হইয়া থাকে" ( ৬ নং হাদীছ জ্বন্তব্য )।

# সম্রান্তগণের উপরও অত্যাচার :

বলা বাহুল্য—শুধু কেবল নিঃস্ব দরিত তুর্বল মোসলমানদের উপরই অভ্যাচার উৎপীড়ন সীমাবদ্ধ ছিল না। দেশ জোরা যখন মোসলমানদের উপর অত্যাচারের ঝড় স্ষ্টি হইল এবং অত্যাচারিরা উগ্র হইয়া পড়িল তথন উত্তেজনার মূথে সম্ভ্রাস্ত ব্যক্তিগণও কোন কোন ঘটনায় অমাতুষিক অত্যাচারের কবলে পতিত হইলেন।

আব্বকর সিদ্দীক রাজিয়ালাভ ভায়ালা আনভর একটি ঘটনা—মোসলমানদের সংখ্যা চল্লিশ পৌছিতেছে এই সময় আবৃবকর (রাঃ) অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, ইসলামের আহ্বান প্রকাশ্যে চালাইবার। নবী (দঃ) প্রথমে অস্বীকার করিলেন, কিন্ত আব্বকরের পীডাপীডিতে পরে তাহা মঞ্জর করিলেন। এমনকি সকল মোসলমানগণ সহ হরম শরীফের মসজিদে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রকাশ্য ভাষণ দানে আববকর দণ্ডায়মান হইলেন। একজন মোদলমানের পক্ষ হইতে ইদলামের সাধারণ বক্তৃতা সবর্বপ্রথম উহাই। বক্তৃতা শুধু আরম্ভই ছিল তৎক্ষণাৎ কাফের-মোশরেক দল চতুর্দিক হইতে মোদলমানদের উপর ঝাপিয়া পড়িল। আবুবকর (রাঃ) বিশিষ্ট সম্রান্তরপে গণ্যমাত্য ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু উত্তেজনার মুথে তিনিও রেহাই পাইলেন না—তাঁহার উপরও ভীষণ প্রহার পড়িল। বেদম প্রহারে তাঁহার মুখমগুল পর্যান্ত এরপ জখম ও রক্তাক্ত হইল যে, ভাঁহাকে চেনা যাইত না, তিনি বেহুশ হইয়া পিড়িয়া গেলেন। তাঁহার বংশের লোকেরা সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিল এবং অচৈত্রস্থ অবস্থায় তাঁহাকে উঠাইয়া বাড়ী নিয়া যাওয়া হইল। কাহারও আশা ছিল না যে তিনি এত আঘাতে বাঁচিতে পারিবেন; তাই তাঁহার বংশের লোকেরা ঘোষণা দিল, যদি আব্বকরের মৃত্যু হইয়া যায় তবে প্রতিশোধে আমরা রবিয়া-পুত্র-ওৎবাকে পুন করিব, কারণ আব্বকর (বাঃ)কে প্রহারে দে-ই দবর্বাগ্রে ছিল।

আব্বকর (রা:) সারাদিন অচেতন অবস্থায় রহিলেন, এমনকি শত ভাকিলেও উত্তর পাওয়া যাইত না। সন্ধার দিকে ডাক দেওয়া হইলে তিনি কথা বলিলেন; চেতনা লাভের পর তাঁহার সর্বপ্রথম কথা ছিল এই যে, নবীন্ধীর কি অবস্থা ?

এই কথায় বংশের লোকেরা ভীষণ ছঃখিত ও বিরক্ত হইল যে, যাহার সঙ্গে থাকায় এত বিপদ এই মৃহুর্ত্তে আবার তাহারই নাম। বিরক্ত হইয়া সকলে তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেল; তাঁহার মাতাকে বলিয়া গেল যে, তাঁহাকে কিছু খাওয়াইবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার মাতা কিছু খাত তৈরী করিয়া আনিলে তিনি মাতাকে পুন: জিজ্ঞাসা করিলেন, নবীজীর অবস্থা কি ? বিরক্তির সহিত মাতা বলিলেন, আমি তাহা কি জানি ?

উদ্মেজমীল নামী এক মোসলমান মহিলা ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার ইসলাম সাধারণভাবে গোপন রাথিয়াছিলেন। আব্বকর (রা:) তাঁহার ইসলাম জ্ঞাত ছিলেন, তাই তিনি আশা করিলেন, ঐ মহিলা হয়ত নবীজীর সংবাদ নিশ্চয় জ্ঞাত হইবেন। সে মতে আব্বকর (রা:) তাঁহার মাতাকে বলিলেন, আপনি উদ্মে-জমীলের নিকট যাইয়া নবীজীর অবস্থা জ্ঞাত হইয়া আসুন, তারপরে আমি খানা খাইব। মা তাহাই করিলেন, কিন্তু তিনি উদ্মে-জমীলের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নবীজীকে চিনেন বলিয়াও স্বীকার করিলেন না। তবে তিনি বলিলেন, তোমার

পুরের সংবাদে মনে খুব ব্যথা লাগিয়াছে; চল আমি তাহাকে দেখিয়া আসিব। উদ্দ-জমীল (রাং) আবুবকর (রাঃ)কে দেখিয়া কাঁদিয়া দিলেন; আবুবকর (রাঃ) তাঁহাকে নবীজীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গোপনে আবুবকরের মাতার ভয় প্রকাশ করিলেন। আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, তাঁহার কোন ভয় করিও না, তখন উদ্দে-জমীল বলিলেন, নবীজী (দঃ) অক্ষত ও সুস্থ আছেন। আবুবকর জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এখন কোথায় আছেন ? উদ্দে-জমীল বলিলেন, তিনি এখন আরকামের গৃহে আছেন। তখন আবুবকর (রাঃ) কসম করিয়া বলিলেন—যাবৎ নবীজীকে তুই নয়নে না দেখিব তাবৎ কোন পানাহার গ্রহণ করিব না।

এই অবস্থায় আব্বকর পানাহার গ্রহণ করিবেন না—ইহা কি মায়ের প্রাণ মানিয়া লইতে পাবে ? রজনী বখন গভীর হইয়া আদিল; লোকজনের চলাচল বন্ধ হইয়া গেল তখন মা আব্বকর (রাঃ)কে গোপনে আরকামের গৃহে পৌছাইলেন। নবীন্ধী (দঃ)কে পাইয়া আব্বকর (রাঃ) তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন; নবীন্ধী (দঃ)ও আব্বকরকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিলেন। উপস্থিত মোসলমানগণও আব্বকর (রাঃ)কে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতেলন; কারণ তাঁহার অবস্থা দেখাও অসহনীয় ছিল।

আব্বকর (রাঃ) ঐ সময়ই স্বীয় মাতার ইসলামের জন্ম নবীজীর নিকট দোয়ার দর্খাস্ত করিলেন। নবীজী (দঃ) দোয়া করিলেন এবং তাঁহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইলে তৎক্ষণাৎ তিনি মোসলমান হইয়া গেলেন। (হেকায়াতে-ছাহাবা—৩০৩)

এত ত্তির অভিজাত সম্ভ্রাস্তদের কেই মোসলমান ইইলে তিনি দূর্বলদের স্থায় যত্রতত্র সকলের যথেচ্ছ ত্র্ব্যবহারের শিকার না ইইলেও নিজ গোত্রীয় ও বংশীয় লোকদের দারা এবং আত্মীয়-সজনের দারা অবশ্যই উৎপীড়িত হইতেন।

ওসমান (রাঃ) মকার একজন বিশিষ্ট সম্রান্ত ও সম্পদশালী লোক ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলে তাঁহার বংশীয় লোকেরা তাঁহার উপর ক্ষেপিয়া উঠিল; তাঁহার পিতৃব্য হস্তপদ বাধিয়া তাঁহাকে নির্মমভাবে প্রহার করিত। তাহাদের অত্যাচারে তিনি বাধ্য হইয়া সন্ত্রীক দেশ ত্যাগ করতঃ আবিসিনিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

নরাধম নরপিশাচরা মোদলমানদের প্রতি অত্যাচার করিতে করিতে এতই উপ্র ও উন্মাদ হইয়া পড়িল যে, স্বয়ং নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাল্ছ আলাইতে অদাল্লামের জীবনেও নানারূপ কন্ট-ঘাতনার স্বষ্টি করিতে লাগিল। হ্যরতের ঘরে-ছ্য়ারে মরা-পঁচা, গান্ধ-গলিত ফেলিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল (ত্বকাতে-ইবনে দায়াদ ১—২০১)।

পথে ঘাটে হযরতের মাধার উপর ধৃগা-বালু ছুড়িয়া মারিত এবং তাঁহার উপর আঘাত করিতে এবং তাঁহাকে উৎপীড়ন উত্ত্যক্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

প্রথম খণ্ড হাদীছ ১৭১ নং হাদীছে তাহাদের ঐরপ একটি জ্বস্থ ঘটনার বিবরণ রহিয়াছে। নিমের হাদীছটিও উহারই নমুনা—

অর্থ-ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, (প্রাথমিক অবস্থায় ইনলাম গ্রহণকারীদের অশ্বতম ছাহাবী) আবহুল্লাহ ইবনে আমর (রা:)কে আমি বলিলাম, মন্ত্রার মোশরেকরা নবী ছাল্লাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের উপর যে অমামুষিক জুলুম-অত্যাচার করিয়াছে উহা হইতে একটা জ্বণ্যতম ঘটনা শুনান ত।

তিনি বলিলেন, একদা নবী (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের হাতীমে নামায পড়িতে ছিলেন। হঠাৎ ছপ্ত ওকবাছ ইবনে আবী-মোয়া'য়েৎ তথায় আদিয়া হ্যরতের কাপড় গলায় জড়াইয়া ভীষণভাবে হ্যরতের গলায় চিপা দিল।

আবুবকর (রা:) দৌড়িয়া আসিলেন এবং ওকবার কাঁধে ধরিয়া ধাকা দিয়া তাহাকে নবী (দ:) হইতে হটাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, তোমরা একটি লোককে এই জন্ম মারিয়া ফেলিতে চাও যে, তিনি বলেন, আমার প্রভূ-পর্ভয়ারদেগার আল্লাহ; অপচ তিনি তাঁহার দাবীর উপর ভোমাদের প্রভূব তর্ফ হইতে কত কত উজ্জ্বল প্রমাণ পেশ করিয়াছেন!

হধরত রম্ব্লাহ (দ:) এবং ছাহাবাদের উপর মোশরেকদের তর্ফ হইতে যে সব লোমহর্ষক জুল্ম-অত্যাচার হইয়াছিল উহা ইসলামের ইতিহাসে রক্তাক্ষরে বর্ণিত রহিয়াছে। এ স্থলে ঐ সবের নমুনা উল্লেখ করিলেও উহাতেই বড় বই হইয়া যাইবে। মোট কথা এই যে, নব্যতের চতুর্থ বংসর হইতে ঐসব জুল্ম-অত্যাচার আরম্ভ হয় এবং ক্রমান্বয়ে উহা বিভিষিকাম্য় স্মাকার ধারণ করিতে থাকে। আবুতালেব কর্ত্বক হযৱতকে রক্ষা করার ভার গ্রহণঃ

মোদলমানদের সেই ঐতিহাসিক ছেন্দিনে কভেক জন মোদলমান ছিলেন বেলাল (রাঃ) ও ছোহায়েব রাজিয়াল্লাভ তায়ালা আনত্র ছায় কীতদাস শ্রেণীর, তাঁহাদের উপর ত জুলুম-অত্যাচারের কোন সীমাই ছিল না। তত্রপ যাঁগারা মুক্ত কিন্ত তুর্বল শ্রেণীর ছিলেন ভাঁহাদের উপরও পৈশাচিক অত্যাচারই হইভেছিল। আর যাঁহারা প্রভাবশালী ছিলেন তাঁহাদের উপরও অভ্যাচার হইত, কিন্তু তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও গোত্রীয় রক্ষাবৃহ্য কিছুট। সহায়কের কাব্দ করিত। বিশেষতঃ হ্ষরত রস্থলুরাহ ছাল্ল লাভ আলাইহে অসালামের পক্ষে এরপ সহায়ভার অছিলা আলাহ তায়ালার বিশেষ কুনরতের দীলাই ছিল—

হ্যরতের পিতার স্থলে তাঁহার লালন-পালনের ভার বহনকারী দাদা আবহুল মোত লেবের মৃত্যুও হ্যরতের শৈশবকালে হইয়া যায়, তৎপর হ্যরতের চাচা <mark>আবৃতালেব তাঁহার লালন-পালনের ভার লইয়াছিলেন। আট বংসর বয়স হইতে</mark> হ্ষরতের স্থায় চরিত্রবান ছেলের লালন-পালনকারী আবৃতালেবের অন্তর হ্যরতের মায়া-মহব্বত ও স্নেহ-মমতায় পরিপূর্ণ ছিল এবং দীর্ঘ দিনের এই স্নেহ-মমতার ছাপ তাঁহার অন্তরে এমন ভাবে পাকা পোক্তা হইয়া গিয়াছিল যে, কোন পরিস্থিতিতেই তিনি উহাকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না।

হ্যরত ছাল্লাল্ আলাইহে অসালামের এই ছিদিনে আবৃতালেবের সেই অকৃত্রিম স্থেহ-মমতাকেই আলাহ তায়ালা হ্যরতের জন্ম বাহ্যিক রক্ষাবৃহ্য বানাইয়া দিলেন। তখন আবৃতালেব মকার মধ্যে একজন অক্তভম শক্তিশালী ও প্রভাবশালী সরদার পরিগণিত ছিলেন। ভাঁহার ইশারার উপর কোরায়েশ বংশীয় বৃহত্তম ছুইটি গোত্র বন্ধ হাশেম ও বন্ধ-মোতালেবের প্রতিটি মারুষ জীবন দানে দাঁড়াইয়া যাইত। সেই আবৃতালেব হধরতের রক্ষণাবেক্ষণে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। এই বিষয়টি মকার মোশরেকদের পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়া দাড়াইল। ভাহারা ব্যক্তিগত ভাবে এবং একাধিকবার প্রতিনিধিত্ব মূলক রূপে আবৃতালেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে বারণ করার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল।

মোশরেকরা হযরতের বিরুদ্ধে যভই ষড়যন্ত্র আঁটিল আবুভালেব ভতই হযরতের সাহায্যে দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেন, এমন্কি শেষ পর্যান্ত আবৃতালেব মক্কাবাসীদের মোকাবিলায় স্বীয় শক্তিকে দৃঢ়ভর করার জন্ম বনী-হাশেম ও বনী-মোতালেবের সকলকে একত্রিত করিয়া হযরতের সাহায্যের জক্ম আগাইয়া আসিতে উদ্বৃদ্ধ করিলেন। সকলেই তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিল এবং সমবেতভাবে সর্ববিস্থায় হ্ষরতকে সাহায্য সহায়তা করার ঘোষণা জারী করিয়া দিল।

# নবুয়তের পঞ্চম বৎসর—আবিসিনিয়া বা হাব্সায় হিজর্ত (৫৪৬ পঃ)

মকার প্রভাবশালী ছইটি গোত্র বনী-হাদেম ও বনী-মোত্তালেবের শক্তি ও সমর্থনে পুষ্ট আবৃতালেবের সাহায্য সহায়ভার দক্ষন হয়রত রস্থলুলাহ ছাল্লালাছ আলাইহে অসালামকে মোশরেকগণ তাহাদের ইচ্ছামুরূপ জুলুম-অত্যাচার করিতে কিছুটা বাধার সম্মুখীন হইয়া ছাহাবীগণের উপর তাহাদের সমুদ্য ঝাল মিটাইবার উন্মাদনায় মত্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের উপর এমন ভাবে অত্যাচারের ঝড় বহাইয়া দিল যে, উহা সহা করিয়া নেওয়া কোন প্রাণীর পক্ষেই সাধ্যকর ছিল না।

ভত্পরি বড় কপ্ট মোদলমানদের এই ছিল যে, তাঁহারা সকলে এবাদং-বন্দেগী আদায় করার স্থযোগ পাইতেন না, কোরআন পাঠ করিতে পারিতেন না। দৈহিক নির্যাতন অপেক্ষা এই নির্যাতন মোদলমানদের পক্ষে অধিক বেদনাদায়ক ছিল।

এতদৃষ্টে হযরত রস্থলুলাহ (দঃ) ছাহাবীগণকে বলিলেন, যাহার ইচ্ছা হয় জীবন বাঁচাইয়া স্বীয় দ্বীন-ঈমান রক্ষার জন্ম আবাসিনিয়ায় চলিয়া যাইতে পার। তথাকার শাসনকর্তা একজন স্থাকৃতির লোক, দে কাহারও উপর কোন জুলুম-অত্যাচার করে না। নব্যতের পঞ্ম বংসর রজব মাসে হ্যরত রস্ত্লাহ (দ:) এই অনুমতি প্রদান করেন, দেমতে ছাহাবীগণের মধ্যে হইতে বার জম আবিসিনিয়ায় হিজরত করিলেন। তন্মধ্যে মাত্র চার জন নিজের সঙ্গে স্ত্রীকেও লইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং আট জন স্ত্রী-পুত্র সব্ব বিভাগে করতঃ নিঃসঙ্গরূপেই হিজরত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ মত অনুসারে মোট ধোল জনের একটি দল মকা ত্যাগ করত: আবিদিনিয়ার দিকে রওয়ানা হইলেন। (১) ওদমান গনী (রাঃ) (২) এবং তাঁহার ন্ত্রী হযরতের কন্তা রোকেয়া (রাঃ) (৩) আবু হোজায়ফা (রাঃ) (৪) এবং তাঁহার ন্ত্রী সাহলা বিনতে সোহায়ল (রাঃ) (৫) আবু সালামাহ (রাঃ) (৬) এবং তাঁহার স্ত্রী উদ্মে-সালামাহ (রাঃ) (৭) আমের ইবনে রবীয়া'হ (রাঃ) (৮) এবং তাঁহার স্ত্রী লায়লা (৯) সোহায়েল (রাঃ) (১০) আবু সোবরাছ (রাঃ) (১১) হাতেব ইবনে আমর (রাঃ) (১২) আব্জুলাহ ইবনে মদ্উদ (রাঃ) (১৩) আব্জুর রহমান ইবনে আ'উফ (রাঃ) (১৪) যোবায়ের (রা:) (১৫) মোছয়া'ব ইবনে ওমায়ের (১৬) এবং দলপতি ওসমান हेवरन मक्छेंन (ताः)।

এই দলটিই ছিল এই উন্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম আল্লার জন্ম এবং দ্বীন ও ঈ্মানের জন্ম স্বীয় দেশ-খেস সর্বস্ব ত্যাগকারী। দ্বীন-ইসলামের জন্ম তাঁহারা জন্মভূমি ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজনের মায়া ত্যাগে দেশাস্তরিত হইতে বাধ্য হইলেন। নরপিশাচরা জানিতে পারিলে এই কাজেও বাধার স্বৃত্তি করিবে, তাই তাঁহারা গোপনে মকা

হইতে পদত্রজে বাহির হইয়া পড়েন এবং (লোহিত সাগরের কিনারায় পৌছিয়া বাণিজ্য নৌকায় আরোহন করেন। মক্কার কাফেররা সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকে পাকড়াও করিবার জন্ম পেছনে ধাওয়া করে, কিন্তু তাহাদের পৌছিবার পূর্বেই নৌকা ছাড়িয়া যায়। (যোরকানী ১—২৭১)

#### <mark>মকাবাসীদের মোসলমান হুইয়া যাওয়ার গুজব ঃ</mark>

মোসলমানগণ আবিসিঁনিয়ায় পৌছিলেন, হ্যরতের বাক্য অক্ষরে বাস্তবায়িত হইল—তাঁহারা তথায় পূর্ণ শাস্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিলেন। ইতিমধ্যে মক্কায় একটি ঘটনা ঘটিল—"একদা হ্যরত রম্মলুলাহ ছাল্লাল্ছ আলাইহে অসালাম ছুরা "নজ্ম" তেলাভয়াত করিলেন, উহাতে সেজদার আয়াত আছে; তিনি সেজদা করিলেন, তাঁহার সাঙ্গে উপস্থিত মোসলমানগণ সেজদা করিলেন সঙ্গে সংগ্ল তথায় উপস্থিত মোশরেকরাও সেজদায় পড়িয়া গেল।" ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ ১ম খণ্ড ৫৬৯ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

মোসলমানদের সঙ্গে মোশরেকরাও সেজদা করিয়াছে এই সংবাদটি চতুর্দিকে এই আকারে ছড়াইয়া পড়িল যে, মকাবাসী মোশরেকগণ মোসলমান হইয়া গিয়াছে, এমনকি এই থবর আবিসিনিয়ায়ও পৌছিয়া গেল। মোসলমানগণ তথায় রক্ষব মাসে পৌছিয়াছিলেন। রমজান মাসে সেজদার ঘটনা ঘটয়াছিল (তব্কাতে ইবনে সায়াদ ১—২০৬)। শাওয়াল মাসেই কিছু সংখ্যক মোসলমান আবিসিনিয়া হইতে মকাভিমুথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মকার নিকটবর্ত্তী পৌছিলে পর তাঁহারা মূল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং ইহাও জানিতে পারিলেন যে, বর্ত্তমানে মকায় জুলুম-অত্যাচারের ঝড় অধিক বেগে বহিতেছে। তখন কতেক জন ত পুনঃ আবিসিনিয়ায় চলিয়া আসিলেন এবং কতেক জন মকায় আসিয়া কাহারও আশ্রয়ে বহিলেন। (আছাই-হুস্সিয়ার ৮৮)

কিন্ত মকায় মোসলমানদের উপর বিশেষতঃ যাহারা আবিসিনিয়া হইতে ফিরিয়া আসিলেন তাঁহাদের উপর ভয়াবহ জুলুম-অত্যাচার চলিতে লাগিল। অবস্থা দৃষ্টে রস্থলুরাহ ছালাল্লান্থ আলাইহে অসালাম পুনরায় ছাহাবীগণকে আবিসিনিয়ায় চলিয়া যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। ছাহাবীগণ দ্বিভীয়বার গোপনে গোপনে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া যাইতে লাগিলেন। এইবার দলবদ্ধাকারে না যাইয়া ভিন্ন ভিন্ন গেলেন। এইবার সর্ব্বপ্রথম আলী রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহর ভাতা জা'ফর (রাঃ) গিয়াছিলেন।

নবুয়তের ষষ্ঠ বংসর—মোসলমানদের পক্ষে কতিপয় শুভ লক্ষণ ঃ

"কষ্টের সঙ্গেই মিষ্ট লাভ" ইহা নির্দারিত সাধারণ নিয়ম। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন,— ان هم العسريسرا ان هم العسريسرا العسريسرا العسريسرا কেন্টের কন্তের সদে মিন্ট আছে, তৃংথের সঙ্গে অংহ আছে নিক্ষয় কন্তের সদে মিন্ট আছে আছে । নিক্ষয় কন্তের সদে মিন্ট আছে আছে ।

মোদলমানদের পক্ষেপ্ত এই নীতির উদয় হইল। মকার ছ্রাচাররা মোদলমানদেরে দমাইবার ও ধর্মান্তর করার জন্ম অন্যাচারের শেষ দীমা ছাড়াইয়া গেল, কিন্তু মোদলমানগণ বিন্দুমাত্র দমিলেন না, দীন-ঈমানের জন্ম যথা দর্ববন্ধ ত্যাগে দেশান্তরিত হইতেও তাঁহারা কৃতিত হইলেন না, ভীষণতম ছর্ভোগপ্ত তাঁহাদের দত্য-দাধনের অগ্রাভিয়ানে বাধার স্থিত করিতে পারিল না। প্রতি মুহুর্ত্তে তাঁহারা নৃতন পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত্ত আক্রিয়া দ্বীন-সমানে পর্বত অপেক্ষা অধিক অটল হইয়া রহিলেন। এই শন্ধা উদ্বেগ অগ্নি-পরীক্ষা ও কঠোর নির্যাত্তনের অন্ধকার মাঝে মঙ্গলের বিজলী চমকিতে আরম্ভ করিল।

নব্যতের যঠ বংদর মোদলমানদের ভাগ্যাকাশে মদল ও শুভ লক্ষণের তিনটি নক্ষর উদিত হইল।

প্রথমটি হইল এক নব ইতিহাদের সূচনা—মোদলমানদের বিরুদ্ধে নিরুষ্টতম বড়যন্ত্র করিতে গিয়া মন্ধার কাফেরদের জঘন্তরূপে পরাজয় বরণ। ঘটনার বিবরণ এই—মোদলমানগণ পর পর মন্ধা ত্যাগ করতঃ আবিদিনিয়ায় যাইতে লাগিলেন কেহ একা আর কেহ পরিবারবর্গ দহ। এইরূপে সর্বব্যোত ৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮ জন মহিলা তথায় পৌছিলেন।

তথাকার শাসনকর্ত্ত। বাদশাহ ছিলেন অতিশয় ভাল লোক, তাঁহার নাম ছিল "আছ্হা'মাহ" তিনি ঈদায়ী বা খুষ্টান ধর্ম্মের ছিলেন, কিন্তু তিনি মোদলমানদিগকে অতি আদর যত্নের সহিত তথায় বসবাসের স্কুযোগ প্রদান করিলেন।

মকার মোশরেকদের নিকট আবিদিনিয়ায় মোদলমানদের সুখ-শান্তি ও সুযোগসুবিধার খবর পৌছিতে লাগিল, ইহাতে তাহারা খুবই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।
তাহারা মোদলমানদের তথাকার সুখ-শান্তি নত্ত করার চেটা তদবীরে লাগিয়া গেল।
এমনকি নব্যতের ষষ্ঠ বংসরের শেষ দিকে আবিদিনিয়ার বাদশাহকে প্রভাবান্তিত
করার জন্ম এবং তথা হইতে প্রবাদী মোদলমানদিগকে বাহির করিয়া দিতে দশ্মত
করার জন্ম তাহারা একটি প্রতিনিধি দল পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল। তাহারা
আরবের প্রদিক কুটনীতিবিদ আম্র-ইব্রুল-আছে এবং আবত্তরাহ ইবনে আবী
রবীয়া'য়কে বহু রকম উপঢৌকন সঙ্গে দিয়া তথায় পাঠাইল। তাহারা ছইজন
আবিদিনিয়ায় যাইয়া প্রথমতঃ তথাকার সরদারগণকে জনেক রকম উপঢৌকন পেশ
করিয়া ব্যাইল যে, মকার কিছু ছট্ট প্রকৃতির লোক তাহারা স্বীয় বাপ-দাদার
ধর্ম ত্যাগ করিয়া দেশে অশান্তি ও বিশৃদ্ধলা স্টি করিতেছিল মকাবাদীগণ তাহাদিগকে

তাহারা উভরেই পরে মকা বিজয়ের পূর্বেই ইনলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন ।

শান্তি প্রদান করিয়াছে; তাহারা তথা হইতে পলায়ন করিয়া আপনাদের দেশে আসিয়া স্থান লইয়াছে, আমরা তাহাদিগকে ধরিয়া দেশে লইয়া যাইবার জন্ম আসিয়াছি। আপনারা এই দেশের সরদার, আপনারা বাদশাহকে এই ব্যাপারে আমাদের কথায় সন্মত করাইবার জন্ম আমাদের সাহায্য করিবেন। বাদশাহ যেন তাহাদিগকে কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়া তাহাদিগকে আমাদের হাতে সোপদি করেন, কারণ আমরা তাহাদের সম্পর্কে সব কিছু জানি।

অতঃপর তাহারা সরদারগণকে লইয়া বাদশার দরবারে উপস্থিত হইল এবং অনেক কিছু উপটোকন পেশ করতঃ মোসলমানদের সম্পর্কে এরপ মন্তব্যই করিল এবং তাহাদিগকে দেশে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব পেশ করিল। সরদারগণও বাদশাহকে অমুরোধ করিল যে, তাহাদিগকে ইহাদের হাতে সোপদি করিয়া দেওয়া হউক। ইহাতে বাদশাহ রাগাঘিত হইলেন এবং বলিলেন, তাহারা আমার আশ্রয় লইয়াছে; অতএব আমি তাহাদিগকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিতে পারি না। অবশ্য তাহাদিগকে সম্পুর্থেই ডাকিয়া আনিতেছি। উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে সকলেরই বক্তব্য শুনা হইবে। যদি তোমাদের বক্তব্য সত্য হয় তবে তাহাদিগকে ভোমাদের হস্তে অর্পণ করা হইবে, নতুবা তাহাদিগকে অধিক স্ব্যোগ স্থ্বিধা প্রদান করা হইবে।

অতঃপর মোদলমানগণকে ডাকা হইল; তাঁহারা অবিলম্বে কিংকর্ত্ব্য স্থির করার জন্ম তাড়ান্ডড়ার মধ্যে একত্রে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিলেন। তাঁহারা করার জন্ম তাড়ান্ডড়ার মধ্যে একত্রে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিলেন। তাঁহারা জা'ফর (রাঃ)কে বক্তব্য পেশকারী মনোনীত করিলেন এবং এই দিদ্ধান্ত করিলেন থে, আমাদিগকে ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাদা করা হইলে আমরা ইসলাম ও ঈমানের থাটি বক্তব্যই পেশ করিব; নবীজী (দঃ) আমাদিগকে যাহা কিছু শিক্ষা দিয়াছেন শবই প্রকাশ করিয়া দিব কিছুই গোপন করিব না; তাহাতে আমাদের পরিণাম যাহাই হউক হইবে।

মোসলমান দল বাদশার দরবারে উপস্থিত হইলেন। বাদশার দরবারে তাঁহার সকল পরিষদবর্গ তাহাদের ধর্মীয় পুস্তক লইয়া উপস্থিত আছে এবং মক্কা হইতে আগত প্রতিনিধিদ্বর বাদশার ছই দিকে উপবিষ্ট রহিয়াছে। তথনকার রীতি ছিল—আগত প্রতিনিধিদ্বর বাদশার ছই দিকে উপবিষ্ট রহিয়াছে। তথনকার রীতি ছিল—বাদশার দরবারে উপস্থিত হইয়া প্রথমে তাঁহাকে সেজদা করিয়া তাঁহার প্রতি বাদশার দরবারে উপস্থিত হইয়া সমান প্রদর্শন করা হইত। মোসলমান দল বাদশার দরবারে উপস্থিত হইয়া সমান প্রদর্শন করা হইত। মোসলমান দল বাদশার দরবারে উপস্থিত সকলেই তাঁহাকে মুধু সালাম করিলেন, সেজদা মোটেই করিলেন না। উপস্থিত সকলেই আপত্তি জানাইল যে, তোমরা বাদশাকে সেজদা কেন করিলে না । মোসলমানদের আপত্তি জানাইল যে, তোমরা বাদশাকে সেজদা কেন করিলে না । স্বর্ধশোষ্ঠি আলাহ পক্ষে জা'ফর (রাঃ) বলিলেন, আমরা একমাত্র স্বর্ধশক্তিমান ও সর্বধ্যোষ্ঠ আলাহ ব্যতীত অন্ধ কাহাকেও সেজদা করি না। তাহারা ইহার কারণ জিজ্ঞানা করিলে তিনি বলিলেন, আলাহ তায়ালা আমাদের প্রতি তাঁহার রম্পুল প্রেরণ করিয়াছেন,

সেই রস্থল আমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন, আমরা যেন এক আল্লাহ ছাড়া অশ্র কাহাকেও দেজদা না করি। (যোরকানী ১—২৮৮)

অতঃপর স্বয়ং বাদশার তরফ হইতে মোসলমানগণকে প্রশ্ন করা হইল যে, তোমরা আমার ধর্মেও নও বর্তমান যুগের কোন ধর্মেও নও—সব ধর্ম ত্যাগ করিয়া যে ধর্ম তোমরা লইয়াছ উহা কি ধর্ম । তহত্তরে জা'ফর (রাঃ) এক সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন—

হে বাদশাহ। আমরা অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত বর্বর জাতি ছিলাম, আমরা গঠিত দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকিতাম। মরা থাইতে এবং ব্যভিচার করিতে দ্বিধা বোধ করিতাম না, আত্মীয়তা ছেদন করিতাম, পাড়া-প্রতিবেশীর উপর জুলুম অত্যাচার করিতাম, আমাদের মধ্যে সবল তুর্বলকে গ্রাস করিয়া ফেলিত; আমাদের গোটা জাতির অবস্থাই এইরূপ ছিল। এমতাবস্থায় আমাদের প্রতি আল্লার রস্তুল প্রেরিত হইয়াছেন, যিনি আমাদের মধ্যকারই একজন লোক, আমরা তাঁহার বংশ পরিচয় পূর্ণরূপে অবগত আছি এবং তাঁহার সত্যবাদিতা, আমানতদারী ও পবিত্রতা সম্পর্কেও পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি। তিনি আমাদিগকে এই আহ্বান জানাইয়াছেন যে, আমরা যেন আল্লার প্রতি ঈমান আনি, আল্লাকে এক ও অদ্বিভীয় বলিয়া বিশ্বাস করি এবং একমাত্র তাঁহারই উপাসনাও এবাদৎ করি। আর আমরা এবং আমাদের পৃক্বপুরুষগণ, যে পাথর ইত্যাদি দারা তৈরী মৃত্তির পূজা করিয়া থাকিতান আমরা বেন এসব ত্যাগ করি। তিনি আমাদিগকে সত্যবাদিতা আমানতদারী, আত্মীয়তা রক্ষা, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্বাবহার এবং হারামকারী ও নরহত্যা হইতে বাঁচিয়া থাকার আদেশ করিয়াছেন। ব্যক্তিচার, মিথ্যা, এতিমের মাল হরণ এবং কাহারও প্রতি মিথ্যা তোহ্মত লাগাইতে নিষেধ করিয়াছেন। ভিনি আমাদিগকে বিশেষরূপে আদেশ করিয়াছেন, আমরা যেন আল্লার সঙ্গে কোন বল্পকে শরীক না করি। এতভিন্ন তিনি আমাদিগকে নামায, যাকাত ও রোষার আদেশ করিয়াছেন। জা'ফর (রাঃ) এইরূপে ইসলামের আহকামসমূহ বাদশার সম্মুখে ব্যক্ত করিয়া বলিলেন যে, আমরা সেই রস্থলকে সভ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তিনি আলাহ ভায়ালার তরফ হইতে আমাদের জন্ম যে জীবন-বিধান আনিয়াছেন আমরা উহার অমুসারী হইয়াছি, ফলে আমরা এক আল্লার এবাদত করি, আল্লার সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক বা সাথী সাব্যস্ত করিনা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের জ্ঞা যাহা বৈধ করিয়াছেন উহাকে আমরা বৈধরূপে গ্রহণ করিয়াছি এবং যাহা অবৈধ করিয়াছেন উহা বর্জন করিয়াছি।

আমাদের উক্ত কার্য্যধারার উপরই মকাবাসীরা আমাদের উপর আমানুষিক জুলুম অত্যাচার করিয়াছে, আমাদিগকে ভয়াবহ কষ্ট-যাতনা দিয়াছে এবং আমাদিগকে আমাদের প্রাণ প্রিয় ধর্ম হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, যেন আমরা আল্লার এবাদত ছাড়িয়া মূর্ত্তি পূজায় লিপ্ত হই, অবৈধসমূহকে বৈধরণে গ্রহণ করি। যথন তাহারা আমাদের উপর জুলুম-অত্যাচার করিয়াছে এবং আমাদিগকে নিপ্পেষিত করিয়াছে এবং আমাদের ধর্ম পালনে তাহারা আমাদের দম্মুথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তথন আমরা বাধা হইয়া আমাদের দেশ ত্যাগ করিয়াছি। আপনার স্থায়-নিষ্ঠার স্থ্যাতি থাকায় অস্তু কোন বাদশার প্রতি থেয়াল না করিয়া আপনার রাজ্যে আসিয়াছি; আমরা আপনার আশ্রয়ের আশা করিয়াছি। হে বাদশাহ। আমরা আশা রাথি, আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া কাহারও দ্বারা অত্যাচারিত হইব না।

বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের রমূল আলাহ তায়ালার তর্ফ হইতে যাহা লাভ করিয়াছেন উহার কোন অংশ কি এখন আপনার স্মরণে আছে গ্

অতি বিচক্ষন আল্লাহভক্ত ছাহাবী জা'ফর (বাঃ) স্থান কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া পবিত্র কোর মান ছুর। মরয়্যামের প্রথম অংশ স্থললিত কপ্তে তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। উহাতে মনোমুগ্ধকর স্থমধুর ও স্থগন্তীর ভাষায় হয়রত ঈদা (মাঃ) এবং তাঁহারই একান্ত ঘনিষ্ট হয়রত ইয়্যাহইয়ার জন্ম বৃত্তান্ত ও মহত্ব বর্ণিত ছিল। হয়রত ঈদা (মাঃ) দম্পর্কে সরল স্ববোধগম্য যুক্তির মাধ্যমে ইল্পী ও খুষ্টান উভয়ের চরমপদ্মীদের বিভিন্ন গর্হিত মতবাদ ও বিশ্বাদের প্রতিবাদ ছিল। উল্লেখিত বিষয়বন্ত এবং ইদলামের উদার দত্য প্রিয়তা—এই দব এক সঙ্গে সভান্তলে একটা ন্তন ভাবের তরঙ্গ বহাইয়া দিল। ঐ বাদশাহ ঈদায়ী বা খুষ্টান ছিলেন এবং মতিশয় ক্যায়-নিষ্ঠাবান ছিলেন; হয়রত ঈদা (আঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত সত্যের আলো পাইয়া তিনি মুগ্ধ, স্তম্ভিত ও অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এমনকি তিনি আ্রামন্থরণ শৃত্য হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; তাঁহার অঞ্চধারা গড়াইয়া পড়িল।

ঘটনার বর্ণনাকারী শপথ করিয়া বলেন, সমুদ্য বৃত্তান্ত ও পবিত্র কোরআন শুনিয়া বাদশা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার দাড়ি ভিজাইয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার উপস্থিত পরিষদবর্গও কাঁদিয়া সম্মুখস্থ পুস্তক ভিজাইয়া ফেলিল। বাদশাহ পবিত্র কোরআন সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন ধে, ইহা এবং হ্যরত ঈসা যেই বাণী নিয়া আসিয়াছিলেন (তথা ইঞ্জিল কেতাব) উভয় একই জ্যোতিঃকেন্দ্র ইইতে আবিভূতি।

বাদশাহ মক্কা হইতে আগত ব্যক্তিদয়কে দরবার হইডে—বাহির হইয়া যাওয়ার নির্দ্দেশ দিলেন এবং পরিকার বলিয়া দিলেন যে, খোদার কসম—তোমাদের হস্তে এই লোকগণকে কখনও সোপর্দ্দ করিব না এবং তাঁহাদিগকে কোন প্রকার বিব্রতও করা হইবে না, তাঁহারা আমার দেশে শান্তিতে বসবাস করিবে। মক্কা হইতে আগত লোকদ্বয় বাদশার দরবার হইতে বহিদ্ধৃত হইয়াও স্বীয় চেষ্টা পরিত্যাগ করিল না। আন্র ইংরুল আ'ছ স্বীয় সঙ্গীকে বলিল, আগামী কল্য মোদলমানদের এমন একটি অভিযোগ খাড়া করিব যদারা তাহারা অবশুই সুযোগ-সুবিধা হারাইবে। বাদশাহ নাছরানী—তাহাদের আকিদা এই যে, হয়রত ঈদা খোদার বেটা। আমি আগামী কল্য বাদশাহকে বলিয়া দিব যে, মোদলমানগণ হয়রত ঈদাকে খোদার বান্দা বলিয়া থাকে—খোদার বেটা স্বীকার করে না।

সত্য সত্যই পর্দিন তাহারা বাদশার দর্বারে উপস্থিত হইল এবং বলিল, হে বাদশাহ। মোদলমানগণ হয়রত ঈসা সম্পর্কে সাংঘাতিক কথা বলিয়া থাকে। তাহাদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা হয়রত ঈদা সম্পর্কে কি বলে ?

বাদশাহ মোসলমানগণকে ডাকিবার জন্ম লোক পাঠাইলেন। মোসলমানগণ প্রথমে নিজেরা একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন যে, হযরত ঈসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দেওয়া হইবে। নাছরানী বাদশার সম্মুথে এই বিষয়টি মোসলমানদের পক্ষে সর্বাধিক বড় বিপদ ছিল, কিন্তু সকলে এই সিদ্ধান্তই করিলেন যে, আমাদের পরিণাম যাহাই হউক, আমরা হয়রত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে উহাই বলিব, যাহা হয়রত রম্মলুরাহ (দঃ) আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। মোসলমানগণ বাদশার দরবারে উপস্থিত হইলে বাদশাহ তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন, হয়রত ঈসা সম্পর্কে আপনারা কি বলিয়া থাকেন ? তাঁহার সম্পর্কে আপনাদের মতবাদ কি ?

জা'ফর (রাঃ) উত্তর করিলেন, আমরা উহাই বলি যাহা আমাদের নবী (দঃ) আমাদি দিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, তিনি আল্লার বান্দা ও আল্লার রস্থল ছিলেন ; তাঁহার আত্মা আল্লার বিশেষ আদেশ বলে পাক পবিত্র কুমারী মরয়্যামের গর্ভে পৌছিয়া ছিল।

এই বক্তব্য শুনিয়া বাদশাহ মাটি হইতে একটি খড় বা কুটা উঠাইয়া উহার প্রতি ইশারা করতঃ মস্তব্য করিলেন, হয়রত ঈসার মর্ত্তবা উক্ত বর্ণনা হইতে এই খড় পরিমাণও অধিক নহে। বাদশার এই মস্তব্যে তাহার পরিষদবর্গ নাক ছিট্কাইয়া উঠিল, তাই বাদশাহ ইহাও বলিলেন যে, যদিও তোমরা নাক ছিট্কাও।

অতঃপর বাদশাহ মোসলানগণকে বলিয়া দিলেন, আপনারা আমার দেখে সর্বপ্রকার নিরাণতা ভোগ করিবেন এবং তিনবার ইহাও বলিলেন যে, যে কেই আপনাদিগকে মন্দ বলিবে তাহাকে শান্তি ভোগ করিতে হইবে। আমাকে যদি স্বর্ণের পাহাড়ও দেওয়া হয় তব্ও আমি আপনাদের কোন ব্যক্তিকে একটু মাত্র কষ্ট দিব না। বাদশাহ মকা হইতে আগত সমৃদয় উপঢ়োকন ফেরং দেওয়ার নির্দশণ দিলেন, ফলে মকা হইতে প্রেরিত লোকদয় বার্থ ও অপদন্ত হইয়া তথা হইতে বিতাড়িত হইল এবং মোসলমানগণ স্থা-শান্তির সহিত নিরাপদে তথায় বসবাস করার অধিক স্বযোগ প্রাপ্ত হইলেন। (সীরতে ইবনে হেশাম ১)

বাদশাহ আবিসিনিয়াবাসী জনসাধারণ এবং তথাকার পাজীগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি বিশ্বাস করি যে, (মোসলমানগণ যাঁহার কথা বলিতেছেন) তিনি আল্লার রস্থল এবং তিনি ঐ রস্থল যাঁহার সম্পর্কে হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের ইঞ্জিল কেতাবের মধ্যে ভবিষ্যদানী রহিয়াছে। আমি যদি রাষ্ট্রিয় কর্য্যে আবদ্ধ না থাকিতাম তবে আমি তাঁহার নিকট অবশ্যই উপস্থিত হইতাম।

এই বাদশার অন্তরে তখন হইতেই ইসলাম স্থান লাভ করে, অতঃপর চৌদ্দ বংসর পরে তথা হিজরী সাত সনে যখন হ্যরত রস্থলুলাহ (দঃ) সারা বিশ্বের প্রধান ব্যক্তিদের নিকট ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইয়া পত্র লিখিয়া ছিলেন তখন সর্বপ্রথম এই বাদশার প্রতি বিশেষ দৃত ছাহাবী আম্র ইবনে উমাইয়া জামরী (রাঃ) মারফত তুইটি পত্র লিখিয়া ছিলেন। একটি ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইয়া, দিভীয়টি বাক্তিগত একটি বিষয়ে এবং মক্কা হইতে আবিসিনিয়ায় আগত সকল মোসলমানকে মদিনায় প্রেরণ করার জন্ম।

ইষরতের লিপি তাঁহার দরবারে পৌছার মজে সঙ্গে তিনি লিপির সম্মানার্থে স্বীর দিংহাসন হইতে নামিয়া আদিলেন এবং লিপিখানাকে মাথার উপর বরণ করিয়া লইলেন। আর জা'ফর (রা:)কে ডাকিয়া তাঁহার হত্তে আমুষ্ঠানিক রূপে ইসলাম গ্রহণ পূর্বক পূর্ণ এজা ও আমুগত্য প্রকাশ করিয়া হ্যরতের লিপির উত্তর প্রদান করিলেন এবং দ্বিভীয় পত্রের মর্মামু্যায়ী ছুইটি বড় বড় সামুজিক নৌকায় তথাকার মক্কাবাসী মোসলমানগণকে পাঠাইয়া দিলেন।

অষ্টম বা নবম হিজরী সনে আবিদিনিয়ায়ই তাঁহার মৃত্যু হয় (তবকাতে ইবনে ছা'য়াদ ১—২৫৮)। মদিনায় থাকিয়া নবী (দঃ) ওহী মারকত তাঁহার মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া মদিনার ইছাহাবীগণ সহ তাঁহার গায়েবানা জানায়ার নামায় আদায় করেন\* এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ সৌভাগ্যসূচক মন্তব্য করেন যাহা হাদীছে আছে—

তাঁহার পর আবিসিনিয়ার দিংহাস নর অধিকারী যে ব্যক্তি হইয়াছিলেন হ্যরত নবী (দঃ) তাঁহার নিকটও নবম বিজরী দনে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সম্পর্কে এবং ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কোন ভধ্য জানা নাই, ববং মনেকে তাহাকে কাদের বলিয়াছেন।

মোনলেম শরীফের এক হাদীছে এই বিতীয় বাদশান্ত এবং তান্থার প্রতি নিপি ঘানা নবম হিন্দুরীতে লেখা চ্ইয়াছিল উধারই উল্লেখ মহিয়াছে। (ফত্ত্মেল বারী ৮—১০৫)

শন্রাট আছ.ছা'মাত্ব শাতে আবিসিনিয়া খিনি মোদসমানগণকে তাঁছার দেশে আশ্রর দিয়াছিলেন। সপ্তম হিজরী দনে তাঁছারই নিকট ছয়য়তের লিণি প্রেবিত ছইয়ছিল এবং তিনি পূর্ব আন্তরিকতার সহিত ইদলাম গ্রাংগ কয়য়য়ছিলেন। অবশ্ব রায়য়য় কার্য্যে আবদ্ধতার দক্ষন তিনি হয়রত নবী ছালালাভ আলাইতে অসালামের বেদমতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অবশেষে অইয় হিজরীতে বা নবম হিজরীর প্রারপ্তে আবিসিনিয়ায় তাঁছায় য়ৢত্য হইলে পর মদিনায় থাকিয়া ছয়য়ত নবী (দঃ) তাঁহায় জানাখায় নায়ায় আলায় কয়য়য়ছিলেন।

عن جا بر رضى الله تعالى عنه (عوم १३) —अ शानो । तानो । तानो हु विश्व । अ०१० विश्व विश्व । अ००० विश्व विश्व विश्व

অর্থ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যেদিন নাজাশী—আবাদিনিয়ার বাদশার মৃত্যু হইল ঐ দিনই হ্যরত নবী (দঃ) বলিলেন, অভ এছজন নেককার লোকের মৃত্যু হইয়াছে; ভোমরা সকলে চল, ভোমাদেরই ভাতা (আবিদিনিয়ার বাদশাহ) আছ্হামার জানাযার নামায আদায় কর।

(রস্থলের মুখে "নেককার" আখ্যা কতই না সোভাগ্য জনক।)

من جابر رضى الله تعالى منه — अकि हालोह । ٥٦٥٥ ا ٥١٥٥٥ أَنَّ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ نَصَعَّنَا وَرَادَعَهُ

# نَكُنْتُ فِي الصَّقِّ الثَّانِي آوِ التَّالِثِ -

অর্থ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (মিদনায় থাকিয়া) হ্যরত নবী ছালালাত আলাইহে অসালাম আবিসিনিয়ার বাদশার জক্ত জানাযার নানায পড়িয়াছেন। আমাদিগকে নিয়মিতভাবে তাঁহার পেছনে সারিবদ্ধরূপে দাঁড় করাইলেন; আমি দিতীয় বা তৃতীয় সারিতে উপস্থিত ছিলাম।

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه (به عده) - و الم الله المحاهد الله عنه الله عنه الله عنه الله على اله

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যেদিন আবিদিনিয়ার বাদশার মৃত্যু হইল ঐ দিনই হয়রত রস্থলুল্লাহ (দঃ) (মদিনায়) ছাহাবীগণকে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ জানাইলেন এবং সকলকে বলিলেন, তোমরা তোমাদের ভাতার জ্ঞান্ত মাগকেরাতের দোয়া কর এবং জানায়ার নামায় পড়ার নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া সকলকে সারিবদ্ধ রূপে দাঁড় করাইলেন। অতঃপর তাঁহার প্রতি জানায়ার নামায় পড়িলেন এবং চারি তকবীরে নামায় আদায় করিলেন।

আবুবকরের আবিসিনিয়া হিজরতের প্রস্তুতি ঃ

দীর্ঘ দিন যাবং বিভিন্ন ছাহাবীগণ পর পর হাব্শা বা আবিসিনিয়ায় হিজয়ত করিয়া যাইতেছিলেন। আব্বকর রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহও নিজ গোষ্টি-জ্ঞাতি মোশরেকদের অভ্যাচারে অতিষ্ট হইয়া পড়িলেন। মন ভরিয়া নামাজ পড়া প্রাণ খূলিয়া পবিত্র কোরআন ভেলাওত করার অভাব ও বাধা তাঁহাকে এতই ব্যথিত করিল যে, এই ব্যথা-বেদনাকে তিনি কোন মতেই সহ্য করিয়া উঠিতে পারিলেন না। নিরুপায় হইয়া রস্ত্লুল্লাহ ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের নিকট তিনিও আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি চাহিলেন। হয়য়ত (দঃ) তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। আব্বকর (রাঃ) মকা হইতে যাত্রা করিলেন; ছুই দিনের পথ অভিক্রেমের পর মকার পার্শবর্তী এনাকার প্রসিদ্ধ "কারাহ" গোত্রের সন্দার ইবনে-দাগেনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাকে মকা ত্যাগে বাধা দিলেন এবং যাত্রা ভঙ্গ করিয়া মকায় ফিরিয়া আ।সিতে বাধ্য করিলেন (বেদায়াহ, ৩—৯৩)। বিস্তারিভ বিবরণ নিমের হাদীছে রহিয়াছে।

১৬৮২। ত্রাদীছ ঃ—(৫৫২ পুঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মাতাপিতাকে চিনিবার বর্দ হইতেই আমি তাঁহাদের উভয়কে দ্বীন-ইসলামের উপর
দেখিতে পাইয়াছি এবং আমাদের সঙ্গে রস্থলুল্লাই ছাল্লালাহু আলাইহে অদাল্লামের
এই অধিক ঘনিষ্ঠতা ছিল যে, একটি দিনও ফাঁক যাইত নাযে, হযরত (দঃ) সকালে
বা বিকালে আমাদের বাড়ীতে ভশরীফ না আনিতেন।

সেই সময় মকার কাফেরদের তরফ হইতে মোসলমানদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার ও নির্যাত্তন চলিতেছিল (এবং মোসলমানগণ মকা ত্যাগ করতঃ আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া যাইতেছিলেন।) তথন (আমার পিতা) আব্বকর (রাঃ) আবিসিনিয়ায় দিকে হিজরত করতঃ মকা ত্যাগ করিলেন। (মকা হইতে ছই দিনের পথে) "বর্কুল-গেমাদ" নামক স্থানে পৌছার পর তাঁহার সঙ্গে (আরবের প্রসিদ্ধ "কারাছ" গোত্রের সর্দার ইবনে-দাগেনার সাক্ষাত হইল। তিনি আব্বকর (রাঃ)কে ভিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় যাইতেছেন ? আব্বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার বংশীয়গণ আমাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করিয়াছে, স্ত্তরাং স্বীয় প্রভূ-পরওয়ারদেগারের গোলামী ও বন্দেগী স্ফুরিপে করিয়া যাইতে পারি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করিব বলিয়া তির করিয়াছি; (আবিসিনিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্য গোপন রাথিলেন।)

ইবনে দাগেনা বলিলেন, হে আবুবকর! আপনার স্থায় মহৎ ব্যক্তি দেশ হইতে বহিদ্ধৃত হইতে পারে না এবং আপনার স্থায় ব্যক্তিকে দেশ ত্যাগ করিতেও দেওয়া যায় না। (আপনি হইলেন মহৎ গুণাবলীর আকর, যথা—) আপনি বেকার-রোজগাবহীনের রুজির ব্যবস্থাকারী, আজীয় স্বজনের আজীয়তার পূর্ণ হক আদায়কারী নিরুপায়ের উপায় বহনকারী, অভিধির সেবায় আজনিয়োগকারী এবং সভ্যের

জন্ম আগত আপদ-বিপদে সাহায্য দানকারী। আমি আপনার নিরাপত্তা ও আগ্রহাের ভার গ্রহণ কবিলাম, আপনি নিজ দেশে থাকিয়াই আপনার প্রভ্-পরওয়ার-দেগারের এবাদত বন্দেগী করিতে ধাকুন।

সৈমতে আবৃবকর মক্কার দিকে ফিরিয়া আদিলেন এবং ইবনে দাগেনাহ্ও তাঁহার সঙ্গে মক্কায় আদিলেন। ইবনে দাগেনাহ্ কোরায়েশ প্রধানদের সকলের নিকট ঐ দাবীই জানাইল যে, আবৃবকরের স্থায় মহান ব্যক্তিকে দেশ হইতে বহিস্কৃত করা যায় না এবং তাঁহাকে দেশ ত্যাগ করিতেও দেওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মহৎ গুণাবঙ্গীরও উল্লেখ করিলেন। কোরায়েশ প্রধানগণ আবৃবকরের জন্ম ইবনে দাগেনার নিরাপতা দানকে সমর্থনিই করিল, বিরোধিতা করিল না। অবশ্য তাহারা ইবনে দাগেনাহুকে বলিল, আপনি আবৃত্তরকে বলিয়া দিন, তিনি যেন স্বীয় প্রভূপর্বস্থারদেগারের এবাদত বন্দেগী নিজের ঘরের ভিতরে থাকিয়াই করেন। ঘরের ভিতরে থাকিয়াই যেন নামাজ আদায় করেন এবং তথায় যত ইচ্ছা কোরআন পাঠ করেন। তিনি যেন থোলাথুলি প্রকাশ্যে কোর আন পাঠ করিয়া আমাদের উৎকণ্ঠা স্থাষ্টি না করেন; তাঁহার কোরআন পাঠ প্রবণে আমাদের স্ত্রী-পুত্রগণ বিভ্রান্ত হইয়া পজ্বে বলিয়া আমাদের আশক্ষা হয়।

ইবনে দাগেনাই আব্বকর রাজিয়াল্লান্ড তায়ালা আনন্তর নিকট তাহাদের ঐ কথাগুলি পেশ করিলেন। সেমতে আব্বকর (রাঃ) কিছু দিন ঐ ভাবেই এবাদত বন্দেগী করিয়া যাইতে লাগিলেন—প্রকাশ্যে নামাজও পড়িতেন না এবং ঘরের ভিতর ছাড়া কোরআন পাঠও করিতেন না। কিন্তু তিনি বেশী দিন এই বাধাবাধকতার মধ্যে থাকিতে পারিলেন না। ভিনি স্বীয় বাড়ীর বহির্ভাগে একখানা মদজিদ তৈরী করিলেন। তথায় তিনি নামাজ আদায় ও কোরআন পাঠ আরম্ভ করিলেন। আব্বকর (রাঃ) অভিশয় কায়। কাটার সহিত কোরআন পাঠ করিয়া থাকিতেন, কোরআন পাঠজালে তিনি নয়ন্ম্গলের অক্র ধারা সামলাইয়া রাখিতে পারিতেন না। কাফেরদের স্ত্রী-পুত্রগণ তাঁহার কোরআন পাঠের দৃশ্য দেখিবার জম্ম ভীড় জমাইয়া বসিত এবং ভাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিত, ভাঁহার অবস্থা দেখিয়া আশ্রেণ্ডান্তিত হইত।

কোরায়েশ প্রধানগণ এই অবস্থা দৃষ্টে ভীত হইয়া পড়িল; তাহারা ইবনে দাগেনাহকে সংবাদ দিল। ইবনে দাগেনাহ তাহাদের নিকট আসিলে পর তাহারা বলিল, আমরা আব্বকরের জন্ম আপনার নিরাপতা দানকে এই শর্তে গ্রহণ করিয়াছিলাম যে, তিনি প্রকাশ্যে নামাজ পড়িবেন না এবং প্রকাশ্যে কোরআন পাঠ হইতে বিরত থাকিবেন। এখন তিনি প্রকাশ্যেই নামাজ পড়িয়া থাকেন এবং প্রকাশ্যেই কোর আন পাঠ করিয়া থাকেন, যাহাতে আমাদের স্ত্রী-পুত্রগণের ব্যাপারে

আমাদের আশস্কা হইতেছে। আব্বকরকে এরপে করিছে নিষেধ করিয়া দেন।
তিনি যদি ঘরের ভিতরে থাজিয়া এবাদং বন্দেগী করিতে রাজি হন তবে ভাল,
অতথায় তাঁহাকে বলুন, তিনি যেন আপনার নিরাপত্তা দানকে ফেরং দিয়া দেন;
আমরা আপনার নিরাপত্তা দানকে ভঙ্গ করা ভাল মনে করিনা। অপর দিকে
আমরা কিছুতেই বর্দাশত করিতে পারিব না যে, আব্বকর তাঁহার কার্য্যক্লাপ
প্রকাশ্যেই করিয়া যাইবে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ভাষাদের কথা মতে ইবনে দাগেনাই আবুবরুর রাজিয়ালান্ত ভায়ালা আনহুর নিকট আসিলেন এবং কোরায়েশ প্রধানদের অভিপ্রায় তাঁষাকে জ্ঞাত করিয়া বলিলেন, আপনি জানেন আমি আপনাকে কি বলিয়াছিলাম। এখন আপনি হয়ত ভাষাদের কথা রক্ষা করিয়া চলুন, নাহয় আমার প্রদন্ত নিরাপত্তা ফিরাইয়া দিন। আমি ইহাতে বড়ই মর্মাহত হইব যে, আরবের লোকগণ শুনিতে পাইবে যে, একটি লোকের পক্ষে আমার প্রদন্ত নিরাপত্তাকে ভঙ্গ করা হইয়াছে।

এত চ্ছুবণে আবৃবকর (রাঃ) স্পষ্ট ভাষায় ইবনে দাগেনাছকে বলিয়া দিলেন যে, আপনার প্রদত্ত নিরাপত্তা আপনাকে ফেরং দিয়া দিলাম। আমি একমাত্র আলাহ তায়ালার আপ্রয়ের উপরই সন্তুষ্ট রহিলাম। এই সময় হ্যরত নবী (দঃ) মকায়ই অবস্থান করিতেছিলেন। (আব্বকর (রাঃ) ঐ অবস্থায়ই মকায় থাকিয়া গেলেন পরে মদিনায় হিজরত করিলেন।)

## আবিসিনিয়ায় প্রবাসী মোসলমানদের দারা তথায় ইসলামের প্রভাব ঃ

মৌথিক তবলীগ অপেক্ষা আদর্শ ও চরিত্রের তবলীগ অধিক শক্তিশালী ও ক্রীয়াশীল হইয়া থাকে। আবিসিনিয়ার প্রবাসী মোসলেম নর-নারীগণ তথায় নিয়মিত ধর্ম প্রচারের তেনন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চয় পান নাই। বাদশার উদারতায় তাঁহারা ব্যক্তিগত নিরাপত্তাও শান্তির সুবিধা পাইয়া থাকিলেও পরদেশ, চতুর্দিক ইইতে শক্রতার পরিবেশ যেখানে প্রাণ বাঁচানোই হকর হইয়া পড়িতেছিল সেক্ষেত্রে আবার ধর্ম প্রচারের অবকাশ কোথায় ? কিন্তু তাঁহাদের জীবন হয়য়ত মোহাম্মদ মোন্তকা ছাল্লালান্ত আলাইছে অসাল্লামের আদর্শে এমনভাবে গঠিত হইয়াছিল য়ে, তাঁহাদিগকে দেখিলেই লোকের মনে তাঁহাদের ধর্মের ও আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রুদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিত; প্রকৃত মোসলমানের কক্ষ্যনই ইহা। সেমতে প্রবাসী মোসলমানদের ঘারা আবিসিনিয়ায় মৌথিক ইসলাম প্রচার না চলিলেও আদর্শ ও চরিত্রের নির্ব্বাক প্রচার অবহাই চলিল। এমনকি তথাকার খুষ্টানদের আনেকের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হইল—যেই নবীর উন্মত ইহারা সেই নবীকে দেখা অনেকের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হইল—যেই নবীর উন্মত ইহারা সেই নবীকে দেখা

দরকার। এই আকর্ষনের ফলে আবিদিনিয়ার কুড়িজন খৃষ্টান মক্কায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবীজী একা একা হরম শুরীফের মসজিদে বদিয়া ছিলেন। আর নিকটেই দারে-নোদওয়া তথা মক্কার বিশেষ মিলনায়তনে আবুজহল গোষ্টি বসিয়াছিল।

ঐ খৃষ্টানগণ নবীজী মোন্ডফার সাক্ষাতে আসিয়া কতিপয় তথা জিজ্ঞাসা করিলেন।
নবীজী (দঃ) উত্তর দিলেন এবং তাঁহারা এতই অভিভূত হইলেন যে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
বুক ভাসাইয়া ফেলিলেন এবং তংক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণে ধক্য হইলেন। তাঁহাদের
কাঁদা ও অঞ্চ বর্ষনের দৃগ্য এবং তাঁহাদের হৃদয়পটে পবিত্র কোরআনের স্থগভীর
রেখাপাত এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, সেই দৃগ্য ও রেখাপাতের উল্লেখ পূর্বক তাঁহাদের
এবং তাঁহাদের শ্রেণীর ইসায়ী সম্প্রদায়ের প্রশংসা করিয়া পবিত্র কোরআনের স্থদীর্ঘ
বর্ণনা অবতীর্ণ হইল। সেই বর্ণনায় তাঁহাদের অঞ্চপাত এবং পবিত্র কোরআন
দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের ভাবাবিষ্টতা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করা হুইয়াছে—

وَ إِذَا سَمِعُواْ مَا ا نُولَ ا لَى الرَّسُولِ تَرَى اعْبِنَهُمْ لَغَيْفُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَدِقَ - يَقُولُونَ رَبَّنَا ا مَنَّا فَا كُنْبُنَا مَعَ الشَاهِدِيْنَ \* وَمَا لَنَا لَا نُومِي بِاللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَدِقِ وَنَطْمَعُ آنِ يَدُ خَلَفًا رَبّنَا مَعَ الْقَاهِدِيْنَ \* فَا ثَا مِنَ الْحَدِقِ وَنَطْمَعُ آنِ يَدُ خَلَفًا رَبّنَا مَعَ الْقَاهِدِيْنَ \* فَا ثَا بُومُ اللّهُ بِهَا قَالُوا جَذْتِ تَجُرِي مِنْ تَحْتَهَا اللّهُ بِهَا قَالُوا جَذْتِ تَجُرِي مِنْ تَحْتَهَا اللّهُ بَهَا قَالُوا جَذْتِ تَجُرِي مِنْ تَحْتَهَا اللّهُ بَهَا قَالُوا جَذْتِ تَجُرِي مِنْ تَحْتَهَا اللّهُ بَهُ أَلَا فَهِر غَادِيْنَ \* وَذَلِكَ جَزَا مُ الْمُحْسِنِينَ \*

"তাহারা ষধন শুনিলেন ঐ মহাবাণী যাহা রস্থলের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তথন তুমি দেখিতে তাঁহাদের নয়নয়ুগল অশ্রু-প্রবাহমান সভাকে অনুধাবন করার দক্ষণ। তাঁহারা বলিতেছিলেন, হে প্রভূ। আমরা ঈমানকে গ্রহণ করিয়াছি, অতএব ঈমান ঘোষণাকারীদের দলভুক্তিতে আমাদের নাম লিখিয়া নিন। আল্লার প্রতি এবং ঐ সভ্যের প্রতি যাহা আমাদের নিকট আসিয়া গিয়াছে উহার প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া আমরা আশা রাখিব, আল্লাহ আমাদেরে সংলোকদের দলভুক্ত করিয়া দিবেন—এইরপ আশা রাখা আমাদের জন্ম কি ফলদায়ক ও সক্ষত হইবে ? এই হাদয়ভাপুর্ণ উক্তির ফলে আল্লাহ তাঁহাদেরে মহাপ্রতিদান দিবেন—বেহেশ্ত, যাহার বাগ-বাগিচায় প্রবাহমান রহিয়াছে নদী-নালা। তাঁহারা তথায় চিরস্থায়ীরূপে থাকিবেন। সং-সুধীগণের প্রতিদান ইহাই। (৭ পাঃ আরম্ভ )

এ আগন্তকগণ ইসলাম বরণ করিয়া নবীজী হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক নিজ দেশে যাত্রা করিলেন। সেই মৃহূর্তেই আবুজহল এবং তাহার দলীয় কতিপয় তুষ্ণতী আদিয়া তাঁহাবেরকে ভংগিন। পূর্বেক বলিল, তোমাদের আয়ে বেকুফের দল আর দেখি নাই। তোমরা এইরূপে হঠাং নিজেদের ধর্মা ত্যাগ করিয়া ফেলিলে ? তাঁহারা বলিলেন, তোমাদের দঙ্গে কথা বলা হইতে সালাম—তোমাদের সঙ্গে কোন কিছু বলিতে চাইনা, ভোমাদের মতে ভোমরা থাক; আমাদেরকে আমাদের মতে থাকিতে দাও। (আছাহ ৯৮)

#### আবিসিনিয়ায় হিজৱতকাৱীগণের ফজিলত ঃ

১৬৮৩। ত্রাদীছ ?—(৬০৭পুঃ) আব্মূহা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাল্ড আলাইছে অসালামের মনিনায় হিজরতের সংবাদ আমরা অবগত হইলাম তথন আমরা (আমাদের দেশ—) ইয়ামন দেশই (মোদলনান হইয়া) অবস্থান করিছে ছিলাম। নবীজীর চিজরত সংবাদে আমি এবং আমার বড় ছই সহোদর সহ তিপ্পান্ন জন জ্ঞাতি-গে চি লোকের সহিত মনিনায় হিজরত উদ্দেশ্যে আমরা ইয়ামন হইতে যাত্রা করিলাম। আমরা একটি সমুদ্রঘানে আরোহন করিলাম; প্রতিকৃল ঝড়োয়া বাতাদে আমাদের জল্যানটি আমাদেরকে নাজানী বাদশার দেশ হাবশা তথা আবিসিনিয়ায় পৌছাইয়া দিল।

তথায় জাফর রাদিয়াল্লান্ত তায়ালা আনন্তর সহিত আমাদের সাক্ষাং হইল।
আমরা কিছুকাল তথায় অবস্থান করিলাম। (৭ম হিজরী সনে) যখন নবী ছাল্লাল্লান্ত
আলাইহে অসাল্লাম থায়বর দেশ জয় করিয়াছেন তখন আমরা আবিসিনিয়া হইতে
সকল প্রবাসী মোসলমান একটি সামৃত্তিক নৌকায় চড়িয়া মদিনায় পৌছিলাম। যাঁহারা
আমাদের পূর্বের মদিনায় পেঁছিয়াছিলেন তাঁহারা এই নৌকায় আগত আমাদিগকে
(কৌতৃক করিয়া) বলিতেন, আমরা আপনাদের (অপেক্ষা অধিক সৌভাগাশালী
কারণ আমরা আপনাদের) পূর্বের হিজরত করিয়া নবাজীর নিকটে পোছাইয়াছি।

আমাদের নৌকায় আগতদের মধ্যে "আস্মা" নামী এক মহিলা ছিলেন; তিনি নবী গৃহিনী—হাফছা রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহার সহিত সাক্ষাতের জন্ম তাহার গৃহে আসিলেন। তিনি পূর্বে হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন, তথায় তাহাদের উভয়ের পরিচয় ছিল। আসমা (রাঃ) ঐ গৃহে উপস্থিত এমন সময় (হাফছা-পিতা) ওমর (রাঃ) তথায় আসিলেন এবং আসমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হাফছা (রাঃ) বলিলেন, তিনি ওমায়ছ-তনয়া আস্মা। ওমর (রাঃ) বলিলেন, আবিসিনিয়া হইতে আগত সম্ভাবানে আগত ? আস্মা বলিলেন, হাঁ। তথন ওমর (রাঃ) সেই কথাটিই বলিলেন—আমরা মদিনায় তোমাদের পূর্বে হিজরত

করিয়া আদিয়াছি; আমরা রম্বলুয়াহ ছাল্লাল্য আলাইহে অসাল্লামের অধিক নৈকটা লাভকারী। এতপ্রবলে আসমা ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, (আমাদের অপেক্ষা আপনারা অধিক নৈকটোর অধিকারী—) ইহা কখনও নহে; কসম খোদার। আপনারা (আরামে ছিলেন;) রক্বলুয়াহ ছাল্লাল্য আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন; তিনি আপনাদের অনাহারীর আহার যোগাইয়াছেন, অশিক্ষিতকে শিক্ষা ও উপদেশ দান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আমরা রম্বলুল্লাহ (দঃ) হইতে দূরে ছিলাম, শক্রদের দেশে ছিলাম; (আমরা কত কই করিয়াছি!) এবং আমাদের এই সবকর্ত্ত ভোগ একমাত্র আলাহ এবং আলার রম্বলের সন্তুষ্টি লাভ উদ্দেশ্যে ছিল।

আমি শপথ করিলায—আপনার এই কথার অভিযোগ রাস্থল্যাই ছালালাছ
আলাইছে অসালামের নিকট পেশ না করিয়া আমি পানাহার করিব না। আমরা
কত প্রকারে উৎপীড়ীত হইয়াছি। কত রকম ভয়-ভীতির মধ্যে কালতিপাত
করিয়াছি; সব কিছু আমি নবী ছালালাছ আলাইছে অসালাম সমীপে ব্যক্ত
করিব এবং (উহার প্রতিফল সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করিব। খোদার কসম। আমি
একটুও মিধ্যা বা গর্হিত অভিরঞ্জিত কথা বলিব না।

ইভিমধ্যে নবী ছাল্লাল্লাল্ড আলাইহে অসাল্লাম গৃহে আসিলেন। তথন আস্থা রোঃ) বলিলেন, হে আলার নবী। ওমর এইরূপ বলিয়াছেন। নবী (দঃ) আসমাকে ক্সিন্তাসা করিলেন, তুমি তাছাকে কি উত্তর দিয়াছ । আসমা বলিলেন, উত্তরে আমি এই এই বলিয়াছি। নবী (দঃ) বলিলেন, ওমর শ্রেণীর লোকেরা তোমাদের অপেক্লা অধিক নৈকট্যের অধিকারী কখনও নহে। ওমর এবং তাছার শ্রেণীর লোকদের একটি মাত্র হিজরত হইয়াছে; (মকা ছইতে মদিনায়।) আর নৌকাযোগে আগত তোমাদের তুইটি হিজরত হইয়াছে (একটি নিজ নিজ দেশ হইতে আবিসিনিয়ায় এবং অপরটি আবিসিনিয়া হইতে মদিনায়)।

আসমা (রা:) বলেন, আবৃমূহা (রা:) এবং নৌকায় আগত ছাহাবীগণ দলে দলে আমার নিকট আসিতেন এবং এই হাদীছ আমার নিকট শুনিয়া যাইতেন। ছনিয়ার কোন বস্তু তাঁহাদের নিকট অধিক আনন্দদায়ক ও অধিক বড় ছিল না উহা অপেকা যাহা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাদের সম্পর্কে বলিয়াছিলেন। ছাহাবী আবৃমূহা (রা:)ত এই হাদীছখানা পুন: পুন: আমার নিকট খোঁজ করিয়া শুনিহা থাকিতেন।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হামধা রাজিয়ালাছ ভায়ালা আনহর ইসলাম গ্রহণ
নবুয়তের বিতীয় বংশর ছিল।

মোদলমানদের বিরুদ্ধে মোশরেকগণ কর্তৃক আবিসিনিয়ায় প্রতিনিধি প্রেরিত হওয়ার সময়ই হাম্যা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন।

## ছামযা (ৱাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণঃ

একদা নবী (দঃ) ছাফা পর্ব্বতের নিকটবর্তী পথে যাইভেছিলেন; ঐ সময় আবু জহলের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তুরাচার আব্জহল নবীজী (দঃ)কে পথে পাইয়া জ্ল্লীল অশোভনীয় কথাবার্তা ও গালিগালাজ শুনাইল। দে দ্বীন-ইসলামের বিরুদ্ধেও জঘস্থ কথা বলিল। নবীজী (দঃ) তাহার কথার কোন প্রতিউত্তর করিলেন না; অসভ্যের কথার উত্তরই চূপ থাকা—নবীন্ধী (৮ঃ) তাহাই করিলেন। মকারই এক ব্যক্তির দাসী সব ঘটনা দেখিয়াছিল; ইতিমধ্যেই বীরবর হাম্যা শিকার করিয়া তীর-ধনু সহ বাড়ী যাইতে ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে এ দাদীর সাক্ষাত হইল; সে তাঁহাকে বলিল, আপনি যদি দেখিতেন। কীভাবে আবৃজহল আপনার ভাতুপুত্রকে গালিগালাজ করিয়াছে। ইহা শুনামাত্র বীর হাম্যা অগ্নিমৃত্তি হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আবুজহলের ভালাশে ছুটিলেন। হরম শরীফে যাইয়া ভাহাকে লোকদের সহিত বদা পাইলেন; ঐ অবস্থায়ই বীর হাম্যা স্বীয় ধনু দারা আবুজহলের মাথায় আঘাত করিলেন; তাহার মাথা ফাটিয়া গেল। হাম্যা (রাঃ) উত্তেজ্জিতভাবে তাহাকে বলিলেন, তুমি না-কি মোহাম্মদ (দঃ)কে গালাগালি করিয়াছ ? শুনিয়া রাখ! আমি তাঁহার ধর্ম্মে রহিয়াছি। উপস্থিত কেহ কেহ আবুজহলের পক্ষে উত্তেজিত ररेटि हिल ; किन्न आवृद्धरल जारारित वार्ष कत्रिट विलल, राभयारक विहू विलिधना ; সতাই আমি আজ তাহার ভাতৃপুত্রকে শক্ত কথা বলিয়াছি। আমি অফায়ভাবে তাহাকে জুলুম করিয়াছি। পাষ্ও আবুজহল সাংঘাতিকরূপে অপমানিত হইয়াঙ সাধু সাজিল! কারণটা সহজেই অমুমেয় যে, বীর হামযার অবস্থায় সে ব্ঝিতে পারিয়াছিল—স্ক্নাশ উপস্থিত। এখন স্বব্যহার ও সাধুতার দারা হাম্যাকে শান্ত না করিলে আরবের একজন প্রধানতম বীর তাহাদের দল ছাড়া হইয়া যাইবে এবং কোরেশরা এই সর্কানশের জন্ম ভাহাকেই দায়ী করিবে। আবৃক্ষহল কুটবৃদ্ধি খাটাইল, কিন্তু বীর হাম্যাকে স্বর্গীয় মঙ্গলের আলিঙ্গন হইতে বারণ করিতে পারিল্না।

উপস্থিত এক ব্যক্তি চমকিত হইয়া বীরবর হামষাকে জিজ্ঞাসা করিল, সভাই কি আপনি ধর্মমত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, রস্থলুল্লাহ (দঃ) যে, সভ্য তাহা আমার প্রদয়পটে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে; আমি ঘোষণা দিতেছি, তিনি আল্লার রস্থল; তাঁহার সব কথা সভা। তথা হইতে বাড়ী আদিলে পর শয়তান তাঁহার পেছনে লাগিল; কুমন্ত্রনা দিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, এমনকি রাত্রেও

তাহার নিজা আসিল না। তিনি এই বলিয়া আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরাধনা করিলেন, আয় আল্লাহ। যদি ইহা (ইসলাম) সত্য হইয়া থাকে তবে আমার অন্তরকে ইহার প্রতি স্থির করিয়া দাও; আর যদি অসত্য হয় তবে ইহা হইতে বাহির হওয়ার ব্যবস্থা আমার জন্ম করিয়া দাও। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন এই আরাধনা শেষ করার সঙ্গে স্থামার অন্তরের সকল দ্বিধা দূর হইয়া গেল এবং ইসলামের বিশ্বাসে অন্তর ভরিয়া গেল। ভোরবেলা নবীজীর দরবারে উপস্থিত হইলাম এবং সব ঘটনা ব্যক্ত করিলাম; তিনি আমার দ্বীন-ইসলামের মজবৃতির জন্ম দোয়া করিলেন। আমি আমুষ্ঠানিকরূপে ঘোষণা দিলাম, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি সত্য, আপনার সব কিছু সত্য এবং আপনি সত্যের দিশারী।

( সীরতে মোস্তফা, ১—১৩৩)

ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ ঃ

হাম্যা রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনত্তর ইসলাম গ্রহণের তিন দিন পরেই তদপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইসলামের ষষ্ঠ বংসরের তৃতীয় শুভ লক্ষণ ছিল ওমর রাজিয়াল্লাত্ত তায়ালা আনত্তর ইসলাম গ্রহণ।

ধীরে ধীরে মোসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমনকি বহু সংখ্যক মোসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া যাওয়ার পরও ম্কায় অবস্থানকারী মোসলমানদের সংখ্যা চল্লিশে পৌছিল এবং বীরবর হাম্যা (রাঃ) ইসলামের দলে আসিলেন। কোরেশরা নিজেদের প্রমাদ গোনিতে লাগিল। তাহারা পরামর্শে বিদল এবং নবীজী মোস্তফা (দঃ)কে প্রাণে বধ করা সাব্যস্ত করিল। অতঃপর তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইল হত্যাকারী সাহসী বীর পুরুষের তালাশে। ওমর উহার জন্ম প্রস্তুত্ত হইল এবং তরবারী লইয়া নবীজীর খোঁজে বাহির হইল। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাহার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বলিল, প্রথমে নিজের ঘর সামলাও; তোমার ভগ্নি ফাতেমা এবং ভগ্নিপতি সায়ীদ তাহারা উভয়ে মোসলমান হইয়া গিয়াছেন। এই সংবাদে ওমর অগ্নিম্তি ধারণ করিল এবং সোজা ভগ্নির বাড়ীর ওয়ানা হইল। এ সময় ভগ্নি এবং ভগ্নিপতি উভয়ই তাহাদের গৃহে ছিলেন; (প্রবালোচিত) খাববাব (রাঃ) তাহাদিগকে পত্রে লিখিত পবিত্র কোরআন শিক্ষা দিতে ছিলেন; গৃহছার বন্ধ ছিল।

ওমর আনিয়া গৃহদ্বারে করাঘাত করিলে খাববাব (রা:) লুকাইয়া গেলেন; ভগ্নি আসিয়া দরওয়াজা খুলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ওমর তাঁহার শিরে আঘাত ক<sup>িয়া</sup> রক্তশ্রোত বহাইয়া দিলেন এবং শাসাইয়া বলিলেন, তুই ধর্মত্যাগী হইয়া গিয়াছিস? ঘরে আসিয়া ভগ্নিপতিকেও জোধভরে জিজ্ঞাস। করিল, নিজ ধর্ম ত্যাগ করিয়া অক্স ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ ? তিনি বলিলেন, যদি অক্স ধর্মটি সত্য হয় ? এই উত্তর শুনার সঙ্গে সঙ্গে ওমর তাঁহার উপরও ঝাপাইয়া পড়িলেন এবং মাটিতে ফেলিয়া বেদম প্রহার করিলেন। ভগ্নি তাঁহাকে ছাড় ইতে আসিলে পুনরায় ভগ্নিকেও প্রহারে রক্তাক্ত করিয়া ফেলিলেন। এইবার ভগ্নি উর্দ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, মোসলমান হওয়ার কারণে আমাদের মারা হইতেছে। নিশ্চয় আমরা মোসলমান হইয়াছি; যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

মারপিট করিয়া ওমর ক্ষান্ত হইয়াছেন এখন ত iহার দৃষ্টি পড়িল এ পত্রের প্রতি যে পত্রে কোরআন শরীফের আয়াত লিখা ছিল। তিনি বলিলেন, উহা কি ? আমার হাতে দেও ত। ভগ্নি বলিলেন, আপনি অপবিত্র; অপবিত্র হাত উহাকে স্পার্শ করিতে পারে না। ওমর বিনা বাক্য ব্যয়ে অজু-গোসল করিয়া আসিলেন এবং ঐ পত্র পাঠ করিলেন; উহাতে ছুরা তা-হার এই আয়াত লিখা ছিল—

إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا عَامُهُ فَيْ وَا قَدِمِ الصَّلَوِ الْمَا لَهُ فَيْ وَا قَدِمِ الصَّلَوِ اللَّهُ لِذَا اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

"একমাত্র আমি আল্লাহ—মাবৃদ, আমি ভিন্ন আর কোন মাবৃদ বা উপাস্থ নাই, অতএব আমারই বন্দেগী কর এবং আমাকে স্মরণ করিতে নামায আদায় কর। নিশ্চয় কেয়ামত আদিবে যেন প্রতিটি মানুষ তাহার কৃত কর্ম্মের ফল পায়—অবশ্য উহার তারিথ আমি গোপন রাথিয়াছি। যাহারা সেই কেয়ামত বিশাস করে না এবং প্রারুত্তর দাস হইয়া চলে তাহারা যেন উহার প্রতি আন্থা স্থাপনে তোমাকে বিরত রাথিতে না পারে; অন্থায় তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে।" এই আয়াত কয়টির বিষয়বন্ত ওমরের অন্তরকে কাঁপাইয়া তুলিল।

ইতিপূর্বের আরও একবার পবিত্র কোরআন লোহমানব ওমরকে সত্যের প্রতি ধারু। দিয়াছিল। ঘটনা এই—একদা গভীর রাত্রে ওমর কা'বা ঘরের নিকট গেলেন; তখন নবীজী (দঃ) তথায় নামায় পড়িতেছিলেন। ওমর বলেন, আমি লুকাইয়া তাঁহার পড়া শুনিবার ইচ্ছা করিলাম। সেমতে আমি কাবা'র গেলাফের ভিতরে আত্মগোপন করিয়া তাঁহার সন্মুখ বরাবর যাইয়া দাঁড়াইলাম। নবীজী (দঃ) ছুরা "আল্হাকাহ্" (২৯ পাঃ) পাঠ করিতে ছিলেন। আমি উহা শুনিতে ছিলাম; আমার মনে তখন নৃতন নৃতন ভাবের উদয় হইতে লাগিল। এই সময় আমার

মনে হইতেছিল, কোরেশগণ যাহা বলিয়া থাকে তাহাই ঠিক—ইনি একজন বিশিষ্ট কবি। সেই মৃহূর্ত্তেই নবীজী (দঃ) উক্ত ছুরার এই আয়াত পাঠ করিতেছিলেন—

অর্থাৎ তোমাদের দৃশ্য, অদৃশ্য সমৃদ্য় বস্তার শপথ—এই কোরআন আল্লার কালাম, আল্লার (অদৃশ্য) বিশিষ্ট দৃতের মারফত তাঁহার (দৃশ্য) রম্পুলের নিকট প্রেরিত। ইহা কোন কবির রচনা নহে। পরিতাপের বিষয় তোমরা ইহার প্রতি কমই বিশ্বাস স্থাপন কর।"

ওমর বলেন—ইহা প্রবণে আমি ভাবিলাম, এ ত আমারই মনের কথার উত্তর। অতএব নিশ্চয় মোহাম্মদ (দঃ) বড় গণংকার। আমার মনে এই ভাবের উদয় হইতেছিল আর নবী (দঃ) উক্ত ছুরার এই আয়াত পাঠ করিতেছিলেন—

"এবং উহা কোন গণংকারের উক্তিও নহে; তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণমূলকরূপে গভীর চিন্তার সহিত শুনিয়া থাক।"

ওমর বলেন, এই আয়াতদমূহ আমার অন্তরে যথেষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বিদিল।
এই আয়াতগুলি ওমরের অন্তরকে ধান্ধা দিল বটে, কিন্তু তাঁহাকে দীর্ঘদিনের
বন্ধ্যুল কৃষ্ব ও শেরেক ত্যাগে নত করিতে পারিল না। অতঃপর পুনরায়
উপরোল্লেথিত ঘটনায় ছুবা তা-হার আয়াতদমূহে যে ধান্ধা ওমরের অন্তরে লাগিল
তাহা তিনি সামলাইয়া উঠিতে পারিলেন না। এইবার তিনি সম্পূর্ণরূপে সত্যের
নিকট আঅসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া গেলেন।

ছুরা তা-হার আয়াত সম্হের প্রতি লক্ষ্য করা মাত্র ওমরের অন্তরে পরিবর্ত্তন আদিয়া গেল। উপস্থিত খাববাব রাজিয়ালান্ত তায়ালা আনন্তর নিকট জানিতে পারিলেন, নবীজী (দঃ) আরকাম রাজিয়ালান্ত তায়ালা আনন্তর গৃহে আছেন। নবীজীর চরণে নিজকে উৎদর্গ করিয়া ইদলাম গ্রহণ উদ্দেশ্য দেইদিকে ছুটিলেন। এই বিরাট পরিবর্ত্তনের সংবাদ কাহারও গোচরে আসে নাই, ধ্রণায়ও আসিতে পারে না।

আরকামের গৃহদ্বারে পৌছিয়া ওমর দরওয়াযায় করাঘাত করিলেন; তাঁহার হস্তে তরবারি ছিল। ভিতরে অবস্থিত ছাহাবীগণ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন; হামষা (রাঃ) তথায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিলেন, ভাল উদ্দেশ্যে আসিয়া থাকিলে ভাল হইবে, নতুবা তাহার তরবারি দ্বারাই তাহার শিরোচ্ছেন করা হইবে। দর eয়াজা খোলা হইলে ওমর ভিতরে পা, রাখিতেই নবীজী মোস্তফা (দঃ) নিজেই অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং গায়ে হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ ওমর ? ওমর অতি মোলায়েম সূরে উত্তর করিলেন, ঈমান লাভের উদ্দেশ্যে।

এই উত্তর শুনার সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেগে নবীজীর মুখে "আল্লাহু-আকবর" ধ্বনি আসিয়া গেল। উপস্থিত ছাহাবীগণও সঙ্গোরে "আল্লাহু-আকবর" ধ্বনি দিয়া উঠিলেন; এলাকাস্থ পর্বতমালা গুঞ্জিয়া উঠিল। এখন তিনি ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু; তখন তাঁহার বয়স ছিল ত্রিশের উদ্ধে (সীরতুন-নবী)।

ওমর রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনন্থর ভগ্নিণতি সাথীদ (রাঃ) আশারা-মোবাশ্শারাহ তথা রস্থলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক থেহেশতের আফুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রাপ্ত দশব্দন ছাহাবীর একজন। তিনি আরবের প্রাসিদ্ধ ইসলামপূর্ব্ব একজবাদী যায়েদের পুত্র ( যায়েদের একজবাদ সম্পর্কে পূর্ব্বে আলোচনা হইয়াছে)। তিনি ওমরের চাচাত ভাইও ছিলেন; তিনি নিজ ইসলাম সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন—

১৬৮৪। ত্রাদীছ ? — সায়ীদ (রাঃ) একদা কুফার মদজিদে বলিতে ছিলেন, আমার এই অবস্থাও আমি দেখিয়াছি যে, ইদলাম গ্রহণের অপরাধে ওমর আমাকে বাঁধিয়া রাথিয়াছেন; তথনও ওমর মোদলমান হন নাই। (৫৪৫ পৃঃ)

ওমর রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহুর ইদলাম গ্রহণে ইদলাম ও মোদলমানদের
নবশক্তির সূচনা হইল। ইবনে আব্বাদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী (দঃ)
দোয়া করিলেন—

"হে আল্লাহ! ইদলামকে শক্তিশালী কর আবুজহল বা ওমর দ্বারা।" পর দিনই দিনের প্রথম দিকেই ওমর নবী ছাল্লাল্লাল্ আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন; তখন হইতে মোসলমানগণ হরম শরীফ মসজিদে প্রকাশ্যে নামায পড়িতে পারিলেন (মেশকাত শরীফ ৫৫৭)।

नवी (मः) প্রথমে তুই জনের মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে কোন এক জনের ইসলাম প্রার্থনা করিয়াছিলেন; পরে নবী (मः) বিশেষভাবে ওমরের নাম নির্দিষ্ট করিয়া পুনঃ দোয়া করিয়াছিলেন— اللَّهُمَّ اَيِّدُو الْأَسْلَامَ بِعُمْرُ بَنِي الْخَطَّابِ خَاصَّةً

হৈ আল্লাহ। থাতাব-পুত্র ওমর দারাই ইদলানের সাহায্য কর" (সীরতে-মোস্তফা)।
নবী ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের দোয়া বাস্তবায়িত হইল; ওমর (বাঃ)
মোসলমান হইলেন এবং তাঁহার ইদলাম গ্রহণে মোসলমানদের নবযুগের সূচনা হইল।

১৬৮৫। তাদীছঃ— (ষষ্ঠ নম্বরের মোসলমান) আবহুল্লাহ ইবনে মস্উদ (রা:) বলিয়াছেন, ওমর (রা:) মোসলমান হওয়ার পর হইতে আমরা শক্তিলাভ করিয়াছিলাম। (৫৪৫ পু:)

ব্যাখ্যা ঃ—কাফেরদের বাধাদানে মোদলমানগণ হরম শরীফ মসজিদে নামায় পড়িতে পারিতেন না; পাহাড়-পর্বতের আড়ালে লুকাইয়া লুকাইয়া নামায় পড়া হইত। ওমর (রাঃ) মোদলমান হইয়া রস্থল্লাহ ছাল্লাল্ল আলাইহে অসালামের খেদমতে আরজ করিলেন, ইয়া রস্থলালাহ। কাফেরগণ গর্হিত মূর্ত্তি পূজা প্রকাশ্যে করিবে আর আমরা সর্বণক্তিমান আল্লাহ তায়ালার এবাদত পলাইয়া পলাইয়া করিব। এরপ হইতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার এবাদত প্রকাশ্যে আদায় হওয়া চাই। তখন হইতে হরম শরীফের মসজিদে মোদলমানগণ প্রকাশ্যে নামায আদায় করা আরম্ভ করিয়া দিলেন। (আছাইভছ্ সীয়ার—৯২)

প্রথমে ওমর (রাঃ) এবং হাম্যা (রাঃ) নবীজীকে সঙ্গে নিয়া কা'বা শরীফের দিকে অগ্রসর হইলেন; তাঁহারা তুইজন নবীজীর দেহ রফীরপে অগ্রভাগে চলিলেন। কা'বা শরীফের তওয়াফ এবং তুপুর বেলার নামায় নির্বিগ্নে আদায় করিয়া আসিলেন।

( (तमायार, ७-७১)

তারপর ওমর (রাঃ সংগ্রামের মাধ্যমে মোসলমানদের জন্ম কা'বা শরীফ সন্মুথে হরম শরীফে নামাজ পড়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং মক্কাস্থিত সমস্ত মোসলমান সমভিব্যাহারে তথায় নামায আদায় করিয়া যাইতে লাগিলেন। কাফেররা ইহাতে বাধা দিবে সেই সাহস আর তাহাদের হইল না। (বেদায়াহ, ৩—৭৯)

এতন্তির এতদিন ত দারে-আরকাম—আরকাম রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর ক্ষত্বগৃহে লুকাইয়া নবী (দঃ) এবং মোদলমানগণ একত্রিত হইতেন; ওমর (রাঃ) মোদলমান হওয়ার পর যে কোন স্থানে ইচ্ছা করিলে নবী (দঃ) এবং মোদলমানগণ একত্রিত হইতে পারিতেন (সীরতে মোস্তফা, ১—১২৬)।

ইতিপ্র্বেকে কোন ব্যক্তি ইনলাম গ্রহণ করিলে সে যথাসাধ্য ইসলাম লুকাইয়া রাখায় সচেষ্ট হইড, কিন্তু ওমর (রা:) মোসলমান হইয়া সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বেত্র তাঁহার ইসলাম প্রকাশ করিয়া বেড়াইলেন। এমনকি ইসলাম প্র্বে তিনি যথায় যথায় উঠা-বসা করিতেন, যাহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিতেন এরপ সকল স্থানে এবং সকলের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের ইসলাম-গ্রহণ প্রচার করিলেন। (বেদায়াহ ৩—৩১)

ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়া চিন্তা করিলাম মকায় রমুলুরাহ ছালাল্লান্থ আলাইহে অসালামের সর্বাধিক কঠিন শক্র কে আছে— তাহাকেই আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পৌছাইব। তথন আবুজ্ঞহলের নাম আমার মনে পড়িল। আমি ভোর বেলা তাহার বাড়ী উপস্থিত হইলাম। সে আমাকে অতিশয় সমাদর দেখাইয়া জিজ্ঞাদা করিল, এই সময় ভোমার আগমন কি উদ্দেশ্যে ? আমি বলিলাম, ভোমাকে এই সংবাদ পৌছাইবার জম্ম যে, আমি মোহাম্মদ ছাল্লালাছ আলাইহে অদাল্লামের প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার ধ্র্ম গ্রহণ করিয়াছি। ইহা শুনিতেই দে গৃহদ্বার হন্ধ করিয়া দিল। (ইবনে-হেশাম)

মোশরেকদের তরফ হইতে প্রথম প্রথম তাঁহার প্রতি আক্রোশের বিভিন্ন ঘটনাবলীর সম্মুখীন তিনি হইতেছিলেন বটে, কিন্তু আল্লার রহমতে সাহস এবং সংগ্রাম ও স্থিতিশীলতার দ্বারা সর্বত্র প্রাবল্য প্রতিষ্ঠায় তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন।

১৬৮৬। তাদী ছ ?— ৪মর-পুত্র আবহুলাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) মোদলমান হইয়াছেন এই সংবাদে মকায় বিশেষ চাঞ্চল্যের এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। অসংখ্য মাস্ক্রম আসিয়া এমবের বাড়ী ঘেরাও করিল; আমি আমাদের গৃহছাদে উঠিয়া সব ঘটনা দেখিতে ছিলাম। ওমর (রাঃ) উত্তেজনার মুখে সন্ত্রন্ত হইয়া ঘরে বিশ্বা-ছিলেন; এমন সময় রেশমের জুব্বা পরিহিত একজন লোক ঘরের ভিতরে আসিয়াওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞা করিলেন, কি ব্যাপার । তিনি বলিলেন, ভোমার জাতির লোকেরা বলিতেছে, আমি মোদলমান হওয়ার অপরাধে আমাকে মারিয়া ফেলিবে। এ লোকটি বলিলেন, একটি মানুষঙ আপনার নিকট আদিতে পারিবে না। এ লোকটিছিলেন আমাদের মিত্র গোত্র বন্ধ-সাহমের সর্লার। তৎকালীন প্রথামুঘায়ী এই শ্রেণীর সর্লারের এইরূপ কথা অভ্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইত; স্থতরাং উপস্থিত উত্তেজনার মুখে তাঁহার এই কথায় আমরা আশ্বন্ত হইলাম।

অতঃপর ঐ সর্লার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সমগ্র প্রান্তর জুড়িয়া দলে দলে মামুষ ভিড় করিয়া আসিতেছে। তিনি তাহাদেরকে জ্ঞিজাসা করিলেন, তোমরা কোথায় বাইতেছ ? তাহারা বলিল, ওমরের বাড়ীর দিকে যাইতেছি; সে নাকি ধর্মত্যাগী হইয়া গিয়াছে। ঐ সর্লার ব্যক্তি বলিলেন, তাহাতে কি হইয়াছে ? আমি তাঁহার আশ্রয়দাতা সহায়ক। তখন আমি গৃহছাদ হইতে দেখিলাম, সমস্ত লোকজন তথা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া গেল। (৫৭৫ পৃ:)

# নবুয়তের সপ্তম বৎসর—হযরতের বিরুদ্ধে মোশরেকদের ব্য়কট ও অসহযোগ আন্দোলন (৫৪৮ খঃ)

নব্যতের ষষ্ঠ বংসরের শেষাংশে পর পর তিনটি ঘটনার ছারা মোসলমানদের শুভ লক্ষণের স্চনা হইল, মোসলমানদের স্থানের স্থা যেন উদয়ের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল—(১) আবিসিনিয়া হইতে মোশরেকদের প্রতিনিধি দলের সম্পূর্ণ বার্থ ও অপদস্তরপে ফিরিয়া আসা এবং তৃথায় মোসলমানদের অধিক স্থাগি-স্বিধা ও সুর্থ-শান্তি লাভ। (২) শেরে-থোদা হাম্যা রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনন্তর ইসলাম গ্রহণ। (৩) সারা মকার স্থাসিদ্ধ লোহমান্ত ওমর রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনন্তর ইসলাম গ্রহণ; যাঁহার প্রভাবে মোদলমান্ত্রণ প্রকাশ্যে ইসলামের আচার-অমুষ্ঠান সম্পাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, হরম শরীফে নামায় পড়িতে সাহসী হইয়াছে। এই সব কারণে সাধারণভাবে মোদলমানদের অস্তরে শক্তি ও সাহসের সঞ্চার হইল এবং বিভিন্ন গোত্রে ইসলামের প্রসার আরম্ভ হইয়া গেল।

এইসব দেখিয়া মকার মোশরেকদের গাত্রদাহ চরমে পৌছিয়া গেল, ভাহাদের চোথে যেন বর্শাঘাত লাগিতে লাগিল। তাহারা এই অবস্থা বরদাশত করিতে না পারিয়া এইবার ভাহারা হযরত রুমুল্লাহ (দঃ)কে প্রাণে বধ কার্য়া স্ক্রিদার জন্ম নিশ্চিত হওয়ার সিদ্ধান্ত অধিক দৃঢ়তা ও তৎপরভার সহিত গ্রহণ করিল।

আবৃতালেব এই সংবাদ জানিতে পারিয়া বনী-হাশেম ও বনী-মোত্তালেব গোত্রীয় সকলকে একত্র করিয়া এই পরিস্থিতে হ্যরত (দঃ)কে হেফাজত করার আহ্বান জানাইলেন। তাহারা সকলে আবৃতালেবের আহ্বানে সাড়া দিল; যদিও তাহারা কাফের ছিল, কিন্তু "স্বজনকে রক্ষা করার" আরবের রীতি অনুযায়ী এবং আবৃতালেবের প্রতি তাহাদের পূর্ণ সমর্থন বিভ্নমান থাকায় তাহারা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত আবৃতালেবের আহ্বানে সম্মতি প্রদান করিল। এমনকি তাহারা হ্যরত রম্মলুলাহ (দঃ)কে "শে'বে-আবীতালেব" নামক স্থানে তথা পার্বত্যাঞ্চল মক্কা নগরীর পর্বত বেষ্টিত একটি ভূখণ্ড যে স্থানের মহল্লায় আবৃতালেবের বসবাস ছিল এবং তাহার আধিপত্য ছিল সেই মহল্লায় নিয়া আসিল এবং বন্ধ-হাশেম ও বন্ধ-মোত্তালেব অমোসলমান মোসলমান সকলেই তথায় একত্রিত ভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া নিল। যেন সর্বদা হ্যরত (দঃ)কে তাহারা চোখের উপর রাথিয়া হেফাজত করিতে পারে এবং সকলে একতাবদ্ধরূপে সম্ভাব্য সব রকম আপদ-বিপদের প্রতিরোধ করিতে পারে।

মকার মোশরেকগণ অবস্থা দৃষ্টে যথন ব্ঝিতে পারিল যে, হযরত (দঃ)কে বনী-হাশেম ও বনী-মোন্তালেব গোত্রদয়ের কারণে কোন কিছু করা সম্ভব হইবে না তখন হযরত (দঃ) সহ বনী-হাশেম ও বনী-মোন্তালেব গোত্রদয়ের বিরুদ্ধে বয়ক্ট ও অসহযোগিতা চালাইয়া যাওয়ার এবং একঘরে করিয়া রাখার উপর মকা নগরী ও উহার আশে পাশের কোরায়েশ বংশীয় সমুদ্য গোত্র এবং অক্যাক্ত যে সব গোত্র তাহাদের মিত্র ছিল সকলে শপথ বা হলফ করিল। তংকালে মকা নগরীতে বনী-হাশেম ও বনী-মোন্তালেব ছাড়া কোরায়েশ বংশীয় অস্ততঃ নয়টি গোত্র ছিল—(১) বনী আব্দে শাম্ছ বা বনী উমাইয়া, (২) বনী নওফল, (৩) বনী আব্দিদ-দার, (৪) বনী আছাদ, (৫) বনী তাইম্, (৬) বনী আ'দী, (৮) বনী জুমাহ, (৯) বনী লাহ্ম। (আর্জুল কোরআন ২—৯৮)

এত দ্বির কোরায়েশ বংশ ছাড়া তাহাদের ছই পুরুষ পুর্বের "কেনানাই" হইতেও কতিপয় গোত্র তথায় ছিল।

কোরায়েশ ও কেনানাই বংশের সকল গোত্রের লোকগণ "খায়ফে-বনী কেনানাই" বা "মোহাচ্ছাব" নামক স্থানে একত্রিত হইয়া আফুষ্ঠানিকরূপে শপথ করিল যে, বনী-হাশেম ও বনী-মোত্তালেবের সঙ্গে জেন-দেন, আদান-প্রদান, কেনা-বেচা, বিবাহ-শাদী ইত্যাদি কোন প্রকার আচার অফুষ্ঠান করা চলিবে না যাবং না তাহারা মোহাম্মদ (দঃ)কে আমাদের হাতে ছাড়িয়া দেয়। এই সম্পর্কে ২য় খণ্ডে একখানা হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে যাহার নম্বর ৯০৫।

এই শপথকৈ লিপিবদ্ধ করতঃ ভাষারা উহাকে কা'বা ঘরে লটকাইয়া দিল।
মনে হয় যেন কা'বা গৃহে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর-দেবতাকে তাহায়া তাহাদের এই শপথের
সাক্ষী বানাইতে ছিল এবং শপথনামাকে তাহাদেরই তত্ত্বাবধানে রাথিয়াছিল।
অবস্থা দৃষ্টে বনী-হাশেম ও বনী-মোত্তালেবগণ তাহাদের দর্দ্ধার আবৃতালেবের
নিকট একত্রিত হইল এবং সমবেত ভাবে এই বিপদের মোকাবিলা করার জ্জ্ঞ
এবং সম্ভাব্য সকল প্রকার আক্রমণ প্রতিহত করার জ্জ্ঞ সর্বদা প্রস্তুত রূপে সকলে
শে'বে-আবৃতালেব বা আবৃতালেবের গিরিসঙ্কটে একত্রিত ভাবে বসবাসের ব্যবস্থা
করিল। তাহাদের প্রতিজ্ঞা ও বজ্ঞকঠিন শপথ ইছাই ছিল যে, হযরতকে কোন মূল্যেই
শক্রের হস্তে অর্পণ করিবে না। বরং হযরতকে দর্বনা চোথের উপর রাখার
উদ্দেশ্যে তাঁহাকেও ঐ গিরিসঙ্কটে নিয়া আদিল। নব্যুত্যে সপ্তম বংসর মহরম
মাসে এই যটনা ঘটিল।\*

হঠাৎ এই ঘটনা ঘটিবে তাহা কাহারও জানা ছিল না। কাজেই খাত এবং
নিত্যপ্রয়োজনীয় বল্তামাপ্রি তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করার সময় পান নাই।
যাহার নিকট যাহা কিছু কিছু ছিল তাহাই লইয়া তাঁহারা ঐ গিরিসঙ্কটে প্রস্থান
করিলেন এই অবস্থায় বনী-হাশেম ও বনী-মোত্তালেব নিদারুণ খাতাভাব সহ অনেক
রকম সন্ধটেরই সম্মুখীন হইলেন। গাছের পাতা ভক্ষণ এবং শুক্ক চামড়া-সিদ্ধ পানি
পান করতঃ এই নিদারুণ কন্তের মোকাবিলা তাঁহারা করিতে লাগিলেন তব্ও কিন্তু
ভাঁহারা হযরত রম্মুল্লাহ (দঃ)কে শক্রদের হস্তে অর্পণ করতঃ তাহাদের দাবী প্রণ
করিয়া তাহাদের সঙ্গে মীমাংসা করিতে রাজী হইলেন না।

দিনের পর দিন, মাদের পর মাস এইভাবে তাহাদের অভিবাহিত হইতে লাগিল। মক্কাবাসীরা তাহাদের উপর হাট-ঘাট এমনভাবে বন্ধ করিয়াছে যে, বাহির হইতে কোন কিছু সংগ্রহ করাও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। আবদ্ধ

उनकाटि हेन्द्रन मां श्वान ১—२०३ व्यवः (सांब्रकांनी ১—२१४)

পরিবারবর্গের কচিকাচা শিশু সন্থানগুলি কুধার জালায় অস্থির হইয়া চিংকার করিত। ডাহাদের ক্রন্দন ধ্বনিও মকাবাসীদের পাষাণ হৃদয়ে কোন তাছির করিত না। এই সঙ্কটাপূর্ণ অবস্থায় হয়রত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইছে অসাল্লাম সহ সকল বনী-হাশেম ও বনী-মোতালেবগণ দীর্ঘ তিন বংসর কাল সেই গিরিস্কটে আবদ্ধ জীবন-যাপন করিলেন।↑

মোসলমানদের শুভ যুগের সুর্য্য উদিত হওয়ার পর মকা জয় করিয়া মকার আশ-পাশ জয় করা কালে হযরত রস্থল্লাহ (দঃ) অতীতের ইতিহাস স্মরণ করতঃ অস্তরের অন্তঃস্থল হইতে সর্ব্বশক্তিমান রহমান্তর-রহীম প্রভু-পরওয়ারদেগারের শোকরগুজারী আদায় করার উদ্দেশ্যে দশ হাজার ছাহাবী সহ এ খায়ফে-বনী কেনানাহ্বা মোহাচ্ছাব নামক স্থানে এক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন—

عن ابى هريرة رضى الله تعالى منه ( و عهه) = अनिष्ठ । १४७ ८ ا १४७ ك قال رَسُولُ الله علَيْ الله عَلَيْم وَسَلَم حِينَ اَرَادَ حَنَيْنَا مَنْزِلْنَا غَدُ ا

إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِيْ كِنَا ذَيَّةً كَيْثُ تَقَا سَمُوا ملَى الْكُفْرِ-

অর্থ—আবু হোরায়র। (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসালাম (মকা জয় করার পর মকা হইতে) যখন "হোনায়ন" এলাকা জয় করার জয় যাওয়ার প্রস্তুতি করিতেছিলেন তখন বলিয়াছিলেন, আগামী কল্য আমাদের অবস্থান খায়ফে-বনী কেনানাই নামক স্থানে হইবে—যে স্থানে মোশরেকরা কুফ্রী তথা আল্লাহ ও আল্লার রস্থলের বিদ্যোহিতার উপর সকলে শপথ করিয়াছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ইস্লাম ও মোদলমানদের উন্নতির চর্ম বিকাশকালে তথা বিদায় হজ্জকালে হযরত রুসুলুল্লাহ (দঃ) এক লক্ষ ছাহাবী সহ মিনা হইতে প্রত্যাবর্তনকালেও ঐ খায়ফে বনী-কেনানাই বা মোহাচ্ছাবে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং এই অবস্থান শুধু কোন সুযোগ-সুবিধা জনিতই ছিল না, বরং পূর্ব্বাহ্নে মিনায় থাকাবস্থায়ই আলোচ্য হাদীছের বিবৃত্তির স্থায় উক্ত অবস্থানের ঘোষণা জারী করিয়া দিয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডে ৯০৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় দেখুন।

নব্যতের এই সপ্তম বংসরের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল "শাক্ল-কামার" বা হ্যরত (দঃ) কর্তৃক চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মোজেযা, যাহার বিস্তারিত বিবরণ "মোজেযার বয়ানে" দেওয়া হইবে।

<sup>ি</sup> কাহারও মতে আবন্ধ জীবন যাপনের কাল হুই বংদর ছিল এবং ভাহাদের মতে অসহযোগিতার আরম্ভ নর্য়তের অন্তম বংদর হুইতে ছিল। (যোরকানী ১—২৭৮)

নবুয়তের দশম বংসর—অসহযোগীতা ও বয়কট ভঙ্গের এবং হুযুরতের ''শোকের বংসর'' ঃ

নব্যতের সপ্তম, অষ্টম, নবম বংসর হযরত রসুলুলাহ ছালালাভ আলাইছে অসাল্লাম বনী-হাশেম ও বনী-মোতালেবের সঙ্গে সঙ্গটাপুর্ণ জীবন যাপন করিলেন। নবীজী মোস্তফা সহ সমস্ত বনী-মোতালেব এবং বনী-হাশেমগণের প্রতি মকা-বানীদের এই নির্মাদ ও অফায় ব্যবহারের পরিণতি চরমে পৌছিল। ঐ পাষগুদের মধো হই-চার জন সহাদয় ব্যক্তিও ছিলেন; বিভীষিকার চরম অবস্থা দৃষ্টে তাঁহাদের মন বিচলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা এই বয়কটকে ব্যর্থ করার প্রচেষ্টায় লাগিয়া গেলেন। সর্বপ্রথমে "হেশাম" নামক এক ব্যক্তি এই কার্যো অগ্রসর হইলেন ; বনী-হাশেমের সহিত তাঁহার একটু ঘনিষ্টতা ছিল। বনী-হাশেমের মূল ব্যক্তি হাশেমের পরিত্যক্ত স্ত্রী উক্ত হেশামের দাদী ছিল। হেশামের প্রথম প্রচেষ্টা হইল কিছু সংখ্যক স্রহাদ ব্যক্তিবর্গকে এই কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করা। সেমতে তিনি যোহায়র নামক ব্যক্তির নিকট গেলেন; তিনি আবছল মোতালেবের দৌহিত্র— আবুতালেবের ভাগিনেয়। তিনি তাঁহার মাতৃলকুল বনী-মোতালেবগণের হুদ্দশায় পূর্ব্ব হইতেই ব্যথিত ও চিন্তিত ছিলেন, কিন্তু নিজকে একা ভাবিয়া কিছু করার সাহস করিতে ছিলেন না। হেশাম যোহায়রের নিকট ঘাইয়া বনী-হাশেম ও वनी-भाजात्नवगरनंत हत्रम इप्नमा ७ छत्रावङ्गात कथा वाङ कितलन এवः विनालन, আপনি কি ইহাতে সন্তুষ্ট যে, খাইয়া পডিয়া বিবি-বাচ্চার সহিত আনন্দ ভোগে আছেন আর আপনারই মাতুলগোষ্ঠি ছঃখে-কষ্টে মৃত্যুর মুহূর্ত গুণিতেছে ? যোহায়ের ব্যথিতস্বরে উত্তর করিলেন—কথা ত সবই ঠিক, কিন্তু একা আমি কি করিতে পারি ? তখন হেশাম বলিলেন, এই লক্ষ্যে আপনি একা নন; আমি আপনার শৃদ্ধী আছি। অতঃপর তাঁহার। উভয়ে মোৎএম ইবনে আদী নামক স্পারের निक्ठे शिटलन এवः विलिटलन, क्लारित्रभारमत छूटेि वः नििहिन् ट्हेग्रा याहेरव आत আপনি তাহা দেখিয়া থাকিবেন ? তিনি বলিলেন, আমি একা কি করিব ? তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। তারপর আবুল-বোথতারীকে এবং তারপর যম্মা ইবনে আসভয়াদকেও একপে সমত করা হইল। এখন বয়কট বার্থ করার ব্যাপারে পাঁচজন একমত হইলেন। (যোরকানী, ১-২৯০)

তাঁহারা পাঁচজনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, দারে-নোদ্ওয়া তথা মকার বিশেষ মিলনায়তনে যোহায়ের এই আলোচনা প্রথমে উত্থাপন করিবেন এবং স্থযোগ দেখিয়া অপর চারজন পর পর সমর্থন জ্ঞাপন করিবেন। সেমতে পর দিন প্রাতে সেই মিলনায়তনের মজলিসে হেশাম এই ব্যাপারে বক্তৃতা দানে বলিলেন, "হে মক্কাবাসী! আমরা উদর পুরিয়া খাইব, উত্তম বস্ত্র পরিধান করিব व्यात वनी-शालाम ७ वनी-भाजामाव अवःम इत्रेश यादित-हेश कि ममीठीन १ এই নৃশংসতার প্রতিজ্ঞাপত্র বা শপথনামাকে ছিল্লভিল্ন না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না।" তথায় আবুজহল উপস্থিত ছিল, সেই পাষ্ও ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং বলিল, তুমি মিথ্যা বুলির অবতারণা করিতেছ। আমাদের শপ্রনামা কখনও বিনষ্ট করা যাইবে না। আবুজহলের দভ্যোক্তি শেষ হইতে না হইতেই যম মা বলিয়া উঠিলেন, আদল মিথ্যাবাদী তুমি। এই অন্যায় প্রতিজ্ঞা-পত্তের উপর আমরা পুরের ও সমত ছিলাম না। যমআর স্থারে সুর মিলাইয়া আবুল-বোথতারী বলিলেন, যম্গা ঠিক বলিয়াছেন; এই প্রতিজ্ঞার বিষয়বস্ততে আমরা পুরের ও সমত ছিলাম না, এখনও উহার প্রতি আমাদের সমর্থন মোটেই নাই। মোংএম এবং হেশামও একই মন্তব্য করিলেন। এই বিভর্ক চলাকালে তথায় আবৃতালেবও উপস্থিত হইলেন; তিনি এই পরিস্থিতির মধ্যে আর একটি বিষয় উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, মোহাম্মন (ছাল্লাল্লাক্ আলাইতে অদাল্লাম) একটি অদৃশ্য ও মসাধারণ সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ধে, তোমাদের প্রতিজ্ঞাপত্র—শপথনামার লেখাগুলি পোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে; তোমাদের অক্যায় অত্যাচার অবিচারের কথাগুলি আল্লার নামের সহিত বিজড়িত পাকে নাই। (প্রতিজ্ঞাপত্র বা শপথনামার ছুইটি কপি বা প্রতিলিপি ছিল; এফটি সুরক্ষিত ছিল অপরটি কা'বায় লটকানো ছিল। এক কপির মধ্যে পোকা অস্থায়-অত্যাচারে কথাগুলি খাইয়া ফেলিয়াছিল, শুধু আল্লার নামের শব্দগুলি অবশিষ্ট ছিল। অপর কপির মধ্যে ইহার বিপরিত শুধু অক্সায় অত্যাচারের কথা-গুলি অবশিষ্ট ছিল আল্লার নামের শব্দগুলি খাইয়া ফেলিয়াছিল। ইহাতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এই বুঝা যায় যে, এইরূপ অক্যায়-অত্যাচারের কথার সহিত আলার নাম বিজ্ঞিত थाकिरव ना। (यात्रकानी, >-२৯०)

কোন কিছু না দেখিয়া মোহত্মদ (দ:) এই সংবাদ দিয়াছেন; যদি এই সংবাদ সঠিক বাহির হয় তবে ইহা তাঁহার সত্যবাদিতার অসৌকিক প্রমাণ হইবে, এবং প্রমাণ হইবে যে এই প্রতিজ্ঞা ও শপথের বিষয়বস্তুর প্রতি আল্লাহ তায়ালা অসম্ভই; তোমাদের অস্থায় এবং আত্মীয়তা ছেদনের প্রতিজ্ঞা হইতে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নামের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। অতএব তোমরা শুভ বৃদ্ধির পরিচয় দানে তোমাদের এই অস্থায়ের প্রতিজ্ঞাপত্রকে ছিন্ন করিয়া ফেল। আমরা কন্মিন-কালেও আমাদের একটি প্রাণী বাঁতিয়া থাকিতে মোহাত্মদকে তোমাদের হস্তে অর্পন করিব না। আর যদি মোহাত্মদের এই সংবাদ অঠিক বাহির হয় তবে আমি নিশ্চয় তাঁহাকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিয়া দিব।

উপস্থিত সকলের উপর এই কথার একটা বিশেষ প্রভাব পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে মোংএম ইবনে আদী কা'বায় লটকানো প্রভিজ্ঞাপত্রটাকে নামাইয়া নিয়া আদিলেন। সভ্য সভ্যই দেখা গেল, উহার সমস্ত লেখাই পোকার খাইয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে, শুধু কেবল আলার নাম লেখাই অবশিষ্ট রহিয়াছে (এবং অপর কপির অবস্থা ইহার বিপরীত ছিল)। এদিকে আর একটি অসাধারণ ঘটনাও ঘটিয়া গিয়াছিল যে, এই প্রভিজ্ঞাপত্রের লিখক মনছুর ইবনে একরেমা—ভাহার হাত অবশ হইয়া গিয়াছিল (আছাহ ৯৫)। অবশেষে প্রভিজ্ঞাপত্র ও শপথনামাকে ছিড়িয়া ফেলা হইল এবং অক্যায় প্রভিজ্ঞার অবসান হইয়া গেল। এমনকি এই কাজে অএগামী উল্লেখিত পাঁচ ব্যক্তি তাঁহারা সকলে অন্ত্রে সজ্জিত হইয়া গিরিস্কিটে গেলেন এবং ভথা হইতে বনী-হাশেম ও বনী-মোত্তালেবগণকে নবীলী (দঃ) সহ বাহির করিয়া নগরে নিয়া আদিলেন।

দীর্ঘ ছই বা তিন বংসর নবীজীর উপর কি বিপদই না গেল। তত্তপরি এই মানসিক যাতনাও তাঁহার জন্ম কমে কষ্টের কারণ ছিল না যে, একমাত্র তাঁহার দরুন বনী-হাশেম ও বনী মোতালেবের সমস্ত লোকগণ এত ছঃখ-ক্ট ভোগ করিতেছিলেন! তবে আদর্শবান মহামানবগণ বিপদকেও আলাহ তায়ালার নেয়ামত ও বিশেষ দানে পরিণত করিয়া নেন, তাঁহারা বিপদকেও সুযোগরূপে গ্রহণ করেন, বিপদকেও নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মের এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের বিশেষ অবলম্বন ও অছিলা বানাইয়া নেন। নবীজী মোস্তফা (দঃ) তাহাই করিয়াছিলেন এই গৃই-তিন বংসরের বিপদকালে। এই সময়ে বনী-হাশেম ও বনী-মোতালেব এবং তাঁহাদের বন্ধুদের সঙ্গে নবীজী মোস্তফার অনাবিল মেলামেখার সুযোগ হইল। উাহার। শান্ত, ধীরস্থির এবং দীর্ঘ দৃষ্টিতে নবীজী মোন্তফার প্রকৃত স্বরূপ দর্শনের সুযোগ পাইলেন। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা, চরিত্রের মধুবতা ও শিক্ষার সৌন্দর্যা তাঁহাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল। এতন্তিন শক্রদের মোকাবিলায় আত্মকোধের উত্তেজনায় বুনী হাশেম ও বুনী মোতালেবগণ নবীজী মোস্তফার রক্ষণা-বেক্ষণে প্ৰবাপেক্ষা অধিক দৃঢ় এবং একতাবদ্ধ হইলেন। এই স্থযোগে নবীন্ধী মোস্তফা (দঃ) তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম ইসঙ্গামের প্রচার এবং উহার দাওয়াত দানে ছবার গতিতে কর্মচঞ্চল থাকিলেন, এই সোনালী স্থযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করিলেন। ইহার ফলে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইসলামের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং অনেক অভিযাত শ্রেণীর মানুষ তাঁহাদের সময়-স্থবোগে মোসলমান হইতে লাগিলেন। ষ্থা--ব্যুক্ট ব্যর্থ করার ব্যাপারে যাঁহারা অগ্র-গামী হইয়াছিলেন তাঁহাদের প্রথম ব্যক্তি হেশাম এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি যোহায়র উভয়ে ইসলাম গ্রহণে ধন্ম হইতে পারিয়াছিলেন (যোরকানী, ১—২৯০)৷ এতস্তিম কোরেশ বংশীয় বিশিষ্ট পালোয়ান বোকানাও ইদলাম গ্রহণ করিলেন।

রোকানা পালোয়ানের ইসলাম গ্রহণ ঃ

কোরেশদের মধ্যে সবর্ব শ্রেষ্ঠ এবং প্রসিদ্ধ কুন্তিগীর পালোয়ান ছিলেন রোকানা: তিনি বনী-হাশেম তথা নবীজী মোল্ডফার বংশীয় ছিলেন। একদা গিরিপথে রোকানার সহিত নবীঞ্চী মোজফার সাক্ষাৎ হইল। নবী (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন. থোদার ভয় তোমার অন্তরে আদে নাকি? আমার আহ্বানে সারা দিবে না কি ? রোকানা বলিলেন, আপনার ধর্ম সত্য প্রমাণিত হইলে আমি আপনার অমুদরণ করিব। নবীজী (দঃ) বলিলেন, আমি যদি কুন্তিতে ভোমাকে পরাজিত করিয়া দিতে পারি তবে (অস্বাভাবিক ক্ষমতা দৃষ্টে) আমাকে সভ্যবাদী বিশ্বাস कतिरव कि १ त्राकाना विलालन, निम्हम । नवीकी विलालन, তবে माँपाउ। তিনি দাঁড়াইয়া নবীজীকে কুন্তির কায়দায় কাবু করিতে চাহিলে নবীজী তাঁহাকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিলেন। রোকানা দ্বিতীয় বার লড়িবার অন্তরোধ করিলে নবীজী পুনরায় উাহাকে পরাজিত করিলেন। তৃতীয় বারও নবীন্ধী (দঃ) তাঁহাকে ধরাশায়ী করিলেন। রোকানা বলিলেন, আপনি আমাকে কুন্তিতে পরাভিত করিলেন ইহাত অতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। নবীজী (দঃ) বলিলেন, আলাহকে ভয় করার এবং আমার অমুদারী হওয়ার ইচ্ছা করিলে আমি ভোমাকে ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্যাজনক ঘটনা দেখাইতে পারি। রোকানা বলিলেন, তাহা কি ? নবীজী (দঃ) দুরবর্ত্তী একটি বুক্ষের প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, আমি এ বুক্ষটিকে ডাকিলে দে আমার নিকটে আদিয়া যাইবে। সভ্য সভ্য ভাহাই হইল, অতঃপর নবীন্ধী বৃক্ষটিকে ভাহার স্থানে ফিরিয়া যাইতে বলিলে বৃক্ষটি তাহার পূর্ব স্থানে চলিয়া গেল। রোকানা বলিলেন, হে মোহাম্মদ (দঃ) আপনার পুরেব কোন ব্যক্তি আমার পৃষ্ঠ মাটিতে ঠেকাইতে পারে নাই। ইতিপুরের আমার নিকট আপনি অপেক্ষা বিরাগ ভাজন আর কেউ ছিল না। কিন্তু এখন আমি আন্তবিক সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি-अवाह्मार जिल्ला भावून नारे विदः و انك رسول الله আপনি নিশ্চয় আল্লার রমুল। 

(বেদায়াহ-অন্-নেহায়াহ, ৩—১০৩)

## সত্যের গতি অপ্রতিহৃত ঃ

সত্য নিজেই আপন স্থান করিয়া লয়, আলো তাহার প্রবেশপথ নিজেই বাহির করে। এই সব চিরস্তন প্রবাদ নবীজীর সাফল্যে ও ইসলামের আত্মপ্রকাশে প্রথম হইতেই ধীরে ধীরে হইলেও দিনের পর দিন বাস্তবায়িত হইতে লাগিল।

আবুজহল, আবুলাহাব, উমাইয়া গোষ্ঠি নবীজীর বিরুদ্ধে এবং তাঁহার ধর্ম ইনলামের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন পর্যাস্ত স্বর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইয়া ব্যর্থ হইল।

কোন কোন ঐতিহাদিক বোকানার মোসলমান হওয়া অস্বীকার করিয়াছেন।

অবশেষে বয়কট অভিমানেও পর্যুদন্ত হইল; এখন তাহারা হতভত্ব ও দিশাহারা। তাহারা কেমন যেন অবসন্ধ হইয়া পড়িল। কোন চেষ্টাই তাহাদের ফলবতী হইতেছে না; একটা না একটা বাধা আসিয়া তাহাদের অনেক রকম আয়োজনকে পশু করিয়া দিয়াছে—ইহা লক্ষ্য করিয়া তাহারা বিমর্ষ হইল নিশ্চয়। কিন্তু অভিমান, গোঁড়ামি ও বন্ধমূল কুসংস্কারের মোহে কিছুতেই তাহারা নৃতন সভ্যকে বরণ করিয়া লইতে পারিল না। বরং চরম ব্যর্থতার মূখে তাহারা ত্বর্ব লচেতা সংগ্রামের আশ্রয় নিল। তাহারা নবীজী মোস্তফা (দ:)কে পাগল, যাত্কর, গণকঠাকুর, মিথ্যাবাদী, ধোকাবাজ ইত্যাদি বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল এবং হজ্জ-ওমরা ইত্যাদি উপলক্ষে মক্কায় আগত লোকদেরকে নবীজী হইতে দ্রে রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বহিরাগত লোককে কোরেশরা বিরিয়া ধরিত তাহার নিকট নবীজীর কুৎদা, নিন্দা ও গ্রানি করিত, কিন্তু তাহাদের এই অপপ্রচার ও অপচেষ্ট ই আগন্তকদের মনে নবীজীর প্রতি আকর্ষণ জন্মাইতে বিশেষ ক্রিয়াশীল প্রতিপন্ন হইল।

তদ্ধপ কোরেশ শত্রুরা নবীজীর বিরুদ্ধে এমন ব্যাপক প্রচারণা চালাইল যে, তাহাদের প্রচারণা দেশে-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদের সেই প্রচারই নবীজীর প্রসিদ্ধির জ্ঞা মহাপ্রচারের কাজ করিল। দূর দেশের লোক নিজ নিজ দেশে থাকিয়াই নবীজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। ইহা শুধু ভাবাবেগের কল্পনা নহে; বাস্তব সত্য ইতিহাস যাহার ভূরি ভূরি দৃষ্ঠাস্ত বিভাষান রহিয়াছে। যথা—

তোফায়েল দৌসীর ইসলাম গ্রহণঃ

আরবের প্রসিদ্ধ গোত্র দৌসের প্রধান সদ্দার ছিলেন ভোফায়েল ইবনে
আমর। তিনি অতিশয় প্রভাবশালী এবং বিশেষ অভিজ্ঞাত শ্রেণীর মামুষ ছিলেন।
তিনি একবার মকায় আসিলেন; তখন নবীজী (দঃ) গিরিসঙ্কট হইতে মূক্ত।
তোফায়েল মকায় আসিলে মকার সদ্দারবৃন্দ সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল এবং
তাঁহাকে অত্যস্ত কঠোরভাবে সতর্ক করিল—তিনি যেন রম্মুলুল্লাহ ছাল্লালান্ত
আলাইহে অসাল্লামের নিকটে না যান, তাঁহার সহিত মোটেই সান্দাং না করেন,
তাঁহার কোন কথাও যেন না শুনেন।

তোফায়েল নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা আমাকে এতই কঠোরভাবে সভর্ক করিয়াছে যে, আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—আমি তাঁহার কোন কথা শুনিব ন'। এমনকি হরম শরীফের মসজিদে যেহেত্ নবীজী (দঃ) প্রায়শঃ ইসলামের আহ্বানে বক্তৃতা করিতেন, তাই আমি মসজিদে যাইতে কর্ণকুহরে তৃলা ঠাসিয়া যাইতাম; যেন অনিচ্ছায়ও তাঁহার কথা আমার কর্ণে প্রবেশ না করে।

একদা আমি সকালবেলা মদজিদে গেলাম; দেখিলাম, রস্থলুলাহ (দঃ) কা'বা
শরীফের সম্মুখে নামাজ পড়িতেছেন। অতঃপর আমি তাঁহার নিকটে গেলাম;

আমার শত অনিচ্ছা সত্ত্বও তাঁহার কিছু কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি একটু লক্ষ্য করিলাম যে, এই সব কথাত কতই না সুন্দর। কতই না মধুর॥ অতঃপর আমি মনে মনে ভাবিলাম, আমি ত একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী এবং পণ্ডিত কবি। ভাল, মন্দ পার্থকা করা আমার জন্ম কঠিন নহে; তবে কেন আমি এই লোকটির (তথা নবীন্ধীর) কথা শুনিব না ? তাঁহার কথা ভালটি গ্রহণ করিব এবং মন্দটি বর্জন করিব। সেমতে আমি তাঁহার কথাবার্তা শুনিলাম এবং তাঁহার সালিধ্যেই বসিয়া থাকিলাম। এমনকি তিনি মসজিদ হুইতে উঠিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার গৃহে যাইয়া সাকাৎ করিলাম এবং বলিলাম, আপনার জাতি আপনার সম্পর্কে আমার নিষ্ট এই, এই বলিয়াছে। এমনকি আপনার কথা না শুনিবার জন্ম আমি আমার কর্ণে ভূলা ঠাসিয়া রাখিতাম। কিন্তু আল্লাহ আমাকে আপনার কথা না শুনাইয়া ছাড়েন নাই এবং আপনার কথা যাহা শুনিয়াছি তাহা অতি স্থন্য ও অতি মধুর। আপনি আপনার ধর্ম আমার নিকট ভালরপে ব্যক্ত করুন ত! ভংক্ষণাৎ রমুলুল্লাছ (দঃ) আমার সম্মুখে ইসলাম ব্যক্ত করিলেন এবং পবিত্র কোরআন তেলাওত করিয়া শুনাইলেন। খোদার কসম—এত সুন্দর বাণী আর জীবনেও আমি শুনি নাই, এত সুন্দর ও উত্তম ধর্ম জীবনেও আমি পাই নাই। আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিলাম এবং সত্য ধর্ম্ম গ্রহণের ঘোষণা দিয়া দিলাম।

অতঃপর আমি আরম্ভ করিলাম, হে আল্লার নবী। আমি আমার গোত্রের প্রধান, সকলে আমাকে মাস্ত করিয়া চলে। আমি এখন তাহাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিব এবং তাহাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করিব। আমার বৈশিষ্টের জন্ম কোন নিদর্শন আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করুন; সেই নিদর্শন যেন আমার প্রচার কার্যোর জন্ত তাহাদের নিকট সাহায্যকারী হয়। সেমতে নবী (দঃ) দোয়া করিলেন, "হে আল্লাহ। তাহাকে কোন নিদর্শন দান করুন"। অতঃপর আমি আমার দেশের দিকে যাত্রা করিলাম; রাস্তার যেই মোড় অভিক্রেম করিলে আমি দেশবাসীর দৃষ্টিগোচর হইব— এ মোড়ে পৌছিলে আমার ললাটে চল্লুদ্বয়ের মধ্যস্থল হইতে একটি আলোকরশ্মি প্রদীপের ক্রায় বিকশিত হইল। আমি দোয়া করিলাম, ইয়া আলাহ। আমার চেহারা ভিন্ন অক্ত কোন বস্তুতে আমার এই নিদর্শন দান কর। আমার ভয় হয়—লোকেরা ভাবিবে, তাহাদের ধর্ম ত্যাগের কারণে আমার চেহারা বিকৃত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ এ আলোকরশ্ম আমার চাব্কের মাধায় পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। লোকেরা এ আলো সুস্পাইরূপে প্রদীপের ক্রায় দেখিল।

আমি বাড়ী পৌছিলে আমার বৃদ্ধ পিতা আমার নিকট আসিলেন; আমি তাঁহাকে বলিলাম, আজ হইতে আপনি আমার হইতে বিচ্ছিন্ন আমি আপনার হইতে বিচ্ছিন্ন; আমাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। পিতা বলিলেন কেন হে বংসং আমি বলিলাম, আমি মোসলমান হইয়া গিয়াছি; মোহাম্মদ ছালালাছ আলাইছে অসালামের ধর্ম গ্রহণ করিয়া নিয়াছি। পিতা বলিলেন, হে বংস। তোমার ধর্মই আমারও ধর্ম। আমি বলিলাম, তবে গোসল করিয়া পাক পবিত্র পোশাক লইয়া আসুন। তিনি তাহাই করিলেন; আমি তাঁহার সম্মুখে ইসলাম পেশ করিলাম; তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন। আমার স্ত্রী আমার নিক্ট আসিলে তাহার সহিত্ত ঐরপ কথোপকথন হইল এবং সেও ইনলাম গ্রহণ করিল।

আমি আমার দৌস গোত্রেও ইসলাম প্রচার করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহারা সাড়া দিল না। আমি পুনঃ মকায় আদিয়া নবীজীর নিকট দেস গোত্র সম্পর্কে অভিযোগ করিলাম এবং তাহাদের প্রতি বদদোয়ার জন্ম বলিলাম। নবীজী (দঃ) তাহাদের জন্ম দোয়া করিলেন—"হে আল্লাহ! দৌস গোত্রকে হেদায়েত দান কর"। নবীজী (দঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি তোমার গোত্রে ফিরিয়া যাও; তাহাদিগকে ইসলামের দিকে আহ্বান কর এবং তাহাদের প্রতি উদার থাকিও। আমি তাহাই করিতে থাকিলাম, এমনকি নবীজী (দঃ) মকা হইতে মদিনায় হিজরত করিয়া গেলেন। হিজরতেরও ছয় বৎসর পর আমি আমার সঙ্গী মোসলমানগণকে লইয়া মদিনায় চলিয়া আসিলাম; আমরা সত্তর বা আশিটি পরিবার ছিলাম। আব্বকর ছিদ্দিক রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনত্তর থেলাফৎ আমলে মিথা নবী মোছায়লামার বিক্ষকে য্যামামার জেহাদে তোফায়েল (রাঃ) শহীদ হইয়াছিলেন। (বেদায়াহ, ৩—৯৮)

## গুণীন জেমাদের ইসলাম গ্রহণ ঃ

মকা হইতে বহু দূরে অবস্থিত "আয্দ" গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন জেমাদ।
তিনি আরবের প্রসিদ্ধ গুণীন ছিলেন; খুব বড় ওঝা ও মন্ত্রুত্ত্ববিদ রূপে তাঁহার
বিরাট সুখ্যাতি ছিল। একবার জেমাদ মকায় আদিলেন এবং মকার বেকুফদেরকে
বলিতে শুনিলেন যে, মোহাম্মদ (ছাল্লালান্থ আলাইহে অসালাম) পাগল বা
তাঁহাকে ভূতে পাইয়াছে। সেমতে ঐ গুণীন সাহেব হ্যরতের নিকটে আসিয়া
বলিলেন, আমি ভূত ছাড়ানোর মন্ত্রজানি; আল্লাহ অনেক মামুষকে আমার হাতে
আরোগা দান করেন।

नवीकी याख्या (मः) माधादगण्डः कान ज्ञाय मान करता अथरम आज्ञार जांबानाव अभरमा जांबाय कामनाव यादा भाठे कदिएजन जांदा अर्थे وَنَسْتَعَيْنُكُ مَن يَهُدُلُ لَا مُنْ فَلِ مُنْ لَلُهُ وَمُن يَضُلُلُ اللهُ وَمُن لَا مُنْ وَلِي اللهُ وَمُن لَا شَرِيْكَ (عَلَ اللهُ وَمُن لا شَرِيْكَ (عَلْ اللهُ اللهُ وَمُن لا شَرِيْكَ (عَلْ اللهُ اللهُ وَمُن لا شَرِيْكَ (عَلْ اللهُ اللهُ وَمُن لِيُعْلِي اللهُ اللهُ وَمُن لا شَرِيْكَ (عَلْ اللهُ اللهُ وَمُن لا شَرِيْكَ (عَلْ اللهُ اللهُ وَمُن لا شَرِيْكَ (عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُن لا شَرِيْكَ (عَلْ اللهُ اللهُ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার; আমরা তাঁহারই প্রশংসা করি এবং তাঁহারই সাহায্য কামনা করি। আল্লাহ যাহাকে সং পথ দান করিবেন পারিবে না কেউ তাহাকে ল্রন্থ করিতে এবং আল্লাহ যাহাকে থাকিতে দিবেন ভ্রন্থতায় পারিবে না কেউ তাহাকে সং পথে আনিতে। আমি মনে-প্রাণে ঘোষণা দিতেছি, আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবৃদ ও উপাস্তা বা পৃজনীয় নাই—তিনি এক, তাঁহার কোন সঙ্গী সাথী অংশীদার নাই।"

জেমাদ এই ভূমিকা শুনিতেই অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং পুনঃ পুনঃ অনুবোধ করিয়া তিনবার নবীজীর এই বাণী শ্রবণ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমি মন্ত্রতন্ত্রবাদী অনেক গুণীনের কথা শুনিয়াছি অনেক যাতৃকরের যাত্মন্ত্র শুনিয়াছি বড় বড় কবিদিগের রচনা শুনিয়াছি। কিন্তু আপনার বাণীর জায় এমনটি ত আর কখনও শুনি নাই। এই বাণী ত সমুদ্রের জায় সুগভীর ও সুপ্রসন্ত যাহার গভীরতায় অসংখ্য মণিমুক্তা লুকায়িত। আপনার হস্ত প্রদান করুন উহা ধারণ করিয়া আমি ইসলাম গ্রহণ করি। সেমতে তিনি নবীজীর হস্ত ধারণ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়া আমি ইসলাম গ্রহণ করি গোত্রে ইসলাম প্রচারের স্বীকৃতি দান করিলেন। (বেদায়াহ, ৩—৩৬)

# আবুজর গেফারীর ইসলাম গ্রহণ ঃ

"গেফার" গোত্র মকা হইতে বহু দূরে অবস্থান করে, আবুজর গেফারী তথায় বসনাস করেন। কোরেশদের বিরূপ প্রচারনার ফলে নবীজী মোস্তফার চর্চ্চা আরবের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে, স্থুদ্র গেফার গোত্রেও এই চর্চ্চা ব্যাপ্ত হইয়াছে। এমতাবস্থায় আবুজর তাঁহার সহোদর ওনায়ছকে নবীজীর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্ম মকায় পাঠাইয়া দিলেন। ওনায়ছ মকায় আসিয়া কয়েকদিন অবস্থান করতঃ নবীজীর সন্ধান লাভে প্রত্যাগমন করিল এবং লাতা আবুজরকে নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিল। এই বর্ণনায় আবুজরের তৃপ্তি হইল না; তাঁহার পিপাসা আরও বাড়িয়া গেল। তিনি অবিলম্বে মকা যাত্রা করিলেন। বহু সাধনায় তিনি নবীজীর সাক্ষাৎ লাভে ধক্ম হওয়ার স্ক্রেণা পাইলেন। প্রথম সাক্ষাতেই আবুজর নবীজীর চরনে লুটিয়া পড়িলেন এবং ইসলাম বরণ করিয়া নিলেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনায় ইমাম বোখারী (রঃ) ৫৪৪ পৃষ্ঠায় একটি পরিছেছদ উল্লেখ করিয়া এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

১৬৮৮। হাদীছ : — (৪৯৯ ও ৫৪৪) আবুজমরাহ (র:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ইবনে আব্বাস (রা:) বলিলেন, আবুজরের ইসলাম-গ্রহণ ঘটনা তোমাদেরে শুনাইব কি । আমরা বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, আবুজর (রা:) নিজেই উহার বর্ণনা দিয়াছেন যে, আমি গেফার গোত্রের লোক। আমাদের নিকট সংবাদ পৌছিল, মকায় একজন লোকের আবির্ভাব হইয়াছে—তিনি দাবী করেন, তিনি নবী। আমি আমার সহোদর (ওনায়ছ):ক বলিলাম, তুমি মকায় ঐ লোকটির নিকটে যাও যে দাবী করে—তাঁহার নিকট উদ্ধিজগতের সংবাদ সরবরাহ হয়। তাঁহার কথাবার্ত্তাও সরাসরি তাহার মুখে শুনিবে এবং সব তথ্য লইয়া আমার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

সেমতে ভাতা যাত্রা করিল এবং মক্কায় আসিয়া নবীজীর সাক্ষাতে আসিল, জাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিল অতঃপর মক। হইতে প্রত্যাগমন করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কি সংবাদ ? সে বলিল, আমি ঐ মহান ব্যক্তিকে দেখিয়াছি; তিনি সংকর্ম্ম ও সচ্চরিত্রের উপদেশ দিয়া থাকেন, অসং কর্ম্ম হইতে নিষেধ করিয়া থাকেন। আর তাহার বাণীও শুনিয়াছি উহা কবির রচনা মোটেই নহে (ওনায়ছ উত্তম কবি ছিল)। আমি ভ্রাতাকে বলিলাম, আমার যে পিপাসা রহিয়াছে তোমার বর্ণনায় তাহা মিটিল না। সেমতে অনতিবিলম্বে আমি পাথেয় এবং ছোট এক মশক পানি সঙ্গে লইয়া মক্কা পানে যাত্রা করিলাম। (ভ্রাতা আমাকে বলিয়াদিল, মক্কায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। তথাকার লোক ঐ মহানের বড় শক্রে এবং সকলে তাহার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ। বেদায়াহ, ৩—৫৫)

মকায় পেছিয়া আমি হরম শরীফের মসজিদে অবস্থান করিলাম; জমজমের পানি পান করিতাম এবং নিজে নিজে নবী ছাল্লালাত আলাইহে অসালামকে থোঁজ করিতাম, কিন্তু তাঁহার থোঁজ পাইতে পারিলাম না। তাঁহার থোঁজ সম্পর্কে কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিব তাহাও আমি সমীচীন মনে করিলাম না। এই অবস্থায়ই আমি সারাদিন মসজিদে পড়িয়া রিলাম; এমনকি রাত্র আসিয়া গেল। এই অবস্থায় আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়া গমন করিলেন; তিনি বলিলেন, বোধ হইতেছে লোকটি বিদেশী। আমি উত্তর করিলাম, হাঁ—আমি বিদেশী। আলী (त्राः) विलालन, एत्व वाभनि वामात्र विषयी; वाभनि वामात्र वाष्ट्री हलून। সেমতে আমি তাঁহার সঙ্গে চলিলাম; আমিও তাঁহাকে আমার মূল উদ্দেশ্যের কিছু বলি না, তিনিও আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। আমি তাঁহার গৃহেই রাত্রি যাপন করিলাম এবং ভোর হইলে আবার মসজিদে চলিয়া আসিলাম। আজও নবীজীর কোন খোঁজ লাভ করিতে পারিলাম না; কাহারও নিকট জিজ্ঞাসাও করিলাম না এবং এমন কোন মানুষ পাইলাম না যাহার হইতে থেঁাজ লইতে পারি। দিনের শেষে আজও আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়া গমন করিলেন এবং বলিলেন, নিশ্চয় লোকটি এখনও উদ্দেশস্ত্লের খেঁাফ লাভে সক্ষম হয় নাই। আমি বলিলাম, ঠিকই সক্ষম হই নাই। আজও তিনি বলিলেন, আমার সঙ্গে আমার গৃহে চলুন। অ.জও পূর্বে দিনের স্থায়ই তাঁহার সঙ্গে যাইয়। তাঁহার গৃহে রাত্রি

যাপন করিলাম এবং ভোর হইলে মসজিদে চলিয়া আদিলাম। এইভাবেই ভিন দিন অতিবাহিত হইল। তৃতীয় দিন আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন; আপনার ব্যাপার কি । উদ্দেশ্য কি । কেনইবা আপনি এই শহরে আদিয়াছেন । আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি যদি আমার কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখেন, কাহারও নিকট প্রকাশ না করেন, আর প্রভিজ্ঞা করেন যে, আমার উদ্দেশ্যের সাফল্যে আপনি আমার সাহায্য করিবেন আমাকে পথ দেখাইবেন তবে আমি বলিতে পারি। আগী (রাঃ) আমার উভয় শর্তে সম্মতি দান করিলেন—বলিলেন, আপনি যাহা বিজয়াছেন তাহাই আমি করিব।

আমি বলিলাম, আমাদের নিকট সংবাদ পৌছিয়াছে যে, এই নগরে একজন লোকের আবির্ভাব হইয়াছে যিনি দাবী করিয়া থাকেন তিনি নবী। ইহার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত হওয়ার জন্ম পূর্বের্ব আমি আমার সহোদরকে এখানে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার পূর্ণ তৃপ্তি যোগাইতে পারে নাই, তাই আমি স্বয়ং তাঁহার সাক্ষাং লাভের আশায় এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আলী (রাঃ) বলিলেন, ঠিক জায়গায়ই আপনি আপনার কথা রাখিয়াছেন—আপনার উদ্দেশ্য সাফল্যের পথে। যাঁহার বিষয় আপনি বলিতেছেন তিনি সত্য; তিনি আল্লার রস্কলই বটেন। এই রাত্র আপনি আমার গৃহেই অবস্থান করুন। প্রভাতে আমি আপনাকে তাঁহার নিকট পৌছাইবার ব্যবস্থা করিব।

ভার হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, সেই মহানের পথ এই দিকে;
আমি এই পথে যাইতে থাকিব, আপনি দুরে দূরে থাকিয়া আমার অমুসরণ
করিবেন। আমি যদি আপনার জক্ত কোন বিপদের আশলা দেখি তবে আমি
প্রপ্রাব করার ক্যায় ভান করিয়া ধামিয়া যাইব বা জুতা ঠিক ভাবে পায়ে দেওয়ার
ক্যায় পথের কিনারায় দাঁড়াইব। আপনি অন্ত দিকের পথ ধরিয়া চলিয়া যাইবেন;
(যেন কেহ আপনার মূল উদ্দেশ্য আঁচ করিতে না পারে।) আর যদি আমি
সরাসরি চলিয়া ঘাই তবে আপনিও আমার অমুসরণে চলিতে থাকিবেন এবং
আমি যেই গৃহে প্রবেশ করি আপনিও সেই গৃহে চুকিয়া পড়িবেন।

সেমতে তিনি চলিতে লাগিলেন; আমি তাঁহার অমুদরণে চলিতে লাগিলাম।
পথে কোন বাধা-বিদ্ন ছাড়াই তিনি সরাসরি নবী ছাল্লাল্লাল্ড আলাইহে অসাল্লামের
নিকটে পৌছিলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পৌছিলাম। আমি নবীজী সমীপে
আরজ করিলাম, আমাকে ইসলাম ব্ঝাইয়া দিন; তিনি ইসলামের ব্যাখ্যা দান
করিলেন। তাঁহার মুখ-নি:স্ত অমীয় বাণী প্রবণে আমি ঐ মৃহুর্ত্তে ঐ স্থানেই
ইসলাম গ্রহণ ও বরণ করিয়া নিলাম।

নবীজী আমাকে স্নেহভরে বলিলেন, আবুজর! এই এলাকায় তুমি ভোমার অবস্থা গোপন রাখিও, প্রকাশ করিও না। এখন তুমি ভোমার দেশে ঘাইয়া দেশের লোককে এই ধন্মের খোঁজ দিতে থাক। আমাদের পূর্ণ বিকাশ এবং জয়যুক্ত হওয়ার সংবাদ অবগত হইলে তুমি আমার কাছে চলিয়া আসিও।

আমি আরজ করিলাম, যেই মহাশক্তিমান প্রভু আপনাকে সত্য ধর্ম দানে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার শপথ ও কসম—আমি যে সভ্যের কলেমা পাইয়াছি উহাকে মকার লোকদের কর্ণকুহরে না ঢুকাইয়া কান্ত হইব না।

ঠিকই তৎক্ষানাৎ আবুজর (রাঃ) হরম শরীফের মসজিদে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তথায় কোরেশের অনেক লোক সমবেত ছিল। আবৃজর (রাঃ) তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং উচ্চকপ্ঠে বলিলেন, হে কোরেশগণ।

اَ شَهِدُ اَنْ لَا إِلْهُ إِلَّا لَلْهُ وَاشْهِدُ انْ مُحَمَّدُا عَبِدٍ لَا وَرُسُولُهُ

"আমি অন্তর হইতে ঘোষণা দিতেছি, একমাত্র আলাহই মাব্দ; আলাহ ভিন্ন কোন মাব্দ নাই। আরও ঘোষণা দিতেছি, মোহাম্মদ (দঃ) আলার বিশিষ্ট বন্দা এবং তাঁহার রম্কুল।"

এই ধ্বনি দিতেই কোরেশ ছবু তরা মার মার করিয়া ছুটিয়া আদিল এবং পরস্পার বলিতে লাগিল, এই ধর্ম ত্যাগী বেদ্বীনকে ধর। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক ইইতে আমার উপর বেদম প্রহার আরম্ভ হইয়া গেল। আমাকে প্রাণে শেষ করিয়া মারিয়া ফেলিবে সেইরূপ প্রহারই তাহারা করিতে লাগিল। এই সময় (নবীজীর পিতৃব্য) আববাদ (রাঃ) ছুটিয়া আদিয়া আমাকে তাঁহার দেহের আশ্রয়ে নিলেন এবং মারমূখী ছবু তিদেরে বলিলেন, তোমরা কি সর্বনাণ করিতেছ। এ বে গেফার গোত্রের সোক। দিরিয়ার বাণিজ্য যাত্রায় এবং সাধারণভাবেও তোমাদের চলাচলের পথ গেফার গোত্রের পল্লী দিয়াই। আববাদের এই সতর্কবাণী শুনিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইল এবং আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

পর দিন ভোর ইইতে না ইইতেই আমার সেই অভিযান পুন: চলিল—
আমি মসজিদে আসিলাম এবং পূর্বে দিনের আয় আমার সেই ঘোষণার ধ্বনিই দিতে
লাগিলাম। তাহাদেরও প্রহার-অভিযান পূর্বে দিনের আয়ই আমার উপর চিলে।
আজও আববাস (রাঃ) ছুটিয়া আসিয়া নিজের দেহ দ্বারা আমাকে আশ্রয় দিলেন
এবং পূর্বের স্থায় ছুর্ব ভিদেরে সভর্কবাণী শুনাইলেন; তাহাতে তাহারা ক্ষান্ত হইল।

পাঠক! লক্ষ্য করিলেন ? ঈমানের বল-বিক্রেম কত অধিক! সাহস, শক্তি ও উভাম কত প্রথর। ক্ষণেক পূর্কেব যেই আবুজর কোন ব্যক্তির নিকট নবীজীর থোঁজ জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী ছিলেন না, ভীত ও অস্ত ছিলেন; ঈমান গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্ত্তের মধ্যে আবৃজর আর সেই আবৃজর নাই। ভীত ও ব্রস্ত আবৃজর (রা:) এখন তাঁহার হৃদয়ের ভন্ত্রীতে ভন্ত্রীতে নৃতন বল-শক্তি এবং অসীম সাহস ও উৎসাহ উভমের স্পান্দন তিনি অন্মূভব করিতে লাগিলেন। এমনকি সেই বল-বিক্রম, সাহস-উভমের বাণকে চাপিয়া রাখা তাঁহার জন্ম সম্ভব হইল না। সকল প্রকার ভয়-ভীতির বাঁধ ভালিয়া, প্রাণের মায়ার বাঁধন ছিন্ন করিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন কলেমা শাহাদতের বিজয়য়েনি তুলিতে, ভৌহীদ এবং নবীজীর স্বীকৃতি-ঘোষণা মকার পাষগুদের ঘাড়ে চাপিয়া ধরিতে। এই মহাশক্তি ও অদম্য সাহস এক মাত্র ঈমানেরই ক্রিয়া ছিল; আবৃজর (রা:) এখনও পেয়াজ বা গরুর গোশ্ত খাইয়া ছিলেন না। নবীজীর হাত হইতে আবৃজর (রা:) ভৌহীদ ও ঈমানের এমন মিদরাই পান করিয়াছিলেন যে, উহার তেজস্কিয়ায় নবীজীর স্লেহস্থলভ পরামর্শকেও তখন লক্ষ্যে রাখিতে পারেন নাই তিনি।

বিগত তিন বংসর কাল গিরিসঙ্কটে সঙ্কটাপূর্ণ জীবন-যাপনের পর নব্যতের
দশম বংসরে বয়কট বা অসহযোগিতা প্রত্যাহাত হইয়াছিল।

দীর্ঘ তিন বংসর কাল কপ্ত যাতনা হইতে খালাস পাওয়া হ্যরতের পক্ষে অবশ্যই একটি সুখের বিষয় ছিল, কিন্তু অল্ল দিনের মধ্যেই সে সুখ অপেক্ষা শত গুণ অধিক পর পর তুইটি তুঃখজনক শোকের ছায়া হ্যরতের উপর নামিয়া আসিল।

# আবুতালেবের মৃত্যু ঃ

অসহযোগীতা হইতে খালাস পাওয়ার মাত্র ছয় মাস বা আট মাস বিশ দিন পর ঐ বংসরই হ্যরতের বাহ্যিক সাহায্য সহায়তার সর্ব্ব প্রধান অছিলা—চাচা আবৃতালেবের মৃত্যু হয়; যাহা হ্যরতের পক্ষে অপুরণীয় শৃন্যতা ছিল। এত দিন সারা মকাবাসীদের মোকাবিলায় হ্যরতের পক্ষে আবৃতালেবই ছিলেন একমাত্র প্রতিরোধ ও প্রতিবাদকারী। আজ সেই অছিলা চিরদিনের জন্ম লুপ্ত হইয়া গেল। বাহ্যিকরূপে হ্যরত (দঃ) সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া পড়িলেন।

# षावूर्णात्तरतः प्रकारमध वयस ३ (०४৮ थः)

পূর্বেই বলা হইয়াছে, হযরত রস্বলুলাহ ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের লালন-পালন হইতে আরম্ভ করিয়া নব্যতের পরও সারা মক্কার শত্রুদের মোকাবিলায় সাহায়তার যে ভূমিকা আবৃতালেব গ্রহণ করিয়া জীবনের শেষ মৃহূর্ত্ত পর্যান্ত উহা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন উহার নজীর ইতিহাসে নাই। নবীজী মোস্তফার প্রগাম্বরী জীবনে সফলতার ব্যাপারে বাহ্যিক অছিলারপে আবৃতালেবের দান ছিল অপরিসীম। তিনি নবীজী মোস্তফ:কে তাঁহার অস্তরে

যে স্থান দান করিয়াছিলেন উহার দৃষ্টাস্তও অতি বিরল। কিন্ত আবৃ্তালেব এত ভালবাসা সত্ত্বেও হ্যরতের আনীত ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন না, তিনি তাঁহার পূব্বপুরুষদের শেরেকী ধন্মের উপরই ছিলেন। হায়। সারা বিশ্ব যেই প্রদীপের আলোতে উজ্জালা সেই প্রদীপের স্বর্বাধিক নিক্টবর্তী আবৃতালেব উহার আলো হইতে বঞ্চিত। এযেন প্রদীপের নীচের অন্ধকার।

এই বিষয়টি হযরতের পক্ষে যে কতদ্র পীড়াদায়ক ছিল ভাহা বলা বাস্ত্র্যা যখন আবৃতালেবের অন্তিমকাল ও জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল তখন হযরত (দঃ) দবর্বশেষ চেষ্টার জন্ম তাঁহার নিক্ট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু মান্ন্র্য-বেশী শয়তান আবৃজ্ঞহল ও ভাহার সাঙ্গ-পালগণ পূর্ব হইতেই আবৃতালেবের শয়া পাখে ভীড় জমাইয়া রহিয়াছিল। হযরত (দঃ) আবৃতালেবকে ইসলামের কলেমা পাঠ করার জন্ম অভাধিক অন্থরোধ ও পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন, এমনকি তিনি অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে আদর ও সোহাগের ডাক দিয়া বলিলেন, "হে আমার চাচা। আপনি একটি বাক্যের (ইসলামের কলেমার) স্বীকারোজি করিয়া আমার পক্ষে কেয়ামতের দিন আপনার জন্ম শাফায়া'ত করার পথ স্থগম করিয়া দিন; আমি এই বাক্যটি নিয়াই আপনার পক্ষ সমর্থনে আল্লার দরবারে দাঁড়াইব। এইভাবে হযরত (দঃ) তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। অপরদিকে আবৃজহল ও তাহার সাঙ্গ-পাঞ্চগণ তাঁহাকে বলিতেছিল, হে আবৃতালেব। জীবনের শেষ মূহূর্ত্তে স্বীয় পূর্বপুক্ষদের ধন্ম ত্যাগ করিয়া আরবের নারীদেরকে তিরজারের স্থোগ দিও না যে, অবৃতালেব কাপুরুষ ছিল—ভাভিজার কথায় আজাবের ভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় বাপ-দাদার ধন্ম ত্যাগ করিয়াছে।

অবশেষে আবুতালেব এই তুর্ভাগ্যজনক উক্তির উপরই শেষ নিঃখাস ত্যাগ ক্রিলেন যে, স্বীয় পিতা আবতুল মোতালেবের ধন্মের উপরই রহিলাম।

হযরত (দঃ) স্বীয় আশ্রয়স্থল চাচাকে হারাইয়া যতদ্র শোক পাইয়াছিলেন উহার হাষার গুণ অধিক শোক পাইলেন চাচার মৃত্যু বে-দীনীর উপর হওয়ায়। হযরত (দঃ) এই শোক ও জঃথে বে-হাল হইয়া ইসলাম না থাকা সত্ত্বেও চাচার মাগফেরাতের দোয়া করিতে উভত হইলেন, কিন্তু কোরআনের আয়াত নাযেল হইয়া তাঁহাকে উহা হইতে বারণ করিল এবং আরও আয়াত নাযেল করিয়া আয়াহ তায়ালা তাঁহাকে সাত্তনা দিলেন যাহার বিবরণ নিমের হাদীছে আছে—

عن ابن المسيب من ابية رضى الله (: १ ﴿ ١٥٥) - ﴿ शानोष्ठ ﴿ اللهُ عَلَيْهُ إِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَيْهُ النَّبِيُّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلنَّبِيٌّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ

وَسَلَّمُ وَعَنْدَ لَا لَهُ اَبُو جَهُلِ فَقَالَ آئَ عُمْ قَلْ لاَ اِللهُ اللهُ اللهُ كَلَمَ لَا اللهُ اللهُ كَلَمَ لَا اللهُ اللهُ

অর্থ—সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী' ছায়ীদ-ইবনে মোছাইয়্যেব (র:) তাঁহার পিতা ছাহাবী ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু তালেবের যথন মৃত্যু অতি নিকটবর্তী হইল তথন নবী (দ:) তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। আবুজহল পূর্ব্বাক্তেই তথায় পৌছিয়াছিল।

হযরত (দঃ) আবৃতালেবকে বলিলেন, হে আমার চাচা! আপনি ইদলামের কলেমা লা-ইলাহা ইল্লালাহ্ তথ্য স্থীকারোক্তি করুন। ইহাকে লইয়াই আমি আপনার পক্ষ সমর্থন করিয়া আল্লার দরবারে দাঁড়াইব। তখন আবৃত্ধহল এবং তাহার আর এক সাথী বলিল, হে আবৃতালেব! তুমি তোমার পিতা আবহল মোতালেবের ধর্ম ছাড়িয়া দিবে কি ? এই ধরণের বহু রক্মের কথা তাহারা তুইজনে আবৃতালেবকে বলিতে লাগিল, এমনকি আবৃতালেবের সর্বশেষ উল্লি এই হইল যে, আবহুল মোতালেবের ধর্মের উপরই ।।

হধরত রমুলুলাহ (দঃ) বলিলেন, আমি আবুতালেবের জন্ম মাগফেরাতের দোয়া করিয়া যাইব যাবং আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আমাকে নিষেধ না করা হয়। তথনই পবিত্র কোরআনের আয়াত নাষেল হইল—

# مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ أَمَنُوا .....

অর্থাৎ নবীর জন্ম এবং মোমেনদের জন্ম এই অনুমতি নাই যে, তাহারা কোন মোশরেকের পক্ষে মাগফেরাতের দোয়া করে, ইহা প্রতীয়মান হইয়া যাওয়ার পর যে, ঐ মোশরেক শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করিয়া জাহারামী সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে যদিও সেই মোশরেক কোন ঘনিষ্ঠতর আত্মীয় হয়।

এত দ্বির এই আয়াতও নাযেল হইল ....। এন এ এএটা টা অর্থাৎ হেদায়েত দান করার ক্ষমতা আপনার হাতে স্থাস্ত নহে যে, আপনি আপনার প্রিয়পাত্রকে (জোর করিয়া) হেদায়েত দিয়া দিবেন। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা (মামুষের ইচ্ছাশক্তি ও কর্মাশক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ দেখিয়া) যাহাকে ইচ্ছা করেন হেদায়েত পাওয়ার ভৌফিক দান করিয়া থাকেন। হেদায়েত পাওয়ার উপযুক্ত কাহারা তাহ। আল্লাহ তায়ালা ভাল রূপই অবগত আছেন।

عى العباس بن عدد الوطلب اندة ( وهه العلم العالم عام वानोछ ٥- ( هاه علم المطلب قَالَ لِلنَّهِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا آغَلَيْتَ عَنْ عَمَّكَ فَانَّـهُ كَانَ يَحْوُ طُكَ وَيَغْضُبُ لَكَ قَالَ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَّى نَارٍ وَلُوْ لَا أَنَا لَكَانَ

فَي الدُّرْكِ اللَّهُ شَعْلِ مِنَ النَّارِ-

অর্থ – হ্যরতের চাচা আব্বাস (রাঃ) একদা হ্যরত নবী ছাল্লাল্লাল্ আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, (কেয়ামতের দিন) আপনার চাচা আবুডালেবকে কি সাহায্য কৰিতে পারিবেন ? তিনি ত আপনার অভ্যধিক সাহায্য সহায়তা কহিয়া থাকিতেন এবং আপনার পক্ষ সমর্থন করিয়া সংগ্রাম চালাইয়া থাকিতেন। নবী (দঃ) তহ্তরে বলিলেন, তিনি অল্ল—তথ। পায়ের গিঁট পর্যান্ত দোযখের আগুনে থাকিবেন। (তাঁহার শাস্তির এই লাঘব আমারই বদৌলতে হইবে।) যদি আমার সম্পর্কীয় ব্যাপার না থাকিত তবে তিনি দোষখের সর্বশেষ তব্কার নিম্নস্তরে থাকিতেন।

عن ا بي سعيد الخدري رضي الله منه (١٥٠ ح ١٥٥) = इानोह ٥-(١٥٥ حا ا نَّكُ سَمِعَ النَّبِيِّ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكُو عِنْدَ لا حَمَّهُ فَقَالَ لَعَلَّمُ تَنْفَعَمُ شَفَا مَتِي يَوْمَ الْقِيمَةِ فَيَجْعَلُ فِي ضَحَفَاحٍ مِنَ النَّا لِتَبِلُغَ كَعْبَيْهِ

يَغْلَى مَذْهُ دَ مَا غُهُ ـ

অর্থ-আবু সায়ী'দ খুদরী (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ইযরত নবী ছালালাভ আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে তাঁহার চাচা আবুতালেবের বিষয় উল্লেখ করা হইল। হ্যরত (দঃ) বলিলেন, আশা করি, কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তাহাকে সাহায্য করিবে তাহার শাস্তি লাঘব করিতে—তাহাকে অল্ল পরিমাণ দোষখের আগুনে রাখা হইবে; দোঘখের আগুন তাহার পায়ের গিঁট পর্য্যস্ত থাকিবে, কিন্তু উহার দারাই তাহার মাথার মগজ পর্য্যস্ত টগবগ করিতে থাকিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এক্লে একটু চিন্তা করিলে ঈমান যে কি অমূল্য ধন এবং দোয়খ হইতে নাজাত ও পরিত্রাণ পাইবার জন্ম ঈমান যে, অপরিহার্য্য তাহা পরিকার-রূপে উপলব্ধি করা যায়। আল্লার রস্থলের সাহায্য সহায়তা করা সর্বশ্রেষ্ঠ নেক কাজ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ছাহাবীগণ এই নেকের দারাই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আবুতালেবের মধ্যে সেই নেক কাজটি অত্যধিক পরিমানে বিভামান ছিল, তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যান্ত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালামের সাহায্য সহায়তায় সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া রাথিয়াছিলেন। কিন্তু উল্লেখিত হাদীছ সমূহ দারা প্রমাণিত হয় যে, এইসব কোন বিছুই দোহণ হইতে তাহাকে নাজাত ও পরিত্রাণ দিতে পারিল না; তাহার একমাত্র করেণ হইল ঈমান হত্ত হুইতে আবুতালেবের বঞ্চিত থাকা; এই জন্মই তাহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত হ্যরত রস্থলুল্লাহ (দঃ) তাহার ঈমানের জন্ম সর্ব্যাত্মক চেষ্টা চালাইয়াছিলেন।

আর একটি বিষয় এন্থলে পরিস্কাররূপে উপলব্ধি করা যায়, তাহা এই যে, আল্লার রস্থলকে মমতা করা তাঁহাকে রস্থল জানা, সত্যবাদী জানা—শুধু জানার পর্য্যায়কে ঈমান বলা হইবে না। শুধু জানার পর্য্যায়ে আবুতালেব কাহারও পশ্চাতে হিলেন না, তাহার কাব্যের এক বিরাট অংশ এইসব বিষয়ে আজও ইতিহাসে বিভ্যান রহিয়াছে। কাব্যে তাহার পরিস্কার উক্তি ছিল—

ود عوتنی و زمه ن ا نك نا صحى + ولقد صدقت و كنت ثم امينا

আপনি আমাকে সত্য ধমের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন এবং আপনি আমার শুভাকামী বলিয়া দাবী করিয়াছেন; বাস্তবিক্ই আপনি সত্যবাদী এবং পূর্ব্ব হইতেই আপনি অকৃতিম।

و عرضت دينا لا معالة انه + من خير اديان البرية دينا

আর আপনি বিশ্ববাসীর সম্মুখে এমন এক ধর্মা পেশ করিয়াছেন যাহা অবশুই সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বোত্তম ধর্মা।

হযরত রম্ব্রাহ (দ:) এবং ইদলাম সম্পর্কে এই ধরণের উক্তি আবৃতালেবের কাব্যে ভূরি ভূরি বিভমান রহিয়াছে, কেন্ত এই ধরনের উক্তিকে ঈমান গণ্য করা হয় নাই। কারণ, শুধু জানার পর্যায়কে ঈমান বলা হয় না, বরং রম্ফলকে এবং ইদলামকে মানা ও গ্রহণ করার উপরই ঈমানের ভিত্তি। আবৃতালেবের মধ্যে ইহারই অভবে ছিল। ইহার অভাব আজ আমাদের স্মাক্তে মোদলেম নামধারী অনেকের মধ্যেই দেখা যায়।

আবৃতালেবের মৃত্যুশয্যায় আবৃজহল সহ কোরেশ সদ্ধারণণ ভাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আপনার প্রতি আমাদের ভক্তি প্রদা আপনার অবিদিত নহে। আপনার শেষ সময় নিকটবর্তী যাহা আপনিও বৃঝিতেছেন। আপনার আতৃপ্রাত্রের সহিত আমাদের যে বিরোধ রহিয়াছে তাহাও আপনি অবগত আছেন। আমাদের অমুরোধ—আপনি তাহাকে ডাকিয়া আমুন এবং তাহার হইতে অসীকার গ্রহণ করুন. সে যেন আমাদের প্রতি অন্তায় নাকরে; আমাদের হইতেও অস্বীকার গ্রহণ করুন, আমরাও তাহার প্রতি কোন অস্থায় করিব না।

সেমতে আবৃতালেব নবীজীকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং বলিলেন হে ভাতুপাুত। তোমার বংশীয় সদ্দরিগণ সমবেত হইয়াছে। তাহারা তোমার সহিত আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাব করিতেছে; তুমিও অঙ্গীকার করিবে, তাহারাও অঙ্গীকার করিবে।

নবীজী বলিলেন, ভ:ল কথা। আপনারা আমাকে একটিমাত্র উক্তি প্রদান করিবেন; উহার দারা আপনারা সমগ্র আরবে প্রাধান্ত লাভ করিবেন এবং ঐ উক্তির বদৌলতে সারা বহির্জগৎ আপনাদের পদানত হইবে।

আবুজহল বলিল, এইরূপ একটি কেন! দশটি উক্তির জ্লীকার আপনি আমাদের হইতে আদায় ক্রুন।

নবীজী বলিলেন, আপনারা অঙ্গীকার করিবেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাল্" আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই। আর আপনাদের বর্ত্তমান প্জনীয় দেবদেবী ঠাকুর-মূর্ত্তিগুলিকে চিরতরে পরিত্যাগ ও বর্জন করিবেন।

এই কথা শুনিয়া কোরেশ দলপতিগণ বলাবলি করিল, ভোমরা যাহা চাও সেইরূপ একটি অক্ষঃও এই বাক্তি হইতে আদায় করিতে পারিবে না, অতএব নিজেদের পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম মতের উপর অবিচল থাক; এই ব্যক্তির সহিত আল্লাহই যদি ফয়ছালা করিয়া দেন। (ইবনে-হেশাম)

সর্বদেষ পর্যায়ে আবৃতালেব কোরেশ দলপতিগণকে কতকগুলি অমূল্য উপদেশ দিয়া গেলেন যাহা তাঁহার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে দিখিত থাকিবে। তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে ব্লিলেন—

হে কোরেশগণ। তোমরা মানব জাতির শ্রেষ্ঠ এবং আরবীয়দের হৃৎপিও তুলা। তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ রহিয়াছে—সকলেই যাহাদের অমুগত। তোমাদের মধ্যে বাহাত্বর এবং ধনে-জনে শক্তিশালী ব্যক্তিগণও রহিয়াছে। তোমাদের মধ্যে আরব জাতির সর্ব্বময় মহিমা বিভ্যমান রহিয়াছে ঘদারুন তোমাদের প্রাধান্ত। তোমরা কা'বা শরীফের যথাযথ সন্মান করিবে; ইহাতে তোমাদের প্রতি প্রভু প্রওয়ারদেগার সন্তুষ্ট হইবেন, তোমাদের জীবিকার অবলহন হইবে এবং তোমাদের প্রাধান্ত বজায় থাকিবে। আর তোমাদের প্রস্পর আত্মীয়তার ২ক্ আদায়

করিও; তাহাতে নেকনামী বাকি থাকে জীবনের মূল্য বাড়ে এবং বংশের উন্নতি হয়। জুলুম-অত্যাচার এবং পরস্পর শৃক্রতা বর্জন করিও; এই ছই জিনিষের দারা অতীতে অনেক জাতি ধ্বংস হইয়াছে। আর কেহ ডাকিলে তাহার ডাকে সাড়া দিও, প্রার্থীকে দান করিও এবং সদা সত্য কণাবলিও, আমানত পূর্ণরূপে আদায় করিও।

আর আমি তোমাদিগকে বিশেষরূপে উপদেশ দিতেছি—তোমরা মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লাম) সহিত ভাল ও উত্তম ব্যবহার বজায় রাখিও। তিনি সমগ্র কোরেশ বংশের আমানতদার এবং সমগ্র আরবে সত্যবাদীরূপে প্রাদিদ্ধ। আমি তোমাদের যতগুলি সং উপদেশ দান করিলাম মোহাম্মদের মধ্যে ঐ সব গুণাবলী বিভ্যমান রহিয়াছে। তিনি আমাদের নিকট যেই ধর্ম নিয়া আসিয়াছেন অনেকেই ভাদয় উহাকে গ্রহণ করে যদিও মানুষের নিন্দার ভয়ে মুখে গ্রহণ করে না।

খোদার কসম! আমি যেন চোখে দেখিতেছি—আমার পূর্ণ বিশ্বাস আরবের এবং উধার পার্শ্ববর্তী এলাকার দরিজ তুর্বল লোকগণ মুহাম্মদের ভাকে সাড়া দিয়া এবং তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহার আদেশের শ্রদ্ধা করিয়া মৃত্যুর মুখে ঝাপাইয়া পড়িতেছে। ফলে কোরেশ দলপতিগণ অফোর লেজুর হইয়া যাইতেছে, তাহাদের বাড়ী-ঘর উদ্ধাড় হইয়া যাইতেছে এবং এ গরীব-কাঙ্গালগণ তাহাদের উপর প্রাধান্ত লাভ করিতেছে।

হে কোরেশ বংশ। তোমরা মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লছ আলাইছে অসাল্লাম)
সাহায্যকারী এবং তাঁহার দলের সহায়তাকারী হইয়া যাও। যে ব্যক্তি তাঁহার
পথের পথিক হইবে এবং তাঁহার আদর্শের অনুসারী হইবে সে নিশ্চয় ভাগ্যবান
হইবে। আমার জীবনের আরও অংশ যদি বাকি থাকিত এবং আমার মৃত্যু যদি
বিশ্ব করিত নিশ্চয় আমি মোহাম্মদ হইতে স্বর্বপ্রকার আক্রমণকে প্রতিহত করিয়া
চলিতাম এবং তাঁহার হইতে সকল রকম আপদ-বিপদের প্রতিরোধ করিতাম।

( त्यात्रकानी, ১-२৯৫)

অতঃপর সমবেত কোরেণ দলপতিগণ তথা হইতে প্রস্থান করিলে আবৃতালেব নবীজীকে পুন: ডাকিয়া আনিলেন এবং বলিলেন, ভাতৃপুত্র। তুমি কোরেশ দলপতিদের নিকট কোন অফায় দাবী কর নাই।

নবীজী (দঃ) আবুতালেবের এই আলাপে তাঁহার ঈমান সম্পর্কে আশাধিত হইয়া বলিলেন, হে চাচাজান। আপনি আমার ঐ দাবীর কলেমাটা পড়িয়া নিন। ফদারা কেয়ামত দিবসে আমি আপনার জন্ম শাফায়াত বা সুপারিশের সুযোগ লাভ করিব।

উত্তরে আবৃতালের বলিলেন, আমার যদি আশক্ষানা হইত যে, আমার মৃত্যুর পর তোমাদেরে কটাক্ষ করিয়া লোকেরা বলিবে, আবৃতালের ভয়ে ভীত হইয়া মৃত্যু সময় কাপুরুষের স্থায় এই কলেমা পড়িয়াছে তবে নিশ্চয় আমি এই কলেমা পড়িয়া নিতাম। (ইবনে-হেশাম) থাদিজা ৱাজিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হার মৃত্যু :

বিপদের অন্ধকার যেন অন্ধকার রজনীর স্থায় ঘনিভূত হইয়া আসিতে থাকে।
আবৃতালেবের মৃত্যু হইল, তাহার ঈমান সম্পর্কে হ্যরতের স্বর্বাত্মক চেষ্টা ব্যর্থ
হইল। এই নিদারুন শোক-তর্কে ভাগিতে থাকা অবস্থায়ই হ্যরতের উপর আর
এক শোকের পাহাড় ধ্বসিয়া পড়িল।

এই দশম বৎসরেই—রমজান মাসে আবুতালেবের মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন পর\*
হ্যরতের দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের জীবন-সঙ্গিনী বিবি খাদিজা (রাঃ) ৬৫ বৎসর বয়সে
এন্তেকাল করিলেন। বিবি খাদিজা (রাঃ) হ্যরতের জন্ম অর্থ-সামর্থ, ঘর-সংসার
শাস্তি ও শৃদ্ধলারই শুধু সংস্থাপক ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন প্রত্যেক পরিস্থিতিতে
হ্যরতকে সান্তনা দানকারিণী, হ্যরতের অন্তরে বল-ভরসা আন্য়নকারিণী। আজ
হ্যরত (দঃ) এইরূপ জীবন-সঙ্গিনীকেও হারাইয়া ফেলিলেন; ইংাতে তাঁহার শোকের
সীমা থাকিতে পারে কি 
থু এমনকি স্বয়ং হ্যরত (দঃ) এই বৎসরকে

"শোকের বৎসর" বলিয় আখ্যায়িত করিলেন।

বিবি খাদিজাকে হারাইয়া হযরত অন্তরে কি ভীষণ আঘাতই না পাইলেন। ছনিয়ার এক শ্রেষ্ঠ নেয়ামত যেন তিনি আজ হারাইলেন। বিবি খাদিজা হযরতের অন্তর ও জীবনের এত বড় বিরাট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন যে, উহাকে অন্ত কাহারও দ্বারা পূরণ করা সম্ভব ছিলনা। তাঁহার ক্যায় ভাগাবতী ও পূণাবতী আদর্শ মহিলা জগতে অল্লই জন্ম নেয়। হযরতের অতীত জীবনের দীর্ঘ পঁচিশটি বংশর বিবি থাদিজা (রাঃ) হযরতের স্ব্ধ-শান্তি প্রতিষ্ঠায়, পারিবারিক ও সামাজিক ময়দানে তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠায় যে ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন উহার আ্তি-বেখা হযরতের স্বদ্যুপট হইতে মুছিয়া যাভয়ার মত ছিল না।

পয়গাস্থনীর স্চনায় য়খন নবীজীর সম্পূর্ণ জীবনটা এলোমেলো শৃজ্ঞলাহীন হইয়া
পড়িয়াছিল; তাঁহার পানাহারের থোঁজ ছিল না, শোয়া-বদার খবর ছিল না।
পথে-প্রাস্তবে গিরিকন্দরে তিনি উদাদীন বেড়াইতেন, পড়িয়া থাকিতেন তখন বিবি
খাদিজাই তাঁহার তত্ত্ব লইতেন, থোঁজে করিয়া পানাহার পোঁছাইতেন, শৃজ্ঞলায়
ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা করিয়া থাকিতেন। পয়গাস্থরী জীবনের সর্ব্বপ্রথম অধ্যায়ে
যখন নবীজী আশা-নিরাশার দোলায় ছলিয়া ব্যস্তব্যন্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, হেরা-গুহা
হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহে আদিয়াছিলেন তখন বিবিখাদিজাই আদর্শ সহধ্যিনীরপে
নবীজীর সাত্তনা, প্রেরণা ও বল-ভরসা যোগাইয়া ছিলেন। জগতের সকলে যখন

<sup>\*</sup> কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বিবি থাদিজার মৃত্যু আবৃতালেবের মৃত্যুর পুংর্ব ইইয়াছিল। কিন্তু ইহার বিপরীত মতামতই প্রসিদ্ধ এবং অধিক নির্ভর্যোগ্য। (বেদায়াহ, ৩ ১২১)

নবীজীর কথাকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল তখন এই পুণাবতী মহীয়দীই দব্বপ্রথম তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। জাতি ও দেশের সকলে যখন নশীলীকে উপেক্ষা ও বৰ্জন করিয়াছিল তখন এই ভাগ্যবতী থাদিজাই তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন। চতুর্দিকে যখন নবীজীর জন্ম নিরাশার অন্ধকার, ব্যঙ্গ-বিজ্ঞপ লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের ঝড় তখন সেই ঘোর সম্ভটকালে কর্ম জীবনের সবব প্রথম সলিনী এবং ধশা জগতের সবব প্রথম মুরীদ বিবি খাদিজাই নবীজীর জন্ম আলো বহনকারিণী এবং জানে মালে স্বৰ্বপ্রকারে ঝড়-ঝঞ্চ হইতে আশ্র দানকারিণী ছিলেন। সারা দিনের কর্মাব্যস্ততা ও দেশ জোড়া শত্রুদের উৎপীড়নে ক্লাস্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া দিনের শেষে নবীজী বাড়ী ফিরিতেন তখন বিবি থাদিজা প্রকৃত সহধর্মিণীর ধর্ম মতেই জনয়ের সবর্ষয় ভজি-শ্রদ্ধা অন্তরের সবটুকু মায়া-মমতা তাঁহার চরণে নিবেদিত করিয়া তাঁহার দৈহিক ও আত্মিক প্রান্তি দূর ক ণে এবং স্থ-সাত্তনা প্রদানে নিজকে লুটাইয়া দিতেন। নবীজী মোস্তফা (দঃ) প্রতি দিন এইভাবে খাদিজার সেবায় সারা দিনের ক্লান্তি ও প্রান্তি দূর করিয়া নবোজমের সহিত কম্ম ক্ষেত্রে পুনঃ অবতীর্ণ হইতেন। স্থাপ-ছঃখে আপদে-বিপদে সবর্ব দা বিবি খাদিজা নবীজীর সহিত ছায়ার মত জড়াইয়া থাকিতেন; মুহুর্তের জন্মও বিবি थानिका नरीक्षीत (मराग्र छेनामीन इटेएटन ना। विवि थानीका ছिल्लन नरीक्षीत আদর্শ সহধর্মিণী সর্ব্বক্ষেত্রের সহত্রমিণী এবং সর্ব্বাবস্থার সহযোগিণী। অন্তরের ভক্তি ও আসক্তির সহিত বিবি খাদিজা নিজেকে এবং নিজের সবর্ব স্বকে নবীজী মোস্তফার চরণে যেভাবে লুটাইয়া ও বিলাইয়াছিলেন উহার দৃষ্টাস্ত জগতে মিলিবে নবীদ্ধীও বিবি খাদিজার প্রতি কিরুণ আকৃষ্ট ছিলেন তাঁহাকে কিরুপ चौकु जिमान कदिशा हिल्लन छेशां कि छि॰ विवत्र "मामी মোবারक" আলোচনায় আলোচিত হইয়াছে। বিবি থাদিজার প্রতি নবীজী মোস্তফার আকর্ষণ ও স্বীকৃতি প্রমাণে এতটুকুই ষথেষ্ট যে, বিবি ধাদিজার বিরহ-ব্যথা চিরকাল নবীজীর স্থাদয়ে দাগ কাটিয়াছে—ইহারও আলোচনা পুরেব হইয়াছে।

এহেন জীবন-সঙ্গিনী ইহকালের চিরবিদায় নিলেন নবীজী হইতে; নবীজীর সেই বিচ্ছেদ-বেদনার পরিমাপ করা কি সহজ ? এই শ্রেণীর ব্যথা-বেদনায় সাধারণ মানুষ বৈর্যাচ্যত না হইয়া পারে না। বিশেষতঃ নবীজী তাঁহার প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দির লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষরকারী উপকারীজন পিতৃত্য আবৃতালেবের শোক ভূলিতে না ভূলিতেই এই মহাশোকের আঘাত লাগিল নবীজীর অন্তরে। আঘাতের উপর আঘাত, শোকের উপর শোক; স্বয়ং নবীজী কর্তৃক এই বংসরকে "আমুল-হোয্ন" শোকের বংসর আখ্যা প্রদানই তাঁহার অন্তরের প্রতিক্রিয়াকে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছে।

আ'য়েশা (রাঃ)-এর সঙ্গে বিবাহ ঃ

নব্যতের দশম বংসর রমজান মাসে বিবি খাদিজা রাজিয়ালাভ তায়ালা আন্হার ইস্তেকাল হইল। হযরত (দঃ) শোকে জর্জরিত, ততুপরি তাঁহার ঘর-সংসার দেখিবার ও শৃঙ্খলা করিবার মত কেহ নাই, তাই হ্যরত (দঃ) পরবর্তী মাস তথা শাভ্যাল মাসেই পুনঃবিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন এবং পর পর ছুইটি বিবাহ হইল। একটি উন্মুল-মোমেনীন সভদাহ রাজিয়ালাভ ভায়ালা আন্হার সঙ্গে। ভিনি বিধবা ছিলেন— তাঁহার স্বামীর নাম ছিল "সাক্রান-বিন আম্র" ডিনি এবং তাঁহার স্বামী অনেক পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করতঃ আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া গিয়াছিলেন। তথায় থাকাকালীন বা মকায় ফিরিয়া আদিয়া তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয় এবং ভিনি বিধবা হইয়া থাকেন। পুনঃ বিবাহের প্রস্তাবে ভিনি প্রেশম দ্বিধা করিয়াছিলেন। রম্বলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে ষিধাবোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, আমার মহব্বত আপনার প্রতি সর্বাধিক, কিন্তু আমার পাঁচ-ছয়টি সন্তান রহিয়াছে; তাহারা সকাল-বিকাল আপনাকে বিঃক্ত করিবে। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আমাকে এই কারণে वांधा (मय़। नवी (मः) विलालन, विधात आत कांन कारण नांचे छ ? जिनि विलालन, থোদার কসম — আর কোন কারণ নাই (বেদায়াহ, ৩—১৩৩)। বিবি সপ্তদার পিতা তথন জীবিত ছিলেন এবং অমোসলেম ছিলেন, কিন্তু তিনি হ্যংতের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে রাজি হইয়া সওদাহ (রাঃ)কে হ্যরতের হাতে তুলিয়া দিলেন।

অপর বিবাহটি হইয়াছিল আ'য়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সলে। কিন্তু এই বিবাহটি শুধু আনুষ্ঠানিক এবং কেবল মাত্র ইজাব-কবুলের বিবাহ ছিল; অন্ত কোন রুছুমতই হইয়াছিল না। বিবাহের সময় হ্যরতের বয়স ছিল পঞ্চাশ বংসর আব আ'য়েশার বয়স ছিল মাত্র ছয় বংসর।

আব্বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্থায় একনিষ্ঠ বন্ধুর মেয়ে হিসাবে আদর ও সোহাগের নিদর্শন স্বরূপ এই বিবাহের আক্দ্ বা ইজাব-কবৃদ্ধ হইয়াছিল। এতন্তির এই বিবাহ সম্পর্কে মালায়ে-আ'লা তথা আল্লার দরবার হইতেও সুস্পষ্ট ইলিত আদিয়াছিল যাহার বিবরণ নিমে বর্ণিত হাণীছে রহিয়াছে—

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হউতে বর্ণিত আছে, হ্যরত নবী ছাল্লাল্লাল্থ আলাইছে
অসাল্লাম তাঁহাকে বলিয়াছেন, স্থা আমায় ছুইবার তোমাকে দেখান হইয়াছে—
একটি লোক রেশমী কাপড়ে তোমাকে বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছে, অভঃপর
সে যেন আমাকে বলিভেছে, এইটি আপনার স্ত্রী। সে মতে আমি রেশমী
কাপড়ের আবরণ উন্মোচন করিলাম এবং দেখিতে পাইলাম যে, তুমি-ই।

নিত্র। ভঙ্গের পর আমি ভাবিলাম, ইহা যথন আল্লার তরফ হইতে তবে আল্লাহ তায়াল অবশ্যুই ইহাকে বাস্তবায়িত করিবেন।

১৬৯০। হাদীছ ঃ—(৫৫১ পৃঃ) ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (আয়েশা রোঃ) হইতে ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাল্ আলাইহে অসাল্লাম মদিনায় হিজরত করিয়া আসিবার পূর্বের তৃতীয় বৎসর বিবি খাদিজা রাজিয়াল্লাল্ল তায়ালা আনহার মৃত্যু হইয়াছিল। অতঃপর হয়রত (দঃ) ছই বৎসর বা ছই বৎসরের নিকটবর্তী (অর্থাৎ ছই বৎসরের অধিক, কিন্তু তিন অপেক্ষা অনেক কম—ছই বৎসর চার মাস মকায়) অবস্থান করিয়াছেন। (এই সময়েই) আয়েশা (রাঃ)কে বিবাহের ইজাবকর্লে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ছয় বৎসর ছিল। অতঃপর তাঁহাকে ব্যবহারে আনিয়াছিলেন (মদিনায় পৌছিয়া;) তখন তাঁহার বয়স ৽য় বৎসর ছিল।

১৬৯৪। হাদীছ :— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি বলিলাম, ইয়া রস্থলাল্লাহ! আপনি যদি কোথাও অবতরণ করেন এবং তথায় একটি বৃক্ষ দেখেন যাহাকে কাহারও পশু খাইয়াছে; আর একটি বৃক্ষ দেখেন যাহাকে কাহারও পশু খায় নাই। এমতাবস্থায় আপনি আপনার পশুকে উক্ত বৃক্ষদ্বয়ের কোন্টি খাইতে দিবেন ? রস্বল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যেই বৃক্ষটি খাওয়া হয় নাই।

আয়েশা(রা:) এই দৃষ্টান্তে বৃঝাইতে চাহিতেছিলেন, রস্থলুল্লাহ ছালাল্লান্ত আলাইতে অসালামের বিবিগণের মধ্যে একমাত্র আয়েশা (রা:)ই কুমারী ছিলেন। ৭৬০ পৃঃ

ব্যাখ্যা ?—হষরতের সহিত বিবি আয়েশার ভালবাসা ও অন্তরঙ্গতার ভঙ্গিমামূলভ খোশ-আলাপের একটি অধ্যায় ছিল এই প্রশ্নোত্তর। নবীন্ধীর হৃদয়কে
আকৃষ্ট করার জন্ম সকলেই সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। বিবি আয়েশার উল্লেখিত
খোশ-আলাপটা সেই উদ্দেশ্যেরই ছিল।

১৬৯৫। হাদীছ ঃ—ওরওয়া (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্ল আলাইতে অসাল্লাম আব্বকর রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর নিকট বিবি আয়েশার বিবাহ-প্রস্থাব পাঠাইলে আব্বকর (রাঃ) বলিলেন, আপনি ত আমাকে ভাতা বলিয়া থাকেন (সেই হিসাবে আয়েশা আপনার ভাগনী)। নবী (দঃ) বলিলেন, আপনি আমার ধর্মীয় ভাতা এবং কোরআনের উক্তিরপের ভাতা সূতরাং আয়েশাকে বিবাহ করার বৈধভায় আমার জন্ম কান বাধা নাই। ৭৬০ পঃ

ব্যাখ্যা ঃ—পবিত্র কোরআনে আছে— ই বু ু ু ু ু ু ু ু শ্রুত শ্

উর্দ্ধজগত হইতে ইঙ্গিত পাওয়ার পর নবীজী (দঃ) এই বিবাহের প্রস্থাবদানে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। নবীর স্বপ্পত অকাট্য অহী, দেমতে এই বিবাহ প্রস্তাব অহী দারা সাব্যস্ত হইয়াছিল। তাই পঞ্চাশ বংসরের বর, ছয় বংসরের ক্লা—বহুসের এই অসামঞ্জন্মতা সত্ত্বেও এই প্রস্তাব প্রদান ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। নবীজীর প্রাণভ হয়ত এই প্রস্তাবক্তে স্বাগত জানাইয়াছিল; কারণ, নবীজীর সেবা ও প্রদায় আব্বকরের যে অপ্রিসীম দান ছিল তাহার স্বীকৃতি স্বয়ং নবী (দঃ) এই ভাষায় দিয়া থাকিতেন—

"বিশ্বজোড়া মানুষের মধ্যে স্বীয় জান ও মাল দারা আমার প্রতি সর্বাধিক উপকার করিয়াছেন আবুবকর। আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার ভিন্ন অহা কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধ্বানানো আমার জহা সম্ভব হইলে অংশ্বাই আবুবকরকে অন্তরঙ্গ বন্ধ্ বানাইভাম। তবে ইসলামের ভাতৃত্ব এবং উহার ভালবাসা তাহার জহা (আমার অন্তরে সর্বাধিক) রহিয়াছে।" এই আন্তরিক স্বীকৃতিকে কার্য্যভুওে প্রকাশ করার স্থযোগ পাইয়া নবীজীও হয়ত পুলকিত ও আনন্দিত ছিলেন। আবুবকরের আনন্দের ত কোন সীমাই ছিল না। যাহার চরণে আবুবকরের সর্বান্ধ উৎসর্গ তাঁহারই চরণে তাঁহারই সেবায় স্বীয় স্বেহের ত্লালীকে অর্পণ করিবেন—এই গৌরব এই আনন্দ কি আবুবকরের অন্তরের সামাই হয় প

১৬৯৬। হাদীছ ঃ—(৫৫১ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হ্বরত নবী ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লাম যথন আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তখন আমার বয়স ছয় বৎসর (পূর্ব হইয়া সপ্তম বৎসর আরম্ভ ) হইয়াছিল।

( আব্বকর (রাঃ) একাই হ্যরতের সঙ্গে হিজরত করিয়া মদিনায় পৌছিয়াছিলেন,
মদিনায় আদিয়া বদবাসের ব্যবস্থা করার পর তাঁহারা উভয়েই নিজ নিজ পরিবারবর্গকে নিয়া আদিবার জন্ম মজায় লোক পাঠাইয়াছিলেন।) অতঃপর আমরা
মদিনায় পেণছিলাম এবং বমুল-হারেছ-এর মহল্লায় অবস্থান করিলাম। আমি
ভয়ানক জ্বে পতিত হইলাম, এমনকি আমার মাধার চুল ঝড়িয়া গেল। অতঃপর

জর হইতে আরোগ্য লাভ করতঃ চেষ্টা তদবীর করিয়া চুলগুলা একটু বড় করা হইল যে, উহা কাঁধ পর্যান্ত পৌছিল।

একদা আমি আমার কভিপয় বান্ধবীর সহিত ঝুলনায় বসিয়া বাুলিয়া খেলা করিতেছিলাম, হঠাৎ আমার মাতা আসিয়া আমাকে ডাকিয়া নিয়া গেলেন; আমি কিছুই ব্বিতে ছিলাম না যে, কি উদ্দেশ্যে আমাকে ডাকিয়া আনিলেন। তিনি আমাকে হাত ধরিয়া বাড়ী নিয়া আসিলেন, তখনও আমার শ্বাস ফুলিতেছিল। আমার শ্বাস স্বাভাবিক অবস্থায় কিরিয়া আসিবার পর তিনি আমার মাণা ও মুখ-মণ্ডল পানি দ্বারা মুছিয়া দিলেন এবং আমাকে ঘরের ভিতর নিয়া আসিলেন; তথায় মদিনাবাসীনী কতিপয় মহিলা বসিয়াছিলেন। তাঁহারা আমার প্রতি শুভ এবং মঙ্গল ও কল্যাণের আশীর্কাদবাণীর ধ্বনি দিয়া উঠিলেন। আমার মাতা আমাকে তাঁহাদের হস্তে অর্পন করিয়া দিলেন। তাঁহারা আমার বেশ-ভূষার পরিপাটি করিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরের ভিতর হ্যরত রস্থলুল্লাহ (দঃ) তশরীক আনিলেন, তখন বেলা উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছিল। অতঃপর ঐ মহিলাগণ আমাকে হ্যরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লাম সমীপে সমর্পণ করিয়া দিল। আমার বয়স তখন নয় বংসর।

#### তায়েফের ছফরঃ

খাজা আবৃতালেব এবং বিবি থাদিজা (রাঃ) আর ছনিয়ায় নাই; নবীজী মোন্ডফা ছালালাছ আলাইহে অসালামের বাহ্যিক আশ্রহন্ত্বাও আর ছনিয়াতে নাই। বিবি থাদিজা (রাঃ) ছিলেন নবীজীর গৃহ-অঙ্গনের আশ্রয়, আর থাজা আবৃতালেব ছিলেন বাহিরের আশ্রয়; এখন নবীজীর উভয় দিক উজাড় হইয়া গিয়াছে। নবীজীর শান্তির নীরই শুধু ভাঙ্গে নাই, উহার বৃক্ষেরও পতন হইয়াছে। স্বাভাবিক ভাবেই নবীজীর ভৌতিক দেহ-মন ভাঙ্গিয়া পড়ার কথা। তত্পরি মক্কার তুর্বত শক্রয়া নবীজীর উপর জ্বুম অত্যাচারের স্বরাজ পাইয়াছে, তাহাদের জন্ম অত্যাচারের পথ একেবারে নিছন্টক হইয়া গিয়াছে। এত দিন আবৃতালেবের জন্ম বিশেষ কিছু করিতে পারিত না; এখন সেই বাধা দ্র হইয়াছে। তাহাদের ধারনায় নবীজী এখন নিরাশ্রয়। তাহাকে লইয়া যাহা খুলি করা যায়—নবীজীর প্রতি অভ্যাচার ও নির্যাতন চালাইতে এই ভাবিয়া কোরেশরা দিগুল উৎসাহে মাভিয়া উঠিল। মনের ক্ষোভ মিটাইয়া তাহারা নবীজী (দঃ)কে উৎপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল।

নবীজীর গৃহভাস্তরে আহার্য্য রান্নার পাত্রে ত্র্বিরা ময়লা-গলিজ পচা-গান্দা আবর্জনা ফেলিয়া যাইত (বেদায়াহ, ৩—১৩৪)। নবীজীর গৃহে মরা-পচা ফেলিয়া যাইত; নবীজী উহা লাঠির মাধায় উঠাইয়া অপসারিত করিতেন এবং উচ্চ কঠে বলিতেন, হে আবদে-মনাফের বংশধর (কোরায়েশ)! এই কি প্রতিবেশ ধর্ম ?

নবীজী আল্লার ঘরের নিকটে নামায পড়িতেন; সেজদাবস্থায় চুরাচাররা কখনও উটের উজড়ী কথনও বা সভাপ্রস্তা ছাগীর ফুল ইত্যাদি আবর্জনা তাঁহার উপর ফেলিয়া দিড; নবীজীর অসহায় শোকাতুর মেয়েদের কেহ সংবাদ পাইয়া উহা অপদারণ করিতেন। একদা নবীজী (দঃ) পথ বহিয়া চলিয়াছেন; এক নরাধম ছুটিয়া আসিয়া কতকগুলি ধূলা-বালি ও আবর্জনা নবীজীর মাথার উপর ফেলিয়া গেল। নবীজী সেই অবস্থায় গৃহে আসিলেন; এখন তাঁহার গৃহে কে আছে যে তাঁহাকে সাত্তনা দিবে, তাঁহার সেবা করিবে ৭ নবীজীর এক কলা আসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার মাথা পরিকার করিয়া দিতে লাগিলেন। শোকাবিষ্টা মা-হারা ক্সার অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া নবীজী তাঁহাকে স্নেহভরে বলিলেন, মা। কাঁদিও না: আল্লাহ তোমার পিতাকে রক্ষা করিবেন। নরাধমেরা এই শ্রেণীর অসভ্যপনা চালাইয়া যাইতে লাগিল; পথে-ঘাটে নীচ ভাষায় গালাগালি ও ব্যঙ্গ বিজ্রপের ত কথাই ছিল না। এতঞ্জিল দৈহিক নির্য্যাতন চালাইভেও তাহারা দ্বিধা করিত না। নবীজী (দঃ) কা'বা শরীফের নিকটে নামায পড়িতেছিলেন এক ছরাচার পাপাত্ম আসিয়া তাঁহার গলায় চাদর দিয়া ফাঁাস লাগাইয়া দিল, এমনকি নবীজীর শাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। আবুবকর (রাঃ) ছুটিয়া আসিলেন এবং নিজের উপর বিপদের ঝুঁকি লইয়া ছবৃত্ত কে সজোরে ধাকা দিলেন; সে দ্রে সরিয়া পড়িল— <mark>এইরূপে নবীজী রেহায়ী পাইলেন। এই শ্রেণীরই আর একটি ঘটনা নিয়ে বর্ণিত</mark> হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে—

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه (﴿ ﴿ ٩٥٠) ﴾ वानोछ १ (﴿ ٩٥٠) أَنَّ عَلَى عَنْقَهُ وَأَنَّ الْكُنْ رَأَ يُنْ مُحَمَّدًا يُصَلِّى عَنْدَ الْكَعْبَةَ لَا طَأَنَّ عَلَى عَنْقَهُ فَعَالَ الْمُو خَفْلَا لاَ خَذَ لَـ لاَ خَذَ لَـ لاَ اللهُ عَالَيْهُ وَسَامً فَقَالَ لَـ وَ نَعَلَمُ لاَ خَذَ لَـ لاَ اللهُ عَالَيْهُ وَسَامً فَقَالَ لَـ وَ نَعَلَمُ لاَ خَذَ لَـ لاَ اللهُ عَالَيْهُ وَسَامً فَقَالَ لَـ وَ نَعَلَمُ لاَ خَذَ لَـ لاَ اللهُ عَالَيْهُ وَسَامً فَقَالَ لَـ وَ نَعَلَمُ لاَ خَذَ لَـ لاَ اللهُ عَالَيْهُ وَسَامً

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা (পাষণ্ড খবিশ) আবৃত্তহল তাহার সংকল্প প্রকাশ করিল, আমি যদি মোহাম্মদকে (ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অদাল্লাম) কা'বা ঘবের নিকটে নামায পড়িতে দেখি তবে কসম করিয়া বলি, আমি তাহার ঘাড় পাড়াইয়া পিষ্ট করিয়া দিব। নবী ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অদাল্লাম তাহার এই সংকল্পের সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, সেইরূপ করিলে (আল্লাহ ভায়ালার) ফেরেশতা তাহাকে ধরিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবেন।

ব্যাখ্যা :—পবিত্র কোরআনে "এক্রা" ছুরায় এই বিষয়ের আলোচনা বহিয়াছে— اُ رَ ءَ يُنَ الَّذِي يَنْهِى - عَبْدُا إِنَا صَلَّى - اَ رَ ءَ يُنَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى - اَ رَ ءَ يُنَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى - اَ وَ أَمْرَ بِالْتَقُولِ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

"দেখ ত! ঐ পাপিষ্টের দোরাত্ম যে, আমার বিশিষ্ট বন্দা যখন নামায পড়েন তখন সে বাধার সৃষ্টি করিতে চায়। দেখ ত, ভাহার পাপাচরণ! আমার ঐ বন্দা সভাবে উপর প্রভিষ্ঠিত এবং আমার ভর-ভক্তি শিক্ষাদানকারী, আর এই পাপিষ্ট সভাকে স্বীকার করে না, আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখে। ভাহার এই দৌরাত্ম কিছুতেই চলিতে দেওয়া হইবে না। যদি সে বিরত না খাকে তবে পাপ ও মিথ্যা তথা অহঙ্কারের প্রতীক ভাহার মাথার লম্বা চুলগুলি ধরিয়া ভাহাকে হেঁচড়াইয়া টানিয়া আনিব। সে যেন ভাহার দলবলকে সাহায্যের জন্ম ভাকিয়া আনে; আমি নরকের পেয়াদা ফেরেশভাকে ডাকিব। (ঐ ফেরেশভা ভাহাকে দেইভাবে হেঁচড়াইয়া অগ্রিকুণ্ডে ফেলিয়া দিবে।)"

নাছায়ী শরীফের হাদীতে উল্লেখ আছে—এ তুরাআ পাশিপ্ট আবৃদ্ধহল একদা তাহার ঐ নরকীয় সংকল্প বাস্তবায়িত করার জন্ম অগ্রসর হইয়া হঠাও ভীত-সম্রস্তরূপে আসের সহিত পেছনে হটিয়া আসিল। তাহার লোকেরা তাহাকে এইরূপ ভীতি ও আদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দে বলিল,লেলীহান অগ্নির খন্দক ও ভয়াল আকৃতি; আমি পা বাড়াইলেই আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিত।

মকার ত্রাচার নরকীর আত্মার পাষওদের পক্ষ হইতে এইভাবে দিনের পর দিন লাজনা ও নিগ্রহ চলিতে লাগিল। অথচ ত্নিয়ায় আজ নবীজীর এমন কোন দরদী নাই যে এই ত্র্দিনে তাঁহার সাস্ত্রনা যোগাইবে। বাহিরের জন্ম তাহার কেই মুরবিব আশ্রায়ের সম্বল নাই, গৃহে তাঁহার ত্রী নাই। নবীজীর জন্ম আছে শুধু চতুর্দিকের অন্ধকার—আব্ভালেবের ক্যায় পিতৃব্যের বিয়োগ, পুণ্যবতী খাদিজার ক্যায় স্বর্গীয় স্ব্রমাময়ী স্ত্রী সহধর্মিণীর বিচ্ছেদ, আর মাতৃহারা ক্যাগণের বিষাদ্যাথ। মান মুখ। আর আত্রে এই চরম হতাশাময় অবস্থায় নরাধ্য পালিপ্তদের অক্থা অত্যাচার।

একদিকে এতগুলি বিপদের একত্র সমাবেশ, অপর দিকে নব্যতের দায়িত্ব
ইদলাম-প্রচার-কর্তব্যের অলজ্বনীয় আদেশ। এই চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াও নবীজী
মোক্তফার হাদয় স্বীয় দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালনে এক বিন্দু দমিত বা বিচলিত হইল
না, তাঁহার লক্ষ্য বিচ্যুত হইল না, তাঁহার জ্ঞানে-খ্যানে মনে-প্রাণে একই বিষয়
আল্লার দ্বীন প্রচার করা। কিন্তু তাঁহার ইহা ব্ঝিতেও বাকি থাকিল না যে, মক্কায়

ইসলাম প্রচার বর্ত্তমানে অসম্ভব ও নিক্ষল হইয়া দাঁ,ড়াইয়াছে। তাই নবীজী মোস্তফা (দঃ) কর্ত্তব্যে দৃঢ় ও কর্ম্মের পিয়াসী হইয়া ধীরস্থির চিত্তে বিকল্প পদ্বার চিন্তা করিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি তায়েক গমন করিতে মনস্থ করিলেন।

মকা হইতে প্রায় ৭০।৮০ মাইল দূরে অবস্থিত তায়েফ নগরী; উহা এতই সুজলা স্ফলা শস্ত-শ্যামলা যে, উহা স্বর্গ বা বেহেশ্ত হইতে বিচ্নাত ভূখণ্ড বলিয়া কথিত। ব্যবসা-বাণিজ্যে মকাবাসীদের সহিত তায়েফবাসীদের পরিচয়ণ্ড ছিল, পরস্পর বৈবাহিক আদান-প্রদানন্ত প্রচলিত ছিল। বিশেষতঃ কা'বা শরীফই তায়েফবাসীদেরও তীর্থস্থান ছিল: হজ্জ উপলক্ষে তায়েফবাসীদেরও মক্কায় আগমন হইত। কোরেশ প্রধান অনেকেরই তায়েফে বাগ-বাগিচাও ছিল। মক্কার পর এই তায়েফকেই নবীজী মোস্তফা (দঃ) নিজ কর্মস্থল ও ইসলামের প্রচার-ক্ষেত্র বানাইবার পরিকল্পনা করিলেন।

সেমতে পূর্ব্বালোচিত উন্মুল-মোমেনীন ছঙ্দা (রাঃ)কে থিনি বেশী বয়সেরও ছিলেন এবং সংসার পরিচালনার অভিজ্ঞতা সম্পন্নও ছিলেন, পাঁচ-ছয়টি সন্তানের মা হইয়া ছিলেন—তাঁহাকে বিবাহ করিয়া নবীজী (দঃ) নিজের ঘরের শৃঞ্জলা আনয়নের ব্যবস্থা করিলেন। ঘরে তাঁহার বিবাহিতা অবিবাহিতা চারিটি কলা ছিল—এই মাতৃহারা কল্পানের জল্প গৃহ সামলাইবার ব্যবস্থা করিয়া নবীজী মোক্তফা (দঃ) তায়েফ গমনের ব্যবস্থা সম্পন্ন করিলেন।

নবীজী মোল্ডফা (দঃ) ভায়েফের পথে যাত্রা করিলেন; তাঁহার একমাত্র সঙ্গী হইলেন তাঁহার প্রিয় ভক্ত অনুরক্ত পালিত পুত্র যারেদ (রাঃ)। ছুর্গম গিরি-কাস্তার পার হইয়া নবী 🏟 (দঃ) যায়েদ (রাঃ) সহ ভায়েফ নগরীতে উপনীত হইলেন। তাঁহোরা ভায়েফ পর্য্যন্ত ৭০।৮০ মাইলের দীর্ঘ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিলেন (যোরকানী ১—৩০৫)। তায়েক অঞ্চলে যে সকল গোত্র বাস করিত "বনীছকীফ" গোত্র তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিল। সেই ছকীফ গোতে আন্দেয়্যালীল, মদউদ ও হাবীব এই ভাতাত্রয় বংশ-প্রধান এবং তথাকার দর্দার বা দমাজপতি ছিল। তাহাদের একজনের নিকট কোরেশবংশীয়া একটি কন্তাও বিবাহিতা ছিল। নবী (দঃ) সর্ব্বপ্রথমে ইহাদের নিকটই গমন করিলেন। এই প্রধানগণের নিকট উপস্থিত হইয়া নবীজী (দঃ) ভাহাদিগকে আল্লাহ পানে আহ্বান করিলেন। এবং সভ্যের প্রচারে কোবেশদের অ্যায়প্র্বক বাধা দানের ঘটনাবলী ব্যক্ত করিয়া ভাহাদিগকে সত্যেত সহায়তা করিতে অমুরোধ করিলেন। তায়েফবাসীরাও কোরেশদের স্থায় পৌত্তলিক ছিল এবং তাহারা শস্ত-খ্যামল দেশে অর্থ-সম্পদের অধিকারী ছিল—সেই অহঙ্কার এবং গর্ব্বও ছিল ভাহাদের ভিতরে বদ্ধমূল। ছকীফ দলপতিগণ নবীগ্নীর আহ্বান-অমুরোধকে সম্পুর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিল। তাহাদের একজনে ত ব্যঙ্গ-বিজেপ করিয়া ইহাও বলিল, "আল্লাহ व्बिश थ्रें किया थ्रें किया जात लाक भाष्ट्रेन ना, र्जायारक रे भग्नशास्त्र कतिन।"

নবীজী মোস্তফা (দঃ) উপস্থিত ভাহাদের আশা ত্যাগ করিলেন। অবশেষে নবীজী (দঃ) তাহাদেরে অনুরোধ করিলেন, তাহারা থেন নবীজী সম্পর্কে তাহাদের এই মনোভাব গোপন রাখে। তিনি ভাবিলেন, তাহারা যদি তাহাদের এই বিষাক্ত মনোভাব প্রচার করিয়া বেড়ায় তবে জনসাধারণের মধ্যে সত্যের প্রচার তু:সাধ্য হইয়া উঠিবে। তাহাদের মধ্যে বিক্ষোভের স্থ ইি হইবে, ফলে তায়েফের অবস্থাও মকার স্থায় হইয়া উঠিবে; নবীজী এবং ইসলামের প্রতি বিদেষ ও শত্রুতা ব্যাপক আকারে ছড়াইয়া পরিবে। ছকীফ-প্রধানগণ নবীজীর এই অমুরোধও রক্ষা করিল না। তাহারা তায়েফের ছ্ট ত্রাত্মা ত্রাচার লোকদেরকে লেলাইয়া দিল, দেশবাসীকে নবীজীর বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিল। এমনকি তাহাদের চাকর ও দাসগুলিকে পর্যা<del>স্</del>ত নবীজীর পেছনে লাগাইয়া দিল। এখন নবীজী কোথাও বাহির হইলেই এ সব লোকেরা হৈ হৈ করিয়া তাঁহার চারিদিকে সমবেত হইতে থাকে। পথ চলিতে লাগিলে পেছনে পেছনে বিজ্ঞপ গালাগালি বর্ষণ করিয়া চলে, শুধু তাহাই নং-পাষণ্ডেরা তাঁহার প্রতি ইট-পাথর মারিতে মারিতে তাঁহার দেহ মোবারক রক্তাক করিয়া ফেলে। অনেক সময় মহু দেরা পথের হুই ধারে সারি দিয়া বসিয়া থাকিত; নবীন্ধী পথ চলার সময় তাঁহার চরণযুগল লক্ষ্য করিয়া পাথর বর্ষ ন করিতে থাকিত। ফলে নবীন্ধীর কোমল চরণদ্বয় রক্তাক্ত হইয়া ঘাইত, এমনকি পায়ের রক্ত শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া জুতা পায়ে আটকিয়া ধাইত।

অসহনীয় প্রস্তরাঘাতে সময় সময় নবীজী অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িতেন; তথন পাষাগুরা তাঁহাকে ত্ই বাহু ধরিয়া তুলিয়া দিত এবং তিনি চলিতে আরম্ভ করিলে তাহারা পুনরায় প্রস্তর বর্ষণ আরম্ভ করিত। এই সময় নরাধমদের বিকট হাস্তরোল জমিয়া উঠিত এবং হৈ হৈ ধ্বনির রোল পড়িয়া যাইত।

তায়েফ প্রবাসে নবীজীর উপর যে অত্যাচার হইয়াছিল, তিনি যে তৃঃখ কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন উহার অনুমান করার জন্ম তৃতীয় খণ্ডের ১৫১৪ নং হাদীছখানা লক্ষ্য করা যথেষ্ট। উহাতে স্বয়ং হ্যরতের মুখের বিবৃতি বর্ণিত রহিয়াছে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদা হ্যরতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওহোদ রণাঙ্গনের অবস্থা অপেশা কঠিনতর অবস্থা আপনার জীবনে আর কখনও উপস্থিত হুইয়াছিল কি । উত্তরে হ্যবত (দঃ) তায়েফবাসীদের নির্যাতনে সর্ব্বাধিক তৃঃখ কষ্ট পাওয়ার কথাউল্লেখ পূর্বক তাহাদের অত্যাচারের লোমহর্ষক কাহিনী তুলিয়া ধরিলেন।

ওহোদের জেহাদে স্বয়ং নবীজীর দাঁত ভাঙ্গিয়াছিল, মাথা ভাঙ্গিয়াছিল, ততুপরি সারা দেহ মোবারকে একশতের অধিক আঘাত লাগিয়াছিল। প্রিয় পিতৃব্য হামজা রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনহুর মর্মান্তিক শাহাদং বরণ এবং আবৃস্থৃকিয়ান-স্ত্রী ভেন্দা কর্ত্বক ঠাহার বক্ষ ফাড়িয়া কলিজা চিবানোর দৃশ্য দহ সত্তব জন ছাহাবীর শাহাদতের মানসিক আঘাতও কম ছিল না। নিকটবর্তী সময়ের সেই ওহোদের ছঃখ-কষ্ট অপেক্ষা প্রায় ছয় বংসর পুর্বের ঘটনা তায়েফের ঘটনার ছঃখ কষ্টকে অধিক বলা কতই না তাৎপর্য্যপূর্ণ! বিশেষতঃ এত দীর্ঘ দিন পর্যান্ত তায়েফের ছঃখ-কষ্টের বিষয় নবীর অন্তরে দাগ কাটিয়া থাকা কি সহজ কথা!

নবীজীর সঙ্গী ভক্ত অনুরক্ত পালিত পুত্র যায়েদ নিজের জান-প্রাণ দিয়া নবীজীকে রক্ষা কারার ব্যবস্থা নিশ্চয় করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি একা এই পরিস্থিতিতে কি করিতে পারেন ? তিনিও মাথায় ভীষণভাবে আঘাত খাইয়াছিলেন।

আঘাতের উপর আঘাতে আল্লার পেয়ারা রম্বল নবীজী মোস্তফা (দঃ) ক্রমশঃ অবসর ও অচৈতক্ত হ'ইয়া পড়িতে লাগিলেন। পাযাওদের অত্যাচার ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিল; এমতাবস্থায় তিনি পথিপার্শে একটি বাগানের নিকট পৌছিলেন; বাগানটি ছিল মক্কার ছই ভাতা রবিআ—পুত্র ওংবা ও শায়বার। মালিক্ষয় বাগানে উপস্থিত ছিল, নবীজী (দঃ) ঐ বাগানে আসুর গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন; উাহার দেহ এবং পা হইতে রক্ত প্রাথহিত হইতেছিল। এই সময় ছুর্ তেরা চলিয়া গিয়াছে; নবীজীর চেতনা ও কিঞ্ছিং স্বস্তি ফিরিয়া আসিয়াছে, এখন তিনি ক্ষতবিক্ষত দেহের প্রতি লক্ষ্য করিতে পারিলেন, অবস্থার অমুভূতি করার মত জ্ঞান-বোধ তাহার ফিরিয়াছে। এই সময় তিনি শান্তি লাভের জন্ম শান্তির মূল কেন্দ্র রহমান্তর-রহীম রাববূল-আলামীন স্প্টিকর্তা প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে উপস্থিতির ব্যবস্থা করিলেন। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের ছুন্নত এবং তাঁহার নীতি ছিল—

عَنْ هُذَ يُغُدِّةً قَالَ كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّا حَزَ بَهُ أَ مُرَّصَلَى

"ছাহাবী হোষায়কা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লান্থ আলাইছে অসাল্লামের অভ্যাস ছিল—কোন বিষয়ে যখন ভিনি বিত্রত হইতেন, চিন্তা ও অশান্তি অনুভব করিতেন তখন তিনি নামাযের আশ্রয় নিতেন। (মেশকাত শরীক ১১৭)

সেমতে নবীজী মোন্তফা (দঃ) এই চরম তুঃখ-বেদনা, তুরবস্থা ও তুদ শার সময়ে শরণাপর হইলেন পরম আপন আল্লাহ তায়ালার এবং তুই রাকাত নামায় পড়িলেন। নামায়ান্তে তিনি ঐ মহানের দরবারে মোনাজাতের হাত তুলিলেন যাঁহার পথে তিনি এই হুদশা ও দুর্ভোগের শিকার হইয়াছেন (যোরকানী, ১—৩০৫)। নবীজী সেই মহানকেই একমাত্র আপনজনরূপে সম্বোধন করিয়া দোয়া ও প্রার্থনা করিলেন। ত্রবস্থার চরম দৃশ্যের সম্মুখে নবীজীর ঐ প্রার্থনার প্রতিটি পদ ও বাক্যই ভাবের আবেগে পরিপূর্ণ এবং আলাহতে আল-নির্ভরশীলভায় পূর্ণভম ও প্ণাতম আদর্শ।

নবীজী মোস্তফার বিশাল অন্তরে যে অসীম প্রেরণার ভাষণ উচ্ছাস ছিল, আল্লাহতে প্রগাঢ় বিশ্বাসের যে অট্ট বন্ধন ছিল, আল্লাহমুক্তির যে অসাধারণ ভাবাবেশ ছিল— এই প্রার্থনা বা দোয়াটি উহার উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। দোয়াটির আবেগপূর্ণ ভাষা ও ভঙ্গিমায় শত্রুও বলিভে বাধ্য হয়—বিশ্বের প্রতি
নবীজী মোন্ডফার ডাক ও আহ্বান যে, স্বর্গীয় ও এশবিক উহার প্রচুর বিশ্বাদের উপর
ভীত্র আলোকপাত করে তাঁহার এই প্রার্থনা বা দোয়া।

নবীন্ধীর জীবনী রচনার নামে নিকৃষ্টতম শত্রুতার অবতারণাকারীও আনোচ্য দোয়াটির ভাবাবেগে মুগ্ধ হইয়া স্বীকার করিয়াছে—

"It sheds a strong Light on the intensity of his belief in the divine origin of his calling ( life of mohamet, by mwir )। গোৱাটি এই—

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ اَشْكُو ضَعْفَ قُوَّ تِي وَ تِلَّهُ هِيْلَتِي وَهُوَا نِي عَلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ النَّاسِ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ النَّاسِ اللَّهُمَّ يَا اَرْهُمَ السَّامَ عَفِينَ وَا نَتَ رَبِّي الْهُ سُتَضَعَفِينَ وَا نَتَ رَبِّي -

إِلَى مَنْ تَكِلِنِي إِلَى بَعِيْدِ يَتَهَجَّهُنِي اَوْ إِلَى عَدُو مِلْكَتَهُ اَمْرِي

إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ فَخَبُّ عَلَى قَدَلًا أَبَا لِي وَلْكِنْ عَافِيدًى هِي آو سَعْ لِي -

أَمُونَ بِنُورٍ وَجُهِكَ الَّذِي ٱشْرَقَتْ لَـ لا الظُّلُهَاتُ وَعَلَمْ عَلَيْهُ ا مُورَ

الدُّ ثَيا وَ الْأَخْرَ 8 مِنْ ا نَ يَنْزِلَ بِي غَضَبِكَ ا وَيَحلَّ عَلَى سَخَطَكَ لَكَ

# الْعَنْدِي حَتَّى تَرْضَى لاَ حَوْلَ وَلا قَوَّةً إلاَّ بِكَ

"আয় আলাহ। তোমারই নিকট ব্যক্ত করিতেছি, আমার ত্র্বলতা এবং এই লোকদের দৃষ্টিতে আমার হেয়তা। হে আলাহ হে পরম দ্য়াময়। তুমি সকল ত্র্বলদের পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, তুমিই আমারও পালনকর্তা রক্ষাকর্তা। তুমি আমাকে কাহার হন্তে সমর্পণ করিতেছ। অপরের হন্তে—যে আমার প্রতি আক্রমণে উত্তত হইয়া আসে! বা শক্রর হন্তে—যাহার ক্ষমতায় দিয়া দিয়াছ আমার সব কিছু। প্রভূ হে। (আমার একমাত্র কাম্য তোমার সন্তোষ;) আমার প্রতি তোমার অসন্তোষ না পাকিলে আমি এই সব বিপদ-আপদের কোন পরওয়া করি না; তবে তোমার নিরাপত্তা ও শান্তির দান আমার জন্তও প্রশন্ত ; (আমি উহা হইতে বঞ্চিত হইব কেন !) প্রভূ হে। তোমার যেই পুণ্য জ্যোতির প্রভাবে সকল অন্ধকার তিরোহিত হইয়া যায়, যাহার কল্যাণে ইহ-পরকালের সর্কবিষয়ে শান্তি-শৃঙ্গা

প্রতিষ্ঠিত হয়—দেই পুণ্য জ্যোতির শরণ লইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তোমার অসম্ভোষ যেন আমাকে ছুঁইতেও না পারে, তোমার কোপ বা অনল-দৃষ্টি যেন আমার উপর পতিত না হয়। তোমার সম্ভোষই আমার একমাত্র কাম্য; আমি যেন সর্ব্বদা তোমার সম্ভোষ লাভ করিতে পারি। তুমি আমার প্রতি স্বর্বদা সন্তুষ্ট থাক ইংাই আমার আরাধনা। আমার বল-ভরদা একমাত্র তুমিই, তুমি ভিন্ন আমার কোন সম্বল নাই; আমার শক্তি-সামর্থ স্ব কিছু তোমার উপর নির্ভর করে। (বেদায়াহ, ৩—১৩৬)

বাগানের মালিক ওংবা ও শায়বা কাফের এবং ইসলাম ও নবীজীর পরম শক্ত ছিল, এমনকি শেষ পর্যান্ত তাহারা কাফের থাকিয়া বদর রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের বাগানে উপস্থিত নবীজী মোস্তফার হক্ত-ঝরা দেহের এমনই মর্মান্তিক দৃখ্য ছিল যে, উহা দেখিলে আংআহোতি পরম শত্রুও চরম নিষ্ঠুর না হইলে নিশ্চয় তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে। নবীজী মোস্ডফা ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের করণ এবস্থা দৃষ্টে ৬ৎবাও শায়বার স্থায় পরম শত্রুর অন্তরেও দয়া হৃষ্টি হইল। ভাহানের বাগানের মালী ছিল এক খুষ্টান "আদ্দাছ রুমী"; তাহারা মালীকে বলিল. গাছের এক ছড়া আঙ্গুর পাত্তে করিয়া ঐ লোকটিকে দিয়া আস; তাঁহাকে উহা খাইতে বলিবা। আদাস হ্যরতের সম্মুখে আফুরের ছড়ারাখিয়া দিল। হ্যরত (দঃ) বিছমিল্লাহের-রহমানের-রাহীম বলিয়া উহা হইতে গ্রহণ করা আরম্ভ করিলেন। আদাস উক্ত বাক্য শ্রবনে হ্যরতের নূরানী চেহেরার প্রতি তাকাইল এবং বলিল, এইরূপ বাক্যত এই দেশের লোকের মুখে কখনও শুনা যায় না। হ্যরত (দঃ) তাহার ধর্ম ও দেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, আমি ঈসায়ী ধর্মের, আমার দেশ হইল ( ইরাকস্থিত "মাসুল" এলাকায় ) "নীনওয়া" অঞ্লে। হ্যরত (দঃ) বলিজেন, উহাত এক বিশিষ্ট ব্যক্তি—ইউমুস (আলাইহেচ্ছালাম) এর দেশ। ২য়ংডের এই উক্তিতে আদাদ আশ্চর্যায়িত হইয়া জিজ্ঞাদা করিল, আপনি তাহা জানেন কিরূপে ? হ্যরত (দঃ) বলিলেন, তিনি আমার সম শ্রেণীর লাতা — তিনি আমার মতই একজন নবী ছিলেন। এত ছুবনে আদাস হ্যরতের হাত, পা, মাথা চুম্বন করতঃ ইসলাম গ্রহণ করিলেন।\*

১৯৬১ দনে পবিত্ত হজ্জের সুষোগে আলাহ তারালা এই নরাধ্যকে তায়েফ উপস্থিত হওয়ার
ভৌষ্ঠিক দান করিয়াচিলেন। এখনও তথাকার বড় একটি রাস্তা "শারেয়ে'-আদাদ— আদাদ
রোড" নামে বিজ্ঞান রহিয়াচে।

বছ চেষ্টা ও কট্ট করিয়া উক্ষ বাগান স্থানেও পৌছার ভৌফিক হইয়াছিল। এখনও তথার আজুর, শফরি, আঞ্জির ইত্যাদি বিভিন্ন ফল-ফলাদির সমাবেশে একটি উর্বার বাগান রহিয়াছে। (পর পৃষ্ঠায় নীচে দেখুন)

এইরপ অসহনীয় কট যাতনার ভিতর দিয়া হযরত (দঃ) শুধু তায়েফ নগরীতে দশ দিন এবং উহার আশে-পাশে আরও কতেক দিন ইসলাম প্রচারের কাজ চালাইলেন। এই সফরে তাঁহার সর্ব্বমোট এক মাস ব্যয় হয়, কিন্তু তিনি যে উ:দশু নিয়া তায়েফের সফর করিয়াছিলেন তাঁহার সেই উদ্দেশ্য হাসিল হইল না—তায়েফবাসী বন্ধু-সাকীফ গোত্র ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিল না।

ভায়েফবাসীরা হ্যরভের উপর অমাত্র্ষিক অভ্যাচার করিয়াছে; অভ্যাচারী জালিমদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ ও বদ-দোয়া করিবার এবং তাহাদের ধ্বংস কামনা করিবার জন্ম ইহাই বোধ হয় প্রকৃষ্ট সময় ছিল। কিন্তু হযরত তাহাদের প্রতি বদ-দোয়া করেন নাই; কি বলিষ্ট ছিল বিশ্ব নবীর বিশ্ব প্রেম! কি প্রাণ-ঢালা মমতা ছিল মানুষের প্রতি ৷ কত প্রশস্ত ছিল তাঁহার হাদয় ! এমনকি আলাহ তায়ালার তরফ : ইতে ফেরেশতাগণ আসিয়া হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়াছে; হ্যরত তাঁহাদিগকে অনুমতি দিলেই তাঁহারা সমস্ত তায়েফবাসীকে সম্লে ধ্বংস করিয়া দিবেন, কিন্তু দয়ার সাগর, ধৈর্য্যের পাহাড় রাহ্মাতুল্লিল-আ'লামীন সেইরূপ অমুমতি মোটেই দেন নাই। বরং তাহারা তাঁহাকে চিনে না বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ক্ষমাহ গণ্য করার জন্ম আলার দরবারে স্থপারিশ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে হেদায়েত দান করার জন্ম দোয়া করিয়াছেন। তাঁহার আশা এত সুদূর প্রসারী ছিল যে, এই উপলক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন, যদিও বর্তমান তায়েফবাসী আমার প্রতি ঈমান আনিল না, আমাকে আঘাত করিয়া তাঁড়াইয়া দিল, কিন্তু তাহারা বাঁচিয়া পাকিলে তাহাদের ঔর্ষের সন্থান-সন্তুতি হয়ত ঈমান আনিবে। এইস্ব বিষয় আল্লার দরবারে উল্লেখ করিয়া হ্যরত (দঃ) ভাহাদিগকে আল্লার গন্ধব হইতে রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। তৃতীয় খণ্ডে ১৫৯৪ নং হাদীছে স্বয়ং নবীজীর বর্ণনায় এই সব তথ্য বর্ণিত আছে।

### সাধনার ফলে ধারণা বহিভূ ত আল্লার রহমত আসে ঃ

নবীজী মোস্তফা (দ:) তায়েফ এসাকায় আল্লার দ্বীন প্রচারের জন্ম কি সাধনাই না করিলেন! তায়েফবাসীকে আল্লার দ্বীন বুঝাইবার চেষ্টায় কত অত্যাচার ও নির্যাতনই না ভোগ করিলেন! কিন্তু শেষ পর্যান্ত তিনি তায়েফে তাঁহার উদ্দেশ্মের সফলতা হইতে নিরাশ হইলেন এবং সফর সমাপ্তে ব্যর্থতার ব্যথা ও নিরাশার মান

বাগানের এক স্থানে ছোট একটি মদজিদ রহিয়াছে ধাহা "মদজিদে-আদ্দাদ" নামে আধ্যারিত মনে হয় এই স্থানটিতেই হয়বত (দ:) বিদিয়াছিলেন এবং আদ্দাদ আঙ্গুরের ছড়া তাঁহার সন্মূর্থে রাবিরাহিল। এই নরাধ্মকে আলাহ তায়ালা ঐ মোবারক মদজিদে হুই রাকাত নামাব আণার ক্রায় স্বংশাগদান করিয়াছিলেন। লইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তনে তায়েফ হইতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার এই সাধনা, এই নির্য্যাতন ভোগ কি একেবারে বিফল যাইবে ? আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اَی اللّٰه لَا يَضِيْم اَ جُر الْه حَسِنِيْن "নি क्ष আল্লাহ নিষ্ঠাবান লোকদেরে প্রতিদান হইতে বঞ্চিত করেন না।" আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

وَمَن يَّتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَـ لَا مَخْرَجًا ويَـرْزُقُلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"যে ব্যক্তি আল্লাহন্ত্রাগী হইবে আল্লাহ তাহার উদ্ধার লাভের পথ করিয়া দিবেন এবং তাহার রিজিক (তথা সাফগ্য) যোগাইবেন এমন জায়গা হইতে যথা হইতে রিজিক লাভের ধারণাও তাহার ছিল না।"

তায়েফের সাধনার ফল এবং চেষ্টার সাফলা নবীজী তায়েফে লাভ করিতে পারিলেন না। আল্লাহ তায়ালা অশ্বত্র হইতে নবীজীর ধারণা বহিভূতি এক সাফল্য দান করিয়া তাঁহার ভাঙ্গা হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চারের আশাভীত ব্যবস্থা করিলেন।

নবীজী তায়েফ হইতে যাত্রা করিয়াছেন; তায়েফের লোকদেরকে আলার দীন গ্রহণ করাইতে পারিলেন না—মনে তাঁহার কত ব্যথা। কত নিরাশা। ইহারই মাঝে আনন্দ লাভের এক বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন আলাহ তায়ালা। নবীজী মোস্তফা (দঃ) শুধু মানুষেরই নবী নন, তিনি জ্বিনদেরও নবী। জ্বিনদেরকে আলার দীন গ্রহণ করানোও তাঁহার দায়িও।

তায়েফ হইতে ফিরার পথে মকা হইতে মাত্র এক দিনের পথ ব্যবধানে "নাখ্লা" নামক জায়গা; নবীজী (দঃ) তথায় রাত্রি যাপন করিলেন। গভীর রাত্রে নবীজী নামাযে দাঁড়াইয়াছেন; অন্ধকার রজনীতে প্রাণ-ঢালা আবেগ মিশাইয়া মধুর স্থরে তিনি মাবুদের কালাম পবিত্র কোরমান সশকে তেলাওত করিয়া যাইতেছেন। জিনদের সাত বা নয় সংখাক একটি দল ঐ পথে যাইতেছিল। তাহারা পবিত্র কোরআন প্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ঈমান গ্রহণ করিল এবং নবীজীর সঙ্গে তাহাদের আলাপও হইল। নবীজী (দঃ) তাহাদের সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করিয়াছেন। তৃতীয় খণ্ড ১৬১৯ নং হাদীছে এই জিন দলেরই উল্লেখ রহিয়াছে। জিনদের এই অপ্রত্যাশিত ঈমান গ্রহণের আলোচনা পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে—

وَ إِنْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَـفُوا مِنَ الْجِيِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُوا نَ - فَلَمَّا حَضُووْ لَا

قَالُوا اَ نُصِلُوا - فَلمَّا تَضِي وَلَّـو إِلَى قَوْمِهِمْ مَّنْذِ رِيْنَ .....

(আপনার প্রতি আমার বিশেষ রহমতের একটি ঘটনা—) যখন ধাবমান করিলাম আপনার দিকে জ্বিনদের একটি দল; তাহারা কোরআন শুনিল এবং নিকটবর্ত্তী আসিয়া পরস্পর বলিল, চুপ করিয়া শোন। যথন (আপনার পড়া) শেষ হইল তথন তাহারা (ঈমান গ্রহণ পূর্ব্বক) নিজেদের জাতির প্রতি চলিয়া গেল; তাহাদেরে পরকাল সম্পর্কে সতর্ক করিতে লাগিল। তাহারা দেশে ঘাইয়া বিলল, হে আমাদের জাতি! আমরা এক মহান কেতাবের পড়া শুনিয়া আসিয়াছি যাহা মূছা নবীর পরে অবতীর্ণ হইয়াছে, উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কেতাবসমূহের সনর্থনকারীই বটে। ঐ মহান কেতাব সত্যের প্রতি এবং (আল্লাহ পর্যান্ত পৌছার) সঠিক পথের প্রতি উজ্জ্ব দিশারী। হে আমাদের জাতি! সাড়া দাও আল্লার প্রতি আহ্বানকারীর জাকে এবং তাঁহার প্রতি ঈমান গ্রহণ কর; পরওয়ারদেগার তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং কষ্টনায়ক আজ্লাব হইতে তোমাদেরে বাঁচাইয়া রাখিবেন। পক্ষান্তরে যে আল্লার প্রতি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিবেনা আল্লার আজ্লাবকে সেকোন মতেই ঠেকাইতে পারিবে না এবং আল্লাহ ভিন্ন তাহার কোন সাহায্যকারীও হইবে না। ঐ শ্রেণীর লোক সুস্পান্ত ভ্রন্ত সাব্যান্ত হইবে। (২৬ পাঃ ৪ কঃ:)

আল্লাহ তায়ালার কি রহমত! তায়েফবাসীদের হেদায়েতের জন্ম নবীজী কত কট্ট করিলেন। তাহারা হেদায়েত গ্রহণ করিল না। আল্লাহ তায়ালা নবীজীর সাধনা ও বৈর্য্যের স্থাকল ও সাফল্য অক্সত্র ইইতে দান করিলেন যে, স্থান্র "নছীবীন" নামক এলাকার বাসিন্দা জ্ঞিনদের এই দলটিকে এই পথে নিয়া আসিলেন। কোন প্রকার চেষ্টা-কট্ট ব্যতিরেকে তাহাদিগকে মোসলমান দলভ্ক্ত পাওয়া গেল। তাহারা অনায়াসে ইমান গ্রহণ করিল এবং নিজেদের বিরাট সম্প্রদায়ে দ্বীন-ইসলামের বড় কর্ম্মী ও প্রচারকের দায়িত্ব পালন করিল। সাধনা ও বৈর্য্যের ফল এইভাবেই লাভ হয়।

বিশেষ দ্রষ্ঠিব্য ঃ—দীর্ঘ দিন প্র্বেন্ব্য়ত প্রাপ্তির প্রথম দিকে একদা নবীন্ধী মোক্তফা (দঃ) দ্বীন-ইসলামের প্রচার কার্য্যে আরবের প্রদিদ্ধ বাংসরিক হাট "ওকায়" মেলায় উপস্থিত হওয়ার জন্ম এই পথে প্রমণ করিয়াছিলেন। ঐসময়ও নবীন্ধী (দঃ) সঙ্গীগণ সহ এই "নধ্লা" এলাকায় রাত্রি ধাপন করিয়াছিলেন এবং জমাত করিয়া প্রভাতী নামায় পজিয়াছিলেন। তথনও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, একদল জ্বিন তথায় উপস্থিত হইয়াছিল এবং পবিত্র কোরআন প্রবণে মোসলমান হইয়াছিল। তাহাদের দ্বারাও জ্বিন সম্প্রবায়ে ইসলাম প্রচারের বিরাট কাজ সমাধা হইতেছিল। তাহাদের ঘটনা বর্ণনায়ও পবিত্র কোরআনের একটি ছুরা প্রবতীর্ণ হইয়াছিল—যাহা ২৯ পারায় "ছুরা-জ্বিন" নামে প্রসিদ্ধ। তৃতীয় খণ্ড ১৬১৭ নং হাদীছে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণিত আছে।

#### তায়েফ হইতে মকায় প্রত্যাবর্ত্তন ঃ

দীর্ঘ এক মাসের ছফর শেষ করিয়া হযরত (দঃ) মক্কাপানে ফিরিলেন—এবং মক্কা নগরীর হেরা পর্বত এলাকায় আসিয়া থামিলেন। মক্কা নগরীতে হযরতের কোন বাহ্যিক সাহায্যকারী ছিল না, অথচ এখন ঐরপ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। কারণ, মকার
শক্রদের জুলুম-অত্যাচারে অভিষ্ট হইয়া তায়েফ গিয়াছিলেন; তথা হইতে সম্পূর্ণরূপে
নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে; এখন স্থাভাবিক রূপেট মক্কর শক্রগণ আরও
অধিক জুলুম-অত্যাচারে মাতিয়া উঠিবে। এমতাবস্থায় বাহ্যিক আশ্রাস্থাপের
ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

আল্লার উপর ভরস। স্থাপনে নবীজী মোন্তফা (দঃ) অপেকা অধিক দৃঢ় ছনিয়াতে কেই হয় নাই, ইইবেও না। মদিনায় হিজরত উপলক্ষে ছৌর পবর্ব গুহায় পুকাইয়া থাকাবস্থায় প্রাণঘাতী শক্ররা খুঁজিতে খুঁজিতে ঠিক ঐ গুহার কিনারায় পৌছিল। গুহার ভিতর ইইতে সঙ্গী আব্বকর পর্যান্ত বিচলিত ইইয়া বলিলেন, ইয়া রম্পাল্লাহ। শক্ররা নিজেদের পায়ের দিকে তাকাইলেই আমাদেরে দেখিয়া ফেলিবে। এই ভয়াবহ সঙ্কটাপূর্ণ মূহুর্ত্তেও নবীজী মোন্তফা (দঃ) পূর্ণ অবিচল ছিলেন, পবর্ব অপেক্ষা অধিক অটল ছিলেন; তিনি ধীরন্থির, শান্ত ও গন্তীর স্বরে আব্বকরকে সান্তনা দানে বলিলেন, ক্রেড ১০ তালাই ভারিতির, শান্ত ও গন্তীর স্বরে আব্বকরকে সান্তনা দানে বলিলেন, ক্রেড ১০ তালার ঘটনা ভূরি ভূরি রহিয়াছে।

কিন্ত নবীজী মোন্তফা (দঃ) ছিলেন আদর্শ মানব অনুসরণীয় নমুনা; বিশ্ব মানবের জন্ম করণীয়-পদ্ধ। নির্দ্ধারক। মানুষের জন্ম আল্লাহ তায়ালার বিধান হইল—মানুষ তাহার সাধ্য-সামর্থান্থায়ী অছিলা বা অবলম্বন গ্রহণ করিবে; কার্যাকারণ-জগতে উহার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার দান লাভ হইবে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অবলম্বন গ্রহণ ব্যতিরেকে আল্লার নিক্ট তাঁহার দান চাওয়া হইলে উহা বেয়াদবী গণ্য হয়।

আলোচ্য ঘটনায় মকায় প্রবেশ করিতে আল্লার উপর ভরদা স্থাপনে নবীজীর বিন্দুমাত্র সংশয় বা ত্বেল্ডা ছিল না। কিন্তু তিনি মানুষ হিসাবে মানুষের জন্ম আদর্শ ও ইসলামের নীতি নির্দ্ধারক কর্মপন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি হেরা পর্বত এলাকায় থামিয়া আরবের রীতি অনুষায়ী কোন একজন শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির সমাজগত আশ্রয় লাভ করার চেষ্টা করিলেন। কতিপয় ব্যক্তি বিশেষের নিকট হয়রত (দঃ) এই মর্ম্মে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু সকলেই পাশ কাটিয়া গেল। অবশেষে মকার বিশিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তি—মোত্রে ম ইবনে আ'দী যিনি পূর্ব্ব হইতেই হয়রতের দরদী ছিলেন; হয়রত এবং বনী-হাশেম ও বনী-মোত্তালেবের বিরুদ্ধে অসহযোগিতা খণ্ডন করার ব্যাপারে এই মোত্রে ম ইবনে আ'দী একজন অন্ততম প্রচেষ্টাকারী ছিলেন। আজও সেই মোত্রে ম ইবনে আ'দী হয়রত (দঃ)কে আশ্রয় প্রদানের সৌজন্মতা বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করিল। হয়রত (দঃ) তাহার আশ্রয়ে মকায় প্রবেশ করিলেন এবং তাহার বাড়ীতেই রাত্রি যাপন করিলেন।

সকাল বেলা আনুষ্ঠানিকরূপে আশ্রয় প্রদানের ঘোষণা জারী করার জক্ত মোত্য়ে ম ইবনে আ'দী তাহার সাত পুত্র সহ সকলে অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হযরতকে লইয়া কা'বা ঘরের তথ্যাফ করার জক্ত উপস্থিত হইল এবং তাহাদের প্রহরার মধ্যে হযরতকে তথ্যাফ করার অন্তুরোধ করিল। হযরত (দঃ) তথ্যাফ করিতে লাগিলেন। মোত্য়ে'ম ইবনে আ'দী সীয় যানবাহনের উপর দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিল—

হযরত রমুলুল্লাহ (দঃ) উপকারী জনের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনে অভ্যন্ত ছিলেন। মোত্য়েম ইবনে আ'দীর এই উপকারকে হযরত (দঃ) সর্বদা স্মরণ রাথিয়াছেন, এমনকি বদরের যুদ্ধ-বন্দীগণকে ছাড়িয়া দেওয়া সম্পর্কে সকলের মুপারিশকেই হযরত প্রত্যাখান করিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি আজ মোত্য়েম ইবনে আ'দী জীবিত থাকিত তবে তাহার মুপারিশে আমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিতাম"—

عن جبيرا ب مطعم رضى الله عنه ( و ٥٩٥ ) - ا वानो । प्रक्षि । प्रक्षि । प्रक्षि । प्रक्षि । ا प्रक्षि । ا قَالَ أَنَّ النَّبِيِّ مَلَّ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اسَا رَى بَدْرِ لَدُو كَانَ النَّبِيِّ مَلَّ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اسَارَى بَدْرِ لَدُو كَانَ الْمُطَعِم بَن عَدِي حَيَّا ثَدَمَ كُلَّهَ فِي فَيْ هُو لاَ عِ النَّتَذَلَى لَـ تَرَكَتُهُم لَـ الْمُطَعِم بَن عَدِي حَيَّا ثَدَمَ كُلَّهَ فِي فَيْ هُو لاَ عِ النَّتَذَلَى لَـ تَرَكَتُهُم لَـ الْمُطَعِم بَن عَدِي حَيَّا ثَدَم كُلَّهَ فِي هُو لاَ عِ النَّتَذَلَى لَـ تَرَكَتُهُم لَـ اللهُ المُعْمِ اللهُ اللهُو

অর্থ—মোত্রে'ম ইবনে আ'দীর পুত্র—ছাহাবী জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হয়রত নবী ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লাম বদর-জেহাদের যুদ্ধবন্দীগণ সম্পর্কে বলিয়াছেন, যদি আজ মোত্রে'ম ইবনে আ'দী জীবিত থাঝিত এবং সে এই (বন্দী) অপদার্থগুলি সম্পর্কে আমার নিকট স্থপারিশ করিত তবে আমি তাহার থাতিরে এইগুলিকে (মুক্তি পণ ব্যতিরেকেই) ছাড়িয়া দিতাম।

বিভিন্ন গোত্র ও এলাকায় ইসলাম প্রচারে নবাজার তংপরতাঃ

> "মত্তের সাধন কিন্থা শরীর পাতন" د ست ازطلب ندا رم تا کام می بر آید یاتی رسد بجاناں یا جاں زتی بر آید

"উদ্দেশ্যে সাফল্য লাভ না করিয়া ক্ষান্ত হইব না। হয়—উদ্দেশ্যে সফল হইব, না-হয়—জীবন বিলাইয়া দিব।"

এই সব প্রবাদ মামুষ মুখে বলে; নবীজী মোস্তফা (দঃ) এই প্রবাদকে কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। মামুষের নিকট আল্লার বাণী পৌছাইতে এবং মামুষকে আলার পথে আকৃষ্ট করিতে বিরামহীন সংগ্রাম-সাধনা করিয়া চলিয়াছেন তিনি। দীর্ঘ দশ বংসর সর্বপ্রকার আপদ-বিপদ ঝড়-ঝঞ্জ! মাথায় নিয়া ঐ সাধনা চালাইলেন স্বীয় জন্মভূমি মক্কায়। চরম অত্যাচার এবং চরম বাধাবিল্ন বিন্দুমাত্র দমাইতে পারিল না নবীজীকে তাঁহার সংগ্রাম-সাধনায়, কিন্ত আবৃতালেবের ও বিবি থাদিজার মৃত্যুর পর মক্কা এলাকায় আর ঐ কাজ চালাইবার কোন অবকাশই থাকিল না। তবুও নবীজী ক্ষান্ত হইলেন না নিজ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য হইতে; ৭০৮০ মাইল তুর্গম পথ পায়ে হাটিয়া কত কত গিরি-কাস্তার পার হইয়া পৌছিলেন ডিনি ভায়েফে। তথায় বিল্ল-বিপত্তির বিভীষিকা ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া দাঁড়াইল, নিরাশার অন্ধকার ঘন হইতে ঘনতর হইয়া আসিল, সফলতার কোন আলোই দৃষ্টিগোচর হয় না। উদ্দেশ্যের সংগ্রামে কোন সম্বল নাই আশ্রয় নাই, কিন্তু আছে তাঁহার অদম্য সাহস-উভ্যম এবং কর্তব্যের প্রতি একনিষ্ট লক্ষ্য ও দায়িত্ব পালনের আকুল আগ্রহ ও স্বৃঢ় স্পৃহা। তাই তিনি শত তুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করিয়া বেশ কিছু দিন চেষ্টা-সাধনার মধ্যে তায়েফে অতিবাহিত করিলেন। শেষ পর্যান্ত তায়েফ হইতেও নবীজীকে নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। এখনও কিন্তু তাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্র শিথিলতা আদে নাই; এখনও ডিনি সীয় কর্ত্তব্য পালনে ও দায়িত্ব বহনে পর্বাং অপেক্ষা অধিক অন্য অটল।

মামুষকে তাহার কর্মস্পৃহাই বিভিন্ন পথের খোঁজ এবং বিভিন্ন কোঁশলের সন্ধান বাহির করিয়া দেয়। নবীজী মোক্তফা ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের অবস্থা তাহাই ছিল। তিনি মক্কায় স্বীয় কৃতকার্য্যভার পথ কৃদ্ধ দেখিয়া তায়েফে গেলেন; তায়েফ হইতে নিরাশরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দ্বীন-ইসলামের প্রচার অভিযানে আর এক সুযোগ উপস্থিত দেখিলেন এবং অবিলম্বে উহার সদ্যবহারে ঝাপাইয়া পড়িলেন।

ইসলাম প্রচারে পূর্ব্ব হইতেই নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লান্ড আলাইহে অসালামের একটি বিশেষ প্রচেষ্টা ইহাও ছিল যে, তিনি বিভিন্ন এলাকা ও দেশ হইতে আগস্তক্দের সমাবেশস্থল যথা বড় বড় বাংসরিক হাট বা মেলায় বিশেষতঃ হজ্জের মৌসুমে মিনায় যথন দেশ-দেশাস্তরের বিভিন্ন গোত্রীয় লোকদের বিপুল সমাবেশ ইইত তথন নবীজী মোস্তফা (দঃ) নিজকে এক এক গোত্রের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আকর্ষণীয় উদাত্ত আহ্বানে তাহাদেরে চমকিত করিয়া তুলিতেন।

রবিয়া ইবনে আব্বাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইসলাম এহণ পুর্বের আমি দেখিয়াছি – "জুল-মাজায়" মেলায় নবী ছাল্লাল্লান্থ আলাইতে অসাল্লাম লোকদের সমাবেশে এই আহ্বান জানাইতে ছিলেন—

"रह জनमछ नी। তোমরা "ला-हेलाहा हैलालाह" গ্রহণ কর; তোমাদের মঞ্চল হইবে।" हु ज डेलल कि पाइसा जास्वान कि तिएन— و ت الله و اله و الله و الل

"হে অমুক গোত্রীয় লোকগণ! আমি তোমাদের প্রতি আলাহ কর্তৃক প্রেরিত রস্কুল।
আমি তোমাদেরকে এই কথাই বলি যে, তোমরা এক আলার উপাসনা কর— তাঁহার
সাতি কোন বল্পকে শরীক করিও না। আর তোমরা ত্যাগ কর আলাহ ভিল্ল ঐ সব
দেব দেবী ঠাকু -মৃত্তি যে সবের পূজা তোমরা করিয়া থাক। আর তোমরা আমার প্রতি
ঈমান আন, আমাকে বিশ্বাস কর এবং আমি আলাহ প্রদত্ত ধর্মকে প্রচার করিতে পারি
সেই জন্ম তোমরা আমার রক্ষণাবেক্ষণের সুবাবস্থা কর।" (বেদায়াহ, ৩—১৩৮)

কোন কোন সময় হযরতের অমুরোধ এইরূপ হইত—

لَا أَكْرِهُ ا حَدُا مِنْكُمْ عَلَى شَيْ بَلُ أُ رِيْدُ اَنْ تَمْنَعُوا مَن يُّؤْذِ يَنِي

"আমি তোমাদের কাহারও উপর কোন বিষয়ে জবরদন্তি করিব না, আমি তোমাদের নিকট শুধু এতটুকুই চাই যে, তোমরা কাহাকেও আমার উপর জুলুম অত্যাচার করিতে দিও না; আমি যেন আমার প্রভুপরওয়ারদেগারের প্রেরিত বিষয় সমূহকে তাঁহার বন্দাদের সম্মুথে প্রচার করিয়া যাইতে পারি।"

কোন কোন সময় হয়রত (দঃ) এইরূপও বলিভেন-

هُلْ صِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُنِيْ إِلَى قَوْمِهُ فَانَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنْعُوْنِيْ اَنْ اَنْ عَرْيْشًا قَدْ مَنْعُوْنِيْ اَنْ اَنْ عَرْيْشًا قَدْ مَنْعُوْنِيْ اَنْ الْمَا مَرَيْبُيْ -

"আছে কেউ । যে আমাকে তাহার দেশে-থেসে লইয়া যায়, আমি তাহার আশ্রয়ে পরওয়ারদেগারের বাণী পৌছাইতে পারি; আমার জাতি কোরায়েশরা আমাকে আমার প্রভূ-পরওয়াদেগারের বাণী পৌছাইতে দেয় না।" (যোরকানী, ১—৩০৯)

এই হৃদয়গ্রাহী আহ্বানকে সকলেই এই বলিয়া প্রত্যোখ্যান করিত যে, প্রত্যেক মানুষকে তাহার বংশধরগণই ভালরূপে জানিয়া থাকে। অর্থাৎ আপনার বংশধর কোরায়েশ আপনাকে গ্রহণ করে নাই; আমরা গ্রহণ করিব কেন ?

তায়েফ হইতে ব্যর্থ, ক্লান্ত এবং উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইয়া মকায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর মূহুর্ত্তেই নবীজী (দঃ) তাঁহার উল্লেখিত প্রচেষ্টার একটি সোনালী সুযোগ সম্মুথে উপস্থিত পাইলেন। সেই সুযোগের সদ্মবহারেই নবীজী (দঃ) তাঁহার সাধনায় সিদ্ধির দারে পৌছিলেন, তাঁহার তের বংসরে ধৈর্য্য ও ছবরে যেন মেওয়া ফলার মৌসুম আসিল। ইসলামের উন্নতি, প্রগতি ও গৌরব লাভের কেন্দ্র সোনার মদিনায় ইসলামের ও নবীজীর আশ্রুয় লাভের স্কুবর্ণ সুযোগের স্কুচনা হইল।

#### रेनलास सिन्ता भारत :

মকায় ইসলামের আশ্রয় লাভ হইবে সেই আশা মোটেই থাকিল না, তাই নবীজী মোস্তফা (দঃ) তায়েফে গেলেন। তায়েফের ভাগ্যেও এই মলল জুটিল না; নবীজী মোস্তফা (দঃ) তায়েফ হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া মকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নব্যতের দশম বংসর শাভ্যাল মাসের শেয দিকে নবীজী তায়েফ পানে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং এই সফরে এক মাস সময় ব্যয় হইয়াছিল। স্তরাং নবীজী জিল-কদ মাসের শেষ দিকে তায়েফ হইতে মক্কায় পৌছিয়াছিলেন। পরবর্তী মাসই ইইল হজ্জের মাস—জিলহজ্জ মাস; এই মাসের ১০, ১১, ১২ তারিখে হজ্জ উপলক্ষে মিনায় বহু লোকের সমাবেশ হইবে। দূর দূর একাকা হইতে হজ্জের জ্ব্যু আগত অসংখ্য লোক জমায়েত হইবে এই মিনায়। নবীজী মোস্তফা (দঃ) এই সুবর্ণ স্থামোগের সদ্বাবহারে প্রস্তুত হইলেন পূর্ণ উল্লাম। মক্কার পিশাচরাও বসিয়া নয়; তাহারাও নবীজীর সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জ্ব্যু, তাহার কুৎসা করিবার জ্ব্যু সর্বশক্তি নিয়োগ করিল এবং লোকদের নিকট তাহাকে ভণ্ড, পাগল, যাত্বকর, গণংকার ইত্যাদি সাব্যস্ত করার অভিযানে ঝাপাইয়া পড়িল।

হজ্জ উপলক্ষে মিনায় জনসমাগম হইল; কোরেশ ছাই-ছরাচাররা লোকদের ঘাটিতে ঘাটিতে আড্ডায় আড্ডায় যাইয়া নবীজীর কুৎসা করিতে লাগিল। পিশাচ আবুলাহাব ত নবীজীর পেছনে সক্র্বাই লাগিয়া থাকিত। একজন প্রত্যক্ষ দশী বর্ণনা করিয়াছেন—আমি আমার পিডার সঙ্গে হজ্জে গমন করিয়াছিলাম। আমরা

মিনায় অবস্থান করিতেছি এমন সময় হযরত (দঃ) সেখানে আগমন করিলেন এবং বিভিন্ন গোত্রকে সম্বোধনপূব্ব ক বলিতে লাগিলেন—"ভোমরা শুন, আলাহ আমাকে ভোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ভোমরা এক আলারই উপাসনা কর; তাঁহার সহিত শরীক সাব্যস্ত করিও না। দেব-দেবী ঠাকুর-প্রতিমার পূজা ছাজ্য়া দাও।" তখন হয়রতের পেছনে পেছনে একজন টেরা মামুষ চীংকার করিয়া বলিতেছিল, সাবধান। হে লোক সকল। এই বেটা ভোমাদেরে নিজের নৃতন ধর্ম এবং ভ্রন্ততার দলে ভিড়াইয়া লাৎ-ভজ্জা দেবীদের হইতে এবং ভোমাদের মিত্রদল জিনদের হইতে ছিন্ন করিয়া দিতে চায়। ভোমরা ভাহার কথা মানিও না, ভাহার কথা শুনিও না। এই বেটা মিথ্যাবাদী, বিধ্সী।

ঘটনা বর্ণনাকারী বজেন, আমি আমার পিতাকে ভিজ্ঞাসা করিলাম, এই পেছনে পেছনে ধাবমান লোকটি কে ভিনি বলিলেন, সে ঐ লোকটিরই পিতৃব্য আবুলাহাব। (বেদায়াহ, ১—১৩৮)

আবৃজহল-মাবৃলাহাব গোষ্ঠি যাহারা হয়রভেরই স্বজন বলিয়া পরিচিত ভাহাদের এহন প্রচারে হয়রভের পক্ষে ইসলামের প্রচার-কার্য্য অধিকতর ত্রংসাধ্য হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি এক মৃহুর্ত্তের জক্মন্ত নিরুৎসাহ বা ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। তিনি বিভিন্ন গোত্রের আডভায় আডভায় যাইয়া সত্যের প্রচার করিতে লাগিলেন। এইভাবে অটল সঙ্কর ও অটুট বিশ্বাস লইয়া যিনি কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হইতে পারেন সভ্যের সাধনা তাঁহারই সার্থক হইয়া থাকে এবং এইরূপ সত্যের সেবক ও সাধক জনই আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়া বরিত হওয়ার যোগ্যপাত্র। এই ভূমিকায় নবীজী মোস্তফার স্বন্ধত ও আদর্শ এই প্রতিয়মান হয় যে, কর্ত্তব্যের খাভিরেই কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে হইবে। ফলাফল মামুষ্টের হাতে নহে, অতএব উহার জন্ম ব্যতিব্যস্ত চঞ্চল হইয়া পড়া উচিৎ নহে। কর্ত্ব্য পালন না করিলে আল্লার নিকট অপরাধী হইতে হইবে এই ভাকিদে কর্ত্ব্য পালন করিয়া যাওয়াকেই বৃহত্তম সফলতা বিবেচনা করা চাই।

একদিকে কোরেশ সদ্দারগণ নবীজীকে মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, ষাত্কর ইত্যাদি বলিয়ালোক সম্মুখে অপদস্ত করার চেষ্টা চালাইতেছে, তাঁহার উপর ধূলা-বালু নিম্পেক করিতেছে, প্রস্তরাঘাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর জর্জরিত করিয়া ফেলিতেছে। অপর দিকে নবীজী মোস্তফা (দঃ) মুখে ঘোষণা দিতেছেন—"জোর নাই জ্বরদন্তি নাই—আমার কথাগুলি যাহার পছন্দ হইবে সে উহা গ্রহণ করিবে। আমি কাহারও উপর জ্বরদন্তি করিতে চাই না। আমি কেবল ইহাই চাই যে, আমার প্রভূর বাণীগুলি পৌহাইয়া না দেওয়া পর্যান্ত যেন কেহ আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিতে না পারে—যাহার ফলে আমার কর্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।"

এই মৌখিক শান্তিপ্রিয় ঘোষণা অপেক্ষা নবীজী মোস্তফার চরিত্র-মাহাত্ম্যের ঘোষণা আরও অধিক উন্নত ও অমিয় ছিল যে, বিতণ্ডা নাই, বাদ নাই, হানাহানি নাই, বিতর্ক নাই, গালির পরিবর্ত্তে গালি নাই, এমনকি অপবাদ ও মিথ্যা দোষারোপের প্রতিবাদ পর্য্যস্ত নাই। আছে শুধু একনিষ্টতার সহিত দায়িত্ব পালন এবং কর্ত্তব্যের খাতিরে কর্ত্ব্য পালন। আর আছে, ধীর গন্তীর কঠে পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করিয়া যাওয়া।

মানুষ প্রতি পদক্ষেপে সফলতা দেখিয়া, জনকঠের প্রশংসাঞ্চনিতে আনন্দ পাইয়া কর্মক্ষেত্রে পুলুকিত ও উৎসাহিত এবং অধিক উদ্দমে অগ্রগামী হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু এই উন্নম ও এই উৎসাহ-প্রদর্শনে বিশেষ বাহান্থরী নাই। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে দৃষ্টির প্রশস্ত আয়তনে সফলতার নামমাত্র নাই, প্রশংসা ও উৎসাহ প্রদানের শব্দমাত্র নাই। আছে কেবল ত্র ত্র, ছি ছি, গালাগালি, নিন্দা-মন্দ, মিথারোপ ও দোষারোপ—এইরূপ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য পালনকে আঁকড়িয়া থাকা, সত্যকে বলিন্ঠ হস্তে মৃষ্টিগত করিয়া রাখা, সত্য প্রচারের অগ্রাভিযানে দৃঢ়পদ থাকা, উৎসাহ-উদ্দীপনাকে প্রখর ও অটুট রাখা একমাত্র মহাপালোয়ান এবং আদর্শের মহাপুরুষ জনেরই কাজ। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সেই মহত্বের ও আদর্শের যেই পরিচয় তাঁহার আলোচ্য ভূমিকায় দিতে ছিলেন উহার তুলনা জগতে মিলিবে না।

নবীজীর এই সাধনা এই ধৈর্য্য কি সত্যই বিফল যাইতেছিল ? কখনও নয়।
নবীজী যে, বিভিন্ন সম্মেলন-সমাবেশে এতদিন অবিশ্রাস্কভাবে সত্য ধর্ম ও আল্লার
বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইলেন তাহাতে বিভিন্ন দেশের সমাগত হাযার হাযার
মান্তব নবীজীর মুখ হইতে আল্লার মহিমা-গান শ্রবণ করিল, আল্লার স্বত্তা ও
গুণাবলীর স্বন্ধপ সম্বন্ধে অজানা তথ্যাবলী অবগত হইল, স্টিকর্ত্তা আল্লাহ এবং
তাহার স্টির প্রতি নিজেদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্পর্কে অশ্রুতপূর্বে উপদেশাবলী
প্রাপ্ত হইল। নিজেদের স্বহস্ত নির্দ্মিত দেবতা-প্রতিমাগুলির অপদার্থতা ও অক্ষমতার অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। মগুপান, জেনাব্যাভিচার, অক্লায়-অত্যাচার ইত্যাদি মহাপাপ সমূহের অনিষ্টতা অবগত হইতে
পারিল। এইসব সত্যের ঝক্লার কোন দিন কাহারও কর্ণ হইতে মর্ম্মে নামিয়া
আসিবে—এইরূপ কি হইবে না ? নিশ্রচর হইবে এবং ইহাই চরম সাফল্য।
নবীজী মোস্তক্ষা (দ:) তাহার আলোচ্য ভূমিকায় এই ছুন্নত ও আদর্শই কার্য্যন্ত: শিক্ষা
দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তা সকল জীবনে তিনি ইহাই মৌথিক শিক্ষাদানে বলিয়াছেন—

لاَن يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجِلًا خَيْرِ لَّكَ صِيْ حَمِرِ النَّعْمِ

"তোমার চেষ্টা সাধনায় একটি মান্থবের হেদায়েত লাভ হয়— ইহা তোমার জন্ম ছনিয়ার সর্ব্বোত্তম সম্পদ অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের বস্তু।"

ইসলামের তবলীগ উদ্দেশ্যে হযরত (দঃ) লোক সমাবেশের প্রতিটি সুযোগস্থলে উপস্থিত হইতেন এবং সত্যের ডাক ইসলামের আহ্বান প্রতি কানে কানে ও ঘরে ঘরে পৌছাইবার সর্ব্বাত্মক চেষ্টা চালাইয়া যাইতেন। এমনকি সেই যুগের "ওকাজ", "জুল-মাজায", "মাজানাং" ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বাংদরিক হাট বা মেলায়ও হযরত (দঃ) উপস্থিত হইতেন এবং লোকদিগকে সত্যের প্রতি—ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইতেন। বিশেষতঃ দীর্ঘ তিন বংসর কাল অসহযোগিতা ও বয়কটের সন্ধট হইতে বাহির হইয়া এই ১০ম বংসর ত হযরত (দঃ) রজব মাস হইতেই বিভিন্ন গোত্রের বস্তি সমূহে উপস্থিত হইয়া ঘরে ঘরে ইসলামের ডাক পৌছাইবার এক অভিযান আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে হযরত (দঃ) ঐতিহাসিক তায়েক ছক্তর ছাড়াও আলো-পাশের পনরটি গোত্রের বস্তিতে ছফর করিয়াছিলেন।

( সীরতুন-নবী ১-১৯২ এবং আছাহ্ছস্-সীয়ার ১০০)

সত্যের সাধনায় স্বর্ণ কলে, ছবরে মেওয়া ফলে। অসংখ্য ঝিতুক কুড়ানো হয়— উহারই কোন একটার মধ্যে মোতি-মুক্তা হাত লাগিয়া যায়। নবীজীর এক দশকের সাধনা এবং ধৈর্ঘাও এই পর্যায়ে উপনীত হইল। নিরাশার অন্ধকারের অন্তরালে, চরম ব্যর্থতার দ্র প্রান্ত হইতে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি স্থান হইতে সহসা একটা আশার আলো, সাফল্যের সূচনা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"মিনা" এলাকার সীমা সংলগ্নেই, একটি "আকাবাহ"\* তথা গিরিপথ। হজ্জ মৌসুমে
মিনা এলাকায় নবীজী মোস্তফা তাঁহার ব্যতি-ব্যস্ততা ও ছুটাছুটিকালে ঐ আকাবা
নিকটবর্তী ছয় বা আট জন লোককে দেখিতে পাইলেন। নবীজী (দঃ) তাহাদের
নিকটে আদিলেন এবং তাহাদের পরিচয় জানিতে চাহিলেন; তাহারা মদিনাবাসী
থষ্বজ্প গোত্রের বলিয়া পরিচয় দিল। হ্যরত (দঃ) তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি
আহ্বান জানাইলেন এবং পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন।

<sup>• &</sup>quot;আকাবাছ" দাধারণত: কোন বিশেষ ছানের নাম নয়; পর্বতমালার ফাঁকে—আঁকে-বাঁকে বে তুর্গম পথ থাকে উহাকেই বলে "আকাবাহ"। মিনার পশ্চিম প্রান্তে ঐরপ একটি পথ ছিল এবং ঐপথে পর্বত বেষ্টনীর ভিতরে চুকিলেই মন্তবড় ময়দান ঘাহার চতুপ্পার্থ উচু পাহাড় ঘারা এইরণে বেষ্টিত যে, ময়দানটি একটা মন্তবড় গভীর গ্রপুক্র বা তালাবের লাম্ন দেখা ঘায়। উত্তর দিক হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবার যে পার্বত্য পথটি ছিল, যাহাকে "আকাবাহ" বলা হয় উত্ত পথটুকু ছাড়া ঐ ময়দানের চতুদ্দিকে উই পাহাড় ভিন্ন কোনরূপ ছিন্তও ছিল না, স্বতরাং ঐ ময়দানে হাজার হাজার লোক বিদ্যা কোন গোপন কাজ করিলে বাহির হইতে উহার কোন আভাদ পাওয়ার দন্তাবনাই ছিল না। (অপর পৃষ্ঠার দেখুন)

আল্লার কুদরতের লীলা—মদিনায় ইন্তদী জাতির আধিক্য এবং তাহারা আদমানী কেতাবের জ্ঞান বাহক। তাহারা জানিত এবং এই বলিয়া থাকিত যে, একজন সর্ববেশ্ব প্রগাম্বরের আবির্ভাব হইবে এবং তাঁহার আবির্ভাবকাল অতি নিক্টবর্তী। এমনকি তাহারা তাহাদের ভেজাল তোরাত কেতাবের মর্মামুসারে অক্স জাতীয় লোকদিগকে তর্ক ও বিবাদস্থলে বলিয়া থাকিত যে, দেই নবীর আবির্ভাব হইলে পর তিনি আমাদের দলে যোগদান করিবেন এবং আমরা তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া তোমাদিগকে ধ্বংস করিব। এই ধরণের কথা মদিনাবাদী লোকগণ ইন্থদীদের মুধে অনেক সময়ই শুনিয়া থাকিত। (যোরকানী ১—৩১০)

আজ মদিনার লোকগণ হযরতের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া এবং তাঁহার কথাবার্তা ও কোরমান তেলাওয়াত শুনিয়া ইহুদীদের সেই কথা স্মরণে আনিল এবং পরস্পার বলিল, মনে হয় ইহুদীদের আলোচিত নবী ইনিই, অতএব আমরা এই স্থবর্ণ সুযোগ ছাড়িব না; ইহুদীরা যেন আমাদের অগ্রগামী না হইয়া যায়।

মদিনায় ইসলামের প্রদার এবং তথায় বিশ্ব ইসলামের কেন্দ্র স্থাপিত হওয়া এবং মদিনার আকাশে প্রিয় নবীর চন্দ্রোদয়ের ব্যাপারে উল্লেখিত আকাবার ময়দানটি ইতিহাস আলোচনার শীর্য স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কারণ, এই স্থানেই নর্য়তের দশম বংদরে আলোচ্য ঘটনায় মদিনার ছয় জন লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়া এই ইতিহাসের স্থানা করেন। পরবর্তী বংশর ঐ স্থানেই বার জন মদিনাবাসী হজ্জ উপজক্ষে হয়রতের সঙ্গে মিলিত হন এবং ইসলামের খেদমতে আল্মোংসর্গ করার বায়য়াং বা অজীকার করেন। তৃতীয় বংশর এই সময়ে এই স্থানেই শত্রর জনের অধিক মদিনাবাসী হয়রতের সঙ্গে মিলিত হন এবং বিতারিতভাবে কথোপকথন হইয়া বায়য়াং ও অজীকারাবন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়, য়াহার উপর ভিত্তি করিয়া হয়রত (দ:) ব্যাপক ভাবে মোদলমানগণকে মদিনায় হিজরত করার পরামর্শ দান করেন, শেষ পর্যান্ত স্থাই হয়রত (দ:)ও হিজরত করার পরামর্শ দান করেন, শেষ পর্যান্ত স্থাই হয়রত (দ:)ও হিজরত করেন। বিতারিত বিবরণ সম্মুধে বর্ণিত হয়েব।

এইদ্ব ঘটনা উল্লেখিত ময়দানের দক্ষিণ গার্শে অস্থাটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, হদ্দক্ষন পরবর্ত্তীকালে মক্কায় তুরস্কের শাদন আমলে ঐ ময়দানের দক্ষিণ পার্শে একটি মদজিদ নির্শিত হয় যাহা "মদজিদে-আকাবাহ" নামে প্রশিষ্ক।

১৯৫০ ইং সনের হজ্জ উপদক্ষে আমি নহাধমের উক্ত মসজিদে হাজির হওয়ার এবং নামার পড়িবার সোভাগ্য লাভ হইরাছিল। সেই সমন্ধ উক্ত মন্নদান ও এলাকাটি সম্পূর্ণরূপে পুরাতন দৃশ্য বহন করিতেছিল যাহা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। পরবর্তী কালে উক্ত মন্নদানের দক্ষিণ পার্শাহ পর্বতমালাকে সম্পূর্ণরূপে ভালিয়া দিয়া মিনা হইতে মক্তায় মটর-বাস যাভায়াতের প্রশন্ত পালা রাতা তৈরী করিয়া দেওয়ায় এখন মসজিদটি বড় রাতার পার্শে দাঁড়ান দেখা যায় এবং ঐতিহাসিক গুপু মন্নদানির দক্ষিণ দিক সম্পূর্ণ উন্মৃক্ত হইয়া ঐ এলাকাটির দৃশ্যই অন্তরূপ হইয়া গিয়াছে। এমনকি ১৯৫৭ ইং সনে বয়ং আমি ঐ এলাকায় দাঁড়াইয়া সব কিছুই বেন নৃতন অস্তব্য করিতেছিলাম। বর্ত্তমান দৃশ্যে ঐ এলাকায় বিশেষ কোন গুরুত্ব উপলব্ধি করা সন্তব নহে!

এই বলিয়া তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ছয় বা আট জন ছিলেন; সকলের নাম ও পরিচয় সীরাতের কিভাবে বিভ্নমান রহিয়াছে ।\*

এই ছয় বা আট জন লোক ইসলামকে উহার আশ্রয়স্থল মদিনায় সর্বপ্রথপ বহন করিয়া নিয়া আদেন। ইসলামের ইতিহাসে তাঁহাদের নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। বিশেষ বরকত লাভ উদ্দেশ্যে নিয়ে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হইল। বস্তুত: তাঁহারা সমগ্র মোসলেম জাতির জন্ম বিশেষ উপকারী জন ছিলেন। তাঁহাদের নির্দ্ধারণে ঐতিহাসিকগণের বিছু মতভেদ আছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণের মতান্থ্যাতে ছয় জনের নাম এই—

- ১। আস্আদ ইবনে যোরারা (রাঃ); তিনি এই আকাবায় পর পর তিনটি সম্মেলনের প্রত্যেকটিতে উপস্থিত ছিলেন। হিঃ প্রথম বংসরই মদিনায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।
  - ২। আওফ ইবনে হারেছ (রা:)। তিনি বদর-জেহাদে শহীদ হইয়াছেন।
  - ৩। রাফে ইবনে মালেক (রাঃ)। তিনি ওহোদ-জেহাদে শহীদ হইয়াছেন।
- ৪। কোংবা ইবনে আমের (রাঃ)। তিনিও আরুবার তিন সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। বদরসহ বছ জেহাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। থলীফা ওমর বা ওসমানের আমলে তাঁহার মৃত্যু হয়।
- ৫। ওক্বা ইবনে আমের (রা:)। তিনি বদরসহ সমস্ত জেহাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবুবকর সিদ্দীকের আমলে ইয়ামামার জেহাদে শহীদ হইয়াছেন।
- ৬। জাবের ইবনে আবৈত্লাহ (রা:)। তিনি বদর জেহাদ এবং আরও অনেক জেহাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হাদীছ বর্ণনার প্রসিদ্ধ ছাহাবী জাবের নন; এ জাবের রাজিয়ালাভ আনভর বয়স এই সময় থুবই কম ছিল।
- প্রেই বলা হইয়াছে বে, মদিনায় ইনলামের কেন্দ্র স্থাপিত ছওয়া তথা ইনলামের উয়ভির
  গোড়া পত্তনের স্থানার ভিত্তি মৃল ছিল এই আফাবার মধ্যে হয়রতের দলে মদিনাবাসীদের
  গোপন সম্মেলন। কোন কোন ঐতিহাসিক এই সম্মেলনকে "বায়য়া'তে আ'কাবাহ, বিলয়া
  আব্যায়িত করিয়া থাকেন। "বায়য়া'ত" অর্থ হাতে হাত দিয়া দৃঢ়তার সহিত অলীকারাবর্জ
  হওয়া। এই সম্মেলন পর পর তিন বংসরে তিন বার অমুষ্ঠিত হইয়াছিল।

এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণ তিন বংসরে তিনটি সম্মেলনকে তিনটি "বায়য়াতে-আ'কাবাহ."
গণ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ মোহাদ্দেলগণ এবং বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণের মতে আলোচা
দশম বংসরের তথা প্রথম সম্মেলনটকে "বায়য়া'ং" নামে আথ্যায়িত করা ঠিক নছে। কারণ, এই
উপলক্ষে শুধু মদিনাবাসী হয় বা আট জনের ইসলাম গ্রহণই ছিল, কোন প্রকার অলীকার গ্রহণ
অন্তিত হইয়াছিল না, ষেরপ পরবর্তী তুই বংসরে হইয়াছিল। এই ক্রে "বায়য়াতে-আ'কাবাহ"
ছইটি গণ্য হইবে। (সীরতে হলবিয়াহ, ২—৮ ও আল্বেদায়াহ, ওয়ান্-নেহায়াহ,)

মদিনাবাদীদের সঙ্গে এই প্রথম মিলন এবং ছয় বা আট জনের ইস্লাম গ্রহণ গে ন্রুর্তের দশ্ম বংশবে হইয়াছিল তাতা সীরতুন-নবী ১ম শুও ১৯২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। আরও ছয় জনের নাম উল্লেখ করা হইল থাঁহাদের নাম কোন কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদের কোন হুই জন হয় ত উপস্থিত ছিলেন।

(১) বরা ইবনে মারুর (রাঃ)। (২) কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ)। (৩) মোআজ ইবনে আফরা (রাঃ)। ওবাদাহ ইবনে ছামেৎ (রাঃ)। (৫) জাকওয়ান ইবনে কায়স(রাঃ)। (৬) আবুল হাইছম ইবনে তায়্যেহান (রাঃ)।

নবীজী (দঃ) তাঁহাদের নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে, আমার মাবুদের প্রগাম পৌছাইবার জ্ঞা (তোমাদের দেশে) তোমরা আমার পৃষ্ঠপোষকতা করিবে? তাঁহারা বলিলেন, বোয়াছ-যুদ্ধ\* গত বংদরও আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছিল। এমতাবস্থায় আপনি আমাদের দেশে পদার্পণ করিলে আমরা আপনার পশ্চাতে একমত হইয়া একব্রিভ হইতে পারিব না; (ফলে শক্তি অর্জ্জন করা সম্ভব হইবে না।) অতএব এখন আমাদেরকে দেশে যাইতে দিন। হয়ত অচিরেই আল্লাহ আমাদের পরস্পর সম্পর্ক ভাল করিয়া দিবেন এবং আমরা সকলকে ইসলাম ঐরূপে বুঝাইব যেমন আপনি আমাদেরে বুঝাইয়াছেন। তখন আমরা আশা করিতে পারিব যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে আপনার পশ্চাতে একব্রিভ করিয়া দিবেন। যদি ঐরূপ হইয়া যায় এবং আমাদের সকলকে অপনার পশ্চাতে একব্রিভ করিয়া দিবেন। মদী ইইয়া যায়, আপনার অনুসারী হইয়া যায় তবে আপনার স্থায় শক্তিশালী আর কেউ হইবে না। সুতরাং আগামী বংসর পুনরায় আপনার সহিত মিলিত হওয়ার কথা থাকিল। এই বলিয়া তাঁহারা মদিনায় চলিয়া গেলেন। (যোরকানী, ১—৩১২)

তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করতঃ হযরত (দঃ)কে বলিলেন, আপনি এখন বর্ত্তমান অবস্থার উপর মক্তায়ই অবস্থান করুন। আমরা মদিনায় যাইয়া ইসলামের চর্চ্চ। করিব এবং তথাকার প্রধান গোত্রদ্বয়কে ইসলামের উপর একত্রিত করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিব, আগামী বংসর এইস্থানে এই সময়ে আপনার সঙ্গে পুনঃর্মিলনের ওয়াদা আমাদের রহিল। (সীরতে হলবিয়াহ ২—৮)

এইরপে সকলের অলক্ষ্যে ইসলামের জ্যোতি মদিনা নগরে প্রবেশ করিল।
নবীজী ইসলাম ও আল্লার বাণী মন ভরিয়া প্রচার করিবেন এইরপ স্থানের তালাশেই
নবীজীর দীর্ঘ সাধনা ও দীর্ঘ ত্যাগ; আজ সেই ত্যাগ ও সাধনার বৃক্ষে ফুল ফুটিয়াছে।
নবীজী এখন ফলের প্রতিক্ষায় আশার সূত্রে ত্লিতে আছেন।

মদিনায় ইছদী জাতি প্রবদ ছিল, আর প্রবদ ছিল পৌত্রনিক ছইটি পোত্র—''আউন''

এবং "বয়্রজ'। দীর্ঘকাল ছইতে এই ছইটি পোত্রের মধ্যে রক্তক্ষমী প্রচণ্ড গৃহবৃদ্ধ চলিয়া

আনিতেছিল। য়দক্তন তাহাদের মধ্যে পরস্পর ভীষণ বিরোধ বিরাজমান ছিল; এক পক্ষ কোন

কাজে অগ্রসর হইলেই অপর পক্ষ বাধা-বিল্ল হান্টি করায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া বাইত।

## নবুয়তের একাদশ বৎসর—ঐতিহাসিক বায়আ'তে আ'কাবাহ\* (৫৫০ প্রঃ)

উল্লেখিত ছয় বা আট জন যাঁহারা ইসলাম কইয়া মদিনায় ফিরিলেন বাস্তবিকই তাঁহাদের অস্তরে এক বিরাট জয্বা ও প্রেরণা ছিল মদিনার মধ্যে ইসলামকে ফুটাইয়া ভোলার। তাঁহারা কার্যাতঃ প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন যে, ইসলাম গ্রহণে মানুষের সাধনা শেষ হয় না; সাধনার স্ত্রপাত হয় মাত্র। তাঁহারা সভ্য সেবক ও খাঁটী প্রচারক হইয়া মদিনায় আসিলেন এবং মদিনা ও উহার পার্শ্বর্তী এলাকায় ইসলাম প্রচারে অবিশ্রাস্ত চেষ্টা চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

তাঁহাদের চেষ্টা অনেকটা ফলপ্রস্ হইল; মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা আরম্ভ হইয়া গেল। কিছু কিছু লোক ইসলাম গ্রহণও করিলেন, এমনকি এই বংসর হজ্জ উপলক্ষে নৃতন পুরাতন মিলাইয়া বার জনের একটি প্রতিনিধি দল সেই পূবর্ব বর্ণিত "আ'কাবাং" স্থানে হযরতের সঙ্গে মিলিত হইলেন; তন্মধ্যে গত বংসরের পাঁচ জন ছিলেন এবং অবশিষ্ঠ সাত জন এই বংসরের নৃতন ছিলেন। বারজনের মোট দশজন ছিলেন খ্য্রজ্ঞ গোত্রের, আর তুইজন ছিলেন আউস গোত্রের। প্রথমবারের ছয় জন হইতে জাবের (রাঃ) ব্যতীত পাঁচ জন এবং অপর সাত জন এই—

- (১) মোয়াজ ইবনে আফ্রা (রা:)। তিনি সহ তাঁহার মা-শরীক সাত ভাই বদর-জেহাদে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ভহোদ-জেহাদেও উপস্থিত ছিলেন।
  - (২) জাকওয়ান ইবনে-কায়স (রাঃ)। তিনি ওহোদের জেহাদে শহীদ হইয়াছেন।
  - (৩) ওবাদা ইবনে ছামেৎ (রাঃ)। তিনি সব জেহাদে উপস্থিত ছিলেন।
  - (৪) আব্বাছ ইবনে ওবাদাহ (রা:)। তিনি ওহোদের জেহাদে শহীদ হইয়াছেন।
- (৫) এযীদ ইবনে ছা'লাবাহ (রা:)। এই দশ জন সকলই খায্রাজ গোত্রের ছিলেন। পরবর্তী হুইজন ছিলেন আউস গোত্রের।
- (৬) আবুল-হায়ছম ইবনে তায়্যেহান (রা:)। তিনি বদর ও ওহোদ সহ সব জেহাদেই অংশ গ্রহণকারী ছিলেন।
- (৭) ওয়াইম ইবনে সাএদা (রা:)। তিনিও বদর ও ওহোদ সহ সব জেহাদেই অংশ গ্রহণকারী ছিলেন। (যোরকানী, ১—৩১৩)

<sup>\*</sup> আমরা নর্যতের বংসর নির্ধারণে চাদের বংসরের সাধারণ সীমা তথা "মহরম" হইতে "জিলহজ্জ" পর্যান্তকেই গণ্য করিয়াছি। কোন কোন লিখক "রবিউল-আউয়াল" হইতে "ছফর" পর্যান্ত উহার সীমা ধরিয়াছেন ষেহেতু হয়রভের জন্ম রবিউল আউয়ালে ছিল; এই স্থানে অনেক স্থানে বংসরের সংখ্যা নির্ধারণে এক বংসরের বেশ-কম্ হইবে।

এইবার আকাবায় যেই সাক্ষাংকার হইল প্রথমবার অপেক্ষা ইহাতে একটি বিশেষ কাজ হইল যাহা প্রথমবারের সাক্ষাংকারে হইয়া ছিল না। প্রথমবারের উপস্থিতবৃন্দ ইসলাম গ্রহণপূবর্ব ক শুধু আশ্বাস প্রদানেই মদিনায় চলিয়া গিয়াছিলেন, অঙ্গীকার গ্রহণপবের্বর ব্যবস্থা হইয়া ছিল না। এইবারের আগস্তকবৃন্দ ইসলাম গ্রহণের পর নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের হল্প ধারণ পূবর্ব ক বিশেষ বিশেষ প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন—যাহাকে বায়আ'ং বলা হয়।

#### বায়আতে আকাবা (৫০৫)

"বায়আং" আরবী শক্টি আভিধানিক দৃষ্টিতে "। —বাইওন" শব্দের অমুরূপ, যাহার অর্থ বিক্রয় করা। বিক্রয় ক্ষেত্রে ক্রয়ও হয়; এক পক্ষ হইতে বিক্রয় অপর পক্ষ হইতে ক্রয়। উভয়ের কার্য্যকে আরবীতে "মোবায়াআং" বলা হয়; যাহার ক্রিয়াপদ বায়াআ' য়্বাএউ'। পরিভাষায় "বাইআং" বলা হয় কোন মহানের হস্ত ধারণ করিয়া বিশেষ প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকারের উপর দীক্ষা গ্রহণ করা। এই ক্ষেত্রেও ছই পক্ষ; এক পক্ষ হস্ত ধারণকারী অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞাকারী, অপর পক্ষ যাহার হস্ত ধারণ করা হয় যাহার নিকট অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা করা হয়। এই ক্ষেত্রেও উভয়ের কার্য্যকে "মোবায়াআং" বলা হইবে, ক্রিয়াপদও এরপই হইবে। ইসলামে যে বায়আং হয় সেই বায়আতে কোন মহান মায়ুষের হস্তই ধারণ করা হয় যেমন ছাহাবীগণ নবীন্ধীর হস্ত ধারণ করিতেন এবং তন্দ্রপ কোন পীর বৃজুর্গের হস্ত ধারণ করা হয়! কিন্তু ইসলামের বায়আংকে কঠোরতের সাল্যন্তকরণ উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, এই বায়আতে যদিও বাহ্যতঃ কোন মান্ধুবের হস্ত ধারণ করা হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লার হস্ত ধারণ গণ্য করিবে।

পালাহ তায়ালা বলিতেছেন—

أَنَّ اللّٰذِيْنَ يَبَا يِعُوْ ذَكَ إِنَّمَا يُعِوْنَ اللّٰهَ - يَدُ اللّٰهِ ذَوْقَ ا يُدِيهِمِ

أَنَّ اللّٰهُ - يَدُ اللّٰهِ خَوْقَ ا يُدِيهِمِ

نَمُنْ نَكْتُ فَا إِنَّمَا يَلْكُثُ مَلَى نَفْسِهِ - وَمَنْ اَ وُفَى بِمَا عَهَا مَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

نَسْدُو تَيْهُ ا جُرا عَظَيْمًا \*

"নিশ্চয় যাহারা আপনার নিকট বায়আং করে বস্তুত: তাহারা আল্লার নিকট বায়আং করে। তাহাদের হস্তের উপর বস্তুত: আল্লার হস্ত রহিয়াছে। অতএব যে এই বায়আং ভঙ্গ করিবে সে নিজেরই সবর্ব নাশ করিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লার সহিত কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারকে পূর্ণ করিবে, আল্লাহ তাহাকে অচিরেই অতি বড় পুরুষার দান করিবেন।" (২৬ পা: ১ ক্ষ:)

বায়আতের মূল অর্থ যেহেতু বিক্রেয় করা এবং উভয় পক্ষের ক্রিয়া হইল মোবায়াআং যাহার মূল অর্থ ক্রেয়-বিক্রেয় তথা আদান-প্রদান। স্কুতরাং পরিভাষায় ক্ষেত্রেও ঐ মূল অর্থের তথা ক্রয়-বিক্রেয় আদান-প্রদানের তাৎপর্য্য লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সেমতে ইসলামের বায়আৎ ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রেয় আদান-প্রদানের বস্তুদ্বয় কি ভাহা নির্ণিয়ে পবিত্র কোরআনের স্কুম্পেষ্ট বর্ণনা—

إِنَّ اللَّهُ اشْتَرِى مِنَ الْمُوْمِنِينَ آنْفُسُهُمْ وَآمُوالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ـ

يقًا تِلُوْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتَلُونَ وَيَقْتَلُونَ

"নিশ্চয় আল্লাহ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন মোমেনদের হইতে ভাহাদের জান এবং মাল এই বিনিময়ে য়ে, ভাহারা বেহেশত পাইবে। (বিক্রিড বস্ত—ভাহাদের জান ও মাল ক্রেডা তথা আল্লাহ ভায়ালা সমীপে সমর্পনের ব্যবস্থা এই হইবে—) ভাহারা (ঐ জান ও মাল ব্যয়ে) জেহাদ করিবে আল্লার পথে; যাহার পরিণামে সে আল্লার পথের শক্রকে মারিবে (—নিজে বাঁচিয়া থাকিবে) বা শক্রর হাতে মরিবে। (—উভয় অবস্থায়ই ভাহার পক্ষ হইতে বিক্রিড বস্তু জান ও মাল সমর্পণ সাব্যস্ত হয়য়া যাইবে। এখন ভাহার প্রাপ্য হইল বিনিময় বা মূল্য বেহেশ্ভ। সেই বেহেশ্ভ ইহল্পতে দেওয়ার নয়; পয়জগতে দেওয়ার) অকাট্য ওয়াদা থাকিল। এই ওয়াদা-অঙ্গীকার ভৌরাং ইঞ্জিল ও কোরআন সমস্ত আসমানী কেভাবেই বর্ণিত আছে। আল্লাহ অপেক্ষা অধিক অঙ্গীকার রক্ষাকারী আর কে আছে? (ভোমাদের ক্ষণস্থায়ী জান-মাল বিক্রয়ে চিরস্থায়ী বেহেশ্ভ ক্রয়—ইহা কভই না লাভ জনক)! অভএব ভোময়া আনন্দিত হও এই ব্যবসায়ে। আর জানিয়া রাথ, (মোছলেম জীবনের) চরম সক্ষলতা ইহাই। (১১ পাঃ ৯ কঃ:)

ইসলামের বায়আং তথা ক্রয়-বিক্রয়ের সর্বদিক উক্ত আয়াতে এই নির্দ্ধারিত হইল

- ১। বিক্রিত বস্ত হইল—মোসলমানের জান ও মাল।
- २ भूमा इहेम-- (तरहम् ७।
- ৩। বিক্রিত বস্তু ক্রেতার নিকট সমর্পণের ব্যবস্থা হইল—মোসলমান কর্তৃক তাহার জান-মাল আল্লার পথে উৎসর্গ করা।
- ৪। ক্রেতা হইলেন আলাহ তায়ালা ষিনি মূল্য প্রাদান করিবেন; তিনি মূল্য তথা বেহেশ্ত প্রস্তুত করিয়া আসমানী কেতাব সমূহে উহা প্রদানের ওয়াদায় আবদ্ধ হইয়া আছেন।

৫। বিক্রেতা হইল মোমেন ব্যক্তি। সে বিক্রিত বস্তু—তাহার জান ও মাল উল্লেখিত পদ্ধতিতে ক্রেতা সমীপে সমর্পণ করিবে—এই প্রস্তুতি ও প্রতিজ্ঞার দীক্ষা গ্রহণের নামই "বায়আং"।

ইসলামী বায়আতের মূল তাৎপর্য্য এই এবং উহার মৌলিক বিষয় ঐ। বায়আৎ ক্ষেত্রে উক্ত মৌলিক বিষয়টিকে মনে-প্রাণে, ধ্যানে-জ্ঞানে নির্দ্ধারিত লক্ষ্যস্থিত ও উপস্থিত রাথিয়া সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় কোন কোন আমুষালিক বিষয়ের অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞান্ত গৃহীত হয়। আলোচ্য বায়আতে-আকাবায় নবীজী মোস্তফা (দঃ) কর্তৃক মদিনাবাসী নবদীক্ষিত মোসলমানগণ হইতে গৃহীত ঐ শ্রেণীর অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞাগুলিও বিশেষ অমুধাবনযোগ্য। প্রতিজ্ঞাগুলিও ছিল নিয়র্মপ—

- ১। আমরা আল্লার সহিত তাঁহার উপাসনায়, তাঁহার গুণাবলীতে এবং তাঁহার আধিপত্য ও অধিকারে কোন অংশীদার বা শরীক সাব্যস্থ করিব না।
  - ২। আমরা চুরি, ডাকাতি তথা কোন প্রকারে পরের সত হরণ করিব না।
  - ৩। ব্যাভিচার করিব না।
  - ৪। সম্ভান-নিধনের পদ্ধা ও নীতি অবলম্বন করিব না।
  - ৫। মিথ্যা গড়ানো অপবাদ ও দোষারোপ করিব না।
  - ৬। আমরা সংকর্মো, ক্যায় কাজে আপনার অবাধ্য কখনও হইব না।
- প। শক্ত হউক বা নরম, কঠিন হউক বা সহজ, মনোমত হউক বা মনোবিরোধী— সর্ব্ব বিষয়ে এবং সর্ব্বাবস্থায় আপনার পূর্ণ অমুগত বাধ্য থাকিব, আপনার আদেশে চলিব।
- ৮। নিজের স্বার্থ বিরোধী অন্মের স্বার্থমূখী আদেশ এবং পরিস্থিতিতেও আপনার পূর্ণ অনুগত ও বাধ্য থাকিব।
  - ৯। ক্ষমতা ও পদের বেলায় যোগ্য ব্যক্তির বিরোধিতায় অংশ নিব না।
- ১০। সর্বপ্রকার পরিস্থিতিতে হক্ ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ় থাকিব। আল্লার দ্বীনের ব্যাপারে নিন্দা-নন্দ, বদনাম-অখ্যাতির কোন ভয় কখনও করিব না।

এই সব অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞার দীক্ষা গ্রহণ সমাপ্তে নবী (দঃ) বলিলেন, এই সব প্রতিজ্ঞা পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া চলিলে তোমরা বেহেশ্তের অধিকারী হইবে, ক্রটি করিলে (বেহেশত লাভের অধিকার থাকিবে না) আল্লাহ শাস্তিও দিতে পারেন, ক্ষমাও করিতে পারেন (যদি ক্ষমার ব্যবস্থা কর)। যোরকানী, ১—৩১৪

ছয় নম্বর প্রতিজ্ঞ। "নবীজীর অবাধ্য হইবে না"—ইহাতে একটি শব্দ বলা হইয়াছে, "সং কর্মে, ক্যায় কার্যো"। রমুল (দঃ) কি সং ও ক্যায়ের পরিপত্থি আদেশ করিবেন ? তব্ও ইহা বলা হইয়াছে। ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা এবং ক্ষমতাধীকারী হওয়ার গোড়াপত্তনের প্রথম দিনেই নবীজী মোস্তফা (দঃ) তাঁহার স্কন্ধত ও আদর্শের কাঠামো দেখাইলেন এবং এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার আলো দেখাইলেন বিশ্বকে যে—শাসন

এবং ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় লোকদেরকে বাধ্যগত ও অমুগত বানাইতে শক্তি ও ক্ষমতার ব্যবহার, বলপ্রয়োগ এবং জোর-জবরদন্তির পন্থা অবলম্বন করিবে না। সততার প্রতিষ্ঠা, ত্যায় অবলম্বন, সংকর্ম ও সত্যনিষ্ঠার দ্বারা মামুষকে বশ্ করিতে এবং বাধ্য ও অমুগত বানাইতে চেষ্টা করিবে। ত্যায়-অত্যায়ের বাছ-বিচার ছাড়া আমার আদেশ আমার কথা মানিতেই হইবে, হক-নাহক, সং-অসং যাচাই না করিয়া আমার অমুসরণ করিতেই হইবে—এইরূপ দম্ভ ও ওদ্ধত্যের উক্তিও করিবে না, ভাবও দেখাইবে না, এই পন্থা অবলম্বনও করিবে না।

বলপ্রয়োগ এবং জোর-জবরদস্তি দারা মান্ত্র্যকে বশ করিলে, তাহাদেরে অধীনস্থ ও অমুগত বানাইলে সেই বশ্যতা এবং সেই আমুগত্য মোটেই টেকসই হয় না। পক্ষাস্ত্ররে সংকর্ম, সততা বিস্তার এবং ফায়-নিষ্ঠা দারা অমুগত ও বশ করিতে পারিলে তাহা সুদীর্ঘ হয় এবং বস্তুতঃ সেই ক্ষেত্রেই প্রকৃত আমুগত্য ও বশ্যতা হইয়া থাকে।

নবীজী নোস্তফার ক্ষেত্রে আমুগত্য প্রকাশে "সংকর্ম্মে ও স্থায় কার্য্যে" শর্ত আরোপের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সকালের জন্ম স্থানত ও আদর্শ স্থাপন করে নবী (দঃ) নিজের বেলায়ও এই শর্ত আরোপ করিয়াছেন।

এতন্তির এই শর্ত আরোপে নবীজী মোন্তফার দৃঢ় আত্মপ্রতায়ের আভাসও
পাওয়া যায় যে, ন্যায় ও সততার মাপ কাঠিতে আমার প্রতিটি আদেশ-নিষেধ
পরিমাপ করিয়া অনুসরণ করিতে চাহিলে নিশ্চয় তোমরা আমার অনুগত হইতে
বাধ্য হইবে। কতথানি সততা, সাহস ও আত্মবিশ্বাস থাকিলে এইরপ চ্যালেজ
দেওয়া যায় ? স্বীয় আদর্শ ও ক্যায় নিতীর অটুট আত্মবিশ্বাস এবং নিঃস্বার্থ নিকলক
আত্রান্ত মতবাদের দৃঢ় প্রত্যয় না হইলে এই দাবী কখনও সহজ হইত না। নবীজী (দঃ)
অতি সরল এবং দ্যুর্থ ও দ্বিধাহীনরূপে এই চ্যালেজ্ব ও দাবীর সহিত লোকদেরে স্বীয়
আনুগত্যের আহ্বান জানাইলেন। বস্ততঃ এই বাস্তব আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতায়
নবীজী মোন্তফা ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের শক্তির এক বিশেষ উৎস ছিল।
শক্তির এই উৎস হাসিলের শিক্ষাই বিশ্বকে প্রদান করিয়াছেন বিশ্ব নবী (দঃ)।

এই শর্ত আরোপে আরও একটি জরুরী বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়াছেন নবীজী মোস্তফা (দ:) যে, ক্ষমতাধীকারী লোকদের কর্ত্তব্য—বাস্তব স্থায়-অস্থায়, ভাল-মন্দের অধীনস্থ রাখা ক্ষমতাকে। স্থায়-অস্থায়, ভাল-মন্দকে ক্ষমতার অধীনস্থ করা চাই না। বর্ত্তমান যুগে শাসন-ব্যবস্থার বহু কেলেঙ্কারী এই একটি আদর্শের অভাবেই জন্ম নেয়। এই যুগের ক্ষমতাধারী শাসকগোষ্ঠি স্থায়-অস্থায়, ভাল-মন্দকে ক্ষমতার অধীনে রাখে। অর্থাৎ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা গোষ্টি যাহাকে স্থায় ও ভাল বলিতে বাধ্য স্থায় ও ভাল পরিগনিত হইবে; জনগণ উহাকেই স্থায় ও ভাল বলিতে বাধ্য থাকিবে। ইহারই ফলে ভাল ও স্থায়ের নামে শত শত অনাচার অবিচার চাল হইয়া পড়ে। পক্ষাস্তরে নবীজী মোত্তফার স্থন্নত ও আদর্শ হইল ইহার বিপরীত যে, ক্ষমতাকে ভাল ও স্থায়ের অধীন রাখিতে হইবে। অর্থাৎ যাহা ভাল ও স্থায় সাব্যস্ত ক্ষমতাধারীরা একমাত্র উহারই অন্তসরণ করিবে এবং জনগণ একমাত্র উহাতেই তাহার আমুগত্যে বাধ্য থাকিবে। নবী (দঃ) বলিয়াছেন—

"স্ষ্টিকর্ত্তার নাফরমানীতে স্বৃষ্টির আমুগত্য চলিবে না।"

আকাবায় এই সম্মেলনও গোপনীয়তার মধ্যে হইল, দীক্ষা গ্রহণও ঐ রূপেই হইল। সব কিছুই মকার শক্রদের অবগতির অস্তরালে সমাপ্ত হইল এবং মদিনার লোকগণ স্বদেশে যাত্রা করিলেন। মদিনার এই সব লোকেরা নবীজীর নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন—আমাদিগকে পবিত্র কোরআন পড়াইতে পারেন এবং ইসলাম শিক্ষা দিতে পারেন এমন একজন লোক আমাদিগকে প্রদান করিবেন। সেমতে নবী (দঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী মোছআ'ব ইবনে ওমায়্র (রাঃ)কে মদিনায় প্রেরণ করিলেন।

#### মদিনায় প্রথম মোছাজের:

মোছআ'ব (রাঃ) সর্বপ্রথম স্বদেশ মকা হইতে মদিনায় পৌছিলেন। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ ত্যাগী পুরুষ; দ্বীন-ইসলামের জন্ম তিনি যে ত্যাগ স্বীকার ক্রিয়াছিলেন ইতিহাসে উহার দৃষ্টান্ত অত্যস্ত বিরল। মোছআ'ব (রা:) ছিলেন মকার এক ভোগ-বিলাসপূর্ণ পরিবারের নয়নমণি ছলাল। তাঁহার পিতার অগাধ ধন-দৌলত ছিল। কত জাক-জমকপূর্ণ হইত তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ! ্মুল্যবান হইত তাঁহার পরিধেয় ! কত আরামপ্রিয় ছিলেন তিনি ! ইসলাম <u>এ</u>হণের কারণে তিনি পিতার দব ধন-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি দীন-দরিত কাঙ্গাল; শত শত টাকা মূল্যের জ্ঞোড়ার পরিবর্তে এখন তাঁহার অজ-আবরণ আছে কেবল এক টুকরা ছেঁড়া কম্বল। ইহাপরিধানে তিনি সো**জা** হইয়া দাঁড়াইতেও সঙ্কোচিত হইতেন যে, ছতর খুলিয়া যায় না কি। একদা নবী (দঃ) তাঁহাকে এই অদহায় অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার পুর্বেকার অবস্থা স্মরণে বর্তমান ত্যাগের দৃশ্যে কাঁদিয়া ফেলিলেন। এই করুণ দৃখ্য লইয়াই তিনি ইহজীবনের বিদায় নিয়াছিলেন। ওহোদের জেহাদে তিনি শহীদ হইয়াছিলেন; তাঁহার কাফনের সম্বল একমাত্র ঐ ছেঁড়া কম্বল টুকড়াই ছিল। উহা এত ছোট যে, মাথার দিকে টানিয়া মাথা আর্ত করিলে পা বাহির হইয়া পাড়িত, পা আর্ত করিলে মাথা বাহির হইয়া পড়িত। এতদৃষ্টে ন্বী (দঃ) বলিয়াছিলেন, মাথা কমলে আবৃত কর, আর "এয় খের" ঘাস দ্বারা পা আর্ত করিয়া মোছআ'বকে সমাধিস্ত কর। নবী (দ:)

ঐ দৃশ্য দৃষ্টে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ইসলামের পাকা
ফল লাভের তথা ইসলামের অছিলায় উপকৃত হওয়ার সুযোগ পাইয়াছে। অর্থাৎ
মোছআ'ব ইসলাম এবং ইসালামের জ্বন্য ত্যাগ স্বীকারের বিনিময় ও সুফল ছনিয়াতে
বিন্দুমাত্রও ভোগ করিয়া যায় নাই; সবটুকুই আখেরাতের জ্বন্য জ্বমা রাখিয়া ছনিয়া
হইতে বিদায় নিল (তৃতীয় খণ্ড ১৪৫৮ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

#### মদিনায় ইসলামের প্রভাব ঃ

গত এক বংসর হইতে মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল।
এই বংসর নবীজী মোন্তফা ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের হস্ত ধারণে দীক্ষা
গ্রহণকারী বার জন ভক্ত অনুরক্তের সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টায় সারা মদিনাতে ইসলামের
প্রচার ও প্রসার অনেক গুণে বাড়িয়া গেল। অধিকন্ত মোছআ'ব রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা
আনছর আগমনে ত ইসলামের জন্ম কর্ম তংপরতা ব্যাপক আকার ধারণ করিল।

বিশেষতঃ মহাত্যাগী মোছ মা'ব (রাঃ) এবং দীক্ষা গ্রহণকারী বার জন নিষ্ঠাবান ভক্তের চরিত্র-প্রভাব লোক চক্ষের অগোচরে ক্রমে ক্রমে মদিনাবাসীদের হৃদয়ে স্থান করিয়া নিল এবং সমগ্র মদিনায় উহার প্রভাব ছড়াইয়া পড়িল।

চরিত্র ও আদর্শের প্রভাব সর্বাধিক ব্যাপক ও শক্তিশালী হইয়া থাকে এবং এই প্রভাব আপনা আপনিই বিস্তার লাভ করে; বিস্তারিত করিতে হয় না। যেমন সুর্য্য যথন তাহার জ্যোতি ও আভা লইয়া আত্মপ্রকাশ করে তথন আপনা আপনিই উহার আলাে ও কিরণমালা বিশ্বচরাচরের সব কিছুর উপর পতিত হইয়া থাকে। তক্রপ নিষ্ঠাবান আদর্শবাদী মহামতিগণের চরিত্র ও আদর্শের প্রভাবও বিস্তারিত করার প্রয়োজন রাথে না; আপনা আপনিই ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। মদিনায় মোছআ'ব রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনন্থ এবং তথাকার দ্বাদশ মহানের চরিত্র ও আদর্শের প্রভাবে ইসলামের প্রভাব ব্যাপকভাবে সম্প্রদারিত হইল।

মোছ মা'ব (রা:) মদিনায় আসিয়া আস্ আদ ইবনে যোরারা (রা:) যিনি আকাবার প্রথম বংসরের সাক্ষাংকারে উপস্থিত ছিলেন এবং দিতীয় সন্মেলনেও অংশগ্রহণকারী ছিলেন তাঁহার গৃহে অবস্থান করিলেন। মোছআ'ব (রা:) মদিনায় ইসলামের ও পবিত্র কোরআনের শিক্ষা ব্যাপকভাবে চালাইলেন, এমনকি তিনি "মুক্রীল-মদিনা" মদিনার শিক্ষক বা অধ্যাপক নামের খ্যাতি লাভ করিলেন। তিনি মদিনার মোসলমানগণের ইমামও ছিলেন; জমাতে নামায পড়াইয়া থাকিতেন। এই সময় মদিনার মোদলমানদের সাধারণ সংখ্যা চলিশে পৌছিয়াছে (যোরকানী, ১—০১৫)।

তথনও জুমার নামায ফরজ হয় নাই, আসআদ (রাঃ) সপ্তাহে একদিন সকল মোসলমানদের এক বিত হওয়ার এবং বিশেষভাবে এবাদং করার ব্যবস্থা করিলেন; উহার জফ্য তাঁহারা শুক্রবার দিন ধার্য্য করিয়া নিলেন। আসআদ রাজিয়াল্লান্ত ভায়ালা আনহুর ইহা এইটি বড় সোঁভাগ্য যে, তিনিই সর্ব্বেথম শুক্রবার দিনে মোসলমাদের এক বিত হওয়ার এবং বিশেষভাবে এবাদং-বলেগী করার পরিবল্পনা ও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই নবী (দঃ) আল্লাহ ভায়ালার ভরফ হইডে ওহী মারফং শুক্রবারে এরুপ ব্যবস্থা গ্রহণের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইলেন। কিন্তু মক্রায় ভাহা করা সপ্তব নয়; নবীজী (দঃ) মদিনায় মোছআ'ব (রাঃ)কে পত্র যোগে এই ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ পাঠাইলেন। বিশেষভাবে ইহাও লিখিলেন যে, তুপুর বেলায় স্থ্য ঢলিবার পর সমবেতভাবে তুই রাকাত নামাযও পড়িবে। মোছআ'ব (রাঃ) মদিনায় মোসলমানদের ইমাম ছিলেন, তাই তিনিই স্বর্বপ্রথম জুমার নামাযের অমুষ্ঠান পরিচালনাকারী। অভংপর নবী (দঃ) হিজরভ করিয়া মদিনায় পৌছিলে আমুষ্ঠানিকরূপে জুমার নামায করজ হওয়ার নির্দেশ পবিত্র কোরআন ছুরা-জুমার মধ্যে নাযেল হয়; ভখন হইতে নবী (দঃ) ফরজরূপে জুমার অমুষ্ঠান পরিচালনা করেন। (যোরকানী, ১—৩২৫)

#### গোটা একটি বংশের ইসলাম গ্রহণ ঃ

মদিনার ত্ইটি প্রসিদ্ধ বংশ — বয়ু-জফর ও বয়ু-আফিল-আশহাল। একদা আসআদ (রাঃ) মোছআ'ব (রাঃ)কে সঙ্গে করিয়া ঐ বংশবয়ের মহল্লায় ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করার জন্ম রওয়ানা হইলেন এবং ঐ মহল্লার নিকটবর্তী যাইয়া তাঁহারা উভয়ে একটি বাগানে বসিলেন। ইসলামে দীক্ষিত আরও কতিপয় লোক তথায় আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

আকৃল-আশহাল গোত্রের ছইজন সদর্গির ছিলেন—একজন সায়াদ ইবনে মোআজ, অপর জন ওসায়দ-ইবনে-হোযায়ের। তন্মধ্যে সায়াদ ছিলেন আসআদ রাজিয়াল্লাছ তায়ালা আনহুর খালাত ভাই। এই সদ্গির্দ্ধয় সংবাদ পাইলেন যে, আসআদ (রাঃ) এবং মোছআব (রাঃ) সহ মোসলমানগণ অমুক বাগানে একত্রিত হইয়াছেন। এই সংবাদে মোয়াজ ওসায়দকে বলিলেন, তাহারা আমাদের মহল্লায় আসিয়াছে; আমাদের কাঁচা ও তুর্বল লোকগুলাকে গোমরাহ করিয়া ফেলিবে। তুমি ঘাইয়া উহাদিগকে খ্ব করিয়া ধমকাইয়া আস। আমার জন্ম একট্ অন্থ্রিধা যে, তাহাদের আসআদ আমার খালাত ভাই; তাই ধমকাইবার জন্ম তাহার সম্মুখে আমার ঘাইতে মন চলেনা। নতুবা আমিই যাইতাম।

সেমতে ওলায়েদ একটি বর্শা হাতে লইয়া ঐ বাগানের দিকে যাইতে লাগিল।
আদআদ (রা:) দ্র হইতে তাহাকে দেখিয়া নিজ সদী মোছআব (রা:)কে বলিলেন,
ঐ যে লোকটি আদিতেছে দৈ নিজ গোষ্টি আব্দুল-আশহাল গোত্রের একজন সদার,
আপনার নিকট আদিতেছে, তাহাকে আলার দ্বীনের কথা পরিফার ভাষায় বলিবেন,
সত্যকে প্রকাশ করিতে কোন কিছুর খাতির করিবেন না। মোছআব (রা:) বলিলেন,
আমার নিকটে বসিলে আমি নিশ্চয় বলিব এবং বুঝাইব।

ইতিমধ্যেই ওসায়দ তাঁহাদের নিকট পে"ছার সঙ্গে সঙ্গে উত্তামূর্ত্তি ধারণ পুর্ব্বক কঠোর ভাষায় গালাগালি করিয়া বলিল, তোমরা আমাদের সরল লোকগুলিকে বিভ্রাস্ত করিতে কেন আসিয়াছ ? যদি ভোমাদের প্রাণের মায়া থাকে ভবে দূর হইয়া যাও। বিকারগ্রস্ত রোগীর গালাগালিতে বৃদ্ধিমান ডাক্তার রোগীর প্রতি রাগ না করিয়। দয়াপরবশই হইয়া থাকেন। সেমতেই মোছআব (রা:) ওসায়দকে নম ও মোলায়েমভাবে বলিলেন, শান্তভাবে একটু বসুন এবং আমার বিছু কথা তমন; পছন্দ হইলে উহা গ্রহণ করিবেন, পছন্দ না হইলে উহাকে এড়াইয়া যাইবেন। গরমের উত্তরে এরূপ নরম। ওসায়দের অন্তরে ইহা রেখাপাত করিল। তিনি বলিলেন, আপনি ত ফায় কথা বলিয়াছেন; এই বলিয়া ওসায়েদ তাঁহার বর্শাটা মাটিতে গাড়িয়া দিলেন এবং তাঁহাদের নিকট বসিয়া পড়িলেন। মোছআব (রা:) পুর স্বলরভাবে ইসলামের মাহাত্মা তাঁহাকে বুঝাইলেন এবং কোরআন শরীফের কিছু অংশ ডেলাওত করিয়া শুনাইলেন। ওসায়দ বলিলেন, ইহা ত অতীব সুনার, অভীব চমংকার! তিনি আরও বলিলেন, আপনারা কাহাকেও আপনাদের ধর্মে দীক্ষিত করাকালে কি করিয়া থাকেন ? এখন আসআদ (রা:) এবং মোছ আব (রা:) উভয়ে তাঁহাকে বলিলেন, গোসল করিয়া পাক পবিত্র হইয়া আসুন, পাক পবিত্র কাপড় পরিধান করুন এবং সভ্য ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা প্রদান পূর্বক নামায আদায় করুন। ওসায়দ তৎক্ষণাৎ সব কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া আসিলেন এবং সত্য ধর্ম্ম দীক্ষা গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করিয়া ছই রাকাত নামাষ আদায় করিলেন। এ<sup>খন</sup> তিনি ওসায়দ-ইবনে-হোষায়র রাজিয়ালান্ত তায়ালা আনত। অতঃপর তিনি আস্আদ (রা:) এবং মোছআব (রা:)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার পেছনে আর একজন লোক আছেন "সায়াদ" তিনিও যদি আপনাদের ধর্মে আসিয়া যান তবে আব্দুল-আশহাল গোত্রের ছোট-বড় কেহই আপনাদের ধর্ম-মত হইতে বাহিরে থাকিবে না। আমি এখনই তাঁহাকে আপনাদের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। এই বলিয়া ওসায়দ (রাঃ) তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সায়াদ ত ওসায়দকে পাঠাইয়া দিয়া অপেক্ষায় বসিয়াছিল; ওসায়দ (রাঃ) তাহারই নিকট আসিতেছেন। দুর হইতে জাহাকে দেখা মাত্র সায়াদ বলিয়া উঠিল,

খোদার কসম—ওসায়দ যেই অবস্থায় গিয়াছিল সেই অবস্থা হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। নিকটে আসিলে ওসায়দকে সায়াদ জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে যেই কাজে পাঠাইয়াছিলাম উহার কি করিয়াছ ? ওসায়দ (রাঃ) বলিলেন, উহাদের উভ.য়র সঙ্গে কথা বলিয়াছি; উহাদের দ্বারা আমার কোন আশঙ্কা মনে হইল না, আমি উহাদেরকে নিষেধও করিয়াছি এবং ভাহারাও আমাকে বলিয়াছে—আপনি যাহা বলেন আমরা সেইরূপই করিব।

তবে একটি বিপদের সংবাদ এই পাইলাম যে, বন্থ-হারেছা বংশের লোক-জন বাহির হইয়া পড়িয়াছে আসআদকে হত্যা করিবার জন্ম, যেহেতু তাহারা জানিতে পারিয়াছে, তিনি আপনার খালাত ভাই। তাই তাহারা মনস্থ করিয়াছে, তাঁহাকে হত্যা করিয়া আপনাকে অপদক্ত করিবে।

সায়াদ এই সংবাদে ভীষণ উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ওদায়দের হাতের বর্শাটি লইয়া ছুটিয়া পড়িল যে, বনু-হারেছা কোন অপকর্মনা করিয়া বদে। যাত্রাকালে ওদায়দকে ইহাও বলিল যে, মনে হয় তুমি কিছুই কর নাই। সায়াদ ঐ বাগানে পৌছিল এবং দেখিল, আসআদ কোন প্রকারে শঙ্কিত ও ভীত মনে হয় না, তাই সায়াদ ভাবিল যে, আসআদকে হত্যার সড়যন্ত্রের সংবাদটা সত্য নয়। এখন সায়াদ মোছআব (রাঃ) এবং আসআদ (রাঃ)কে কঠোর ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিল। মোছআব (রাঃ) প্রের্বর স্থায় অতি নরম ও মোলায়েম ভাষায় সায়াদকে ঐ কথাই বলিলেন যাহা ওসায়দকে বলিয়ছিলেন। ফলে ওসায়দের স্থায় সায়াদও নরম ইইয়া পড়িলেন এবং মোসআব রাজিয়াল্লান্থ ভায়ালা আনহুর মূখে ইসলামের ব্যাখ্যা ও পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত শুনিলেন। অতঃপর পাক পবিত্র হইয়া আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন; এখন তিনি সায়াদ ইবনে মোআয (রাঃ)।

ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওসায়দ (রাঃ) সহ স্থীয় বংশ আশহাল গোত্রের লোকদের নিকট উপস্থিত হইলেন। আশহাল গোত্রীয় লোকদের সমাগম হইল। সায়াদ (রাঃ) তাঁহার জাতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আমাকে কিরপ গণ্য কর ? সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, আপনি আমাদের সদর্গির, অতি বিজ্ঞ-বিচক্ষন, স্থায়-নিষ্ঠাবান। তথন সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, শুনিয়া রাখ—ভোমাদের নারী-পুরুষ কাহারও সহিত আমি কথাও বলিব না যাবং না ভোমরা এক আল্লাহ এবং তাঁহার রম্বলের প্রতি ইমান গ্রহণ কর।

সায়াদ (রাঃ) এবং ওসায়দ (রাঃ) তাঁহারা উভয়ই আশহাল বংশের প্রধান; তাঁহাদের এই ঘোষণায় স্থ্যান্তের পূর্বেই ঐ বংশের নর-নারী আবাল-বৃদ্ধ সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিলেন, তাঁহাদের একটি প্রাণীও ইসলামের সুশীতল ছায়া বহিভূতি থাকিল না। "সভ্যের গতি অপ্রতিহত" "ছবরে মেওয়া ফলে" "আল্লার পথে যাঁহারা সাধনা করেন আল্লাহ তাঁহাদের সাধনায় সিদ্ধি দান করেন"। তায়েফে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসালামের অসীম ছবর এবং অসাধারণ সাধনা ও ত্যাগ ছিল; আজ মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চ্চা, নবীজী মোস্তফার সাফল্য। মদিনায় এইরূপ পরিবার কমই ছিল যেই পরিবারে ইসলাম প্রবেশ করিয়াছিল না।

মোছ আব (রা:) এবং আসআদ (রা:) গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনায় তাঁহাদের অন্তর ভরিয়া গেল, কর্মশক্তি উচ্ছুসিত হইয়া উঠিল। ইসলামের মহিমা চর্চায় সমগ্র মদিনা মুখরিত হইয়া উঠিল।

নবুয়তের দ্বাদশ বৎসৱ—আকাবায় বিশেষ সম্মেলন ঃ \*

মদিনায় ইসলামের দ্বিভীয় বংসর ইহা— তুই বংসর শেষ হইয়াছে তৃতীয় বংসর আগত এই বংসর মদিনায় ইসলামের বিস্তার পুরাদমে চলিয়াছে। মদিনার বিশিষ্ট ছইটি বংশ "আউস" ও "থাযরাজ্ব" উভয় গোত্রেই ইসলাম প্রাসাছে। মদিনার লাভ করিয়াছে; মদিনার ঘরে ঘরে প্রতিটি পরিবারেই ইসলাম প্রবেশ করিয়াছে। এখন হইতেই মক্কার মজলুম অভ্যাচারিত মোসলমানদের মধ্যে কাহারও কাহারও দৃষ্টি মদিনার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া আরম্ভ হইল। এ সময়ে অসহনীয় নির্যাতিনে জর্জ্জরিত হইয়া কোরেশ বংশের বন্ধ-মথযুম গোত্রীয় আবু সালামা (রাঃ) মক্কা হইতে মদিনায় হিজরত করেন। তাঁহার হিজরতের কাহিনী অভ্যন্ত হদয় বিদারক।

আবু সালামাহ (রাঃ) প্রথমে স্ত্রীকে নিয়া হাব্দা তথা আবিদিনিয়ায় হিজ্বত করিয়াছিলেন। মকাবাদীরা মোসলমান হইয়া গিয়াছে এই ভুল সংবাদে যাঁহারা আবিদিনিয়া হইতে মকায় প্রভাবর্ত্তন করিয়াছিলেন আবুসালামা (রাঃ) তাঁহাদেরই এক জন। প্রভাবর্ত্তনের পর মকায় অবস্থান করিলেন, কিন্তু তুরাচাররা তাঁহার প্রিতি প্রবাপেক্ষা অধিক অভ্যাচার নির্যাতন চালাইল। এমনকি পুনরায় আবিদিনিয়ায় চলিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। ইতি মধ্যেই তিনি জানিতে পারিলেন, মদিনায় মোসলমান আছেন—তাঁহারা প্রবাদী মোসলমানকে সহোদররূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সংবাদে তিনি আবিদিনিয়ায় পুনঃ না যাইয়া মদিনায় যাওয়া সাব্যস্ত করিলেন। সেমতে তিনি শিশুপুত্র "সালামা" এবং স্ত্রী উদ্যে-সালামা সহ

স্তরাং উহার শুভ স্চনা এবং উক্ত সম্মেলন ১২শ সনের হজের মাস জিলহজ্জ মাসে হওয়া অবধারিত।

<sup>•</sup> নবীজীর মদিনা প্রয়ানের শুভ স্চনা—আকাবার এই বিশেষ সম্মেলন নবুয়তের ১২শ সনের হজ্জ মৌহ্মেই হইয়াছিল, ১৬শ সনে নছে। কারণ, নবীজীর হিজরত তথা মদিনায় প্রয়ান নবুয়তের ১৬শ সনের ববিউল আউয়াল মাসে ছিল বলিয়া নির্দাবিত (বেদায়াহ, ৩—১৭৭)।

উটে চড়িয়া মদিনা পানে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যেই উদ্দো-সালামার গোষ্টির লোকেরা আসিয়া আবুসালামা (রাঃ)কে গালাগালি দিয়া বলিল, ভোকে ভ আমরা বারণ করিতে পারিলাম না, কিন্তু আমাদের মেয়েকে বিদেশে নিয়া যাইতে দিব কেন ? এই বলিয়া ভাহারা উটের লাগাম-দড়িটা আবুসালামার হাভ হইতে ছিনাইয়া নিয়া ত্রী উদ্দো-সালামাকে বলপূবর্ব ক লইয়া গেল। শিশু-পুত্রটি উদ্দো-সালামায় ক্রোড়ে ছিল, এমন সময় আবুসালামার গোষ্টির লোকেরা আসিয়া দাবী করিল, আমাদের বংশের শিশু তোমাদেরকে নিয়া যাইতে দিব কেন ? এই বলিয়া ভাহারা শিশুটিকে মাভা উদ্দো-সালামার ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া নিজেদের মধ্যে নিয়া গেল। এখন পিতা, পুত্র মাভা পরস্পর ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

কী মর্মান্তিক ও হানয়-বিদারক দৃগ্য। স্বামীর নিকট হইতে স্ত্রীকে জোর করিয়া ছিনাইয়া নেওয়া হইল—তাহার আর্জনাদ, মায়ের বৃক হইতে শিশু-পুত্রকে ছিনাইয়া লইয়াছে—তাহার ক্রন্দন। কিন্তু কোরেশ নর-পশুদের নিকট এ সবই তৃচ্ছ; পাষওরা এই সমস্তের প্রতি মোটেই ক্রন্দেপ করিল না। তাহাদের কর্ম তাহারা করিয়া নিজেদের গৃহে চলিয়া গেল; নির্মা অভিনয় সাল হইল। আবৃদালামা (রাঃ) মুহুর্ত্তের মধ্যে নিঃসল একা হইয়া গেলেন; নিবর্ব কি, হতভন্ত, কিংকর্ত্তব্যবিমৃঢ় দাঁড়াই রহিলেন। কিন্তু তিনি ত "মোদলেম" আল্লাহতে আত্মসমর্পণকারী ইদলামে আত্মাংস্বর্গকারী; এই বিভংগ কাণ্ডও তাঁহাকে লক্ষাচ্যুত করিতে পারিল না। মোদলেমের ইদলাম পরীক্ষার সম্মুথে উজ্জ্বল, দৃঢ় ও দৃপ্ত হইয়া উঠে; সেই মুহুর্ত্তেই আবৃদালামা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সত্যের তেজ এবং ত্যাগের সঙ্কল্ল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি তাঁহার উটকে প্রিয় মদিনার দিকে ফিরাইয়া দিলেন; সব কিছু পেছনে ফেলিয়া তিনি চলিলেন ইসলামের আশ্রয় পানে। ইদলাম ও ঈমান রক্ষার জন্ম প্রয়োজন হইলে যথাসকর্ব স্ব ত্যাগ করতঃ দ্বীনের আশ্রয় স্থলে চলিয়া যাইবে—মোমেন ও মোদলেমের পরিচয় ইহাই। আবৃদালামা (রাঃ) এই অনল পরীক্ষায় খাঁটী মোসলেম হওয়ার পরিচয় দানে অদাধারণ কৃতিত্ব দেখাইলেন।

এদিকে উদ্মে-সালামার যে দশা হইল তাহার বর্ণনায়ও বৃক ফাটিয়া যায়।
স্বামী-পুত্রের বিচ্ছেদ-বেদনায় তিনি ভীষণ কাতর; লোকালয় হইতে দ্রে যে স্থানে
ঐ মর্মবিদারক ঘটনা ঘটিয়াছিল, প্রতিদিন সেই স্থানে যাইয়া তিনি উমাদিনীর
ভায় কাঁদিতেন, স্বামী-পুত্র স্মরণের অঞ্চ ধারায় শোকাত্র প্রাণকে ঠাণ্ডা করার
চেষ্টা করিতেন। উদ্মে-সালামা রাজিয়াল্লান্থ তারালা আনহার এই করুন অবস্থার
উপর প্রায় একটি বংসর কাটিয়া গেল।

নিরাশার আধারে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার রহমতই আশার আলো। উদ্মে-দালামা (রাঃ) নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন—আমার এই মর্মস্পার্শী অবস্থায় আমার এক নিকট আত্মীয়ের অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। তাহার অনুরে ধে আমার স্বজ্পনগণ আমাকে স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিতে রাজি হইল এবং আবৃসালামার আত্মীয়গণণ শিশু-পুত্রটিকে প্রভ্যার্পণ করিতে সন্মত হইল। সব কিছুই ঠিক হইল, কিন্তু আমি মদিনার পথ চিনি না, পথের কোন সম্বল আমার নাই, আমার সঙ্গী কেহ নাই। তব্ধ আমি শিশু-পুত্রকে কোলে লইয়া উটের পিঠে আরোহন করিলাম এবং মহান আল্লার উপর ভরদা করিয়া মদিনা পানে পাড়ি জমাইলাম। একটি শোকাত্র মহিলা, কোলে আছে শিশু পুত্র সঙ্গে পাথেয় নাই, সঙ্গী নাই, পথের পরিচয় নাই, একাকী চলিয়াছে মক্তৃমীর পথে। দেশের মায়া, আত্মীয়-স্বজনের মমতা বাধা দানে ব্যর্থ, পথের ত্রংখ-কন্ত এবং ভীষণতার ভাবনাও তাহার নিকট তৃচ্ছ। তাহার একই আবেগ—ত্মীন-ঈমান রক্ষার জন্ত স্বামী যেখানে গিয়াছেন সেও সেখানে পৌছিবে।

আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা—"আমার পথে যে সাধনা করিবে আমিই তাহাকে আমার পর্যান্ত পৌছিবার পথ অতিক্রম করাইয়া দিব" (কোর মান)। আল্লাহ তায়ালার মহিমার কি শেষ আছে ? উলো-সালামাহ (রাঃ) বলেন—মকা হইতে মদিনার পথে প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রমে "তানয়ীম" জায়গায় পৌছিতেই মকার এক সন্থাৰ বাক্তি ওদমান ইবনে তাল্হার সহিত সাক্ষাং হইল। তখনও তিনি মোদলমান হন নাই, তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাদা করিলেন, হে আবুউমাইয়াা-তনয়া কোথায় চলিয়াছ ? আমি বলিলাম, মদিনায় স্বামীর নিকট। তিনি আশ্চর্ঘ্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সঙ্গে কেহ নাই ? আমি বলিলাম, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সঙ্গে আছেন, আর আছে এই শিশু। তিনি বলিলেন, তোমাকে এই অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া সমীচীন হইবে না; এই বলিয়া তিনি আমার উটের লাগাম ধরিলেন এবং আমার উটকে চালাইয়া মদিনার পথে চলিলেন। তাঁহার স্থায় মহমুভব ব্যক্তি জীবনে আমি দেখি নাই। পথে বিশ্রাম-মঞ্জিলে পৌছিলেই তিনি আমার উটটিকে বসাইয়া দুরে সরিয়া দাঁড়াইতেন এবং আমি স্থন্দরভাবে অবতরণ করিয়া সারিলে তিনি উটটিকে কোন বক্ষের সহিত বাঁধিয়া দিতেন, উহার পিঠের বোঝা নামাইতেন, তারপর নিকটবর্তী কোন বৃক্ষ ছায়ায় তিনি আরাম করিতেন এবং যাত্র। করার সময় হইলে উটটি গদি ইত্যাদি বাঁধিয়া আমার নিকটে রাধিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেন। আমি স্থস্থিরভাবে আরোহণ করিয়া স্থলররূপে বসিলে পর তিনি উটের দড়ি ধরিয়া চলিতে থাকিতেন। (মক্কা-মদিনার প্রায় তিন শত মাইল) দীর্ঘ পথ তিনি এইরূপ পবিত্রতা ও শৃঙ্খলার সহিত আমাকে পার করাইলেন। প্রাণ প্রিয় মদিনা দূর হইতে দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিল। মদিনার "কোবা" পল্লিতে স্বামী আব্দালামা (রাঃ) বাস করিতেন; উহার নিকটবর্তী পৌছিয়া ওসমান আমাকে বলিলেন, আপনার স্বামী এই স্থানে বাদ করেন, আপনি

ভাঁহার সমীপে যাইয়া উপস্থিত হউন—আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। এইভাবে আমাকে স্বামীর আশ্রয়ে পৌছাইয়া ওসমান মক্কার পথ ধরিলেন। বেদায়াহ, ৩—১৬৯ পূণ্যবান ও পূণ্যবতী ঃ

আবৃদালামা (রা:) এবং উদ্মে দালামা (রা:)—স্বামী প্রীর দাধনার এই চিত্র কতই না স্থানর। দ্বীনের জন্ম তু:খ-কট সহনের এবং ত্যাগ স্বীকারের কি অত্যুজ্জল দৃষ্টাস্ত ইহা। ইহার পরিণাম যে আরও কত স্থানর হইবে তাহার আভাদ ইহজগতেই উদ্মো-দালামা রাজিয়াল্লাত্ তায়ালা আনহার জীবনে ফুটিয়া উঠিগ্লাছে।

নবীজী (দ:) হিজরত করিয়া মদিনায় আসিবার ছই-তিন বংসর পর প্ণাবান স্থামী আবৃদালামা রাজিয়াল্লান্ড তায়ালা আনন্ত মদিনায় ইস্তেকাল করেন। নবীজী (দ:) তাহার সম্পর্কে স্থানবাদ দানে বলিয়াছেন, কেয়ামত দিবসে ভান হস্তে আমলনামা পাইবার সৌভাগ্য সর্বপ্রথম লাভ করিবেন আবৃদালামা (রা:) ( যোরকানী, ১—৩১৯)। স্থানর সাধনার কী স্থানর প্রতিদান। আল্লার পথে নির্যাতন ভোগে সর্বপ্রথম সপরিবারে মোহাজের—দেশত্যাগী তিনি; তাই চিরদাফল্যের প্রতিক ভান হস্তে আমলনামা লাভের চিরসোভাগ্য সর্বপ্রথম লাভ করিবেন তিনি।

আবুসালামা ও উদ্দে-সালামার ছঃখী জীবনের চরম ভালবাসার যে চিত্র উপরোল্লেখিত বর্ণনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে উহার কি তুলনা হয়! আবুসালামা (রাঃ) মৃত্যু মুহুর্ত্তে স্বীয় প্রাণপ্রিয় পরিবারের জন্ম একটি অতি মূল্যবান সভগাত রাখিয়া গোলেন—আল্লাহ তায়ালার মহান দরবারে মোনাজাত ও দোয়া করিয়া গেলেন—

"হে আল্লাহ। আমার স্থাসে আমার পরিবারকে আমার অপেক্ষা উত্তমটি দান কর"। উদ্মে-সালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রস্থলুলাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়া-ছিলাম, যে মোসলমান তাঁহার কোন (ক্ষয়-ক্ষতির) বিপদে এই দোয়া পড়িবে আল্লাহ ভাহাকে উত্তম ক্ষতিপূর্ণ দান করিবেন।

"আমরা সকলেই আল্লার এবং তাঁহার নিকট আমাদের সকলেরই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। হে আল্লাহ। আমার বিপদের ছওয়াব আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি; অত এব তুমি আমাকে বিপদের ছওয়াব দান কর। এবং আমার যাহা চলিয়া গিয়াছে উহা অপেক্ষা উত্তমটি আমাকে দান কর।" মেশকাত শরীফ ১৪১ পৃঃ উদ্মে-সালামা (রাঃ) বলিয়াছেন, যখন আমার প্রাণপ্রিয় স্বামী আবুসালামা ইস্তেকাল করিলেন তখন সেই বিপদে এই দোয়া পাঠ করিতে আমার অন্তরে দ্বিধার সৃষ্টি হইল, আবুসালামা অপেক্ষা কোন মোসলমান উত্তম হইবে ? রস্থলুলাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের (হিজরত স্থানের) দিকে সপরিবারে স্বর্বপ্রথম হিজরতকারী ছিলেন তিনি। অবশ্য এই দিধা সত্ত্বেও আমি এই দোয়া পাঠ করিলাম। ফলে আল্লাহ তায়ালা রস্থলুলাহ (দঃ)কে আমায় বলদরূপে দান করিলেন। (রস্থলুলাহ (দঃ) উদ্মে-সালামা (রাঃ)কে সহধিমিনীরূপে গ্রহণ করিলেন।)

#### सिनतात প্রতিনিধি দল :

নব্যতের এই দ্বাদশ বংসর শেষে হজ্জ-মৌসুম নিকটবর্তী হইয়াছে; মদিনার মোদলদানগণ পরামর্শে বিসলেন; তাঁহারা আলোচনা করিলেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লালাহু আলাইহে অসাল্লামকে আর কত দিন এইভাবে ছাড়িয়া রাখা যায় যে, তিনি ভীত সম্ভ্রম্থ এবং অবহেলীত অবস্থায় মক্রার পর্ব্বতমালার আঁকে বাঁকে ঘুরিয়া বেড়াইবেন ?

দাবাস্ত এই হইল যে, নবীজীকে মকা হইতে মদিনায় নিয়া আদা বাজ্নীয়।
দেমতে মদিনার মোদলমানদের মধ্যে বিরাট প্রাণচাঞ্চল্য এবং বর্ম্ম তৎপরতা আরম্ভ
হইল। তাঁহারা এইবার নবীজী মোস্তফা (দঃ)কে মদিনায় আগমনের অনুরোধ
করিবেন, স্কুতরাং সব শ্রেণীর বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হজ্জ যাত্রার জন্ম প্রস্তুত হইলেন।
এমনকি মদিনায় ইদলামী শিক্ষার জন্ম নবীজী কর্তৃক প্রেরিত অধ্যাপক মোছআব
(রাঃ)ও এই উপলক্ষে মক্কায় আদিলেন (বেদায়াহ, ৩—১৫৮)।

মোশরেক কাফেররাও হজ্জের তীর্থ উদ্দেশ্যে মকায় যায়; মদিনা হইতে ঐ শ্রেণীর পাঁচণত জনের তীর্থ যাত্রী কাফেলা রওয়ানা হইল। মোসলমানদের তুইজন মহিলা হজ্জ্বাত্রীসহ মোট ৭৫ জনের দলও মকাভিম্থে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের ১১ জন আউদ গোত্রীয় অবশিষ্ঠ সবই খাযরাজ্ব গোত্রীয়। তাঁহাদের মধ্যে ৩০ জনই ছিলেন যুবক শ্রেণীর, বাকি বয়ক্ত মুরবিব শ্রেণীর।

এই ৭৫ জন স্বর্গার মানুষের মনে কত উল্লাস। কত উংসাহ-উদ্দীপনা। তাঁহারা সুদ্র মকা হইতে নিয়া আদিবেন আলার রসুলকে নিজেদের দেশে; সেবা ও রক্ষণাবেক্ষন করিবেন আলার নবীর; তাঁহার ছায়া তলে থাকিয়া ইসলামী পতাকা সমুশ্রত করিবেন তাঁহারা। ইসলামের ইতিহাসে তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের বরকতভরা নামসমূহ নিয়ে প্রদত্ত হইল—

১। ওদায়দ ইবনে হোষায়র (রাঃ) ২। সায়াদ ইবনে খায়ছমা (রাঃ) ৩। রেফাআহ ইবনে আবত্ল মোনজের (রাঃ) ৪। আবুল-হায়ছম (রাঃ) ৫। ঘোহায়র ইবনে রাফে (রাঃ) ৬। সালামাহ ইবনে সুলামাহ (রাঃ) ৭। আবু-বোর্দাহ (রাঃ) ৮। নোহায়র ইবনে হায়ছম (রাঃ) ৯। আবত্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) ১০। মাআ'ন ইবনে আদী (রাঃ) ১১। ওয়ায়েম ইবনে সায়েদা (রাঃ) (উক্ত ১১ জন আউস গোত্রীয় অবশিষ্ট ৬২ জন পুরুষ খাযরাজ গোত্রীয়।) ১২। আসআদ ইবনে যোরারা (রাঃ) ১৩। সা'দ ইবনে রবী (রাঃ) ১৪। আবহুলাহ ইবনে রাওআহা (রাঃ) ১৫। রাফে ইবনে মালেক (রাঃ) ১৬। বরা ইবনে মা'রার (রাঃ) ১৭। আবছলাছ ইবনে আম্র (ताः) ১৮। खवानार देवतन ছारमए (ताः) ১৯। मा'न देवतन खवानार (ताः) २०। মোনজের ইবনে আম্র (রাঃ) ২১। আবু আইউব (রাঃ) ২২। মো আজ ইবনে হারেছ (রাঃ) ২৩। আউফ ইবনে আফরা (রাঃ) ২৪। মোআওয়াজ ইবনে আফরা (রাঃ) ২৫। ওমারাহ ইবনে হ্যম (রাঃ) ২৬। সাহল ইবনে আতীক (রাঃ) ২৭। আউস্ ইবনে ছাবেৎ (রাঃ) ২৮। আবু তাল্হা (রাঃ) ২৯। কায়স ইবনে আবু ছা'ছাআ'হ (রাঃ) ৩০। আমর ইবনে গাযিয়া (রাঃ) ৩১। খারেজা ইবনে যায়েদ (রাঃ) ৩২। বোশায়র ইবনে সায়াদ (বাঃ) ৩৩। আবতুল্লাহ ইবনে সায়াদ (রাঃ) ৩৪। খাল্লাদ ইবনে সোয়ায়েদ (রাঃ) ৩৫। ওক্বা ইবনে আমুর (রাঃ) ৩৬। যেয়াদ ইবনে লবীদ (রাঃ) ৩৭। ফরওয়া ইবনে আমুর রাঃ) ২৮। থালেদ ইবনে কায়স (রাঃ) ৩৯। যাকওয়ান ইবনে আব্দে-कायम (ताः) ४०। व्याक्ताम हेत्रत कायम (ताः) ४४। हारतम हेत्रत कायम (ताः) ৪২। বিশ্র ইবনে বরা (রাঃ) ৪৩। দেনান ইবনে ছায়ফী (রাঃ) ৪৪। ভোফায়ল ইবনে নোমান (রা:) ৪৫। মা'কেল ইবনে মোনজের (রা:) ৪৬। এযীদ ইবনে মোনজের (রাঃ) ৪৭। মদউদ ইবনে ঘ্যেদ (রাঃ) ৪৮। জাতুহাক ইবনে হারেছা (রাঃ) ৪৯। এযীদ ইবনে থেযাম (রাঃ) ৫০। জাববার ইবনে ছখ্র (রাঃ) ৫১। তোফায়ল ইবনে মালেক (রাঃ) ৫২। কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) ৫৩। সোলায়ম ইবনে আমের (রাঃ) ৫৪। কোৎবা ইবনে আমের (রাঃ) ৫৫। আবহুল-মোনজের-—এযীদ ইবনে আমের (রা:) ৫৬। আবুল-ইউদ্র কা'ব ইবনে আম্র (রা:) ৫৮। ছয়ফী ইবনে সাওআদ ৫৮। ছা'লাবাহ ইবনে গানামাহ (রাঃ) ৫৯। আম্র ইবনে গানামাহ (রাঃ) ৬০। আব্স্ইবনে আমের (রাঃ) ৭১। খালেদ ইবনে আম্র (রাঃ) ৬২। আবজ্লাহ ইবনে ওনায়দ্ (রাঃ) ৬৩। জাবের ইবনে আবহুল্লাহ (রাঃ) ৬৪। মোআজ ইবনে আম্র (রাঃ) ৬৫। ছাবেৎ ইবনে জাযা' (রাঃ) ৬৬। ওমায়র ইবনে হারেস (বাঃ) ৬৭। খাদীজ ইবনে সোলামাহ (রাঃ) ৬৮। মোআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) ৬৯। আব্বাস ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) ৭০। আবু আবছুর রহমান এযীদ ইবনে ছা'লাবাহ (রাঃ) ৭১। আমর ইবনে হারেস (রাঃ) ৭২। রেফাআ' ইবনে আম্র (রাঃ) ৭৩। ওফবা देवरन खग्नाह्व (त्राः)। व्यामग्राह, ७- ১৬१

যেই তুই জন মহীয়দী মহিলা হজ্জ ব্রত পালনে আদিয়াছিলেন তাঁহারাও এই মহতী সম্মেলনে দামিল হইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম—

৭৪। আসমা বিন্ত অ,ম্র (রাঃ) ৭৫। উদ্মে ওমারাহ—নাসীবাহ (রাঃ)।

শেষোক্ত মহিলা নাসীবাহ (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ একটি নাম।
কাহারও মতে তিনি তাঁহার স্বামী যায়দ ইবনে আছেম (রাঃ) এবং ছই পুত্র—হাবীব
(রাঃ) ও আবছুল্লাহ (রাঃ) তাঁহাদের সহ এই হজে আদিয়াছিলেন এবং সম্মেলনে
সামিল হইয়াছিলেন (যোরকারী, ১—৩১৬)। তিনি তাঁহার স্বামী ও পুত্রদ্বয়ের
সাথে রস্থলুলাহ ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে জেহাদেও উপস্থিত হইয়া
থাকিতেন। তাঁহার পুত্র হাবীব (রাঃ)কে ভণ্ড নবী মোসায়লামা নিজ হাতে নির্মাম
ভাবে শহীদ করিয়াছিল। খলীফা আব্বকরের আমলে যখন এ ভণ্ড নবীকে নিম্মূল
করার জন্ম ইতিহাস প্রসিদ্ধ হ্যামামার যুদ্ধ হয় তখন এই বীর মহিলা নাসীবাহ
যুদ্ধ ময়দানে পৌছিয়াছিলেন এবং তাঁহার যোগ্য বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করিতে
যাইয়া ভীষণভাবে আহত হইয়াছিলেন। তীর-বর্শার বারটি আঘাত নিয়া তিনি
তথা হইতে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। (বেদায়াহ, ৩—১৬৮)

কাফেলার একজন বিশিষ্ঠ সদস্য কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) তিনি তাঁহাদের মনের আবেগ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলেন, মকায় পৌছিয়া আমরা রস্থলুরাই ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভের জন্ম ব্যপ্ত ইইয়া পড়িলাম। এমনকি আমি এবং আমার আর একজন সাধী বরা ইবনে মা'রর (রাঃ) যিনি একজন সদ্পির এবং বিশিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন—আমরা ছুইজন ভাবাবেগ সামলাইতে না পারিয়া নবীজীর সাক্ষাতের জন্ম বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্ত আমরা কেহই তাঁহাকে চিনিতাম না। থোঁজ করিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি পিতৃব্য আববাসের সহিত কা'বা শরীফের নিকটে আছেন। আমরা ক্রত তথায় উপস্থিত হইলাম এবং সালাম করিয়া এক পার্শ্বে বিস্থা পড়িলাম। নবীজী (দঃ) পিতৃব্যকে আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যবসা উপলক্ষে তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল, তাই তিনি বলিলেন, ইনি বরা ইবনে মা'রর—মদিনার একজন সন্ত্রান্ত সদ্পর। আর আমারও নাম বলিলেন, মালেক-পুত্র কা'ব। আমি জীবনে বিস্থৃত হইব না—নবীজী যে, আমার নাম শুনিয়া বলিয়াছিলেন, কা'ব যিনি কবি । নবীজীর পিতৃব্য আববাস বলিয়াছিলেন, হাঁ।

কা'ব (রা:) আরও বলিয়াছেন, আমরা মদিনাবাসী মোসলমানগণ নবীজীর
সঙ্গে সম্মেলনের বিষয় সতর্কতার সহিত গোপন রাখিতেছিলাম। এমনকি আমাদের
মদিনা হইতে যে সব অমোসলেম হজ্জব্রতে আসিয়াছিল তাহাদের হইতেও গোপন
রাখিতে ছিলাম। তবে আম্র-ইবনে-হারাম নামক একজন বিশিষ্ট গোষ্টিপতি
অমোসলেম আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমি একদা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলাম
এবং বলিলাম, আপনি আমাদের একজন বিশিষ্ট সমাজপতি এবং সম্ভ্রাস্ত ব্যক্তি।
আমাদের আস্কৃরিক আকান্ধা, আপনার বর্ত্ত্রমান ধর্ম্মত হদ্দক্ষন আপনি সম্মুধ

জীবনে নরকী হইবেন—এ ধর্মমত পরিবর্তন করুন। এই বলিয়া তাঁহাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইলাম এবং রমুলুলাহ ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লামের সহিত সম্মেলনের কথাও তাঁহাকে বলিলাম। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং আমাদের সহিত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করিলেন। এমনকি ঐ সম্মেলনে নির্বাচিত বার জন প্রধানের একজন তিনি হইলেন। (বেদায়াহ, ৩—১৫৮)

মদিনা হইতে আগত মোদলমানগণ রম্বলুল্লাহ ছালালান্ত আলাইতে অসাল্লামের সঙ্গে গোপন সূত্রে পুর্ববর্ণিত "আকাবাহ" স্থানে ১২ জিলহজ্জ রাত্রে বিশেষ গোপনীয়তার সহিত সম্মেলন অনুষ্ঠান সাব্যস্ত করিলেন। সকলের একই লক্ষ্য যে, খুব সাবধান হইয়া কাজ করিতে হইবে, কেহ কাহারও জন্ম অপেক্ষা করিবে না ডাকাডাকি করিবেনা।

নির্দ্ধারিত রাত্রে উহার এক তৃতীয়াংশ কাটিয়া যাওয়ার পর— যথন সাধারণভাকে লোকজন শুইয়া পড়িল তখন মদিনাবাসী মোসলমানগণ এক-তুই জন করিয়া নিরবে নিস্তদ্ধে ঐ আকাবায় পৌছিতে লাগিডেন; এইভাবে তাঁহারা সমবেত হইলেন এখন অপেক্ষা শুধু নবীজী মোস্তফার। ইতিমধ্যে হ্যরত রস্কুল্লাহ (দঃ) তথায় পৌছিলেন, তাঁহার চাচা আকাস (তখন মোসলমান হন নাই) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার প্রতি হ্যরতের পূর্ণ আস্থা ছিল। তিনি মদিনাবাসীদের অভিপ্রায় জ্ঞাত ছিলেন। তাই ভ্রাতৃপুত্র নবীজীর রক্ষণাবেক্ষন সম্পর্কীয় কথাবার্তা ও ব্যবস্থাদি সরাসরি অবহিত হইয়া আশ্বস্ত হওয়ার জন্ম তিনি উপস্থিত থাকিলেন।

আব্বকর (রাঃ) ও আলী (রাঃ) – এই তুই জনকে তুইটি পথে দাঁড় করিয়া রাখা হইল শক্রদের গ্রমাগ্রমন লক্ষ্য রাধার জন্ম। এইভাবে বিশেষ গোপনতার সহিত সম্মেলন আরম্ভ হইল। স্ব্রপ্রথমে হ্যরত (দঃ) স্কলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করুন, কিন্তু সংক্ষেপ করিতে হইবে, কারণ মোশরেকদের পক্ষে গুপুচরের আশস্কা আছে। অতঃপর প্রথমে আকাস দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, হে খাধরাজ বংশীয় ভাইগণ। মোহাম্মদ (দঃ) আমাদের মধ্যে যে মর্য্যাদার লোক তাহা আপনারা অবগত আছেন। আমরা তাঁহাকে শত্রুদের হইতে হেফাজত করিয়া রাখিয়াছি, তিনি স্বীয় (বনী হাশেম) বংশীয় লোকদের মধ্যে মর্য্যাদা ও হেফাজতের সহিতই রহিয়াছেন। তিনি আপনাদের নিকট চলিয়া गাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, যে ইচ্ছা তিনি ত্যাগ করিতেছেন না।

এখন যদি আপনারা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত তাঁহার আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় তাঁহাকে সর্বপ্রকার সাহায্য সমর্থন দান করেন তবেত আপনারা এই গুরুভার বহনে অএপর হউন। আর যদি একটুও আশঙ্কা পাকে যে, তিনি আপনাদের নিকট যাভয়ার পর আপনারা শক্তর মোকাবিলায় তাঁহার সাহায্য সমর্থন ছাড়িয়া দিবেন, তবে আপনারা সে পথ এখনই অবলম্বন করুন, তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন; তিনি নিজ দেশে আপন জনের মধ্যে মান-মর্যাদা ও হেফাজতের সহিতই থাকিবেন।

মদিনাবাসীগণ আব্বাসের ভাষণের উত্তরে বলিলেন, আমরা আপনার কথাগুলি পূর্ণ রূপে হাদয়ক্সম করিয়াছি। অতঃপর তাঁহারা হযরত (দঃ)কে লক্ষ্য করিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রস্থলুলাহ। আপনি বলুন—প্রভূ-পরওয়ারদেগার সম্পর্কে যতদ্র ইচ্ছা আমাদের ওয়াদাহ অঙ্গীকার গ্রহণ করুন, তারপর আপনার ব্যক্তিগত বিষয়েও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করুন। এবং ইহাও বলুন যে, সেই সব ওয়াদা-অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া চলিলে আমাদের পুরস্কার কি লাভ হইবে ?

হযরত (দ:) বলিলেন, প্রভ্-পরভয়ারদেগার সম্পর্কে আপনাদের কর্তব্য এই যে, একমাত্র তাঁহারই বন্দেগী করিবেন অফ্র কোন কিছুকে তাঁহার সঙ্গী সাণী বা সমকক্ষ ও শরীক তুল্য মর্যাদা দিবেন না। আর আমার এবং আমার জামাত্তর জফ্র আপনাদের উপর এই কর্ত্তব্য হইবে যে, আমাদিগকে আশ্রয়ের স্থান দিবেন, সাহায্য সমর্থন দান করিবেন এবং যেই ভাবে নিজেদের জ্ঞান-মাল ও ইজ্জংহুরমতের হেফাজ্রত করিয়া থাকেন আমাদের হেফাজ্রত্ও তক্রপ করিয়া যাইবেন।
আপনারা আপনাদের স্বজনকে কেহ আক্রমণ করিলে যেমন তাহাদিগকে রক্ষা করার চেষ্টা করিয়া থাকেন, আমার এবং আপনাদের দেশে গমনকারী মোসলমানদিগকেও কেহ আক্রমণ করিয়া থাকেন, আমার এবং আপনাদের দেশে গমনকারী মোসলমানদিগকেও কেহ আক্রমণ করিলে আপনারা তাহা প্রতিরোধ করিবেন—সত্যের সহায়তা করিবেন।
এইসব কর্তব্য পালন করিয়া চলিলে ইহার প্রতিদানে আপনারা বেহেশত লাভ করিবেন। মদিনাবাসীগণ নবী ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের উক্তির প্রতি

ঐ মৃহুর্ত্তেই সর্ব্বপ্রথম বরা ইবনে মা'রের (রা:), আর কাহারও মতে স্ব্বপ্রথম পূর্ব্ব বর্ণিত আসআদ (রা:) তাঁহার পর বরা (রা:) তাঁহার পর ওসায়দ (রা:) পর পর নবীজীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা তথা বায়আং—দীক্ষা গ্রহণ করিলেন যে, আমরা আপনাদেরে নিশ্চয় নিজ পরিবার-পরিজনের স্থায় রক্ষাকরার চেষ্টা করিব— যদিও আমাদের সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হয়। (যোরকানী, ১—৫১৭)

ওবাদাহ ইবনে ছামেং (রাঃ)—মদীনাবাসী ছাহাবী যিনি এই ঘটনায় উপস্থিত<sup>বর্গের</sup> অক্সতম একজন ছিলেন, এই ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে—

إِنَّا بَا يَغْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاءَةِ

نَى النَّشَاطِ رَا الْحَسَلِ وَالنَّفَقَة فِى الْعَسْرِ وَالْيُسْرِ وَ عَلَى الْاَ سُرِ بِالْمَعْرُونِ
وَالنَّهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَعَلَى اَنْ نَّقُولَ فِى اللّٰهِ لَا تَا خُذُ نَا فِيهِ لَوْسَةً
لا يُم وَعَلَى اَنْ نَنْكَرِ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا فَا تَدَمَ
عَلَيْنَا يَثُونَ بَيْعَنَا وَانْفَعَ بِهِ اَ نَنْفُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَا الْجَنَّةُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

"আমরা হযরত রস্থালাই ছালালাই আলাইহে অসালামের হাতে হাত দিয়া বায়য়া ত—ওয়াদা ও অঙ্গীকার করিয়াছি যে, মনপুতঃ ও অমনপুতঃ—প্রত্যেক অবস্থায় দ্বীন ও ইস্লামের আদর্শের অন্থসরণ ও অন্থকরণ করিয়া যাইব। স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা—প্রত্যেক অবস্থায়ই দ্বীন ও ইস্লামের জন্ম বায় বহন করিব। ইস্লামী আদর্শের প্রচার এবং ইস্লাম বিরোধী মতবাদ ও ব্যস্থার প্রতিরোধ করিয়া যাইব। আলাহ-অর্শিত দায়িত্বপালনরূপে হক প্রকাশ ও প্রচার করিয়া যাইব—এই ব্যাপারে কাহারও কোন তিরস্কার ভর্ৎসনা বা বিরোধিতার পরওয়া করিব না। রস্থালাহ ছালালাছ আলাইহে অসাল্লাম আমাদের দেশ ইয়াছ্রেব—মদিনায় তশরীক আনয়ন করিলে আমরা তাঁহার হেকাজত করিয়া যাইব যেভাবে আমরা নিজেদের জান-জীবনের ও বিবি-বাচ্চাদের রহেকাজত করিয়া থাকি। এইসব কর্তব্য পালনের প্রতিদানে আমরা বেহেশত লাভ করিব। রস্থাল্লাহ ছালালাছ আলাইহে অসাল্লামের নিকট আমাদের ওয়াদা-অঙ্গীকার এইরূপ ছিল।"

মদিনাকে ইস্লামের একটি শক্তিশালী কেন্দ্ররূপে পাইবার আগ্রহই হযরতের

শস্তবে বিশেষরূপে জাগিতেছিল, তাই তিনি মোসলেম জামাতকে সাহায্য সমর্থন
করিয়া যাওয়ার উপরই মদিনাবাসীগণ হইতে বিশেষভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন।
তিনি বলিতে লাগিলেন—

ا بَا يِعْكُمْ مَلَى اَ نَ نَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ بِهِ نِسَا تُكُمْ وَ ا بَنَا تُكُمْ

"আমি আপনাদিগকে এই প্রতিজ্ঞা অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিতেছি যে, আপনারা আপনাদের নিজ নিজ পরিবার পরিজনকে যেইভাবে হেফাল্লত করিয়া থাকেন আমার (তথা আমার জামাতের) হেফাল্লতও তত্ত্বপ করিবেন।"

উপস্থিত মদিনাবাদীগণ এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। আবুল হায়ছম (রা:) নামক একজন মদিনাবাদী দাঁড়াইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রস্ফুল্লাহ! আমাদের এবং আমাদের দেশের বিশিষ্ট জাতি ইহুদীদের মধ্যে পরস্পর একটা সহ-অবস্থান ও সন্তাব বিরাজমান রহিয়াছে। এখন আপনার জন্ম আমাদের মধ্যকার সেই সন্তাবের অবসান ঘটবে। আপনার উন্নতি সাধিত হইলে পর আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া নিজ দেশে-খেসে চলিয়া আসিবেন এরূপ সন্তাবনা আছে কি ? হযরত (দঃ) মুদ্ধি হাসি দিয়া বলিলেন, না—না, আমি আপনাদিগকে কখনও পরিত্যাগ করিব না, বরং আমার এবং আপনাদের মধ্যে এমন দৃঢ় সম্বন্ধ হইবে যে, আমার জান-প্রাণ আপনাদের জান-প্রাণের জন্ম এবং আপনাদের জান-প্রাণ আমার জান-প্রাণের জন্ম। আমাদের উভয়ের দায়িত্ব ও সংগ্রাম এবং আমাদের উভয়ের বন্ধ্ব ও শক্রতা এক হইবে। আমি আপনাদের এবং আপনারা আমার অক্তরূপে পরিণত হইবেন।

উপস্থিত কাফেলার আর একজন সদস্য আব্বাস ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)
মদিনাবাসীগণকে আর একটি জরুরী কথা বলিলেন। সম্মেলনে সদস্যবর্গের সাত
ভাগের প্রায় ছয় ভাগই ছিলেন খাযরাজ গোত্রের এবং বক্তার নিজ গোত্রও
ছিল খাযরাজ, তাই তাহাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

হে খাঘরাজ বংশ। এই মহানের হস্ত ধারণ পূর্বক যে প্রতিজ্ঞা তোমরা গ্রহণ করিছেছ তাহার গুরুত্ব তোমরা অমুধাবন করিয়াছ কি ? সকলেই বলিলেন, নিশ্চয়। তব্ও তিনি বলিলেন, তোমাদের এই প্রতিজ্ঞার অর্থ হইতেছে সাদাকাল সকল শ্রেমীর লোকদের লড়াই ক্রয় করা। স্ত্ররাং যদি তোমাদের ধারণার এরপ আশ্বরা থাকে যে, সেই লড়াইয়ে তোমাদের ধন-সম্পত্তি ক্ষয় হইলে এবং তোমাদের বড় বড় লোক প্রাণ হারাইলে তোমরা নবীজী মোস্তফাকে ছাড়িয়া দিবে তবে এখনই তোমরা তাহা কর। অবশ্য তাহা করা ছনিয়া ও আথেরাতের ধ্বংস ও অপমান। আর যদি ধন-সম্পদের ক্ষতি সত্তেও এবং বড় বড় লোকদের প্রাণ যাওয়া সত্তেও তোমাদের বর্তমান অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করিয়া যাইবে বলিয়া দৃঢ় সহল্প কর; তবে নবীজীকে দিলে-জানে মজবুতরূপে ধর—তোমাদের ইহপরকালের সোভাগা হইবেই।

এই উক্তির প্রতিউত্তরে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সমবেত কঠে ধ্বনি দিয়া উঠিলেন—
নিশ্চয় আমরা আমাদের মালের ক্ষতি ও জানের ক্ষতি ইত্যাদি বিপদের বৃকি
লইয়াই নবীজীকে গ্রহণ ও বরণ করিতেছি। তাঁহারা আরও বলিলেন, ইয়া
রস্থলুলাহ! আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ বাস্তবায়িত করিলে আমাদের কি স্ফল
লাভ হইবে ? রস্থলুলাহ (দঃ) বলিলেন, আপনাবা বেহেশত লাভ করিবেন।

দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে এইসব কথাবার্তাও হইয়াছে এবং তৎপরই বিপুল উৎসাহের সহিত মদিনাবাসীগণ দীক্ষা গ্রহণে ঝাপাইয়া পড়িয়াছেন। (বেদায়াহ, ৩—১৬২ আর একজন যুবক শ্রেণীর তেজ্ঞ্বী সদস্য আসআদ (রাঃ); যিনি পূর্ববর্তী হুই বংসরের আকাবাহ সম্মেলনের প্রত্যেকটিতে উপস্থিত ছিলেন এবং মদিনায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারে তাঁহার অসীম দান ছিল। নবীজীর প্রেরিত শিক্ষক অধ্যাপক মোছআব (রাঃ)কে তিনি নিজ বাড়ীতে রাখিয়া তাঁহাকে লইয়া সমগ্র মদিনায় ইসলাম প্রচারের অভিযান চালাইতেন; সেই প্রচেষ্টায়ই আবহল-আশহাল গোটা একটি বংশ এক দিনে সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

এই আসমাদ (রাঃ)ও দীক্ষা গ্রহণ উপলক্ষে মদিনাবাসীগণকে ঐরপে বিশেষভাবে সতর্ক করিলেন। তিনি নিজে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে য়াছরেব-বাসীগণ। ধীরস্থিরভাবে ভাবিয়া-চিস্তিয়া কাজ করুন। আমরা নবীজীকে আল্লার রস্থল বিশ্বাস করিয়াই এত দ্ব হইতে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা ইহাও খুব ভালরপে জানি যে, তাঁহাকে মকা হইতে বাহির করিয়া নিয়া যাওয়া সমগ্রআরবের সহিত যুক্ক ঘোষণার সামিল এবং আপনাদের বহু মূল্যবান প্রাণ বিনষ্টেরআশস্কা এবং চতুর্দিক হইতে তরবারির কোপ পড়িবার ভয়। হয়—আপনারা ঐক্যবদ্ধরূপে ঐ সব বিপদে ধৈর্যা ধারণের জন্ম প্রস্তুত্ত হউন; তবে নবীজীকে গ্রহণ ও বরণ করুন—দেশে লইয়া চলুন। অন্যুপায় যদি আপনারা নিজেদের মধ্যে ভয়-ভীতি অন্থভবকরেন তবে নবীজীকে তাঁহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া দিন এবং ভাঁহার সমীপে নিজেদের অক্ষমভা প্রকাশ করিয়া দিন; আল্লাহ ভায়ালাও আপনাদেরে অক্ষম ক্ষমার্হ গণ্য করিবেন।

আসআদের এই বক্তব্য প্রবণে মদিনাবাদীগণ বলিয়া উঠিলেন, ক্ষান্ত হও হে আসআদ। আজ আমরা যেই প্রতিজ্ঞা ও দীক্ষা লইয়া যাইব কথনও ইহা ভঙ্গ করিব না, উহা হইতে তিল পরিমাণ বিচ্যুত হইব না। এই বলিয়া সকলেই উৎসাহের সঙ্গিত অগ্রসর হইয়া দীক্ষা গ্রহণে ধতা হইলেন। (বেদায়াহ, ৩—১৫৯)

विशव वरमत आकावात विलीत माक्षारकारत ३२ छन প্রতিনিধিবর্গ কর্তৃক যে দীক্ষা গ্রহণ ছিল উহাতে ১০টি বিষয়ের উপর প্রতিজ্ঞা ছিল। এইবারের এই তৃতীয় সন্মেলনের দীক্ষা গ্রহণে মদিনাবাসী মোদলমানগণ বিশেষভাবে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা মদিনায় ইসলাম প্রচারে ব্রতী থাকিবেন, প্রবাসী মোদলমান আতা ভিম্নিদিগকে আপন সহোদরের তায় গণ্য করিবেন, এবং তাঁহাদের ও নবীজীর উপর সম্ভাব্য সকল প্রকার আক্রমণ প্রতিহত করা পূর্বক তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষনের স্বর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালাইবেন।

মদিনাবাদীগণের প্রতিজ্ঞা ও শপথ অমুষ্ঠান পরিচালনকালে নবীজীর পার্শে তাঁহার পিতৃব্য আববাদ তাঁহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। অমুষ্ঠানের শেষ পর্য্যায়ে নবীজী (দঃ) বলিলেন, আপনাদের প্রতিজ্ঞাকে মঞ্র করিলাম, অমুমোদন ও স্বীকৃতিদান করিলাম। (বেদায়াহ, ৩—২৬০)

এই সম্মেলন এবং এই প্রতিজ্ঞা ও দীক্ষাপর্ব্ব জগতের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্পূর্ণ ঘটনা। তোহীদ ও শেরেক, ইসলাম ও কুফর, সভ্য ও মিথ্যা, পাপ ও পুণ্যের জীবন-মরণ সমস্থার সমাধান হইল এই দিন এবং ইসলাম ও সভ্যের বিজয় पुष्ठिण इट्रेम এই मिन। यमि এই मिन मिननारामी मामममानगन जांशामत अह সৌর্যা-বির্য্য, সভ্যের প্রতি তাঁহাদের এই অপরিসীম আগ্রহ, নবীজী এবং ইসলাম ও মোদলেম জাতির জন্ম তাঁহারা এমন করিয়া যথাসর্বন্ধ বিলাইয়া দেওয়ার এই প্রস্তুতি না দেখাইতেন এবং প্রতিশ্রুতি না দিতেন তবে ইসলামের বিজয়-অভিযান কেমন করিয়া কোন্ পথে অগ্রসর হইত তাহা বুঝা কঠিন ছিল। মদিনাবাসীগণের এই অবদান শুধু মোসলমান জাতির জ্যাই নয় সমগ্র মানবকুলের জ্যা এক মহা সোভাগা। জগতের বুকে কল্যাণ ও মুক্তির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল, পাপ ও অনাচারের স্রোতে সমগ্র ধরণী ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। ধম্ম ও পুণ্যবান মদিনাবাদীগণের দৃঢ় সঙ্কল্ল পুথিবীকে ঐ চরম অভিশাপ হইতে রক্ষার স্থাচনা করিল। তাই সেই যুগের মদিনাবাদী মোদলমানগণ বাস্তবিকই "আনছার"—সাহায্যকারী অর্থাৎ ইসলামের তথা কল্যাণ ও মললের, সত্য ও স্থায়ের সাহায্যকারী আখ্যার যোগ্য পাত্র; পুণ্য ও মানবতার তাঁহারা স্থযোগ্য মিত্র। তাঁহাদের ভূমিকাই তাঁহাদের এই নামকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে, তাই আল্লাহ তায়ালাই পবিত্র কোর আনে মদিনাবাসী মোসলমানগণকে "আনছার" নামের আখ্যা দিয়াছেন।

حدثنا غيلان بن جرير قال ﴿ ﴿ وَهُ ﴿ وَهُ ﴿ وَهُ ﴿ وَهُ ﴿ وَهُ أَمْ سَمَّا كُمْ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

# قَالَ بَلْ سَمَّا نَا اللَّهُ عَـزْ وَجُلَّ

অর্থ-গায়লান ইবনে জরীর (র:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রা:)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, বলুন ত—"আনছার" নামটি আপনারা নিজেরাই পরস্পর প্রয়োগ করিতেন, না—আল্লাহ আপনাদেরে এই নামের আখ্যা দিয়াছেন ? আনাছ (রা:) বলিলেন, বরং সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহই আমাদিগকে এই নামের আখ্যা দান করিয়াছেন।

व्याशा :- श्रानाष्ट्र (द्राः) हेन्निङ नित्नन त्य, मिनावाशी त्यांशनमानिनित्क शिव्ख क्रित्रसात्तत्र এकाविक साम्रात्ड "सानषात्र" नात्म साशाग्रिङ कद्रा हहेग्रात् । यथा والسَّابِقُونَ الْآوَلُونَ مِنَ الْمُهْجِورِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْبُعُوهُمْ

رِبا حُمانٍ رَضِيَ اللَّهُ مَنْهُم ورضوا مَنْهُ وَا مَدْ لَهُم جَنْنِ

"মোহাজের ও আনছারগণের অগ্রগামীগণ এবং যাঁহারা তাঁহাদের অমুসারী হইয়াছেন
পূর্ণ ও উত্তমরূপে—সকলের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহারাও আল্লার
দানে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আর আল্লাহ তাঁহাদের জন্ম বেহেশত তৈরী রাথিয়াছেন;
তাঁহারা উহার চিরনিবাসী হইবেন। ইহা অতি বড় সাফল্য।" (১০ পা: ১ ক:)

"নিশ্চয় আল্লাহ মেহেরবাণী করিয়াছেন নবীর প্রতি এবং মোহাজের ও আনছার-গণের প্রতি—গাঁহারা নবীর দঙ্গ অবলম্বন করিয়াছেন ভীষণ কঠিন সময়ে।"১১পা: ৩ক: সম্মেলন সমাপ্তে ঃ

সম্মেলনের সর্বাদিক সমাপ্ত হইলে রমুলুলাহ (দঃ) সকলকে বলিলেন, সভর্কভার সহিত সকলে নিজ নিজ বাসস্থানে চলিয়া যান। একজন সদস্য আব্বাস ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লার রমুল। শপথ করিয়া বলি, আপনার আদেশ হইলে আমরা আগামীকলাই মিনায় উপস্থিত সমস্ত লোকদের উপর তরবারির অভিযান চালাইয়া দিতে পারি। রমুলুলাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ আমাদিগকে এরপ আদেশ দেন নাই; আপনারা শাস্তভাবে আপনাদের বাসস্থানে প্রস্থান করুন। সেমতে সকলে বাসস্থানে পৌছিয়া নিজাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। (বেদায়াহ, ৬—১৬৪)

দীক্ষা গ্রহণ পর্ব্ব শেষ হওয়ার পর হযরতের চাচা আব্বাস বলিলেন, ভোমাদের এই দায়িত্ব ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ এবং অঙ্গীকার প্রদান আল্লার সম্মৃথে, এই পবিত্র মাসে, এই পবিত্র শহরে হইতেছে—ভোমাদের হাত আল্লার হাতে দিয়া অঙ্গীকার করিতেছ যে, নিশ্চয় নিশ্চয় ভোমরা মোহাম্মদের (ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লাম) সাহায়্ম সহায়ভায় সর্ব্বাধিক প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইবে এবং ভাঁহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবে। মদিনাবাসীগণ সমবেত কঠে "হাঁ—হাঁ" বলিয়া উঠিলেন। আব্বাস এই সব অঙ্গীকারের উপর মহান আল্লাহকে সাক্ষী বানাইলেন।

তারপর মদিনায় মোসলমানগণকে সুশৃঙ্খল রূপে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে হযরত (দঃ) তাঁহাদের বারটি শাখা গোত্রের জন্ম উপস্থিত লোকগণ হইতে বার জন নেতা নির্ব্বাচনের আদেশ করিলেন। সেমতে আউস বংশ হইতে তিন জন ১,২,৩ নং এবং খাযরাজ বংশ হইতে নয়জন ১২ হইতে ২০নং পর্যান্ত ব্যক্তিবর্গকে নেতা নির্ব্বাচন করা হইল। হয়রত (দঃ) তাঁহাদের উপর মদিনাবাসীদের দায়িত অর্পণ করিলেন। নির্ব্বাচিত নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া নবীজী (দঃ) বলিলেন, (আমি আপনাদের দেশেনা যাওয়া পর্যান্ত যেরূপ) আমার উপর দায়িত থাকিবে আমার দেশের লোকদের, তত্রূপ আপনাদের দেশের লোকদের দায়িত থাকিবে আপনাদের উপর।

আপনারা আমার প্রতিনিধি; যেরূপ মরিয়ম তনয় ঈদানবীর প্রতিনিধি ছিলেন তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যবর্গ। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ গভীর কঠে বলিয়া উঠিলেন হাঁ — আমরা প্রস্তুত আছি। বেদায়াহ, ৩ — ১৬২

ভোর হইতেই কতিপয় কোরেশ-প্রধান মিনায় মদিনাবাসীদের বাসস্থানে উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, হে থাযরাজ বংশ। এমন কিছু আভাস আমাদের গোচরে আসিয়াছে যে, আপনারা আমাদের (এ নব্যতের দাবীদার) লোকটাকে আমাদের দেশে হইতে আপনাদের দেশে নিয়া যাইতেছেন এবং আমাদের সঙ্গে লড়াই-যুদ্ধ করার জন্ম তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আপনাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার স্থায় ঘৃণার যুদ্ধ আমাদের নিকট আর নাই। মদিনার মোসলমানগণ ইহার উত্তর দেওয়ার পূর্বেই মদিনা হইতে আগত অমোসলেম হজ্জ যাত্রীরা শপথ করিয়া বলিয়া উঠিল, এইরূপ কোন কথা হয় নাই, কোন ঘটনাও ঘটে নাই। বস্তুতঃ তাহাদের শপথ সতাই ছিল, কারণ ঐ অমোসলেমরা ত সম্মেলন এবং প্রতিজ্ঞা ও দীক্ষা সম্পর্কে কিছুই অবগত ছিল না। এই কথাবার্ত্তাকালে মদিনাবাসী মোসলমানগণ পরস্পর তাকাইতে ছিলেন; তাহারা কিছুই বলেন নাই।

মদিনার কাফেলা রওয়ানা হইয়া গেল, কোরেশ দলপতিরা চলিয়া আদিল, কিন্ত তাহারা এই বিষয়ে খুব থোঁজাথোঁজি করিল। অবশেষে তাহারা এই ধারণাই উপনিত হইল যে, এরূপ কথা সাব্যস্ত হইয়াছে। তাই কোরেশরা মদিনাবাসী মোদলমানদিগকে ধরিবার জম্ম তাঁহাদের পেছনে ধাওয়া করিল। কাফেলা তাহাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বার প্রধানের ছই প্রধান—সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) এবং মোনজের ইবনে আম্র (রাঃ) তাঁহারা ছই জন পেছনে ছিলেন। মক্কার কাফেররা তাঁহাদের ছই জনকে নাগালে পাইল বটে, কিন্তু মোনজের (রাঃ)কে কাবু করিয়া রাখিতে পারিল না। শেষ পর্যান্ত তাহারা সা'দ (রাঃ)কে বন্দী করিয়া নিয়া আসিল এবং তাঁহার উপর অত্যাচার চালাইল।

মকাতে ত্ই-চারজন মহামতি মামুষ ছিল; যেমন মোৎএম ইবনে আদি—নবীজীর প্রতি যাহার অবদান ছিল অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং তায়েফ হইতে
প্রত্যাবর্তনের পর আশ্রয়দানে। তক্রপ আবৃল-বোখতারী, তাহারও অবদান ছিল
অসহযোগের বিরুদ্ধে। সা'দ রাজিয়ালাছ তায়ালা আনহুর উপর মক্কার ত্রাচারদের
অত্যাচার দেখিয়া আবৃল-বোখতারীর মনে দয়া আসিল; সে সা'দ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা
করিল, মকার কোন মামুষের সঙ্গে আপনার মৈত্রি নাই কি গ সা'দ (রাঃ) বলিলেন,
আছে। তিনি মোংএম ইবনে আদী এবং হারেছ ইবনে হরবের নাম উল্লেখ করিলেন।
আবৃল-বোখতারী তৎক্ষণাৎ যাইয়া ঐ ত্ই ব্যক্তিকে সা'দের ত্রবক্তার সংবাদ দিল।
তাহারা বলিল, সত্যিই মদীনার খাষরাজ গোত্রের সা'দ আমাদের বিশিষ্ট মিরা।

বাণিজ্য ছফরে মদিনা এলাকায় তিনি আমাদেরে আশ্রয় ও সাহায্য দিয়া থাকেন। এই বলিয়া তাহারা সা'দের নিকট দৌডিয়া পৌছিল এবং তাঁহাকে ছবুভিদের ক্বল হইতে ছুটাইয়া মদিনায় পৌছিবার স্থব্যবস্থা করিয়া দিল। মদিনার মোসলমানদের সাহায্য পৌছিবার পুর্বেই তিনি মদিনায় যাইয়া পৌছিলেন।

এই সম্মেলন হইতে মদিনাবাসী মোসলমানগণ প্রতিজ্ঞা লইয়া মদিনায় পৌছিলেন এবং নিজ নিজ কায়দা-কোশলে প্রত্যেক ব্যক্তি ও শ্রেণী ইসলাম প্রচারে ব্যাপক আকারের তৎপরতায় আঅনিয়োগ করিলেন। তরুণরা<del>ও</del> বেশ কাজ করিতে লাগিলেন; ভাঁহারা কোন কোন ক্লেত্রে তরণস্থলভ কুটকোশলে বড় বড় সাফল্য লাভ করিতেন। যেমন একটি স্থন্দর ঘটনা—

#### তক্রণদের একটি মজার কাণ্ডঃ

সম্মেলনের দীক্ষায় দীক্ষিত এক তরুণ মোআজ ইবনে আমর (রা:), তিনি বাড়ী আসিলেন; তাঁহার পিডা "আম্র ইবমুল-জমূহ" বুদ্ধ, স্বীয় গোত প্রধান। ঐ সময় গোতা প্রধানরা অনেকে নিজ নিজ ব্যক্তিগত দেবমূর্ত্তি রাথিত এবং তাহার গোত্রে উহার পুজা চলিত। মোখাজ গ্রাজিয়ালাত তায়ালা আনত্র পিতা আম্র এখনও মোশরেক, তাহার একটি কাঠের তৈরী "মনাৎ" নামের মূর্ত্তি আছে। পুত্র মোআজ ইবনে আম্র (রাঃ) এবং তাঁহারই আর এক তরুণ বরু মোআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) তাঁহারা উভয়ে রাত্রি বেলা গোপনে ঐ মৃর্তিটাকে এক ময়লার খন্দকে ফেলিয়া আসিলেন। ভোরবেলা আম্র ভাহার পৃজনীয় মূর্তিটা না পাইয়া ভীষণ চটিয়া গেল। বহু থোঁজাথোঁজির পর ময়লার খন্দকে মূর্ত্তিটা পাইয়া উহাকে উঠাইয়া নিয়া আদিল এবং ধুইয়া মুছিয়া আভর-গোলাপ লাগাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল; আর প্রতিজ্ঞা করিল, এই অপকর্মকারীদেরে ধরিতে পারিলে ভীষণ শাস্তি দিব। পরবর্তী রাত্রেও ঐ ঘটনাই; ভোরবেলা আম্র পুনরায় ঐ ময়লার খন্দক হইতে মৃতিটা উদ্ধার করিয়া আনিল এবং এরূপে পুনঃস্থাপন করিল। কতেকদিন এই ঘটনা ঘটিবার পর আম্র একদিন মৃতিটাকে ময়লার খন্দক হইতে উদ্ধার করিয়া পুনঃস্থাপনকালে উহার গলায় একটি ভরবারি লটকাইয়া দিয়া বলিল, হে দেবতা! তোমার প্রতি এই ছ্র্যবহার কে করে তাহার থোঁজ বাহির করিতে আমি অক্ষম হইয়াছি। তোমাকে অস্ত্র দিয়া দিলাম; হস্কৃতিকারীকে শাস্তি দিও। এইবার অধিক মজার কাণ্ড—তর্বারিখানা নিয়া গিয়াছে, আর কোথাও হইতে একটা মরা কুকুর আমদানি করিয়া দেবতাকে উহার সহিত জড়াইয়া বাঁধিয়া সেই ময়লার খন্দকে ফেলিয়ারাখিয়াছে। আম্র

আজও দেবতার খোঁজে বাহির হইয়াছে এবং সেই ময়লার খন্দকে অধিক হুরবস্থায় মরা কুকুরের সহিত জড়ানো অবস্থায় দেবতাকে পাইয়াছে। এইবার আম্রের চৈত্র হইল, এইবার আর সে দেবতাকে উদ্ধার করিল না, বরং গোন্তির মোদলমানদের নিকট হইছে ইসলামের শিক্ষা জ্ঞাত হইয়া শের্ক ও ম্র্তিপূজার অসারতা ব্ঝিতে পারিল, তোহীদের তাৎপর্য্য হাদয়লম করিল এবং মনে প্রাণে ইদলাম গ্রহণপূর্ব্বক খাঁটী মোদলমান হইয়া গেল। এখন তিনি আম্র ইবস্থল-জম্হ (রাঃ)।

এই ঘটনার উপদেশ ও শিক্ষাকে স্বয়ং আম্র (রাঃ) কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন, উহার একটি পংক্তি এই—

"খোদার ক্ষম হইতে যদি তুমি আমার প্রভূ খন্দকেতে কুকুর সাথে না থাকিতে কভু" (বেদায়াহ, ৩—১৬৫)

এই সম্মেলনের পরই হ্যরত রমুলুলাহ (দঃ) ব্যাপকভাবে মোসলমানগণকে মদিনায় হিজরত করার পরামশ দিতে লাগিলেন। নিজেও হিজরতের প্রস্তুতি করিয়া আল্লার তরফ হইতে অমুমতির অপেক্ষায় রহিলেন। কারণ, নবীর পক্ষে আল্লাহ তায়ালার স্পষ্ট অমুমতি ব্যতিরেকে দেশ ত্যাগ করা অপরাধ গণ্য হয়, যাহার নম্না হ্যরত ইউমুস আলাইহেছোলামের ঘটনা ৪র্থ খণ্ডে ব্যক্ত ইইয়াছে!

মদিনায় ইস্লামের কেন্দ্র স্থাপন তথা ইস্লামের উন্নতির স্চনায় আকাবাহ সম্মেলনের গুরুত্ব যে কতদ্র ছিল তাহা বলা বাহুল্য। এই কারণেই দ্বীন-দ্রদী ছাহাবীগণের অস্তরে আকাবাহ্ সম্মেলনের মর্য্যাদা ছিল অনেক বেশী। নিয়ে বর্ণিত হাদীছটি তাহাই প্রকাশ করিতেছে—

১৭০০। হাদীছ ঃ— (৫৫০) কাআ'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হ্যরত রমুলুলাহ ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের উপস্থিতিতে যে আকাবার্থ সম্মেলন অমুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং আমরা (মিদনাবাসীগণ) ইস্লামের জন্ম দৃষ্ট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম, সেই সম্মেলনে আমি উপস্থিত ছিলাম। যদক্ষন আমি নিজেকে ধৈন্য মনে করি এবং বদরের জেহাদে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য অপেক্ষাও অধিক সৌভাগ্যের বস্তু আকাবার সম্মেলনকে মনে করিয়া থাকি। যদিও বদরের জেহাদ (অত্যধিক ফজিলতের বস্তু হিসাবে) লোকদের মধ্যে অধিক প্রদিদ্ধ।

ব্যাখ্যা —কাআ'ব ইবনে মালেক (রাঃ) সর্বশেষ আকাবাত্ সম্মেলনে পচাত্তর জনের অগতম একজন ছিলেন এবং তিনি ঐ উপলক্ষে বিশেষ কর্ম তৎপরতা বহুন করিয়াছিলেন। (বেদাং। ই-ওয়ান্-নেহায়াহ এবং যোরকানী স্তইব্য )

মদিনায় ইসলামের কৃতকার্য্যতা—কারণ কি ?

ইসলামের জীবন এক হইতে তের বংসর মকায় কাটিল; এই দীর্ঘ তের বংসর স্বয়ং নবী (দঃ) মকায় থাকিয়া কত কত সাধনা করিলেন। চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই দীর্ঘ তের বংসরে মকায় ইসলাম যতটুকু উন্নতি ও প্রসার লাভ করার স্বপ্রও দেখিতে পারে নাই শুধু তুই বংসরে মদিনায় তদপেক্ষাও অধিক সাফল্য, উন্নতি ও প্রসার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল—এই আকাশ-পাতাল ব্যবধানের রহস্ত কি ?

দেশে ও সমাজে একটি অভিজ্ঞাত শ্রেণীর সম্প্রদায় থাকে; যাহারা হয় দেশ ও সমাজের সর্দার-মাতব্বর, পতি-প্রধান। জনগণের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি জমাইয়া রাখা হয় তাহাদের মজ্জাগত স্বভাব। সাধারণ জনগণের জ্ঞান-বিবেক ও স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে তাহাদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতঃ জনমণ্ডলীকে নিজেদের দাস করিয়া রাখিবার জন্ম এবং জনশক্তিকে নিজেদের মাতব্বরীর রক্ষী বানাইয়া রাখিবার জন্ম সদা তাহারা আগ্রাহায়িত ও তৎপর থাকে। তাহারা স্বভাবতঃই প্রাধান্ম ও শ্রেষ্ঠত্বের অভি অভিসামী হইয়া থাকে। গর্বের, অহন্ধার, অভিমান ও কোলীক্য হয় তাহাদের অস্তবে বন্ধ্যা।

দেশে বা সমাজে যাহারা ঐ সম্প্রদায়ের সদস্যপদ দখল করিয়া লইতে পারিয়াছে, সদার-মাতববররূপে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইয়াছে তাহাদের সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি থাকে—অক্স কেহ যেন ঐরপ আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইতে না পারে, তাহাদের শ্রেণীর সদস্যপদে আসিতে না পারে। অক্স কাহারও বিশেষতঃ পক্ষান্তররূপে কাহারও সামাক্ষ একটু আত্মপ্রতিষ্ঠার ভবিষাৎ আঁচ করিলেই ঐ সদার-মাতব্বর সম্প্রদায়ের মনে মগজে অভিমান অহঙ্কার হিংসা ও ঘৃণার জঘক্ম ভাব এমন করিয়া উত্থিত হইয়া উঠে যে, উহা বিক্ষোভ ও ভীষণ ক্রোধে পরিণত হয় এবং তাহাদেরকে ক্ষ্ ক করিয়া ভোলে। সেই ক্ষোভ ও ক্রোধ তাহাদের মন-মস্তিষ্ক ও জ্ঞান-বিবেককে কঠিন লোহ-মৃষ্টিতে এমনই ভাবে চাপিয়া ধরে যে, সত্যাসতা ও ক্যায়-অক্যায়ের বিচার শক্তিই তাহাদের লোপ পাইয়া যায় এবং বিপক্ষকে জব্দ করা, হেয় করা পরাজ্ঞিত করা, উৎখাত ও নিংচিত্র করার চেষ্টায় তাহারা উন্মাদ হইয়া পড়ে। ফলে বিপক্ষের শত সত্য শত স্থায়কেও স্বীয় অন্তরে বা দৃষ্টিতে তিল পরিমাণ স্থান দেওয়া তাহাদের নিকট আত্মহত্যা বলিয়া গণ্য হয়।

বিপক্ষের স্থায় ও সভ্যকে ভাহারা নিজেদের দৃষ্টিতে স্থান দিবে দ্রের কথা ঐ সভ্য যেন দেশে বা সমাজে এক বিন্দু শিকড় জমাইতে সুযোগও না পায় সেই উদ্দেশ্যে দেশ ও জাতিকে ক্ষেপাইয়া মাভাইয়া তুলে ঐ সভ্য ও উহার বাহকের বিক্লমে। কারণ, জনশক্তিই হইল তাহাদের একমাত্র বল-ভর্সা, অভএব জনশক্তিকে যেন কেহ ভাহাদের পক্ষ ও দল হইতে বিরূপ ভাবাপন্ন করিতে না পারে সর্বদা

তাহাদের সেই চেষ্টা অব্যাহত থাকে। জনগণও ভেড়ীর পালরপ—সকলে একদিকে ছুটিতে অভ্যস্ত, বিশেষতঃ যথন জনসাধারণের বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষ এই সদার মাতব্বরদের দাসত্বে ও অধীনে জীবন কাটাইয়াছে। ফলে দেশ ও জাভির সর্ববসংসার ঐ সত্য ও উহার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত ও মাতাল হইয়া উঠে, ঐ সত্য ও উহার সেবকদেরকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে।

শত শত দেশ ও সমাজের ঐ কুখাত সদার মাতব্বর সম্প্রদায়ের ইতিহাস
চিরবিজ্ঞমান রহিয়াছে যে, তাহারা ঐ পরিস্থিতির স্থি করিয়া কত কত সত্য ও
সত্যের আহ্বায়ককে দেশ ও সমাজ হউতে চিরবিদায় দিয়াছে, নির্বাসিত করিয়াছে।
"তায়েক" নগরে মহাসত্য ইসলামের বিপর্যায় এবং নবীজী মোস্তফা ছাল্লালাছ
আলাইহে অসাল্লামের ব্যর্থতার মূলে ঐ কুখ্যাত সম্প্রদায়ের স্থ উক্ত পরিস্থিতিই
ছিল। তায়েকে ত ঐ কুখ্যাতদের সংখ্যা মাত্র তিন ছিল।

মক্কা নগরে ঐ কুখ্যাত সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল অনেক। ওংবা, শায়বা, আবু ছুফিয়ান, আ'ছ, আসওয়াদ, ওলীদ, উমাইয়া, উবাই আবুজহল এবং আরও অনেক। এই সব ত্রাচারদের হাতে সর্দারী মাতব্বরী ত ছিলই এতদ্তির সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ও একমাত্র আল্লার ঘর কা'বা শরীফকে তীর্থ মন্দির বানাইয়া উহার সেবা এত ও প্রধান হইয়াছিল তাহারাই। এই সুত্রে তাহাদের মধ্যে যাজন ও পৌরোহিত্যের গরেব-অহঙ্কারও ছিল সমধিক।

নবীজী মোন্তদা ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের মকী জীবনের ইতিহাসে পাতায় পাতায় উল্লেখিত বাস্তব প্রকৃত সত্যটিই নজরে পড়ে যে, ঐ কুখ্যাত সদার সম্প্রদায় হ্রাচার মাতববর শ্রেণীই ইনলামকে এবং নবীজী (দঃ)কে মক্কায় শিকড় জমাইতে দের নাই। আবহমান কাল হইতে দেশে দেশে সমাজে সমাজে যাহা ঘটিয়া আদিতেছিল এবং ঘটিয়া থাকে ইসলাম এবং নবীজী (দঃ) সম্বন্ধে মক্কায় এবং কোরেশ সমাজে তাহাই ঘটিয়াছিল। ঐ কুখ্যাত সদার সম্প্রদায় নিজেরা ত মহাসত্য ইসলামকে এবং উহার বাহক মহানবী (দঃ)কে গ্রহণ করেই না, অধিকন্ত তাহারাই সমাজ এবং জনসাধারণকে ঐ সত্য ও উহার বাহকের বিরুদ্ধে জেলাইয়া দিয়াছে, ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে। নানা প্রকার ষড়যন্ত্র পাকাইয়া, মিথ্যা অপবাদ রটাইয়া সত্যকে চাপিয়া মারিবার স্বাত্মক চেষ্টা তাহারা করিয়াছে। ফলে মকায় ইসলামের ত্রুত সাফল্য সম্ভব হইয়া উঠে নাই।

পক্ষাস্তরে মদিনায় তথন একটা ভিন্ন অবস্থা বিরাজমান ছিল। মদিনার সর্বাধিক প্রভাবশালী পৌত্তলিক তৃইটি বংশ; "আউস" এবং "খাযরাজ"। তৃই সহোদর হইতেই তৃইটি গোত্তের উৎপত্তি; তাহাদের পরস্পার গৃহযুদ্ধ ও আত্মকলহ দীর্ঘ দিন হইতে অতি বিকট আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যকার স্থানীর্ঘ ১২০ বংসর স্থায়ী বোআছ-যুদ্ধের ইতিহাস অতি ভয়স্কর। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের ভীষন ক্ষয়ক্ষতি হয় যাহাতে উভয় পক্ষের তথা উভয় গোত্রের ঐ কুখাত সদার সম্প্রদায় প্রায় নির্মূল হইয়া যায়। ফলে সমাজ এবং জনসাধারণ মুক্ত স্বাধীন চিন্তা করার অবকাশ পায়, সদার-মাতব্বর ত্রাচারদের প্রভাবমুক্ত হইয়া নিজ নিজ জ্ঞান-বিবেকে সত্যাসত্যের ও আয়-অআয়ের বাছ-বিচার করার ভাল স্থ্যোগ পায়। মদিনাবাসী সমাজ ও জনগণের উপর সদারী ও মাতব্বরীর কঠোর লোহ-মৃষ্ঠির বাঁধ না থাকায় তাহারা ইসলামের সভ্যাসত্য ধীরস্থিরভাবে শান্ত মন্তিক্ষে চিন্তা করিয়া দেখার স্থ্যোগ পাইল। বিল্ল ও প্রতিবন্ধক না থাকিলে সত্য নিজেই নিজের স্থান খুঁজিয়া লয়— সেমতে মাত্র কতিপয় মোদলমানের পবিত্র কোরআন প্রচারের ফলে এবং ই লামের আভ্যন্তরীণ শিক্ষা ও সদগুণাবলীর মাহাত্মে আকৃষ্ট হইয়া মদিনাবাসীগণ দলে দলে ইসলামের ছায়ায় স্থান গ্রহণ করিতেছিল। ইতিমধ্যেই নবীজী মোন্তফা (দঃ) মদিনায় আসিয়া পড়িলে ত তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণের ভিড় লাগিয়া গেল। এই সত্যটিই নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে—

عن ما دُشة رضى الله تعالى منها ( الله عليه عليه عليه عليه عليه و سَلّم و الله عليه و سَلّم و الله عليه و سَلّم و قد ا فَتَرَق مَلَ و قَدَا الله عليه و سَلّم و قد ا فَتَرَق مَلَ و قَدَا الله عليه و سَلّم و قد ا فَتَرَق مَلَ و قَدَا الله عليه و سَرّ و ا تُهم و جُرِ حُوا فَقَدَّ مَهُ اللّه لر سُول الله في دُولهم ا الاسلام سرّ و ا تُهم و جُرِ حُوا فَقَدَّ مَهُ اللّه لر سُول اله في دُولهم ا الاسلام

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বোমাছ-যুদ্দের ঘটনাকে রমুলুল্লাই ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের জন্ম আলাই তোয়ালা অগ্রিম সুযোগ করিয়া দিয়া ছিলেন। মিনায় রমুলুল্লাই ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পদার্পণ এমন অবস্থায় ইইয়াছিল ষে, বোআছ-যুদ্দের কারণে মিনাবানীরা দিধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের সদারগণ নিহত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারা আঘাতে জর্জ্জরিত ছিল। ইসলামের প্রতি মিদনাবাসীদের সহজে আকৃষ্ট হওয়ার মূলে এই সব কারণ ছিল এবং এই কারণগুলি মিদনায় নবীজীর আগমনের পূর্বেই বোআছ-যুদ্দের দারা সংঘটিত হইয়া রহিয়াছিল।

বিশেষ দ্রুষ্টব্য — নব্যতের একাদশ বা দাদশ বংসরেই (ম'রাজ শরীফের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। উহা অতি বড় এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং উহার বিবরণও স্থামি। রস্থল্লাহ ছালালান্ত আলাইহে অসালামের মোজেযা আলোচনায় উহার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইবে। মদিনায় ইসলামের ছুইটি বংসৱ ঃ

নব্যতের দশম বংশরের শেষ দিকে হজ্জের মৌসুমে আকাবায় প্রথম সাক্ষাতে ছয় বা আট জন মদিনাবাদী ইদলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা মদিনায় ইদলাম প্রবেশ করিয়াছিল এবং মদিনায় ইদলামের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। একাদশ বংশর ঐ হজ্জ মৌসুমে আকাবায় নবীজীন সঙ্গে বার জন মদিনাবাদীর সন্মেলন ও ইদলাম প্রচারে আজানিয়োগ করার প্রতিজ্ঞা সহ কতিপয় বিষয়ের প্রতিজ্ঞায় দীক্ষা-গ্রহণ হইয়াছিল। অধিকস্ত বিশিষ্ট ছাহাবী মোছআব (রাঃ) এবং তাঁহার পরে আবহুয়াহ ইবনে উদ্দে-মক্তুম (রাঃ) ইসলাম ও পবিত্র কোরআনের শিক্ষাদান এবং প্রচারকার্য্যে নেতৃত্ব দানের জন্ম রম্পুল্লাহ (দঃ) কর্ত্বক মদিনায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। তখন হইতেই মদিনায় ইদলামের কেন্দ্র-রূপ ধারণ করিয়া উঠিয়াছিল; এননকি তথায় প্রবাসী মোসলমানদের আশ্রয় ও সুযোগেরও ব্যবস্থা হইল।

নব্যতের একাদশ বংসরে মদিনায় ইসলামের প্রসার ও প্রবাসী মোসলমানদের নিরাপতার এবং আশ্রায়ের ব্যবস্থা হওয়ার পর হইতেই ব্যাপক পরিকল্পনার ভিত্তিতে নয়, বরং শুধু ব্যক্তিগতভাবে আবুদালামা এবং উদ্দো-সালামার ক্যায় কেউ কেউ মর্কা হইতে মদিনায় হিজরত করিয়া আদেন। ইতিমধ্যেই দ্বাদশ বংসরের শেষ দিকে যুগাস্ত-কারী ঐতিহাসিক তৃতীয় আকাবা সন্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়। অপর দিকে নবী (দঃ) স্বপ্রযোগে মদিনায় মোসলমানদের হিজরত করার ইঙ্গিত লাভ করেন। নবীর স্বপ্র অহীই বটে, এবং এই ব্যাপারে একাধিক স্বপ্ন ও ইঙ্গিত নবীজী প্রাপ্ত হন। প্রথম ইঙ্গিত ঘাহা আবৃমূহা আশ্রামী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) বলিলেন—

رَأُ يُتَ فِي الْهَنَامِ أَنِي الْهَا جِرْمِن مُكَّةَ إِلَى آرُضِ بِهَا نَخُلُ نَدُهَبَ

"আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, আনি হিজরত করিতেছি মকা হইতে খেজুর বৃক্ষের দেশে। সেমতে আমার ধারণা হইল যে, ঐ দেশ 'ইয়াামামা' বা 'হাজার' অঞ্চল হইবে, কিন্তু পরে দেখা গেল—সেই দেশের উদ্দেশ্য 'ইয়াছরেব' (তথা মদিনা) নগরী ছিল।" এই হাদীছখানা তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত সম্পর্কে নবী (দঃ) বলিয়াছেন—

إِنَّ اللَّهُ أَوْلَى إِلَىَّ أَى هُولًا وِ الْبِلَادِ التَّلَاثِ نَزَلْتَ نَهِى دَارُ

هِجُرَتِكَ الْهُدِيْنَةُ آوِ الْبَحْرَيْنِ آوْ تَنْسِرِيْنَ

"আল্লাহ আমাকে অহী মারফত জ্ঞাত করিয়াছেন, তিনটি নগরীর যে কোনটিতে আপনি অবতরণ করিবেন উহাই আপনার হিজরতের স্থান সাব্যস্ত হইবে—মদিনা বা বাহুরাইন কিয়া ক্লাছিনীণ।" তির্মিজী শ্রীফ

তৃতীয়বার স্বপ্নযোগে এমন নিদর্শন ও আলামত বর্ণনা করা হইল যাহাতে নবীজীর হিজরত-স্থানরপে মদিনা নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। "নবীজীর হিজরত" আলোচনায় একটি স্থদীর্ঘ হাদীছ আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইবে উহাতে অছে একদা নবীজী (দঃ) বিললেন—وَيُمْ اَرِيْتُ سَبِحَتْنَ ذَاتَ نَحُل بَيْنَ لاَ بَنَيْنِ

"তোমাদের হিজরতের নগরী আমাকে দেখানো হইয়াছে উহা খেজুর-বাগানপূর্ণ, তবে উহার মধ্যে কোন জায়গা লোনাও রহিয়াছে, উহার ছই পার্শে কাঁকরময় ময়দান আছে।" তিনটি নিদর্শন একত্রে একমাত্র মদিনা নগরীতেই রহিয়াছে। খেজুর বাগানপূর্ণ নগরী অনেকই আছে, তৎসঙ্গে অপর নিদর্শনদ্বয় মদিনা ভিন্ন অক্য কোণাও নাই। উক্ত হাদীছে ইহাও উল্লেখ আছে যে—

"রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক ঐ স্বপ্ন বর্ণিত হওয়ার পর
মকার মোসলমানগণ নিজ নিজ সুযোগমতে অনবরত হিজরত করিয়া যাইতে লাগিলেন।
এমনকি পুবেব বাঁহারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারাও মদিনা
পানে ধীরে ধীরে আসিয়া পড়িতে লাগিলেন।"

নবুয়তের ত্রয়োদশ বংসৱ ঃ

দাদশ বংসরের শেষ মাসে ঐতিহাদিক আকাবার তৃতীয় সম্মেলন আশাতীত সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হইয়াছে। মদিনায় ইসলাম ও মোসলমানদের নিরাপত্তা ও আশ্রায়ের স্থৃদৃঢ় আশ্বাস লাভ হইয়াছে। মদিনাকে ইসলামের কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। মদিনায় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাভ আলাইহে অসাল্লামের আগমন-সম্ভাবনা উজ্জ্ল হইয়া উঠিয়াছে।

এমতাবস্থায় স্বয়ং রস্থল্লাহ (দঃ)ও মোদলমানদিগকে ব্যাপকভাবে মদিনায় হিজরত করিয়া যাওয়ার প্রতি আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন। নবীজী (দঃ) মোদলমাদের মধ্যে مرافع الله قَوْمُ جَعَلَ لَكُمْ إِخُوانًا وَدَارَا تَا صَدُونَ بَعَالَ اللهُ قَوْمُ جَعَلَ لَكُمْ إِخُوانًا وَدَارَا تَا صَدُونَ بَعَالَ اللهُ عَلَى اللّهُ قَوْمُ جَعَلَ لَكُمْ إِخُوانًا وَدَارًا تَا صَدُونَ بَعَالَ اللهُ عَلَى اللّهُ قَوْمُ جَعَلَ لَكُمْ إِخُوانًا وَدَارًا تَا صَدُونَ بَعَالِهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ قَوْمُ جَعَلَ لَكُمْ إِخُوانًا وَدَارًا تَا صَدُونَ اللهُ الل

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্ম একটি দেশের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যথায় তোমরা আশ্রয় পাইবে নিরাপদে থাকিবে এবং ভ্রাতৃত্ব-মূলভ বন্ধুবর্গেরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন" (বেদায়াহ, ৩—১৬৯)। অবশ্য নবীজী (দঃ) নিজে মকায়ই থাকিলেন; এই অবস্থায় তাঁহার মকায় অবস্থান সাধারণ দৃষ্টিভেও অতি বড় উদারতা ও মহামুভবতার পরিচয় ছিল। পুর্বেই বলা হইয়াছে, আকাবায় সাফল্যজ্বনক সংশালনের

সংবাদ কোরেশরা পাইয়া বসিয়াছিল। কারণেই মোসলমানদের উপর চরম অত্যাচারের মাত্রা তাহারা অধিক বাড়াইয়া দিয়াছিল। এই হঃসময়ে মহামুভব নবীজী (দঃ) নিজের চিন্তা একট্র করিলেন না। তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল মোসলমানগণকে নিরাপদ স্থানে পে ছাইয়া দেওয়া। সহচরবৃন্দকে নিরাপদ আশ্রয়ে পে ছাইবার প্রব পর্যান্ত তিনি নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া অবস্থান করিলেন শত্রুপুরীতে— এই আদর্শের দৃষ্টান্ত কতই না বিরল।

মোসলমানগণ যতই ব্যাপক হারে হিজরত করিতে লাগিলেন কাফেররা ততই কঠোর ভাবে বাধার সৃষ্টি করিতে উন্মাদ হইয়া উঠিল। স্কুতরাং মোসলমানগণ হিজরতের ব্যবস্থা গোপনে গোপনে করিতে লাগিলেন। একমাত্র ওমর রাজিয়াল্লান্থ ভায়ালা আনহ বিপরীত ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন।

#### ওমর (রাঃ) মদিনার পানে :

ভমর (রাঃ) প্রকাশ্যেই হিজরতের যাত্রার ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করিয়া তরবারি বক্ষে বৃলাইলেন, ধমুক তীর ছুড়িবার ভঙ্গিতে প্রস্তুত করিলেন এবং তীরদান হইতে তীর হস্তে ধারণ পূর্বক কা'বা শরীফে আসিলেন। তথায় ত্রাচার কাফেররা ছলা-পরামর্শে এবং গল্পগুজবে জটলা বাঁধিয়া বসিয়া ছিল। ওমর (রা.) কা'বা শরীফের তওয়াফ করিলেন, মকামে-ইব্রাহীমে চুই রাকাত নামায আদায় করিলেন, অতঃপর কাফেরদের জটলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সিংহ-গর্জনে সম্বোধন করিলেন, তোমাদের চেহারা বিকৃত হউক—যাহার ইচ্ছা হয়, তাহার মাকে পুত্রশোকে পতিত করার, সন্থান-সন্ততিকে এতিম করার, স্ত্রীকে বিধবা করার সে যেন হরম শরীফ সীমার বাহিরে আমার সম্মুখে আসে। এই ঘোষণায় কাফেরদের মুখ শুকাইয়া গেল; কাহারও সাহস হইল না ওমরের পিছু ধাওয়া করার। একমাত্র কতিপয় হুর্বল মোসলমান যাহারা তাঁহার আশ্রয়ে হিজরত করায় প্রস্তুত হইয়া ছিলেন তাঁহারা তাঁহার পেছনে ছুটিলেন; তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার পথের থোঁজ অবগত করিয়া রওয়ানা ইইয়া গেলেন (যোরকানী, ১—৩২০)।

তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বড় ভাই যায়েদ ইবমুল খাতাব (রাঃ) এবং ভগ্নিপতি সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) সহ বিশ জনের কাফেলা মদিনার পানে রওয়ানা হইলেন। এই কাফেলায় একজন বিশিষ্ট বাজি ছিলেন আইয়াশ ইবনে রবীআ (রাঃ)। তিনি ছিলেন হংগার আবৃজহলের বৈপিত্রেয় ভাতা। তাই তাঁহার হিজরত করায় আবৃজহলের ক্ষোভের সীমা থাকিল না, কিন্তু তিনি ওমরের সহযাত্রী, তাই বাধা দানের সাহস তাহার হইল না। তাঁহার মদিনা পৌছিবার পর আবৃজহল ভণ্ডামীর এক চক্রান্ত করিল।

আইয়্যাশ রাঃ) বিপদে পডিলেন ঃ

আইয়্যাশ (রাঃ) ওমর রাজিয়ালাভ তায়ালা আনত্তর সহিত নিবিলে মদিনায় পৌছিয়া যাওয়ার পর আবুজহল এবং তাহার আর এক দস্ম ভাতা "হারেছ" তাহারা উভয়ে মদিনায় পৌছিল এবং আইয়্যাশ (রাঃ)কে নানারূপ ছল-চাতুরী দারা ব্ঝাইল, ভোমার বৃদ্ধা মাতা তোমার বিচ্ছেদ শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। এমনকি তিনি প্রতিজ্ঞ। করিয়া বিসয়াছেন যে, তোমাকে না দেখা পর্যান্ত চুল বাঁধিবেন না, ছায়ায় ষাইবেন না—েরাজেই থাকিবেন। মাতার ক্লেশ ও চুর্গতির সংবাদে আইয়্যাশ (রাঃ) বিচলিত হইলেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাকে সভর্ক করিলেন, কিন্তু তিনি শেষ পর্যান্ত ঐ ত্রাচারদ্বয়ের সঙ্গে মকার পথে রওয়ানা হইয়া পড়িলেন। তিনি হয়ত ভাবিলেন, অন্ততঃ একবার মাকে সান্তনা দিয়া আশা আবশ্যক। পথিমধ্যে ছল করিয়া আবুজহল-ভাতৃদ্ধ আইয়্যাশের বাহন থামাইল এবং উভয়ে এক সঙ্গে তাঁহার উপর ঝাপাইয়া পড়িল। হঠাৎ তাঁহাকে কাবু করিয়া তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল এবং মকায় আনিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিল। উক্ত কারাগারে ইসলাম-গ্রহণ অপরাধে "হেশাম" নামক একজন মোসলমান পূর্ব হইতেই ভীষণ অভ্যাচার ভোগ করিতেছিলেন। তিনিও ওমর রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহুর কাফেলার দঙ্গী হইতে চলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পুর্বেই তিনি পাষাওদের হস্তে বন্দী হইয়া উক্ত কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম (রাঃ) উভয়ই কারাগারে নির্ঘ্যাতন ভোগে আবদ্ধ থাকিলেন; দীর্ঘদিন এই অবস্থা তাঁহাদের উপর অতিবাহিত হইল। এমনকি রস্থল্লাহ (দ:) হিজরত করিয়া মদিনায় চলিয়া গেলেন, তখনও তাঁহারা কারাগারেই আবদ্ধ। এই সময় ত তাঁহাদের শ্রেণীর আবদ্ধ বা তুর্বল মোসলমানদের উপর মক্কার ত্রাচারদের নির্যাতন বহু গুণে বাড়িয়া গেল। কারণ, পাষাওরা সকল ক্রোধের ঝাল তাঁহাদের উপরই মিটাইতে লাগিল। আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম (রাঃ) তাঁহারা দৈহিক নির্যাতনে ত ছিলেনই, আর একটি মানসিক যাতনাও ছিল তাঁহাদের অতিবড়।

আইয়াশ রাজিয়ালাত তায়ালা আনত্তর ঘটনাত বিভারিত বর্ণিত হইলই যে, তাঁহাকে আবুজহল ও তাহার ভাতা ধোকা দিয়া বিভ্রান্ত করিল; ফলে তিনি বিভ্রান্তিতে পড়িয়া গেলেন। এই বিষয়টিকেই ইতিহাসে وفتناه فافتتى "তাহারা উভয়ে তাঁহাকে বিভ্রাস্ত করার চক্রাস্ত করিল, ফলে তিনি বিভ্রাস্তিতে পতিত হইলেন" বলা হইয়াছে। (বেদায়াহ, ৩—১৭২)

হেশাম রাজিয়াল্লাভ্ তায়ালা আনহুকেও এইরূপ বিভাস্ত করারই কোন চক্রাস্ত করা হইয়াছিল। ওমর (রাঃ) হিজরতে যাতার পূর্বে আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম (রাঃ)

উভয়কে বলিয়াছিলেন, রজনীর অন্ধকারে প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহ হইতে রওয়ানা হইয়া প্রভাতে "ভানাজোব" নামক স্থানে পৌছিবে। ভোরবেলায় যে এস্থানে পৌছিভেনা পারিবে তাহার জক্ষ অপেক্ষা করা হইবে না। ওমর (রাঃ) এবং আইয়াশ (রাঃ) ভ ভোরবেলা ঐ স্থানে পৌছিলেন, কিন্তু হেশাম (রাঃ) পৌছিলেন না। ফলে ওমর (রাঃ) এবং আইয়াশ (রাঃ) ভাঁহারা ছই জনই পূর্বে নির্দ্ধারণ অন্থ্যায়ী অপেক্ষা না করিয়া ঐ স্থান হইতে মূল কাফেলায় মিলিভ হইয়া মদিনায় চলিয়া গেলেন, আর হেশাম (রাঃ) ছরাচারদের হাতে আটকা পভিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। হেশাম রাজিয়াল্লাভ তায়ালা আনহুর উক্ত ঘটনা স্থাঃ ওমর(রাঃ) কর্তৃক বর্ণিভ ইতিহাসে বিভামান রহিয়াছে। সেই বর্ণনায়ও রহিয়াছে— এইটে টা টেইটা করা হইল; ফলে তিনি বিভ্রান্তিতে কেলিবার চেটা করা হইল; ফলে তিনি বিভ্রান্তিতে পতিভ হইয়া গেলেন" (বেদায়াহ, ৩—১৭২)। এস্থলে আইয়াশের ঘটনার ক্যায় বিভ্রান্তির বিবরণ না থাকিলেও উল্লেখিত কথার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কোন বিভ্রান্তিরে বিবরণ ছারাই হেশাম (রাঃ)কে আটকানো হইয়াছিল এবং তিনি সেই বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়ায় হিজরত করিতে পারেন নাই।

আইয়াশ রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনন্তর ঘটনায় একটি প্রশ্ন স্কুপ্রেই যে, তিনি কাফেরদের কথা কেন বিশ্বাস করিলেন—যেই চক্রান্তে পতিত হইয়া তিনি তৎকালীন একটি বৃহত্তম ফরজ হিজরত হইতে বিচ্যুত থাকিলেন ? তক্রপ হেশাম রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনন্তর প্রতিও এই প্রশ্ন যে, হয়ত কাফেরদের চক্রান্তে বিশ্বাস করায়ই তিনি আটকা পড়িয়া হিজরতের ফরজ আদায় করা হইতে বঞ্চিত থাকিলেন। এই প্রশ্ন লক্ষ্য করিয়া লোকেরাও বলিত এবং তাঁহারাও ভীষণ চিন্তিত ছিলেন যে, হিজরত না করার তৎকালীন বৃহত্তম কবিরা গোনাহ হইতে তাঁহাদের রেহায়ী পাওয়ার কোন ব্যবস্থা হইবে না—কাফেরদের চক্রান্তে যেহেতু তাঁহারা নিজেরাই পতিত হইয়াছেন, তাই উক্ত গোনাহের জক্ত শত তওবা করিলেও তাঁহাদের তওবা কর্ল হইবে না।

রস্থল্পনাহ (দঃ) তথন মদিনায় পৌছিয়াছেন এবং সর্বত্রই ঐ জন্পনা-কল্পনা। আলাহ তায়ালার রহমত অসীম, তিনি সবই জ্ঞাত থাকেন; আইয়াশ (রাঃ) এবং হেশাম (রাঃ) তাঁহাদের ক্রটি কি পরিমাণ ছিল তাহাও তিনি জ্ঞাত ছিলেন। তাঁহাদের প্রতি আলাহ তায়ালার দয়া হইল; তিনি ঐ সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান করিয়া পবিত্র কোরআনের আয়াতে নায়েল করিলেন—

وَلَ يَا عِبَادِي َ إِنَّذِينَ ا شَرَ نُوا عَلَى ا ذَعْسَةِمْ لاَ تَقَنَطُوا مِن رَّ هُمَّ اللهِ ـ اللهِ ـ الله يَعْفُو الذَّ لُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُو رُ الرَّحِبُمُ ......

"আপনি বলিয়াদিন, হে বন্দাগণ যাহারা নিজেদেরই ক্ষতিকর ত্রুটি করিয়াছ—তোমরা আল্লার রহমতের আশা ত্যাগ করিও না, নিরাশ হইও না। নিশ্চয় আল্লাহ এই শ্রেণীর সব গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী দয়াল । এই আয়াত লিপিযোগে মদিনা হইতে মকায় আইয়াশ (রাঃ) ও হেশাম রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর নিকট পোছাইয়া তাহাদের সান্তনার ব্যবস্থা করা হইল।

এদিকে নবীজী (দঃ) ঐ শ্রেণীর নির্যাতিত অসহায় মোসলমানগণের মৃক্তির জয় বিশেষ দোয়া করা আরম্ভ করিলেন। এমনকি জমাতের সহিত ফরজ নামাযের মধ্যেও সকলকে আমীন বলার স্থযোগ দানে সশদে ঐ দোয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। মকায় আবদ্ধ অত্যাচারিত হর্কল মোসলমানদের মৃক্তির দোয়া করা পূর্কক কতিপয় বিশেষ নামও উল্লেখ করিতেন; তন্মধ্য আলোচ্য আইয়াশ রাজিয়াল্লাল্ আনহর নাম সর্কাগ্রে ছিল। দোয়ার মধ্যে আরম্ভ একজনের নাম ছিল—সালামা-ইবনে হেশাম। তিনি ছিলেন আবৃজহলের সহোদর। তিনিও ইসলাম গ্রহণ অপরাধে একই কারাগারে বন্দী ছিলেন। তাঁহার পা আইয়্যাশের পায়ের সহিত শিকলে বাঁধা ছিল (তবকাতে-ইবনে সায়াদ—৪)। দোয়ার বিস্তারিত বয়ান প্রথম খণ্ড ৫৪৭ নং হাদীছে। আইয়্যাশে (রাঃ)-এর মৃক্তি লাভ ঃ

নবী (দঃ) মদিনায় পৌছিয়া গিয়াছেন, কিছু সংখ্যক মোদলমান মক্কায় কাফেরদের হত্তে বন্দী রহিয়াছেন বা বাধাপ্রাপ্তরূপে আটকা পড়িয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আইয়্যাশ (রা:) এবং হেশাম (রা:) একই কারাগারে নিক্ষিপ্ত ও ভীষণভাবে অত্যাচারিত "আইয়াশ এবং হেশামের মুক্তির জন্ম আমি উদ্গ্রীব; আমার এই বাসনা প্রণে আত্মদান করিতে কে প্রস্তুত আছ় ওলীদ নামক ছাহাবী বলিলেন, আমি প্রস্তুত আছি। ওলীদ (রাঃ) মকায় আদিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিলেন। কারাগারে বন্দীদের আহার তাঁহাদের বংশীয় লোকদের পোছাইবার অমুমতি ছিল; সেমতে এক মহিলা খাভ নিয়া यांटेर्डिइन। अनीम (ताः) के महिनांत्र मरन कथा विनियां जानिए भातिरानन, स्म ঐ বন্দীদের জক্মই খাত নিয়া যাইতেছে। ওঙ্গীদ (রাঃ) তাহার পেছনে পেছনে গেলেন <sup>এবং</sup> কারাগারের অবস্থান ভালভাবে লক্ষ্য করিয়া আদিলেন। কারাগারটি নগর প্রান্তে শুধু প্রাচীর বেষ্টিত ছিল—উহার উপর ছাদ ছিল না; বন্দীগণ সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে সারাদিন সেই উন্মুক্ত কারাগারে ছটফট করিতেন। ওলীদ (রাঃ) রজনীর অন্ধকারে সেই কারাগারের নিকটে যাইয়া বহু কণ্টে প্রাচীর উল্ভবন পুর্বক লাফাইয়া কারাগারের ভিতরে পড়িলেন। কিন্তু বন্দীদের পায়ে কঠিন লোহ-বেড়ীর বাঁধন ছিল; এই অবস্থায় তাঁহারা চলিতে সক্ষম হইবেন না পলায়ন কিরূপে করিবেন?

ওলীদ (রাঃ) এক খণ্ড শক্ত পাথর খোঁ জিয়া আনিলেন এবং লোহ-বেড়ীর নিচে স্থাপন পূর্ব্বক তরবারি দ্বারা ভীষণ জোরে লোহ-বেড়ীতে আঘাত করিলেন; উহা কাটিয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে তাঁহারা মাদনার পানে ছুটিয়া চলিলেন। একটি মাত্র উট ছিল ওলীদ রাজিয়ালান্থ তায়ালা আনহর; তিনি অক্সদেরকে উটে চড়াইয়া নিজে এই দীর্ঘ প্রায় তিন শত মাইল পথ পদত্রজে অতিক্রম করিয়া নবীজী ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে পৌছিলেন। (সীরতে-ইবনে হেশাম)

ওমর রাজিয়াল্লান্থ তারালা আনন্তর পর ওসমান (রাঃ)ও মদিনায় হিজরত করিলেন (যোরকানী, ১—৩২০)। এইভাবে মকা হইতে প্রায় সকল মোদলমানই হিজরত করিয়া গেলেন। মকায় রহিলেন শুধু কতিপয় মজলুম মোদলমান বাঁহারা ত্বর্বল হওয়ায় কিম্বা নিজ গোষ্টি-জ্ঞাভিদের দ্বারা শৃষ্খলাবদ্ধ বা কারাক্ষক জীবন যাপনে বাধ্য ছিলেন। আর ছিলেন শাহেন-শাহে-ত্জাহান ছাইয়য়েত্ল-কওনাইন হ্যরত রম্মুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহারই আদেশে আব্বকর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)।

যথা সম্ভব মোদলমানগণকে আশ্রায়ের ও নিরাপদের স্থান মদিনায় পৌছাইয়া দিয়াও নবীজী (দঃ) মক্কায় অবস্থান করিলেন আল্লাহ ভায়ালার অমুমতির অপেকায়। আন্ত্যারগণের সৌজতা ঃ

মোদলমানগণ মক। ত্যাগ করতঃ মদিনায় আসিয়া অতি সমাদরে গৃহীত হইলেন।
মদিনার আনছারগণ এই প্রবাসী ভাতাদিগকে নিজ নিজ ঘর-তৃয়ার ও বিষয়-সম্পত্তির
অংশ প্রদানের প্রস্তাব ঘারা অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন (নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)।
এইভাবে মোহাজের ভাইদের স্থ-সাচ্ছন্দ্যের জন্ম স্বর্ব প্রকার সৌজন্ম প্রদর্শনে
আনছারগণ এক অতুসনীয় ইতিহাস স্তি করিলেন। এতন্তির মদিনার স্বর্ব এ
ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলিল, মদিনাবাসী মোসলমানগণ ইসলামের
উন্নতি সাধন কল্লে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়া যাইতে লাগিলেন।

<sup>\*</sup> উলেখিত ঘটনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণকারীর নাম "ওলীদ" দেখিয়া মোন্ডফা-চরিত গ্রন্থে উক্ত ঘটনার বান্তবতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা হইরাছে; এই কারণে যে, আইয়াশ রাজিয়ালাত তায়ালা আনহর মুক্তির জন্ত যে, নবী (৮:) নামাযের মধ্যে দোরা করিয়াছেন সেই দোয়ার মধ্যেই ওলীদ নামীয় ব্যক্তির মুক্তির জন্তও দোয়ার উল্লেখ আছে। অর্থাৎ ইহাতে বৃঝা বায় ওলীদও তথন মঞ্চার বন্দী ছিলেন; স্বতরাং ওলীদের নামে উল্লেখিত ঘটনা নিশ্চর অবান্তব।

এই সংশার জ্ঞান-বিভার অভাব প্রাস্ত । কারণ, তবকাতে-ইবনে সারাদ ৪র্থ থণ্ডে ঘটনার বর্ণনার দেখা যার, সতাই ওলীদ (রা:) ইসলাম গ্রহণ অপরাধে মকার বন্দী ছিলেন এবং আইরাাশ (রা:) ও সালামা (রা:)-এর সবে একই কারাগারে ছিলেন; (সেই সমর মৃক্তির দোরার মধ্যে আইরাাশ ও সালামার নামের সহিত ওলীদের নামও ছিল। পরে) ওলীদ (রা:) কোন উপায়ে পলায়ন করিতে সক্ষম হইরা মদিনার চলিয়া আদিয়াছিলেন। অপর বন্দীগণ কারাগারেই শৃল্পনার ছিলেন। নবী (দ:) ওলীদের মৃথেই আইয়াাশ ও তাহার স্কীর উপর নির্মম অত্যাচারের স্বোদ জাত হইরা তাহাদের মৃক্তির জন্ত ওলীদ (রা:)কে মকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন।

## नवीकीत रिकत्व (००) थः)

মকা নবীজী মোন্তফা ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের জন্ম-ভূমি; নর্যতের পূর্ব্বেষ্বীয় জীবনের বড় অংশ স্থান্ত চল্লিশ বংসর এই মকায়ই কাটিয়াছিল। নর্যতী জীবনেরও বেশী অংশ মকায়ই কাটিয়াছে। মকায়ই স্প্তির মুক্টমণি আলাহ তায়ালার ঘর—কা'বা শরীফ অবস্থিত। এই সব কারণে মকার প্রতি নবী ছাল্লাল্লাল্থ আলাইহে অসাল্লামের আকর্ষণ ছিল অনেক বেশী, মকার প্রতি তাঁহার ভালবাসা ছিল অপরিমেয়। কিন্তু আল্লার তথা আল্লার দ্বীনের ভালবাসা হইল সর্ব্বোচে, সর্ব্বাধিক ও সর্ববাত্রে। দীর্ঘ তের বংসরের অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষায়ও যখন মকার ভূমিতে দ্বীন-ইসলামের জন্ম নিরাপত্তা স্প্তি হইল না, নিরাপদে ইসলাম গ্রহণ ও ইসলাম প্রচারের স্থাযোগ তথায় হইয়া উঠিল না তখন নবীজী মোন্তফা (দঃ) নিজ্প কর্ত্ব্য সম্পাদনের জন্ম বাধ্য হইলেন স্বদেশ ত্যাগের সঙ্কল্ল গ্রহণে। বিষাদ ও ছঃখ ভরা অস্তবে, ব্যথা ও বেদনাজনিত ভাদয়ে স্থির করিলেন, মকাকে পরিত্যাগ করিতে।

এই সঙ্কল্প গ্রহণের পর মনোব্যথায় নবীজী মোস্তফা (দঃ) মক্কাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন—

"মকা। কতই না ভাল তুমি। কতই না ভালবাসি আমি তোমাকে ॥ আমার জ্ঞাতিরা তোমার ক্রোরে আমাকে থাকিতে দিল না; নতুবা আমি তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও বাস করিতাম না।" (মেশকাত শরীফ ২৩৮)

নবীজী যথন মক্কাকে ছাড়িয়া যাইবেন সেই বিচ্ছেদ-লগ্নে একটি টিলার উপর দাড়াইয়া অক্রসজল নয়নে কা'বার প্রতি তাকাইলেন এবং গভীর মমতায় ব্যথিত কপ্তে বলিলেন—

"খোদার কসম— মকা। অতি উত্তম দেশ তুমি। আমার অতি প্রিয় তুমি। আমি তোমায় অত্যন্ত ভালবাসি। তোমার হইতে আমাকে বিতাড়িত করা না হইলে আমি তোমাকে ত্যাগ করিতাম না। (ঐ) অধিকাংশ আলেমগণের মতে জগতের বৃকে সর্ব্বোত্তম দেশ প্রিয় মদিনা।
কিন্তু মদিনা এই গৌরব লাভ করিয়াছে নবী ছাল্লাল্লাল্ছ আলাইছে অসাল্লামের
পদার্পণের পরে। যাবৎ না নবী (দঃ) মকা পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় পৌছিয়াছিলেন তাবং ঐ গৌরব মকার জন্মই নির্দ্ধারিত ছিল।

## হিজৱতের সূচনা ঃ

মদিনায় ইসলাম ও মোসলমানদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, মোসলমানগণ মদিনায় আপ্রায় ও নিরাপতা লাভ করিয়া তথায় তাঁহাদের কেন্দ্র স্থাপনের সুযোগ পাইতেছেন, মদিনা এলাকায় ইসলামের প্রসার ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে। এই সব সংবাদ মক্কাবাসীদের অবিদিত থাকে নাই এবং তাহারা এই সংবাদে বিচলিত না হইয়া পারে না। কারণ, তাহাদের স্থথ-শান্তি ও বল-শক্তিরই নয় শুধু, বরং তাহাদের বাঁচিবার প্রশ্ন নির্ভর করে সিরিয়ার বাণিজ্যের উপর এবং সেই বাণিজ্যের পথ মদিনাবাসীদের বাগের মধ্যে। স্বতরাং মদিনায় মোসলমানদের কেন্দ্র গড়িয়া উঠা এবং তথায় মোসলমানদের শক্তি স্থি মক্কার কাফের গোষ্টির জন্ম মৃত্যু-পরভ্রানা। তাই কোরেশদের মনে এক নৃতন চিন্তার উদয় হইল। মোসলমানগণ হাত ছাড়া হইয়াছে, মদিনার আউস ও খাযরাজ প্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী তুইটি গোত্রের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভের স্থোগ তাঁহারা পাইয়া বসিয়াছেন। ইহার উপর আবার স্বয়ং মোহাম্মণও (ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লাম) তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া যোগ দিতে উভত; এইরূপ হইলে ত ইসলাম ও মোসলমানগণ বহু শক্তি অর্জনের স্থোগ পাইয়া বসিল এবং একটি সুশৃঙ্খল ও স্থসংহত কেন্দ্র গড়িয়া তোলার সকল প্রকার শুবিধাই লাভ করিয়া ফেলিল।

মকার মোশরেকরা ভালভাবেই জানিত, ইসলামের প্রাণশক্তির উৎস-মুখ হইলেন মোহাম্মদ (দঃ)। স্থতরাং তাঁহার মদিনা যাওয়া পণ্ড করিতে পারিলে মদিনায় ইসলামী কেন্দ্র গড়িয়া উঠার আশকা তিরোহিত হইবে। এই ভাবিয়া তাহারা রস্থলুরাহ (দঃ) সম্পর্কে এমন কোন একটা ব্যবস্থা করার চিন্তা করিতে লাগিল যদ্দারা এইসব স্থাবাগেরও চিরসমাপ্তি ঘটে এবং রস্থলুরার আন্দোলনই যেন চিরতরে খাসক্র হইয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে মক্কাবাসীরা তাহাদের সর্কোচ্চ পরিষদ—একশত মেম্বার সম্বলিত শারে-নদওয়ার" এক পরামর্শ সভা আহ্বান করিল।

মক্কার কাফের শক্ররা হ্যরত রস্থল্পার বিরুদ্ধে সর্বব্রেষ ব্যবস্থা স্থির করার জন্ম বিশেষ গোপনীয়তার ২হিত রুদ্ধার কক্ষে এই সম্মেলনের ব্যবস্থা করিল। এদিকে ইবলিসও এই সুযোগে ইসলামের গোড়া ও মূল কর্ত্তন করিয়া দেওয়ার চেপ্তায় লাগিয়া গেল। রস্থল্পার প্রাণ বিনাশক কোন স্বক্রিয় ব্যবস্থালম্বনে শক্র দলকে উদ্ধুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং ইবলিস شيخ نجدى — আরব দেশীয় নজদ এলাকা নিবাসী প্রবীণ মামুষের আকৃতি ও বেশে উক্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্ম তথায় উপস্থিত হইল। এমনকি এই সম্মেলনের মধ্যে সে-ই প্রস্তাব গ্রহণের ভূমিকায় প্রধান হওয়ার সুযোগ পাইয়া বসিল।\*

সম্মেলনে বিভিন্ন প্রস্তাবালী পেশ হইতে লাগিল। একজন বলিল, মোহাম্মদকে (দঃ) বন্দী করিয়া কঠোর দণ্ড দেওয়া হক; হাতে পায়ে বেড়ি দিয়া শৃঙ্গলাবদ্ধ করতঃ যাবজ্জীবন কারাগারে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হউক। কারাগারে ভীষন দণ্ড ভোগ করিছে করিতে একদিন মরিয়া যাইবে। শেখ-নজ্জদী এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিল, এই প্রস্তাব কার্যাকরি করিলে তাহার লোকজন ও আত্মীয়স্কন নিশ্চয়

সমালোচনা :— আলোচ্য ঘটনায় নজদ নিবাদী বয়:বৃদ্ধের আফুতিতে য়য়ং ইবলিসের
উপস্থিতিকে "মোন্তফা-চরিত" গ্রন্থে অস্বীকার করা হইয়াছে। ছুতাধরা হইয়াছে য়ে, "য়াহারা
ঐ কথা বলিয়াছেন তাঁহারা বৃদ্ধের মৃথেও ঐ কথা শুনেন নাই, অথবা হয়রতের মৃথেও ঐ তথ্য
অবগত হন নাই। কাজেই বৃদ্ধিটি য়ে, ছুলধায়ী শয়তান ইহা তাঁহাদিগের অহুমান মাঝা।"

এইরপ উজিতে হাদি না আদিয়া পারে না। সীরত তথা চরিত-শাল্পের সমস্ত কেতাবেই আলোচ্য সমাবেশ ও সভার অস্কুষ্ঠানের বিবরণ উল্লেখ আছে এবং স্থাপ্টরূপে ইহাও বর্ণিত রহিয়াছে বে, উক্ত সমাবেশে স্বয়ং ইবলিদ নজ্জ, অধিবাসী বৃদ্ধের আকৃতিতে বোগদান করিয়াছিল। এখন বেই যুক্তিতে এই বিবরণকে থণ্ডন করা হইয়াছে সেই যুক্তিতে ত মূল ঘটনা—সমাবেশ ও সভা অস্কুষ্ঠানের বিবরণের ও থণ্ডন হইয়া য়ায়। কারণ, সমাবেশ ও সভা অস্কুষ্ঠানের বিবরণের ত কেহ সভা অস্কুষ্ঠানকারীদের কিয়া হয়রতের মৃথে শুনে নাই।

বলা বাছল্য — দীরত তথা চরিত-শাস্ত্রের পূর্ব্বাপর প্রচলিত গ্রন্থাবলীর বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়াই দীরত বা চরিত-গ্রন্থাবলীর রচনা কবা হইয়া থাকে; মোন্ডফা-চরিতও দেইরপেই রচিত বে, শত শত বর্ণনা প্রদিদ্ধ চরিত-গ্রন্থাবলী হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ঐ দব বর্ণনা মূল ঘটনার লোকদের মুথে বা হয়রতের মুথে শুনা হয় নাই, চরিত-গ্রন্থাবলীর বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। স্থতরাং বেই যুক্তিতে ইবলিদের আলোচ্য ভূমিকার বিবরণ অস্বীকার বোগ্য দাব্যন্ত হইবে, দেই যুক্তিতে মোন্ডফা-চরিতের এবং বিভিন্ন চরিত-গ্রন্থের অধিকাংশ বিবরণই অস্বীকার বোগ্য হইবে। বরং ইতিহাস শাস্ত্রই পদ্ধ হইয়া যাইবে। ইতিহাস শাস্ত্রে কয়াই ঘটনা এইয়ণ পাওয়া যাইবে যাহা মূল ঘটনার লোকদের মুথে শুনিয়া বা হয়রতের মুথে শুনিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে? অতএব উল্লেখিত যুক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে যুক্তিই নহে, বাতুলতা মাত্রে।

এতন্তি উলেখিত অস্বীকারের কারণ জ্ঞানের এবং এল্মের অভাবও বটে। ইবলিদের আলোচ্য ভূমিকার বিবরণটা ঘটনার অতি নিকটবর্তী লোক—মহামান্ত, নির্ভরশীল আস্থার পাত্র বিশিষ্ট ছাহাবী নবীজীর চাচাত ভাই আবহুলাহ ইবনে আব্বাস (বা:) হইতে সনদযুক্তভাবে বছ নির্ভর্যোগ্য গ্রন্থে বর্ণিত বহিয়াছে। ঘণা—সীরত গ্রন্থ 'বেদায়া-ওন্-নেহায়া", ৩—১৭৫। সীর্ভ গ্রন্থ ব্যাবকানী", ১—০২১। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ওয়াকেশীর ইতিহাস গ্রন্থ ২—১৮।

থোঁজ পাইবে এবং তাহাকে উদ্ধার করিতে নিশ্চয় চেষ্টা করিবে; তাহাতে যুদ্ধবিগ্রহের অঘটনও ঘটিবে এবং শেষ পর্য্যস্ত হয়ত তাহারা উদ্ধার করিয়া নিয়াও যাইবে।

আর একজন বলিল, তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হউক ; সে তাহার দল বল সহ দেশাস্তরিত হইলে আমাদের দেশ ঠাণ্ডা হইবে। শেখ-নজদী এই প্রস্তাবেরও প্রতিবাদ করিয়া বলিল, সে যে দেশে যাইবে সেখানেই তাহার বহু ভক্ত জুটিয়া যাইবে। তাহার মিষ্ট কথায় এবং কোমল ব্যবহারে অনেক মামুষ তাহার দলে ভিড়িয়া যাইবে। পরে আমাদেরও বিপদের কারণ হইবে; হয়ত সে দল জোটাইয়া আমাদের উপর আক্রমণ করিবে এবং আমাদের হইতে প্রতিশোধ এহণ করা তাহার জন্ম সহজ হইয়া যাইবে।

অবশেষে আবৃজহল একটি প্রস্তাব আনিল যে, তাহাকে হত্যা করা ছাড়া আমাদের গত্যস্তর নাই। তাহাকে হত্যা করিলে চিরদিনের জন্ম আমরাও স্বস্তি লাভ করিব এবং তাহার ধর্ম ইসলামকেও হত্যা করা হইয়া যাইবে। তবে একা একজনে হত্যা করিলে তাহার গোষ্টি হাশেম ও মোত্তালেব বংশ প্রতিশোধ গ্রহণে ছুটিয়া আসিবে। অতএব আমার স্কৃচিন্তিত অভিমত এই যে, মন্ধা এবং উসার পার্ম্মন্থ গোত্র হইতে এক একজন শক্তিশালী যুবক বাছিয়া লইয়া একটি দল গঠন করা হউক, তাহাদের প্রত্যেকের হাতে তরবারী প্রদান করা হউক; তাহারা সকলে একত্রে এক সঙ্গে মোহাম্মদের উপর তরবারী দ্বারা আঘাত করতঃ তাহাকে হত্যা করিবে। এই ব্যবস্থায় মৃল উদ্দেশ্য হাসিল হইয়া যাইবে এবং উহার কোন পরিণামও বিশেষ ক্ষতিকর হইবে না, কারণ যেহেতু এই হত্যামুষ্ঠানে বন্ধ গোত্রের লোক শামিল থাকিবে তাই বন্ধ-হাশেমগণ এতগুলি গোত্রের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাবদম্বনে সাহসী হইবে না। আর প্রাণ-বিনিময়ের জরিমানা আদায় করিতে হইলে তাহাও সকল গোত্রের উপর বন্টিত হইয়া সহজসাধ্য হইয়া যাইবে।

প্রবীন মামুষ-বেশী ইবলিস এই প্রস্তাবকে স্থানন্দে অমুমোদন করিল এবং সকলেই ইহার প্রতি সমর্থন জানাইল। তাহাদের উক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়িত করিতে রাত্রি বেলা র সুলুলার শয়ন-গৃহকে ঘেরাও করারও ব্যবস্থা হইল। শত্রুদের সম্মেলন শেষ হইয়া গেল, সঙ্গে জিব্রায়ীল (আঃ) মারফত হ্যরত (দঃ) সমৃদ্য় খবর জ্ঞাত হইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় বিছানায় শয়ন করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল এবং মদিনার পানে হিজরতের অমুমতি দিয়া দেওয়া হইল। া

<sup>े</sup> উল্লেখিত তথোর প্রতি পবিত্র কোরজানেও ইন্টিভ বৃথিয়াছে— وَإِنْ يَهْكُرُ بِلَكَ إِلَّذِيْنَ كَفُرُ وَا لِيثْبِيُّوكَ أَوْ يَقْتَلُوكَ أَوْ يَعْدِرِ جُولَكَ ( ख्रश्र शृष्ठीय (क्थून )

নবীন্দী মোন্ডফা (দঃ) আব্বকর (রাঃ)কে সফে লইয়া মদিনা প্রস্থানের পরিবল্পনা করিলেন এবং ইহাও স্থির করিলেন যে, আলী (রাঃ)কে মকায় রাখিয়া যাইবেন। কারণ, মকার জনসাধারণ তাহাদের সমাজপতিদের প্ররোচনায় অজ্ঞভা বশতঃ নবীজীর বিরুদ্ধাচরণ করিলেও তাহারা নবীজী (দঃ)কে এতদ্র বিশ্বাস ও মহাত্মা বলিয়া মনে করিত যে, মকায় যাহার যে কোন মূল্যবান বস্তু বা টাকা-পয়সা আমানত বা গচ্ছিত রাখার আবশ্যক হইত সে ভাহা নিঃসংশ্যে নবীজীর নিকট রাখিয়া যাইত। কারণ, সব রকম বিরোধিতা ও বিরুদ্ধাচরণের মধ্যেও তিনি "ছাদেকে-আমীন—বিশ্বাস্য নির্জরশীন" বলিয়া স্থারচিত ছিলেন। এমনকি নবীজী যখন মকা ত্যাগ করার সক্ষয় করিয়াছেন তখনও ভাঁহার নিকট বহু মূল্যবান জিনিষপত্র ও টাকা-পয়সা গচ্ছিত ছিল। নবীজী (দঃ) যদি হঠাৎ এক দিনে সমৃদ্য় গচ্ছিত বস্তু ফেরত দিয়া দেন তবে তাঁহার হিজরতের গোপন তথ্য ফাঁস হইয়া যায়। আর লোকদেরকে তাহাদের আমানত পে ছিলইয়া দেওয়ার ব্যবস্থানা করিলে তাহাই বা কিরপে হয় ? ভাই নবীজী (দঃ) আলী (রাঃ)কে ঐসব আমানত সোপদ করিয়া মালিকদের নিকট উহা প্রত্যাপ্রণের স্থ্যবস্থাকরিয়াগেলেন। নবীজীর চরিত্র-মাহাত্ম্য এতই অনাবিল ছিল।

নবীজী (দঃ) হিজরতের সুম্পন্ত অনুমতি লাভ করার দঙ্গে দঙ্গে দিপ্রহরের প্রথম রোদ্রে উত্তপ্ত গরমের মধ্যেই আব্বকরের গৃহে আদিলেন। আব্বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার মাতাপিতা আপনার চরণে উৎদর্গ—এই অসময়ে হুজুরের পদার্পণ কি উদ্দেশ্যে, কি ব্যাপারে ? নবীজী (দঃ) বিশেষ সতর্কতার সহিত আব্বকর (রাঃ)কে অবগত করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে হিজরতের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। আব্বকর আরজ করিলেন, আমি আপনার সঙ্গেই যাইব কি ? নবীজী (দঃ) বলিলেন, আমার সঙ্গেই যাইতে হইবে। এই সৌভাগ্যের স্থযোগ লাভের অসীম আনন্দে আব্বকর (রাঃ) কাঁদিয়া দিলেন। এই ঘটনা বর্ণনাকারিণী আব্বকর তনয়া বিবি আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, মামুষ যে আনন্দেও কাঁদে উহার দৃষ্টান্ত আমি ঐ দিনই দেখিলাম। বেদায়াহ, ৩—১৭৮

وَيَهْ كُرُونَ وَيَهْ كُرُ اللَّهِ وَاللَّهِ خَيْرُ الْهَا كِرِينَ \*

<sup>&</sup>quot;একটি মুরণীয় ঘটনা—কাফেরগণ আপনার বিরুদ্ধে বড়ংগ্র করিতেছিল; তাহাদের প্রস্তাব এই ছিল যে, আপনাকে বন্দী করিবে বা প্রাণে বধ করিয়া ফেলিবে বা দেশ হইতে বহিত্বত করিবে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা গোপন বড়ংগ্র আটিতেছিল! আলাহ তায়ালাও তাহাদের ঐ বড়ংগ্র বানচাল করার গোপন ব্যবস্থা করিতেছিলেন। (ফলে তাহাদের সমুদ্য বড়ংগ্রই ব্যব্ব ইইল, কারণ) আলাহ হইলেন সর্বোত্তম ব্যবস্থাকারী। ১ পা: ১৮ ক্র:

আবৃবকর(রাঃ) চার মাস পৃর্বেই হিজরতের জন্ম ছুইটি উত্তম উট ক্রয় করিয়া রাখিয়া ছিলেন। আজ নবীজী (দঃ) ও আবৃবকর (রাঃ) উভয়ে হিজরতের সমৃদয় বাবস্থা ও কথাবার্তা নির্দ্ধান্তিক করিয়া নিলেন। হিজরতের বাবস্থা বিশেষ গোপনীয়ভার মধ্যে সম্পয় করিতে হইবে, ভাই নবীজী (দঃ) রাত্রি আরস্তে স্বীয় গৃহেই থাকিলেন, যেন কাহারও কোন সন্দেহ না হয় এবং যাত্রার পূর্বেই কোন কেলেয়ারী স্বষ্টি না হইয়া পড়ে। রাত্রির অয়কার ঘনাইয়া আদিলে এক দিকে নবীজী (দঃ) গৃহ ভ্যাগের প্রস্তুতি করিতেছেন অপর দিকে আবৃজহলের প্রস্তুব্ব অম্বয়ায়ী সে নিজে এবং অক্যান্ত গোত্র হইতে সংগৃহীত—মোট এক শত জন শক্রর দল নবীজীর গৃহ ঘেরাও করিয়া নিল। দারে-নদওয়া মকার বিশেষ মিলনায়ভনের পরামর্শ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমবতে অস্ত্রের আঘাতে নবীজীকে হত্যা করার প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার জন্ম তাহারা এই রজনীকেই নির্দ্ধারিত করিয়াছে। আর নবীজীও হিজরত করিছে গৃহ ভ্যাগের জন্ম এই রজনীকেই সাব্যস্ত করিয়াছেন ; আবৃবকর পূর্বে নির্দ্ধারণ অম্বয়ায়ী নিজ গৃহে নবীজীর অপেক্ষায় বিসয়া আছেন।

নবীন্ধী (দঃ) পূর্বেই আলী (রাঃ)কে আমানত সমূহ প্রত্যাপনের ভার গ্রহণ করার এবং নবীন্ধীর কক্ষে অবস্থান করার বিষয় অবগত ও সম্পন্ন করিয়া রাখিয়া ছিলেন। সেমতে নবীন্ধী (দঃ) নিজে সবৃদ্ধ রঙ্গের যে চাদরখানা মুড়িয়া ঘুমাইতেন সেই চাদরেই আলী (রাঃ)কে আবৃত করিয়া নবীন্ধীর শয্যায়ই তাঁহাকে শোয়াইয়া দিলেন। নবীন্ধী (দঃ) এখন গৃহ হইতে বাহির হইবেন, কিন্তু এক শত প্রাণঘাতি শত্রুর দারা তাঁহার গৃহ অবরুদ্ধ। এই অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরত নবীন্ধী মোস্তকা ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের নিরাপত্তার অসাধারণ ব্যবস্থা করিল। নবীন্ধী মোস্তকা (দঃ) ছুরা ইয়াছীনের এই আয়াত তেলাভত করতঃ আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভর ও অদম্য সাহসের সহিত গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন—

وَ جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ ا يُدِيهِمْ سَدًا وَّ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَا فَشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصُووْنَ

"আমি ভাহাদের চতুদ্দিকে বেইনী সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি এবং ভাহাদেতে আবরণে ফেলিয়া দিয়াছি, ফলে ভাহারা দেখিতে পাইবে না।"

পবিত্র কোরআনের ইহাও একটি অলোকিক ক্রিয়া যে, আয়াতের মূল মর্মাত পূর্ব্বাপর বিষয় বস্তুর সামঞ্জয়েই উদ্দিষ্ট থাকে। কিন্তু উহার শাব্দিক অর্থের সামঞ্জয়ে বিভিন্ন বাহ্যিক ক্রিয়াও আল্লাহ তায়ালা উহার বরকত ও অভিলায় সংঘটিত করেন। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা তাবীজ্ব-গণ্ডা, ঝার-ফুঁক ইত্যাদি হাধার হাধার আমলের এরপ ক্রিয়া আবহমানকালের অভিজ্ঞতায় সপ্রমাণিত রহিয়াছে। নবীজী মোস্তফা ছাল্লালাহু আলাইহে অসাল্লামের পাক-পবিত্র জবান মোবারকে ঐ সায়াত তেগাওয়াত করায় আল্লাহ তারালা তাঁহাকে উহার শান্দিক অর্থের সামঞ্জস্তময় ক্রিয়ার উপস্থিত ফল এই দান করিলেন যে, অবরোধকারী শক্রদের দৃষ্টির উপর আল্লাহ তায়ালার কুদরতী আবরণ পড়িয়া গেল; নবীজী (দঃ) নির্বিদ্ধে নিজ গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন; ঐ শক্ররা তাঁহাকে দেখিল না। এমনকি প্রস্থানকালে নবীজী (দঃ) শক্রদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া কাঁকরময় মাটি নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন; তাহাদের প্রত্যেকের মাথার উপর উহার অংশ পতিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা মোটেই কোনরূপ টের পায় নাই। গৃহ হইতে বাহির হইয়া নবীজী (দঃ) আব্বকরের গৃহে গেলেন এবং তাঁহারা উভয়ে ঐ গৃহের পেছন দিকের থিড়কি পথে বাহির হইয়া পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ অনুযায়ী ছৌর পর্ব্বত উদ্দেশ্যে যাতা করিয়া গেলেন।

যাত্রাকালে নবীজী (দঃ) এই দোয়া করিয়াছিলেন—

সর্ব্বদার ভয়-ভীভিতে, দিবা-রাত্রির বালা-মছিবতে। আয়

اَلْكُودُ لِلَّهُ الَّذِي خَلَقَنِي وَلَـمُ الَّ شَيْلُا اللَّهُمَّ ا مَنْدِي مَالِي هَوْلِ الدُّ نْيَا وَبُوَا يْقِ الدَّهُ وَمَصَاتِبِ اللَّيَالِي وَالْآيًا مِ ٱللَّهُمَّ اصْحَبْنِي فِي سَفَرِي وَ اخْلُفْنِي فِي آهَائِي وَبَارِكَ لِي فَيْهَا رَزَ ثَتَنَيْ وَلَكَ فَذَلَّلْنِي وَعَلَى مَا لِمِ خُلَقِي نَقَوَّ مُنِي وَ إِلَيْكَ رَبِّ نَحَيَّبُنِي وَ إِلَى النَّاسِ فَلَّا تَكلَنَى اَ ذَنَ رَبُّ الْهُ سُتَضَعَفِينَ وَ آنَتَ رَبِّي ٱ وَذُ بِوَجُهِكَ الْكَرِيم الَّذِي اَ شُرَقَتُ لَـ لا السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَكَشَفَتُ بِـ لا الطُّلُّمَاتُ وَصَلْحَ مَا يَهُ اَ مُر الْا وَلَيْنَ وَ الْآخِرِينَ أَن يَحِلُّ بِي فَضَبِكَ وَيَهْزِلَ عَلَى سَخَطْكَ ا عَوْنُ بِكَ مِنْ زُوالِ نَعْهَدك وَ نَجَا تُمَة نَقْهَدك وَ تَحَوُّل مَا فَيَدك وَ جَهِيم سَعَطِكَ لَكَ الْعَالَمِي مِنْدِي حَيْدُهَ السَّلَطَعْتُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إلَّا بِكَ "সমস্ত প্রশংসা আল্লার জন্ম যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ আমি কিছুই ছিলাম না। আয় আল্লাহ। আমাকে সাহায্য করুন ছনিয়ার আপদ-বিপদে,

আমার সঙ্গী হইয়া থাকুন আমার ভ্রমণে এবং আমার পরিবারে আমার অনুপস্থিতির

আলাহ!

অভাব আপনি পুরণ করিয়া দিন। আমাকে যাহা দান করেন উহাতে বরকত দান করেন। আমাকে আপনার অমুগক্ত বানাইয়া রাখুন, সং চরিত্রের উপর আমাকে দৃঢ়পদ রাখুন, আমাকে আপনার প্রেমিক বানাইয়া রাখুন। আমাকে মানুষের নিকট সোপদি করিবেন না। আপনি সকল তুর্বলদের প্রভু, আমি তুর্বলেরও প্রভু; আমি আপনি দ্য়ালের আপ্রয় গ্রহণ করি। আপনার নূরে সমস্ত আকাশ ও ভূমণ্ডল আলোকিত হইয়াছে এবং সকল প্রকার অম্কনার দ্রিভূত হইয়াছে এবং পূর্বাপর সকলের সমস্ত কাজ কারবার ঐ নূরের বদৌলতেই সুশৃন্ডাল হইয়াছে। আমাকে আপ্রয় দান করুন আমার উপর আপনার গজব পতিত হওয়ার তুর্ভাগ্য হইতে। আপনার আশ্রয় গ্রহণ করি আপনার নে'মত-হারা হওয়ার তুর্ভাগ্য হইতে, অকম্মাৎ আপনার আশ্রয়ে গ্রহণ করি আপনার নে'মত-হারা হওয়ার তুর্ভাগ্য হইতে, অকম্মাৎ আপনার আশ্রয়ের আগমন হইতে, আপনার প্রদত্ত সুখ-শান্তির পরিবর্ত্তন ঘটা হইতে; আপনার সকল প্রকার সন্তুষ্টি লাভই আমার একমাত্র কাম্য। আপনার সাহায্য ছাড়া বাঁচিবার স্থান ও শক্তি কোথাও কাহারও নাই।" (যোরকানী, ১—৩২৯)

এদিকে শক্র দল নবীজীর গৃহ ঘিরিয়া রাখিয়াছে, নবীজীর শ্যার উপর তাঁহারই চাদরে আর্ত আলী (রাঃ)কে তাহারা হয়ত ছারের ফাটল দিয়া বা কোন প্রকারে শায়িত দেখিয়া তাহারা মনে করিতেছিল, হযরতই শুইয়া আছেন। এই মনে করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত মনে বিসয়া আছে। রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইতেছে অথচ তাহারা উদ্দেশ্য সাধনের কোন সুযোগ পায় নাই, তাই অবশেষে ভাের বেলায় অবরোধকারীরা গৃহ ভিতরে চুকিয়া পড়িল। তথায় আলী (রাঃ)কে দেং রা তাহারা হতবাক হইয়া গেল; তাহারা আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কর্ত্তা কোথায় ? আলী (রাঃ) উত্তর করিলেন, তিনি কোথায় আছেন তাহা আমি জানি না (বেদায়াহ ৩—১৮১)। তংক্ষণাৎ আবৃজহল কতিপয় লোকসহ আবৃবকর রাজিয়াছ তায়ালা আনহুর বাড়ীতে গেল; তাহারা গৃহ ছারে দাঁড়োইলে আবৃবকর তনয়া আস্মা (রাঃ) তথায় আদিলেন। তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাের পিতা কোথায় ? আস্মা (রাঃ) বলিলেন, আমি জানিনা আববা কোথায় গিয়াছেন। আবৃজহল খবিস বদজাত ছিল; সে আসমা (রাঃ)কে জোরে চপেটাঘাত করিল যাহাতে তাঁহার কানের বালি ছিড়িয়া পড়িয়া গেল। (বেদায়াহ, ৩—১৭৯)

### নবাজা ও আবুবকর ছৌর পর্ব্বতেঃ

আবৃবকর রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহুর গৃহ হইতে বাহির হইয়া নবীজ (দঃ) ও আবৃবকর (রাঃ) রজনীর অন্ধকারে ছৌর পর্বাৎ উদ্দেশ্যে পথ চলিতে লাগিলেন। নগর হইতে মাত্র ৩।৪ মাইল ব্যবধানেই ছৌর পর্বাৎ অবস্থিত। স্কৃতরাং সাধারণ-ভাবে রাত্রির অন্ধকারে শহর হইতে যাত্রা করিয়া ভোর হইতেই তথায় পৌছার কথা। কিন্তু লুকাইয়া লুকাইয়া পথ অতিক্রম করায় এবং হয়ত সাধারণ পথ ভিন্ন অস্তু পথ অবলম্বন করায় ছৌর পর্বাৎ পর্যান্ত পৌছিবার পথেই দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছিল। উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরে বিশ্রামেও বাধ্য হইয়া ছিলেন, ডাই ছৌর পর্বাৎ-গুহায় রাত্রে পৌছিয়া ছিলেন। (বেদায়াহ, ৩-১৭৯)

বৃধবার দিন যাইয়া যে রাত্রি আসিল উহা বৃহস্পভিবার রাত্র; এই রাত্রে গৃহ ত্যাগ করতঃ বৃহস্পভিবার পূর্ণ দিন অতিক্রান্তে ছৌরে পৌছিয়াছিলেন। সেই রাত্র যাহা জুমার রাত্র এবং জুমার দিন, তারপর শনিবার রাত্র ও দিন, তারপরের রবিবার রাত্র ও দিন—এই তিন রাত্র তিন দিন গুহায় বাস করিয়া রবিবার দিনের পর রাত্র তথা সোমবারের রাত্রে উহার গভীর অংশে ছৌর পর্বং-গুহা হইতে বাহির হইয়া মদিনা পানে যাত্রা করিয়াছিলেন। (যোরকানী, ১—৩২৫)

ণিরিগুছায় আবুবকর ও নবীজী ঃ

ছৌর গিরিগুহার দারে রাত্রির অন্ধকারে পৌছিয়া আব্বকর (রাঃ) রস্থলুল্লাহ (দঃ)কে বলিলেন, আপনি বাহিরে অপেক্ষাকরুন; আমি প্রথমে গুহার ভিভরে প্রবেশ <mark>করি; সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি কষ্ট</mark>দায়ক কোন কিছু থাকিলে উহার ছঃখ আমার উপর দিয়াই যাইবে। এই বলিয়া প্রথমে আব্বকর (রাঃ) গুহায় প্রবেশ করিলেন; গুহার চতুর্দিকে ছিন্ত পথ ছিল যাহা হইতে কোন দংশনকারী বাহির হইতে পারে। আব্বকর রাজিয়ালাভ তায়ালা আনভ্র নিকট অতিরিক্ত একটি কাপড় ছিল; উহা তিনি খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া ছিদ্রসমূহ কাপড়-<mark>ৰও দারা বন্ধ করিয়া দিলেন। তুইটি ছিজ বাকি থাকিতেই কাপড় শেষ হইয়া গেল।</mark> আব্বকর নবীজী (দঃ)কে ভিতরে প্রবেশের আহ্বান জানাইলেন। নবীজী (দঃ) ভিতরে প্রবেশ করিলে আব্বকর (রাঃ) উন্মৃক্ত ছিজের মৃথ স্বীয় পা দ্বারা বন্ধ করিয়া উক্ত বিছাইয়া দিলেন; উহার উপর ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নবীজী (দঃ) মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পিড়িলেন। এদিকে হিজের ভিতর বিযাক্ত বিচ্ছু ছিল; আব্বকরের পায়ে বার বার দংশিতে লাগিল। নবীজীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে আশক্ষায় আবৃবকর (রাঃ) বিচ্ছুর দংশন সহা করিয়া যাইতেছিলেন, একটুও নড়িলেন না। কিন্তু বিষ ক্রিয়ায় উহার চোথের অঞ নবীজীর চেহারার উপর পতিত হইল; নবীজী (৮:) জাগিয়া গেলেন এবং আবুবকর (রাঃ)কে অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভিনি বলিলেন, আমার জনক-জননী আপনার চরণে উৎসর্গ—আমার পায়ে বিচ্ছু দংশিয়াছে। নবীজী (দঃ) দংশন স্থানে থুথু দিয়া দিলেন; তৎক্ষণাৎ আবুবকর (রাঃ) আরোগ্য লাভ করিলেন। নবীজী (দঃ) ঐ মুহু:র্ভই আবুবকরের জন্ম দোয়া করিলেন—

رَحِمَكَ اللهُ صَدَّ نُتَنِي حِينَ كَذَّ بَنِي النَّاسُ وَنَصَرْتَنِي حِينَ خَذَلَنِي

النَّاسُ وَا مَنْتَ بِي حِيْنَ كَفَرَ بِي النَّاسُ وَا نَسْتَنِي فِي وَحَشَيْنَ

"আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন; তুমি আমাকে বিশ্বাস করিয়াছ
যখন লোকেরা আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, তুমি আমাকে সাহায্য করিয়াছ
যখন লোকেরা আমার সাহায্য ছাড়িয়া দিয়াছে, তুমি আমার প্রতি ঈমান আনিয়াছ
যখন লোকেরা আমাকে অস্বীকার করিয়াছে এবং তুমি আমার সাত্তনা যোগাইয়াছ
আমার উদ্বেক অবস্থায়।" নবীজী (দঃ) আরও দোয়া করিলেন—

اَ لَلَّهُمَّ ا جُعَلُ ا بَا بَكْرِ صَعِيى فِي دَرَ جَنِي فِي الْجَنَّة

"হে আল্লাহ! বেহেশতে আমার শ্রেণীতে আমার সঙ্গে আব্বকরকে রাখিও।" (যোরকানী, ১—৩৩৫)

ভমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফং আমলে অবগত হইলেন যে, কোন কোন লোক ওমর (রাঃ)কে আব্বকর (রাঃ) অপেকা উত্তম বলিয়া থাকে। ৬মর (রাঃ) তংন ক্ষম করিয়া বলিলেন, আব্বকরের তথু এক রাত্তের বা তথু এক দিনের আমল সমগ্র ওমর-পরিবারের সারা জীবনের আমল অপেক্ষা উত্তম। রসুলুলাহ (দঃ) অব্বকর (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া ছৌবগুহার উদ্দেশ্যে রাত্রির অন্ধকারে পথ চলিতেছিলেন। ঐ সময় আব্বকর (রাঃ) কভক্ষণ নবীজীর পেছনে চলেন, আবার কভক্ষণ সমূথে। নবীদ্ধী (দঃ) তাঁহার এইরূপ চলনের প্রতি লক্ষ্য করিলেন এবং বলিলেন, আবুবকর! তুমি এইরূপ চলিতেছ কেন ? আব্বকর (রাঃ) বলিলেন, পেছন হইতে ধাওয়াকারী শক্তর আশস্কা করি তখন আপনার পেছনে চলি, আবার সম্মুখে অপেক্ষমান শক্তর ভর করি তখন আপনার সম্মুখে চলি। নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন; ভূমি কি এই কামনা কর যে, শত্রুর কোন আঘাত আসিলে তাহা আমাকে না লাগিয়া ভোমাকে লাগে? আব্বকর (রাঃ) বলিলেন, যেই আলাহ আপনাকে সত্য দীন প্রদানে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার শপথ করিয়া বলি—উহাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। অতঃপর ওমর (রাঃ) গুহার ভিতরে রাত্রি বেলায় উহার ছিদ্রসমূহ বন্ধ করার পূর্ব্ব বর্ণিত ঘটনাও বিস্তারিতরূপে উল্লেখ করিলেন এবং কসম করিয়া বিদিলেন, ঐ শ্রেণীর শুধু এক রাত্রের আমল গোটা ওমর-পরিবারের সারা জীবনের আমল অপেকা উত্তম। (বেদায়াহ, ৩—১৮০)

একদা ওময় রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনহুর সমুখে আব্বকর রাজিয়াল্লাহ্ন তায়ালা আনহুর আলোচনা হইল। ওমর (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আমি আকাজা রাখি - আমার সারা জীবনের আমল আব্বকরের শুধু একটি রাজ বা শুধু একটি দিনের আমলের সমপরিমাণ গণ্য হয়।

রাত্রটি ত হইল এ রাত্র যে রাত্রে তিনি এবং নবীজী এক সঙ্গে চলিয়া ছৌঃগিরি-গুহার দ্বারে পৌছিলেন। তথায় পৌছিয়া আবৃবকর (রাঃ) নবীদ্বীকে বলিলেন, আপনি গুহায় প্রবেশ করিবেন না আপনার পুর্বেক আমি প্রবেশ করিব; আঘাত পাওয়ার কোন কিছু উহার ভিতরে থাকিলে আমিই পাইব, আপনার আঘাত লাগিবে না। সেমতে আবুবকর গুহায় প্রবেশ করিয়া উহাকে পরিষার করিলেন; উহার ভিতরে চতুর্দ্দিকে ছিদ্র দেখিতে পাইলেন, তাঁহার একখানা অতি-রিজ লুঙ্গি ছিল, সেই লুজিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিত্তগুলির মুখ বন্ধ করিলেন; তুইটি ছিল্ল উন্মুক্ত থাকিল; কাপড় শেষ হইয়া গিয়াছে; ঐ ছিল্ল ছুইটি ছুই পায়ে বন্ধ করিয়া রমুলুলাহ (দঃ)কে প্রবেশের আহ্বান জানাইদেন। রমুলুলাহ (দঃ) প্রবেশ করিলেন এবং আবুবকরের কোলে মাথা রাখিয়া শয়ন করিলেন। ছিদ্র হইতে তাঁহার পায়ে দংশন লাগিল, কিন্তু রস্ত্লুলাহ ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লামের ঘুম ভাঙ্গার ভয়ে আবৃবকর একটুও নড়িলেন না। তাঁহার অঞা ফোটা নবীজীর চেহারায় পতিত হইল; নবীজী জাএত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে আবুবকর ? তিনি বলিলেন, দংশন লাগিয়াছে—আমার জনক-জননী আপনার চরণে উৎসর্গ। রস্থলুলাহ (দঃ) দংশন স্থানে থুথু দিলেন তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হইয়া গেল, কিন্তু আব্বকর রাজিয়ালান্ত ভায়ালা আনহুর শেষ জীবনে সেই বিষের ক্রিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং মৃত্যুর কারণ হইল (ফলে তিনি নবীঞ্জীর জন্ম শহীদ হওয়ার মর্ত্তবা লাভ করিলেন)। .....(মেশকাত শরীফ ৫৫৬)

উল্লেখিত তথ্য ওমর রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনহুর ভাবাবেগ নহে, বাস্তব সভাই বটে: স্বয়ং নবী (দঃ)ও এরপই বলিয়াছেন।

হাদীছ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা অতি উজ্জ্বল চাঁদনি রাজ্যে রস্থল্লাহ (দঃ) আমার ক্রোড়ে হেলান দেওয়া ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আকাশের অগণিত নক্ষত্র সংখ্যার পরিমাণে কোন ব্যক্তির নেক্ বা ছওয়াব আছে কি ? রস্থল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হাঁ—আছে, ওমর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে আব্বকরের নেক্সমূহের পরিমাণ কি ? রস্থল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আব্বকরের একটি নেক ওমরের সারা জীবনের সমস্ত নেকসমূহের সমান। (মেশকাত ৫৬০)

গিরিগুহায় অসীম সাহসের পরিচয়ঃ

শক্রদল নবীন্ধীর গৃহে এবং আব্ৰকরের গৃহে তাঁহাদেরকে না পাইয়া ব্যাপার ব্ঝিতে তাহাদের বাকি থাকিল না এবং ব্যবস্থা অবলম্বনেও তাহারা মোটেই বিলম্ব করিল না। অবিলম্বে তাহারা তাঁহাদের থোঁজে চতুর্দিকে ছুটিয়া পড়িল। বিশেষতঃ সেই যুগে একটি বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায় মুপ্রসিদ্ধ ছিল যাহাদিগকে "কায়েক"

বলা হইত। পদ-চিত্রের পরিচয়, উহার আবিষ্কার এবং উহার অনুসরণে ঐ সম্প্রদায় অসাধারণ পঢ়ু হইত। ঐ সম্প্রদায়ের বিশেষজ্ঞদেরকে নবীন্ধী ও আব্বকরের গস্তব্যস্থানের খোঁজে লাগাইয়া দেওয়া হইল প্রত্যেক দিকে। ছৌর পবর্ব তের দিকে যে দল চলিয়া ছিল ভাহারা ভাঁহাদের পদ চিহ্ন আবিষ্কার করিতে এবং উহার অনুসরণ করিতে দক্ষম হইল। ভাহারা সেই স্ব্র ধরিয়া চলিতে চলিতে ছৌর-গিরিগুহার দ্বারে যাইয়া উপনীত হইল। (যোরকানী, ১—৩৩০)।

সম্মুখে আর কোন পদ-চিফের নিদর্শন না দেখিয়া তাহারা ধারণাও করিল, হয়ত এই গুহার ভিতরই আসামীরা লুকাইয়া রহিয়াছে। তাই তাহারা তথায় থামিয়া গেল এবং আনাগোনা করিতে লাগিল। এমনকি গুহাভান্তর হইতে আব্বকর (রাঃ) তাহাদেরকে দেখিতে ছিলেন। আব্বকর বিচলিত হইয়া পড়িলেন; বলিলেন, ইয়া রম্বলুলাহ। এখন উপায় কি । প্রাণঘাতি শক্রদল নিজেদের পায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া তাকাইলেই ত আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিবে—তখন যে, কি অবস্থা হইবে তাহাত বলিতে হইবে না। এ সময় নবীজী মোস্তকা ছালালাহ আলাইহে অসালামের ভূমিকা অতি অসাধারণ ও অতুলনীয় ছিল।

অশিক্ষিত শক্রবা নবীজীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করিয়াছিল; শিক্ষিত শক্র খৃষ্টানরা ভদপেক্ষা অধিক তীক্ষ্ণ অস্ত্র—কলম ধারন করিয়া নবীজীর স্থনাম-সুখ্যাতি ও কৃতিত্বের উপর কালিমা লেপনে তাহাদের স্বর্থ ময় শিক্ষা ও কৌশল ব্যয় করিয়াছে। এরপ একজন স্থনামধ্য শক্র 'মারগোলিয়ও'ও নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের আলোচ্য ভূমিকার প্রশংসামুখর হইয়া লিখিতে বাধ্য হইয়াছে যে, "মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লাম)— চরম বিপদের সময় ঘাঁহার মানসিক বল স্বর্থাপেক্ষা উত্তমরূপে বিকশিত হইত, তিনি যে, (এই মুহুর্ত্তে) বিশেষ ধীরতা ও সাহসের সহিত কাজ করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

মারগোলিয়থ গোষ্ঠি সভ্যের দারে পৌছিয়া ঘাইতে সক্ষম হইত যদি তাহারা আর একটু গবেষণা করিত যে—এই অদম্য মানসিক বল, এই অসীম সাহস, এই অটল ধৈর্ঘা এবং বিপদের চরম ভীষণতা ও ভয়ড়রের মুখে উক্ত গুণাবলীর পরম বিকাশ ইহার মূল কোথায় ?

হযরত মোহাম্মদ মোন্তফ। (দঃ) আলার সত্য নবী, তিনি সত্যের অকৃত্রিম সেবক, বিশ্বাসের স্বর্গীয় আদর্শ। তিনি আপন হাদয়ে আলাহকে এমনভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ভিতরে বাহিরে সত্যের তেজ ও আলাহতে বিশ্বাস ও নির্ভরের অন্নভৃতি এমনভাবে গাঁথিয়াছিলেন বে, ছনিয়ার কোন বিভীষিকা, ভীষণ হইতে ভীষণতর কোন বিপদ এক মৃহুর্জের জন্মও তাঁহার স্থপ্রস্থ মহান হাদয়কে বিচলিত করিতে পারিত না, তাঁহার ধীরস্থিরতা সর্বদা অটুট থাকিত।

আলোচ্য ঘটনায় নবীজী মোতফার যে ভূমিকা ছিল তাহাই উল্লেখিত দাবীর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ঐ বিভীষিকা ও মহাসন্তটের চরম মৃহুর্ত্তে যখন আব্বকরের স্থায় মামুষও বিহ্বল বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—হায়। কি অবস্থা হইবে। শক্রদল নিজেদের পায়ের দিকে হুক্যু করিলেই আমাদেরকে দেখিয়া ফেলিবে। এইরপ পরিস্থিতিতে যাহারা শুধু মামুষ তাহারা কি ব্যাকুল না হইয়া পারে ! নিভ্ত শুহার মধ্যে মাত্র গৃইটি মামুষ। পলায়নের কোন পথ নাই, মৃক্তির আশা নাই, ঘাতকদল গুহার মুখে দাঁড়েইয়া আছে—মৃত্যু একরূপ অবধারিত। কিন্তু সেখানেও নবীজী মোস্তফা (দঃ) সমৃজের স্থায় প্রশস্ত ও গভীর, পর্ব্বতের স্থায় শ্বির ও অটল। বিন্দুমাত্র ব্যাকুলতা নাই, হতাশা নাই; আছে শুধু আল্লার করণার আশা, রহমতের বিশ্বাস এবং আল্লার উপর দৃঢ় নির্ভর। প্রশান্ত চিতে নবীজী মোস্তফা ছাল্লালান্ত আলাইহে অসালাম আব্বকর (রাঃ)কে সান্তনা দিয়া বলিলেন, "চিন্তা করিও না, অধীর হইও না; নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।" শুধু এতট্কের উপর ক্ষান্ত না হইয়া আরও বলিলেন, "যেই ছুই জনের তৃতীয় হঙ্গী থাকেন আল্লাহ সেই ছুই জনের তৃতীয় হঙ্গী থাকেন আল্লাহ সেই ছুই জনের তৃতীয় হঙ্গী থাকেন আল্লাহ সেই ছুই জনের কিরাপত্যা সম্পর্তেক কি ধারণা কর।"

عن ا بى بكرر رضى الله عنه ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَا نَّا فِي الْغَارِ لَوْا نَّ اَ حَدَهُمْ قَالَ قَالَ قَالَ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) আব্বকর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন; যখন আমরা (হিজরতের পথে ছৌর পর্বতের) গুহায় ছিলাম, তখন আমি নবী ছাল্লাল্লাল্ড আলাইহে অসাল্লামের নিকট আশঙ্কা প্রকাশ করিলাম যে, শক্রগণ (আমাদের খোঁজে গুহার মুখ পর্যান্ত পৌছিয়া গিয়াছে, এখন তাহাদের কেই যদি নিজ পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে তবেই আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিবে। এত্ছুবণে হ্যরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, (এইরূপ কথা মুখেও আনিও না।) হে আব্বকর। ঐ ত্ই ব্যক্তির অবস্থা কিরূপ মনে কর (যাহাদের পক্ষে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সাহায়্য সহায়তা প্রতি মুহুর্তে বিভ্যমান রহিয়াছে যেন) আল্লাহ স্বয়ং এই তুইজনের তৃতীয় সাখী।

আরও অধিক আশ্চর্য্যের বিষয়—এই ঘোরতর সঙ্কট সময়েও নবীন্ধী মোস্তফা (দঃ) গুহার ভিতরে নামাযে মগ্ন ছিলেন। তায়েফের ঘটনায়ও বলঃ হইয়াছে, বিপদ-সন্ধ্ব ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নবীন্ধীর সান্তনা ও শান্তি লাভের একমাত্র অবলম্বন ছিল নামায। তাই গিরিগুহার সঙ্কটময় সময়—যথন ঘাতকদল গুহার মূখে আনাগোনা করিতেছিল তখনও নবীজী মোস্তফা (দঃ) নামাযে মগ্ন ছিলেন। (যোরকানী, ১—৩৩৬)

গিরিগুহার সেই ভয়ন্বর মুহুর্ত্তে নবীজী মোস্তফা (দঃ) মানুষের জন্ম সান্ত্রনা লাভের এক চরম ভরদা রাখিয়া গিয়াছেন, এক কৃলহীন প্রশস্ত আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আল্লার করুণার উপর এমন একান্তিক নির্ভরতার দৃষ্টান্ত আর কোথাও মিলিবে কি ? আল্লাহ তায়ালার করুণা হইতে কোন অবস্থাতেই নিরাশ হওয়া চাইনা—ইহার অমর দৃষ্টান্ত ও চিরস্মরণীয় আদর্শ স্থাপন করিলেন নবীজী ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অদাল্লাম গিরিগুহার সন্তুর্তে। আল্লাহ তায়ালাও বলিয়াছেন—

لا تَقْنَطُوا مِن رَّحُمَّ اللَّه

"আল্লার করুণা হইতে নিরাশ হইও না!"

নবীজী মোন্ডফার বুক ভরা আশা ও বিশ্বাস ছিল—সেই মুহুর্ত্তেই আলাহ তায়ালার করুণা লাভের; কার্য্যতঃ হইলও তাহাই। আলাহ তায়ালা তথা হইতে ঘাতকদলের ফিরিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন; অস্ত্রের বা ভূত-প্রেতের ভয় দেখাইয়া নয়, ঝড়-তুফান বা ভূমিকম্পের কাও ঘটাইয়া নয়; আলার কুররতের লিলায় নিজেদের ধারণা ত্যাগে বাধ্য হইয়া এবং উহার বিপরীত বিশ্বাসে ভ সিয়া গিয়া শত্রু দল ঐ স্থান ভ্যাগ করিল, শুধু তাহাই নয় বরং থোঁজাথোঁজির অভিযানই ত্যাগ করিয়া তাহারা ব্যর্তা বরণ করিয়া নিল। এইভাবে আলাহ তায়ালা তাহার প্রিয় ইমুলকে প্রাণঘাতি পাষ্ওদিগের কবল হইতে রক্ষা করিলেন।

## গিরিগুহায় আলাহ তায়ালার সাহায্য ঃ

নবীন্ধী মোন্তফা (দঃ) এবং আব্বকর (রাঃ) রাত্রির আরম্ভদিকেই গুহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া গিয়াছেন। তথায় কাফেরদের পৌছিবার পুর্বে অনতিবিলম্বেই কুদরতে-এলাহী তথায় কতিপয় অতি দাধারণ, কিন্তু সূল্ম কৌশলের ব্যবস্থা করিল। গুহার মুখে "রাআছ" নামক এক প্রকার দাধারণ গাছ জ্লিল, উহার শাখাগুলি গুহামুখে ঝুকিয়া পড়িল। আর তথায় মাকড়দা জাল বুনিয়া দিল এবং এক জ্বোড়া জংলা কব্তরও দেখানে বাদা বানাইয়া ডিম পারিল।

অমুসদ্ধানীদল গুহামুখে পৌছিয়া তথায় কিছু সময় আনাগোনা করিল, এমনকি তাহাদের কেহ কেহ ঐ গুহার মধ্যে তাহাদের আসামী পালাইবার সম্ভাবনাও প্রকাশ করিল, কিন্তু তথায় মাকড়সার জাল এবং কব্তরের বাসা দৃষ্টে শেষ পর্যান্ত তাহারা ভাবিল, এই গুহায় নিশ্চয় কোন লোক প্রবেশ করে নাই, নত্বা মাকড়সার এইরূপ অক্ষত জাল থাকিত না এবং এইরূপভাবে বব্তরের বাসাও থাকিত না।

এই সব ভাবিয়া চিস্তিয়া তাহারা আর গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল না, খোঁজোখোঁজিও করিল না—তথা হইতে প্রভ্যাবর্ত্তন করিল।

আলাহ তায়ালার কী কুদরত। একেবারে সাধারণ এবং নাজুক ও তুর্বল উপকরণ দারা তিনি এমন তুর্ধ শত্রুদিগের সমুদয় অপচেষ্টাকে বন্ধ করিয়া দিলেন, ভয়াবহ অভিযানকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন। ঘটনা প্রবাহের আশ্চর্যান্ত্রনক সীনকে আলাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে কি স্থন্দর ভঙ্গিনায় বর্ণনা করিয়াছেন।

إِلَّا تَنْصُرُوهُ لَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِنْ اَخْرَجُهُ الَّذِيْنَ كَغَرُوا ثَانِي اثْلَاكُ اثْلَاكُ اللَّهُ الْأَخْرَنُ اللَّهَ اللَّهَ مَعَلَا اللَّهَ مَعَلًا اللَّهُ الْأَخْرَلُ اللَّهُ مَعَلًا اللَّهُ مَعَلًا اللَّهُ مَعَلًا اللَّهُ مَعَلًا اللّهُ مَعَلًا اللَّهُ مَعَلًا اللّهُ مَعَلًا اللّهُ اللّهُ مَعَلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَعَلًا كَامَةً اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

"আলার রম্বন্তে ভামরা যদি সাহায্য না কর, তব্ও আলার সাহায্য তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে। (উহার দৃষ্টান্ত দেখ—) যখন কাফেরগোষ্টি তাঁহাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করিল তখন তিনি শুধু ছইজনের একজন ছিলেন (তৃতীয় কোন বাহ্যিক সঙ্গী তাঁহার ছিল না। কি করুণ দৃগ্য ছিল—!) যখন তাঁহারা ছইজন গিরিগুহায় আশ্রায় নিলেন। (আলার প্রতি কী দৃঢ় প্রতায় ছিল রম্বলের!) যখন তিনি (এক বিতীষিকাপুর্ণ ভয়য়র মূহুর্ত্তে) নিজ সঙ্গীকে বলিতেছিলেন, "চিন্তা করিও না, অধীর হইও না; নিশ্চর আলাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।" সঙ্গে সঙ্গে আলাহ তাঁহার উপর শান্তি ও ধীরন্থিরতা বর্ষণ করিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে বিভিন্ন এমন বাহিনী নিয়োগ করিলেন যাঁহাদেরকে তোমরা দেখ না, যাহার প্রতি কেই লক্ষ্যও করেনা। আর কাফেরদের (সিদ্ধান্ত — নবীজীকে হত্যা করিবে সেই) কথাকে আলাহ হেয় নিচ তথা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। আলার (সিদ্ধান্ত — নবীজী অক্ষত থাকিবেন সেই) কথাই উপরে তথা বলবৎ থাকিল। আলাহ সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার কৌশল অসীম।

( ১০ পা: ১২ কঃ )

বিশেষ দ্রষ্টবা ঃ—উল্লেখিত আয়াতের "এ দুর্ন- জুন্দ" শব্দটি বঙ্বচন ; একবচন হইল "এই জুন্দ" যাগারা অর্থ "বাহিনী"। বহুবচন দ্বারা নিশ্চয় বিভিন্ন বাহিনী উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। ফেরেশতা বাহিনীর সাহায্যত তথায় ছিলই— যাঁহাদিগকে কেহ দেখে না; আর মাকড্সা ও কব্তর যাহা সামাশ্য ও সাধারণ বস্তু হিসাবে কেই উহার প্রতি লক্ষ্য করে না। কিন্তু ঐ ক্যেত্র উহাদের দ্বারা যেই সাহায্য

হইয়াছে যে, শক্রনল তথা হইতে চলিয়া গিয়াছে—এই সাহায্য ত সশস্ত্র মানুষ দারাও কঠিন ছিল। স্মৃতরাং মাকড়দা এবং কবৃতরও ঐ স্থানে নবীদ্ধীর সাহায্যকারী বাহিনীর মধ্যে শামিল বলিয়া গণ্য হইবে।\*

#### গিরিগুছায় পানাছারের ব্যবস্থাঃ

গৃহ ত্যাগের প্রাক্তালে আবৃবকর রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনত্তর পরিবার বিশেষতঃ তাঁহার কক্ষা আস্মা (রাঃ) নবীজী ও আবৃবকরের জন্ম উপস্থিত সহজ্ঞ সামান্ত কিছু পাথেয় তৈরী করিয়া একটি থলিয়ায় ভরিয়া দিয়া ছিলেন, ছোট একটি মশকও প নি ভরিয়া দিয়া ছিলেন। থলিয়া ও মশকের মুখ বাঁধিবার দড়ি পাওয়া ঘাইতে ছিলনা; তাড়াল্ড়ার মধ্যে আস্মা (রাঃ) স্বীয় কমরবন্দ চিরিয়া এক খণ্ড নিজের জন্ম রাখিলেন অপর খণ্ড থলিয়া ও মশকের মুখ বাঁধিতে ব্যয় করিয়া দিলেন। (বোরকানী, ১—৩২৮)

এতন্তির পিরিগুহায় থাকাকালে খাল লাভের অল্ল একটি ব্যবস্থাও আবৃবকর (রাঃ) করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার একজন মৃক্ত ও অতি ভক্ত ঈমানদার গোলাম ছিল—আমের ইবনে-ফোহায়রা (রাঃ); তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে মদিনায় যাইবেন, কিন্তু এখনও তিনি আবৃবকর রাজিয়ালাল তায়ালা আনহুর গৃহেই অবস্থান করেন। তিনি আবৃবকরের মেষপাল চরাইয়া থাকেন। পূবর্ব নির্দ্ধারণ অনুযায়ী তিনি তাঁহার মেষগুলা চগাইতে চরাইতে সন্ধাবেলা ঐ গুহারনিকটে নিয়া যাইতেন এবং রজনীর মন্ধকারে ছধ দোহাইয়া দিয়া আসিতেন। নবীজী (দঃ) এবং আবৃবকর (রাঃ) ঐ ছগ্ধ পানে রাত্র ও দিন কাটাইতেন; গুহায় অবস্থানের তিন দিনের প্রতি দিনই তিনি ঐক্রপ করিতেন।

### কোরেশদের থবরাথবর গুছায় পৌছিবার ব্যবস্থা :

গুণা হইতে বাহির হইয়া মদিনা যাত্রা করিতে বিশেষ বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন এবং সতর্কতার জন্ম মক্কাবাসীদের পরিবল্পনা-সঙ্কল্প ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে অবগত থাকা আবশ্যক, নতুবা বাহির হইবার সুযোগ-সুবিধা কিভাবে নিরূপণ করা ইইবে ?

<sup>•</sup> সমালোচনা ঃ— যোন্তকা-চরিত গ্রন্থে মাকড়দার ঘটনাকে অগত্যা স্থীকার করা হইরাছে, কিন্তু স্বাভাবিক ও মাম্কীরূপে। বলা হইরাছে—মাকড়দা ত্নিয়াময় জাল বুনিয়া বেড়াইতে পারে, এথানে পারিবেনা কেন? আর কব্তরের ঘটনাকে অপ্রমাণিক প্রচলিত গরা বলিয়া প্রকাশ করা হইরাছে এবং অবিযাক্ত আথ্যা দেওয়া হইরাছে।

বস্তত: অবাতাবিক—নতীর মোজেবাকেও স্বীকার না করার ভূতের আচরেই এই সব প্রকাশ। নতুবা মোজকা-চরিত সহ সর্বভরের সঙ্গলনেই যে সব সীরত বা চরিত-গল্পাবলী হইতি শত শত বর্ণনা সংগ্রহ করা হইরাছে এবং হইয়া থাকে সেইরপ সব গ্রন্থাবলীভেই মাকড়দা ও কর্তর উভয়ের ঘটনাই বর্ণিত আছে এবং অস্বাভাবিক ঘটনার্গেই উল্লেখ হইরাছে।

আব্বকর (রাঃ) এই প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ছিলেন আবহুল্লাহ (রাঃ), তিনি ছিলেন অত্যন্ত চালাক-চতুর, গভীর জ্ঞানী ও স্ক্ল্ম কৌশলী যুবক। তিনি দারাদিন মকায় থেঁাজ করিয়া বেড়াইতেন—নবীজী (দঃ) এবং আব্বকর (রাঃ) সম্পর্কে কোথায় কি আলোচনা হইতেছে, কি সঙ্কল্ল-পরিকল্লনা করা হইতেছে। সকল প্রকার সংবাদ ও তথ্য অবগত হইয়া তিনি রজনীর গভীর অন্ধকারে ছৌরগুহায় আসিতেন এবং সব তথ্য ও সংবাদ নবী (দঃ) ও আব্বকর (রাঃ) সমীপে ব্যক্ত করিতেন। তিনি গুহার ভিতরেই রাত্রি যাপন করিতেন, কিন্তু প্রভাতে আলো ছড়াইবার পূবেব'ই অন্ধকারের মধ্যে তিনি মকা নগরে প্রভাবর্তন করিতেন; যেন তিনি নগরেই রাত্র কাটাইয়াছেন। কেহ যেন ভাবিতেও না পারে যে, রাত্রে তিনি অন্থ্য কোথাও গিয়াছিলেন। এইভাবে প্রতিদিন তিনি সমুদ্য তথ্য ও সংবাদ মকা নগরী হইতে গুহায় সরবরাহ করিয়া থাকিতেন।

#### যান-বাছনের ব্যবস্থা ঃ

মক্কা নগরী হইতে ছৌরগুহা পর্যাস্ত ত নবী (দঃ) ও আব্বকর (রাঃ) পদব্রজেই আসিয়াছিলেন। গুহা হইতে মদিনা গমন ত বাহন ব্যতিরেকে সম্ভব হইবে না, তাই আব্বকর (রাঃ) উহারও সুব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

নবীজী (দঃ) মোদসমানদিগকে মদিনায় হিজরত করার জন্ম ব্যাপকভাবে উংস্কুক করিয়া তুলিতেছেন, আবার আব্বকর (রাঃ)কে অপেক্ষা করিতে বলিতেছেন। এই সব ইঙ্গিতে আব্বকর (রাঃ) চার মাস পূবেব ই উত্তম ছইটি উট সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; উট্ছয়কে ভালভাবে ঘাস-পাতা খাওয়াইয়া মোটা-ভাজা শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছিলেন।

পাবর্ব তা মরু অঞ্জেল দ্র দেশের পথ চলা কঠিন কাজ; দিক ও পথ নির্বর করা ছরুহ ব্যাপার; উহার জন্ম বিশেষজ্ঞ পারদর্শী লোক আছে। ঐরপ অঞ্জেল কাফেলা চলার জন্ম সেই লোকের বিশেষ প্রয়োজন। বাড়ী হইতে যাত্রার অনেক প্রেই আব্বকর (রাঃ) দেইরূপ একজন অতি পারদর্শী লোককে সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার নাম ছিল আবহুল্লাহ-ইবনে-ওরায়কীৎ; দে তখন ত কাফের ছিলই পরেও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু খাটা ব্যবসায়ীর ধর্ম এবং যুগের বৈশিষ্ট্য হিসাবে আব্বকর (রাঃ) এবং নবীজী (দঃ) উভরই তাহাকে নির্ভরশীল গণ্য করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্যান্ত সেপ্রি নির্ভরশীল হওয়ার উত্তম পরিচয়ই দিয়াছে। আব্বকর (রাঃ) হিজ্বতের জন্ম তৈরী উটল্বয় ঐব্যক্তির নিকট অর্পন করিয়া রাখিলেন এবং তাহাদের পরিকল্পনা মতে তাহাকে বলিয়া দিলেন, (যাত্রা করার বুধবার দিবাগত রাত্রির পরবর্ত্তী)

তিন রাত্রি অভিবাহিত হওয়ার পর উটদ্বয় লইয়া তুমি ছৌরপবর্ব ত গুহার নিকটে যাইবে। সেমতে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রি, শুক্রবার দিবাগত রাত্রি এবং শনিবার দিবাগত রাত্রি অভিবাহিত হইয়া গেলে রবিবার প্রভাতের দিকে সে উটদ্বয় লইয়া ছৌর পর্বত এলাকায় পৌছিল এবং রবিবার দিনটা অভিবাহিত হইয়া সোমবারের রাত্র আরস্তে নিস্তর্ধতা নামিয়া আসিলে সে উট্দ্বয়কে ছৌরগিরিগুহার দারে উপস্থিত করিল।

ণিরিগুছা ছইতে মদিনার পানে :

নবীজী (দঃ) ও আবুবকর (রাঃ) বৃহস্পভিবার (দিনের পুকর্) রাত্রে গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন; আজ রবিবার চতুর্থ দিন অভিবাহিত হইয়াছে। মকার কাফেররা তাহাদের সাধামতে খোঁজাখোঁজি করিয়া নিরাশ হইয়াছে। এখন তাহারা ভাবিয়াছে, শিকার আমাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তাই ভাহারা পথে-ঘাটে খোঁজ করা হইতে ক্ষাস্ত ও নিবৃত্ত। নবীজী (দঃ) ও আবৃবকর (রাঃ) গিরিগুহায় তিনটি রাত্র তিনটি দিন লুকাইয়া থাকার বস্ত এই সুযোগের অপেক্ষায়ই সহা করিয়া ছিলেন। ভাঁহাদের পরিকল্পনার সঠিক ফল ফলিয়াছে, ভাই আজ রবিবার দিবাগত সোমবার রাত্রের অন্ধকার নামিয়া আদিলে তাঁহারা গিরিগুহা হইতে বাহির হইয়া মদিনার পানে যাতা করিলেন। আবুবকর রাজিয়াল্লাভ তায়ালা আনত্র মুক্ত দাদ আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ) পূবর নির্দ্ধারণ অমুযায়ী সময় মতে উপস্থিত হইয়াছেন; খেদমত ও সেবার জন্ম তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। নবীজী (দঃ), আবুবকর (রাঃ), আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ) এবং পথ-প্রদর্শক আবছ্লাহ—এই চারজনের ক্ষুত্র কাফেলা মদিনার পানে যাত্রা করিল। নবীজী (দঃ) একা একটি উটের উপর, আবুবকর (রাঃ) ও মামের (রাঃ) একত্রে অপর উটটির উপর, আর আবহুলাহ ভাহার নিজস্ব ব্যবস্থায় পথ চলা আরম্ভ হইল। মক্কা-মদিনার পথিকরা সাধারণতঃ যে পথ দিয়া যাভায়াত করে সে পথে চলা মোটেই নিরাপদ নহে, ভাই পথপ্রদর্শক আবহুল্লাহ কাফেলা লইয়া লোহিত সাগরের উপকৃনীয় পথে অগ্রদর হইতে লাগিল।\*

<sup>\*</sup> নবীজীর হিজরত পথের বিশ্রামাগার বা মঞ্জিলগুলি বর্ত্তমানে অপরিচিত। উহার মধ্যে বাবেগ' নামক ছানটি অবশ্য দেই মহাবাত্রার পথের আংশিক সন্ধান প্রদান করে। রাবেগ ছানটি বর্ত্তমান মঞ্জু-মদিনার পথেও একটি প্রদিদ্ধ মঞ্জিল। তথা হইতে লোহিত সাগরের আবহারা পরিদৃষ্ট হয়। বেই যুগে মঞ্জা-মদিনার নগর-নগরীতে মংস দেখা ঘাইত না তথনও রাবেগ মঞ্জিলে মংস উপভোগ করা বাইত; যদকেশ বাংলাদেশী হাজীগণ মঞ্জা-মদিনার পথে রাবেগ মঞ্জিলের অপেকার তাকাইয়া থাকিতেন।

ছিজরত প্রসঙ্গে চিরস্মরণীয় ব্যক্তিবর্গ ঃ

জগতে কোন মহৎ কার্য্য সমাধা করিবার আয়োজন পর্বের্থাহার উপর উহার ভার ন্যস্ত হয় আল্লাহ তায়ালা তাঁহার জক্ম যোগ্য সহচর ও সহকর্মী মনোনীত করিয়া থাকেন। ইসলামের গৌরব ও উন্নতি সাধণের প্রত্যেক অধ্যায়ে রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের ভূমিকা এই সত্যের উজ্জ্বল নমুনা।

ইসলামের শুধু রক্ষাই নহে, বরং চরম উন্নতির সোপান ছিল মদিনায় হিজ্বত।
এই মহান হিজ্বতের আয়োজনকে যাঁহারা ধৈর্য্য, সাহস, ত্রদর্শিতা, আত্মত্যাগ ও
স্ফোশলের সহিত এবং জীবনের উপর ঝুঁকি লইয়া নীরবে নীরবে সফল ও অসম্ভব
করিয়া তুলিয়া ছিলেন তাঁহাদের নাম ইসলামের ইতিহাসে এবং মোসলেম জাতির
অদয়-কোঠে চিরস্মরনীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ--

(১) আবৃবকর (রাঃ)—তিনি সর্বাদা সর্বক্ষেত্রে ইনলামের জন্ম, সভ্যের জন্ম, হযরত মোহাম্মদ মোস্তকা ছাল্লাল্য আলাইহে অনাল্লামের জন্ম নিজের জান-মাল সর্ব্বে ত্যাগ করিয়া থাকিতেনই। তাঁহার ক্যায় অমুরক্ত স্থল্যদ ভক্ত জগতে হল্ । হিজ্বরত আয়োজনে এবং এই মহাযাত্রাকে সফল করিয়া তুলিতে তাঁহার ত্যাগ ও দান ছিল অপরিসীম। প্রাণের তুলালী কিশোরী আয়েশা এবং সন্তান সন্তাবা তরুণী কন্মা আস্মা সহ স্বজনকে কোরেশ শত্রুদের মধ্যে ফেলিয়া নিজে মৃত্যুর বিভিষীকা-সমুদ্রে কাঁপি দিলেন। মক্কা হইতে মদিনায় পরিবহণের ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই সম্পন্ন করিয়া রাখিলেন—চার মাদ পূর্বেই তুইটি উট ক্রেয় করিয়া পোষণ করিশ্রেন।

# নবাজার একটি মহান আদর্শ ঃ

আব্বকর (রাঃ) পরিবহণ উদ্দেশ্যে নিজের জন্ম একটি এবং নবীজীর জন্ম একটি—ছইটি উট চার মাস পূর্বে ক্রেয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। নবীজী (দঃ) হিজরতের অনুমতি লাভ আব্বকরের গোচরে আনিলে তিনি বলিলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসর্গ—এই বাহনছয়ের একটি আপনি গ্রহণ করুন। নবীজী (দঃ) বলিলেন, মূল্য দানে আমি এই উট গ্রহণ করিতে পারি অম্প্রধায় নহে। নেতা, হাদী ও জাতির পরিচালক হওয়ার জন্ম কত বড় মহান আদর্শ। যে, নিজকে ভক্তগণের আর্থিক প্রভাব হইতে অতি সাবধানে মুক্ত রাখিবে, অপর দিকে নিজের জন্ম কোন ভক্তের উপর আর্থিক চাপ ফেলিবে না। কত মূল্যবান শিকা ও মহান আদর্শ ছিল ইহা।

আয়েশা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে—আবুবকর রাজিয়ালাত তায়ালা আনত্ত ইস্পামের জন্ম বিভিন্ন প্রয়োজনে চলিশ হাযার দেরহাম বায় করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সব ব্যয় নবীজী (দঃ) সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এহেন ভক্তের দানও এইরপ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নবীজী (দঃ) এড়াইয়া চলিয়াছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যাস্ত নবীজী মোন্ডফা (দঃ) এই আদর্শই দেখাইয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন। আয়েশা (ঝঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—"মৃত্যুর পূর্বে নবী (দঃ) নিজ পরিবারের আহার যোগাইতে নিজের লোহবর্দ্ম এক ইহুদীর নিকট বন্ধক রাখিয়া ( ফুই বা ) তিন মণ খাছ্য তাহার হইতে বাকি ক্রয় করিয়াছিলেন। এমনকি নবীজীর মৃত্যু সময় তাঁহার সেই লোহবর্দ্ম ঐ ইহুদীর নিকট বন্ধক অবস্থায় ছিল (বোখারী শরীফ ৬৪১ পঃ)।

অর্থিক অন্টনে নবী (দঃ) ভক্তবৃদ্দ ছাহাবীগণের নিকট হইতে ধার লইতে পারিতেন বা তাঁহাদের কাহারও নিকট হইতে ঐ থাতা ধারে ক্রয় করিতে পারিতেন সে ক্লেত্রে লোহবর্দ্ম বন্ধক রাখিতে হইত না। কিন্তু নবীজী মোস্তফা (দঃ) তাহা করেন নাই, এমনকি ভক্তবৃদ্দকে তাঁহার এইরূপ অন্টন জ্ঞাতও হইতে দেন নাই; মৃত্যুদ্ধ্যায়ও এই আদর্শ হইতে তিনি বিচ্যুত্ত হন নাই। নবী (দঃ) ভাবিয়াছেন, ভন্তবৃদ্দ তাঁহার এই অন্টন বুঝিতে পারিলে তাঁহারা ব্যস্ত হইবে— উহা পূরণ না করিয়া ক্লান্ত হইবে না এবং কাহারও উপর ভাহা অতিরিক্ত বেঝা হইতে পারে। এমনকি ধারে ক্রয় করিতেও এক ইন্তুদীর নিকট গিয়াছেন এবং বন্ধক রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন; কোন ভক্তের নিকট হইতে ধারে ক্রয় করেন নাই। কারণ, কোন ভক্তে এই ক্লেত্রে মূল্য গ্রহণ করিবে না, অথচ ইহা তাঁহার পক্ষে বোঝা হইতে পারে। কী অতুলনীয় আদর্শ ছিল নবীজীর। চিরজীবন তিনি এই শ্রেণীর সোনালী আদর্শেরই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন স্থীয় কার্য্যের মাধ্যমে— শুধু বচনে নয়।

আলোচা উটটি চারশত দেরহামে আব্বকর (রাঃ) ক্রয় করিয়া ছিলেন; নবীজী মোস্তফা (দঃ) দেই ম্লোই উহা গ্রহণ করিলেন। এই উটটি নবীজীর অবশিষ্ট জীবনে কাছ eয়া" বা "জাদ্আ" নামের বাহন ছিল, অনেক আলৌকিক ঘটনা উহার সহিত বিজ্ঞ । নবীজীর তিরোধানের পরও উহা জীবিত ছিল, অংশ্য কেহ উহাকে ব্যবহার করিত না, মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করিয়া বেড়াইত, খলীফা আব্বকরের আমলে উহার মৃত্যু ঘটে। (যোরকানী, ১—৩২৮)

নবীজী (দঃ) এবং আব্বকর (রাঃ) রাত্তিবেলা গৃহ হইতে বাহির হইয়া পদত্রজেই ছৌর পর্বত পর্যান্ত পৌছিয়াছিলেন, এমনকি পায়ে জুতাও ছিল না। নবীজী মোস্তফা (দঃ) প্রস্থরময় পার্বে তা পথে খালি-পায়ে চলায় তাঁহার পদ্দর রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল। আব্বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, গুহায় পৌছিয়া চরণয়ুগলের রক্তধারা দৃষ্টে আমি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলাম।

ছোর পর্বং এক মাইলের অধিক উচু; নবীজী (দঃ) হাঁটিয়া তাঁহার অভ্যধিক ক্লান্তি নিশ্চয় আসিয়াছে, তত্পরি চরণয়ুগুলের ঐ অবস্থা, তাই পর্বতারোয়নে নবীদ্ধী (দঃ) স্থানবিশেষে অপারগ ইইয়া পড়িতেন। ঐ অবস্থায় আব্বকর (রাঃ)
নবীদ্ধী (দঃ)কে স্বীয় কাঁধে বহন করিয়া সংমুখে অগ্রসর ইইতে সাহায্য করিতেন।
নবীদ্ধী মোস্তফা (দঃ)কে ঘোড়া, উট, থচ্চর এবং গাধাও বহন করিয়াছে এবং তাঁহার
প্রত্যেকটি বাহনই সেই বদৌলতে নিজ নিজ শ্রেণী ও জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠছা লাভ
করিয়াছে। তদ্রপ আব্বকর (রাঃ) ঐরপ সন্ধটাবস্থায় নবীদ্ধীর বাহন ইইতে পারিয়া
মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভে ধক্ম ইইয়াছেন। আব্বকরের এই শ্রেণীর ভ্যাগ ও
সেবাকে স্বয়ং নবীদ্ধী (দঃ) যেই ভাষায় স্বীকৃতি দিয়াছেন উহা চিরদিন আব্বকর
রাজিয়ালাছ আনত্র ইতিহাসে স্বণিক্তরে লিখিত থাকিবে। নবীদ্ধী (দঃ) বলিয়াছেন—

مَا لِأَهُدُ فَا يَدُ اللَّهُ وَقَدْ كَافَيْنَا لَا مَا خَلاَ ا بَا بَكْرِ فَا قَ لَـكُ مِلْدُ فَا يَ مُدَدُ فَا يَوْمَ الْقَلِيمَةَ -

"আমার প্রতি যত মানুষের উপকারই রহিয়াছে প্রত্যেককেই আমি উহার প্রতিদান দিয়াছি একমাত্র আবৃবকর ব্যতীত। আমার প্রতি তাঁহার এরূপ উপকার রহিয়াছে যাহার প্রতিদান আল্লাহ তাথালাই কেয়ামত দিবসে পূর্ণ করিবেন।" (ভির্মিজী শরীফ)

(২) আলী (রাঃ) —হিজরতের আয়োজন সফল করার মধ্যে তাঁহারও ত্যাগ ও অবদান ছিল অনেক বেশী। যেই শয্যায় রমুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসংলামের মৃত্যুকে কাফেররা একরূপ অবধারিত করিয়া রাথিয়াছিল সেই শয্যার উপর স্বেচ্ছায় সম্ভানে দেহ পাতিয়া রাথিয়াছিলেন আলী (রাঃ)। এমনকি নবীজীরই চাদরখানাও মৃড়ি দিয়া ভেন্কি লাগাইয়া রাথিয়াছিলেন অবরোধকারী ঘাতকদের চোখে। কত বড় আত্মত্যাগ ও অসীম সাহদের চরম দৃষ্টাস্ত ছিল ইহা। যে কোন মৃহুর্ত্তে তাঁহার উপর অবরোধকারী ঘাতকদের তরবারি পতিত হইতে পারিত; কারণ, ঘাতকদল তাঁহাকেই নবীজী ভাবিয়া কড়া দৃষ্টিতে অবরুদ্ধ করিয়া রাথিয়াছিল গৃহকে।

(৩, ৪) আস্মা (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ); পিতা তাঁহাদেরে ঘার বিপদে শক্রর
মধ্যে ফেলিয়া পাড়ি দিলেন মুত্যুর পথে। এই তুশ্চস্তায় তাঁহাদের হৃদয়ে কী
চাঞ্চল্য স্প্তি হওয়া স্বাভাবিক তাহা সকলেয়ই বোধগম্য। কিন্তু তাঁহারা আদর্শ
মোসলেম রমনীরূপে জলিয়াছিলেন ধরাপৃষ্ঠে। তাই তাঁহারা একবিল্পুও অধীর
হইলেন না। বরং সেই চরম তুর্ভাবনার মধ্যে নবীজীও পিতার জন্য পাথেয়াদি
প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের হাবভাবেও কেহ ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারিল না—
কিসের আয়োজন করিতেছেন তাঁহারা। কোথাও যদি বিন্দুমাত্র ক্টি ঘটিত
তবেই সব আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যাইত—এই মহাযাত্রা হয়ত সম্ভব হইত না।

- (৫) আব্বকর তনয় আবহলাহ (রাঃ); তিনি নিজ প্রাণের উপর ঝুঁকি লইয়া প্রত্যহ মকার সম্দয় সংবাদ ও খবর পৌহাইয়াছেন নিভ্ত ছৌরগুহায়। উহার উপর ভিত্তি করিয়াই তিন দিন তিন রাত্র পরে বাহির হইয়াছেন নবীজী (দঃ) ও আব্বকর (রাঃ) গুহা হইতে মদিনার পানে।
- (৬) আবুবকরের মুক্ত দাস আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ); তিনি প্রত্যহ ঐ নিভ্ত গুহায় আহার পৌহাইবার গোপন ব্যবস্থা করিয়া থাকিতেন।

ধক্ত আব্বকর (রা:), আলী (রা:) ও আব্বকর-পরিবার যে, তাঁহাদেরই আত্মত্যাগ, লক্ষ্য ও আদর্শের একমুখিতা এবং তাঁহাদের মনোবল ও কর্মকৌশল ইত্যাদি গুণাবলীর সমাবেশেই শক্রদের বেষ্টন ভেদ করিয়া আল্লার রুস্থলের আশ্রয়স্থলে যাওয়া সম্ভব হইয়াছিল। কেয়ামত পর্যাস্ত দকল মোসলমান তাঁহাদের নিকট ঋণী হইয়া থাকিবে।

হিজরত পর্বের এই পর্যান্ত বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়াবলীর মৌলিক বর্ণনা সম্বলিত আয়েশা (রা:) বর্ণিত একখানা হাদীছ নিম্নে তরজমা করা হইল। হাদীছখানা অতি দীর্বরূপে বোখারী (র:) ৫২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় কতিপয় ঘটনা একত্রে সমাবেশিত আছে। পাঠকদের স্থবিধার জন্ম আমহা প্রত্যেক ঘটনার অংশ ভিন্ন ভিন্ন নিজ নিজ স্থানে তরজ্ঞা করিয়াছি। নব্যুতের পঞ্চন বংসর—আবিসিনিয়ায় হিজরত পরিচ্ছেদ "আব্বকরের আবিসিনিয়ায় হিজরত যাত্রা" আলোচনায় প্রথম অংশের তরজমা হইয়াছে। এস্থানে দ্বিতীয় অংশের তরজমা দেওয়া হইল—

১৭০৩। তাদীছ :—(৫২০ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালালাছ আলাইহে অসালাম মোসলমানদিগকে বলিতে লাগিলেন, তোমাদের হিজরত করিয়া যাওয়ার স্থানটি আমাকে স্বপ্নে দেখান হইয়াছে—তথায় খেজুর বাগানের আধিক্য রহিয়াছে এবং উহার উভয় পার্শ্বে কাঁকরময় ময়দান বিভামান। মদিনার এলাকাটি উক্ত উভয় গুণেরই বাহক। সেমতে অনেক মোসলমানই মদিনায় হিজরত করিয়া গেলেন, এমনকি যাহারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া গিয়াছিলেন তাহাদেরও অধিকাংশই মদিনায় চলিয়া গেলেন। আব্বকর (রাঃ)ও মদিনায় হিজরত করিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি করিলেন। রম্পুল্লাহ (দঃ) তাহাকে একট থামিয়া যাইতে বলিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, আমি আশা করিতেছি, আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আমাকেও হিজরতের অমুমতি প্রদান করা হইবে। আব্বকর (রাঃ) হয়রতের চরণে স্বীয় উৎসর্গতা পেশ করতঃ আশ্চর্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ক সত্যই ঐরপ আশা পোষণ করিতেছেন। হয়রত (দঃ) বলিলেন, ইঃ। এতছুবেণে আব্বকর (রাঃ) রম্পুল্লাহ ছাল্লাছ আলাইহে অসালামের সহযাত্রী হওয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত করা মূলতবী রাখিলেন এবং হিজরত উদ্দেশ্যে তাহার

সংগৃহীত বিশেষ তুইটি উটকে ভালভাবে বাব্ল পাতা খাওয়াইয়া পোষণ করিয়া রাষিলেন—এই অবস্থায় চার মাস কাটিল।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা দ্বিপ্রহরের সময় আমার পিতা আবুবকরের গৃহে আমরা বিদিয়াছিলাম এমতাবস্থায় আমাদের একজন আবুবকর (রাঃ)কে সংবাদ দিল, ঐ দেখুন! (আপনার গৃহাভীমুখে) রম্বলুলাহ (দঃ); (দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌজের কারণে) তিনি তাঁহার পম্পূর্ণ মাথা কাপড়ে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এরূপ দ্বিপ্রহরে ইতিপুর্বের আমাদের গৃহে কখনও তিনি আসেন নাই। আবুবকর (রাঃ) খবরটা শুনা মাত্র চমিকয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, আমার পিতা-মাতা স্বর্ব ভাঁহার চরণে উৎসর্গ—তিনি নিশ্চয় কোন বিশেষ কারণে এই অসময়ে আমার গৃহে তশরীক আনিতেছেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইতিমধ্যেই হযরত (দঃ) গৃংদ্বারে আদিয়া পৌছিলেন এবং প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। তৎক্ষাণাৎ স্থাদর সম্ভাষণ জানান হইল। হযরত (দঃ) গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং আবৃবকর (রাঃ)কে বলিলেন, ঘর হইতে লোকজন বাহির করিয়া দেওয়া হউক। আবৃবকর (রাঃ) বলিলেন, একমাত্র আপনার স্থাদনগই গৃহে আছেন, অন্থাকেই নাই। হযরত (দঃ) বলিলেন, বিশেষ খবর এই যে, মকা হইতে হিজরত করিয়া যাওয়ার অনুমতি আমাকে প্রদান করা হইয়াছে। আবৃবকর (রাঃ) বলিলেন, আপনার চরণে আমার মাতা-পিতা সর্বস্থ উৎসর্গ—আপনি সন্ধী গ্রহণ করিতে ইচ্ছা রাথেন কি ? হয়রত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। আবৃবকর বলিলেন, আমার জনক-জননী আপনার চরণে উৎসর্গ—আপনি আমার উট্রয় হইতে একটি কব্ল কয়ন। হয়রত (দঃ) বলিলেন, কবুল করিলাম, কিন্তু মূল্যের বিনিময়ে।

আরেশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমরা তাঁহাদের জক্ত তাড়ান্ডড়ার মধ্যে কিছু পাথের বা পথ-সম্বলের ব্যবস্থা করিলাম এবং কিছু থাত বস্ত একটি থলিয়ার মধ্যে ভরিয়া দিলাম। (আয়েশার ভয়ি) আস্মা (রাঃ) কমর-বন্ধের কাপড় থানা হইতে এক অংশ ফাড়িয়া নিয়া উহা দারা ঐ থলিয়ার মৃথ বাঁধিয়া দিলেন। (তিনি যে, আল্লার রস্থলের থেদমতের জন্ত স্বীয় কমর-বন্ধ চিরিয়া ছই টুকরা করিয়াছিলেন সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে,) ঐ স্বত্তেই তাঁহাকে "জাতুন্-নেতাকাইন্"— "তুই কমর-বন্ধ ধ্য়ালী" বলা হইয়া থাকে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, (রাত্রিবেলা) হ্যরত (দঃ) এবং আব্বকর (রাঃ) উভয়ে গোপনে গৃহ ত্যাগ করতঃ ছৌর পর্বতের গুহায় পোঁছিলেন এবং তথায় তিন রাজ পুকাইয়া থাকিলেন। আব্বকরের একটি ছেলে ছিল আবজ্লাহ—সে ছিল যুবক এবং অভিশয় চালাক চত্র। সে সারা রাত্রি ঐ পর্বতগুহায় তাঁহাদের নিকট থাকিত, কিন্তু প্রভাতে অন্ধকার থাকিতেই মকা নগরীতে আসিয়া যাইত, যেন

দে মকার ভিতরেই রাত্রি যাপন করিয়াছে। হয্য়ত (দঃ) ও আব্বকর (রাঃ)
সম্পর্কে কাফেরর। যত কিছু ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করিত স্বকিছুর
সংবাদ আবহুলাহ রাত্রিবেলা তাঁহাদিগকে অবগত করিয়া আদিত। আব্বকরের
একজন ক্রীতদাস ছিল "আদের ইবনে ফোহায়রাছ" সে বকরীর দল চরাইয়া ঐ
পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী লইয়া যাইত এবং রাত্রির অন্ধকার আদিয়া গেলে হুন্ধ
তাঁহাদিগকে পোঁহাইত, তাঁহারা ঐ ছুন্ধের উপর রাত্রি যাপন করিতেন। আদেরইবনে ফোহায়রা রাত্রির অন্ধকার থাকিতেই বকরি লইয়া তথা হইতে মকা নগরীতে
চলিয়া আদিত—প্রত্যুই সে এইরূপ করিত। এতন্তির হ্যরত (দঃ) এবং আব্বকর (রাঃ)
একজন স্থবিজ্ঞ পথ প্রদর্শকিও পূর্ব হইতেই মজুরীর উপর ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন
এবং উভয়ের যানবাহন তাহার হাওয়ালা করিয়া দিয়া তাহাকে তিন রাত্র পর
ছৌর পর্বতের নিকট উপস্থিত হইতে বলিয়া দিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি কাফেরই
ছিল, কিন্তু তাহার উপর তাঁহাদের আস্থা ছিল।

নির্দ্ধারিত ব্যবস্থার্যায়ী তিনটি রাত্র অতিবাহিত হইয়া তৃতীয় রাত্রের প্রভাতেই সেই ব্যক্তি উটদ্বয় লইয়া সেই এসাকায় উপস্থিত হইল, (অবশ্য দিন অতিবাহিত হইবার পর রাত্রিবেলা সুযোগমতে) হয়রত (দঃ) ও আব্বকর (রাঃ) পর্বত্তহা হইতে বাহির হইয়া মদিনার পথে রওয়ানা হইলেন। ক্রীতদাদ আ'মের ইবনে ফোহায়রাই এবং পথ প্রদর্শক ব্যক্তিও তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। পথ প্রদর্শক ব্যক্তি তাঁহাদিগকে (সাধারণ চলাচলের পার্বত্যপথে অগ্রসর না করিয়া লোহিত সাগরের) উপক্লবর্তী পথে পরিচালিত করিল।

১৭০৪। তাদীত ঃ—(৫৫৫) আস্মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রম্লুরাহ ছাল্লাল্ড আলাইহে অসাল্লাম এবং আবৃবকর রাজিয়াল্লাল্ড তায়ালা আনন্তর জন্ত (হিজরতের সময়) রাস্তায় খাইবার কিছু খাত তৈয়ার করিলাম এবং উহা একটি থলিয়ার মধ্যে রখিলাম। থলিয়ার মুখ বাঁধিবার জন্ত আমি আমার আববা আব্বকর (রাঃ)কে বলিলাম যে, বাঁধিবার কিছু পাইতেছি না, একমাত্র আমার কমর বাঁধিবার কাপড়টা আছে। আববা বলিলেন, উহাকেই তুই খণ্ড করিয়া নেও। আমি তাহাই করিলাম (এবং এক খণ্ড আমার কমরবন্ধের কাজে রাখিলাম, অপর খণ্ডের ছারা ঐ খাতের থলিয়ার মুখ এবং পানির মশকের মুখ বাঁধিয়া দিলাম।) সেই স্তেই আমাকে তুই কমরবন্ধ ওয়ালী বলা হইয়া থাকে।

# আবুবকরের সদা সতর্কতাঃ

আবৃবকর (রা:) বহিরাঞ্লে নবীজী (দ:) অপেক্ষা অধিক পরিচিত ছিলেন। কারণ, তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন; দেশবিদেশের লোকদের সহিত তাঁহার পরিচয় হইত। সেমতে হিজরত-পথে এমন লোকদের সহিত সাক্ষাৎ হইত যাহারা আবৃবকর (রাঃ)কে চিনিত, কিন্তু নবী (দঃ)কে চিনিত না। এরপ কোন কোন লোক আবৃবকর (রাঃ)কে নবী (দঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিত—আপনার অগ্রবর্তী লোকটি কে? এইরপ প্রশ্নের উত্তরে আব্বকর (রাঃ) বলিভেন, الرجل يهد ينى السبيل এইব্যক্তি আমাকে পথ-প্রদর্শন করিয়া থাকেন।"

প্রশ্নকারী ভাবিত, ছনিয়ার পথ প্রদর্শক, আর আব্বকর (রাঃ) আখেরাতের পথ উদ্দেশ্য করিতেন। এইভাবে নবীজীর পরিচয় গোপন থাকিয়া যাইত— যাহার অত্যধিক প্রয়োজন ছিল ঐ সময়, অথচ আব্বকর (রাঃ)কে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইত না। মিথ্যার আশ্রয় না লইরা নবীজীর পবিচয় গোপন রাখার এক কোশল ছিল ইহা। এই শ্রেণীর কোশলকে শরীয়ত মতে "ভৌরিয়া" বলা হয়। কাহারও কোন ক্ষতি না হয়—শুধু নিজের স্বার্থ রক্ষায় ঐরপ কোশল অবলম্বন জায়েয় আছে; ইহাকে ধোকা বলা ঘাইবে না। অবশ্য এইরপ কোশলে কাহারও ক্ষতি হইলে তাহা ধোকা গণ্য হইবে এবং নাজায়েয় হইবে।

#### মদিনার পথে বিপদঃ

মক্কার মোশরেকরা নবীজীকে অনেক থোঁজিয়াও যথন পাইল না তথন তাহারা
অন্থ এক কোশল অবসম্বন করিল। তাহারা সর্বত্র ঘোষণা জারি করিয়া দিল—
মোহাত্মন (ছাল্লাল্ আলাইহে অদাল্লাম) ও আবুবকরকে বন্দী বা নিহত করিতে
পারিলে কোরেশরা উভয়ের প্রত্যেকের বিনিময়ে এক একশত উট পুরস্কার প্রদান
করিবে। এই ঘোষণা তাহারা বিভিন্ন দলপতি এবং বিশিষ্ট লোকদের নিকটও
বিশেষভাবে পোঁছাইল।

কাফের মোশরেকরা ত নবীজীর সর্বদার শত্রু আছেই, তত্ত্পরি ত্ইশত উটের লালসা; অতএব নবীজী ও আবুবকরকে পাইবার প্রতি তৎকালীন আরবীয় দস্ম্য প্রকৃতির লোকদের কিরূপ আগ্রহ হইবে তাহা সহজেই অমুমেয়।

আরবেরই "বমু-মোদ্লাজ" গোত্র; কোরেশরা তাহাদের নিকটও লোক পাঠাইয়া উক্ত ঘোষনার সংবাদ পৌছাইল। ঐ গোত্রেরই এক দূর্য ব্যক্তি ছোরাকাহ ইবনে মালেক; ঐ ঘোষনার সংবাদ সেও অবগত ছিল। একদিন তাহারই বংশীয় একজন লোক হঠাৎ বহুদ্র হইতে নবীজীর কাফেলাকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে অবহিত করিল। ছোরাকাহ তুই শত উটের পুরকার একা লাভ করার উদ্দেশ্যে কৌশলের সহিত গোপনে অন্ত লইয়া কাফেলার পেছনে ধাওয়া করিল।

আব্রকর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, ছোরাকাহ যথন আমাদের অতি নিকটবর্তী আসিয়া গেল তথন আমি অস্থির হইয়া বলিলাম, ইয়া রস্থল্লাহ। আমাদের পেছনে ধাওয়াকারী আমাদেরকে পাইয়া ফেলিল। এই কথা বলিয়া আমি কাঁদিয়া দিলাম।
নবীজী (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাঁদ কেন ? আমি আরম্ভ করিলাম,
আমার জীবনের জন্ম কাঁদিনা, আপনার চিস্তায় কাঁদিতেছি। নবী (দঃ) সম্পূর্ণ শাস্ত অবিচল, কিন্তু আমার হতাশা দৃষ্টে আল্লাহ তায়ালার দরবারে ফরিয়াদ করিলেন—

# ٱلْهُمَّ اكْفَنَا لَا بِمَا شَنْتُ ٱللَّهُمَّ اصُوفَا

"হে আল্লাহ। তাহার বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষ হইতে তুমিই যথেপ্ট হইয়া যাও। হে আল্লাহ তাহাকে পাছাড়ে-পতিত কর।" অমনি তাহার ঘোড়ার পা উহার পেট পর্যান্ত পাবব'ত্য পাথর-জমিতে গাড়িয়া গেল। সে ব্যাপারটা ভালরপেই বুঝিতে পারিল। তাই সে চীংকার করিয়া বলিল, নিশ্চয় আপনাদের বদদোয়ায় আমার এই বিপদ আসিয়াছে। আমার জন্ম দোয়া করুন—আমি মুক্তি পাইয়া যাই। আমি আপনাদের কোন ক্ষতি করিব না, বরং আপনাদের হইতে শক্ত বিতাড়নের সাহায্য করিব। হযরত (দঃ) তাহার মুক্তির জন্ম দোয়া করিলেন এবং তাহাকে কথা বলার সুযোগ দানে দাঁড়াইলেন।

ছোরাকাহ নিজেই বর্ণনা করিয়াছে, ঐ সময়ই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জ্বনিয়াছে, রস্থলুল্লাহ (দঃ) জয়ী হইবেন। আমি তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রতি লোকদের বিষাজ্ঞ মনোভাব জ্ঞাত করিলাম এবং আমার বিভিন্ন বস্তু সামগ্রী পাথেয় ইত্যাদি গ্রহণের অমুরোধ করিলাম; তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। এমনকি আমি বলিলাম, অমুক্ত্বানে আমার মেবপাল রহিয়াছে আপনি নিজের ইচ্ছান্থযায়ী উহা হইতে নিয়া যাইবেন। নবীজী (দঃ) বলিলেন, আমার প্রয়োজন হইবেনা। তিনি আমাকে শুধু এই বলিলেন যে, আমাদের সংবাদ গোপন রাখিও! আমার অভিপ্রায়মতে তিনি একটি চামড়া খণ্ডে আমার জন্ম নিরাপত্তা-পত্রও লিখিয়া দিলেন। ঘটনার মূল ব্যক্তি ছোরাকা ইবনে মালেকের ভাতার মাধ্যমে ভাতৃপুত্র আবহুর রহমান হইতে বোধারী (রঃ) নিমের হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন—যাহা মূল কেতাবে ১৭০০ নং হাদীছের সঙ্গেই রহিয়াছে।

১৭০৫। ত্রাণীছ ঃ— ছোরাকাছ্-ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের নিকট কোরায়েশ কাফেরদের প্রেরিড লোক উপস্থিত হইয়া এই সংবাদ জ্ঞাত করিল যে, কোরায়েশরা রম্বলুলাহ এবং আবুবকরকে হত্যা বা বন্দী করার উপর (প্রত্যেকের জন্ত) একশত উট পুরস্কার দানের ঘোষণা করিয়াছে।

অতঃপর একদিন আমি আমার গোতীয় লোকদের সঙ্গে বসিয়া খোশগল্প করিতেছিলাম তথন এক ব্যক্তি আদিয়া আমাকে থবর দিল যে, আমি উপক্লবর্তী পথে কতিপয় পথিকের গমন লক্ষ্য করিয়াছি; আমার মনে হয় তাহারা মোহাম্মদ এবং তাহার সঙ্গীগণই হইবে। ছোরাকাছ্ বলেন, আমি তথন পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া নিলাম যে, সেই পথিকগণ ভাঁহারাই হইবেন, কিন্তু ঐ খবরদাতা ব্যক্তিকে পুরুষার লাভের স্থ্যোগ গ্রহণ হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রবঞ্চনা স্বরূপ বলিলাম, ঐ পথিকগণ তাঁহারা নহেন, বরং ঐ পথিকগণ হইতেছে অমুক অমুক ব্যক্তি—তাহারা একটু প্রের্থি আমাদের সম্মুখে ঐ পথে অগ্রসর হইয়াছে। অতঃপর আমি কিছু সময়ের জন্ম খবরটার প্রতি তৎপরতা না দেখাইয়া সকলের সঙ্গে বিস্মা থাকিলাম। ভারপর তথা হইতে উঠিয়া বাড়ী আসিলাম এবং আমার এক দাসীকে বলিলাম, আমার ঘোড়াটা বাড়ী হইতে বাহির করিয়া অমুকস্থানে আড়ালে নিয়া রাথ এবং আমি আমার বল্লমটাকে হাতে লইয়া বাড়ীর পেছনদিকের পথে বাহির হইলাম, এমনকি বল্লমটার ফলক নীচের দিকে রাখিয়া উহাকে শোয়াইয়া নিয়া চলিলাম। (উদ্দেশ্য গোপন রাখার জন্ম এইসর ব্যবস্থা; যেন অন্থ কেহ সঙ্গী হইয়া পুরুষারের অংশীদার না হইয়া বসে।)

এইরূপ গোপনভাবে আমি আমার ঘোড়ার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং উহার উপরে আরোহণ করিয়া উহাকে জত গতিতে চালাইলাম, এমনকি অল্প সময়ের মধ্যে আমি ঐ পথিকদের নিকটবর্তী পৌছিয়া গেলাম। এমভাবস্থায় আমার ঘোড়াটি হোঁচট খাইয়া গেল এবং আমি উহার পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলাম। তাড়াতাড়ি দুঁাড়াইয়া আমি আমার তীরদান হইতে গণন কার্য্যের তীর বাহির করিয়া গণনা করিয়া দেখিলাম, আমি আমার উদ্দেশ্যে সফলকাম হইব কিনা? গণনার ফলাফল আমার মনোবাঞ্৷ বিরোধী বাহির হইল, কিন্ত আমি গণনার ফ্লাফলের পায়রবী নাক্রিয়া পুনঃ ঘোড়ায় আরোহন করিয়া উহাকে জ্রুত অ্থসর করিলাম এবং এত নিকটবর্তী হইয়। গেলাম যে, আমি রসুলুলাহ ছালালাভ আলাইহে অসাল্লামের কোরআন পাঠের আওয়াজ শুনিতে লাগিলাম। তিনি কিন্তু পেছনের দিকে মোটেও তাকান না, অবশ্য আবুবকর বার বার (পেছনের দিকে আমাকে) ভাকাইভেছিলেন। ইতিমধ্যেই আমার ঘোড়ার সম্মুখের পা গুইটি হঁটু পর্যাস্ত (পাধরীয়) জমিনের মধ্যে গাড়িয়া গেল এবং আমি উহার পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলাম। অতঃপর আমি তাহাকে স্বজোরে হাঁকাইলাম, সে উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পা তৃইখানা উঠাইতে সক্ষম হইতেছিলনা, অবশ্য অতি কণ্টে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে স্থানে তাহার পা গাড়িয়াছিল তথা হইতে ধুলাবালু ধুঁয়ার ফায় আকাশের দিকে উঠিতেছে। তখন পুনরায় আমি গণন কার্য্যের তীর দারা গণনা করিলাম, এইবারও ফলাফল আমার মনোবাঞ্চা বিরোধীই বাহির হইল। তখন আমি তাঁহাদের প্রতি আমার পক্ষ হইতে নিরাপত্তা দানের ধ্বনী উচ্চারণ করিলাম। দেমতে তাঁহারা দাঁড়াইলেন। আমি ঘোড়ায় আরোহন করিয়া তাঁহাদের নিকটে পৌছিলাম। আমি যখন তাঁহাদের নিকট

পেঁছিতে বিপদগ্রস্ত হইতেছিলাম তখনই আমার অন্তরে এই কথাই জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, রস্থলুলাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আন্দোলনটা আচিরেই প্রাধান্ত লাভ করিবে, তিনি নিশ্চয় জগ্নী হইবেন।

অতঃপর আমি তাঁহাকে জানাইলাম যে, আপনার দেশবাসীগণ একা আপনার বিনিময়ে একশত উট পুরুদ্ধার দানের ঘোষণা জারি করিয়াছে। আরও তাঁহাকে আমি লোকদের সমুদ্য ইচ্ছা-এরাদার বিস্তারিত বৃত্তান্ত শুনাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁহাদের খেদমতে খাল্ল এবং আবশ্যকীয় চিজ্জ-বস্তু পেশ করিলাম, কিন্তু তাঁহাদের জ্বন্ধ কোন কিছুই আমার ব্যয় করিতে হইল না। তাঁহারা আমার নিকট কোন অভিপ্রায়ন্ত প্রকাশ করিলেন না, শুধু মাত্র একটি কথা হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন যে, আমাদের সংবাদটা গোপন রাখিও। তখন আমি হযরতের খেদমতে আরজ করিলাম যে, আমার জক্ম একটি নিরাপত্তা-দানপত্র লিখিয়া দিন। হযরত (দঃ) আ'মের ইবনে ফোহায়রাকে লিখিবার আদেশ করিলেন। তিনি একটি চর্ম্ম খণ্ডে উহা লিখিয়া দিলেন। তারপর হযরত (দঃ) চলিয়া গেলেন,

## ছোৱাকা ইবনে মালেকের ইসলাম :

ছোরাকাহ ন্রীজীর কাফেলাকে বিদায় দিয়া বাড়ীর পথ ধরিল। সে তাহার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী যে কোন মানুষকে ন্রীজীর তালাশকারী পাইত তাহাকেই বলিত, আমি অনেক তালাশ করিয়াছি; তোমার তালাশের প্রয়োজন হইবে না। যখন এই সংবাদ প্রচার হইয়া গেল যে, ন্রী (দঃ) মদিনায় পৌছিয়া সারিয়াছেন তখন ছোরাকাহ তাহার পূর্ণ কাহিনী লোকদের নিকট বর্ণনা করা আরম্ভ করিল। কিভাবে সে ন্রীজীর কাফেলার পেছনে ধাওয়া করিল, ন্রীজী মোন্ডফা ছাল্লাল্লান্ড আলাইহে অসাল্লামের দৃঢ় মনোবল ও অবিচল ভরসা কিরূপ দেখিল এবং তাহার ঘোড়ার সমুদ্য ঘটনা কিরূপ ঘটিল—এই সব সে স্ব্রে প্রচার করিতে লাগিল।

ছোরাকার বর্ণিত ঘটনাবলী সারা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল; কোরেশ দলপতিরা ইহাতে তুর্ভাবনায় পড়িয়া গেল যে, এইরূপ অলোকিক ঘটনা প্রবনে অনেক লোক মোসলমান হইয়া যাইবে। ছোরাকা একজন সম্রাস্ত লোক ছিলেন, তিনি বন্ধ মোদলাজ গোত্রের বিশিষ্ট বিত্তশালী সমাজপতি ছিলেন। তাঁহার বিবৃতিতে ইসলাম প্রসারের আশস্কা করিয়া আবুজহল কাব্যের মাধ্যমে তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিল

بَنِي مَدْآجِ إِنِّي آخَافَ سَعِيهَكُمْ - سُرَا تَـَةَ مَسْتَغُو لِنَصْرِ مَعَمَّدُ عَلَيْكُمْ بِهُ ٱلَّا يَفَرِّقَ جَهْعَكُمْ - فَيُصْبِحُ شَتَّى بَعْدَ مِزْوَسُودَهِ

"হে বন্ধু-মোদলাজ গোত্র! ভোমাদের বোকা ছোরাকা সম্পর্কে আমার আশঙ্কা হয়, সে লোকদেরে বিভাস্ত করিয়া মোহাম্মদের (ছালালাত আকাইতে অসালাম) সাহায্যের পথে আকৃষ্ট করিবে। তোমরা সতর্ক থাকিও, সে যেন তোমাদের মধ্যে <mark>ভাঙ্গন স্বষ্টি</mark> করিতে না পারে। অত্যথায় তোমাদের বংশ তোমাদের প্রাধা<del>ত্য ও</del> প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের পর দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যাইবে।

ছোরাকাহ এই সতর্কবাণীর উত্তরে এই ভবিষ্যদাণী করিয়া কবিতা প্রচার করিল— إَنَّا هَكُم وَ اللَّهُ لَوْ كُنْتَ شَاهِدًا - لا مُو جَوَادي الْ تُسَوِّخَ قُوالُوهُ وَلَمْ تَشْكُكُ بِأَنَّ مِعْمَدًا - رَسُولُ وَبُرْهَانَ لَمُنَ عَنَيْكَ نَكِفًا الْقَرْمَ مَنْهُ فَانَّنَى - اخَالَ لَنَا يَوْمًا سَتَبُدُو مَعَالَهُمْ "হে আবুল-হাকাম ( আবুজহল )। খোদার কসম—তুমি যদি উপস্থিত থাকিতে

আমার ঘোড়ার ঘটনা সম্মুখে\* যথন উহার পাগুলি গাড়িয়া গিয়াছিল; তবে তুমিও

ছোরাকা ইবনে মালেকের আলোচ্য ঘটনায় তাহার ঘোড়ার সমুধ পদময় গাড়িয়া যাওয়ার চিত্রকে তিনি তাঁহার দল্পনে যে ভাষায় তুলিয়া ধরিয়াছেন উহাতে তাঁহার প্রচেষ্টা একমাত্র ইহাই ষে, ঘটনাটা নিছক স্বাভাবিক ছিল-উহাতে অস্বাভাবিকের কিছুই ছিল না। তাঁহার বক্তব্য এই
 ছিলিক লিক নি দেখিয়া ঘোড়া ছুটাইয়াছিল, ঘোড়াটাও লফন কুদন প্রক বাধাবিদ্বগুলি উল্ভয়ন করিতে করিতে ভীরবেগে ছুটিয়াছিল—এই উত্তেশ্বনা ও অসতর্কতার ফলে ঘোড়াটার সন্মুধ পদ্দন্ন ভূগতে প্রোধিত হইরা গেল।"

অস্বাভাবিক ঘটনা নবীর মোজেয়াকে স্বাভাবিক বানাইবার অপচেটায় থা মরছমের ক্ফন কুৰ্দ্দন দেখিলে হাসি আদে। ঘটনাত বাংলা দেশের বিল অঞ্লে কাঁদাও নরম মাটির মধ্যে নহে বে, কক্ষন কুৰ্দ্ধন উক্তৰনে স্বাভাবিকভাবে ঘোড়ার পা ভূমিতে প্রোধিত হইয়া ষাইবে: ঘটনা ত ষারব দেশের পার্কত্য পাধর জমির উপর ; দেখানে লফ্ন উল্খনে ঘে।ড়ার পা তাহাও পেছনের পদ্বর নয়—তথু সমুধ পদ্ধর প্রোধিত হইয়া যাওয়ার দাবী এবং উহা স্বাভাবিকভাবে হওয়ার দাবী একমাত্র পাগলেই করিতে পারে।

শর্কপরি—ঘটনার মূল ছোরাকাহ যিনি ঐ ঘোড়ার পৃষ্ঠ পরে ছিলেন তিনি তাঁছার কাব্যে উক্ত ঘোড়ার ঘটনাকে অমাভাবিক দাব্যস্ত করিয়া নবীজীর রহল ও দত্যবাদী হওয়ার প্রমাণরূপে শাবুদহলের ফ্রায় লোককে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন—ইহার মোকাবিলায় ধাঁ মরছমের কুর্দন উল্জ্যন कि क्वांन कनमांत्रक इटेरव ?

সমালোচনা—"মোন্তফা-চরিত" প্রান্তর সঙ্গক আকরম থা মর্ল্যের কুঅভ্যাস নবীগণের মোজেষা অস্বাভাবিক ঘটনাবদী অস্বীকার করা। তাঁহার এই কুঅভ্যাদটা বাতিক রোগ অপেক্ষা অধিক নিরারোগ্য। ঐ শ্রেণীর সামান্ত ঘটনার ক্ষেত্রেও তিনি তাঁহার স্বভাবকে ভূলেন না।

আশ্চার্যান্তিত হইতে এবং তোমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিত না এই বিষয়েযে, মোহাম্মদ রস্তুল এবং সত্যের উজ্জল প্রমাণ। এমন কে আছে যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দিতা করিতে পারে ? তুমি যাও—লোকদিগকে তাঁহার হইতে বিরত রাখার চেষ্টা কর; আমার ত ধারণা—অচিরেই এমন দিন আমাদের সম্মুখে আগত যেদিন তাঁহার প্রাধান্তের ও বিজয়ের নিদর্শনসমূহ দিবালোকের স্থায় প্রকটিত হইয়া উঠিবে।" (বেদায়াহ, ৩—১৮৯)

আরবের পোত্তলিকদের মধ্যে তৎকালে আত্মগর্ব আত্মশ্রাঘা অত্যধিক ছিল।
নিজেদের নীতি ও কৃষ্টি ত্যাগ করা তাহাদের জন্ম কঠিন ছিল। নবীজীর পিতৃব্য খাজা আবৃতালেব নবীজীর সত্যবাদিতায় পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু নিজ পূর্ব-পুক্ষদের নীতি ও কৃষ্টি রক্ষায় এতই দৃঢ় ছিলেন যে, শত ব্বিয়াভ মৃত্যু পর্যান্ত ঈমান এহণ করিলেন না। ছোরাকার অবস্থাও প্রায় সেইরপই হইতে যাইতেছিল। সেনিজের ঘটনার অকৌকিকতার দারা নবীজীর রস্কল হওয়ার পক্ষে আবৃজহলকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছে, কিন্তু সব কিছু জানিয়াও ঈমান গ্রহণে অনেক বিলম্ব করিয়াছে।

হিজরতের ঘটনার সাত বংসর পর অন্তম বংসরে মকা বিজ্ঞারে সংলগ্নে হোনায়ন
যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া মকা হইতে ১২।১০ মাইল ব্যবধানে "ক্রেএ'ররানা" নামক
স্থানে নবীজী (দঃ) অবস্থানরত ছিলেন। তখন নবীজীর চতুর্দিকে কত ভিড়!
লোকে লোকারণ্য—এই সময় ছোরাকাহ তথায় উপস্থিত হইল। নবীজী প্রদম্ব
চর্ম্ম থণ্ডে লিখিত নিরাপত্তানামা তখনও তাহার নিকট সুরক্ষিত ছিল। লোকেরা
তাহাকে নবীজীর নিকট যাইতে বাধা দিতে ছিল, তাই সে দূর হইতে নিরাপত্তানামা
সহ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক উচ্চ কণ্ঠে বলিল, ইয়া রম্মলুল্লাহ। এই যে, আপনার দেওয়া
লিখিত নিরাপত্তানামা আমার নিকট রহিয়াছে; আমি ছোরাকা-ইবনে-মালেক।

নবীজী (দঃ) বলিলেন, যাহাকে যে কথা দেওয়া হইয়াছে আজ উহা পূরণ করার দিন ; এই বলিয়া নবীজী ছোরাকাকে তাঁহার নিকটে পেশছিবার সুযোগ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। ছোরাকা নবীজী মোন্তফার চরণে শরণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিলেন; এখন তিনি ছোরাকা ইবনে মালেক (রাঃ)।

( সীরতে-ইবনে হেশাম )

#### আৱও এক দম্মদলেৱ আক্রমন ঃ

রস্থল্লাহ (দ:) এবং আব্বকর (রা:)কে বাগে না পাইয়া কোরেশরা থুবই ক্ষ্ হইয়াছিল। তাহারা পূর্বে হইতে জানিত রস্থল্লাহ (দ:) মদিনায়ই যাইবেন, তাই তাঁহাদের প্রভাকের হত্যা বা বন্দী করার এক একশত উট পুর্জারের ঘোষণাটা মদিনা যাওয়ার পথের এলাকাদম্হে জোরালোভাবে প্রচার করা হইয়াছে।

সেই বৃহৎ পুরস্কারের আশায় আসলাম গোত্তের প্রধান "বোরায়দা" ৭০ জন তুর্দ্ধর্ব ব্যক্তিবর্গকে লইয়া নবীন্ধীর কাফেলার খোঁজে বাহির হইল। খোঁজ পাইয়াও

বসিলে; এমনকি নবীজীর ক্ষুত্র কাফেলার সহিত তাহাদের সাকাৎ হইল। কি
ভয়ন্বর মুহূর্ত্ত! কি ভয়াবহ দৃশ্য!

একদিকে ৭০ জন ছর্দ্ধর্য সশস্ত্র দম্মা—বিদ্বেশ ও প্রলোভনে উত্তেজিত ও উৎসাহিত এবং যাঁহাদের মুগুপাতে শ্রেষ্ঠ পৃণ্য ও ছুই শত উট লাভের আশা তাহাদেরকে বানে পাইয়া বসিয়াছে। অপর দিকে নিরস্ত্র নিরীহ মাত্র চার জন লোক—উহার মধ্যেও একজন বিধর্মী এবং তাঁহারা ভীত সন্ত্রস্তিত পলাতক পথিক ঐ দম্যাদলের কবলে পতিত।

এই অবস্থায় মান্তবের কল্পনায় নবীজীর রক্ষাপ্রাপ্তি সম্ভবপর বিবেচিত হইতে পারে কি ? এহেন ঘোরতর বিপদ মুহূর্ত্তেও নবীজী মোন্ডফা ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের ধীরস্থিরভায় এবং স্বর্গীয় গান্তির্য্যে বিন্দুমাত্র শিথিলতা পরিলক্ষিত হয় নাই। এই আসন্ন মূত্যুর মুখে দাঁড়োনো অবস্থায়ও একটু চাঞ্চল্য বা অধৈর্য্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। আল্লার কার্য্যে নীরব-অবিচঞ্চল আত্মনিয়োগ এবং আল্লাহ-নির্ভরতার এই ভাব যে—রক্ষা করার সকল ভার এবং সমস্ত ভাবনা একমাত্র আল্লার উপর ক্যন্ত। কর্তব্যের এই সাধনা এবং বিশ্বাদের এই তেজ ও ঈমানের এই শক্তিই হইল এ অসাধারণ সাহস ও দৃঢ়তার মূল উৎস।

কী প্রশাস্ত চিত্ত, কী প্রশস্ত হাদয়,। দম্যুদলপতি বোরায়দা নবীজীর সম্মুখে আসিতেই নবীজী মোস্তফা (দঃ) ধীর কঠেও শাস্ত স্বরে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি গুদে বলিল, বোরায়দাহ। "বোরায়দা" শব্দ "বার্দ" ধাতু হইতে এবং বার্দ অর্থ শীতলতা ও শাস্তি; এই সূত্রে তাহার নাম হইতে নবী (দঃ) শুভলক্ষণ গ্রহণ# পূর্বক আব্বকর (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমাদের কার্য্যে শাস্তি ও শীতলতা লাভ হইবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন গোত্রের ত্মি গুদে বলিল, "আসলাম" গোত্রের। "আসলাম" শব্দ "দেল্ম" ধাতু হইতে যাহার অর্থ নিরাপত্তা নিস্কণ্টকতা। ইহা হইতেও শুভলক্ষণ গ্রহণ পূর্বক নবী (দঃ) বলিলেন, আমাদের কণ্টক দ্র হইবে, নিরাপত্তা লাভ হইবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন বংশ-শাখার তুমি গুদে বলিল, "বন্ধ-সাহ্ম" হইতে। "সাহ্ম" অর্থ তীর; নবী (দঃ) বলিলেন, হে আব্বকর। তোমাদের সোভাগ্যের তীর আগত।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহে অসাল্লামের এই গান্তির্য্যপূর্ণ প্রশাস্ততা দ্মাদলপতিকে ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলিল, তাহার সর্বাঙ্গে শিথিলতা ও শীতলতা আসিয়া গেল; দ্মাতার পরিবর্ত্তে এখন তাহার মধ্যে বন্ধুত্বের ভাব ফুটিয়া উঠিল। শাস্ত কঠে কোমল স্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার পরিচয় কি ? নবীজী (দঃ)

<sup>•</sup> বে কোন বস্ত হইতে শুভলকাণ গ্রহণ করা জায়েব আছে, কিন্ত কোন কিছু হইতেই ফ্লকাণ গ্রহণ করা জায়েব নছে।

আত্মপ্রতায়ের বলিষ্ঠতাপূর্ণ কর্তে উত্তর দিলেন— انا محمد بي عبد الله بسول الله শুরার পুত্র মোহাম্মদ আল্লার রস্থল" ( ছালাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লাম )।

বোরায়দা নিজকে আর সামলাইতে পারিল না, প্রেমপূণ্যে উদ্ভাসিত নবীদ্ধী মোল্ডফার স্বর্গীয় দৃষ্টির তীর তাহার অন্তরে বিদ্ধ হইয়া গেল। সে দমিত ও নমিত, কিন্তু আত্মবলে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা দিয়া উঠিল—

আশ্হাত্-আল-লা ইলাহা ইলালাত ও আশ্হাত্ আলা মোহান্মাত্র রমুলুল্লাহ।
দলপতি বোরায়দার ইনলাম গ্রহণের দঙ্গে চাহার সহচররাও ইনলাম গ্রহণে
নবীজীর চরণে লুটাইয়া পড়িল। কী অপূর্ববি দৃশ্য! একজন নয় তুই জন নয়—
৭০ জন রক্ত-মাতাল হিংস্র শক্ত মুহুর্ত্তের মধ্যে বশীভূত হইয়া মিত্রে পরিণত হইয়া
গেল; সত্যের বল-শক্তি এইরূপই হয়—যঃত্-মন্ত্রের শক্তিও উহার সম্মুখে তুচ্ছ।

বোরায়দা (রা:) অবনত মন্তকে আলাহ তায়ালার শোক্র আদায় করিলেন যে, তাঁহারা স্কেলাম গ্রহণের সোভাগা লাভ করিয়াছেন; কোন প্রকারে বাধা হইয়া নয়। নবীজী (দঃ) রাত্রির বিশ্রাম শেষে ভোরবেলা যাত্রা করিলেন তখন বোরায়দা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রম্বলুলাহ! আপনার কাফেলা উড্ডীয়মান বিজয় পতাকার সহিত মদিনায় প্রবেশ করিবে। সেমতে বোরায়দা (রাঃ) নিজ আমামা—শিরস্তাণ দ্বারা তাঁহার বর্শা ফলকে ইসলামের বিজয়-নিশান তৈরী করিয়া মহা উৎসাহে বীর দর্পে অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। মদিনা বেশী দ্বে নয়; কাফেলাভ্য়ালাদের মনে কতই না পুলক ও কোতৃহল। নবীজী মোজফা ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লামকে কেন্দ্র করিয়া চলিয়াছেন সকলে; আর বোরায়দা (রাঃ) অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন ইসলামের বিজয়-পতাকা বহন করিয়া। এই মনোহর দৃশ্য সমেতই কাফেলা পৌছিল মদিনার উপকণ্ঠে। (যোরকানী, ১—৩৫০)

# মদিনার পথে থাতের ব্যবস্থা :

আবৃবকর (রা:) গৃহ ত্যাগকালে কিছু পাথেয় সঙ্গে লইয়া ছিলেন, এতম্ভিন্ন প্রিমধ্যেও সুযোগ মতে আহারের ব্যবস্থা করিরাছেন; এরপ একটি ঘটনা এই—

১৭০৬। ত্রাদীন্ত ঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লাম যখন মদিনাপানে যাইতেছিলেন তখন ছোরাকাহ-ইবনে মালেক নামক এক ব্যক্তি তাঁহার পেছনে ধাওয়া করিল। হযরত নবী (দঃ) তাহার প্রতি বদ-দোয়া করিলেন। তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তির যানবাহন ঘোড়ার পা জমিনে পাড়িয়া গেল। সে ভয় পাইয়া হযরত (দঃ)কে অমুরোধ করিতে লাগিল, আপনি আমার জন্ম দোয়া (করিয়া আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার) করল ; আমি আপনার কোন অনিষ্ট করিব না। হযরত (দঃ) তাহার জন্ম দোয়া করিলেন, (সে মুক্তি পাইয়া গেল)।

অতঃপর হয় ও (দঃ) পিপাসা অমুভব করিলেন, এমতাবস্থায় তিনি এক রাখালের নিকটবর্ত্তী পথ অতিক্রম করিলেন; সঙ্গী আবুবকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তখন আমি একটি পাত্র লইয়া ঐ রাখালের নিকট হইতে কিছু ছগ্ধ দোহাইয়া আনিলাম। হযরতের নিকট সেই ছগ্ধ পেশ করিলে তিনি তাহা পান করিলেন যাহাতে আমার অস্তর আনন্দে ভরিয়া গেল।

১৭০৭। ত্রাদীছ ঃ—(৫১৫) আ'জেব (রাঃ) আব্বকর রাজিয়ালাছ ভায়ালা আনহকে জিজ্ঞানা করিলেন, আপনি এবং হয়রত রম্বল্লাহ (দঃ) যথন মকা হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং শক্রু কাফেররা আপনাদের ভালাশে পেছনে ধাওয়া করিল তখন আপনারা কিরুপ করিয়াছিলেন ? আব্বকর (রাঃ) বলিলেন, মকা হইতে (তথা মকার এলাকান্ত ছৌর পর্বতে তিন দিন লুকাইয়া থাকার পর পর্বতিগুহা হইতে রাত্রিবেলা) বাহির হইয়া আমরা সারা রাত্র পথ চলিলাম এবং পরের দিনও চলিলাম; যথন উত্তাপময় দ্বিপ্রহরের সময় উপস্থিত হইল তখন আমি বিশ্রামের উদ্দেশ্যে ছায়ার জন্ম চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম এবং বড় একটি পাথরের ছায়া দেখিতে পাইয়া তথায় আমরা উপস্থিত হইলাম। তথাকার জায়গাটা একটু সমান করিয়া বিছানা বিছাইয়া দিলাম এবং নবী (দঃ)কে আরাম করার অন্ধরোধ জানাইলাম। নবী (দঃ) আরাম করিলেন এবং আমি চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম; এই উদ্দেশ্যে যে, শক্রদলের পক্ষ হইতে আমাদের ভল্লাশকারী কাহাকেও দেখা যায় কি না!

হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, এক বকরির রাখাল তাহার বকরি দল হাঁকাইয়া এই পাথরের দিকে নিয়া আসিতেছে; তাহারও উদ্দেশ্য উহাই যে উদ্দেশ্যে আমরা পাথরটির নিকট আসিয়াছি। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার মালিক কে! সে ভছত্তরে কোরায়েশ বংশের এমন একটি লোকের নাম উল্লেখ করিল যে আমার পরিচিত। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার বকরি পালের মধ্যে হয়বতী বকরি আছে কি! সে বলিল, হাঁ—আছে। আমি বলিলাম, আমাদের জম্ম কিছু হয় দোহাইয়া দিবে কি! সে বলিল, হাঁ—দিব এবং একটি বকরি সেই উদ্দেশ্যে বাঁধিয়া রাখিল। বকরির স্তন হইতে ধূলা-বালু ভালরূপে ঝাড়িয়া ফেলার জম্ম বলিলাম এবং অতঃপর তাহার হাত্বয় ভালরূপে ঝাড়িতে বলিলাম। সে তাহা করিয়া আমার জম্ম হয় দোহাইল। সেই হয়কে আমি একটি পাত্রের মুখে কাপড় রাখিয়া ছাকিয়া এবং উহার মধ্যে পানি ঢালিয়া উহাকে উপর হইতে নীচ পর্যান্ত স্থাতল ঠাণ্ডা করিলাম, অতঃপর উহাকে লইয়া মবী ছালালাছ আলাইহে অসাল্লামের থেদমতে পৌছিলাম। দেখিলাম, হয়রত (দঃ) নিজা ভঙ্গ করিয়া উঠিয়াছেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রম্বলুলাহ! হয় পান কর্ফন। হয়রত ভৃত্তির সহিত ঐ হয় পান করিলেন। আমি তাহাতে পুবই আনন্দিত

হইলাম। তারপর আমি আরজ করিলাম, ইয়া রস্থলালাহ। এই সময় কি পুন: যাত্রা আরম্ভ করিবেন ? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। সেমতে আমরা যাত্রা করিলাম।

এদিকে মকাবাসীগণ আমাদের খোঁজে লাগিয়া আছে, কিন্তু তাহারা আমাদিগকে বাগে পায় নাই। অবশ্য একমাত্র ছোরাকাহ ইবনে মালেক নামক ব্যক্তি আমাদের খোঁজ পাইল এবং দ্রুত ঘোড়া হাঁকাইয়া আমাদের নিক্টবর্তী চলিয়া আদিল। তখন আমি আতঙ্কিত অবস্থায় আরজ করিলাম, ইয়া রম্ভলুলাহ। আমাদের পেছনে ধাওয়াকারী আমাদের পর্যান্ত পৌছিয়া গেল। হ্যরত (দঃ) ধীর-স্থিরতার সহিত বলিলেন, কোন প্রকার ভাবনা চিন্তা করিও না—আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।

মদিনার পথে নবীন্ধীর কাফেলা আরও কয়েক স্থানে ত্র্গ্ন পানের ব্যবস্থা
 করিয়া ছিল। এ সবের বিবরণ এই—

উন্মে-মা'বাদের কুটীরে নবীজীর কাফেলা :

নবীজীর কাফেলা "কোদায়দ" নামক বস্তিতে পৌছিল; তথায় একটি কুটারে উদ্মে-মা'বাদ-পরিবার বাদ করিত। উদ্মে-মা'বাদ এক পুণ্যাত্মা বৃদ্ধা ছিল, তাহার যথেষ্ট স্থনাম ছিল; সে তাহার গৃহাঙ্গনে বসিয়া থাকিত; প্রান্ত প্রথিকদেরে থাত্য-পানীয় দ্বারা আপ্যায়ন করিত, তাহাদের সেবা করিত।

ঐ এলাকায় ভখন খুব অভাব, অনাবৃষ্টির দক্ষন ঘাস-পাতারও খুব অভাব, তাই পশুপালের অবস্থাও অতিশয় স্ক্রনীয়। উদ্দে-মা'বাদের স্বামী তাহার মেষপাল চরাইতে বহু দূরে কোথাও চলিয়া গিয়াছে। এই সময় নবীজীর কাফেলা ঐ কুটীরে পৌছিল এবং তাঁহারা ছগ্ধ, গোশ্ত বা খেজুর ঘাহা উপস্থিত থাকে ক্রয় করিতে চাহিলেন। উদ্দে-মা'বাদ বলিল, আমার নিকট পানাহারের কিছু থাকিলে আমি আপনাদের অতিথেয়তায় কার্পন্য করিতাম না, আমি নিজেই আপনাদের সেবা করিতাম, আপনাদের মূল্য দিতে হইত না।

নবী (দ:) লক্ষ্য করিলেন, কুটারের এক প্রান্তে একটি ছাগী শুইয়া আছে—অভি
কৃশ ও তুর্বল। নবীজী (দ:) উদ্মে-মা'বাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ ছাগীটি কি?
সে বলিল, উহা এতই তুর্বল যে, মেষপালের সঙ্গে চরিতে যাওয়ার বলও সে পায়
নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাতে তৃগ্ধ আছে কি? সে বলিল, তৃগ্ধ দানের সন্তাবনা
হইতেও অনেক অধম ইহা। তারপরও নবীজী (দ:) উদ্মে-মা'বাদকে বলিলেন, ঐ ছাগীটা
দোহন করিতে অন্তমতি আছে কি? সে বলিল, উহার স্তনে তৃগ্ধ আছে মনে করিলে
দোহন করিতে পারেন। নবী (দ:) উদ্মে-মা'বাদের ছোট্ট ছেলে মা'বাদকে বলিলেন,
হে বালক। ছাগীটা নিয়া আস ত। ছাগীটা নিয়া আসিলে নবী (দ:) দোহনের জ্ঞা
উহাকে আবদ্ধ করিলেন এবং বিছমিল্লাহ বলিয়া উহার স্তনে ও পিঠে হাত বুলাইলেন

এবং দোয়াও করিলেন। পুনরায় উহার স্তনে হাত ব্লাইলেন এবং বার বার আল্লার নাম জপিলেন।

অতঃপর বলিলেন, বড় একটি পাত্র আন—যাহার খাত এক দল লোকের পেট
পুরিতে যথেপ্ট হয়। ইতিমধ্যেই ছাগীটা উহার স্তন ছুগ্নে ফাঁপিয়া উঠায় পেছনের
পাদ্বয় ফাঁক করিয়া দিল এবং জাবর কাটিতে আরম্ভ করিল। নবী (দঃ) প্রবল বেগে
ছগ্ন দোহন করিতে লাগিলেন। বড় পাত্রটি ছগ্নপূর্ণ হইলে সর্বপ্রথম ঐ পাত্র
উদ্দে-মা'বাদের নিক্ট পাঠাইয়া দিলেন। সে পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে কাফেলার
লোকদেরে প্রদান করিলেন; প্রত্যেকে বার বার পান করিয়া অভিমাত্রায় পরিতৃপ্ত
হইল। সকলে বারংবার পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে সর্বশেষে নবীজী মোস্তফা (দঃ)
পান করিলেন এবং এহেন মহান আদর্শ কার্য্যন্তঃ শিক্ষা দানের পর মৌথিকও
বলিয়া দিলেন—"সকলকে পান করাইবার ভার যাহার উপর স্থাস্ত থাকিবে সে
সকলের পরে পান করিবে।" অতঃপর দ্বিতীয়বার ঐ পাত্রে দোহন করিয়া পুনঃ
পুনঃ সকলকে পান করাইলেন। নবীজীর দ্বারা এই অসাধারণ বরকত লাভে তাহারা
তাঁহাকে "মোবারক"—বরকত ও মঙ্গলপূর্ণ বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিল।

ভারপর নবী (দঃ) তৃতীয়বার ঐ পাত্রে ছধ দোহন করিয়। উদ্দে-মা'বাদের গৃহে রাখিয়া গেলেন এবং বলিলেন, ভোমার স্বামী মা'বাদের পিতা বাড়ী আদিলে ভাহাকে পান করাইও। নবীজীর কাফেলা তথা হইতে রওয়ানা হইয়া গেল; ইতিমধ্যেই স্বামী আবু-মা'বাদ মেষপাল লইয়া গৃহে প্রভাবর্ত্তন করিল। ঘাদের অভাবে মেষগুলি এতই ছর্বল ছিল যে, হাটিতে সক্ষম হইতেছিল না, এতই কুশ ছিল যে, উহাদের অস্তি-মজ্জা পর্যান্ত শুক্ত হইয়া গিয়াছিল। গৃহে ছয়্ম দেখিয়া দে অবাক হইয়া গেল; উদ্দে-মা'বাদকে জিজ্জানা করিল, ছয় কোথা হইতে পাইলে গ মেষপাল ত বাড়ীতেছিল না, ছয়ের কোন ছাগীও গৃহেছিল না। উদ্দে-মা'বাদ বলিল, ভোমার কথা সভাই, কিন্তু আমাদের গৃহে এক "মোবারক"—বরকতপূর্ণ মহৎ ব্যক্তির আগমন হইয়াছিল তাঁহার দ্বারা এই ঘটনা ঘটিয়াছে—ছয় দোহনের পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়া শুনাইল। আবু-মা'বাদ কৌতুহলে দেই মহান আগস্তকের বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত ইইবার আগ্রহ প্রকাশ করিল। উদ্দে-মা'বাদ তাহার স্বামীর নিকট নবীজীর আকৃতি-প্রকৃতি ও রূপ-গুণের বিবরণ যে ওজম্বনী ভাষায় প্রদান করিয়াছিল উহার যথায়থ অম্বাদ বাংলা ভাষায় সম্ভব নহে। সামান্ত কিছু আভাদ দেওয়া যাইতে পারে। উদ্দে-মা'বাদ বলিল—

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি—অতি উজ্জ্জলবর্ণ সুপুরুষ তিনি, মুখ্ঞী তাঁহার দীপ্ত আভাপূর্ণ, চরিত্র তাঁহার অতি মধুর, পেট তাঁহার ফীত নয়, দেহ তাঁহার কৃশ নয়—স্বন্দর সুঠাম। থুব কাল তাঁহার চোথের তারা, ঘন ও সুদীর্ঘ তাঁহার নয়নের রোমরাজি। কর্ক্ষ নয়-পদ্ধার তাঁহার স্বর, নয়ন যুগলে অতি সাদার মধ্যে অতি কাল পুত্লি; প্রকৃতিই যেন সুমা দিয়া দিয়াছে তাঁহার নয়নে, ভ্রুযুগল পরস্পর সংযোজিত, অতি কাল তাঁহার কেশদাম, গ্রীবা তাঁহার দীর্ঘ, দাড়ি তাঁহার ঘন। মৌনাবলম্বন অবস্থায় তাঁহার উপর গুরুগম্ভীর ভাবের দৃশ্য ফুটিয়া উঠে, কথা বলিলে সকলের মনোপ্রাণকে মোহিত করিয়া দেয়। কথা তাঁহার মুক্তার দীর্ঘ মালার স্থায় স্বিশ্বস্ত — উহা হইতে যেন এক একটি মুক্তা পর পর খসিয়া পড়িতেছে। মিষ্ট ও প্রাঞ্জল তাঁহার ভাষা, সুস্পষ্ট তাঁহার বর্ণনাধারা, ক্রটিও থাকে না আধিক্যও হয় না তাঁহার কথার মধ্যে। দূর হইতে দেখিলে তাঁহার রূপ-লাবণ্য মুগ্ধ করিয়া ফেলে, নিকটে আসিলে ( তাঁহার এশিক প্রভাব দৃষ্টিকে ঝলসাইয়া দেয়, কিন্তু ) তাঁহার প্রকৃডির মাধুরী মোহিত করিয়া ফেলে। দেহ তাঁহার মধ্যাকার—দেখায় অপ্রিয় দীর্ঘণ্ড নহে, হেয় মানের থর্বভ নহে, (পুষ্টি ও পুলকে সেই দেহ) রসাল বৃক্ষ-ডালার স্থায়—যেই ভালা কচিও নয় দীর্ঘ দিনেরও নয়। তিন জনের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক স্থাপনি ও স্থাহান। তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে সদা বেষ্টন করিয়া থাকে। তাহারা তাঁহার কথা অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করে এবং কোন আদেশ করিলে তাহা অতি আগ্রহের সহিত পালন করে। সকলের সেবার পাত্র তিনি, সকলেই তাঁহার হুজুরে জটলা বাঁধিয়া থাকে। বিষয় আকৃতিতে থাকেন না তিনি, তিরস্কার করা ধিকার দেওয়া জাঁহার স্বভাবে নাই।

আবুমা'বাদ ন্ত্রীর মুখে এই বর্ণনা শুনিবা মাত্র শপথ করতঃ বলিয়া উঠিল, ইনিই ত কোরেশদের সেই মহান! তাঁহার দর্শন পাইলে নিশ্চয় তাঁহার চরণে আমি শরণ লইতাম; উহার জন্ম আমি আপ্রাণ চেষ্টা ও সাধনা করিয়া যাইব। তাঁহার সাহচর্য্যের কামনা আমি করি; সুযোগ পাইলে সেই মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পুরণ করিব।

নবীন্ধী (দঃ) চলিয়া যাওয়ার পরও ছাগীটি সকাল-বিকাল এরপ অসাধারণভাবে ছগ্ধ দিয়া থাকিত এবং ছাগীটি দীর্ঘ দিন বাঁচিয়াও ছিল। (যোরকানী, >—৩৪০)

আবুমা'বাদের আকাশা পূর্ণ হইল, সাধনা তাঁহার সফল হইল। স্বামী আবুমা'বাদ এবং স্ত্রী উদ্মে-মা'বাদ তাঁহারা সপরিবারে মদিনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উদ্মে-মা'বাদের ভাতা "হোবায়শ"ও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মক্কা বিজয়ে শহীদ হইয়াছিলেন। তাঁহার মাধ্যমেই উদ্মে-মা'বাদ হইতে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়া আসিয়াছে। তাঁহাদের সকলের ইসলাম গ্রহণের বিবরণ যোরকানী, ১—৩৪২ পৃ: জট্টব্য।

উদ্মে-মা'বাদের ঘটনা জ্বিন সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রসার লাভ করিয়া ছিল; তাহারা অদৃশ্য কঠে কাব্যের মাধ্যমে মকায় এই ঘটনা স্থললিত স্বরে গাহিয়া প্রচার করিল। আবৃবকর তনয়া আস্মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পিতা আবৃবকর (রাঃ) ও নবীজী মোস্তফা (দঃ) গৃহ ত্যাগের ৪-৫ দিন পরে আমরা ত তাঁহাদের কোন সংবাদ অবগত নহি; ইতিমধ্যেই একটি অদৃশ্য কণ্ঠের এই কবিতা মক্কার লোকজন শুনিতে পাইল।

جُزَى اللّٰهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ ﴿ رَفَيْقَيْنِ حَلَّا خَيْمَتَى الْمِ مَعْبَدِ
هُمَا نَـزَلًا بِالْهِـرِ وَارْتَحَلَّا بِـهِ ﴿ فَا فَلَـمَ مَنْ اَ مُسَى رَفَيْقَ مُحَمَّدُ
سَلُوا اخْتَكُمْ مَنْ شَاتَهَا وَإِنَا تُهَا ﴿ نَا قَحُمَ اِنْ تَسَأَلُوا الشَّا الَّ تَشْهَدُ
سَلُوا اخْتَكُمْ مَنْ شَاتَهَا وَإِنَا تُهَا ﴿ نَا قَحُمْ اِنْ تَسَأَلُوا الشَّا الَّ تَشْهَدُ
دَ مَا هَا بَشَاءً كَادُلُ فَتَحَلَّبُثُ ﴿ لَكُمْ اِنْ تَسَأَلُوا الشَّا اللَّهَ مَرْبِدِ
دَ مَا هَا بَشَاءً كَادُلُ فَتَحَلَّبُثُ ﴿ لَكُمْ اِنْ تَسَأَلُوا الشَّا اللَّهَ مَرْبِدِ
فَعَادَ رَهَا فَيْ مَصُدَرٍ ثُنَا اللَّهُ مَوْدِدِ

"হে সকলের প্রভু আল্লাহ। উত্তম প্রতিদান দান কর ভ্রমণ-সঙ্গীদ্ব্যকে বঁ,হারা উদ্দে-মা'বাদের কুটীরে অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মহাপূণ্যবানরপে তথায় অবতরণ করিয়াছিলেন এবং এরপেই তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। মোহাদ্মদের (ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লাম) বন্ধুত্ব যাহারই লাভ হইয়াছে সাফল্য লাভে সেই ধ্যু হইতে পারিয়াছে। তোমাদেরই ভগ্নি উদ্দে-মা'বাদকে তাহার ছাগী এবং বিরাট পাত্রের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর; ঐ ছাগীকে জিজ্ঞাসা করিলেও সে ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। মোহাম্মদ (দঃ) উদ্দে-মা'বাদকে ডাকিলেন তাহার এমন একটি ছাগীর জ্ব্য যাহা ছিল বন্ধা বা ব'াঝা, (অতএব উহার স্তনে হুমের অন্তিত্বই ছিল না,) কিন্তু ঐ ছাগীর স্তন খাটা হুন্ধ এমন প্রবল্ধ বেগে প্রদান করিল যে, উহার উপর ফেনার স্ত্রপ জমিয়া গেল। অবশেষে ঐ ছাগীকে উদ্দে-মা'বাদের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া চলিয়া গেলেন, প্রভ্যেক দোহনকারী উদ্দে-মা'বাদের জক্য পুনঃ পুনঃ হুন্ধ দোহন করিতে থাকিবে। (বেদায়াহ ও যোরকানী,—৩৪২)

উদ্মে-মা'বাদের নিবাস এলাকা "কোদায়দ" মকা-মদিনার পথে মদিনা অপেক্ষা
মকার অধিক নিকটবর্তী ছিল। তাহার বদান্তভায় সে মকা এলাকায় পরিচিভা
ছিল এবং তাহার কুটার পথিকদের বিশ্রামাগার ছিল, দেশ-বিদেশের পথিকগণ
তথায় সেবা ও সহামুভূতি পাইয়া থাকিত, তাই ঐ কুটারও লোকদের মধ্যে
প্রসিদ্ধ ছিল। সেমতে জিনদের উক্ত কবিতা মকার মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের স্বষ্টি
করিল এবং যাঁহারা নবীজীর কাফেলার সংবাদ জ্ঞাত হইতে আগ্রহী ছিলেন
ভাঁহারাও আশ্বস্ত হইয়া আনন্দ লাভ করিলেন। ৫ম – ৪০

উদ্মে-মা'বাদের কুটারে ছাগী দোহনের যে ঘটনা ঘটিয়াছিল উহা নবীন্ধী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অদাল্লামের একটি মোজেযা ছিল। ঐ মোজেযাটির বিভিন্ন দিক ছিল। যথা—

- ১। ঘাসের অভাবে ছাগীটি এতই কৃশ ও ত্বর্ব ল ছিল যে, চারণভূমিতে যাওয়ায়ও অক্ষম ছিল। উদ্মে-মা'বাদ নিজেই এই কথা বলিয়াছিল; অতএব সাধারণভাবেই উহা তুগ্ধশৃক্ত ছিল। নবীজীর মোজেযায় উহাতে তুগ্ধের সঞ্চারণ হইয়াছিল।
- ২। ছাগীটির কোনও বাচন জনিয়াছিল না, যাহাতে উহার স্থানে ছ্মের সঞ্চার হইতে পারে। জিনদের কাব্যে যে, ঐ ছাগীটির গুণবাচক "كا دُني لا نَحول ا وَتَهِ اللهِ عَلَى الْعَمَالِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا
- ৪। আরও অধিক আশ্চর্যাল্পনক বিষয় এই ছিল যে, দীর্ঘ দিন পর্যান্ত ঐ ছাগীটি এইরপ অস্বাভাবিকভাবে ছয় দিতেই ছিল।

আলোচ্য ঘটনায় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের পরশহন্তের স্পর্শে উল্লেখিত অস্বাভাবিক ঘটনাই বাস্তবায়িত হইয়াছিল, যাহা দৃষ্টে ঘটনার প্রজ্যক্ষদর্শীগণ নবীজী (দ:)কে স্বভঃস্কৃর্ত্ত "মোবারক" নামের আখ্যা দিয়াছিল এবং আবুমা'বাদ নিজ গৃহে তথ্য দেখিয়া আশ্চর্যান্থিত হইয়াছিল, মোসলমান জ্বিন সম্পূদায়ও এই ঘটনাকে নবীজী মোস্তফার সভ্য রস্থল হওয়ার সাক্ষ্যরূপে প্রচার করিয়াছিল। এইসব তথ্য সীরত তথা চরিত-শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ কেতাবসমূহের সমস্ত গ্রেম্থেই বর্ণিত রহিয়াছে। শি

<sup>ি</sup> সমালোচনা ঃ—"মোন্ডফা-চরিত" গ্রন্থে ঐ চাগীর হ্রা সম্পর্কীয় সম্দয় তথা হইতে চোধ বন্ধ করিয়া শুধু গ্রন্থকারের নিজ অন্ধমানের ভিত্তিতে ঘটনাটাকে স্বাভাবিক প্রমাণ করার অপচেষ্টায় বলা হইয়াচে—"সম্ভবতঃ কৃশ মনে করিয়া কয়েক দিন ভাহাকে দোহন করা হয় নাই, তাহার স্তনে কয়েক দিনের যে হ্রা সঞ্জিত ছিল ভাহা প্রিকগণের পক্ষে নিভান্ত অপ্রচুর হইল না। ত্র্যের সাথে জল মি প্রতিত করিয়া পান করার নিয়ম আরবে প্রচলিত ছিল।"

ঐক্রপ আরও ঘটনা ঃ

মদিনার পথে নবীজী মোস্তফা (দঃ) কর্ত্তৃক আহার যোগাইবার ঐরপ আরও ঘটনা সীরত গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত রহিয়াছে।

মদিনার পথে নবীজীর কাফেলা এক রাখালের নিকট দিয়া যাইতে ছিল;
আহারের প্রয়োজন ছিল। তাঁহারা রাখালকে কোন একটি ছাগী হইতে হ্র্দ্ধদানের
অনুরোধ করিলেন। আরবে এই নীতি ও উদারতা সব্বত্র প্রচলিত ছিল যে,
পথিকগণ যে কোন মেষপাল ইত্যাদি হইতে নিজ প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে।

রাথাল বলিল, আমার মেষপালে ত্থা দেওয়ার যোগ্য কোন ছাগী নাই; একটি ছাগী আছে উহার বয়সও কম, এই শীত মৌসুমের আরস্তে বাচ্চা দিয়া ছিল; সেই বাচ্চা ছিল অসম্পূর্ণ-দেহবিশিষ্ট—বহু দিন পূর্বে এ ছাগীটিরও ত্থা একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। নবী (দঃ) বলিলেন, এ ছাগীটিকেই নিয়া আস। উহা উপস্থিত করা হইলে নবীজী (দঃ) উহার স্তনে হস্ত বুলাইলেন এবং দোওয়া করিলেন; উহার স্তনে হ্থা নামিয়া আদিল। আব্বকর (রাঃ) একটি পাত্র নিয়া আদিলেন; নবীজী (দঃ) দোহন করিলেন। প্রথমবার আব্বকর (রাঃ) পান করিলেন, দিতীয়বার এ রাখাল পান করিলে—এইভাবে সকলে পান করিলে স্বর্ণাযে নবীজী (দঃ) পান করিলেন।

ঘটনা দৃষ্টে রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, খোদার কসম—আপনি কে? আপনার স্থায় ব্যক্তিত আমি আর দেখি নাই। নবীজী (দঃ) বলিলেন, আমার পরিচয় জ্ঞাত করিলে সংবাদ গোপন রাখিবে ত ? সে বলিল, হাঁ। নবীজী (দঃ)

পাঠক! লক্ষ্য করিলেন! ইতিহাদে বর্ণিত তথাগুলিকে কিরুপে মৃছিরা ফেলা হইল!
বলা হইল—কয়েক দিনের হৃশ্ধ ন্তনে দক্ষিত ছিল; অথচ ছাগীটি ছিল, হায়েল' অর্থাৎ বন্ধা যাহার
গর্ভে বাচ্চা জন্মে না, স্তনে হৃদ্ধ কোথা হইতে আদিবে? বলা হইরাছে, পথিকগণের পক্ষে;
অথচ গৃহস্বামীরাও পান করিয়াছিল, এমন্কি অন্পস্থিতের জন্তও একপাত্র রাথা হইয়াছিল।
বলা হইয়াছে, নিতান্ত অপ্রচুর হইল না; অথচ প্রত্যেকে পুন: পুন: পান করিয়া পরিতৃপ্ত
হইয়াছিলেন। অবশেষে মোন্তফা-চরিত গ্রন্থকার হৃশ্ধে জল মিশ্রিত করা দাব্যন্ত করিল তব্ও
মোজেষাকে স্বীকার করিল না।

এইরপ অপদার্থ মগজ হইতে নি: সত বাতৃসতার সমালোচনা কত করা ষায়? প্রবীপ পণ্ডিত মরহমের সমালোচনা হয়ত পাঠককেও মর্মাহত করে। কিন্তু নবীজীর মোজেঘার প্রভি শীকৃতি দানে বাহারা এত সভীর্ণ তাহাদের অধিকার ছিল না মোজফা-চরিত সঙ্কলন করিয়া মোসলমানদিগকে বিভ্রান্ত করার। মূল ঘটনাকে বে সব গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইরাছে আমাদের উদ্ধৃত তথ্যসমূহ ঐসব গ্রন্থেই বিভ্রমান রহিয়াছে। তথ্যসমূহকে বাদ দিয়া, বরং উপেক্ষা করিয়া ঘটনাকে মনপ্রভারপে "সন্তবত:" জনিত নিজ উক্তির আড়ালে বিকৃত করা শিক্ষাও সভ্যতার বিপরীত নম্ন কি?

বলিলেন, আমি মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাল্ আলাইহে অসাল্লাম) আলার রশ্বল। রাখাল বলিল, কোরেশরা যাহাকে ধর্মত্যাগী বলিয়া থাকে আপনিই তিনি ? নবী (দঃ) বলিলেন, তাহারা এরপেই বলিয়া থাকে। রাখাল বলিল, আমার স্বীকৃতি ঘোষণা করিতেছি যে, আপনি নিশ্চয় নবী এবং আপনার ধর্ম সত্য; আপনি যাহা করিয়াছেন নবী ভিন্ন কেহ তাহা করিতে সক্ষম হইবে না; আমি আপনার সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা করি। নবী (দঃ) বলিলেন, তুমি এখন আমার সঙ্গী হইতে পারিবে না; আমার বিজয় ও প্রাবল্যের সংবাদ অবগত হইলে পর তুমি আমার নিকটে চলিয়া আসিও\*। (বেদায়াহ, ৩—১৯৪)

#### আৱও একটি ঘটনাঃ

আব্বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা ত্যাগ করার পথে আমরা একটি গোত্রের বস্তিতে পৌছিয়া এক কুটারে অবতরণ করিলাম, তখন সক্কা হইয়া গিয়াছে। ঐ কুটারে এক মহিলার অবস্থান; সন্ধাবেলা তাহার পুত্র মেষপাল চরাইয়া উহা লইয়া বাড়ী প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। তাহার মাতা তাহাকে একটি ছুরি প্রদান করিয়া বলিয়াছে—এই ছুরি ও একটি মেষ লইয়া পথিক ম্ছাফিরদের নিকট যাও এবং বল, আপনারা এই মেষটি জ্বাই করিয়া নিজেরাও খাওয়ার ব্যবস্থা করুন আমাদেরকেও দিন। বালক ছুরি ও একটি ছাগী লইয়া পোঁছিলে নবীজী (দঃ) ছুরিটা ফেরত দিলেন এবং বলিলেন, ছগ্ধ দোহনের পাত্র নিয়া আদ। বালক বলিল, ছাগীটিত কম বয়দের—এখনও পাঠার পালে আদে নাই ি (ইহাতে ছগ্রের সম্ভাবনাই নাই)। নবীজী বলিলেন, তুমি যাও; দে যাইয়া পাত্র নিয়া আদিল। নবী (দঃ) ছাগীটির স্তনে হাত বুলাইলেন, অতঃপর ছগ্ধ দোহাইলেন; পাত্রটি ছগ্রে পূর্ণ হইলে উহা বালকের মাতার জন্ম পাঠাইলেন। সে তুপ্ত হইয়া পান করিলেন। তথায় কাফেলা ছই রাত্র অবস্থান করিলে। কুটারবাসীরা নবীজী (দঃ) পান করিলেন। তথায় কাফেলা ছই রাত্র অবস্থান করিল। কুটারবাসীরা নবীজী (দঃ)কে "মোবারক—বর্রকত ও মঙ্গলপূর্ণ" নামে আখ্যায়িত করিত।

ঐ মহিলার মেষপালে বরকত হইল উহা সংখ্যায় অনেক বাড়িয়া গেল। ঐ
মহিলা তাহার মেষপাল সহ বালক পুত্রকে লইয়া মদিনায় পে ছিল। বালক

পাঠক! "মোন্ডকা চরিত" সকলক এই ঘটনাকে কি বলিয়া আভাবিক বানাইবেন?
ঘটনা সপ্র অআভাবিক হওয়ার কারণেই ত ঘটনায় উপস্থিত রাধাল স্পষ্ট বলিয়াছে, আপনি
বাহা করিয়াছেন নবী ভিন্ন কেহ করিতে পারে না।

<sup>ি &</sup>quot;মোন্তফা-চরিত" সহলক এই ঘটনার ছাগীটির হৃত্ব দেওরার স্বাভাবিকতা কিরপে নির্ণয় করিবেন। উল্লেখিত হুইটি ঘটনা ঐ সব কেতাবেই বর্ণিত রহিরাছে যে সব কেতাব তে উপ্রেখা বাবের ঘটনা যোল্ডফা-চরিত গ্রন্থে উন্ধ্রত হুইয়াছে।

পুত্র মদিনায় হঠাৎ আব্বকর (রাঃ)কে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং মাতাকে বলিল, মা। ঐ যে, মোবারকের সঙ্গী ব্যক্তি। তাঁহারা নবীন্ধীকে "মোবারক" নামের আখ্যা দিয়াছিল।

মাতা তৎক্ষাণাৎ আব্বকর রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনন্তর নিকটে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লার বন্দা। আপনার সঙ্গী সেই মহাপুরুষ কে ছিলেন ? আব্বকর (রাঃ) বলিলেন, তিনি আল্লার নবী। মহিলা বলিলেন, আমাকে তাঁহার নিকট পোঁহাইয়া দিন। আব্বকর (রাঃ) তাঁহাদিগকে নবীজী সমীপে পোঁহাইয়া দিলেন; তাঁহারা নবীজী (দঃ)কে কিছু পনির এবং আম্য সামগ্রী হাদিয়া পেশ করিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন। নবীজী (দঃ) তাঁহাদিগকে দাওয়াত খাওয়াইলেন এবং পরিধেয় ইত্যাদি উপহার দিলেন (যোরকানী, ১—৩৪৯ বেদায়াত্ত ৩—১৯২।)

# নূতন শুভ্রবসনে মদিনায় উপস্থিতির ব্যবস্থা ঃ

১৭০৮। ত্রালীছ ঃ—( ৫৫৪ পৃ: ) যোবায়র (রা:) ছাহাবীর পুত্র ওরওয়া (র:) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) ও আব্বকর (রা:) মদিনা যাওয়ার পথে যোবায়র রাজিয়াল্লান্ত তায়াল। আনন্তর সহিত সাক্ষাৎ হইল—তিনি কতিপয় মোসলমান বিণিকদের সঙ্গে বাণিজ্য কাফেলায় সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ছিলেন। যোবায়র (রাঃ) নবীজী (দঃ) এবং আব্বকর (রাঃ)কে সাদা কাপড়ের নৃতন পোশাক পরাইয়া দিলেন।

# মদিনার শহরতলিতে নবীজীর উপস্থিতি:

মক্কা হইতে রওয়ানা হওয়ার দিন-তারিথ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মতামত আছে। প্রসিদ্ধ মত ইহাই যে, হযরত (দঃ) রবিউল-আউয়াল চাঁদের প্রথম তারিখ (বুধবার দিবাগত) বৃহস্পতিবারেব রাত্রে মক্কা নগরী ত্যাগ করতঃ ছৌর পর্বত গুযায় পেঁছিয়াছিলেন; বৃহস্পতিবার দিন শুক্রবার রাত্র ও দিন, শনিবার রাত্র ও দিন এবং রবিবার রাত্র ও দিন এই চার দিন তিন রাত্র গুহার পথে এবং গুহায় উদযাপন করতঃ (রবিবার দিবাগত) সোমবারের রাত্রে গুহা হইতে বাহির হইয়া মদিনার পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। ১২ই রবিউল-আউয়াল সোমবার দিন বিথহরের পূর্বে মদিনায় পেঁছিয়াছিলেন। (ফত্ত্লবারী ৭—১৮৮)

মক। হইতে মদিনায় পে'ছিতে মদিনার শহরওলি কোবা-পল্পী দিয়াই প্রবেশ-পথ। এই কোবাপল্লীতে বনী-আম্ব-ইবনে আউফ গোত্রের বদবাদ। তাঁহাদের মহামু-ভবতা ইদলামের ইতিহাদে চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মকা হইতে বিতাড়িত ও আগত মজলুম অত্যাচারিত স্বর্হারা মোদলমানগণ এই পল্লীর উক্ত গোত্তেই বেশী পরিমাণে শুধু আশ্রন্থই পাইতেন না, বরং সহোদররপে সমাদরে গৃহীত ও
স্বান্ধে আপ্যায়িত হইতেন। মজলুম মোহাজেরগণের প্রথম ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র সরব্ স্ব
ইইতে বিচ্ছিন্ন আবৃহালামা (রাঃ) এই পল্লীতেই আশ্রন্থ লইয়াছিলেন। তাঁহার
ছঃখীনী স্ত্রী উদ্মে-দালামা (রাঃ) বালক পুত্রসহ দীঘ এক বংসর পর এই পল্লীতেই
স্বামীর সহিত আশ্রন্থ পাইয়াছিলেন। আবৃসালামা রাজিয়াল্লাছ ভায়ালা আনহুর
পর সন্ত্রীক হিজরতকারী আমের ইবনে রবীয়া (রাঃ), তাঁহার পর আবহুলাহ ইবনে
জাহাদ (রাঃ) এবং তাঁহার স্ত্রী, ভাতা ও তিন ভগ্নি সকলেই হিজরত করিয়া কোবা
পল্লীতে মোবাদ্দের ইবনে আবহুল-মোনজের রাজিয়াল্লাছ ভায়ালা আনহুর গৃহে
আশ্রন্থ কইয়াছিলেন (বেদায়াহ, ৩—১৭১)। ওমর (রাঃ) এবং তাঁহার পরিবারবর্গ,
ভ্রাতা, ভগ্নিপতিসহ বিশক্তন সকলেই কোবা পল্লীতে রেফাআ' ইবনে আবহুল মোনজের
রাজিয়াল্লাছ ভায়ালা জানহুর গৃহে আশ্রম্থ পাইয়াছিলেন (বেদায়াহ, ৩—১৭৩)।
হাম্যা (রাঃ), যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ), আবৃ মার্ছাদ (রাঃ), মার্ছাদ (রাঃ)
আনাছাহ (রাঃ) এবং আবৃকাব্দা (রাঃ) তাঁহারাও কোবা পল্লীতে কুল্ছুম ইবনে
হাদম রাজিয়াল্লাছ ভায়ালা আনহুর গৃহে আশ্রেয় গ্রহণ কহিয়া ছিলেন

(বেদায়াহ, ৩—১৭৪)।

নবীজী মোস্তফা (দঃ) মকা হইতে আত্মগোপন করতঃ যাত্রা করিয়াছেন—মদিনাবাসী মোসলমানগণ যথাসময়ে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া ছিলেন, স্তুত্রাং তাঁহাদের মধ্যে অপরিসীম প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছিল। সমগ্র শহর ও শহরতলির মোসলমানদিগের আনন্দ ও উৎসাহের সীমা ছিল না। কারণ, তাঁহ'দের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, নবীজী মোস্তফা (দঃ) মকা হইতে যাত্রা করিয়া মদিনায়ই পৌছিবেন। মদিনার মোসলমানগণ প্রত্যহ নগর এলাকার বাহিরে উন্মুক্ত কাঁকরময় ময়দানে দাঁড়াইয়া অধীর আগ্রহে তাকাইয়া থাকিতেন নবীজীর কাফেলার আগমন প্রতিক্ষায়। স্থা্রের প্রথর উত্তাপই তাঁহাদিগকে সেই প্রতিক্ষা হইতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিত; স্থ্যা-তাপ অসহনীয় না হওয়া পর্যান্ত তাঁহারা বাড়ী ফিরিতেন না।

১২ই রবিউল-আউয়াল সোমবার দিনও ঠিক এরপেই মদিনাবাসী মোসলমানগণ স্থা-তাপে বাধ্য হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন মাত্র। ইতিমধ্যেই হুলস্থুল পড়িয়া গেল, কোলাহল জাগিয়া উঠিল—উজ্জ্বল শুল্রবসন পরিহিত ক্ষুদ্র কাফেলা মদিনার উদ্ধিপ্রান্ত পথে কোবা পল্লীর পানে আগত পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নগরময় আনন্দ-উৎসাহের হিল্লোল বহিয়া গেল। মোসলমানগণ দলে দলে ঘর হইতে ছুটিয়া আদিতে লাগিলেন; সকলেরই মনে আজ পুলক ও অফুরস্ত উল্লাস; দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্খা আজ পুরণ হইবে—আল্লার রম্বলকে আজ তাহারা নিজেদের মধ্যে পাইবেন।

ধীরে ধীরে নবীজীর কাফেলা কোবা পল্লীতে উপনীত হইল। বার রাত্র বার দিনের কঠিন ছফরে ক্লান্ত পরিপ্রান্ত নবীন্ধী মোল্ডফা (দঃ) আবুবকর (রাঃ)কে লইয়া একটি খেজুর গাছের ছায়াতলে উপবেশন করিলেন। নবীজী (দঃ) মৌনভাবে ব্দিয়া আছেন এবং তাঁহার পার্শ্বদেশেই আছেন আবৃবক্র (রাঃ)। নবীজীর পোশাক-পরিচ্ছদে কোন জাঁবজমক নাই, উপবেশনে কোন পার্থক্য ও আড়ম্বর নাই—যাহা দেখিয়া সাধারণ লোকে সহজে নবীন্ধী (দঃ)কে চিনিতে পারিত। এমনকি যাঁহারা পূর্বের নবীজী (দঃ)কে দেখেন নাই, আবুবকর (রাঃ)কে চিনিতেন না তাঁহাদের অনেকে আব্বকর (রাঃ)কে নবীজী মনে করিয়া তাঁহাকেই তদলীম জানাইতেছিলেন। কারণ, আবুবকর (রাঃ) বয়দে নবীজী (দঃ) অপেফা কিঞ্চিৎ ছোট হইসেও দেখায় নবীজী অপেক্ষা অধিক বয়দের মনে হইতেন। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নবীজী (দঃ) অভার্থনাকারী ও সাক্ষাৎকারীগণের ভিড়ে যাতনা অনুভব করিবেন - অবলীলাক্রমে তিনি ঐভাবে উহা হইতে রক। পাইলেন। হয়ত, এই কারণেই আব্বকর (রা:) তস্সীম গ্রহণে বাধার স্প্রী না করিয়া মৌনতা অবসম্বন করিয়াছিলেন। এই সময় <mark>ছায়া স</mark>রিয়া যাওয়ায় নবীজীর চেহারায় রৌজ লাগিতে লাগিল। আব্বকর (রা:) অবিলম্বে নিজ বস্ত্রের সাহায্যে নবীজীর উপর ছায়া করিয়া দাঁড়াইলেন; ছায়া করাও হইল এবং ভক্ত অমুরক্ত থাদেম ও প্রভুর মধ্যে পার্থক্যের পরিচয়ও হইয়া গেল।

বৃক্ষ ছায়াতলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও কুশলবাদের আলাপ-আলোচনার পর নবীজী (দঃ) কোবা পল্লীর কুল্ছুম-ইবনে হদ্মের গৃহে আপ্যায়িত হইলেন। যে কয়দিন নবীজী (দঃ) কোবায় অবস্থান করিলেন এই গৃহেই অবস্থান করিতেন, কিন্তু জনসাধারণের সহিত সাক্ষাৎ অমুষ্ঠানে তিনি সায়াদ ইবনে খায়ছামা (রাঃ) ছাহাবীর গৃহে বসিতেন। কারণ, এই গৃহস্বামী ছিলেন পরিবার শৃষ্ঠ; এই গৃহে নবীজীর নিকট লোকদের যাতায়াত ও সাক্ষাৎ সুবিধাজনক ছিল। (বেদায়াহ, ৩—১৯৭)

নবীজী (দঃ) মকা হইতে বাহির হইয়া আসায় কৃতকার্য্য হইলে পর আলী রাজিয়ালান্ত্র তায়ালা আনহুর পক্ষে সহজ হইয়া গেল নবীজীর নিকট মকাবাসীদের গচ্ছিত চিজ-বস্তু তাহাদেরকে ফিরাইয়া দেওয়া। সেমতে তিনি যথা সম্ভব ক্রেভ মালিকদিগকে তাহাদের চিজ-বস্তু প্রত্যার্পণ করিতে লাগিলেন। মকা হইতে নবীজীর যাত্রা করার তিন দিন পরে আলী (রাঃ)ও মকা ত্যাগ করতঃ হিজরত করিয়া কোবা পল্লীতেই নবীজীর সহিত মিলিত হইলেন। (বেদায়াহ, ৩—১৯৭)

কোবা পল্লীতে নবী (দঃ) দোমবার পে ছিয়া ছিলেন এবং শুক্রবার পর্যান্ত ঐপল্লীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহা অবধারিত যে, কোবা হইতে নবীজীর প্রস্থান শুক্রবার ছিল; কাহারও মতে পরবর্তী শুক্রবার, কিন্তু অধিকাংশের মতে দ্বিতীয় শুক্রবার। সেমতে কোবা পল্লীতে নবীজীর (দঃ) অবস্থান ( অবতরণ ও প্রস্থানের উভয় দিনকে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় গণনা করিয়া ) বার দিন ছিল। (বেদায়াহ, ৩—১৯৮)

ছাহাবী আনাছ (রা:) যাঁহার বয়স এই সময় মাত্র দশ বংসর ছিল; তিনি পরবর্তী-কালে আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা নিজ্ঞ স্মরণ অনুযায়ী এই প্রদান করিয়াছেন যে, কোবা পল্লীতে নবী (দঃ) চৌদ্দ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। হয়ত, তাঁহার স্মরণ মতে নবীজীর কোবা পল্লীতে অবতরণ শুক্রবার দ্বিপ্রহরে ছিল এবং কোবা হইতে মদিনা নগরে প্রস্থান তৃতীয় শুক্রবার দ্বিপ্রহরের পূর্বেব ছিল। সেমতে অবতরণ ও প্রস্থানের অর্দ্ধ অর্দ্ধ দিনের সমষ্টিকে একদিন গণ্য করিয়া চৌদ্দ দিন বলা হইয়াছে। আছাহ ১০৯

# কোবা পল্লীতে মসজিদ নির্মাণ ঃ

কোবা পল্লীতে :২ দিন বা ১৪ দিন অবস্থান সময়ে নবীজী (দঃ) তাঁহার এইটি বিশেষ আদর্শ ও স্থাত-পালন বাস্তবায়িত করিলেন। নবীজীর বিশেষ মৌলিক আদর্শ ও স্থাত এই যে, যেস্থানেই মোসলমানের বসবাস হইবে তথায় সর্ব্বদা জমাতের সহিত নামায আদায় করার সুব্যবস্থা করিবে। মোসলমানদের জন্ম এই আদর্শ বস্তুত: পবিত্র কোরআনেরও ইঙ্গিত। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

"মোসলমান এমন জাতি যে, তাহাদিগকে কোন ভূখতে শক্তি-সামর্থের সুযোগ দান করিলে তাঁহারা তথায় নামায জারি করার সুবাবস্থা করেন…।"

কোবা পল্লীতে মোসলমানগণের মুক্ত ধর্মীয় পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। এই স্থানেগ মোসলমানদের কর্ত্তব্য তথায় জমাতী নামাযের প্রচলন করার জক্ষ এবং ইসলামের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্ম মসজিদ তৈরী করা। নবীজী (দঃ) তাঁহার ১২।১৪ দিনের সাক্ষিপ্ত অবস্থানে সেই কর্তব্যের উদ্বোধন করেন। ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ ঐ কোবা-পল্লীতে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লান্ত আলাহাহে অসাল্লামের হত্তে তৈরী হয়। মোসলমান সর্ব্ব-সাধারণের জন্ম এবং আমুষ্ঠানিক মসজিদরূপে পূর্ণ আকৃতিপ্রাপ্ত মসজিদ স্বর্ব-প্রথম এই মসজিদে কোবা-ই ছিল। ইহার পূর্ব্বে ব্যক্তিগত নির্দ্দিন্ত নামাযের স্থান করেপ বা গোত্রীয় সমাজের নামাযের জন্ম অতি সামান্ম হেরাও-এর রক্ষণায় নির্দ্দিন্ত নামাযের স্থান আরও তৈরী হইয়াছিল, কিন্তু আমুষ্ঠানিকরূপে পূর্ণাল জামে-মসজিদ এই উন্মতের মধ্যে সর্ব্ব-প্রথম এই কোবা-পল্লীর জামে-মসজিদই। উক্ত মসজিদের গৌরব পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ রহিয়াছে—

لَهُ شَجِدٌ ا سِسَ مَلَى النَّقُوى مِنْ أَوْلِ يَوْمِ أَحَقَّ أَنْ تُقُومَ نِيْدٍ-

# فَيْهُ رِ جَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهُرُوا

"যেই মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে পরহেজগারী—আল্লাহ্মুক্তির উপর প্রথম দিন হইতে উহার সঙ্গেই আপনার সম্পর্ক রাখা বাঞ্নীয়। ঐ মসজিদের পল্লী-বাসীরা (উত্তম লোক; তাঁহারা) পাক-পবিত্রতাকে ভালবাসিয়া থাকে। ১১ পাঃ ২রঃ

অনেকের মতে নবীজী মোস্তফা ছাল্লালাহ আলাইহে অসাল্লাম কোবায় পদার্পণের প্রথম দিনেই এই মসজিদের ভিত্তি রাখিয়াছিলেন। (বেদায়াহ, ৩—২০৯)

## কোবা মসজিদের ফজীলত ঃ

এই মসজিদের প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা করিয়াছেন কোরআন শরীফে যে, এই মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে আল্লার তাক্ওয়া তথা পরহেজগারী ও আল্লাহমুক্তির উপর। এই পল্লী হইতে চলিয়া যাওয়ার পরও নবী (দঃ) এই মসজিদে আদিতেন এবং নামায পড়িতেন। প্রথম খণ্ড ৬০১ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে—নবী (দঃ) প্রতি শনিবার এই কোবা পল্লীর মসজিদে স্থযোগ হইলে যানবাহনে নতুবা পদব্রজে আদিতেন এবং হুই রাকাত নামায পড়িতেন।

হাদীছে আছে—এই মদজিদে নামায পড়িলে ওমরা আদায় করার ছৎয়াব লাভ হয়। (যোরকানী, ১—৩৫১)

## মদিনার শহুর পানে কোবা হুইতে প্রস্থান ঃ

বার বা চৌদ্দ দিন কোবা পল্লীতে অবস্থানের পর শুক্রবার দিন নবী (দঃ) উাহার দাদার মাতৃকুল—নাজ্জার বংশের লোকদিগকে তাঁহার মদিনা নগরীতে যাতার সঙ্করের সংবাদ জ্ঞাত করিলেন।

দীর্ঘ হই সপ্তাহ আগ্রহ ও অপেক্ষায় কাটিয়া গিয়াছে, এখন নবীজীর আগমন সংবাদ পাইয়া নগরবাসীগণের আনন্দ-উল্লাস ও উৎসাহ-উদ্দীপনার আর সীমা থাকিল না। তৎকালীন আরবীয় বীর জাতির প্রথামুসারে তাঁহারা সকলে তরবারী ঝুলাইয়া ফৌজী কায়দায় নবীজী (দঃ)কে রাজকীয় অভার্থনার সহিত নিয়া আসিবার জন্ম ছিটিয়া চলিলেন। নগরের সকল মোসলমানের মধ্যে এই গুভ সংবাদ অবিলম্বে প্রচারিত ইইয়া পড়িল। এবং আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে আনন্দে উল্লাসে মাতিয়া উঠিল।

উক্রবার দিনের সুদীর্ঘ অংশ অতিক্রমের পর নবীন্ধী (দ:) কোবা হইতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বনী-সালেম গোত্রের মহল্লায় পৌছিতেই জুমার নামাযের ওয়াক্ত ইইয়া গেল। নবীন্ধী (দ:) তাঁহার একশত জন সঙ্গীসহ ঐ গোত্রের নির্দিষ্ট নামাযের স্থানে জুমার নামায আদায় করিলেন। নবীজীর জন্ম ইহাই স্বর্বপ্রথম জুমা ছিল। त्रवोकोत प्रक्विथयस क्रुसात (था९वा :

উক্ত জুমার নবীজীর প্রথম খোৎবার মর্ম্ম নিম্নরূপ ছিল—

সমস্ত মহিমা-গরিমা একমাত্র আলার জক্ত; আমি তাঁহারই মহিমা গাহি ও প্রচার করি। আমি তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করি এবং (কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটির জন্ম) তাঁহারই নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই। সৎপথ-লাভ তাঁহারই নিকট যাজ্ঞা করি। তাঁহার প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখি; তাঁহাকে অমাশ্র করিব না। তাঁহাকে অমাশ্র করে এমন ব্যক্তিকে কথনও মিত্র বানাইব না। আমি এই সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্থ কোন উপাস্থ নাই; তিনি এক, তাঁহার অংশীদার কেহ নাই এবং এই সাক্ষাও ঘোষণা করিতেছি যে, মোহাম্মদ তাঁহার বন্দা ও প্রেরিত রস্কল। যথন দীর্ঘকাল যাবং বিশ্ব রস্কুল হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে — যথন ধরাপৃষ্ঠ হইতে সভ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যথন মানবজাতি ভ্রষ্টতা ও অনাচারে ডুবিয়া গিয়াছে, যথন বিশ্বের আয়ু শেষ প্রায় এবং কেয়ামত বা মহাপ্রলয় সমাগত, কর্মফল ভোগের নির্দ্ধারিত সময় নিক্বর্তী—এহেন সময় আলাহ তাঁহার রস্থল মোহাম্মদকে সভ্যের জ্যোতি, জ্ঞানের আলো, সদোপদেশের আকর ও সঠিক ও বাস্তবমুখী ধর্ম দিয়া জগদাসীর প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহ এবং তাঁহার রস্থলের অনুগত হইয়া চলিলেই মানব-জীবনের চরম সফলতা লাভ হইবে। পক্ষাস্তরে আল্লাহ এবং আল্লার রম্বলের অনুনুগত চলিলে পদখলন, অপরাধ-প্রবণতা এবং স্পূর প্রসারী ভ্রপ্তা অবধারিত।

হে জনমগুলী! তোমাদের প্রতি আমার চরম উপদেশ—তোমরা তাক্ওয়া তথা পরহেজগারী—আল্লাহমুকজি ও আল্লার ভয়-ভজি অবলম্বন কর। (অর্থাৎ বিবেকের ঐ চরম উংকর্ষ লাভ কর যে, কুভাব কৃচিন্তা ও অপরাধ-প্রবণতার প্রবৃত্তিই ফ্রদ্ম হইতে মুছিয়া যায়—ঐসব কদর্য্যের প্রতি এমন ঘূণা জন্মে যে, উহা স্বতঃই বিষবৎ পরিতাজ্য বোধ হয়)।

পরকালের চিস্তা ও আল্লার ভয়-ভক্তি অবলম্বনের উপদেশ—এক মোসলেম অপর মোসলেমকে দিবার মত উৎকৃষ্টতর উপদেশ একমাত্র ইহাই। যে সব ছফর্মে আল্লাহ তোমাদেরে তাঁহার আজাবের ভয় দেখাইয়াছেন—সাবধান! উহার নিকটেও যাইও না; ইহা অপেক্ষা উত্তম সদোপদেশ আর কিছুই হইতে পারে না, ইহা অপেক্ষা উত্তম সতর্কবাণী আর কিছু হইতে পারে না। প্রভূ-পরওয়ারদেগার আল্লাহকে ভয় করিয়া যে ব্যক্তি আলার নিষিদ্ধসমূহকে বর্জন করে—যাহাকে তাক্ওয়া" বলে; এই তাক্ওয়াই হইল মানুষের জন্ম পরকালের সাফল্য লাভের প্রকৃত সাহায্যকারী।

আল্লার সঙ্গে মামুষের যে সম্পর্ক এবং উহার যে কর্ত্তব্য রহিয়াছে— যে ব্যক্তি সেই সম্পর্ক ও কর্ত্তব্যকে ভিডরে-বাহিরে, প্রকাশ্যে ও গোপনে ক্রটিমুক্ত ও নিথুঁত করিতে সচেষ্ট পাকিবে—একমাত্র আল্লাহকে সম্ভষ্ট করার উদ্দেশ্যে; ঐ ব্যক্তির এই প্রচেষ্টা তাহার জন্ম ইহজীবনে অতি বড় সুনাম এবং পরজীবনে মহাসম্বল ও মহাসম্পদ হইবে—যখন মান্ধুযের একমাত্র নির্ভরম্বল হইবে তাহার কৃত আমল। উল্লেখিত প্রচেষ্টা ছাড়া মানুষ ত্নিয়ার বুকে যাহা কিছু করে পরজীবনে সেশত আকান্ধা করিবে—উহার হিসাব-নিকাশ হইতে যেন সে অনেক অনেক দূরে থাকে।

আলাহ তোমাদিগকে তাঁহার সম্পর্ক এবং দেই সম্পর্কের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে পুনঃ পুনঃ সভর্ক করিভেছেন। আল্লাহ স্বীয় বন্দাদের প্রতি অভিশয় দ্য়াময় ও কুপাময়। আল্লার কথা সত্য, তাঁহার অঞ্পীকার সুরক্ষিত ও অলজ্বনীয়— সেই মহানই বলিয়াছেন, "আমার কথার রদবদল নাই, আমি বন্দাদের প্রতি আদৌ কোন অবিচার করিব না।"

ইংজীবন ও পরজীবন উভয় জীবনের ব্যাপারে ভিতরে-বাহিরে প্রকাশ্যেঅপ্রকাশ্যে সর্ব্বতোভাবে আল্লার ভয়-ভক্তি সকলে অবলম্বন কর। যে ব্যক্তি আল্লার
ভয়-ভক্তি অবলম্বন করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার গোনাহসমূহ মুছিয়া ফেলিবেন
এবং অতি বড় প্রতিদান তাহাকে দান করিবেন। যাহার ভিতরে আল্লার ভয়ভক্তি থাকিবে সে চরম সাফল্য লাভ করিবে।

শ্বরণ রাথিও, আল্লার ভয়-ভক্তি তাঁহার গজব হইতে রক্ষা করে, তাঁহার আজাব হইতে বাঁচায়, তাঁহার অসন্তুটি হইতে হেফাজত করে। আরভ আল্লার ভয়-ভক্তি চেহারাকে উজ্জ্বল করিবে, প্রভূ-পরওয়ারদেগারকে সন্তুষ্ট করিবে, মান-মর্যাদাকে উর্দ্ধে নিয়া যাইবে।

ইহজীবনের সুখ ভোগ কর, (কিন্তু ভোগের মোহে) আল্লার দাবী পুরণে
শিথিল হইও না। আল্লাহ ভোমাদিগকে তাঁহার কেতাব শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার
(পর্যান্ত পোঁছার) পথ সুস্পন্ত করিয়া দিয়াছেন। এখন কে প্রকৃতপক্ষে সত্যের
দেবক, আর কে মিথ্যাবাদী কপট তাহাই আল্লাহ দেখিয়া নিবেন। স্থতরাং
আল্লাহ যেরূপ ভোমাদেরে চরম উপকার করিয়াছেন ভক্রপ ভোমরাও নিজেদের
উপকার কর—আল্লার শক্রদেরে শক্র গণ্য কর এবং তাঁহার (দ্বীনের) জন্ম
যথাযোগ্য জেহাদ কর। তিনি ভোমাদিগকে (তাঁহার নিজের জন্ম) নিক্রাচিত
করিয়াছেন এবং ভোমাদের নাম রাথিয়াছেন, মোছলেম—আ্লোৎসর্গকারী।

(আলাহ তায়ালা কেতাব ও পথের সন্ধান দানের সুব্যবস্থা এই উদ্দেশ্যে করিয়াছেন—) যেন ধ্বংসের পথ অবলম্বনকারী সেই পথে ধ্বংস হয় সুস্পষ্টরূপে জানিয়া-বুঝিয়া লওয়ার পর; (ফলে তাহার কোন আপত্তির অবকাশ থাকিবে না।) এবং বাঁচিবার পথের সন্ধানী বাঁচিয়া যায় সুস্পষ্ট পথ পাইয়া। নিশ্চয় জানিও, আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও কোন শক্তি নাই। অতএব সদা আলাহকে

শারণ রাখিও, আর পরজীবনের জন্ম সম্বল সঞ্চয় করিয়া লও। আলার সহিত নিজ সম্পর্ককে যে দৃঢ় ও নিধুঁত করিয়া লয় মামুষের সঙ্গে তাহার সমৃদ্য সম্পর্কের জন্ম আলাহ তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইয়া যান। কারণ, মামুষের উপর আলারই ছকুম চলে—আলার উপর মামুষের তুকুম চলে না। মামুষ আলার উপর প্রভূত রাথে না—আলাহই মামুষের উপর প্রভূত রাথেন। আলাত্ত-আকবার—আলাহ স্বর্বমহান; সেই মহান আলাহ ব্যতীত আর কাহারও হস্তে কোন শক্তি নাই। (ওয়াকেদী, ২—১১৭; বেদায়াহ, ৩—)

### জুমা শেষে নগৱ দিকে যাত্রা ঃ

জুমার নামায শেষ করিয়া নবী (দঃ) আবার নগর পানে যাত্রা করিলেন। নবী (দঃ) তাঁহারই বাহনের উপর পেছনে আব্বকর (রাঃ)কে বদাইলেন এবং ধীরে ধীরে নগরের দিকে অগ্রদর হইতে লাগিলেন। দীর্ঘ তিন বংদর হইতে মক্কার নীরব আকাবা প্রান্তরে যেই আকান্ধা প্রণের ব্যবস্থা করা হইতেছিল, তিন মাদ পূর্বেও সেই আকাবায় গভীর নিস্তব্ধ নিবিড় অন্ধকার-আড়ালে যেই গুপ্ত পরামর্শ করা হইয়াছিল যে, নবীদ্ধী মোস্তফা (দঃ) মদিনায় আগমন করিবেন—আজ দেই পৃণ্য-প্রতিশ্রুতি সফল হইতে চলিয়াছে; মদিনার আনহার ও প্রবাদী মোহাজেরগণ বহুদিনের ব্যাকৃল প্রতীক্ষার পর নিজেদের আশাতীত সোভাগ্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে-উৎসাহে মাত হয়ারা হইয়া উঠিলেন।

মোসলেম মদিনার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নবীজীর প্রাণ-ঢালা অভ্যর্থনার জন্ম মাতিয়া উঠিরাছে। সশস্ত্র বন্ধ-নাজ্ঞার বংশের লোকগণ নবীজীর কাছওয়া উদ্ভীর অগ্রে-পশ্চাতে এবং দক্ষিণে ও বামে দল বাঁধিয়া চলিয়াছেন রাজকীয় শান প্রদর্শনে। স্থানে স্থানে ধঞ্জর ও বর্শা চালাইয়া যুদ্ধ-মহড়া প্রদর্শনীর ধুম চলিয়াছে সর্বত্র। সমগ্র নগরের ছাদ ও বারান্দাগুলি পরিপূর্ণ হইয়া গেল উৎমুক দর্শকদের ভিড়ে। এমনকি (তখন ত শরীয়তে পর্দার স্থকুম ফরজ হইয়াছিল না, তাই) অভিজাত মহিলারা পর্যান্ত নিজ নিজ গৃহ-ছাদে আরোহন করিয়া শত শত আবেগে তাকাইয়া ছিল নবীজীর দর্শন লাভের আকাজায়। সকলের অন্তরে আনন্দ হিল্লোল বহিয়া যাইতে ছিল নবীজীর আগমন আশায়। কী আনন্দ। কী আগ্রহ সকলের মনে! নর-নারী, ছোট বড় সকলের মুখে ফুটয়া উঠিয়াছে মহা আনন্দের আভা। বালক-বালিকাদের বিরামহীন ছুটাছুটি চলিয়াছে সড়কে সড়কে, গলিতে গলিতে। তাহারা দক্ বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে সর্ববি আনন্দ-ধ্বনি দিতে লাগিল—আল্লাহ্ত-আক্রার জাআ-মোহাম্মদ। (Welcome—মোহাম্মদের শুভাগমন—ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লাম) আলাহ্ত-আক্রার, জাআ-রম্ব্রাহ। (আলার রম্প্রের শুভাগমন।)

সকলের অন্তরে আজ নব কোতৃহল, চেহারায় তাঁহাদের আনন্দোচ্ছাস, সম্মুখে তাঁহাদের কত কত রঙ্গীন স্বপ্ন! এই অতুলনীয় আনন্দ-উৎসবের মাঝে মহামানব নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামকে বহন করিয়া তাঁহার কাছওয়া উদ্বীধীরে ধীরে নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল। মদিনার বিশিষ্ট শ্রেণীর প্রায় পাঁচ শত গণ্য-মাশ্র ব্যক্তিবর্গ আগাইয়া আসিলেন নবীজী (দঃ)কে স্বাগত জানাইবার জন্ম। শত শত কঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

طُلُعُ الْبَدْرُ مَلَيْنَا ﴿ مِنْ ثَنْيَاتِ الْوَدَاءِ وَجَبَ الشَّكْرُ مَلَيْنَا ﴿ مَا دَمَا لَا مُرَ الْمُطَاعِ وَجَبَ الشَّكْرُ مَلَيْنَا ﴿ مَا دَمَا الْمُبْعُوثُ فَيْنَا ﴿ حِثْثَ بِالْآمُرِ الْمُطَاعِ الْمُبْعُوثُ فَيْنَا ﴿ حِثْثَ بِالْآمُرِ الْمُطَاعِ الْمُبْعُوثُ فَيْنَا ﴿ حِثْثَ بِالْآمُرِ الْمُطَاعِ الْمُبْعُوثُ فَيْنَا ﴿ حِثْنَ بِالْآمُرِ الْمُطَاعِ الْمُبْعُوثُ فَيْنَا ﴿ وَيَعْلَى الْمُبْعُوثُ فَيْنَا ﴿ حِثْنَا لِللَّهُ وَالْمُلَاعِ الْمُبْعُوثُ فَيْنَا ﴿ وَيَعْلَى الْمُبْعُوثُ فَيْنَا ﴿ وَيَا الْمُبْعُوثُ فَيْنَا ﴿ وَيَعْلَى الْمُبْعُوثُ فَيْنَا ﴿ وَيَعْلَى الْمُبْعُوثُ فَيْنَا ﴿ وَيَعْلَى اللَّهِ الْمُبْعُوثُ فَيْنَا لَا الْمُبْعُوثُ فَيْنَا ﴿ وَيَعْلَى اللَّهُ الْمُبْعُوثُ فَيْنَا ﴿ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُبْعِلَى اللَّهُ الْمُبْعُوثُ فَيْنَا لَا اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

सिन्ता तन्त श्रष्ठ तवीको (नः) ः

মদিনার রাজপথে নবীজীর বাহন চলিতেছে; কত মনের মত আকাজ্ঞা—নবীজী আমাদের গৃহে অবতরণ করিবেন! প্রত্যেক গৃহ হইতে নবীজী (দঃ)কে সাদর-আহ্বান জানানো হইতেছিল। নবীজীর অন্তরে এই ইচ্ছা বিভামান ছিল যে, তিনি তাঁহার পিতামহের মাতৃল বমু-নাজ্জার গোত্রের কোন গৃহে অবতরণ করিয়া তাঁহাদের সম্মান বর্দ্ধিত করিবেন। নবীজী (দঃ) তাঁহার মনোভাব মুখেও প্রকাশ করিয়াছেন যে—

"পিতামহ আবহুল মোন্তালেবের মাতৃল বন্ধু-নাজ্জার গোত্রে অবতরণ করিব; এতদ্বারা আমি তাঁহাদের সম্মান বর্দ্ধিত করিব" (মোসলেম শঃ)। কিন্তু নবীজী (দঃ) সকলের সহিত সমব্যবহার প্রতিষ্ঠা কল্পে, এবং বন্ধু-নাজ্জার গোত্রের লোকও ত বস্তু

মদিনা নগরে প্রবেশ-প্রান্তে কুদ্র কুদ্র পর্বত মালার একটি বিশেষ স্থান।

अर्थार वावर आंबाब नाम वाकि शाकित्व उथा खगळव अखिए शाकित्व ।

সংখ্যক; তাঁহাদেরও প্রত্যেক পরিবার নবীজীকে প্রাণ-ঢালা সাদর আহ্বান জানাইতে ছিলেন। তাই নবী (দঃ) অবতরণ সম্পর্কে নিজ ইচ্ছার প্রতি তৎপরতা ত্যাগ করিলেন। নবীজী (দঃ) সকলকে একই উত্তর দিতেছিলেন—"আমার উত্থীকে তাহার ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দাও সে আল্লার আদেশে চলিবে আল্লার আদেশে বসিবে; আল্লাহ আমাকে যথায় অবতরণ করাইবেন আমি তথায়ই অবতরণ করিব।" নবীজী (দঃ) স্বাইকে এই উত্তর দিতে লাগিলেন এবং উত্থীর লাগাম-দড়ি শিথিল করিয়া দিলেন। উপ্রি ধীরে ধীরে চলিয়া নাজ্বার গোত্রীয় আবৃআইউব আনছারী রাজিয়ালাছ তায়ালা আনহর বাড়ীর নিকটে পেঁছিয়া বসিয়া পড়িল।

নবীজী (দঃ) জিজ্ঞাদা করিলেন, আমার আপনজন (বন্ধু-নাজ্জার গোত্রের) কাহার গৃহ অধিক নিকটবর্তী ? আবুআইউব আনছারী (রাঃ) আনন্দে গদগদ কঠে বিলয়া উঠিলেন, দর্বাধিক নিকটবর্তী এই আমার গৃহ, এই আমার গৃহ-দার। নবীজী (দঃ) তাঁছাকে বলিলেন, গৃহে ঘাইয়া আমাদের জন্ম আরাম করার ব্যবস্থা করিয়া আদ। তৎক্ষণাৎ আবুআইউব (রাঃ) গৃহে গেলেন এবং দম্দয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া আসিলেন। আরম্ভ করিলেন, ইয়া রম্পুলুলাহ! আপনাদের আরামের ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়াছি; আপনি ও আব্বকর (রাঃ)—আলার বরকত ও মঙ্গলময় আপনারা উভয়ে তশরীফ নিয়া চলুন। তাঁহারা দেই গৃহে তশরীফ নিয়া গেলেন (বেদায়াহ, ৩—২০০)। আবুআইউব আনছারী (রাঃ) এবং তাঁহার সহিত নবীজীর পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হাবেছা (রাঃ) ধিনি পুর্কেই হিজরত করিয়া আসিয়া ছিলেন—তাঁহারা উভয়ে নবীজীর আসবাবপত্র উঠাইয়া গৃহে নিয়া গেলেন। (যোরকানী, ১—৩৫৭)

বমু নাজ্জার বংশীয় কতিপয় আনন্দে আত্মহারা বালিকা দফ্ বাজাইয়া আনন্দ-গীত বা তারানা গাহিতে লাগিল—

نَعْنَ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ - يَا حَبَّذَا مُحَمَّدُ مِنْ جَارِ

"বমুনাজ্জার-ত্লালী মোরা আনন্দ মোদের চরম। মোহাম্মদ মোদের পরশী হলেন ভাগ্য মোদের পরম।" (ছাল্লাল্য আলাইহে অসালাম)

নবীন্ধী (দ:) তাহাদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শনে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আদিলেন এবং আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আমাকে ভালবাস ? তাহারা সমস্বরে চিংকার করিয়া উঠিল—কসম খোদার! নিশ্চয় ইয়া রম্মুলুল্লাহ। নবীজী (দ:) তাহাদের একবার উক্তির উত্তরে তিন বার বলিলেন, আমিও তোমাদেরকে ভালবাসিব—আল্লাহ সাক্ষী আছেন আমার অন্তর তোমাদেরে ভালবাদে। (বেদায়াহ, ৩—২০০)

নবীলী মোস্তফা ছাল্লালাত আলাইতে অসালামের আদর্শ ছিল—

"আমার উন্মতে সামিল নহে এরপ ব্যক্তি যে, ছোটদেরকে স্নেহ মমতা ও আদের না করে এবং বড়দিগকে সম্মান না করে। (মেশকাত শরীফ ৪২৩)

আবৃআইউব আনছারীর গৃহে নবীজী মোক্তফা ছাল্লাল্লান্ত আলাইছে অসালামের অবতরণের পেহুনে উহার একটি ঐতিহাসিক পটভূমি রহিয়াছে। যাহার বিবরণ এই—

ঐতিহাসিকদের নিকট অগ্রগণ্য মতের হিসাবে রম্থলুলাহ ছাল্লাল্য আলাইহে অসাল্লামের জন্মের এক হাযার বংসর পৃর্বেকার ঘটনা — তখন ইয়ামানের বাদশাহদের পদবী ছিল "ত্বনা" যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে। সেই "ত্বনা" পদবীর এক বাদশাহ যিনি অতিশয় নেক ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন, ডিনি কোন এক ভ্রমণে মদিনার এলাকায় পৌছিলেন; ঐ এলাকা তখন অনাবাদ। দলী আলেমগণ যাহারা আসমানী কেডাবের খাঁটা এল্ম্ রাখিতেন, ভাঁহাদের মারফত তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই এলাকাই স্ববিশেষ প্রগাম্বর "মোহাম্মদ" নামীয় রম্প্লের হিজরত-স্থান হইবে।

বাদশাহ এই ভবিষ্যদাণী জ্ঞাত হইতে পারিয়া ঐ অঞ্চলে আলেমদেরই একটি দলের বসতি স্থাপন করিয়া উহাকে আবাদ করিলেন এবং আথেরী জমানার পর্গাম্বর মোহাম্মদ (দঃ)কে লক্ষ্য করিয়া একখানা লিপিও লিখিলেন যাহার মধ্যে তিনি হ্যরতের প্রতি স্বীয় ঈমান ও বিশ্বাস প্রকাশ করতঃ আখেরাতে তাঁহার শাফায়াও কামনা করিয়াছিলেন। পত্রখানা তথায় বসবাসকারী একজন আলেমের হস্তে অর্পণ করিয়া উহাকে স্বয়ং বা তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণের মাধ্যমে পরস্পরা আখেরী জ্মানার প্রগাম্বরের নিক্ট পৌছাইবার অছিয়ত করিয়াছিলেন।

সেই ত্বনা বাদশাহ হ্যরতের উদ্দেশ্যে তথায় একটি বাড়ীও তৈরী করিয়াছিলেন।
ঐতিহাদিকগণ লিথিয়াছেন যে, আবুআইউব আনছারী (রাঃ) ছাগাবীর বাড়ী সেই
হবনা বাদশাহ কর্তৃক তৈরী বাড়ীর স্থানেই অবস্থিত। এমনকি সেই বাদশার
উল্লেখিত লিপিখানাও হ্যরতের হস্তে পৌছিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। একটি
হাদীছে ইহাও বর্ণিত আছে যে, হ্যরত রস্ত্লুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন ভোমরা ত্বনা কে
মন্দ বলিও না; সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। (তফছীর ক্ল্ল-মায়ানী ২৫—;২৭)

कारा भन्नी मन्भकींग्र घठनावली वर्गनांग्र এकि शामीह-

১৭০৯। ত্রাদীচ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা হইতে অন্তর্জানের পরেই সারা মদিনায় খবর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, রস্থলুল্লাহ (দঃ) মকা ত্যাগ করতঃ মদিনাপানে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। সেমতে মদিনার মোসলমামগণ প্রতিদিন ভোর হইতেই মদিনার বাহিরে আসিয়া হয়রতের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে থাকিতেন, এমনকি ফোজের উত্তাপে প্রস্থানে বাধ্য না হওয়া পর্যাস্ত তাঁহারা অপেক্ষমানরূপে অবস্থান করিতেন।

একদিন ভাঁহারা এরপ অপেকা করতঃ বাড়ী ফিরিয়া আদিয়াছেন এমতাবস্থায় এক ইন্থদী ব্যক্তি উচু টিলার উপর কোন আবশুকে দাঁড়াইলে সে দূর হইতে হ্যরত রম্পুলাহ (দঃ) এবং ভাঁহার সঙ্গীগণকে সাদা পোশাকে দেখিতে পাইল। ইন্থদী ব্যক্তি ভাঁহাদিগকে দেখা মাত্র অধীর হইয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—হে আরব-বংশধরগণ। তোমাদের অদৃষ্টের শুভ চন্দ্র উদিত হইয়াছে—ধাহার অপেকা ভোমরা করিতেছিলে। এই সংবাদ শুনা মাত্র মোসলমানগণ ফোন্ধী কায়দায় স্থসজ্জিত হইয়া ছুটিয়া চলিল এবং মদিনার শহর প্রান্ত কাঁকরময় ময়দানে হ্যরত রম্পুলাহ ছাল্লাল্লান্থ আলাইতে অসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করিল।

হযরত (দঃ) সঙ্গীগণকে লইয়া ( মূল মদিনা শহরে আসিলেন না, বরং ) ডান দিকের রাজ্ঞায় অগ্রসর হইয়া বনী আ'ম্র ইবনে আ'উফ্ গোত্রের বস্তিতে অবতরণ করিলেন। সেই দিনটি রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার দিন ছিল। সাক্ষাৎকারী লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্ম আব্বকর (রাঃ) দাঁড়াইলেন; রম্লুল্লাহ দঃ) চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মদিনাবাসীগণ যাঁহারা পুর্কে হযরত রম্লুল্লাহ (দঃ)কে দেখেন নাই তাঁহারা আব্বকর রাজিয়াল্লাছ তায়ালা আনহুর প্রতিই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অতঃপর যখন হযরত রম্লুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের শরীরে রৌজ আদিবার দক্ষন আব্বকর (রাঃ) আগাইয়া আসিয়া স্বীয় চাদরের সাহায্যে হয়রতের উপর ছায়া দানের ব্যবস্থা করিলেন তখন সকলে হযরত রম্লুল্লাহ ছাল্লাল্ল আলাইহে অসল্লামকে চিনিতে পারিলেন।

ঐ বস্তিতে হযরত (দ:) দশ দিনের অধিক অবস্থান করিলেন এবং তথায় একটি
মসজিদ তৈরী করিলেন\*—সেই মসজিদটির প্রশংসাই পবিত্র কোরআনে উল্লেখ
হইয়াছে যে, "এই মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে আল্লাহ তায়ালার ভয়-ভিজ্বি
একনিষ্ঠতার উপর।" হযরত (দ:) তথায় সেই মসজিদেই নামায পড়িয়া থাকিতেন।
ভারপর হযরত (দ:) মূল মদিনায় পৌছিবার জন্ম স্বীয় যান-বাহনে আরোহন করতঃ
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অক্যান্স লোকগণ হয়রতের পেছনে পেছনে চলিতে

দেই বক্তিটির নামই "কোবা" তথার এখনও সেই মদজিদ বিভ্নমান বহিরাছে।

লাগিল। হযরতের যানবাহন ঠিক ঐস্থানে আসিয়া বসিয়া পড়িল যে স্থানে বর্ত্তমানে রমুলুলাহ ছালালাছ আলাইছে অসালামের মসজিদ অবস্থিত। তথায় হযরতের পৌছিবার পূর্ব্ব হইতেই কিছু সংখ্যক মোসলমান নামায পড়িয়া থাকিতেন এবং ঐ স্থানটি বস্তুতঃ মদিনাবাসী ছই এতিম ছেলের মালিকানায় ছিল, ঐস্থানে খেজুর শুখান হইত। হযরত (দঃ) ঐ স্থানটি উহার মালিক ভাভাদ্বয়ের নিকট হইতে খরিদ করিতে চাহিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রম্থলালাহ! আমরা বিক্রি করিব না, বরং ইহা আপনাকে বিনা মূল্যে হেবা করিয়া দিব, (এবং একমাত্র আলাহ তায়ালার নিকটই ইহার বিনিময়ের প্রত্যাশা রাখিব।) কিন্তু হযরত (দঃ) বিনা মূল্যে উহা গ্রহণ করিতে রাজি হইলেন না, অবশেষে হযরত (দঃ) মালিকদ্বের নিকট হইতে উহা খরিদ করিয়া লইলেন, তারপর তথায় মসজিদ তৈরীর ব্যবস্থা করিলেন। মসজিদ তৈরীকালে ইট পাথর বহন করিয়া আনার কার্য্যে স্বয়ং হযরত রমুলুলাহ (দঃ)ও শরীক হইয়াছেন এবং তিনি সেই ইটের বোঝা বহনকালে ছইটি বয়েত পড়িতে ছিলেন—

"এই বোঝা জাগতিক ধন-দৌলতের বোঝা নহে; হে পরওয়ারদেগার। আমি বিশ্বাস করি যে, এই বোঝা ছনিয়ার ধন-দৌলতের বোঝা অপেক্ষা অনেক মূল্যবান অনেক পবিত্র।"

হে আলাহ। আথেরাতের প্রতিদান-পুরকারই আসল পুরকার ও প্রতিদান;
অতএব আনছার ও মোহাজেরগণের প্রতি দয়া করুন— ( তাহাদিগকে সেই পুরকার
ও প্রতিদানই পূর্ণরূপে দান করুন।)"

১৭১০। ত্রাদীন্ত ঃ—(৫৫৬ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হয়য়ত নবী ছালালান্ত আলাইছে অসাল্লাম মদিনার দিকে আসিতেছিলেন, আবৃবকর (রাঃ) জাহার পেছনে পেছনে ছিলেন। আবৃবকর (বয়সে হয়রতের ছোট ছিলেন বটে, কিন্তু বাহ্যিক আকৃতিতে তিনি হয়রত (দঃ) অপেক্ষা অধিক) বৃদ্ধ দেখাইতেন এবং তিনি বহিরাঞ্চলের লোকদের নিকট পরিচিত ছিলেন; (য়হত্তু তিনি বয়বসা বাণিজ্যের জন্ম দেশ-বিদেশ ঘুরিতেন।) পালান্তরে হয়রত (দঃ) বয়সে আবৃবকরের বড় হইয়াও বাহ্যিক আকৃতিতে আবৃবকর অপেক্ষা অধিক) বলিষ্ঠ দেখাইতেন

এবং তাঁহাকে সাধারণতঃ লোকেরা চিনিত না। পথিমধ্যে লোকদের সঙ্গে দেখা হইলে তাহারা আব্বকর রাজিয়াল্লাত তারালা আনহুর নিকট হ্যরতের প্রতি ইশারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, তিনি কে ? তখন আব্বকর (শক্রুর ভয়ে গোপনীয়তা অবলম্বনে) বলিতেন, "এই লোকটি আমাকে পথ দেখাইয়া থাকেন।" জিজ্ঞাসাকারী ইহার অর্থ "সাধারণ জাগতিক পথ" গণ্য করিত; আর আব্বকর (রাঃ) আখেরাতের পথ উদ্দেশ্য করিতেন। এইভাবে আব্বকর (রাঃ) স্বীয় উল্ভিতে সত্যবাদী থাকিয়া মূল বিষয় গোপন রাখিতেন।)

এক সময় আব্বকর (রাঃ) পেছনের দিকে ডাকাইয়া দেখিতে পাইলেন এক ব্যক্তি ফতে ঘোড়া হাঁকাইয়া তাঁহাদের পর্যন্ত পে ছিয়া যাইতেছে। তখন আব্বকর (রাঃ) আতক্ষিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রস্থলাল্লাহ। ঐ দেখুন এক অশ্বারোহী ঘাতক শক্র আমাদের পর্যান্ত পে ছিয়া যাইতেছে। তখন হ্যরত পেছনের দিকে ডাকাইয়া বলিলেন, শুলু বিশ্ব বিশ্ব আল্লাহ। এই মানুষটাকে পাছড়াইয়া ফেলুন। তংকণাং ঘোড়াটি তাহাকে পৃষ্ঠ হইতে ফেলিয়া দিল; তারপর (ঘোড়ার পা জমিনে গাড়িয়া যাওয়ায়) ঘোড়াটি (আবদ্ধরূপে) দ ডাইয়া চিংকার আরম্ভ করিল। ঐ লোকটি বলিল, হে আল্লার নবী। আমাকে যাহা আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব; (আমাকে রক্ষা করুন।) হ্যরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, সম্মুখের দিকে আর অগ্রসর হইও না এবং আমাদের পেছনে যে কাহাকেও আসিতে দেখিবে তাহাকে ফিরাইয়া দিবে। (সেই ব্যক্তি তাহাই করিল—কাহাকেও হ্যরতের তালাশে আসিতে দেখিলে সে বলিত, এই দিকে যাইতে হইবে না; আমি সব দেখিয়া আসিয়াছি।)

আব্বকর (রাঃ) বলেন, আল্লার কুদরত। যে ব্যক্তি দিনের প্রথম ভাগে নবী ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লামের শক্র বা ভক্ষক ছিল সে-ই দিনের শেষভাগে তাঁহার মিত্র ও রক্ষক হইয়া দাঁড়োইল।

মদিনায় পৌছিয়া হয়রত (দঃ) মূল শহরে আসিলেন না, বরং শহরের কিনারায় (কোবা নামক মহল্লায়) অবস্থান করিলেন। তথায় কতেকদিন অবস্থান করার পর হয়রত (দঃ) মদিনা শহরে অবস্থানকারী আন্ছারগণকে একদিন সংবাদ পাঠাইলেন। তাহারা হয়রতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং সালাম আরক্ত করিয়া নিবেদন জানাইলেন যে, আপনারা উভয়ে এখনই য়ানবাহনে আরোহন করিয়া মদিনা শহরে চলুন; আমরা আপনাদের চির খাদেমরূপে আজ্ঞাবহ থাকিব। হয়রত নবী (দঃ) এবং আব্বকর (রাঃ) য়ানবাহনে আরোহন করিলেন। মদিনাবাসী আনছারগণ ফোজী সজ্জায় সজ্জিত অবস্থায় তঁ:হাদিগকে নিজেদের মধ্যস্থলে বেষ্টিতরূপে রাজকীয় শান-শোক্তের সহিত মদিনায় নিয়া আসিলেন।

হযরত (দঃ) মদিনায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সারা মদিনা উল্লাস ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল — বাড়ী-ঘরের ছাদ এবং উচু উচু টিলা সমূহের উপর হইতে নথী ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের শুভাআগমন-ধ্বনি গর্জিয়া উঠিতে লাগিল।

এইরপ স্বতঃস্থৃর্ত উল্লাস ধ্বনির মধ্য দিয়া হযরত (দঃ) অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে আবু আইউব আন্ছারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনন্তর বাড়ীর নিকটবর্তী আসিয়া অবতরণ করিলেন।

হযরত নবী (দঃ) আবু সাইউব আনছারী (রাঃ)কে জিজ্ঞাদা করিলেন, আমার আপন জনের মধ্য হইতে কাহার বাড়ী নিকটবর্তী আছে ? আবু আইউব আনছারী (রাঃ) আরক্ষ করিলেন, আমি উপস্থিত আছি ; আমার বাড়ীই দর্বাধিক নিকটবর্তী—এই অমার ঘর এবং এই আমার বাড়ীর গেট। হযরত (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, আচ্ছা—বাড়ী যাও এবং আমার জন্ম আরাম করার ব্যবস্থা কর। আবু আইউব (রাঃ) (তাহা করিলেন এবং) বলিলেন, আপনারা উভয়ে (হযরত (দঃ) এবং আববুকর (রাঃ) আমার বাড়ী তশরীক নিয়া চলুন; আল্লাহ আমাদেরকে বরকত দান করিবেন। দেমতে হযরত নবী (দঃ) আবু আইউবের গৃহে তশরীক আনিলেন।

১৭১১। তাদীত ঃ—(৫৫৯ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রস্থলুদ্ধাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লাম যথন হিজরত করিয়া মদিনা অঞ্চলে পেঁ।ছিলেন তথন প্রথম অবস্থায় তিনি মদিনার মৃল শহরে আসিয়াছিলেন না, বরং তিনি মদিনার উদ্ধি প্রাস্তে অবস্থিত—বন্ধু-আ'ম্র্ইবনে আ'উফ্ গোতের (কোবা নামক) মহল্লায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তথায় হযরত (দঃ) চৌদ্দ দিন অবস্থান করিলেন, অতঃপর মদিনার স্থপ্রসিদ্ধ গোত্র – হযরতের দাদার মাতৃল বংশ) বন্ধু-নাজ্জার গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকগণকে সংবাদ দিলেন। তাঁহারা (হযরতের মনোবলকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে শান-শোকতের সহিত) কৌল্লী সজ্জায় সজ্জিত হইয়া হযরতের থেদমতে উপস্থিত হইলেন। হযরত (দঃ) আব্বকর সমভিব্যাহারে উটের উপর ছওয়ার হইয়া মদিনা শহর পানে যাত্রা করিলেন। বন্ধু-নাজ্জার গোত্রের লোকগণ হয়রত (দঃ)কে চতুদ্দিকে বেপ্টিত করিয়া রাথিয়াছিল। আনাছ (রাঃ) বলেন, সেই স্মৃতি এখনও যেন আমার চোখে ভাসে।

ঐভাবে বিশেষ শান-শৌকতের সহিত হযরত (দঃ) মদিনা শহরে পৌছিলেন এবং তাঁহার যানবাহনটি আবু আইউব আনছারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িল। হযরত (দঃ) (মদিনা শহরে তথায়ই অবস্থান করিলেন এবং তিনি ) নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইলে যথায় থাকিতেন তথায়ই নামায আদায় করিয়া লইতেন, এমনকি বকরি রাখার ঘরেও তিনি আবশ্যক বোধে নামায পড়িয়া থাকিতেন। (তখন মসজিদের কোন ব্যবস্থা ছিল না।) অতঃপর

হযরত (দঃ) মদজিদ তৈরীর প্রতি দৃষ্টি দিলেন এবং ( বর্ত্তমান মসজিদে-নববীর স্থানটি ঐ সময় খেজুর বাগান ছিল, উহা সম্পর্কে কথাবার্তা চালাইবার উদ্দেশ্যে ) বন্ধু-নাজ্জার গোত্রের প্রধানদিগকে ডাকিয়া আনিলেন। তাহাদিগকে বলিলেন, ভোমরা ভোমাদের এই বাগানটির মূল্য কি চাও ভাহা আমাকে বল। ভাহারা বলিল, খোদার কসম— আমরা মূল্য চাই না, ইহার মূল্য আমরা একমাত্র আল্লাহ ভায়ালার নিকট পাইতে চাই।

দেই বাগানটিতে ছিল কতিপয় অমোসলেমের পুরাতন কবর এবং পুরান ঘর-বাড়ীর ভন্নস্তাপ ও খেজুর বৃক্ষ। হযরত (দঃ) কবরগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিতে আদেশ করিলেন এবং ভন্নস্তাপগুলিকে সমান করিয়া ফেলিতে বলিলেন এবং খেজুর বৃক্ষগুলিকে কাটিয়া ফেলিতে বলিলেন। তাহাই করা হইল এবং খেজুর বৃক্ষগুলিকে মসজিদের কেবলা দিকে সারিবদ্ধাকারে গাড়িয়া দেওয়া হইল। মসজিদের দরওয়াজার উভয় চৌকাঠ পাথরের তৈরী করা হইয়াছিল। সেই পাথর (এবং ইটা ইত্যাদি) উঠাইয়া আনিবার সময় ছাহাবীগণ তারানা গাহিতেছিলেন, রছুল্লাহ (দঃ)ও তাহাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাদের তারানা এই ছিল—

"হে আল্লাহ। পরকালের উন্নতিই একমাত্র উন্নতি, অতএব আনছার ও মোহাজের জ্মাতকে সেই পথে সাহায্য কফন।"

আবু আইউব (রাঃ)-গৃছে নবীজী (দঃ)

আবু আইউব রাজিয়ালান্ত তায়ালা আনন্তর গৃহ ছিল দ্বিতল। তিনি নবীলী মোস্ত হা (দঃ)কে উপর তলায় অবস্থানের অনুরোধ করিলেন—আরজ করিলেন, হে আল্লার নবী! আমার মাতাপিতা আপনার চরণে উৎসর্গীত; আপনার চরণ আমাদের মাধার উপর থাকিবে ইহাই অবধারিত। আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমি আপনার উপরে অবস্থান করিব। অত এব আমরা নীচের তলায় আসিয়া যাই, আপনি উপর তলায় তশরীফ নিয়া ষাইবেন। নবী (দঃ) বলিলেন, আবু আইউব! আমার জন্ম এবং আমার সাক্ষাং প্রার্থীদের জন্ম স্থবিধাজনক ইহাই যে, আমি নীচের তলায় থাকি। অগত্যা তাহাই হইল—আবু আইউব-পরিবার উপর তলায় এবং নবীজী মোস্তফা (দঃ) নীচের তলায় থাকিলেন।

রাত্রিবেলা উপর তলায় একটি পানির পাত্র ভাঙ্গিয়া গিয়া পানি ছড়াইয়া পড়িল। আবু আইউব (রাঃ) ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন যে, নীচের তলায় পানি পড়িলে নবীজীর কট্ট হইবে, তাই নিজেদের যে একটি মাত্র লেপ ছিল উহাকেই সম্পূর্ণ ভিজাইয়া পানি মুছিয়া নিলেন।

এত দ্বির আবু আইউব (রাঃ) এবং তাঁহার স্ত্রী এই ভাবিয়া ভীত থাকিলেন যে, আমরা রস্থলুলাহ ছাল্লালান্ত আলাইহে অসাল্লামের উপরে আছি, আমরা তাঁহার উপরে চলাফেরা করি। এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা শ্যা ত্যাগ করিয়া কক্ষের এক কেনারায় সারা রাত্র বসিয়া থাকিলেন। ভোরবেলা নবীজী (দঃ)কে সকল তথ্য অবগত করিয়া তাঁহাকে উপর তলায় যাইবার জন্মরোধ করিলেন। নবী (দঃ) পুর্বের স্থায় এইবারও সাক্ষাৎ প্রার্থীদের স্থবিধার কথা উল্লেখ করিলেন। কিন্তু আবু আইউব (রাঃ) উপরে থাকিতে কোন প্রকারেই সন্মত হইলেন না। অবশেষে নবী (দঃ) উপরতলায় তশরীফ নিলেন, আবু আইউব-পরিবার নীচের তলায় অবস্থান করিল।

আবু আইউব আনছারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা আহার্য্য তৈরী করিয়া
নবীজী সমীপে উপস্থিত করিতাম। নবী (দঃ) উহা হইতে খাল গ্রহণ করার পর
যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা আমাদের নিকট ফেরত পাঠাইতেন। আমরা লক্ষ্য
করিতাম পাত্রস্থ খালের কোন্ স্থানে নবীজীর অলুলি-চিহু দেখা যায় ? আমি এবং
আমার জ্রী ঐ বরকতপূর্ণ স্থান তালাশ করিয়া তথা হইতে খাল গ্রহণ করিতাম।
একদা আমরা ভীষণ উদ্বিগ্ন হইলাম যে, পাত্রস্থ খালের কোন স্থানেই নবীজীর
অন্ধূণী-চিহু দেখা যায় না; মনে হয় নবীজী (দঃ) পাত্র হইতে কিছুই গ্রহণ করেন নাই।

আবু আইউব (রাঃ) বলেন, আমি অতিশয় বাস্ত-ত্রস্কভাবে নবীন্ধীর খেদমতে উপস্থিত হইয়া খাত গ্রহণ না করার হেতু জানিতে দরখাস্ত করিলাম। নবী (দঃ) বলিলেন, এই খাতে পেয়াজের গন্ধ ছিল, তাই আমি উহা থাই নাই; কারণ আমাকে ফেরেশতার দঙ্গে আলাপ করিতে হয়; বিন্দু দাত্র হুর্গন্ধেও ফেরেশতাগণের কন্ত হয়। তোমরা ঐ খাত খাইয়া নেও। অতঃপর নবীন্ধীর খাতে আর কোন সময় পেয়ান্ধ-রস্কন দেওয়া হইত না (যোরকানী, ১ - ৩৫৮)।

পেয়াজ-রসুন খাওয়া সম্পর্কে মছমালাহ ইহাই যে, যে সময় বা যেস্থানে ফেরেশতাগণের আনাগোনা থাকে বা লোকদের সহিত মেলামেশ। হয় এইরপ সময় ও ক্ষেত্রে পেয়াজ-রস্থানের হুর্গন্ধ মুখে রাখিয়া উপস্থিত হওয়া নিষিদ্ধ। সেমতে পেয়াজ-রস্থান মসজিদে বা নামাযে গমন একেবারেই নিষিদ্ধ। অবশ্য যদি পেয়াজ-রস্থান পূর্ণ পক্ষ হয় যে, উহাতে হুর্গন্ধের লেশমাত্র নাই তবে উহার কথা স্বতস্ত্র।

আবু আইউব রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহুর গৃহে নবীজী (দ:) অবস্থান করাকালে অক্যান্ত ছাহাবীগণও নবীজীর জন্ত খাত সামগ্রী হাদিয়া দিয়া থাকিতেন। মদিনাবাসী যায়েদ ইবনে ছাবেৎ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, ঐ সময় সর্বপ্রথম আমি হাদিয়া নিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। একটি পাত্রে হুধ ও মাখনে খণ্ড-বিখণ্ড কটি ভিজাইয়া রাখা ইইয়াছিল যাহাকে "ছরীদ" বলা হয়। আমি ঐ খাতের পাত্র লইয়া নবীজী সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং আরক্ত করিয়াছিলাম, আমার মাতা এই খাত হাদিয়া

পাঠাইরাছেন। নবী (দঃ) উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ তোমাদেরে বরকত—মঙ্গল ও উন্নতি দান করুন।" অতঃপর উপস্থিত সকলকে ডাঞ্চিয়া একত্রে ঐ খাত খাইয়াছিলেন।

যায়েদ ইবনে ছাবেং রাজিয়াল্লাত তায়ালা আনত্তর পরে যাঁহার হাদিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তিনি হইলেন সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)। তিনি গোশ্তের সুরুয়ায় ভিজানো কটি উপস্থিত করিয়াছিলেন। এইভাবে প্রতি দিনই বিভিন্ন ছাহাবীগণের হাদিয়া—খাত্য নবীজী সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকিত। প্রত্যেক রাত্রেই দেখা যাইত রস্ফল্লাহ ছালালাভ আলাইতে অসাল্লামের দারে তিন-চার জন ছাহাবী খাত্য সামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। (বেদায়াহ, ৩—২০২)

## तवोष्गोव भनार्भाप सिन्ता :

মদিনা নগরীর পূর্বে নাম ছিল "ইয়়াছ্য়েব"। নবী (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, উহার নাম "মদিনা" হইবে (দ্বিতীয় খণ্ড ৯৫৫ নং হাদীছ দ্রষ্টবা)। "মদিনা" অর্থ নগরী বা শহর। সেমতে নবীজীর আগমনের পরে সাধারণভাবে ইহাকে "মদিনাতুন-নবী" বলা হইত; অর্থাৎ নবীর শহর। অতঃপর সংক্ষেপে শুধু "মদিনা" শব্দই থাকিয়া যায়; উহার সহিত একটি গুণবাচক শব্দ মিলাইয়া বলা হয় "মদিনা-মানাও ওয়ারাহ" অর্থাৎ নূরে পরিপূর্ণ নগরী।

নবীন্ধীর পদার্পণে এই নগরীর প্রকৃত অবস্থার ইঙ্গিত উহার আর একটি নামের দারা পাওয়া যায়; সেই নামটি আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং স্থির করিয়াছেন। মোসলেম শরীফের হাদীছে আছে—

"জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রস্থলুলাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি ও নিশ্চয় আলাহ ভায়ালা মদিনার নাম "ভাবাহ" রাখিয়াছেন। "তাবাহ" অর্থেই বিভিন্ন হাদীছে ইহার নাম "ভায়বাহ"ও উল্লেখ আছে। সাধারণভাবে গুণবাচক শব্দের সহিত এই নগরীকে "মদিনা-তায়্যোবাহও বলা হয়।

"তাবা, তায়বা ও তায়ে বাহ শক্তয়ের এক অর্থ উৎকৃষ্ট ; ভূপ্ঠে মদিনা সতাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূথণ্ড। এমনকি অনেকের মতে নবীন্ধীর আগমণে মদিনা মকা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত শক্তয়ের আর এক অর্থ আছে পাক-পবিত্র ; মদিনার ভূথণ্ডে মহাপবিত্রাআ নবীন্ধী মোন্তকা ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের পদার্পণে মদিনা এমন পবিত্র হইয়াছিল যে, ইছদ-মোনাফেকদের স্থায় অপবিত্রদের তথায় সাময়িক অবস্থান সন্তেও উহা আলাহ তায়ালার নিকট পবিত্র গণ্য হইতে ছিল। এমনকি অপবিত্রদেরকে বাহির করিয়া দেওয়ার বৈশিষ্ট্য মদিনার ভূমিতে আলাহ তায়ালা প্রদান করেন—যাহার বিকাশ সাধারণভাবে সময় সময় ক্ষেত্র বিশেষে তহয়াছেই ; কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়ে মদিনার এই বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশ হইবে। এই তথায় বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৫৫ নং হাদীছে রহিয়াছে।

# মদীনার সওগাত

আল্লাহ তায়ালার রহমত ও করণা বলে বিগত ১৯৬১ ইং সনে পবিত্র হচ্ছের সোভাগ্য হইয়াছিল এবং ইসলাম ও ঈমানের প্রাণ-কেন্দ্র মাহ্বুবে খোদার পবিত্র শহর সোনার মদীনায় হাজির হওয়ার সোভাগ্য লাভ হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে পবিত্র মদীনাকে শরণ করিয়া এবং তাজদারে-মদীনা হযরত রম্বলুলাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে দর্মদ ও সালাম পেশ করিয়া একটি আরবী কাছিদাহ পাঠ করিয়াছিলাম। তখন বোখারী শরীফ অনুবাদ চতুর্থ খণ্ড লেখা হইতেছিল। পাঠকদের উপভোগের জন্ম উক্ত কাছিদাহ "মদীনার সওগাত" রূপে পাঠক সমক্ষে পেশ করিয়া দিলাম।

প্রিয় পাত্রের দেশ আমার নিকট বড়ই আদেরণীয়, আমার অস্তর সেংানে উপস্থিত

ইইতে উড়িয়া আসে।

তথাকার দালান-কোঠা ইমারত ইত্যাদি আমাকে আকৃষ্ট করে না, কিন্তু তথায় যিনি বসবাস করিতেন ভাঁহার মহববৎই আমাকে আকৃষ্ট করে।

हैं। हैं। एउंदे प्रिक्त क्षानाधिक खिय পাতের দেশ, সেই দেশের প্রতিটি ঘর-ছ্য়ারের প্রতি মহববতও নিশ্চয় আমার অন্তরে উথলিয়া উঠে।

আমার জান-প্রাণ মদীনা তায়্যেবার উপর উৎসর্গ সেখানে মাহব্বে-খোদার বছ

प्रिमें अंद्रें के बेंद्रें के बेंद्रें

पुत्रें (هَ) دَوْرَ (هَ) دَوْرَ (هَ) دَوْرَ (هَ) دَوْرَا رَا طَعُ-وْرُ (هَ) دَوْرَا رَا طَعُ-وْرُ (هَ) دَوْرَا हिमात्र भाष्ट्रपूर्व-त्थामात्र ज्ञावाभिक घत-वाड़ी तिह्यां हि खेवः गर्वमा हिथां नृत्रहे नृत প্ৰকাশ পাইভেছে।

তথায় আরও আছে মাহব্বে-থোদার রওজা পাকের "সব্জ গুম্বজ" যাহার ন্বাণী
উৎকর্ষ চন্দ্র-সূর্য্য হইতেও অবিক।

ত্থায় আংও আছে—ভূপৃষ্ঠে বেহেশতের বাগান। সকলে আমুন এবং তথায়
প্রবেশের মুদ্রবাদ গ্রহণ করতঃ উহা স্বচক্ষে জেয়ারত করুন।

प्रकार वायून এবং সেই বেহেশতের বাগানে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করুন;
তথার আনন্দই আনন্দ, শান্তিই শান্তি, সুধই সুধ।

তে পাপী গোনাহগাওগণ। হে নরাধমগণ। আস—আস; হযরত মোহাম্মদ
ভাল্লাল্লাভ আলাইহে অসাল্লামের ভার ও দরবার তোমাদেরকে আত্রায় দান করিবে এবং
তোমাদেরকে পরিচ্ছন্ন করিবে।

قُنباً بُ مُحَوَّد مُلْجَى لَجَانِ \* وَمَأْوَى ذُنَّرا كُوهُ الْمَغَارِ डाहात मत ब्याया গোনाहशातरमत कन्न विस्मय আखायन এवर গোনाहशात यथन विभागालरम विष्ठि हहेग्रा भरफ जथन के मद्रश्वाया जाहात भरक निताभमन्हान।

وَبَابُ سُعَمَّدُ مَا هِي الذُّنُوبِ \* وَلَـوْ كَانَتْ تُّعَادِلُهَا الْبِحَوْرُ

তাঁহার দরভয়াষায় উপস্থিতি গোনাহ সম্গকে মৃছিয়া দেয় যদিও উহা সমুজ পরিমাণ হয়।

رُسُنَ يَا تِي بِهِذَ الْبَابِ يَوْمًا \* سَيغُفُ رِ ذَنْبَعُ الرَّبُ الْنَفَوْرِ وَسُنَ يَا تِي بِهِذَ الْبَابِ يَوْمًا \* سَيغُفُ رِ ذَنْبَعُ الرَّبُ الْنَفُورِ وَهُا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

اَ تَيْدَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ اَبُعِيْ \* نُوالَكَ مِنَ ذُوْنِي اَ سُتَجِيْرُ وَ وَالْكَ مِنَ ذُوْنِي اَ سُتَجِيْرُ وَ وَالْكَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

اَ تَدِيْدَ تَا دَبِهَا صِنْ كُلِّ ذَبْ بِهِ رَجَاءُ لِلشَّفَا مَا هُوَ تَجِيْرَ لِكَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

ক্রানতের দিন যথন আমার বদ-আমলের আমল-নামা উড়িয়া আসিয়া আমার হাতে পৌছিবে তথন অধঃপতন হইতে রক্ষা পাইবার অছিলা আমার পক্ষে

سُواَ كَ يَا شَفِيْكِ عَ الْمُذُ نَبِيْكِي ﴿ وَ وَ وَدَكِ يَا جَوَا ذَ يَا بَشَيْرُ আপনি ভিন্ন ? আপনি সমস্ত গোনাহগারের পক্ষে শাফায়াতকারী এবং দয়ার সাগর ও সুসংবাদবহনকারী।

আপনি স্বীয় উন্মতের শাফায়াতের যে ওয়াদা করিয়াছেন উহাই আমার পক্ষে

ক্ষাক্বচ—আপনারই ওয়াদা যে, আপনি আপনার (রওযা) জেয়ারতকারীকে

ক্ষাক্বচকারাভ বঞ্চিত করিবেন না।

عليك صلو 8 ربى و السّالاً \* دُوا ما مَّا يَقَلَّبِنَا الدَّ هُورُ वादर এই विश्व ভूमछालत यूग हिला थारक ভाবर আপনার প্রতি দরদ ও मालाम हिलाउ थाकिरव।

নবীজীর আগমনে মদিনাবাসীদের উল্লাসঃ

১৭১২। ত্রাদী ছ ঃ— (৫৫৮পুঃ) মদিনাবাদী বিশিষ্ট ছাহাবী বরা-ইবনে আ'ষেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (মন্ধা হইতে হিজরত করিয়া মদিনায়) আমাদের নিকট সর্বব্রথম মোছ্য়া'ব-ইবনে ওমায়ের (রাঃ) এবং আবহুল্লাহ-ইবনে-উদ্দে-মাকতুম (রাঃ) আদিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে মদিনার লোকদিগকে কোরআন শরীক শিক্ষা দিতেন। অতঃপর বেলাল (রাঃ), সায়া'দ (রাঃ) এবং আশার ইবনে ইয়াছের (রাঃ) আসিলেন। তারপর ওমর ইবমূল থাতাব (রাঃ) ছাহাবীদের কুড়ি জনের একটি দল লইয়া পৌছিলেন। তারপর হযরত নবী ছাল্লাল্লান্ড আলাইহে আসাল্লাম পৌছিলেন।

ছাহাবী বরা ইবনে আ'যেব (রাঃ) বলেন, আমি মদিনাবাসীগণকে কখনও কোন বস্তু দ্বারা ঐরপ উল্লাসিত হইতে দেখি নাই যেরপে উল্লাসিত হইয়াছিলেন তাঁহারা রস্থ্লাহ ছাল্লাল্ছ আলাইছে অসাল্লামের আগমনে। এমনকি কচি-কাচা মেয়েরাও উল্লাসের সহিত রস্থ্লার শুভাগমন-ধ্বনি দিতেছিল।

#### হিজৱতের গুরুত্ব :

ইসলামে মকা হইতে মদিনায় হিজরতের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, হিজরতের দারাই ইসলাম ও মোসলমানদের মৃক্তি এবং শক্তির স্চনা হইয় ছে। হিজরতের পরেই মদিনাকে কেন্দ্র করিয়া ইসলাম ও মোসলমানদের সার্কভৌ হ বিশ্ববৃকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবই নয় শুধু, বরং বাস্ভবায়িত হইয়াছে। তাই ইসলামের ইতিহাসে এই হিজরতের গুরুত্ব অনেক বেশী; এমনকি এই মহান হিজরতকে মোসলমানদের নিকট চিরুম্বরণীয় করিয়া রাশার জন্ম ইসলামী বৎসরের গণণা হিজরত হইতেই আরম্ভ করা হইয়াছে।

ওমর রাজিয়ালাত তায়ালা আনত্ব খেলাফতকালে মোসলমানদের স্বভন্ত বংসর গণণার প্রয়োজন সাবাস্ত করা হইলে উহার আরম্ভ সম্পর্কে আলোচনা হইল। কাহারও প্রস্তাব হইল নবীজীর জন্ম হইতে আরম্ভের, কাহারও প্রস্তাব হইল নবীজীর মৃত্যু হইতে আরম্ভের। অবশেষে সর্ক্রসম্মতিক্রমে হিজরত হইতে আরম্ভ করাই সাবাস্ত হয়। নবীজীর হিজরতের স্চনা ছিল আকাবা গিরিকাস্তারে মদিনাবাসীদের তৃতীয় বায়্বআং বা দীকা গ্রহণ যাহা জিলহজ্ম মাসের মধ্য দিকে ছিল; ঐ ভাঙ্গা মাসের পরবর্তী মাসই ছিল "মোহাররাম"। তাই মোহাবরাম মাস হইতে বংসর আরম্ভের সিকান্ত পৃহীত হইল। হিজরতকে কেন্তে করিয়া ইনলামী পণনার বিষয়টি নিমে বর্ণিত হাদীতে উল্লেখ হইয়াছে—

عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه (٥٥٥ १) ﴿ ١٩٥٥ (١ عَالَمَ وَلَا مِنْ وَفَاتِهِ ٢٥٥١ مَنْ عَدُوا مِنْ مَ أَعَثِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ مَ أَعَثِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ وَفَاتِه

# مَا مُدُوا اللَّ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمُد يُلَمَّةً

অর্থ—ছাহাবী সাৰ্ল ইবনে সাজা'দ (রাঃ) বলিয়াছেন, স্টুনর গণনা নবী ছালালাছ আলাইহে অসাল্লামের নব্যত প্রাপ্তির সময় চইতে আরম্ভ করা হয় নাই এবং তাঁহার মুত্যুকাল হইতেও আরম্ভ করা হয় নাই। মদিনায় তাঁহার হিজরতকে উপলক্ষ্য করিয়াই এই গণনা করা হইয়াছে।

অতঃপর আমরা ইনশা-আল্লাহ ভায়ালা হিজরী সালের ভিত্তিতে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর আলোচনা করিব।

## रिष्कती श्राथम वरमत

এই বংসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইন্থদী সম্প্রদায়ে ইসসামের প্রবেশ। মদিন য় ধন-দৌলং, শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে প্রথম নম্বরে ছিল ইন্থদী সম্প্রদায়, পৌতলিকরা ছিল দ্বিতীয় নম্বরে। ইতিপুর্বে মদিনার আউস ও থ্যরজ্ঞ পৌতলিক গোত্রদয়ে ইসলাম প্রবেশ করিয়াছিল, নবীজী (দঃ) মদিনায় পদার্পণ করিলে মন্থব গতিতে হইলেও এবং নগণ্য সংখ্যায় হইলেও ইন্থদী সম্প্রদায়ে ইসলাম প্রবেশ করে। নবীজী মোন্ডফার মদিনায় পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই ইন্থদীদের বিশিষ্ট বিজ্ঞ আলেম আবহুল্লাই ইবনে সালাম ইসলাম গ্রহণ করেন।

#### আবত্বলাহু ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহণঃ

১৭১৪। তাদীছ:—(৫৫৬ পৃ:) আনাছ (রা:) নবীজীর মদিনায় প্রবেশের ধারাব হিক বিবরণ দানে বলিয়াছেন, নবী (দ:) আবু আইউবের বাড়ীর (রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু) নিকটবর্তী অবভরণ করিলেন।

এখানে হযুরত নবী (দঃ) স্বীয় লোক-জনের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে ছিলেন এমতাবস্থায় (ইছদীদের অন্ততম বিশিষ্ট আলেম) আবহুল্লাহ ইবনে সালাম বাগানে ফল-ফলাদি আহরণ করিতে থাকাবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসালামের আগমন সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই আহরিত ফলের বোঝা সহ ইয়বতের নিকট ছুটিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া তিনি বিশেষ মন্যোগের সহিত হযুরতের কথাবার্তা শ্রবণ করিলেন এবং বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

আবহুলাহ ইবনে দালাম তথায় পুন: হযরতের থেদমতে হাজির হইয়া ঘোষণা দিলেন, "আমি মনে-প্রাণে ঘোষণা দিডেছি—সাক্ষা দিডেছি যে, নিশ্চয় আপনি মালার রসুল, আপনি সভ্য দ্বীন বহন করিয়া আনিয়াছেন।" আবহুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হযরতের নিকট ইহাও আরজ করিলেন যে, ইন্থদীগণ খুব ভালরপেই জানে যে, আমি তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় একজন। আমার পিতাও তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং আমি তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট আলেম, আমার পিতাও তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট আলেম ছিলেন। \* আপনি ইন্থদীদেরকে ডাকিয়া এই বিষয়টি যাচাই করিয়া দেখেন। তাহাদিগকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন—এর পুর্বেব যে, তাহারা আমার ইদলাম সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে পারে। কারণ, (ইন্থদী জাতি মিধ্যা অপবাদে বড়ই পটু;) তাহারা যথন জানিতে পারিবে যে, আমি মোসলমান হইয়া গিয়াছি তথন তাহারা আমার উপর মিধ্যা দোষারোপ আরম্ভ করিবে।

দেমতে হ্যরত রস্কুল্লাহ (দঃ) ইন্থদীগণকে সংবাদ দানের জ্বস্থা লোক পাঠাই<mark>লেন।</mark> তাহারা হ্যরতের নিকট উপস্থিত হইল। হ্যরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, হে ইত্দীগণ! তোমরা তোমাদের স্বর্নাশা পরিণাম হইতে স্তর্ক হও—তোমরা খাঁটী ভাবে অ'লার ভয়-ভক্তি অবলম্বন কর, একমাত্র আলাহই সকলের মা'বুদ, তিনি ভিন্ন আর কোন মা'বুদ নাই। নিশ্চয় তোমরা ভাল ভাবেই জ্ঞাত আছে যে, আমি আল্লার থাঁটী ও সত্য রস্থল এবং আমি সত্য ধর্ম্ম নিয়া তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি, অতএব তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া নে<del>এ</del>। তাহারা উ<mark>ত্তরে</mark> বলিল, ইস্লাম কি জিনিস তাহা আমরা জানি না, আমরা বুঝি না। হযরত নবী ছাল্লাল্লাভ্ আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তিন বার তাহাদের এইরূপ কথা কাটাকাটি হইল। অতঃপর হ্যরত (দঃ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আবহুলাহ ইবনে সালাম তোমাদের মধ্যে কিরূপ ব্যক্তি গণ্য হইয়া থাকেন ? তাহারা বলিল, তিনি ত আমাদের মধ্যে অক্সতম প্রধান ও সরদার এবং স্বর্ণধিক বিজ্ঞ আলেম পরিগণিত হইয়া থাকেন, তাঁহার পিতাও তজপই ছিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, সেই আবহুলাহ ইবনে দালাম যদি ইদলাম গ্রহণকারী হয় তবে ? তাহারা বলিল, আল্লাহ পানাহ্—তিনি ইসলাম গ্রহণ করিবেন—ইহা সম্ভবই নহে। হ্যরতের সঙ্গে তাহাদের এই বিতর্ক তিন বার হইল। ( আবত্লাহ ইবনে সালাম (রা:) নিকটবর্তীই লুকাইয়া ছিলেন;) হ্যরত (দঃ) বলিলেন, হে ইবনে সালাম। তুমি বাহির হইয়া আস। তংকণাং আবছল্লাহ ইবনে সালাম (রা:) বাহির হইয়া আসিলেন এবং ইত্দীগণকে

<sup>•</sup> আবত্ৰাহ ইবনে সালাম রাজিয়ালাছ ভায়ালা আনহর এই বক্তব্য ও প্রচেষ্টা বীয়
আহমার প্রকাশার্থে ছিল না, ববং আদল উদ্দেশ্ত ছিল ইছ্দীদের মধ্যে তাঁহার থে বাত্তব
মর্যাদা ও উচ্চ স্থান রহিয়াছে ভাষা হবরত (দ:)কে জ্ঞাত করা; বেন হবরত (দ:) তাঁহার ইসলামের
বারা ইছ্দীগণকে প্রভাবাবিত করিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হ্বরতের বিশেষ দৃষ্টির সৌভাগাও
ব্যাক ভিনি অধিক লাভ করিতে পারেন।

লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে ইহুদী জাতি! তোমরা আল্লার ভয়কে অন্তরের মধ্যে জাগাইয়া তোল। ধেই আল্লাহ সকলের মা'বুদ, তিনি ভিন্ন আর কোন মা'বুদ নাই; সেই আল্লার শপথ করিয়া আমি বলিতেছি, তোমরা নিশ্চয় একিনরূপে জান এবং বুঝ যে, তিনি (মোহাম্মদ (দঃ)) আল্লার রুমুল, তিনি সত্য ধর্ম বহন করিয়া আনিয়াছেন। ইহুদীগণ বলিল, আপনার এই কথা সত্য নহে। তুংপর (ঝগড়া স্তির আশক্ষায়) হয়রত (দঃ) ইহুদীদেরকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

১৭১৫। ত্রাণীছ ঃ—(৫৬১ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবছুরাহ ইবনে সালাম (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাল্থ আলাইহে অসাল্লামের মদিনায় আগমনের সংবাদ অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং আরজ করিলেন, আমি আপনাকে তিনটি বিষয়ে জিল্ঞাসা করিব যাহার সঠিক জ্ঞান একমাত্র নবীরই থাকিতে পারে—(১) কেয়ামত অতিশয় নিকটবর্তী হইয়া আসার আলামত বা নিদর্শন কি ? (২) বেহেশ্ভ লাভকারীগণের আভিথেয়তা সর্ব্ব প্রথম কি বস্তুর দারা করা হইবে ? (৩) সম্ভান পিতার বা মাতার আকৃতি লাভ করার সূত্র কি ?

হযরত (দঃ) বলিলেন, এই প্রশাগুলির উত্তর এখনই (আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে) জিব্রাইল ফেরেণতা আমাকে জ্ঞাত করিয়া গিয়াছেন। আবহুলাহ ইবনে সালাম বলিলেন, ইহুদীগণ ত জিব্রাইলকে শত্রু মনে করিয়া থাকে; অতঃপর হযরত (দ.) প্রশাগুলির উত্তর দান করতঃ বলিলেন, কেয়ামত অতিশয় নিকটবর্তী হইয়া আসার আলামত ও নিদর্শন হইল একটি আগুন বাহির হইবে—দেই আগুনটি লোকদিগকে পূর্বে প্রাস্ত হইতে পশ্চিম প্রাস্তের দিকে হাঁকাইয়া চলিবে। আর বেহেশ্ত লাভকারীগণের সর্ব্ব প্রথম খাতাবস্ত হইবে একটি মংস্তের কলিজার ছোট ট্করাটি। আর (গর্ভাশয়ের মধ্যে নরনারীর উভয়ের বীর্ঘা মিলিত হওয়ার সময়) পুরুষের বীর্ঘ্যের প্রাবল্য ও আধিক্য হইলে সস্তান পিতার আকৃতি ধারণ করে এবং নারীর বীর্ঘ্যের প্রাবল্য ও আধিক্য হইলে সস্তান মাতার আকৃতি ধারণ করে এবং

এক হানীছে আছে, প্রথমে ইছনীগণ আবহুলাং ইবনে দাসাম (রা:) দম্পর্কে বলিয়াছিল—
 ভিনি আমাদের সর্ক্রোন্তম ব্যক্তি এবং সর্ক্রোন্তম ব্যক্তির সন্তান। আর তাঁহার ইসলাম প্রকাশের
 শির তাহারা বলিল, সে আমাদের মধ্যে নিক্টতম ব্যক্তি এবং নিক্টতম ব্যক্তির সন্তান।

তথন আবহুলাই ইবনে সালাম (রা:) বলিলেন, ইয়া রম্বলালাই! ইছদীদের এই মিখ্যা অপবাদের ভয়ই আমি করিতেভিলাম। অর্থাৎ তিনি বে কৌশল অবলয়ন করিয়াছিলেন তাহা এই অপবাদের ভয়েই; উহা তাহাদের মুখেই মিখ্যা প্রমাণ করার জন্ম ছিল।

# रयवराज्य निकर रेल्मो चात्नमनर्गत छेनियाजि ३ ( ৫५১ ११)

মদিনায় হয়ংছের আগমন সংবাদ প্রচারিত চইলে পর তথাকার সংখ্যাপ্তক এবং আধিপতা ও প্রতিপত্তিনালী জাতি ইত্দীদের আলেমগণ— যাহারা পূর্ববর্তী আসমানী কেতাব মাবফত হয়রছের আবির্ভাব সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল তাহারা হয়বছের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। ভাহাদের মধ্য হইতে অধিকাংশ ত সভাকে সম্পূর্ণরূপে গোপন ও হলম করিয়া ফেলিল। ভাহারা হয়রত (দঃ)কে পূর্ণরূপে চিনিয়া ও নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া সত্ত্বেও স্থীয় জ্ঞান-বিবেক এবং অস্ত্রের অটল সিদ্ধাস্তকে উপেক্ষা করত: ভাঁচাকে অস্বীকার করিল। আর কিছু সংখ্যক এরপও ছিল যাহারা উপবোক্ত দলের ক্যায় স্থীয় জ্ঞান-বিবেক ও অস্তরের অটল সিদ্ধাস্তকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে না পারিয়া আপন লোকদের নিকট সভাকে প্রকাশ করিল, কিছ স্থীয় সঙ্গীদেব সমর্থন না পাওয়ায় আভাস্তরীণ ত্বর্ব লভার কবলে পতিত হইয়া নিষ্কের সিদ্ধাস্তকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হইল। যেমন, ইত্দীদের বিশিষ্ট গোত্র বন্ধ-নজীরের একজন সরদার "আব্-ইয়াছের ইবনে আখভাব" সে সবর্ব প্রথম হধরতের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল এবং নিজ লোকদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে বিলিয়াছল—

তামরা সকলে আমার তথা মান, নিশ্চয় তিনি সেই নবী ঘাঁহার আবির্ভাবের অপেক্ষা আমর। করিতেছিলাম।"
কিন্তু তাহার ভাতা "হুয়াই ইবনে আখ্তাব" সেও তাহাদের অক্সতম বিশিষ্ট সরদার
ছিল, সে ভাতার উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করিল এবং সর্ক্রসাধারণও তাহার
সঙ্গেই হইয়া গেল। (ফত্তলবারী ৭—২২০)

ইছদী আলেমগণ যদি সমবেত ভাবে তাহাদের উপলব্ধিকৃত সভাকে উপেকা না করিত এবং হয়বত মোহাম্মদ দিঃ)কে রমুলরূপে গ্রহণ করিয়া নিত তবে গোটা ইছদী সম্প্রদায় ইসলামের ছায়াতলে ছুটিয়া আসিত। এই বিষয়টি স্বয়ং হয়বত (দঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—

অর্থ—সাবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাল্ আলাইতে অসাল্লাম বলিয়াত্তন, ইত্দীদের মধ্যে (তাহাদের আলোম শ্রেণীর দশ জন লোক এমন রহিয়াছে যে, সেই) দশ জন লোক আমার প্রতি ঈমান আনিলে গোটা ইত্দী সম্প্রদায় আমার প্রতি ঈমান আনিয়া নিড।

ব্যাথ্যা ঃ— আলেমদের পদশুলনে গোটা জাতিরই পদশুলন হইয়াথাকে; সেই সুত্রেই আলেমদের ঘাড়ে মস্তবড় দায়িত্ব এবং গোনাহের বোঝাও বড় হইবে, সুভরাং আলেমকে সভর্ক থাকিতে হইবে।

## समिकान-नवनी निर्साप :

মদিনার মূল শহরে পৌছিবার পরই নবী (দঃ) মসজিদ তৈরীর পরিকল্পনা নিলেন।
মসজিদকে বেল্র করিয়াই তাহার আবাসিক গৃহ তৈরী হইবে এই ইজাও হয় ত
তিনি পোষণ করিতেন। প্রেই বলা হইয়াছে, মদিনা নগরীতে প্রবেশকালে
নবীলী (দঃ) তাহার "কাছওয়" উদ্ধীর উপর আরোহিত ছিলেন এবং নিজের অবতরণ
সম্পর্কে বলিয়া দিয়াছিলেন, উদ্ধী আল্লার হুকুমে চলিবে; যথায় উহা বসিবে তিনি
তথায়ই অবতরণ করিবেন। উদ্ধী আবু আইউব (রাঃ) হাহাবীর বাড়ীতে নয়, বরং
তাহার বাড়ীর নিকটবর্তী একটি উন্মূক্ত স্থানে বসিল; তখনই নবী (দঃ) বলিয়াছিলেন,
"ম্লান লিলেন এক করিতে বলিয়াছিলেন, তখনই নবী (দঃ) বলিয়াছিলেন,
ত্রাহার বাড়ীর নিকটবর্তী একটি উন্মূক্ত স্থানে বসিল; তখনই নবী (দঃ) বলিয়াছিলেন,
ত্রাহার উইতে অবতরণ করিতে বলিয়াছিলেন, বিলিয়াছিলেন,
ত্রাহার ভিহাকে বরকতপূর্ণ করিয়া দাও; উত্তম স্থানে অবতরণ করানে। তোমারই
কাজ " (অফাউল-অফা ১—২০০)

মসজিদ তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ উন্মুক্ত ভ্রথগুকেই নবী (দঃ)
মসজিদের জক্ত নির্বাচন করিলেন। ঐ ভ্রথগুর এক পার্শে উট বাঁধা হইড,
এক দিকে খেজুর শুকানোর থল ছিল. এক খণ্ডে প্রাচীন গোরন্থান ছিল, কিছু
আংশে খেজুর বাগানও ছিল। ঐ ভ্রথগুটির মালিক ছিল চুই জ্বন এডিম বালক;
জাঁহারা স্বরং এবং ভাহাদের অভিভাবক বিশিষ্ট ছাহাবী আসআ'দ ইবনে যোরারা (রাঃ)
সকলেই ঐ ভ্রথশু মসজিদের জক্ত বিনা মূল্যে দান করিতে চাহিলেন। কিন্তু
নবী (দঃ) উহা বিনা মূল্যে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। এমনকি ঐ ভ্রমীদের
গোত্র বন্ধু-নাজ্ঞার সকলেই উক্ত দান গ্রহণ করিতে নবীজ্ঞী (দঃ)কে অন্ধুরোধ কহিলেন
কিন্তু নবী (দঃ) শেষ পর্যান্ত সম্মত হইলেন না। ভূথগুর মূল মালিক চুইটি এভিম
বালক ছিল; এভিমের মালে বিশেষ সত্ত্বিভা অবলম্বনেই হয় ত নবী (দঃ) উহা
বিনা মূল্যে গ্রহণের সর্বপ্রকার আবেদন-নিবেদনকে প্রভ্যাখ্যান করিলেন। অবশেষে

ঐ ভূখণ্ডের উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইল দশ দীনার— স্বর্ণ মূদ্রা এবং ঐ মূল্য আব্বকর (রাঃ) পরিশোধ করিয়াদিলেন। (ঐ ২৩১)

নবীজী মোন্তকা ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের আদর্শ কত স্থুন্দর ও কত সরল।
মসজিদের ভূমি সংগ্রহ করিয়া মসজিদ নির্মাণ কার্য্য সম্পাদনে স্বয়ং নবীজী (দঃ)
নিজে সামাক্ত দিন-মজুরের মত ইউ ও পাথরের মোট বহনে প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে
সঙ্গে আনছার ও মোহাজেরগণ কার্য্য সম্পাদনে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন।
তাঁহারা ছুটিয়া আসিতে ছিলেন এবং বলিতে ছিলেন—

আমরা যদি বসিয়া থাকি, আর নবী (দঃ) পরিশ্রম করেন তবে ইহা জঘণারূপ ধৃষ্টতার কাজ হইবে। (এ ২৩৫)

নবীজীর সঙ্গী হইয়া ভক্ত ছাহাবীগণ মসজিদ তৈরী করিতেছেন—তাঁহাদের উৎসাহের সীমা আছে কী ? আনন্দে-উৎসাহে মাতোয়ারা হইয়া এই মহামজ্বগণ সমবেত কঠে তারানা গাহিয়া যাইতে ছিলেন; নবীজী মোস্তফা (দঃ)ও তাঁহাদের সহিত কঠ মিশাইয়া তাঁহাদের উৎসাহ যোগাইবার জন্ম সেই তারানা গাহিতে ছিলেন।

১৭০৯ নং হাদীছে সেই তারানার তুইটি ছড়া এবং ১৭১১ নং হাদীছে আর একটি ছড়া উল্লেখ হইয়াছে।

নবীন্দী এবং ছাহাবীগণের সমবেত প্রচেষ্টায় মদজিদ নির্দ্মিত হইল। এই প্রথম নির্দ্মাণকালে মদজিদটির দৈর্ঘ ছিল সত্তর হাত, প্রস্তু ছিল ষাট হাত, উচু ছিল সাত হাত। পরবর্ত্তী কালে নবীন্দীর আমলেই প্রয়োজন বোধে ঐ মসজিদের প্রথম সম্প্রারণ হয়— দৈর্ঘে একশত হাত, প্রস্তুত একশত হাত। (অফাউল-অফা—)

মূল মসজিদ তৈরীর পর এক সময় নবীজী (দঃ) মসজিদ সংলগ্নে উহার একটি বারান্দাও তৈরী করেন। এক বর্ণনায় ঐ বারান্দা তৈরীর সময়কালও নির্ণাত হয়। মসজিদ যখন তৈরী হয় তখন নামাজের কেবলা ছিল বায়তুল-মোকান্দাস দিক যাহা মদিনা হইতে উত্তর দিকে। হিজরতের ১৬ বা ১৭ মাস পরে পবিত্র কোরজানের আয়াত নাযেল হইয়া নামাযের কেবলা কা'বা শরীফ দিক নির্দারিত হয় যাহা মদিনা হইতে দক্ষিণ দিকে। এইভাবে বিপরীত দিকে কেবলা পরিবর্তিত হইলে মসজিদের সন্মুখ তথা কেবলা-দেওয়াল ছিল উত্তর দিকস্থ দেওয়াল। কেবলার পরিবর্ত্তন হইলে মসজিদের সন্মুখ হইয়া যায় দক্ষিণ দিকের দেওয়াল এবং স্বভাবতঃই মসজিদে প্রবেশ পথ উত্তর দিকের দেওয়াল করিত্বে হয়। এই সময় উত্তর দিকের দেওয়ালের গায়ের খেজুর পাতার একখানা

চাল সংযোগ করিয়া সম্মুথ দিক উন্মুক্ত একটি বারান্দা বা চাতাল তৈরী করা হয় ( অফাউল-অফা, ১—৩২১)।

উল্লেখিত চাডাল বা বারান্দাকেই আরবী ভাষায় "ছোফ্ফা" বলা হয়। নিঃসম্বল, নি:ম. নিরাশ্রম সর্বহারা মোসলমান-মদিনাতে যাহার কোন আপন জন বা আশ্রয়স্থল নাই এই শ্রেণীর লোকদের সাময়িক আশ্রয়ের জন্ম নবীজী (দঃ) ঐ বারান্দা তৈরী করিয়াছিলেন। "ছোফ্ফা" অর্থ বারান্দা, এই স্থুত্রেই তথায় আশ্রয় গ্রহণকারী-গণকে "আছহাবে-ছোফ্ফা—বারান্দার আশ্রিত" আখ্যায় স্মরণ করা হইত।

তাঁহাদের এই অস্থায়ী আশ্রেয় জীবনে বিভিন্ন সূত্র সমন্বয়ে তাঁহাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা হইত। তাঁহারা নিজেরাও জঙ্গল হইতে কান্ঠ আহরণ করিয়া কিছু জোটাইতেন এবং থেজুর বাগানের মালিক আনছারগণও নিজ নিজ সাধ্যমতে কিছু খেজুরের ছড়া মসজিদে বুলাইয়া রাখিয়া যাইতেন। আর নবী (দঃ) নিজে এবং অক্সান্ত মোসলমানগণও নিজ নিজ গৃহে তাঁহাদিগকে মেহমানরূপে নিয়া যাইতেন। নিঃম ও নিঃসম্বল হওয়ায় তাঁহাদের আর্ধিক তৃর্ফলতাও ছিল চরম, তাই তাঁহাদের পরিধেয়ও নিভান্ত সঙ্কীর্ হইত। পারিবারিক জীবনের সংস্থান না পাওয়া পর্যান্ত তাঁহাদের সাংসারিক কোন ব্যস্ততা হইত না; তাঁহারা তাঁহাদের এই সুযোগকে এক মহান কাজে ব্যয় করিতেন। তাঁহারা সর্বদা নবীজীর সঙ্গে চাপিয়া থাকিয়া षीत्नत भिक्ना-कात्रजान-हामीरहत ठक्काग्र नि.श शांकिरछन। मिननात वाहिरत কোথাও শিক্ষকের চাহিদা হইলে নবী (দঃ) তাঁহাদের হইতেই শিক্ষক পাঠাইতেন।

স্মরণ রাখিবেন—মসজিদে নববীর এই বারান্দায় আশ্রয় লাভকারী আছহাবে-ছোফ্ফাগণ কোন স্থায়ী ও বিশেষ সম্প্রদায় ছিলেন না—যেরপ ইইয়া থাকে হিন্দুদের মধ্যে যোগী সন্ন্যাসী ও কৈরাগী বা ভিক্ষু সম্পুদায়।

নবীজীর সুন্নত, ইসলামের আদর্শ-পারিবারিক জাবন লাভের সংস্থান লাভ সাপেক্ষে একমাত্র সাময়িক ও অস্থায়ী আশ্রয় গ্রহৎরূপে তাঁহারা ঐ বারান্দার জীবিকার আশ্রয় লইতেন। আদর্শগত সাধারণ জীবিকার সুযোগ যথনই যাঁহার লাভ হইত তখনই তিনি ঐ আশ্রয় হইতে কাটিয়া পড়িতেন; আছহাবে-ছোফফাগণের রূপ নির্ণয়ে মদিনার ইতিহাস স্বপ্রসিদ্ধ "অফাউল-অফা" গ্রন্থে বোখারী শরীফের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হজর (রঃ) হইতে উদ্ধৃতি বিভাষান আছে—

المفة مكان في مؤخر المسجد النبوى مظلل اعد لنزول الغرباء نية مهن لامأوى لـ د ولا اهل و كالـ وا يكثـ وون نيه ويقلون بحسب

من يتـزوج مذهم اويموت اويسافـر

অর্থাৎ—"ছোফফা" একটি বিশেষ স্থান যাহা মদজিদে নববীর পেছনে (তথা কেব্লা-দিকের বিপরীত দিক প্রাস্তে) ছিল—উপরে চাল বা ছাপ্পর দেওয়া ছিল। গরীব ছস্থ যাহাদের ঘর-বাড়ী, পরিবার-পড়িজন না থাকিত এরপ লোককে আশ্রয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে উহা তৈরী করা হইয়াছিল। তথায় আশ্রয়ীগণের সংখ্যা সময়ে বেশী, সময়ে কম হইত; এইভাবে যে, তাঁহাদের কেহ বিবাহ করিয়া পারিবারিক জীবনের স্থান করিয়া লইতেন, কাহারও মৃত্যু হইত, কেহ অক্সত্র চলিয়া যাইতেন।

সারকথা ছোফফা বা ঐ বারান্দায় কোন বিশেষ সম্প্রদায় স্বষ্টি করা মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না; সাময়িক আশ্রেয় দানের ব্যবস্থা ছিল মাত্র। তথায় আশ্রেয় এংণকারী সকলেই সুযোগ মতে সাধারণ জীবন যাপনে চলিয়া যাইতেন। আছহাবেছোফফাগণের একজন প্রসিদ্ধ সদস্য ছিলেন আবু হোরায়রা (রাঃ); তিনি পরবর্তী জীবনে এক প্রদেশের গভর্ণরগু হইয়াছিলেন।

#### তংকালীন মসজিদে-নববীঃ

ইসলাম বাহ্যিক আড়ম্বর পছন্দ করে না, সর্বক্ষেত্রে সরলতাই উহার আদর্শ। তহপরি ঐ যুগে বিশেষতঃ মরু অঞ্চল মক্তা-মদিনায় লোকদের সাধারণ আবাস গৃহও অপেক্ষাকৃত নিম্নমানেরই ছিল। সেমতে মসজিদে নববীর নির্ম্মাণও ঐ শ্রেণীর ছিল। কাঁচা ইটের প্রাচীর, খেজুর গাছের আড়া, উহারই খুঁটি এবং খেজুর পাতার ছাপ্লর, রৃষ্টি হইলে পানি ঝরিত। এই ছিল তৎকালীন মসজিদে নববীর আকৃতি (বাংলা বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ড ২৯১ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। উহাতে ছিল না কোন সম্কৃত গুম্বু, ছিল না উহার সুনীর্ঘ মিনারা\*।

অনাড়ম্বররূপে তৈরী ঐ মসজিদটি নবীজীর গুরুত্বপূর্ণ জীবনের দশটি বংসর এবং তাঁহার পরেও তাঁহার খলীফ গণের আমলে শুধু কেবল নামায বা এবাদতের স্থানই ছিল না, বরং এই মসজিদই ইসলামের সর্বব্যকার জরুরী কার্য্যের প্রধানতম বরং একমাত্র কর্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। এমনকি বৈদেশিক রাজ্যুবর্ণের সহিত সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়াবলীর ফরমান জারীর কেন্দ্রও এই মসজিদই ছিল। এবং এই খেজুর পাতার মসজিদেরই এত বড় প্রভাব ছিল যে, উহার সম্মৃথে আসিলে পারস্থ ওরোম মহাদেশের রাজদতগণের কলিজাও কাঁপিয়া উঠিত।

<sup>\* &</sup>quot;বিখনবী" গ্রন্থের বিবরণ—"চারি কোণে চারিটি মিনার ছিল" ইহার স্উন্নত মিনার তথনকার দিনে বাস্থবিকই এক নৃত্ন শিল্পাস্থাই বলিয়া পরিগণিত হইত।

উক্ত প্রান্থের এই সব বর্ণনা দৃষ্টে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত মনে পড়ে; আয়াতটির মর্থ হইল—'ভোমরা লক্ষ্য কর না? কবিগণ হবরক্ম ময়দানেই (এমনকি ভুধু কলনার ময়দানেও) চক্তর বাইতে থাকে। (১৯ পা: ১৫ ক:)

নবীজীর আবাসিক গৃহ তৈরী ঃ

পূর্বেই বলা হইয়াছে, নবীজীর উপ্তী এস্থানে বিদয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নবী দঃ)
বলিয়াছিলেন—ইনশ। আলাহ ইহাই আমার বাসস্থান হইবে। তাই মসজিদ তৈরীর
পরেই নবীজী (দঃ) তাঁহার সেই সঙ্কল্ল বাস্তবায়িত করিলেন। এ সময় নবীজীর
সহধর্মীনী ছিলেন ছইজন—ছওদা (রাঃ) এবং আয়েশা (রাঃ), অবশ্য আয়েশা (রাঃ)
তখনও নবীজীর গৃহিণী হইয়া ছিলেন না। কিন্তু নবীজীর কন্যাগণ ত ছিলেন, তাই
নবীজী (দঃ) মসজিদের পূর্বে পার্শে মসজিদেরই সমান মানে কাঁচা ইট এবং খেজুর
গাছ ও খেজুরের পাতার গৃইটি কক্ষ তৈরী করিলেন। পরবর্তীকালে প্রয়োজন মতে
আরও নয়টি কক্ষ তৈরী করিয়াছিলেন; সব কক্ষণ্ডলিই মসজিদকে কেন্দ্র করিয়াই
তৈরী করা হইয়াছিল, অবশ্য মসজিদের পশ্চিম পার্শে কোন কক্ষ ছিল না
(অফাউল-অফা, ১—৩২৫)।

নবীজীর ককগুলি কাঁচা ইট, খেজুর গাছের খুঁটি ও আড়া এবং খেজুর পাতার উপর মাটি ফেলিয়া ছাদ—এই আকৃতিতে তৈরী ছিল; দরওয়াজায় মেষের লোমে বুনানো চট ঝুলানো ছিল। এই ছিল সরদারে-ছ-জাহান বিশ্বনবী ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লামের গৃহের আকৃতি— যথায় তিনি সারা জীবন পরিবার পরিজন নিয়া বসবাস করিয়া গিয়াছেন। কত কত এলাকা তিনি জয় করিয়া ছিলেন, তথাকার ধন-সম্পদ হস্তগত করিয়া ছিলেন, কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যান্ত গাঁহার গৃহ ঐ আকৃতিরই ছিল। প্রায় শতান্দিকালের পর—ওলীদ ইবনে আবছল মালেকের শাসন আমলে মসজিদে-নববীর সম্পুসারণ প্রয়োজনে ঐ কক্ষসমূহ ভালিয়া মসজিদ বর্জিত করা হইয়াছে।

কক্ষসমূহ উচ্ছেদ উপলক্ষে ছাহাবী-তনয় তাবেয়ীগণের অনেকে মসজিদে বিসিয়া কাঁদিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন—"কক্ষগুলি বিভাগন রাখিতে পারিলেকত ভাল হইত। পরবর্তী লোকদের জক্ষ উপদেশ লাভের স্থযোগ হইত; তাহারা বাড়ী-ঘরের মান নিমের রাখিত; তাহারা দেখিতে পাইত— মাল্লাহ তাঁহার নবীর জক্ষ কিরপ বাসস্থান পছন্দ করিয়াছিলেন। অথচ নবীজীর হস্তে বিশ্ব-ধনভাণ্ডারের চাবিগুছে প্রদত্ত ছিল। (এ ৩২৭)

#### মকা হইতে নবাজার পরিবারবর্গ আনয়ন ঃ

মসজিদ এবং উহার সঙ্গে আবাস গৃহের তৃইটি কক্ষ তৈরী হওয়ার পর হয়রত রম্পুলুলাহ (দঃ) স্বীয় পালকপুত্র যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) এবং বিশিষ্ট খাদেম আব্-রাফে'কে মকায় প্রেরণ করিলেন; উশ্মূল-মোমেনীন ছঙ্দা (রাঃ) এবং তৃতীয়া ক্যা উন্মে-কুলছুম ও কনিষ্ঠা ক্যা ফাতেমা জাহ্রাকে নিয়া আসিবার জ্ব্যা। হয়রতের দিতীয় ক্যা বোকাইয়াহ্ (রাঃ) স্বীয় স্বামী ওসমান রাজিয়ালাত তায়ালা আনভ্র

সঙ্গে পূর্বেই মদিনায় পৌছিয়াছিলেন এবং জ্যেষ্ঠা কন্সা তথনকার অযোসলেম স্বামী আবৃল আ'ছের নিকট আবদ্ধ ছিলেন, আর উন্মূল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) স্বীয় পিতা আব্বক্ষের পরিবারবর্গের সঙ্গেই ছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আব্বকর রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনন্তও স্বীয় পুত্র আবহুলাহকে মক্কায় পাঠাইলেন; স্ত্রী—উন্মে-ক্লমান, পুত্র—আবহুর রহমান এবং ক্স্থা—আছ্মা ও উন্মূল-মোমেনীন আয়েশাকে নিয়া আসিবার জন্ম।

হ্যরভের পরিবারবর্গ মদিনায় পৌছিলে হ্যরভ (দঃ) আবু আইউব আনছারীর গৃহ ত্যাগ করতঃ মসজিদ সংলগ্ন তৈরী স্বীয় বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন।

মদিনায় নবীজী কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গোড়াপন্তন ঃ

আল্লাহ তায়ালার দাসত পালন ও প্রতিষ্ঠা উভয়টিই ইসলামের মূল উদ্দেশ।
কিন্তু দাসত পালন হইল প্রথম নম্বরে, আর দাসত প্রতিষ্ঠা হইল দ্বিতীয় নম্বরে।
তাই ইসলামের মন্ধী জীবনে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গোড়াপত্তনে তৎপরতা অবলম্বিত হয় নাই,
এমনকি জেহাদেরও অনুমতি দেওয়া হয় নাই। অবশ্য মোসলমানকে আল্লার
দাসত পালনের স্থাোগ প্রাপ্তির সাথে সাথে উহা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং পরিকল্পনাও
গ্রহণ করিতে হয়। মন্ধায় আল্লার দাসত পালনেরই স্থাোগ ছিল না; মদিনায়
আসার পর নবীন্ধী এবং মোসলমানগণ সেই স্থাোগ প্রাপ্ত হইলেন, এমনকি আল্লার
দাসত পালনে এবাদত-বন্দেগীর কেন্দ্র মসন্ধিদ্ধ নবীন্ধী (দঃ) তৈয়ার করিয়া
সারিলেন। নবীন্ধী মোন্ডফা (দঃ) তাঁহার কর্ম্ম-পরিকল্পনাকে এত ক্রত ধাবমান
করিলেন যে, বিরতিহীন রূপে এগ্রসর হইয়া চলিলেন। আল্লার দাসত পালনের
স্থাোগ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উহা পালন করিয়া যাওয়ার সার্বিক ব্যবস্থা সম্পন্ন
করিয়াই নবীন্ধী (দঃ) উহার প্রতিষ্ঠা চেষ্টায় অগ্রসর হইলেন।

নবীজী (দঃ) এই পরিকল্পনায় সর্বব্যথম মদিনা এলাকাকে গৃহযুদ্ধ মুক্ত শান্তির এলাকায় পরিণত করার ব্যবস্থা করিলেন। দেশে শান্তি-শৃত্যলা না থাকিলে তথায় কোন কাজেরই অগ্রগতি সাধন সম্ভব হয় না। এই পদক্ষেপে নবীজী (দঃ)মদিনার বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্পুদায়ের মধ্যে সহঅবস্থান চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা করিলেন।

মদিনার আদি অধিবাসীর পৌতলিক গোত্রগুলিতে ইদলামের প্রভাব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে তাহাদের মোদলমানগণ প্রবল ছিলেন— বাঁহারা আনছার নামে আখ্যায়িত ছিলেন। আর এক শ্রেণী ছিলেন প্রবাসী মোদলমান মদিনায় ভাঁহাদেরও সংখ্যা যথেষ্ট ছিল; ভাঁহারা মোহাজের নামে আখ্যায়িত ছিলেন। মদিনার আদি অধিবাদী আর এক সম্পুদায় ছিল ইছদী; নবীজীর আগমন পূর্বেম দিনায় তাহাদেরই প্রাবল্য এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। মোসলমানদের ছই শ্রেণী — আনছার ও মোহাজের এবং ইত্দী সম্পূদায়, এই তিনকে সহঅবস্থান ও মদিনার দেশরক্ষা চুক্তিতে এক করার ব্যবস্থা নবী (দঃ) করিলেন।

আনছার-মোহাজের ও ইহুদীদের মধ্যে সহঅবস্থান-চুক্তির ঐতিহাসিক সনদ সম্পাদনঃ

সনদটির শিরনামা ছিল নিম্রূপ—

## বিস্মিল্লাহির-রহমানির-রহীম

কোরেশ বংশীয় (তথা প্রবাদী বা মোহাজের) মোদলমান, আর মদিনাবাদী মোদলমান এবং তাঁহাদের সহিত যাহারা দেশরক্ষা ও শান্তি অভিযানে অংশ গ্রহণে যোগদান করিবে—সকলের মধ্যে নবী মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক সম্পাদিত সনদ ইং।।

সনদটির সর্ব্বপ্রথম অমুচ্ছেদ ছিল এই---

"স্বাক্ষরকারী সকল দল অস্থা সকলের মোকাবিলায় এক গণ্য হইবে।" অর্থাৎ চুক্তি বা সনদের মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উহার বিরোধীদের মোকাবিলায় স্বাক্ষরকারীগণ অভিন্নরূপে সংগ্রাম করিবে।

অতঃপর সনদের মধ্যে অনেক রকম অমুচ্ছেদই ছিল, তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ ক্তিপয় অমুচ্ছেদ এই—

১। ইত্দী সম্পুদায় যাহারা আমাদের সহিত চুক্তি স্বাক্ষরে যোগ দিয়াছে তাহাদের জন্ম সাহায্য এবং (নাগরিকত্বের) সমান সুযোগ থাকিবে। তাহাদের কাহারও প্রতি কোন অস্থায় করা হইবে না, তাহাদের কাহারও বিক্লজে তাহার শক্তর পক্ষ অবলম্বন করা হইবে না।

২। চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ইহুদীদের সপক্ষে আরও একটি ধারা ছিল যে, ভাহারা নিজেদের ধর্মীয় স্বাধীনভা পাইবে।

৩। ইত্দীদের কেহ মোহাম্মদ ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের অনুমতি বাতিরেকে কোন যুদ্ধে অবতরণ করিতে পারিবে না।

8। সনদে স্বক্ষেরকারী কোন সম্পূদায়ের প্রতি কাহারও আক্রমণ হইলে অন্থ স্বাক্ষরকারীগণ ঐ সম্পূদায়ের সাহায্য-সহায়তা করিবে। অবশ্য অক্যায়ের ক্ষেত্রে কোন সাহায্য করা হইবে না।

৫। স্বাক্ষরকারী সম্পুদায়গণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে মোদলমানদের কায় ইছদীগণও
বায়ভার বহনে বাধ্য থাকিবে—যাবং যুদ্ধ চলিতে থাকে।

৬। স্বাক্ষর চারী এক মিত্র অপর মিত্রকে তাহার অন্তায়ে সাহায্য করিবে না, সর্বক্ষেত্রে মজলুম অভ্যাচারিতের পক্ষে সাহায্য থাকিবে।

- প। স্বাক্ষরকারী সকল সম্প্রদায় সমবেতভাবে ইয়য়াছরেব (মদিনা) এলাকাকে
   রক্ষা করিতে এবং অপরাধমুক্ত রাখিতে বাধ্য থাকিবে।
- ৮। স্বাক্ষরকারী কোন সম্পূদায় কোরেশদেরকে বা ভাহাদের কোন মিত্রকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারিবে না।
- ৯। সকল মোমেন-মোতাকী ঐ শ্রেণীর প্রত্যেক মানুষের বিরুদ্ধে খড়াহস্ত থাকিবে যে অবাধ্য হয় কিম্বা অত্যাচার, অপরাধ, সীমা-লজ্বন বা মোমেনদের মধ্যে বিশৃত্যলা-বিপর্যায় ঘটানোর কাজে লিপ্ত হয়। মোমেনদের ঐক্যবদ্ধ হস্ত ঐ শ্রেণীর লোককে শায়েস্তা করায় সক্রিয় থাকিবে—যদিও ঐ লোক তাঁহাদের কাহারও নিজ সন্তান হয়।
- ১০। (কাহারও সহিত নৈত্রী স্থাপনে আনছার ও মোহাজের—) সকল মোসলমানের নৈত্রী এক হইবে। বিশেষতঃ জেহাদের বেলায় মোসলমানদের এক জনকে ছাড়িয়া অক্সজন কাহারও সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে পারিবে না। প্রয়োজন হইলে মৈত্রী এরূপ স্থাপন করিবে যাহা সকলের স্বার্থ রক্ষায় সমান হয় এবং সকল মোসলমানের পক্ষে তায় হয়। অর্থাৎ মোসলমানদের কোন এক জমাত অক্সদেরকে ছাড়িয়া বা সকল মোসলমানের স্বার্থ সমানভাবে না দেখিয়া তথ্য এক দলের স্বার্থের জন্ম কাহারও সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে পারিবে না।
- ১১। এই সনদে স্বাক্ষরকারী মোসলমান যাহারা আল্লাহ এবং প্রকালের প্রতি বিশ্বাস রাথে তাহাদের কেহ কোন ফাছাদ-বিশৃঙ্খলা স্টিকারীর সহায়তা করিতে পারিবে না, তাহাকে সমর্থন দিতে পারিবে না। বিশৃঙ্খলা স্টিকারীকে কেহ সাহায্য সমর্থন দিলে তাহার উপর আল্লার স্বা'নং ও গজব পড়িবে এবং তাহার ফরজ-নফল কোন প্রকার এবাদং কবুল হইবে না।
- ১২। সনদের কোন বিষয়ে কোন বিতর্কের স্ত্রপাত হইলে উহার মীমাংসা একমাত্র আল্লাহ এবং মোহাম্মদ ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের উপর স্থাস্ত হইবে।
- ১০। স্বাক্ষরকারী মিত্রদের কোন সম্পুদায়ে এমন কোন বিবাদের সৃষ্টি হইলে যাহার প্রতিক্রিয়া ছড়াইয়া পড়ার আশকা হয় সেক্ষেত্রে উক্ত বিবাদের ও মতবিরোধের সমাপ্তি আল্লাহ এবং আল্লার রমুল মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর স্থাস্ত করিতে হইবে।

অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ তায়ালার আদেশ প্রাপ্তে যে মীমাংসা ও সালীসী করিয়া দিবেন তাহাই চুড়ান্ত ও সকলের গ্রহণীয় সাব্যস্ত হইবে।

সনদের সর্বশেষ অনুচ্ছেদ ছিল এই—

আল্লাহ এবং আল্লার রস্থল মোহাম্মদ (দঃ) ঐ ব্যক্তির সাহায্য ও সমর্থনের পক্ষে থাকিবেন যে অঙ্গীকার রক্ষা করিয়া চলিবে এবং সং-সাধু হইয়া জীবন যাপন করিবে। (সীরতে-ইবনে হেশাম এবং বেদায়াহ, ৩—২৪৪) এই সনদ সম্পাদনের মাধ্যমে ইসলামের এমন একটি রূপের বিকাশ হইল যাহা সম্পর্কে এতদিন কোন ধারণা করা যায় নাই। রাষ্ট্র পরিচালনায়, সমাজ ব্যবস্থায় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ইসলামের নীতির রূপরেখা কি হইবে তাহা এতদিন অপ্রকাশিত ছিল। কারণ, ইসলাম ত এতদিন আত্মরক্ষায়ই অক্ষম ছিল; উহার নীতিমালার প্রকাশ সে কোথায় করিবে ?

মদিনায় ইসলাম উহার স্বাধীনতার উৎস লাভের সঙ্গে সঙ্গে ঐ নীতির রূপরেখা প্রকাশ করিয়াদিল যে, ইসলাম তাহার রাষ্ট্রীয় শক্তি ও প্রভাবের দ্বারা অক্ত ধর্মের নাগরিকদের উপর ইসলাম ধর্ম বলপ্বর্ব ক চাপাইয়া দিবে না। সহঅবস্থান বা রাষ্ট্রীয় আফুগত্যের ক্ষেত্রে ইসলাম সকলকেই নিজ নিজ ধর্ম্মীয় স্বানীনতার স্বীকৃতি দিবে। প্রথম দিন হইতেই ইসলামের সমাজ ব্যবস্থায় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উক্ত উদার নীতির রূপরেখা প্রকাশ করিয়া দেওয়া সত্তেও এই ব্যাপারে আজও ইসলামকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হইয়া থাকে। আজও লোকদের ধারণা—ইসলামী রাষ্ট্রে বা ইসলামী শাসনে অমোসলেমদের গলা কাটিয়া জবরদন্তি তাহাদেরে মোসলমান করা হয়।

উল্লেখিত চুক্তিটি শুধু দেশবক্ষা, শান্তিরক্ষা এবং মদিনায় বসবাসকারী বিভিন্ন সম্পুদায়ের মধ্যে গৃহযুদ্ধ এড়াইবার জন্ম রাজনৈতিক চুক্তি ছিল।

মদিনায় ইন্থদী সম্পুদায় ধনে-জনে, শিক্ষা-দীক্ষায়, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে প্রবল ছিল এবং এই সম্পুদায় ছিল মোসলমানদের ঘোর শক্ত। এই পরিস্থিতিতে মোসলমানদের শক্তিশালী হইতে হইলে মোসলমানদের মধ্যে সূদৃঢ় ঐক্যের বিশেষ প্রায়েক্ষন ছিল। মদিনায় মোসলমানদের তুইটি সম্পুদায় ছিল—আন্ছার তথা মদিনার অধিবাসী মোসলমান, আর মোহাজের তথা বহিরাগত মোসলমান। এই হুই শ্রেণীর মোসলমানের মধ্যে পরস্পর তিল পরিমাণ বিভেদ সৃষ্টি হুইলেই মদিনায় মোসলমানদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে চুরমার হুইয়া যাইত। মদিনায় মোসলমানদের প্রভাব ক্রমণ্ড প্রতিষ্ঠিত হুইতে পারিতনা, বরং চিরকাল ইন্থদীদের প্রভাবতলে থাকিতে হুইত। আর ইন্থদীদের প্রায় শক্রদের বেষ্টনে থাকায় মোসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির আশস্কা ছিল প্রকট। তাই নবী (দঃ) মোসলমান শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে সামাজিক ঐক্যবন্ধন স্প্রির জ্বন্থ উভয় শ্রেণীকে আমুষ্ঠানিকরূপে আতৃষ্কে আবন্ধ করার ব্যবস্থা কহিলেন। এই ব্যবস্থাকেই আরবী ভাষায় "মোয়াখাত" বলা হয়, যাহার অর্থ ভাতৃত্ব বন্ধন।

এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন দারা মোদলমানদের মধ্যে ঐক্য ত স্বষ্টি হইলই, এওম্ভিন্ন ছিন্নমূল সর্বহারা বহিরাগত মোদলমানদের আশ্রয় লাভেরও বিশেষ স্মৃব্যবস্থা হইল।

## আনছার ও মোহাজেরদের মধ্যে জাতৃত্ব-বন্ধন (৫৩৩—৫৬১ পূঃ)

মক্কায় সর্ব্বস্থ ত্যাগ করতঃ হিজরত করিয়া মদিনায় আগমনকারী নিংস্থ মোসলমানদের জন্ম এক একজন মদিনাবাসী মোসলমান তথা আনছারীর সঙ্গে এক একজন মোহাজেরের "মোয়াথাত—ভাই-বন্ধি" বা বন্ধৃত্ব স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। একদা এক মজলিসে ৪৫ জন আনছারীর সঙ্গে ৪৫ জন মোহাজেরের ভাই-বন্ধি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতঃ হযরত (দঃ) এই মহান কার্য্যের উদ্বোধন করিয়াছিলেন (আছাহ-হুছ-সিয়ার ১১০)। আনছার তথা মদিনাবাসী মোসলমানগণ এই ভাই-বন্ধির মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন তাহার নজীর কোন জাতির ইতিহাসে নাই।

দিতীয় খণ্ডে ১১৩৭ নং হাদীছে স্পাষ্ট উল্লেখ আছে, আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—স্বয়ং রস্থলুল্লাহ (দঃ) আমাদের গৃহে আনছার ও মোহাজেরদের মধ্যে আতৃত্ব-বন্ধন স্থাপনের কাজ করিয়াছিলেন।

## আনছারগণের চরম সহামুভূতি ঃ

১৭১৭। ত্রাদীছ ঃ— (৫০৪ পৃঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (আন্ছার ও মোহাজেরদের মধ্যে ভাই-বিদ্ধি অমুষ্ঠিত হওয়ার পর) আন্ছারীগণ হযরতের খেদমতে আরজ করিলেন, আমাদের এবং আমাদের মোহাজের ভাইদের মধ্যে আমাদের সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিন। হযরত (দঃ) তাহা অস্বীকার করিলেন অভঃপর তাঁহারা বলিলেন, তবে মোহাজের ভাইগণ আমাদের জায়গা-জমিতে কাজ করি<েন সে সুত্রে তাঁহারা উহার উৎপণ্যে আমাদের শরীক হইবেন। ইহাতে সকলেই সম্বতি দান করিলেন।

বিশেষ দেষ্টব্য ঃ— মানছারগণ কর্তৃক মোহাজেরগণের প্রতি চরম সহামুভ্তির অসংখ্য উপমা ইতিহাস এবং হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে। যথা—দ্বিতীয় খণ্ডে ১০৬১ নং হাদীছে একটি ঘটনা রহিয়াছে। রমুলুল্লাহ (দঃ) আবছর রহমান ইবনে আউক (রাঃ) মোহাজের এবং সায়াদ ইবনে রবী (রাঃ) আনছারী এই ছুই জনের মধ্যে ভাতৃহ-বন্ধন স্থাপন করিয়াছিলেন। সেমতে সায়াদ (রাঃ) স্বতঃশুর্ভ প্রস্তাব করিলেন, আমি একজন বিশিষ্ট ধনাত্য ব্যক্তি; আপনি আমার ভাতা—সেই হিসাবে আমার ধন-সম্পদের অর্জভাগ আমি আপনাকে দিয়া দিলাম।

এমনকি প্রবাসী ও বিদেশী মান্ত্র হিসাবে আবহুর রহমান ইবনে আউক (রাঃ)
মোহাজেরের নিকট কেহ মেয়ে বিবাহ দিতে সম্মত হইবে না আশব্ধায় সায়াদ (রাঃ)
এই প্রস্তাবন্ধ করিলেন যে, আমার হুই স্ত্রী আছে (তখন পর্দার মছআলাই
না থাকায়) আপনি উভয়কে দেখিয়া যাগাকে পছল্দ করিবেন আমি তাহাকে
ভালাক দিয়া দিব; আপনি তাহাকে বিবাহ করিয়া নিবেন।

ঐরপ বিতীয় খণ্ড ১১৫৮ নং হাদীছেও ঘটনা বর্ণিত আছে, বাহরাইন এলাকা জয় হইলে পর রম্বলুলাহ (দঃ) ইসলামের জন্ম কর্মা তৎপরতায় আত্মত্যাগের স্বীকৃতি দান স্বরূপ আনছারগণকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, এই এলাকার পতিত জমিগুলি তোমাদের নামে লিখিয়া দেই। আনছারগণ উত্তরে বলিয়াছিলেন, যদি আপনি আমাদেরকে জমি লিখিয়া দিতে চান তবে প্রথমে আমাদের মোহাজের ভাইগণকে ঐ পরিমাণ জমি লিখিয়া দিয়া তারপরে আমাদিগকে দিবেন।

পবিত্র কোরআনেও স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আনছারগণের চরম উদারতার বর্ণনায় আয়াত নাযেল করিয়াছেন—

"অভাব অন্টন থাকা সত্ত্বেও আনছারগণ নিজেরা না খাইয়া অন্তকে অগ্রগণ্য করিয়া থাকে, অস্তের অভাব মিটাইয়া থাকে।"

এই আয়াত যেই বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাষেল হইয়াছিল উহা অতান্তই কোতৃহল্যনক। এফদা এক ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি নবীজীর নিকট উপস্থিত হইল, নবীজী প্রথমে নিজ গৃহণীদের নিকট থোঁজে নিলেন; সংবাদ আসিল—আমাদের নিকট পানি বাতীত আর কিছুই নাই। তখন রম্মুলুপ্লাহ (দঃ) অক্সদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ক্ষুধার্ত্তের মেহমানীর জন্ম কে প্রস্তুত আছ় গু একজন আনছারী ছাহাবী নিবেদন করিলেন, আমি আছি। অতিথিকে নিয়া তিনি গৃহে গেলেন এবং ল্রীকে বলিলেন, রম্মুলুপ্লাহ ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের অতিথির সেবা উত্তমরূপে করিও। ল্রী বলিলেন, শিশু সন্তানদের জন্ম প্রয়োজনীয় কিছু খাছ ব্যতীত অতিরিক্ত আর কিছু নাই।

তথন স্থামী-ন্ত্রী উভয়ে গৃহের এই সামান্ত খাত নিজেরা কেই না খাইয়া
অতিথিকে সম্পূর্ণ খাওয়াইবার এক অভিনব কোশল করিলেন। শিশু সম্ভানদেরকে
যুম পাড়াইয়া রাখিলেন। এ সময় পর্দার মছআলাই ছিল না, আরবীয় প্রথামুসারে গৃহের সকলকে অভিথির সহিত বসিয়া একই পাত্রে খাইতে ইইবে। এই
সমস্ভার সমাধানে ন্ত্রী স্থামীর পরামর্শায়্য়য়ায়ী ছল করিয়া গৃহের প্রদীপ নিবাইয়া
দিলেন, অতঃপর স্বামী-ন্ত্রী উভয়ে অভিথির সঙ্গে খাইতে বসিয়া গেলেন এবং
এমন ভাব দেখাইলেন যেন তাঁহারাও খাইতেছেন। প্রকারাস্তরে তাঁহারা এক
লোকমাও খাইলেন না স্ক্রাশলে সম্পূর্ণ খাত্রটুকু অভিথিকে খাওয়াইয়া নিজেরা
উপবাসে রাত্র কাটিলেন। তাঁহাদের এই অত্লানীয় মহামুভবভাকে লক্ষ্য করিয়া
উরেখিত আয়াত নাবেল হইল।

আত্মনির্ভরশীলতায় মোহাজেরগণের দূঢ়তা ঃ

আনছারগণ এইভাবে অসাধারণ উদারতা ও মহামুভবতা দেখাইতেছিলেন, কিন্তু মোহাজেরগণ ইহাকে সুযোগ রূপে কখনও গ্রহণ করেন নাই। আনছার-গণের মহামুভবতায় একান্ত কৃতজ্ঞ থাকিয়াও মোহাজেরগণ নিজেদের কায়িক পরিশ্রম এবং ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা নিজেদের জীবিকা সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করিতেন।

১৭১৭ নং হাদীতে দেখিতে পাইয়াছেন, আনছারগণ নিজেদের সম্পত্তি মোহাজেরগণকে ভ্রাতা হিসাবে বন্টন করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিয়া ছিলেন। মোহাজেরগণ তাহাতে সম্মত না হইয়া কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে বর্গা প্রথায় অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন।

তজ্ঞপ দিতীয়খণ্ডে ১০৬১নং হাদীছের ঘটনায়ও আবছর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) মোহাজের সায়াদ (রাঃ) আনছারীর মহাত্মভবতার প্রস্তাব—সম্পত্তি ও স্ত্রী বন্টন করিয়া নেওয়ার প্রস্তাবকে ধল্লবাদের সহিত এড়াইয়া গিয়া বলিয়াছিলেন—ভাই! আমাকে বাজার দেখাইয়া দিন; তিনি বাজারে যাইয়া ব্যবসায় দারা প্রতিদিন সামাশ্র সামাশ্র উপার্জন করিতে লাগিলেন এবং অনতিবিলম্বেই বিবাহ করিলেন। হ্যরত তাঁহাকে ওলিমা খাওয়াইবার পরামর্শ দিলেন; তাহা করিতেও তিনি সক্ষম হইলেন, এমনকি ব্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি কালে বহু ধনের অধিপতি হইয়া ছিলেন।

আয়েশা (ৱাঃ)কে গৃহে আনয়ন ঃ

বিবাহের ইজাব-কব্ল আয়েশা রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনহার সহিত হিজ্বতের পূর্বে মকায় অবস্থানকালেই সম্পন্ন হইয়াছিল। বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সময় বিবাহের শুধু ইজাব-কব্লই হইয়াছিল; আয়েশা (রাঃ)কে নবীজী (দঃ) নিজ গৃহে আনিয়াছিলেন না; তখন তাহার বয়সও অনেক কম ছিল মাত্র ছয় বংসর ছিল। মদিনায় হিজরত করিয়া আসার ৭ বা৮ মাস পরে নবী (দঃ) আয়েশা (রাঃ)কে নিজগৃহে আনিলেন; তখন তাহার বয়স নয় বংসর পূর্ব হইয়া ছিল। ১৬৯৬ নং হাদীছে বিস্তাহিত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

#### व्याकातित अवर्छत :

মক্কায় স্থাপি জীবনে নবীজী এবং মোসলমানগণ মনের সাধ মিটাইয়া নামায পড়িতে পারিতেন না; মসজিদে সমবেত হইয়া জমাতে নামায আদায় করার পূর্ণ সুযোগ ছিলই না। মদিনায় সেই সব বাধা-বিপত্তি নাই; মোসলমানগণ তাঁহাদের মা'বুদের সর্বপ্রধান এবাদং নামায মনের সাধ মিটাইয়া আদায় করার পূর্ণ সুযোগ পাইয়াছেন। জমাতের সহিত নামায আদায় করার জন্ম মসজিদ তৈরী হইয়াছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায় এবং জুমার নামায় মোসলমানগণ নবীজীর পেছনে সমবেত-ভাবে জমাতের সহিত আদায় করিতেহেন। লোকেরা অনুমানের দারা নামাযের সময় নিরপণ ক্রিয়া মসজিদে আগমন করিয়া থাকেন—ইংগতে নিশ্চয় অসুবিধা হইতে লাগিল। এই অসুবিধা এড়াইবার জন্ম নবীজীর সহিত মোসলমানদের ছলা-পরামর্শ হইতেছিল। এমতাবস্থায় এক কোতৃহলজনক ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আজান প্রবর্তিত হইল—যাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

আজ্ঞান প্রথা ইসলাম ও মোদলমানদের মধ্যে এক নব্যুগের স্চনা করিল। তৌহীদের ঘোষণা, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার রম্মল, এই ঘোষণা— যাহা গৃহ-প্রকোষ্টের অভ্যস্তরে বসিয়া শুধু নিজ মুখে উচ্চারণ করিতেও মোসলমানগণ সন্ত্রস্ত থাকিত, নামাযকে মোদলমান নিজেই আদায় করিতে শত বাধার সম্মুখীন হইত—অপরকে উহার প্রতি আহ্বান করার ত প্রশ্নই ছিল না।

আজ দেই তৌহীদের ঘোষণা, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার রস্থল হওয়ার ঘোষণা, নামাযের প্রতি আহ্বান গৃহভাস্তরে নয়, শুধু মুখের উচ্চারণে নয়, শুধু সুষোগ প্রাপ্তে নয় —বরং নীতিগত ও রীতিমতভাবে, বলিষ্ঠ কণ্ঠে, সর্ব্বোচ্চ স্বরে ঐ ঘোষণা ও আহ্বানের সুর-সহরী আকাশে-বাতাদে মিশাইয়া দেওয়া হইতেছে।

প্রতিদিন পাঁচ পাঁচবার ঐ ঘোষণা ও আহ্বানের বজ্রনিনাদে আকাশ-বাতাস
মুখরিত হইতে লাগিল। আজানের এই অপুকর্ব ধ্বনি-তরঙ্গ মামুযের কর্ণকুহরে
প্রবেশ করায় তাহাদের মনঃপ্রাণ ঝংকৃত হইয়া উঠিতে লাগিল। ইসলামের গৌরব
মোসলমানদের বিজয় ধ্বনির মহাস্বর সেই আজান যাহা বিশ্বের মিনারে মিনারে
আজও ধ্বনিত হইতেছে—হিজরতের প্রথম বংসরেই এই মহাধ্বনি ইসলামের বিধান
রূপে প্রবর্ত্তিত হয় এবং আবহুমানকালের জন্মই ইসলামেন গৌরব ও বিজয়স্মৃতিরূপে চিরাগতবিধি আকারে আজান সর্বব্র প্রচলিত হয়।

# মদিনায় ইসলামের এক নবরূপের আবির্ভাবঃ

মকায় দীর্ঘ তের বংসর নবীজীর নীতি ছিল—বিধর্মীদের জুলুম-অত্যাচার নীরবে সহা করিয়া যাওয়া। এক গালে চর খাওয়া সত্ত্বেও অপর গাল পাতিয়া দিয়াও সংঘর্ষ এড়াইতে হইবে—এই ছিল তাঁহার নীতি। মক্কার পাষগুরা তাঁহার উপর এবং তাঁহার ভক্তগণের উপর কী অমানুষিক অত্যাচারই না করিয়াছে। স্বয়ং নবীজীকে গালাগালি দিয়াছে, প্রহার করিয়াছে, নানাপ্রকারে তাঁহাকে উংশীড়ন করিয়াছে, সামাজিক বয়কট করিয়াছে, শেষ পর্যাস্ত প্রাণনাশের যড়যন্ত্র করিয়াছে। মোসলমানদের উপর ত অত্যাচারের সীমাই ছিল না। কিন্তু নবীজীর পক্ষ হইতে প্রতিরোধ বা প্রতিকার ছিল না; নীরবে সহা করিয়া চলাই ছিল তাঁহার নীতি। দীর্ঘ তের বংসরেও এই নীতির স্কুফল ফলিল না; মক্কার পাষগুরা

এই নীতির পাত্র ছিল না। তাহাদের উপর এই সাধুনীতির বিরূপ ক্রিয়া হইল;
এই নীতির সুযোগে পাষওরা জুলুম-অত্যাচারের পরিমাণ দিনের দিন বাড়াইল বৈ
কমাইল না। অবশেষে বাধ্য হইয়া নবীজী (দঃ) এবং মোদলমানগণ ঘরবাড়ী,
টাকাকড়ি, আত্মীয়-সম্ভন বর্জন করতঃ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মদিনায় চলিয়া আদিলেন।

মদিনায় আসিয়া নবীজী অক্ত একটি সভ্যের প্রতি দৃষ্টি দিলেন যে, নিজিয় সহা চ্ছ্ণতির প্রশ্রা দেয়; অত এব অত্যাচারী জালেমকে অবশ্রাই স্ক্রিয়ভাবে বাধা দিতে হয় এবং যত দিন না তাহাতে জয়লাভ করা যায় ততদিন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হয়। আল্লার সাকর্বভৌমত্ব মানিয়া চলায় যাহারা বাধার সৃষ্টি করে, আল্লার এবাদং-বন্দেগী করাকে যাহারা অপরাধ গণ্য করিয়া উৎপীড়ন করে জুলুম-অত্যাচার করে তাহারা প্রকৃতই জালেম ও সভ্যের শক্র। এই জালেমদেরকে দমন কিতে হইবে, এই শক্রদেরকে বাধা দিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতে হইবে, অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে।

এই যুদ্ধ নিছক রাজ্য জয়ের জন্ম নয়, তথা ডাকাতের মত নিজ স্বার্থ লোভে নরহত্যা ও লুঠন করার স্থায় নয়। এই যুদ্ধ মঙ্গলের জন্য, সত্য ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্ম; তথা ভাক্তারের মত দেহের শান্তি ও সুস্থতা রক্ষাকল্পে উহার অবাঞ্চিত ও দ্বিত অংশকে অস্ত্রোপচারে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়ার স্থায়। এই যুদ্ধকেই জেহাদ বলা হয়। জেহাদে অস্ত্রধারণ ও অস্ত্র প্রয়োগ আছে বটে, কিন্তু সবর্ব ক্ষেত্রে অস্ত্রপ্রয়োগ নিন্দনীয় নয়। সত্য ও আদর্শের জন্ম শান্তি ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠার জন্ম অস্ত্রপ্রয়োগ অতি মহৎই বটে।

বিশ্ববৃকে সত্য, শাস্তি ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠায় নবীজা মোস্তফা (দঃ) মকায় দীর্ঘ তের বংসর সহা ও সহিষ্ণৃতার সাধুনীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়া ছিলেন; পাত্রের অধোগ্যতা হেতু উদ্দেশ্যে সফলতা প্রতিষ্ঠায় উহা ব্যর্থ হইয়াতে। মদিনায় আসিয়া নবীজী (দঃ) ঐ উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠায় জেহাদের বলিষ্ঠ নীতির প্রতি দৃষ্টি দিলেন।

তাঁহার এই নীতি পরিবর্তনের স্কনায় আল্লাহ তায়ালার ইন্সিত এবং সমর্থনও ছিল অতি স্কুম্পাই ও পরিপূর্ণ। মদিনায় হিজরত এবং প্রবাসীদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা মোটামৃটি শৃশ্বলায় আসার পর পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইল—

ا ذِنَ لِلَّذِيْنَ يَقَا تُلُونَ بِا لَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهُمْ لَقَدِ يُرِّ۔ اَلَّذِيْنَ اَخْرِجُوا مِنْ دِيَا رِهُمْ بِغَيْـرِ حَـقِ اللَّا اَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللّهٰ

(মোসলেম জাতি) যাহারা (এক আল্লার প্রভূষের স্বীকৃতি দানের অপরাধে পথে-ঘাটে) আক্রান্ত হইয়া থাকে তাহাদেরে সংগ্রাম করার অমুমতি প্রদান করা হুইল —কারণ, তাহারা অভ্যাচারিত। নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে জ্ময়ী করিতে সক্ষম। তাহাদেরে অক্যায়রূপে তাহাদের ঘর-বাড়ী হইতে বিভাড়িত করা হইয়াছে— শুধুমাত্র এই কারণে যে, তাহারা বলে, আমাদের প্রভু এক আল্লাহ।" ১৭ পাঃ ১২ কঃ

মোদলগানদের নীতি পরিবর্তনের আহ্বানে আবও আয়াত অবতীর্ণ হইল। যথা—

اللهُ لا يُحبُّ الْمُعْتَدِينَ

"আল্লার পথে তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর যাহারা ডোমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। তবে (কোথাও চুক্তিবদ্ধ থাকিলে তথায় চুক্তির) সীমা লভ্যন করিও না। সীমালভ্যনকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন না."

(٤) وَاقْتَلُوْ هُمْ حَيْثُ ثُقِفَتُمُو هُمْ وَآخِرِ جُو هُمْ مِنْ حَيْثُ آخَرِ جُو كُمْ

وَ الْفِنْنَا لَهُ اللَّهُ مِنَ الْقَنْلِ

"আর ( যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ) তাহাদেরে যথায় পাও হত্যা কর এবং যেথান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে সেথান হইতে তোমরাও তাহাদেরে বিতাড়িত কর। আর জানিয়া রাখ, (জুলুম-অত্যাচার ও আল্লার ধর্মে বাধা দান ইত্যাদি ) অপকর্ম হত্যাকাও অপেকা বেশী ভয়াবহ। (অত এব যাহারা ঐ শ্রেণীর অপকর্মে লিপ্ত তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সমীচীনই বটে )"

"(আল্লার প্রভূত প্রতিষ্ঠায় যাহারা বাধাদানকারী) তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইয়া যাইতে থাকিবে যাবং না আল্লার দ্বীনে অন্তরায় স্বষ্টি রহিত হইয়া যায় এবং অল্লার দ্বীনের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠিত হয়।" (২ পা: ৮ রু:)

يُعَلَمُ وَ أَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ

"জ্বোদ ভোমাদের জন্ম অবধারিত কর্ত্তব্য করা হইল যদিও ভোমরা উহা কঠিন মনে কর। ভোমরা যাহা কঠিন গণ্য করিতেছ হয়ত উহাতেই ভোমাদের মঙ্গল নিহিত এবং যাহা ভোমরা ভাল মনে করিতেছ হয়ত উহাতে ভোমাদের অমঙ্গল রহিয়াছে। আল্লাহই সব জানেন ভোমরা জানো না।" (২ পাঃ ১০ রঃ)

মোসলমানদের তংকালীন প্রথম নম্বরের বিপক্ষ মকার কাফেরদের চরম উগ্রতাও নবীজীর নীতি পরিবর্ত্তনকে অপরিহার্য্য করিয়া তুলিতেছিল এবং পরিবর্ত্তিত নৃতন নীতিতে ক্রত অগ্রসর হইতে বাধ্য করিতেছিল।

মকার কাফেররা নবীজী এবং মোসলমানদিগকে দীর্ঘদিন যাবৎ জুলুম-অত্যাচারে কাবু করিয়া রাখিয়াছিল। হিজরতের পরে তাহারা দেখিল, শিকার সম্পূর্ণরূপে তাহাদের হাতছাড়া হইয়া নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। মোসলমানগণ মদিনায় পৌছিয়া সমাদরে গৃহীত হইয়াছে, তাহারা তথায় শাস্তি ও স্বস্তির সহিত তাহাদের ধর্মকর্ম পালনের পূর্ণ স্থযোগ পাইয়াছে। যে ধর্মের উচ্ছেদ সাধনে কোরেশরা এক যুগ ধরিয়া চেষ্টা-পরিশ্রম করিয়াছে আজ সেই ধন্ম মদিনা ও পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় জত প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার লাভ করিয়া চলিয়াছে। এই সব সংবাদে তাহাদের শয়তানী ক্রোধ শতগুণে বাডিয়া গেল। তারপর এই সংবাদ<del>ও</del> তাহারা অবগত হইল যে, মোহাম্মদ ( ছাল্লাল্লান্ছ আলাইহে অসাল্লাম ) মদিনার মোসলমান, প্রবাসী মক্কার মোসলমান, এমনকি মনিনার ধনে-জনে পুষ্ট ইত্দীদিগকেও লইয়া এক আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সনদের মাধ্যমে রাখ্রীয় কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। উক্ত সনদের একটি বিশেষ অমুচেছদে কোরেশ এবং তাহাদের মিত্রদের প্রতি বৈরী হওয়ার উপর মদিনার সকল সম্পুদায়কে সম্মত করাইয়াছেন। মদিনার সকল সম্পুদায়কে এক বিশেষ চুক্তির অন্তর্ভু করা প্ৰবৰ্ক আন্তৰ্জাতিক সন্ধি স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে কোন বহিদেশি মদিনাকে আক্রমণ করিলে ধর্ম ও গোত্র নির্বিশেষে স্কলে একযোগে সেই আক্রমণ প্রতিহত করিবে। এইভাবে মোসলমানগণ মদিনায় নিজেদের নিরাপত্তাকে স্থৃঢ় করিতে সফল হইয়াছে; এখন মদিনা আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে হেস্তনে স্থ ও বিধ্বস্ত করা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়িতেছে। এইসব শুনিয়া ও ভাবিয়া কোরেশরা ক্লোভে ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। একদিকে মোসলমানদের শাস্তি লাভের উপর ক্ষোভ ও ক্রোধ, অপরদিকে তাঁহাদের শক্তি সঞ্চয়ের উপর আতম্ভ।

নরাধমেরা নবীজী ও তাঁহার সহচরবর্গের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়া ছিল এখন তাহা তাহাদের স্মরণ পথে উদিত হইতে লাগিল এবং অন্তরে আতর্ষ উকি দিল যে, মোসলমানগণ এইভাবে আরও কিছু শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়াস পাইয়া প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের পরিণাম কত শোচনীয় হইতে পারে? তাহাদের আতক্ষের আর একটি বিশেষ কারণ ত অত্যস্ত ভয়াবহ ছিল। মকা এলাকা উৎপাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম; বাণিজ্যই হইল ঐ এলাকার লোকদের একমাত্র জীবন-সম্বল এবং সিরিয়ার বাণিজ্যই তাহাদের প্রধান অবলম্বন। আর মকাও সিরিয়ার বাণিজ্য পথটি মদিনাবাসীদের বাগের ভিতরে। ঐ পথে চলাচলকারীদের বাণিজ্য সম্ভাব লুঠন করা এবং মকাবাসীদের এই বাণিজ্য পথ বন্ধ করা মদিনাবাসীদের বাণিজ্য সম্ভাব লুঠন করা এবং মকাবাসীদের এই বাণিজ্য পথ বন্ধ করা মদিনাবাসীদের পক্ষে অভি সহজ। মকাবাসীরা মোসলমানদের উপর অমাম্বিক অত্যাচার করিয়া তাঁহাদের সহিত যে শত্রুতা স্থাপন করিয়াছিল তাহাও তাহারা উত্তমরূপে অবগত ছিল। স্বত্রাং মদিনায় মোসলমানদের প্রতিষ্ঠা লাভ মকার কাফেরদের জ্ব্রু মৃত্যু-পরোয়ানা। এই সকল চিন্তাও উদ্বেগ কোরেশদের লোভও আতত্তে অগ্নি-মাঝে কেরোসিনের কাজ করিল। শিকড় জমাইয়া অজ্বেয় হইবার প্রেই কাল বিলম্ব না করিয়া মোসলমান জাতিকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জ্ব্রুত তাহারা উল্লাদ হইয়া উঠিল। এমনকি মদিনা আক্রমনে মোসলমানদিগকে তথা হইতে নিশ্চিত্র করার পরিবল্পনায় হানারক্ম চক্রান্ত ও বড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিল এবং উন্ধানীমূলক কার্য্যে উগ্রম্থিতি ধারণ করিল। কোরেশদের বড়যন্ত্র ও চক্রান্ত কত মারাত্মক ছিল—একটি নমুনা লক্ষ্য কর্কন—

রস্তুল্লাহ (দঃ) এবং মোদলমানগণ মক্তায় সর্বব্ধ ত্যাগ করিয়া মদিনায় আদিয়াছেন—এখানেও তাঁহারা যেন আশ্রয় না পান মকার ত্রাচাররা সেই ফিকিরে লাগিয়া গেল। ইহার সুযোগ লাভের অবকাশও মদিনায় ছিল—এই সময় মদিনায় থ্যরক বংশীয় আবহুলাহ ইবনে উবাই নামক জনৈক দন্ত্রান্ত প্রতিপত্তিশালী মোশরেক ছিল। সমগ্র মদিনায় তাহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল, এমনকি রস্তুল্লাহ ছাল্লাল্লাল্ আলাইহে অসাল্লামের মদিনায় আগমনের পূব্ব মৃহুর্ত্তে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আবহুলাহই মদিনার শাসক ও প্রধান নিযুক্ত হইবে। অচিরেই তাহার শিরে পরাইবার জল্ম রাজমুকুটও তৈরী হইতেছিল, কিন্তু রস্তুল্লাহ ছাল্লাল্লাল্ছ আলাইহে অসাল্লামের মদিনায় পদার্পণে ঐ সব পরিকল্পনাই বানচাল হইয়া গিয়াছে। এই কারণে স্বভাবতঃই তাহার ক্রোধ পড়িয়াছে নবীজীর উপরে; এই সংবাদ কোরেশদের অবিদিত ছিল না এবং তাহারা এই স্থযোগের সদ্বাবহার করিতেও মোটেই বিলম্ব ও ক্রটি করিল না। তাহারা আবহুলাহ এবং তাহার দলস্ত মোশরেক-পৌত্তলিকদেরে মোসলমানদের বিরুদ্ধে উত্থান করিতে উত্তেজ্গিত করিয়া আবহুলার নিকট গুপুপত্র পেরণ করিল যাহার মর্ম্ম এই ছিল—

"তোমরা (আমাদের স্বধর্মাবলম্বী হইয়াও) আমাদের পরম শত্রু ব্যক্তিকে তোমাদের দেশে আশ্রয় দিয়াছ। হয় তোমরা যুদ্ধ করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেল, নাহয় তোমাদের দেশ হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দাও। অম্পুণায় আমরা নিশ্চয় আমাদের সমস্ত শক্তি লইয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিব এবং তোমাদের যুবক দলকে হত্যা করিব, তোমাদের স্ত্রীলোকদিগকে ছিনাইয়া নিয়া আদিব।

আবহুলার নিকট এই পত্র পৌছিলে সে অতি উৎসাহী হইয়া মোসলমানদের বিরুদ্ধে শক্তি সংগ্রহে ভৎপর হইল এবং নবীঞ্জীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি করিল।

রস্মূল্লাহ (দঃ) এই সংবাদ অবগত হইয়া স্বয়ং তিনি আবহুলাহ এবং তাহার দলের লোকদের নিকট গমন করিয়া তাহাদেরে বলিলেন—দেখিতেছি, কোরেশদের চাল তোমাদের উপর বেশ চলিয়া গিয়াছে, তোমরা তাহাদের ফাঁদে পড়িয়া গিয়াছ। তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ? কোরেশরা আক্রমণ করিবার জন্ম প্রস্তুত হইয়াছ তাহার ফলে তোহাদের উস্থানীতে তোমরা যাহা করিবার জন্ম প্রস্তুত হইয়াছ তাহার ফলে তোমাদের নিজেদের হাতে নিজেদের ক্ষতি তদপেক্ষা তিল পরিমাণ্ড কম হইবে না। মোসলমানদের মধ্যে তোমাদেরই পুত্র, লাতা ও আত্মীয়-স্বজন রহিয়াছে; অতএব মোসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে তোমাদেরই সেই পুত্র, লাতা ও স্বজনরা মারা পড়িবে। নবীজীর এই যুক্তিপুর্ণ উক্তির প্রভাবে আব্দুলার দলের মধ্যে মত্ পরিবর্ত্তনের হিরিক পড়িয়া গেল; তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল; আবহুলাও নীরব থাকিতে বাধ্য হইল।

কোরেশদের এই সব ষড়ষন্ত্র এবং উস্কানীর মুখে নিজ্রীয় দর্শকের ভূমিকায় বিসয়া পাকা নবীজীর পক্ষে সমীচীন ছিল—কোন পাগলও ইহা ভাবিতে পারে না। কর্তব্যের থাতিরেই নবীজীকে সক্রীয় হইতে হইল; অত্যাচারী জালেম শক্তিকে শক্তি ঘারা বাধা দানের বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করিতে হইল। স্প্রিকর্তা আল্লাহ তায়ালার প্রভূষ প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে বাধাদানকারীদের বাধা অপসারণে তাহাদিগকে দাবাইবার জন্ম শক্তির মোকাবিলায় শক্তি প্রয়োগের নীতিতে নবীজী অগ্রসর হইলেন—ইহাই বলিপ্ত ও জাগ্রত জীবনের লক্ষণ বটে। সসম্মানে জাতিগতভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই নীতি অপরিহার্য্য; যতদিন না ইহাতে জয়লাভ হয় তত দিন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হয়। নবীজী মোস্তফা (দঃ) মদিনার জীবনে সেই সংগ্রামেই অবতীর্ণ হইলেন।

চির শক্ত মকার দম্যদের উস্কানীর প্রতিরোধে প্রথম প্রথম ছোট ছোট অভিযান পরিচালিত হয়, যাহার ফলে বড় বড় যুদ্ধের সূচনা হইয়া পড়ে; নবীজীর দশ বংসর জেহাদী জীবনের বেশীর ভাগ জেহাদ এই ছেলছেলা ও অমুক্রমেই ছিল।

এতন্তির ইছদীজাতি যাহারা স্বভাবত:ই ক্রুর ও কুটিল, তাহারাও ইসলামের উন্নতিতে এবং মদিনায় তাহাদের দীর্ঘ দিনের প্রভাব-প্রতিপত্তি থর্ক হইতে থাকায় সহস্ববস্থান চুক্তি ভঙ্গ করিয়া অশান্তি ও বিশৃত্বলা স্থিতি করিতে লিপ্ত হয়। তাহাদের বিরুদ্ধেও বাবস্থা প্রহণ করিতে কতিপয় জেহাদের স্চনা হয়। এইভাবে মদিনায় নবীজীর দশ বংসরের জীবনে তাঁহাকে বতকগুলি যুদ্ধ-জেহাদে জড়াইয়া

পড়িতে হইয়া ছিল। নবীন্ধী মোন্তফা ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের জীবনী আলোচনায় সেই সব জেহাদের বিবরণ এক বিশেষ অধ্যায়রূপে পরিগণিত হইয়াছে; বাস্তবিকই উহা এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যায়। মৃষ্টিমেয় সংখ্যার জমাত অতি নগণ্য সম্বল লইয়া যেভাবে বিহুৎগতিতে জয়লাভ করিয়া যাইতে থাকে উহা দৃষ্টে বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, জেহাদগুলি প্রকৃতঃই নবীজী মোন্তফা ছাল্লাল্লাল্ভ আলাইহে অসাল্লামের মোজেযা ও ইসলামের সত্যতার উজ্জল প্রমান ছিল।

মূল বোখারী শরীকে ৫৬৩ ইইতে ৬৪২ গৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সেই সব জেহাদের বিবরণ বর্ণিত আছে। বাংলা বোখারী শরীক তৃতীয় খণ্ডে প্রায় ৩০০ গৃষ্ঠা ব্যাপী উহার অমুবাদ রহিয়াছে এবং অধ্যায়টির ভূমিকায় জেহাদ সম্পর্কে এবং জেহাদে অবতরণের স্কুচনায় নবীন্ধীর প্রজ্ঞাময় বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে।

নবীজী মোন্তফা ছাল্লাল্লাল্ আলাইহে অসাল্লামের জীবনী হঙ্কলনে ঐ সব জেহাদের বিবরণ দান অবশ্যই অপরিহার্য্য বিষয়। কিন্তু আমাদের তৃতীয় খণ্ডে উহার অমুবাদ হইয়া যাভয়ায় বক্ষমান খণ্ডে আমরা ঐ আলোচনা ইইতে বিয়ত রহিয়াছি। আমরা হিজ্করী সালগুলির ঘটনাবলী আলোচনায় ঐ জেহাদসমূহের তথুনাম উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত থাকিব। বিস্তাহিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ড হইতে উদ্ধার করার জন্ম পাঠক সমীপে অনুরোধ।

## এই বৎসৱের জেহাদ ঃ

এই সালে নবী (দঃ) তিনটি অভিযানের ব্যবস্থা করেন। অভিযানগুলি কুদ্র কুদ্র ছিল এবং নবী (দঃ) সঙ্গে থাকেন নাই। সর্ব্বপ্রথম অভিযানটি পরিচালিত হয় হাম্যাহ রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনন্তর নেতৃত্বে, দ্বিতীয় অভিযানটি পরিচালিত হয় ধ্বায়দা-ইবমুল-হারেছ রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনন্তর নেতৃত্বে। তৃতীয় অভিযানটি পরিচালিত হয় সায়াদ-ইবনে-আবু ধ্কাস রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনন্তর নেতৃত্বে।

## হিজরী দ্বিতীয় বৎসর

এই বংসরই সর্ব্বপ্রথম নবী (দঃ) স্বয়ং জেহাদ অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।
নবীজীর সর্ব্বপ্রথম অভিযানটি ছিল— গ্যভ্যা আবভ্যা বা ওদান। পর পর এইরূপ
আরও তিনটি অভিযান স্বয়ং নবী (দঃ) কতুঁক পরিচালিত হয়—গ্রহণাবাভয়াত,
গ্রহণায়রা, গ্রহ্যা-ছাফ্ভয়ান।

এই বংসরই নবীজী (দ:) মন্ধার দস্থাদের বিরুদ্ধে তাঁহার বৈজ্ঞানিক রণকোশলকে জোরদার করার জম্ম আর একটি অভি স্থলর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। মন্ধা

এলাকার ভিতরে গোয়েন্দা দল পাঠাইয়া শক্রদের গমনাগমন ও তাহাদের খবরাখবর গোপনে অবগত থাকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। আবহুল্লাহ ইবনে জাহশ রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনহুর নেতৃতে গোয়েন্দা দল প্রেরিত হয়।

#### কেব্লা পরিবর্ত্তন ঃ

আলাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট বলিয়াছেন-

"হে ঈমানদারগণ তোমরা পুরাপুরিভাবে ইসলামের আভডাভৃক্ত হও।"

পরিপক্ক ও পরিপূর্ণ ঈমান-ইসলাম আন্তরিক বিশ্বাস ও দৈহিক আমল ভিন্ন আরও একটি সুক্ষা জিনিষের দাবী করে। সেই জিনিষটি হইল মানসিক-পরিবর্তন। ঈমানে-মোফাচ্ছাল কলেমার বিষয়বস্তগুলির প্রতি অটুট বিশ্বাস স্থাপন এবং পূর্ণ শরীয়তের ফরজ-ওয়াজেব, হালাল-হারাম অন্ত্যায়ী সমৃদ্য় আমল সম্পাদন—এব পরেও পরিপক্ক ঈমান-ইসলামের আর একটি (DEMAND) দাবী থাকে, আল্লাহ ও আল্লার রস্থালের তথা ইসলামী শরীয়তের মানসিক গোলামী। অর্থাৎ নিজের মানস—মন চিত্ত ও অভিলাসকে আল্লাহ ও রস্থালের পূর্ণ অনুগত বানাইয়া নেওয়া যে, ভিন্ন ধর্মীয়, ভিন্ন রীতি-নীতি বা ভিন্ন পরিবেশের কোন প্রকার প্রভাব বা আকর্ষণ তাহার মানস ও অভিলাসকে প্রভাবিত ও আকৃষ্ট করিতে পারে না। এই বিষয়টি স্থাপ্টরূপে এই হাদীছে উল্লেখ আছে—

"তোমাদের কেই পরিপক্ক ঈমানদার সাব্যস্ত ইইবে না যাবং না তাহার মানস ও অভিলাস পূর্ণ অনুগত ইইয়া যায় ঐ জীবন-ব্যবস্থার যাহা আমি বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছি।"

ছাহাবা-কেরামগণকে আল্লাহ তায়ালা দর্ব্যদিক দিয়া পরীক্ষার সমুখীন করিয়া পূর্ব পরিপক্ক মোমেন-মোসলেমরূপে গড়াইয়া ছিলেন। ভীষণ তুর্য্যোগ তুর্ভোগের প্রালয়ক্ষর কম্পন তাঁহাদের উপর বহাইয়া তাঁহাদের ঈমান ও ইসলামকে পরীক্ষা

"হুর্যোগ হুর্ভোগ ও বিভীষিকাপুর্ণ নির্যাতন তাঁহাদিগকে কম্পুমান করিয়া তুলিয়াছিল।" (কোরআন শরীক) ঘর-বাড়ী আত্মীয়-স্বজন সর্বস্বি ত্যাগে হিজরতের দারাও তাঁহাদেরে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। এইভাবে ঈমান ও ইসলামের পরীক্ষা ছেলছেলায় আল্লাহ তায়ালা ছাহাবীগণকে তাঁহাদের মানসিক-পরিবর্তনের পরীক্ষাও করিয়াছেন অনেক বিষয়ের দারা। সব রকম পরীক্ষায়ই ছাহাবীগণ উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন এবং সর্ব্ব ক্ষেত্রে সাফল্যের মান লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তবেইত তাঁহারা ইসলামের এত দ্ব উন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন এবং স্বয়ং আল্লার রমুল কর্তৃক তাঁহাদের প্রতিজন—প্রত্যেক ব্যক্তি আদর্শ হওয়ার যে,গ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়া ছিলেন।

रिक्तार (मः) विनिशारहन - أصحابي كالنَّجوم با يَهِم ا قَدَد يَدُّم ا هَدَد يَدُّم ا

"আমার ছাহাবীগণ ( ইসলামের ও ঈমানের পথে দিশারী হওয়ায় ) উজ্জল নক্ষত্র স্বরূপ ; তাঁহাদের প্রতিজ্ञনের অমুসরণই তোমাদিগকে সত্য পর্যান্ত পোঁছাইবে।"

মানসিক পরিবর্ত্তনের পরীক্ষায় আল্লাহ তায়ালা ছাহাবীগণকে কেব্লা-বিষয় দারা একটি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। মকা হইতে আগত মোহাজের মোসলমানগণ ইসলাম-পূবের্ব নিজেদেরকে কা'বা ঘরের পুরোহিত ও সেবাইত গণ্য করিয়া নানা কুদংস্কার সৃষ্টি করিয়াছিল। যথা—ভাহারা যে বহিরাগতকে বন্ত্র না দিবে সে কা'বার তওয়াফ বা প্রদক্ষিণকার্য্য উলঙ্গ হইয়া সম্পাদন করিবে, হজ্ঞ আদায় করিতে তাহারা আরাফার ময়দানে যাইবে না—ইত্যাদি।

কা'বা শরীফের ভক্তি ভাল জিনিষ, কিন্তু সেই ভক্তিকে কেন্দ্র করিয়া বছু অনাচারজনিত পৌরহিত্য স্থি হইয়াছিল। আর মক্কাবাদীরা এই পৌরহিত্য জিয়াইয়া রাখার স্বার্থে কা'বাগৃহের ভক্তিতে গদগদ ছিল।

মকাবাসী মোসলমানগণ যথন হিজরত করিয়া মদিনায় আদিলেন তখন আল্লাহ তায়ালা কা'বা শরীফের বিপরীত দিক বাইতুল-মোকাদ্দেসের দিককে কেবলা ব'নাইবার আদেশ করিলেন। আল্লাহ-পরীক্ষা করিতে চাহিলেন, কা'বার পুরোহিতরা কেবলা হওয়ার সম্মান আল্লার আদেশে কা'বাকে ছাড়িয়া উহা অপেক্ষা কম মর্যাদার বাইতুল-মোকাদ্দাসকে দিতে সন্তুষ্ট চিতে রাজি হয় কি না ? দীর্ঘকালের পৌরহিত্যকে আল্লার আদেশে এইভাবে ক্লুম্ব করিয়া রস্থলের মারফত দেওয়া আল্লার আদেশকে সবের্বাচ্চে স্থান দেওয়ার মানসিকতা কাহার ভিতরে কত্টুকু স্প্তি হইয়াছে—তাহাই আল্লাহ তায়ালা এই পরীক্ষার মাধ্যমে দেবিয়া নিজে চাহিলেন। পবিত্র কোরআনে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই দী ১৬-১৭ মাস পর এই পরীক্ষার সমাপ্তি লয়ে এই তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন—

وَمَا جَعَالَنَا الْقَهُلَةَ الَّتِي كُنَتَ مَلَهُا إِلَّالِنَعْلَمْ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ يَنْقَلِب

"মদিনায় আদিয়া যেই কেব্লার উপর আপনি থাকিলেন উহার আদেশ একমাত্র এই উদ্দেশ্যে করিয়া ছিলাম যে, দেখিয়া নিব—কে রস্থলের কথা মানে, কে রস্থলের কথা হইতে ফিরিয়া থাকে।" (২ পাঃ ১ কঃ)

পরীক্ষাকাল ১৬ বা ১৭ মাস অতিক্রাস্ত হওয়ার পর এই উদ্মতের জক্ত স্থায়ী কেবলারূপে কা'বা শরীফের দিক নির্দ্ধারিত হয় হিজরী দ্বিতীয় বৎসরে। কেবলা পরিবর্ত্তনের বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৩৬ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

হিজ্বী দ্বিতীয় বংসরেই ইতিহাস প্রাসিদ্ধ ইসলামের প্রথম মহাসমর বদরের জেহাদ অমুষ্ঠিত হইয়াছিল; যাহার বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ৩৮ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

বদর জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তনের মাত্র এক সপ্তাহ পরেই নবী (দঃ)কে ছোট এ ফটি অভিযানে যাইতে হয়। স্বয়ং নবীজী (দঃ) এই অভিযানের নেতৃত দিয়া ছিলেন; অভিযানটি গ্যওয়া-বনীছোলায়ম নামে বর্ণিত।

তারপর আরও একটি অভিযান এই বংদরই পরিচালিত হয় "গযওয়া-ছবীক"। ঘটনা এই ছিল যে, বদর-যুদ্ধে মক্কার কাফেরদের শোচনীয় পরাজয় হইল। আবু স্থফিয়ানের বাণিজ্ঞা কাফেলা রক্ষা করা নিয়া বদর যুদ্ধের স্ত্রপাত হইয়াছিল। অথচ আবু স্থফিয়ান তাহার কাফেলাসহ নিরাপদে মক্কায় পৌছিল, আর মক্কার দর্শাররা রণাঙ্গনে নিহত হইল। পরাজয়ের শোকাবহ সংবাদ মক্কায় পৌছিলে আবু স্থফিয়ান প্রতিজ্ঞ। করিল, দে স্ত্রীসঙ্গমণ্ড করিবে না যাবৎ না মোহাম্মদ হইতে প্রতিশোধ লয় (ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অদাল্লাম)।

সেমতে আবু সুফিয়ান ত্ইশত লোক লইয়া গোপনে মদিনার নিকটবর্তী অবতরণ করিল এবং ইত্দীদের সাহায্যে ত্ইজন মদিনাবাসী মোসলমানকে হত্যা করিয়া লুকাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সংবাদ প্রকাশ পাইয়া গেল এবং রস্কুলুলাহ (দ:) স্বয়ং তাহাকে পাকড়াও করিবার জন্ম ফ্রত অভিযান চালাইলেন। আবু সুফিয়ান পুর্বেই পালাইয়া যাইতে সক্ষম হইল। (বেদায়াহ, ৩—৩৪৪)

এই বংসরই নবীজীর কন্তা রুকিয়া। (রাঃ) ইস্তেকাল করেন যিনি ওসমান রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহুর বিবাহে ছেলেন। নবীজীর জ্যেষ্ঠা কন্তা যয়নব (রাঃ) বিনি এতদিন মকায়ই ছিলেন; এই বংসরই তিনি মদিনায় পেনিছিতে পারেন। এই বংসরই ফাতেমা (রাঃ) আলি রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহুর গৃহে আসেন; বিবাহের আকৃদ পুর্বের বংসরই হইয়াছিল। (বেদায়াহ, ৩—৩৪৬)।

# হিজরী তৃতীয় বৎসর

এই বংসরের প্রথম দিকেও ছোট ছুইটি অভিযান চালাইতে হয়—গ্রভ্যা-নজদ বা জী-আমর এবং গ্রহ্যা-ফুরু। ইতিমধ্যেই নবী জী (দঃ) এক নৃত্ন বিপদের সম্মুখীন হইলেন—এতদিন বহির্শক্রের সহিত সংগ্রাম ছিল। এইবার মদিনার অভ্যস্তরে প্রকাশ্য শক্রতা সৃষ্টি হইয়া গেল; মদিনার প্রভাবশালী ও শক্তিশালী ইন্থদী সম্পূদায় সহঅবস্থান ও শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করিয়া বিদ্যোহ কবিল এবং নানাপ্রকার উদ্ধানীমূলক উংপীড়ন আরম্ভ করিল। ইন্থদীদের শ্রেষ্ঠ ধনবতী গোত্র ছিল বনী-কাইন্থকা, তাহারা স্বর্ণের ব্যবসায়ী ছিল। স্বর্বপ্রথম এই গোত্রই বিদ্যোহ করে; নবী (দঃ) সাফলাজনকভাবে তাহাদিগকে মদিনা হইতে বহিন্ধার বরিতে সক্ষম হইলেন। তারপরেই ইন্থদীদের আরও এক প্রভাবশালী গোত্র বন্ধু-নজীর বিদ্যোহ করিল। তাহাদের বিক্তন্ধেও নবী (দঃ) সামরিক বাবস্থা গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগকে মদিনা হইতে বহিন্ধার করিতে সক্ষম হইলেন। তাহাদের বিক্তন্ধেও নবী (দঃ) সামরিক বাবস্থা গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগকে মদিনা হইতে বহিন্ধার করিতে সফল হইলেন। আনেকের মতে এই দ্বি শীয় বিদ্যোহ হিজ্বী চতুর্থ বংদরে হইয়াছিল।

তৃতীয় খণ্ডে ছয় পৃষ্ঠা বাাপী এই বিজোহধয়ের বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে।

এই আভ্যস্তরিণ বিপদের ভিতর দিয়াও নবী (দঃ) বহির্শক্রের প্রধান কোরেশদেরকে শায়েস্তা করার এবং তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা—তাহাদের বিক্ল.দ্ধ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্ঞািক অবরোধ অব্যাহত রাখেন। দেই ছেলছেলায় নবীজীর পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেছা রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনহুর নেতৃত্বে ছোট একটি অভিযানের ব্যবস্থা করেন এবং তাহাতে সাফল্য লাভ হয়।

এরই মধ্যে আভাস্তরিণ ইত্দীদের বিজ্ঞাহ দমাইবার ব্যবস্থায় নবী (দ:) অধিক দক্রিয় হইয়া উঠিলেন। ইত্দীদের ধনকুবের কাআ'ব-ইবনে আশরাফ নামীয় ব্যক্তি বিজ্ঞাহ উদ্ধাইয়া রাখিতে অত্যধিক তৎপর ছিল এবং মোসলেম জাতির ধ্বংস কল্লে তাহার সমুদ্য ধনশক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়োজিত রাখিয়াছিল। বিনা রক্তপাতে তাহাকে হত্যা করাইতে নবী (দঃ) সফল হইলেন।

এই শ্রেণীর আরও এক ইছদী সওদাগর ছিল আব্-থাফে; ধনশক্তি এবং প্রভাব প্রতিপত্তির সহিত সদাগরী সূত্রে বৈদেশিক খ্যাতি ও পরিচয়-মিত্রতা তাহার অনেক ছিল। সেও তাহার সমৃদয় শক্তি-সম্পদ ইসলামের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিয়া রাথিয়া ছিল। রক্তপাতহীন ব্যবস্থায় তাহাকেও হত্যা করাইতে নবীজী (দঃ) সফল হইলেন।

ইতিমধ্যেই ভীষণ বিপদের কালোমেঘ মদিনার উপর মোসলমানদেরকে ঘিরিয়া ধরিল। মক্কার মোশরেকরা সর্ব্বশক্তি একত্রিত করিয়া বদর-সমরের প্রতিশোধ গ্রহণ উদ্দেশ্যে ৩০০ মাইল অগ্রসর হইয়া মদিনার শহরতিগতে পৌছিল এবং ইস্লামের দিতীয় মহাসমর ইতিহাস প্রসিদ্ধ ধ্যোদের জেহাদ অন্তুষ্টিত হইল যাহার িস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে পুষ্ঠা ব্যাপি বর্ণিত হইয়াছে।

এই বংদরই শেষ ভাগে (কাহারও মতে হিজরতের চতুর্থ বংদর) মকার অনতি পুরস্থ "রাজী" নামক এলাকায় এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়াছি: (তৃতীয় খণ্ড জ্বন্তব্য)।

এই বংসর ওসমান রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনহুর সহিত নবী-কন্সা উদ্মে-কুলছুই রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনহার বিবাহ হইয়াছিল। এই বংসরই হাসান (রা:) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

## रिषती हरूर्य वरमत

এই বংসরের প্রথম দিকেই বয়ু-আসাদ নামীয় একটি পৌত্তলিক গোত্র মোসলমানদের বিরুদ্ধে মদিনা আক্রমনের জোগার-আয়োজন করিল। ভাহাদের মধ্য হইতেই এক ব্যক্তি নবী (দঃ)কে সেই সংবাদ পৌছাইল। নবীজী মোস্তফা (দঃ) আবু-সালামা (রাঃ)কে নেতৃত্ব প্রদান করিয়া সেই গোত্রের বস্তির প্রতি একটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন; শক্ররা পলায়ন করিল।

এই বংরের প্রথম ভাগে আর একটি তুঃখজনক ঘটনায় নবীজী কর্তৃক প্রেরিড আনেক জন বিশিষ্ট ছাহাবী প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ইতিহাসে উহা বীরে-মউনার ঘটনা নামে প্রাসিদ্ধ। এই বংসরই স্বয়ং নবী (দঃ) আরও একটি অভিযানে নেতৃষ দান করিয়াছিলেন। অভিযানটি গ্যপ্তয়া-জাতৃর-রেকা' নামে প্রসিদ্ধ।

এই বংসরই ইমাম হোসাইন (রা:) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বংসরই নবী (দঃ) উম্মে-ছালামাহ (রা:)কে বিবাহ করিয়াছিলেন।

# হিজরী পঞ্চম বৎসর

এই বংসরের সেরা ঘটনা হইল ইসলামের বৃহত্তম মহাসমর থন্দকের জেহাদ।
তৃতীয় খণ্ডে সুদীর্ঘ আট পৃষ্ঠা ব্যাণী উহার ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। উজ্
মহাসমর সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই মদিনার সর্ববেশেষ ইহুদী গোত্র নজী ইন বিশ্বাসঘাতক
বন্ধু-কোয়ায়জাকে নিশ্চিহু করার অভিযান পরিচালিত হয়। উহার বিবরণও তৃতীয়
খণ্ডে দীর্ঘ আট পৃষ্ঠা ব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

অনেকের মতে এই বংসরই নবী (দঃ) মকার সর্বশ্রেষ্ঠ সর্দার আবু স্থিক্ষান তনয়া উদ্দে-হাবিবা (রাঃ)কে বিবাহ করেন। আবু স্থাকিয়ান তথন মোসলমান হইয়াছিলেন না, কিন্তু উদ্দে-হাবিবা মোসলমান ছিলেন এবং নিজ স্থামীর সহিত হিজরত করিয়া আবিসিনিয়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন। তথায় তিনি বিধবা হইয়া পড়েন; তিনি আবিসিনিয়ায় থাকাবস্থায়ই নবী (দঃ) তাহার নিকট বিবাহের প্রভাব পাঠাইলেন এবং সেই দেশের বাদশার ব্যবস্থাপনায় বিবাহ সম্পন্ন হইল। এমনকি বাদশাহ নিজেই তাহার মহরানা চার হাজার দেরহাম আদায় করিয়া দিলেন। বিবাহ সম্পাদনেও বাদশাহই রম্মলুলাহ ছালাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের ওকীল ছিলেন। বিবাহ সম্পাদন পরে তাহাকে শোরাহ্বীল ইবনে হাসানাহ (রাঃ) ছাহাবীর তত্বাবধানে মদিনায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। (বেদায়াহ, ৩—১৪৩)

আবহুলাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত এই বিবাহের ইঙ্গিত বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছিল। আলাহ তায়ালা
বলিয়াছেন—
১০০০ বলিয়াছেন—১০০০ বলিয়াছেন বলিয়াছেন—১০০০ বলিয়াছেন বলিয়

"এচিরেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এবং তোমাদের শত্রুদের মধ্যে ভালবাসার একটি সূত্র সৃষ্টি করিয়া দিবেন।"

মোসলমানদের সর্বপ্রধান ও সর্বেসর্ববা ছিলেন নবীজী মোস্তফা (দঃ), আর মোসলমানদের তৎকালীন প্রধান শক্র পক্ষ মক্কার কোরেশদের সদার ও সমাজপতি ছিলেন আবু স্থফিয়ান। নবীজী (দঃ) এবং আবু স্থফিয়ানের মধ্যে এই বিবাহ স্বতে শশুর-জামাতার সম্পর্ক সৃষ্টি হইয়া গেল। আবু স্থফিয়ানের ক্লা মোসলমান জাতির মাতা হইয়া গেলেন। (বেদায়াহ, ৩—১৪৩)

এই বংসরই নবী (দঃ) যয়নব (রাঃ)কে বিবাহ করিয়া ছিলেন। এই বিবাহ শুধু আলাহর আদেশেই হয় নাই, বরং স্বয়ং আলাহ ভায়ালাই জিব্রায়ীল (আঃ) ফেরেশতার মাধ্যমে এই বিবাহ সম্পাদনকারী ভিলেন বলিয়া পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট উল্লেখ বিয়াছে। পবিত্র কোরআনের আয়াত— وَلَمُنَا وَ طُوا زُو جُنْكُوا وَ طُوا زُو جُنْكُوا وَ طُوا زُو جُنْكُوا وَ طُوا زُو جُنْكُوا وَ مُنْهَا وَ طُوا زُو جُنْكُوا وَ مُنْهَا وَطُوا زُو جُنْكُوا وَ مُنْهَا وَ طُوا وَ مُنْهَا وَ مُنْهَا وَ طُوا وَ وَ جُنْكُوا وَ وَ جَنْكُوا وَ مُنْهَا وَ مُنْهَا وَ طُوا وَ وَجُنْكُوا وَ وَالْمُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُوا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُعُلِمُونِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُعُلِمُ و

"যায়েদ যখন যয়নব হইতে নির্লিপ্ত হইয়া গেল তখন আমি তাহাকে আপনার বিবাহে দিয়া দিলাম।" এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়াই বিবাহের সম্পাদন ছিল।

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যয়নব (রাঃ) ( যায়েদ ইবনে হারেছা রাজিয়াল্লান্ত ভায়ালা আন্তর স্ত্রী ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিবার পর তিনি ) যখন ইদ্দং পূর্ণ করিয়া নিলেন তখন নবী (দঃ) ঐ যায়েদ (রাঃ)কেই বলিলেন, তুমি যাইয়া যয়নবকে আমার বিবাহের প্রস্তাব জানাও। সেনতে যায়েদ (রাঃ) যয়নবের নিকটে আসিলেন; তখন যয়নব (রাঃ) রুটি পাকাইবার জন্ম আটা তৈরী করিতে ছিলেন। ( এ সময় পদ্দার মছআলাহ ছিল না।)

( ययुनव (রাঃ) যায়েদেরই দীঘ দিনের স্ত্রী ছিলেন; তব্ও যায়েদ (রাঃ) বলেন—)
আমার অন্তরে যয়নবের সন্মান ও শ্রন্ধার এত বড় প্রভাব উপস্থিত হইল যে, আমি
উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হইলাম না—এই কারণে যে, নবী (দঃ) তাঁহাকে
বিবাহে গ্রহণ করার আলোচনা করিয়াছেন। সেমতে আমি তাঁহার প্রতি পৃষ্ঠ দানে
বিপরীত দিকে মুখ করিয়া বলিলাম, আপনি মহাসুসংবাদ গ্রহণ করুন। রস্কুল্লাহ (দঃ)
আমাকে আপনার নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিয়া পাঠাইয়াছেন।

যয়নব (রা:) বলিলেন, আমি আমার মহান প্রভূ-পর ওয়ারদেগারের পরামর্শ গ্রহণ ব্যতিবেকে কিছু করিব না। এই বলিয়া তিনি তাঁহার নামায-কক্ষে যাইয়া দাঁড়াইলেন। ইভিমধ্যেই পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল হইয়া গিয়াছে।
যাহাতে আলাহ ভায়ালা বলিয়াছেন—"যায়েদ যখন যয়নব হইতে নির্লিপ্ত হইয়া
গেল তথন আমি যয়নবকে আপনার বিবাহে দিয়া দিলাম।" এই আয়াত অবতীর্ণ
হইলে পর রমুলুলাহ (দঃ) যয়নবের কক্ষে অমুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকেই ভশরীফ নিয়া
গেলেন। অতঃপর বিবাহের ওলিমা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া লোকজনকৈ
দাওয়াত করিলেন (মোদলেম শরীফ)। বেদায়াহ, ৩—১৪৬

বোধারী শরীফেইই এক হাদীছে বর্ণিত আছে— যয়নব (রা:) নবীজীর সকল জীগণের উপর গবর্ব করিয়া বলিতেন, আপনাদের বিবাহ পরিচালন ও সম্পাদন করিয়াছেন আপনাদের আজীয়গণ। পক্ষান্তরে আমার বিবাহ পরিচালন ও সম্পাদন করিয়াছেন স্বয়ং আল্লাহ ভায়ালা সপ্ত আকাশের উপরে।

এই বিবাহের ওলিমা লগ্নেই পদি। ফরজ হওয়ার আদেশ পবিত্র কোরআনে অবতীর্ণ হইয়া ছিল।

### शिष्ठती यष्ठे वल्मत

এই বংসরের উল্লেখযোগ্য প্রথম ঘটনা জী-কারাদের অভিযান। এই অভিযানের স্ফুচনায় অতি মজার একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহার বিবরণ তৃতীয় থণ্ডে রহিয়াছে, ১৫০৭ নং হাদীছ জাইবা।

আর একটি প্রাসিদ্ধ ঘটনা গ্রাপ্তয়া-বনী মেস্তালেক বা মোরায়সী-অভিযান। এই জেহাদটির তারিখ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রা:) তুইটি অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন হিজরী চতুর্থ বংসরে এবং হিজরী ষষ্ঠ বংসরে এবং ষষ্ঠ বংসয়ের অভিমতকেই প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন।

"খোযাআ" গোত্রের একটি শাখা-বংশ বনী-মেন্তালেক; "মোরায়সী" নামক একটি ঝর্ণার নিকটে খোষাআ গোত্রের বন্ধি ছিল। রস্ত্লুল্লাহ (দঃ) এই মন্মে সংবাদ পাইলেন যে, বনী-মেন্ডালেকদের সদার হারেস লোকজন ও অন্ত্রশন্ত্র যোগার করিতেছে মোসলমানদের বিরুদ্ধে মদিনা আক্রমণ করার জন্ম। নবী (দঃ) একজন ছাহাবীকে তথায় প্রেরণ করিয়া সংবাদটির বান্তবতা তদন্ত করাইলেন। সংবাদটি সভ্য প্রমাণিত হইল; ভাই নবী (দঃ) উহার প্রতিকারে ক্রভ অগ্রসর হইলেন। মোসলমানদের প্রথম আক্রমণেই শক্রদল পরাজিত হইল; অনেকে পালাইয়া গেল এবং বন্ধ সংখ্যক বন্দী হইল।

বন্দীদের মধ্যে বংশপতি হারেসের ছহিতা "জোয়ায়রিয়া"ও ছিল। জোয়া<sup>য়রিয়া</sup> নবীজীর শরণাপন্ন হইয়া ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিলেন এবং নি<sup>জের</sup> পরিচয়ও দিলেন যে, আমি বংশের সদার হারেসের ক্যা। ভাঁহার অবস্থা দৃ<sup>ট্টে</sup> নবীজীর মহাস্কুভব অন্তর দয়ায় উতলিয়া উঠিল। নবীজী (দ:) তাঁহাকে চির-গোরবের আশ্রয় দানে চরমভাগ্যবতি বানাইয়া দিলেন যে, তাঁহাকে নিজ দাম্পত্তে স্থান দান করিয়া বিশ্ব মোসলেমের জননী বানাইয়া দিলেন।

এই জেহাদে মোস্তালেক বংশের অনেক নরনারী বালক-বালিকা বন্দী হইয়া আসিয়াছিল। অবিলম্বে মদিনায় এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল যে, নবীঞ্জী (দঃ) এক মহাউদারতার নজীরবিহীন দৃষ্টাস্ত স্থাপন করিয়াছেন। নবীজী (দঃ) বিজ্ঞিত বনী-মোস্তালেক বংশের সর্দার হারেসের বন্দীনী হৃহিতার পানিগ্রহণে তাহাকে ধ্যু করিয়াছেন। তথন মোসলমানগণ পরস্পার বলিতে লাগিলেন, বনী-মোস্তালেক বংশের লোকগণ এখন হ্যরতের খ্তুরকুল, স্তরাং ইহাদিগকে আর দাস দাসী-রূপে রাখা সঙ্গত হইতেছে না। নবীজ্ঞীর সহধর্মিনী মাত্রই মোসলমানদের মাতা, অতএব জননী জোয়ায়রিয়ার বংশের সমস্ত লোকই এখন মোসলমানদের নিকট বিশেষ শ্রন্ধা ও সম্মানভাজন। মিদিনার মোসলমানগণ কালবিলম্ব না করিয়া বনী-মোস্তালেকের সমস্ত বন্দী দাস-দাসীদেরকে মুক্তি দিয়া দিলেন।

এই অভিযানটি কতিপয় ঘটনার দরুন স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। হাদীছ-তফছীরে, এবং ইতিহাসে ঐ সব ঘটনার আলোচনায় এই অভিযানের উল্লেখ আসিয়া থাকে।

প্রথম ঘটনা: — মদিনার অধিবাসীদের একটি শ্রেণী ছিল মোনাফেক — কপট মোসলমান। বস্তুতঃ তাহারা ইসলাম ও মোসলমানদের পরম শক্র, কিন্তু আতঙ্ক বা স্বার্থ-লোভ কিস্বা ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে মুখে ইসলাম প্রকাশ করে এবং মোসলমানদের দলে মিশিয়া থাকে।

আলোচ্য অভিষানে ঐ শ্রেণীর শয়তানদের বড় সদর্শির আবহুলাই ইবনে উবাই যোগদান করিয়াছিল। মোসলমানদের স্থান্য ঐত্যাদি শক্ততামূলক কার্য্যের স্থায়েগ সকানে তাহারা সদা তৎপর থাকিত। ঐ অভিষান ছফরে একদা পানি সংগ্রহ করিতে ভিড় হয় এবং একজন মোহাজের ও একজন আনছারের মধ্যে বিবাদ হয়; সেই স্থাগেগে মোনাফেক সদর্শির আবহুলাহ ঝগড়ার উস্থানী মূলক এবং উত্তেজনা মূলক কথাবার্ত্ত। ছড়াইতে লাগিল তাহার সম্মুখে তাহার দলের কতিপয় লোক সমবেত ছিল, তাহাদের মধ্যে এক য়ুবক যায়েয়দ-ইবনে-আরকাম (রাঃ) খাঁটী মোসলমানও উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের সম্মুখে মোনাফেক আবহুলাহ মোহাজেরগণের প্রতিকটাক করিয়া বলিল, তাহারা আমাদের দেশে আসিয়া আমাদের উপর প্রাধান্য দেশায়, আমাদের উপর প্রাবল্য দেশায়, আমাদের উপর প্রাবল্য

ক্যায়ই—"কুকুরকে মোটা-তাজা বানাও যেন সে তোমাকে খায়।" এই বিদেশীদেরে তোমরা এক দানা দ্বারাও সাহায্য করিও না; বাধ্য হইয়া তাহারা এদিক সেদিক চলিয়া যাইবে। এইবার মদিনায় যাইয়া দেশবাসী শক্তিশালীরা বিদেশী হুর্বলদেরে নিশ্চয় বাহির করিয়া দিবে। ইত্যাদি ইত্যাদি অবাঞ্চিত কথাবার্তা বলিল এবং লোকদিগকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করিল।

তাহার এই সব কথাবার্ত্তা থাঁটা মোসলমান যুবক যায়েদ-ইবনে আরকাম (রাঃ) শুনিলেন এবং এই সব কথা নবীজীর গোচরে আনিলেন। নবীজীর নিকটে ওমর (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন, তিনি মোনাফেক আবেত্লাহকে হত্যা করার মত প্রকাশ করিলেন। নবী (দঃ) ওমরকে বলিলেন, তাহাকে হত্যা করিলে লোকেরা বলিবে, মোহাম্মদ তাঁহার দলের লোকদেরকে হত্যা করেন; (আবেত্লাহ ত প্রকাশ্যে মোসলমান দলভুক্ত ছিল।)

মোনাফেক সদার আবহুল্লাহ এই সংবাদ অবগত হইল যে, তাহার কথাবার্তা নবীন্দীর গোচরে আসিয়াছে। তথন সে নবীন্দীর নিকট আসিয়া কসম করিয়া ঐ সব কথা অস্বীকার করিল এবং বলিল, সে এরপ কথা মুখেও আনে নাই। উপস্থিত কেহ কেহ নবীন্দী (দঃ)কে প্রবোধ দিল যে, যায়েদ-ইবনে-আরকাম যুবক ছেলে; ইয়ত সে বৃষিতে ভূল করিয়াছে। মোনাফেক আবহুল্লাহ অভিন্ধাত শ্রণীর লোক ছিল।

মোনাফেক সদার আবহুলার এই জ্বন্স ভূমিকা ও এই জ্বন্স কথাবার্তার বর্ণনায় পবিত্র কোরআনে ২৮ পা: "ছুরা মোনাফেকুন" নামের ছুরাটি নাযেল হইল। ঐ ছুরায় পরিকার ভাষায় পূর্ণ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ ভায়ালা বলিয়াছেন—

মোনাফেররা আপনার সম্পুথে আসিলে বলে, আমরা মনে-প্রাণে সাক্ষ্য দেই—
নিশ্চয় আপনি আল্লার রস্থল। আল্লাহ ত জানেনই, আপনি আল্লার রস্থল।
আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন—মোনাফেররা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী; (তাহারা অন্তরে
কথনও আপনাকে আল্লার রস্থল মান্ত করে না।) তাহারা মিথ্যা কসমের আড়ালে
নিজেদেরকে রক্ষা করিয়া লোকদেরকে আল্লার দ্বীন হইতে বিভ্রাস্ত করার প্রয়াস
পায়। তাহাদের কার্য্যকলাপ নিতান্তই জ্বল্য। তাহারা মুখে ঈমান প্রকাশ
করার পর সেই মুখেই আবার কুফুরী কথা বলে, ফলে তাহাদের অন্তরে মোহর
লাগিয়া গিয়াছে; তাহারা ঈমান গ্রহণ করিবে না। তাহাদের বাহ্যিক আকৃতি
আপনাকেও আকৃত্ত করে, তাহাদের মিষ্ট কথা আপনারও ভাল লাগে। (কিন্তু
ভাষাদের এই আকৃতি ও কথার মূলে কোন শক্তি নাই;) তাহাদের অবস্থা এ
থামগুলির স্থায় যেইগুলি মাটিতে প্রোধিত নয়—শুধু হেলান দেওয়া দাঁড় করিয়া
রাখা হইয়াছে। (ঐগুলি যতই মোটা-মজবুৎ হউক, কিন্তু প্রোধিত না হওয়ায় কোন
শক্তি নাই; মোনাফেকদের ভাল আকৃতি ও মিষ্ট কথার অবস্থাও তদ্রেপই। যেহেছে
তাহারা বড়মত্রে লিপ্ত, তাই) তাহারা সর্বেদা আত্তরপ্ত থাকে। তাহারা নিছক

শক্রি; তাহাদের হইতে সদা সতর্ক থাকিবে। আল্লাহ তাহাদেরে ধ্বংস করুন; তাহারা কিভাবে উল্টাপথে চলে।

এই ভূমিকা বর্ণনার পর আলোচ্য ঘটনায় আবহুল্লার বিষাক্ত উজিগুলিও আলাহ তায়ালা সুস্পন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন—যাহা যায়েদ-ইবনে-আরকাম (রা:) ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু আবহুল্লাহ ক্সম খাইয়া অস্বীকার করিয়াছিল।

উক্ত ছুরা নাযেল হইলে পর রস্থল্লাহ (দঃ) যায়েদ (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, আলাহ তায়ালা তোমার সভ্যতার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

এখন আবহুলার ভূমিকা পরিষ্কার হইয়া গেল। তাহার এক ছেলে ছিলেন খাটী মোদলমান, তাঁহার নামও আবহুলাহই ছিল। তিনি নবীজীর নিকট আদিয়া আরদ্ধ করিলেন, ইয়া রস্থলাল্লাহ! এইরূপ শুনা যায় যে, আপনি মোনাফেক আবহুলাহকে হত্যা করার ভিন্তা করিতেছেন; যদি তাহাই হয় তবে আমি তাহার মুতু কাটিয়া আপনার নিকট উপস্থিত করি। অক্য কেহ তাহা করিলে হয় ত মানবীয় স্বভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া আমি জাহানামী হইতে পারি। রস্থলুলাহ (দ:) পুত্র আবহুলাকে বলিলেন, যত দিন সে আমাদের জমাতে মিশিয়া আছে আমি তাহাকে হত্যা করিতে চাই না।

দ্বিতীয় ঘটনা—ঐ মোনাফেক সদার আবহুল্লাহ-ইবনে-উবাই এই অভিযানের ছফরে আর একটি ঘটনা এমন ঘটাইল যাহা ভাহার জীবনের সমস্ত অপকর্মকে ছাড়াইয়া গেল।

এই ভ্রমনে নবীজীর সহিত মোদলেম-জননী আয়েশা (রাঃ)ও ছিলেন। খবিশ মোনাফেক আবহুলাহ জহন্ত ষড়যন্ত্ররূপে জাতির জননী আয়েশা রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহার নামে মিথাা অপবাদ গড়াইয়া লোকদের মধ্যে উহার চর্চা করিল। ইহাতে এক মহাবিভ্রাটের সৃষ্টি হইল। অবশেষে পবিত্র কোরআনের সুদীর্ঘ বয়ান অবভীর্ণ ইইয়া মা আয়েশা রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহার পবিত্রতা প্রমাণ করিল।

এই ঘটনার সুদীর্ঘ বর্ণনা বোধারী শরীফের হাদীছে বিভয়ান রহিয়াছে। ইনশা শালাহ তায়ালা ষষ্ঠ খণ্ডে আয়েশা রাজিয়ালান্ত তায়ালা আনহার ফজিলত পরিচ্ছেদে উহার অমুবাদ ও বিস্তারিত আলোচনা হইবে।

বক্ষমান বংসরের সবর্ব শেষ ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল "হোদায়বিয়ার সন্ধি"। এই সন্ধির ফলেই মোদলেম জাতি সবর্ব প্রথম নিজম্ব সন্তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করে। এবং ইসলামের জন্ম অগ্রাভিয়ানের স্থযোগ লাভ হয়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ভূতীয় খণ্ডে "হোদায়বিয়ার জেহাদ" শিরনামায় ৩৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী বর্ণিত রহিয়াছে।

#### হিজরী সপ্তম বৎসর

নবী মোস্তফা ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লামের কর্ম্ম তৎপরতা কত ক্ষিপ্রগতির ছিল। হিজরী ষষ্ঠ বৎসরের সবর্ব শেষ মাস জিলহজ্জ মাসে হোদায়বিয়ার সদ্ধি সম্পাদন করিয়া নবীজী (দঃ) মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সদ্ধির দক্ষন মক্কাবাসীদের সহিত যুদ্ধ বিগ্রাহ হইতে অবকাশ পাইয়াছেন। এই অবকাশে কালবিলম্ব না করিয়া বিশ্ব ব্যাপী ইসলামের আহ্বান ছড়াইয়া দেওয়ার এক আন্তক্ষণিতিক পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করিলেন। বিশ্বের বড় বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজস্তবর্গের প্রতি, বিভিন্ন গোত্রীয় সমাজপতি এবং বড় বড় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন দৃত মারফত ইসলামের আহ্বানে সিলমোহরকৃত লিপি প্রেরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন।

একদা নথী (দঃ) ছাহাবীগণকে বলিলেন, আগামীকল্য সকাল বেলা ভোমরা সব আমার সহিত একত্রিত হইবে। সেমতে পরবর্ত্তী দিন ফজরের নামায়ে সকলে বিশেষ ভাবে উপস্থিত হইলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাল্থ আলাইহে অসাল্লামের নিয়ম ছিল—তিনি ফজর নামাজাস্তে কিছু সময় তছবীহ পড়া ও দোয়া করায় মগ্ন থাকিতেন। আজ সেই নিয়ম পালন পরে উপস্থিত ছাহাবীবর্গের প্রতি ফিরিয়া মিম্বার পরে দাঁড়াইলেন এবং ভাষণ দানে আল্লাহ ভায়ালার গুণগান ও প্রশংসা করিয়া সকলকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, আমি ভোমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে বহিবিশ্বের রাজ-রাজ্ঞাদের প্রতি প্রেরণ করার ইচ্ছা করিতেছি। ভোমরা আমার কথার ব্যতিক্রম করিবে না। আল্লার বন্দাদের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনায় আল্লার সম্ভান্তী লাভের উদ্দেশ্যে কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইবে। জনগণের কোন দায়িৎ কাহারও উপর স্থান্ত করা হইলে ধদি সে ভাহাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের চেষ্টা না করে ভবে আল্লাহ ভাহার জন্ম বেহেশত হারাম করিয়া দিবেন।

তোমরা নিজ নিজ কর্ত্তব্যে যাইবে এবং এরপ করিবে না যেরপ করিয়াছিল ঈসা আলাইহেচ্ছালামের প্রেরিত দৃত বনী ইপ্রায়ীলগণ। তাহারা নবীর কথার ব্যতিক্রম করিয়াছিল; নিকটবর্ত্তী স্থানে পৌছিয়াছিল, কিন্তু দূরবর্ত্তী স্থানে যায় নাই।

ছাহাবীগণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, ইয়া রমুলুয়াহ! আমাদিগকে যে কোন আদেশ করেন, যে কোন দেশে প্রেরণ করন—আমরা আপনার কথার ব্যতিক্রেম কথনও করিব না। তখন নবী (দঃ) এক একজনকে এক একজনের নিকট প্রেরণের জন্ম নির্দ্ধারিত করিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ গস্তব্য দেশের ভাষাও শিক্ষা করিয়া নিলেন। (তবকাত, ১—২৭৪, বেদায়াহ, ৩—২৬৮)

সেমতে ঐ জিলহজ্জ মাসের পরবর্ত্তী সপ্তম বংসরের প্রথম মাস মহরমেই নবীজী (দঃ) তংকালীন বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গ ছয়জন সমাটের প্রতি লিপি লিখিলেন এবং ছয়জন দৃত একই দিনে প্রেরণ করিয়া এই ব্যবস্থার উদ্বোধন করিলেন।

১। সর্বপ্রথম দৃত আম্র-ইবনে-উমাইয়া (রাঃ); তাঁহাকে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যে নবীজী (দঃ) ছুইখানা পত্র লিখিয়াছিলেন—একখানা পত্রে ইসলামের আহ্বান এবং পবিত্র কোরআনের কতিপয় আয়াত লিখিয়া ছিলেন। বাদশাহ এই লিপিখানা হত্তে ধারণ পূর্বক উহাকে শ্রদ্ধার সহিত উভয় চোখে স্পর্শ করিলেন এবং সিংহাসন হইতে নামিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। অতঃপর কলেমা-শাহাদৎ পাঠে ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং আক্ষেপের সহিত বলিলেন, সক্ষম হইলে অবশ্যই আমি নবীজী সমীপে উপস্থিত হইতাম।

অপর পত্রে লিথিয়াছিলেন, মক্কা হইতে যাঁহারা হিজ্পরত করিয়া আবিদিনিয়ায় আশ্রের নিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বাহনের ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইয়া দেওয়ার জক্যে। এই পত্রের আদেশও তিনি উত্তমরূপে পালন করিয়াছিলেন। ছইটি নোকা যোগে তিনি তথাকার প্রবাসী ৮০ জন নারীপুরুষ মোসলমানকে মদিনায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। দলপতি জাফর রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহুর হস্তে নবীজী সমীপে লিপির উত্তরও পাঠাইয়াছিলেন—উহাতে নিজের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ লিথিয়াছিলেন। (এ ২০৯)

২। তৎকালীন সর্ববৃহৎ শক্তি রোমের সমাট হিরাক্লিয়াসের নিকট লিপি পাঠাইয়াছিলেন দেহ্য়া। কল্বী (রাঃ) মারফং। এই লিপির বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৬ নং হাদীছে রহিয়াছে।

وا ودها الله الرحين الرحيم - مِنْ مَحَدَّد رَسُولِ الله وَرَسُولَ الله وَالله وَاله وَالله وَال

كَانَ حَيًّا ٱسْلِمْ تَسْلَمْ فَانَ ٱبْيَتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْمُجُوسِ

विमिर्मिलार्ट्य-त्रह्मार्न्य-त्रहीम-

আলার রস্থল মোহাম্মদের তরফ হইতে পারস্থ-প্রধান কেছরার নিকট—
সালাম তাহাকে যে সত্যের অনুসরণ করে, আল্লাহ এবং আলার রস্থলকে বিশ্বাস
করে। আমি সাক্ষ্য দেই, আলাহ ভিন্ন কোন উপাস্য নাই এবং আমি আলার
রস্থল সমগ্র বিশ্ব-মানবের প্রতি—সকল জীবন্তদিগকে সতর্ক করার জন্ম। ইসলাম
গ্রহণ করুন; শান্তিতে থাকিবেন, যদি আপনি ইসলামকে অস্বীকার করেন তবে

আপনার প্রজা সমস্ত অগ্নিপূজকরাই অস্বীকার করিবে, ফলে সকলের পাপের জন্ত আপনি দায়ী হইবেন। (সীরাতুন-নবী)

মহাপ্রতাপশালী পারস্য-সমাট—যাহাকে তাহার প্রজ্ঞা ও অধীনস্থাণ পৃজনীয় প্রভ্ গণ্য করিত এবং সকলেই তাহার সম্মুখে অবনত মস্তকে সেজ্ঞদা করিয়া থাকিত; তাহার নিকট কেহ কোন লিপি পেশ করিলে উহাতে সর্বপ্রথম সকলের উপরে তাহার নাম লেখা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। তাহার নামের পুর্বের কোন কিছু লেখা মহাজ্পরাধ গণ্য করা হইত। সেমতে এই লিপিতে যখনই সে দেখিল, তাহার নামের উপরে প্রথম আলার নাম তারপর আবার মোহাম্মদ নাম। তখনই সে ক্রোধে বেশামাল হইয়া পড়িল এবং লিপিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

নবীজীর দৃত আবছলাহ (রাঃ) মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নবী (দঃ)কে তাঁহার লিপি ছিঁড়িয়া ফেলার সংবাদ পৌছাইতেই নবী (দঃ) আল্লার হুজুরে নিবেদন করিলেন, তাঁহারাও যেন টুকরা "আয় আল্লাহ। তাহারাও যেন টুকরা টুকরা হইয়া যায় যেরূপ আমার লিপিকে টুকরা টুকরা করিয়াছে।" বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৫৭নং হাদীছে জুইব্য।

ক্রোধে আত্মহারা সম্রাট ইতিমধ্যেই তাহার অধীনস্থ ইয়ামান প্রদেশের শাসনকর্তা "বাযান"কে ফরমান পাঠাইল—অবিলম্বে আরবে নব্যতের দাবীদার মোহাত্মদকে গ্রেফ তার করিয়া আমার দরবারে হাজির কর। আদেশ পাওয়া মাত্র বাষান প্রেফতারী পরওয়ানা সহ ছুইজন রাজ-কর্ম্মচারীকে মদিনায় পাঠাইয়া দিল। তাহারা মদিনায় পোঁছিয়া নবীজী ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল এবং বাধানের গ্রেফতারী পরওয়ানার লিপি অর্পণ করিল।

রপ্রল্পাহ (দঃ) লিপির মর্শ্বে মুক্তি হাসি হাসিলেন এবং আগন্তক দ্যুকে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন। নবীজী (দঃ) যখন কথা বলিতেছিলেন তখন তাহাদের বৃক্ত থর থর কাঁপিতেছিল। নবীজী (দঃ) তাহাদেরকে বলিলেন, আমার বজব্য আমি আগামীকলা বলিব।

দিতীয় দিন তাহারা নবীজী সমীপে উপস্থিত হইলে নবীজী (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও এবং তোমাদের প্রেরক বাযানকে সংবাদ দাও যে, আমার প্রভু-পরভয়ারদেগার আল্লাহ তাহার প্রভু সমাটকে গত রাত্রে রাত্রির সাত ঘণ্টা অভিক্রান্তের পর মারিয়া ফেলিয়াছেন। সমাটের প্রকেই আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি লেলাইয়া দিয়াছেন; পুত্র তাহার পিতা সমাটকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা চলিত জমাদাল-উলা মাসের দশ তারিথ মঙ্গলবার রাত্রের ঘটনা। তাহারা উভয়ে ইয়ামনে প্রভ্যাবর্ত্তন করিয়া বাযানকে ঐ সংবাদ পৌহাইভেই বাষান এবং ইয়ামনে উপস্থিত তাঁহার সমৃদ্যু পরিবারবর্গ ইমলাম গ্রহণ করিলেন। (তবকাতে ইবনে-সায়াদ, ১—২৬০)

৪। মিশরীয় কিব্তী জাতির খৃষ্টান শাসনকর্তা মোকাওকাসের নিকট লিপি পাঠাইয়াছিলেন হাতেব-ইবনে-আব্বলভায়া (রাঃ) মারফং। সে নবীজীর দৃতকে সন্মান করিয়াছে, যথাসত্তর সাক্ষাং দান করিয়াছে, নবীজীর লিপিকে অভিশয় সন্মান করিয়াছে; উহাকে একটি হস্তি-দাঁতের কোটায় হেফাজতের সহিত সংরক্ষণ করিয়াছে। নবীজীর জন্ম মূল্যবান হাদিয়া—উপঢৌকনও পাঠাইয়াছিল; সেই উপঢৌকনের মধ্যেই ছিল অভিশয় হ্প্রাণ্য শ্বেতবর্ণের অশ্বভরী "হ্ল্ছ্ল"।

রস্থলুরাহ ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনে মোকাওকাস কোন ক্রটি করে নাই। সে শ্রদ্ধার সহিত নবীজীর লিপির উত্তরও দিয়াছে। উত্তরে সে প্রকাশ করিয়াছে—আমি জানিতাম, একজন নবীর আবির্ভাব বাকি রহিয়াছে; আমার ধারণা ছিল, তাঁহার আবির্ভাব সিরিয়া হইতে স্ইবে।

মোকাওকাস ইসলাম গ্রহণ করে নাই। নবী (দঃ) নিজ উদারতা ও আন্তর্জাতিক রীতি অমুসারে তাহার উপঢ়োকন গ্রহণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু নবীজী অসন্ত্রির সহিত বলিয়াছেন, রাজত্বের লালসা তাহাকে ইসলাম হইতে বঞ্চিত রাখিল, অ্থচ তাহার রাজত্বের স্থায়িত্ব নাই। (তবকাতে ইবনে সায়াদ, ১—২৬০)

মোকাওকাস খুষ্টান ছিল, কিন্তু সে নবীজীর লিপিখানা সুরক্ষিতরূপে রাখিয়াছিল।
দীর্ঘকাল উহা ভাহার রাজভাণ্ডারে স্যত্নে সুরক্ষিত ছিল, এমনকি এই যুগেও
উহা মোসলমানদের হস্তগত হইয়া মূল কপির ফটো ব্লক প্রকাশিত হইয়াছে। বরকভের
জন্ম আমরা উহার ফটো ব্লক ছাপাইয়া দিলাম।

১৮৪০ ইং মোতাবেক ১২৬০ হিজরীর দিকে তুরস্কের শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান আবহুল মজিদ খান। তখন মক্কা-মদিনা সহ হেজায এলাকা তুরস্কের শাসনেই ছিল। বর্ত্তমান মসজিদে-নববীর সম্মুথ ভাগ নবীজীর রওজা পাকের সব্জ গুমুজ সহ স্মুলতান আবহুল মজিদ খানেরই নির্দ্মিত। সেই সুলতান আবহুল মজিদ খানের আমলের ঘটনা—

ক্রান্সের একজন পর্যাটক মিশরস্থ কিব্তিয়া শহরে পৌছিলেন। তথায় খৃষ্টানদের বড় একটি গির্জ্জা ছিল; উক্ত গির্জ্জার প্রধান যাজক পাজীর নিকট ঐ লিপি মোবারক স্থাক্ষিত ছিল। পর্যাটক উহার খোঁজ পাইয়া পাজী হইতে উহা ক্রয় করিয়া আনেন এবং স্কাতান আবত্ল মজিদ খান সমীপে মহাউপহার রূপে উপস্থিত করেন।

ত্রক্ষের রাজভাণ্ডারে নবীজী মোক্তফা ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের কতিপয় বরকতপূর্ব স্মৃতিচিহ্ন-বস্ত সুরক্ষিত আছে। সুলতান আবছল মঞ্জিদ খান (রঃ) এই মহামূল্যবান লিপি মোবারককেও উহাতে শামিল করিয়া রাখেন। কোন মহামতি ব্যক্তির সৌজন্মে সেই মহামোবারক লিপির ফটো ব্লক প্রকাশিত হয়।

কালের আবর্ত্তনে লিপির কোন কোন অক্ষর বিলুপ্ত হইয়াছে মনে হয় এবং লিপির গায়ে দাগ ও রেখা স্পৃতি হইয়াছে। চেষ্টা করিলে উক্ত দাগ ও রেখামৃক্ত ফটো রক তৈরী করা সম্ভব হইত, কেহ কেহ সেইরূপ করিয়াছেন, কিন্তু ভাহা মূল বস্তুর অবিকল ছাপ গণ্য হয় না। তাই আমরা সেই চেষ্টায় অগ্রসর হই নাই।

ঢাকা লালবাগের ইতিহাস প্রসিদ্ধ দূর্গে তথা কিলার ভিতরে শাহী আমলের যে মসজিদ আছে সেই মসজিদ হইতে এই মহাসওগাত লাভ করা হইয়াছে।



বর্ত্তমান আরবী বর্ণমালায় লিপিখানার বিষয়বস্তু এই—

 বিছ্মিল্লাহের-রহমানের-রহীম-

আল্লার বন্দা এবং তাঁহার রমুল মোহাম্মদের পক্ষ হইতে কিব্তী-প্রধান মোকাওকাদের নিকট; সভ্যের যে অমুসরণ করে তাহার প্রতি সালাম। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের আহ্বান জানাইতেছি। ইস্লাম গ্রহণ করুন শান্তিতে থাকিতে পারিবেন; আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দিবেন। ইসলাম হইতে আপনি ফিরিয়া থাকিলে কিব্তী জাতির উপর যে বিপদ আসিবে উহার জন্ম আপনি দায়ী হইবেন।

হে কেতাবধারীগণ! তোমাদের ও আমাদের মধ্যে ঐক্যমতের কথাটি বাস্তবায়িত করার প্রতি আদিয়া যাও—যে, আমরা আল্লাহ ভিন্ন কাহারও উপাসনা করিব না, তাঁহার সহিত কোন বস্তুকে শরীক সাব্যস্ত করিব না এবং আমরা আল্লাহ ছাড়া একে অহ্যকে প্রভুর মর্য্যাদা দিব না। যদি ভোমরা এই একম্বাদকে বাস্তবায়িত করা হইতে ফিরিয়া থাক তবে ভোমরা সাক্ষী থাকিও—আমরা ঐ এক আল্লাহ সমীপে পূর্ণ আত্মসমর্পনকারী।

৫। রোমের আপ্রিত রাজ্য সিরিয়ার শাসনকর্তা মোনজ্বের ইবনে হারেস গাচ্ছানীর
নিকটও নবী (দঃ) লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন শুজা-ইবনে-৬হুব (রাঃ) ছাহাবী
মারকং (বেদায়াহ, ৩—২৬৮)। প্রথম খণ্ড ৬নং হাদীছে বর্ণিত ঘটনায় রোম-স্মাট
হেরাক্লিয়াদের সিরিয়াস্থ ইলিয়া শহরে আগমনের যে উল্লেখ রহিয়াছে—দেই আগমন
উপলক্ষে রোম-স্মাটের অভিথেয়তার ব্যবস্থাপনায় তখন মোনজের ইবনে হারেস
অভাধিক ব্যভিব্যস্ত ছিল।

লিপিবাহক শুজা (রাং) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি শাসনবর্তা হারেসের সাক্ষাতের জন্ম পৌছিলাম এবং ২৩ দিন অপেক্ষারত থাকিলাম। তাহার এক গৃহরক্ষী ছিল রোমান বংশীয়, নাম তাহার "মোরী"। সে আমাকে বলিল, অমুক অমুক বিশেষ দিন ছাড়া হারেসের সাক্ষাৎ হইবে না; আমি অপেক্ষায় থাকিলাম। মোরীর সহিত আমার বেশ সম্পর্ক হইয়া গেল; সে আমাকে রম্মুলুরাহ (দঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞাসা করিত। উত্তরে আমি নবীজীর গুণাবলী বর্ণনা করিতাম এবং তিনি যেই ধর্ম্মের আহ্বান করিয়া থাকিতেন সেই ধর্ম্ম —ইসলামের বয়ানও তাহার নিকট করিতাম। মোরী আমার বক্তব্য প্রাবনে অত্যধিক মোহিত হইত, এমনকি কাঁদিয়া অন্তির হইয়া যাইত; আর আমাকে বলিত, আমি ইপ্রিল কেতাব পাঠ করিয়া থাকি উহাতে এই নবীর গুণাবলীর উল্লেখ ঠিক এইরপই পাইয়া থাকি। আমি তাঁহার প্রতি ঈমান আনিলাম এবং আমি তাঁহার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। অবশ্য আমি

ভয় করি, মোনজের ইবনে হারেস জানিতে পারিলে আমাকে প্রাণে মারিয়া ফেলিবে। মোরী আমাকে অত্যধিক সম্মান করিত এবং যত্নের সহিত আমার অতিথেয়তা করিত।

একদা শাসনকর্তা হারেস রাজমুকুট পরিধানে দরবারে বসিল এবং আমাকে সাক্ষাৎ দানের সময় দিল। আমি উপস্থিত হইয়া নবীজীর লিপিখানা তাহার হস্তে অর্পণ করিলাম। লিপির বিষয়বস্তু এই ছিল—

"দালাম তাহার প্রতি যে সত্যের অমুসরণ করে এবং সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আমি আপনাকে আহ্বান জানাই, আপনি আল্লার প্রতি ঈমান গ্রহণ করুন যিনি এক—তাঁহার কোন শরীক নাই; আপনার রাজত্ব অটুট থাকিবে। (বেদায়াহ, ৩—২৬৮)

সে লিপি পাঠ করিয়া ক্রোধে বেসামাল হইয়া পড়িল এবং লিপিখানা ফেলিয়া দিয়া বলিল, এমন কে আছে যে, আমার রাজত ছিনাইয়া নিতে পারে ? আমি অভিযান চালাইব এবং সে সুদ্র ইয়ামনে থাকিলেও তাহাকে পাকড়াও করিয়া আনিব। এখন হইতেই লোক-লক্ষর একত্রিত করা হইবে। এ দরবারে বসা অবস্থায়ই সে সৈক্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা করিল এবং তথা হইতে উঠিয়া যুদ্দের অশ্সমূহের পায়ে নাল লাগাইয়া প্রস্তুত করার আদেশ জারি করিয়া দিল।

লিপিবাহক শুজা (রা:) বলেন, সে যুদ্ধের এই সব তৎপড়তা ও প্রস্তুতি আর্
ভবরিয়া আমাকে বলিল, তোমার গুরুকে এই সমাচার অবগত কর। শাসনকর্তা
মোনজের ইবনে হারেস রোম সমাটের নিকটও প্রধোগে আমার বিষয় এবং যুদ্ধের
জন্ম তাহার প্রস্তুতির বিষয় সংবাদ পাঠাইয়া দিল।

(রোম সমাটের অবস্থা ত ৬নং হাদীছে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে যে, সে নবীজীর বিষয়ে অত্যধিক গুরুত্বানে ভাবাবেগে কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব) রোম সমাট তাহাকে তাহার পত্রের উত্তরে সতর্ক করিয়া দিল যে, ঐ নবীর বিক্রজে অভিযান চালাইবে না; তাঁহার বিক্রজে তৎপরতা বন্ধ কর, আর ইলিয়া শহরে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ কর।

শুজা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, শাসনকর্তা মোনজের ইবনে হারেসের নিকট যথন রোম-সমাটের এই উত্তর পৌছিল তথন সে দমিয়া গেল। সে আমাকে তাকা<sup>ইয়া</sup> জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আপনার গুরুর নিকট প্রত্যাবর্তনে কোন্ দিন যাত্রা করিবেন? আমি বলিলাম, আগামীকল্য। মোনজের তংক্ষণাং আমাকে একশত ভোলা বর্ণ এবং যাতায়ত ব্যয় এবং পোশাক-পরিচ্ছদ উপহার দেওয়ার আদেশ করিল। আর মোরীকে আদেশ করিল, আমার সমৃদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করার জন্ম।

মোরী আমার মারফৎ নবীজী সমীপে সালাম আরজ করিলেন। আমি নবীজীর থেদমতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মোনজের ইবনে হারেদের সমুদ্য় সংবাদ অবগত করিলাম; নবীজী বলিলেন, তাহার রাজত্বের অবসান অবশুস্তাবী। আর নবীজী সমীপে মোরীর পক্ষ হইতে সালাম নিবেদন করিলাম এবং তাঁহার কথাবার্তা শুনাইলাম; নবী (দ:) বলিলেন, সে সত্যবাদী। মোনজেরের ভাগ্যে ঈমান জুটিল না। (তবকাত, ১—২৬১)

৬। আরবের একটি প্রসিদ্ধ সুফলা এলাকা "ইয়ামামা", তথাকার সর্বপ্রধান ব্যক্তি ছিল "হাওয়ায়া-ইবনে আলী।" এলাকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐ ব্যক্তি তথাকার সর্ব্বাধিক প্রভাবশালী লোক। তাহার নিকটও নবী (দঃ) লিপি পাঠাইলেন—সালীং-ইবনে-আম্র (রাঃ) ছাহাবী মারফং। লিপিতে তাহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন। সে লিপি পাঠ করিয়া কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান না করিলেও মূলায়েম ভাবে প্রত্যাখ্যানই করিল। সে নবীজীর লিপির উত্তরে লিপি লিখিল, য়াহার মর্ম্ম এই ছিল—আপনি যেই বস্তর প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন উহা অতি সুন্দর ও উত্তমই বটে। তবে আমি আমার জাতির কবি ও সুবক্তা, সমগ্র আরব আমাকে ভয় করে। অত এব প্রাধান্তের কিছু অংশ আপনার সহিত আমাকে দিতে হইবে, তবেই আমি আপনার কথা গ্রহণ করিতে পারি।

লিপির এই উত্তর দান করিল, আর নবীজীর দৃতকে পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বিভিন্ন উপঢোকন প্রদান করিল। দৃত প্রত্যাবর্ত্তন করিলে নবীজী (দঃ) তাহার লিপি পাঠ করিয়া বলিলেন, (ইসলামের বিনিময়ে) যদি সে একটি খেজুর পরিমাণ জায়গার কর্তৃত্বও দাবী করে তাহাও দান করিতে আমি প্রস্তুত্ত নহি। তাহার ধন-সম্পদ্ ম্চিরেই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

পাঠক! নবীজী ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের কর্মতংপড়তার ক্রতগতির নমুনা এখানেই দেখা যায়। প্রায় ১৫০০ ছাহাবী সঙ্গে লইয়া ৩০০ মাইল ছফর করতঃ ওমরা করার নিয়তে মক্কার নিকটবর্তী পৌছিলেন। মক্কাবাসীরা মক্কায় যাইতে দিল না; বিরাট ঝামেলার পরে তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া আবার সেই প্রায় ৩০০ মাইল ভ্রমণ করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অত বড় ছফর এবং ঝামেলা অতিক্রম করতঃ মদিনায় পৌছিয়া এক মাসেরও অনেক কম সময় মদিনায় অবস্থান করিলেন। উহার পরই আরবে ইছদী শক্তির সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র খয়বর-অভিযানে তাঁহাকে ধাইতে হইল যাহা এক ভয়াবহ অভিযান ছিল।

মধ্যবর্ত্তী এই সামাক্ত সময়েও নবী (দঃ) ভাঁহার দায়িত পালনের তৎপরতায় বিন্দুমাত্র বিশ্রাম নিলেন না। এই ১০ × ২০ দিনের মধ্যেই নবী (দঃ) বহির্বিশ্বে ইসলামকে বিত্যাংগতিতে ছড়াইয়া দেওয়ার বিল্পবী ব্যবস্থা সম্পন্ন করিলেন। একট দিনে উল্লেখিত ছয়জন দৃতকে ছয়টি দেশে প্রেরণ করিয়া এক দলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় ইসলামকে ছড়াইয়া দিলেন। মহানবীর মহাজ্ঞানো তিনটি মহাদেশেই এক অপুক্র আলোড়নের স্থান্ত হইল—সম্রাটগণের রাজদিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল, বিশ্ব বিজয়ী শক্তিসমূহও আভঙ্কিত হইয়া উঠিল।

মক নিবাসী ও খেজুরপাতার মসজিদে দরবার অমুষ্ঠানকারী নবীজী মোন্তলা ছালালাহ আলাইহে অসাল্লামের লিপিগুলির রাজকীয় মহত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ততা, গান্তীর্যাপূর্ণ ভাষা, আত্মাভিমানপূর্ণ বাক্যাবলী, শক্তি-সমর্থের কণ্ঠধারী শব্দাবলী পৃথিবীর খ্যাতনামা সম্রাট, এবং গবর্ব-অহঙ্কারে পরিপূর্ণ বীরগণকে কাঁপাইয়া তুলিল। শত শত যুদ্ধের দারা যাহা সম্ভব হইত না শুধু লিপির দারা তাহা সম্পন্ন হইয়া গেল।

নবীন্ধী মোক্তফা (দঃ) উল্লেখিত ছয়খানা লিপি ছাড়া আরও অনেক লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথা—

- ৭। আয্দ বংশীয় শাসনকর্ত্ত। জায়ফর এবং তাঁহার ভাতা আব্দ—তাঁহাদের প্রতি নবী (দঃ) আম্র ইবমূল আ'ছ (রাঃ) ছাহাবীকে লিপি দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।
- ৮। বাহুরাইনের শাসনকর্তা মোন্জের-ইবনে-ছাওয়ার নিকটও নবী (দ:) লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন—আলা-ইবমূল-হ্যরমী (রা:) ছাহাবী মারফং। তিনিও ইসলাম গ্রহণ পূর্বক নবীজীর নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন যে, আমার দেশে ইহুদীও অগ্নিপৃষ্ণক সম্প্রনায় বাস করে; তাহাদের প্রতি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিব। নবী (দ:) উত্তরে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, আপনি যাবং সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন আপনার কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন থাকিবে। আর ইহুদীও অগ্নিপৃষ্ণক সম্প্রনায়রী অমুগত নাগরিকত্বের রাষ্ট্রীয় কর আদায় করিলে তাহারা নিজ নিজ ধর্ম্মে থাকিয়া দেশে বসবাস করিবার সুযোগ-সুবিধা পূর্ণরূপে ভোগ করিবে।

৯। গাচ্ছানের শাসনকর্তা জাবালা-ইবনে-আইহামকেও নবী (দঃ) লিপি নিবিয়া ছিলেন। সে তখন মোসলমান হইয়াছিল; খলীফা ওমর রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনহর আমলে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ক্রোধে ইসলাম ত্যাগ করতঃ পালাইয়া গিয়াছিল।

১০। সামাওয়াই এলাকার শাসক নুকাছা ইবনে ফরওয়াহকেও রসুলুলাহ (দ:)
লিপি লিথিয়াছিলেন।

এত দ্বির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতিও নবী (দঃ) লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথা

১১। ইয়ামনের হারেস ১২। শোরায়হ ১৩। নোয়াএম

তাঁহারা তিন ভাতা আন্দে-কুলালের পুত্র প্রত্যেকেই বিশিষ্ট ব্যক্তি ভিলেম। নবী (দঃ) প্রত্যেকের নিকটই ভিন্ন ভিন্ন লিপি পাঠাইয়াছিলেন। তত্ত্বপ ইয়ামনেরই ১৪। নোমান ১৫। মাআফের, ১৬। হামদান, ১৭। ষোরআ- তাঁহাদেরকেও ভিন্ন ভিন্ন লিপি লিখিয়াছিলেন। ভাহাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এত দ্বির ইয়ামনের ছই বিশিষ্ট ব্যক্তি—১৮। জ্বীল-কুলা এবং ১৯। জ্বী-আম্ কেও
লিপি লিথিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে ইসলাম এহণ করিয়াছিলেন। এমনকি
পবিত্র কোরআন ছুরা ফীলের ইতিহাসের নায়ক আব্বাহা রাজার ক্যা "জোরায়বা"
জ্বীল-কুলার-এর স্ত্রী ছিলেন তিনিও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২০। আব্রাহার
পুত্র মা'দীকারেবকেও লিপি লিথিয়াছিলেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২১। নবী (দঃ) নব্যতের মিথ্যা দাবীদার মোছায়লেমা-কাজ্জাবের নিকটও ইসলামের প্রতি আহ্বানে লিপি পাঠাইয়াছিলেন। ২২। রোমানদের প্রাদিদ্ধ পার্দ্রি জাগাতেরকেও লিপি লিথিয়াছিলেন।

নবী (দঃ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-প্রধানদেরকেও লিপি লিখিয়াছিলেন। যথা—

২৩। ইয়ামনস্থিত নাজরানের প্রাসিদ্ধ গির্জার পাজিদের নিকট নধী (দঃ) লিপি পাঠাইয়াছিলেন। ২৪। আরব সাগরের উপকুলীয় হাজ্রামউত এলাকার ক্তিপ্র স্দার প্রধানের নিক্টও লিপি লিথিয়াছিলেন।

লিপির মাধ্যমে বিশ্বের কোণে কোণে ইনলামের ডাফ পোছাইয়া দেওয়া—ইহাও
নবীজীর নব আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক উপায় ছিল যাহার সুফল আশাতীত লাভ হইয়াছিল।
এই বংসরের প্রথম মাস মোহাররাম মাসেই ইত্দীশক্তি নিস্তর্কারী খয়বর-জ্বোদ

অহ বংসরের প্রথম মাস মোহাররাম মানেই বহুনানাও নিক্ত বাহিয়াছে।

অহচিত হয়। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে প্রায় দশ পৃষ্ঠা ব্যাপী বর্ণিত রহিয়াছে।

এই বংসরই নবী (দঃ) চৌদ্দ শতের অধিক ছাহাবীগণকে সঙ্গে লইয়া ওমরা করার জন্ম বিনাবাধায় মকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং ওমরা আদায় করিয়াছিলেন। হিজরী ষষ্ঠ বংসরে নবী (দঃ) ঐসব ছাহাবীগণকে লইয়া ওমরা করার জন্ম আসিয়াছিলেন, কিন্তু মক্কাবাসীরা বাধা দেওয়ায় ওমরা আদায় করিতে পারিয়াছিলেন না। অবশ্য পরস্পর সন্ধি হইয়াছিল—যাহা "হোদায়বিয়ার সন্ধি" নামে প্রসিদ্ধ। সেই সন্ধির শর্ত অনুসারে এই বংসর বিনা বাধায় মোসলমানগণ ওমরা আদায় করিয়াছিলেন।

### रिषा वी पष्टेम वल्मा

ইসলাম ও মোসলমানদের মহাবিজয়ের বংসর

এই বংসরের প্রথম জেহাদ—মৃতার জেহাদ; এই জেহাদে নবীজী অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন না। অত্যস্ত ভয়াবহ জেহাদ ছিল ইহা। নবীজীর নির্দ্ধারিত একের পর এক তিনজন আমীর বা কমাঞার—নবীজীর পালকপুত্র যায়েদ (রাঃ), চাচাত ভাই জাফর (রাঃ) এবং বিশিষ্ট ছাহাবী আবহল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) প্রত্যেকেই শহীদ ইইয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে স্তেইব্য।

এই বংসরই নবীজী মোন্তফা ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের তথা ইনলাম এ মোসলেম জাতির মহাবিজয়, চরম বিজয়, স্থুস্পান্ত বিজয়—ফত্হে মুবীন তথা মক্তাবিজয় লাভ হয়। অধিকন্ত মকার পাশ্বিতী এলাকাদমূহ—হোনায়ন, আওতাস, তায়েফ ইত্যাদিও জয় করা হয়; সর্ববিত্ত ইসলামের ঝাণ্ডা উজ্জীন হয়। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ৩৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী বর্ণিত রহিয়াছে। ববীজীব উদাবতা ই

আরবের বিখ্যাত কবি যোহায়র, তাহার পরিবারের প্রত্যেকই বিশিষ্ট কবি।
তাহার হই পুত্র—বোজায়র ও কা'ব তাহারাও প্রদিদ্ধ কবি। মক্কা বিজয়ের পর বোজায়র ইসলাম গ্রহণ পুবে ক নবীজীর সহিত মদিনায় চলিয়া আসিলেন। মদিনা হইতে ভ্রাতা কা'বকে পত্র লিখিয়া নিজে ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জ্ঞাত করিলেন, এবং তাহাকেও লিখিলেন, যে কেই ইসলাম গ্রহণ করিয়া আসিলে রম্মলুল্লাহ (দ:) তাহার ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পুবের্ব কার অপরাধ ক্ষমা করেন। অতএব তোমার অন্তরে যদি ইসলামের প্রতি আকর্ষণ হয় তবে যথা সত্তর উড়িয়া চলিয়া আস, অক্সথায় প্রাণ বাঁচাইবার জক্ষ আশ্রায়ন্থলের থোঁজ কর।

ক।'ব উত্তরে কাব্যের মাধ্যমে নবীজী (দঃ)কে কটাক্ষ করিয়া পত্র কিথিল। তাহার পত্রের কটাক্ষে নবীজী (দঃ) তাহার উপর রুষ্ঠ হইলেন এবং লোকেরা তাহাকে ভয় দেখাইল যে, তৃমি প্রাণ হারাইবে। অবশেষে কা'বের মতি পরিবর্ত্তিত হইল-সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং রুস্লুল্লাহ ছাল্লাল্লাক্ত আলাইহে অসালামের উদারতার প্রশংসা করিয়া একটি কবিতা রচনা করিল। অতঃপর গোপনে মদিনায় আসিয়া এক পরিচিত ছাহাবীর আশ্রয় নিল। ঐ ছাহাবী তাহাকে লইয়া নবীজীর মসজিদে ফজরের নামায পড়িলেন। ঐ ছাহাবী নামাযের পরে কা'বকে নবীজীর প্রতি ইশারা করিয়া দেখাইয়া দিলেন। নবী (দঃ) কা'বকে চিনেন না; এই সুযোগে কা'ব নিজেই নবী (দঃ)কে বলিল, ইয়া রুস্লুল্লাহ। যোহায়র-পুত্র কা'ব অমুভ্ত হইয়া ইসলাম গ্রহণ পূর্বক আপনার চরণে শরণ লইতে আসিয়াছে। আপনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন কি—যদি আমি তাহাকে আপনার নিকট উপস্থিত করি! রুস্লুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হাঁ—নিশ্চয়। তৎক্ষণাৎ কা'ব বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রুস্লুল্লাহ! আমি নিজেই কা'ব। এই বলিয়া কবি কা'ব (রাঃ) নবীজীর উদ্দেশ্যের রিছত তাহার স্কুপ্রসিদ্ধ কবিতা "বানাত-সোআ'দ" ঐ মজলিসেই পাঠ করিয়া শুনাইলেন। উক্ত কবিতায় তিনি উল্লেখ করিলেন—

আমাকে রম্মুলুলাহ সম্পর্কে ভয় দেখানো হইয়াছে, বিস্তু আল্লার রম্পুলের দর্বারে ক্ষমার আশা অতি উজ্জল। আমার প্রতি সহিষ্ণু হউন; আল্লাহ আপনাকে মহান কোরআনে কত কত স্থুন্দর উপদেশমালা দান ক্রিয়াছেন। মিধ্যা দোষ চর্চ্চাকারীদের কথায় আমাকে মেহেরবানীপৃবর্ত অপরাধী সাব্যস্ত করিবেন না। লোকেরা আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই বলে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমি অপরাধী নহি।

নবীন্ধীর প্রশংসায় একটি উক্তি তিনি অতি চমংকার করিয়াছেন—

"রস্থল আলার নূর বিশ্ব হয় তাঁহাতে উজালা; আলার উন্মৃক্ত তলোয়ার তিনি হিন্দী উহার শলা।"

নবী (দঃ) সন্তুপ্ত হইয়া কবিকে তাঁহার গায়ের চাদর মোবারক পুরন্ধারস্বরূপ দান করিলেন। চাদরখানা কা'ব রাজিয়াল্লাছ তায়ালা আনহুর নিকট আজীবন ছিল। খলীফা মোয়াবিয়া (রাঃ) কবির নিকট হইতে দশ হাজার দেরহামে—রোপ্য মূজায় উহা ক্রেয় করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু কবি কা'ব (রাঃ) সন্মত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইছে অসাল্লামের বরকতপূর্ণ বস্ত্র আমি কোন মূল্যেই কাহাকেও দিব না। কবির ইস্তেকালের পর মোয়াবিয়া (রাঃ) বিশ হাজার দেরহামে তাঁহার উত্তরাধিকারীদের নিকট হইতে উহা ক্রেয় করিয়া নিয়াছিলেন। অতঃপর উহা বন্ধু-উমাইয়া। বংশীয় বাদশাহগণের নিকটই পরম্পরা পবিত্র বস্তুরূপে সমাদর লাভ করিতে থাকে। তাঁহাদের রাজধানী ছিল বাগদাদ; বাগদাদের উপর যখন দস্যু তাতারীদিগের আক্রমণ হয় তথন চাদর মোবারক নিথোঁজ হইয়া যায়।

( यात्रकानी. ७-७०)

#### হিজরী নবম বৎসর

এই বংসরের সেরা ঘটনা ছিল তবুকের জেহাদ; ইহাই নবী ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে
অসাল্লামের স্বক্রীয় সকর্ব শেষ জেহাদ। ইসলামের দশ বংসর সামরিক জীবনে এই
জেহাদের স্থায় এত অধিক সৈতা সমাবেশ আর কোন জেহাদে হয় নাই। এযাবং
সকর্বে চিচ সংখ্যা বার হাজার ছিল—হোনায়ন জেহাদে। মকা বিজয়েও দশ হাজার
ছিল, কিন্তু তবুক জেহাদে সৈতা সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার। বিস্তারিত বিবরণ
তৃতীয় খণ্ডে ১৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লালাত আলাইহে অসালামের নীতি ছিল, অধিক জনসমাবেশের মুযোগ দেখিলে নবীজী (দঃ) তাঁহার আদর্শ ও উপদেশ বাক্ত করায়
তংপর হইতেন এবং মুদীর্ঘ ভাষণ দিতেন। সেমতে তব্ক এলাকায় পৌছিয়া
শিবির স্থাপনের পরই নবীজী (দঃ) এই বিশাল জন সম্ভাকে লক্ষ্য করিয়া নৈতিকভা
শিক্ষাদানের এক সুদীর্ঘ ভাষণ দান করিলেন। সেই ভাষণের উপদেশমালা চিরম্মণীয়।
নবীজী ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে আ ল্লামের ভাষণ এই ছিল—

প্রথমে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও গুণগান করিলেন, তারপর বলিলেন— হে জনমগুলি ! আল্লার গুণগানের পর – স্মরণ রাখিও, সর্ব্বাধিক সভ্য বাণী আল্লার কেভাব এবং সর্বাধিক মজবুত ও শক্ত ধারণীয় মুক্তির কলেমা-কলেমা-ভৌছিদ। ধর্মীয় মৌলিক বিষয়ে সর্বোত্তম ( হযরত ) ইবাহীমের ধর্মের মুল সমূহ, সর্বোত্তম আদর্শ মোহমাদের আদর্শ (ছাল্লাল্লান্ড আলাইছে অসালাম)। সর্কোচ্চ বাক্য আল্লার জেক্র এবং সর্ব্বাধিক স্থূন্দর ইতিহাস কোরআনের ইতিহাস \* শরীয়তের নির্দ্দেশাবলীই সর্বোত্তম কাজ এবং গঠিত কার্য্যাবলী সর্ববাধিক মন্দ কাজ। সর্বাধিক স্থানার कीवन-वावना नवीगन व्यम्ख कीवन-ব্যবস্থা। সর্বাধিক সম্মানের মৃত্যু শহীদগণের আত্মদান। হেদায়েতের সুযোগ পাইয়াও ভ্রপ্তভার উপর থাকা সর্ব্বাধিক বড় অন্ধতা। উৎকৃষ্ট আমল উহা যাহার উপকার ভোগ করা गায়। উত্তম জীবন-বাবস্থা উহা যাহার ব্যবস্থাপক নিজে উহার অনুসরণ করিয়াছে। জ্ঞান-বিবেকের অন্ধতা সব্বাধিক ঘূণিত অন্ধতা। দানকারী হস্ত গ্রহণকারী হস্ত অপেক্ষা উত্তম। প্রয়োজন পরিমাণ কম ধন-সম্পদ উত্তম বেশী পরিমাণ হইতে যাহা উদাসীন বানাইয়া দেয়। মৃত্যুর ত্য়াবে পৌছিয়া ওজর-আপত্তি করা ঘূণার কাজ।

عَمِدَ اللَّهُ وَآثُنَى عَلَيْهِ بِمَا هُو اَ هَالَهُ أَدْمَ قَالَ اَ يُهَا النَّاسِ اَ مَّا بَعْد نَانَّ أَ مَدُ قَ الْعَدِيثِ كِتَا بُ اللّهِ وَاوْدُنَ وَالْعُرِي كُلَّمَ التَّقُوى وُخَيْرُ الْمِلَلُ مِلَّةً ا بْرا هِيْمَ وَخَيْر السّني سنّة محود (صلى الله عليه وسلم) وَا شُوفَ الْعَديث ذِكْر الله وَا حُسَى الْقَصَص هَذَا الْقُوان وخير الأسور عوازمها وشرالاسور معد ثَاتُهَا وَا حَسَى الْهَدْي هَدْي الْأَنْبِيَاءِ وَآشَرَفَ الْمَوْتِ قَتْلُ الشهداء أعمى العمى الضللة بعد الهدى وخير الاممال ما نفع وخير الْهَدْي مَا اتَّبِعَ وَشَرُّ الْعَمِي عَمَى الْقُلْبِ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ

বৰ্ণিত হইরাছে। উপদেশ গ্রহণে ঐ দব ইতিহাসের তুলনা নাই।

কেয়ামত দিবসে লচ্ছিত হইতে হইলে তদপেকা অপমান আর কিছু নাই। অনেক মানুষ জুমার নামাযে উপস্থিত হইতেও বিলম্ব করে। অনেকে আল্লাহ তায়ালার জেক্র পূর্ণ মর্যাদার সহিত করে না। জবানকে মিথ্যার অভ্যস্ত বানানো অতি বড় গোনাহ। অস্তরের তৃপ্তিই বড় ধনাঢ্যতা। মানুষের উত্তম দম্বল পরহেজগারী। বড জ্ঞান-বিজ্ঞান হইল মহান আলার ভয়। অন্তরে বদ্ধমূল বিষয়ের উত্তমটি হইল আল্লার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস; উহাতে কোন প্রকার দিধা কুফরী গোনাহ। শোক-বিলাপ অন্ধকার যুগের রীতি। অসহপায়ে অর্জিত সম্পদ (দারা প্রতি-পালিত দেহ) জাহান্নামের জালানি। সাধারণ কাব্য শয়তানের স্থর। মদ নানাবিধ গোনাহ একত্রকারী। নারী শয়তানের ফাঁদ। যৌবন উনাদনারই অংশবিশেষ। ঘূণার উপার্জন স্দের উপাৰ্জন। জ্বণ্য খাত্য এতিমের মাল খাওয়া। অন্তকে দেখিয়া যে শিক্ষা লাভ করে সেই সৌভাগ্যশালী। হতভাগা শুধু সে যে মায়ের উদর হইতেই হতভাগা হইয়া জন্ম নিয়াছে ‡। প্রভ্যেকেরই ছনিয়ার শেষ দীমা চার হাত জায়গা (তথা কবরের স্থানটুকু, সেই অমুপাতেই ছনিয়ার জন্ম ব্যস্ততা অবলম্বন করিবে।)

السَّفَلَى وَمَا قَدَلَّ وَكَفَى خَيْرُ سَهَا كَثْرَ وَ ٱلْهِي وَشَرٌّ الْمَعْذِ رَ 8 حِيْنَ يَعَضُرُ الْمُوتُ وَشُرُّ النَّدَامَةَ يَوْمَ الْقَيْمَةُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لاَ يَثَا تَى الْجِهِعَةَ اللَّهُ دِوا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لاَ يَذْكُرُ اللَّهُ اللَّهُ هِجِرًا وَمِنْ اعْظُم الْغَطَايَا ٱللَّمَانَ الْكَدُوبُ وَخَيْر الْغِلْي غِنَى النَّافُسِ وَخَيْرِ الزَّاد التَّقُولِي وَرَأْسِ الْحَكُمَةُ مَخَانَـةُ الله مَا وَجَلَّ وَخَيْرٍ مَا وَقِو فِي الْقُلُوبِ الْيَقِينَ وَالْارْ تياب من الْكَفْرِ وَالنَّيَا هَا مَا مُن مَمْلِ الْجَاهِليَّة و الغلول من جثاء جهناً والشعر من مُ زَامِيْ و الْنَعْمُو جِمَاعُ الْأَثْمِ وَالنَّسَاءُ حَبَائِلُ

শুভবাং কেন্দ্র প্রতি ইতি হতভাগা হইয়া জন্ম নেওয়ার তথ্য ত কাহারও জানা নাই;
শুভবাং কেন্দ্র নিজকে ভাগ্যবঞ্চিত ভাগ্য-বিতাড়িত, হতভাগা গণ্য করিয়া কার্য-ময়দানে নিজয়
বিদিয়া পাকিবে না। শত বার অকৃতকার্য্য হইলেও শত বারই কৃতকার্য্যতার জন্ম চেটা করিবে।

ভাল-মন্দের শেষ ফয়ছালা চিরস্থায়ী আথেরাতে হইবে। সারা জীবনের व्यामलाक मः तक्कन करत भिष कीवरनत আমল। মিথ্যা বর্ণনার উদ্ভকারীও জঘণ্য। প্রত্যেক আগত নিকটভম ( অতএব পরকাল নিকটতমই বটে )। মোমেনকে গালী দেওয়া ফাছেকী গোনাহ মোমেনের সঙ্গে লড়াই করা কুফুগী গোনাহ, অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা করা আলার নাফরমানী, ভাহার ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তা তাহার জানের নিরাপতার সমান। যে ব্যক্তি আলার কার্য্যের উপর কসম খাইবে আলাহ ভাহাকে মিথাক বানাইবেন 1। যে কেহ আল্লার নিকট ক্ষমা চাহিবে আলাহ তাशांक क्रमा कतिरवंग। य वाकि পাক-পবিত্র থাকার সাধনা করিবে আলাহ তায়ালা তাহাকে পাক-পবিত্র থাকায় সাহায্য করিবেন। যে ব্যক্তি ক্রোধ দমাইয়া রাখিবে আল্লাহ ভাগালা তাহাকে ছওয়াব দান করিবেন। ক্ষয়-कांजित विभाग या वा कि देश धारी देश করিবে আল্লাহ ভায়ালা ভাহাকে ক্ষতি-পুরণ দান করিবেন। যে ব্যক্তি নেক কাজ করিয়া সুখ্যাতি অর্জনের ইচ্ছা করে আল্লাহ ভায়ালা (কেয়ামভ দিবলে) সবব সমকে তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়া मुख मिर्दिन। य वाकि वाशरम-विशाम नक्व क्लाज रेश्या शार कारी হইবে আল্লাহ ভায়ালা ভাহাকে অনেক

الشَيْطَانِ وَالشَّبَابِ شَعْبُهُ مِنَ الْجَنْوِنِ وَهُرَّ الْهَ كَاسِي كَسُبُ الرَّبُو وَهُرًّ الْمَاكِلُ أَكُلُ مَا لِ الْيَتَّيْمِ وَ السَّعِيْدُ مَن وَّعَظَ بِغَيْرِ لا وَ الشَّقِيُّ مَنَ شَقِي فِي بَطْنِ أَ مِنْ وَ أَنَّهَا يَصِيمُو آ حَدْ كُمْ الى مَوْضِع ٱرْبَعَة ٱذْرُع وَٱلآمْو إِلَى الْآخِرَ 8 وَمِلاَكُ الْعَمَلِ خَوَاتُمَةً وَشُرُّ الرَّوَايَا رَوَايَا الْكَذِبِ وَكُلُّ مَا هُواْتِ قَرِيبٌ وسِياً بِ الْمُؤْمِنِ نسوق وَّ تِنَالُ الْهُوْمِينِ كُفْرُ وَ أَكُلُ لَحُومَ مِنْ مَعْصِيَةً اللَّهِ وَحُومَةً مَالَمْ كُعُرْمَة دُمِهُ وَمَن يَّتَكَالَّى عَلَى اللهِ يُكَدِّ بُكُ وَ مَن يَسْتَغُفُو لَا يَغْفِرُ لَـ لا وَمَن يَعِفَ يعِفْهُ وَلَلَّهُ وَمَن يُحْظِمْ يَنَا جُرْةُ اللَّهُ وَسَن يَصْبُورُ مَلَى الرَّزِيَّة يعوضه الله و سَن يَبْتَغِي

<sup>ি</sup> বেমন কেন্ত অতা একজন মোসলমানকে নিদিষ্ট করিয়া বলিল, কদম খোদার ভৌর গোনার মাক হইবে না। এইরূপ অনধিকার কথাকে আলাহ নাশহুন্দ করেন।

গুণ বেশী ছওয়াব দিবেন। আল্লার নাফরমানী যে করিবে আল্লাহ তাহাকে দণ্ড দিবেন।

হে আল্লাহ। আমাকে এবং আমার উন্মতকে ক্ষমা করুন, আয় আল্লাহ। আমাকে এবং আমার উন্মতকে ক্ষমা করুন, আয় আল্লাহ। আমাকে এবং আমার উন্মতকে ক্ষমা করুন (ভিনবার বলিলেন)। আল্লার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই আমার জক্ত এবং তোমাদের জক্ত। (বেদায়াহ, ৪—১২) মসজিদে-জেৱাৱ ঃ

"জেরার" শব্দের অর্থ ক্ষতিসাধনের ষড়যন্ত্র। মদিনায় এক খৃষ্টান পাত্তি ছিল আবু-আ্মের। নবীজী (দঃ) ভাহাকে উসলামের আহ্বান জানাইলেন, কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ না করিয়া ইসলামকে মদিনা হইতে চিরবিদায় দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। বদর-জেহাদের পরে মকায় যাইয়া মক্কাবাদীদের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের উত্তেজনা স্টি করিল, যাহার পরিণামে ওহোদের যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে তাহার মনের আশা পুরিল না; তাহার ষড়যন্ত্র চলিতেই থাকিল, এমনকি সে রোম স্মাটের সহিত যোগাযোগ করিল মদিনা আক্রমনের জন্ম। রোম সম্রাটও খুষ্টান, তাই তাহার সহিত ষোগাযোগ ধুব গাঢ়ভাবেই হইল। আবু আমের ঘন ঘন রোম যাইত এবং মদিনায় আসিয়া মদিনার মোনাফেকদের সহিত সলা-পরামর্শ করিত। আবু আমেরের তৎপরতা চালাইতে স্থবিধালাভের জন্ম একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানের (তথা অফিস গৃহের) এই উদ্দেশ্যকে মূল লক্ষ্য বানাইয়া কোবা পল্লিতে নবীন্ধীর তৈতী সব্বপ্রথম মসজিদের নিকটবর্তীই মোনাফেকরা আর একটা মনজিদের আকৃতি তৈঃী করিল। উহাতে তাহাদের এই উদ্দেশ্যও থাকিল যে, কোবা মসজিদ হইতে কিছু মুছুল্লী খদাইয়া এই মদজিদে আনিতে পারিলে ধীরে ধীরে স্থানীয় মোদলমানদের মধ্যে তুইটা সমাজ স্ষ্টি করিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিভেদ স্ষ্টি করা সহজ হইবে। এই সব ষড়যন্ত্রমূলক উদ্দেশ্যে এই মসজিদ আকৃতির ঘরটা তৈরী করিল। মোসলমানদের নিকট ইহাকে পুরাপুরি মদজিদ সাব্যস্ত করিবার জন্ম নবীজীর দারা এই মদজিদে নামায আরম্ভ করাইবার পরিকল্পনা তাহারা করিল। সেমতে মোনাফেক দল নবীজীর নিক্ট আসিয়া মিনতির সহিত আবেদন জানাইল যে, রুগ্ন ও দ্বর্ব লদের জন্ম সব সময় দ্রের মসজিদে যাওয়া কষ্টকর হয়। তাই কোবা পল্লীতে আমরা দ্বিতীয় আর

একটি মসজিদ তৈরী করিয়াছি। আমাদের আরজু, আপনি ঐ মসজিদে নামায আরম্ভ করিয়া দিবেন।

নবীজী মোস্তফা (দঃ) তখন তবুক-জেহাদের ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যতিব্যন্ত; তাই তিনি তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, তবুক হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আমি তথায় নামায পড়াইয়া দিব। তবুক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পথে নবী (দঃ) "আওয়ান" নামক স্থানে পৌছিলেন উহা মদিনার অতি নিকটবর্ত্তী; তথা হইতে মদিনা মাত্র এক ঘণ্টার পথ। ঐ সময় উক্ত মসজিদ নামীয় মোনাফেকী ষড়যন্ত্রের আড়া সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আয়াত নাযেল হইয়া গেল এবং ঐ মসজিদে যাইতে নবীজী (দঃ)কে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল।

وَالَّذِيْنَ اتَّنَحُذُوا مَسْجِدًا ضِوَارًا وَّكُفُرًا وَّتَفْرِيْقًا بَدِيْنَ الْمُوُمِنِيْنَ وَالَّذِيْنَ الْمُو مِنْيِنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ - وَلَيَصْلِفُنَّ اِنْ اَرَدُنَا وَارْضَادًا لِمَنْ عَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ - وَلَيَصْلِفُنَّ اِنْ اَرَدُنَا

إِلَّا الْحَسْنَى - وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكُذِ بُونَ - لَا تَعْمُ نَيْهُ ا بَدًا

"যাহারা মসজিদ তৈরী করিয়াছে ইসলামের অনিষ্ট সাধন উদ্দেশ্যে, কুফুরী কাজের উদ্দেশ্যে, মোমেনদের মধ্যে বিভেদ স্ষ্টির উদ্দেশ্যে এবং পূর্বে হইতে আল্লাহ ও রস্থালের সহিত শত্রুতা বাঁধাইয়াছে—এমন এক ব্যক্তির কর্মস্থল বানাইবার উদ্দেশ্যে। অপচ আপনার নিকট আসিয়া মিথ্যা কসম খাইয়া তাহারা বলে, আমরা ভাল উদ্দেশ্যে এই মসজিদ তৈরী করিয়াছি। আল্লাহ সাক্ষী দিতেছেন, নিশ্চর তাহারা মিথ্যাবাদী। আপনি ক্ষিনকালেও তাহাদের সেই মসজিদে একট দাড়াইবেন ও না। (১১ পাঃ ২ কঃ)

এই আয়াত অবতীর্ণ হইলে পর সঙ্গে সঙ্গে ঐ "আওয়ান" এলাকা হইতেই নবী (দঃ) ছইজন ছাহাবীকে সরাসরি এই বলিয়া ঐ মসজিদে পাঠাইয়া দিলেন যে, এখনই যাইয়া উহাকে আগুন লাগাইয়া ভন্ম করিয়া দিবে। ছাহাবীষ্ম ভাহাই করিলেন—মসজিদ নামের ঐ ঘরে আগুন ধরাইয়া দিলেন; মোনাফেকের দলরা তথা হইতে ছুটাছুটি করিয়া পালাইয়া গেল। (বেদায়াহ, ৪—২১)

#### চতুর্দিক হুইতে ইসলামের জয়জয়কার ঃ

ষষ্ঠ বংসরের শেষ দিকে হোদায়বিয়ার সন্ধি হইয়া ছিল। ঐ সন্ধির শর্মগুর্জনি সাধারণ দৃষ্টিতে খুবই হেয়তাজনক ছিল, কিন্তু শান্তির অগ্রন্ত, শান্তির মহাসাধক মামুষের প্রেম ও ভালবাসার শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাগুরু নবীজী মোন্তকা (দ:) ঐরপ একটি সন্ধির প্রতি ব্যাকুল ছিলেন। কারণ, যুদ্ধের দারা নয়, বরং সভ্যের ডাক ও আহ্বান দারা বিশ্বকে জয় করাই নবীজী মোস্তফা (দঃ) তাঁহার নবীজীবনের সাফল্য মনে করিতেছিলেন। কোরেশদের যুদ্ধ-বিগ্রহের ভিড়ে নবীন্ধী (দঃ) সেই অবকাশ পাইতে ছিলেন না! ইসলাম শান্তির সাধনা—শান্তিতেই এই সাধনার প্রকৃত স্বরূপ লোক সমক্ষে উদ্ধানিত হইতে পারে। সেই শান্তির সুযোগই নবীন্ধী মোস্তফা (দঃ) খুঁজিতে ছিলেন, তাই তিনি কোরেশদের সমস্ত অক্সায় জেদ স্বীকার করিয়া লইয়াও স্কিকে চূড়াস্তে পৌছাইয়া ছিলেন এবং সেই স্কিকে নবীন্ধী (দঃ) মহা-বিজয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দন্ধি যে ইদলামের মহাবিজয় ছিল ভাহার বিকাশ ধাপে ধাপে হইয়াছে। সন্ধির দ্বারা শান্তির অবকাশ পাইতেই একদিনেরও বিশ্রাম না লইয়া নবীজী (দঃ) সপ্তম বৎসরের আরম্ভ হইতেই চতুর্দ্দিকে লিপি প্রেরণ করিয়া ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার সর্ব্বত্ত ইসলামের ডাক পৌছাইয়া <del>দিলেন। রাজদরবারে, বড় বড় প্রতিষ্ঠানে এবং গোতে গোতে ইসলামের আহ্বান</del> পেঁছিয়া গেল। এই অভিযানে বিরাট সাফল্য লাভ হইল। আবিদিনিয়ার সম্রাট, বাহরাইনের শাসনকর্তা, ওমানের শাসনকর্তা, গাচ্ছানের শাসনকর্তা এবং অনেক গোত্রপতিগণসহ বিভিন্ন শক্তিশিবিরে ইসলাম প্রবেশ করিল, বহু লোক ইসলাম প্রহণ করিলেন। উক্ত অভিযানে ইদলামের ডাক সর্ব্বত্রই আলোড়নের সৃষ্টি করিল এবং অনেকে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এক বিরাট অংশ ইসলামের আহ্বান পাইয়াও আর এক অপেক্ষায় থাকিয়া গেল।

মোহাম্মদ (দঃ) মক্কায় জন্মগ্রহণকারী এবং কোরেশ বংশের লোক। মোসলমানদের ধোদার ঘর মকায়। মোহাম্মদ (দঃ) এখনও মকা জয় করিতে পারেন নাই, কোরেশরা এখনও ইদলাম গ্রহণ করে নাই, খোদার ঘর—কা'বা এখনও ঠাকুর-দেবতা, মূর্ত্তি-প্রতিমায় পরিপূর্ণ। স্কুতরাং কোরেশ ও মোসলমানদের চুড়ান্ত সংঘর্ষ জনিবার্যা—সেই সংঘর্ষর ভবিষ্যত পরিণামের অপেক্ষায় বহু এলাকা, বহু গোত্র, বহু শক্তি ইসলাম হইতে দ্রে থাকিয়া দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা মনে করিতেছিল, এই চুড়ান্ত সংঘর্ষেই সত্য-মিথার স্কুম্পন্ত পার্থক্য স্টিত হইবে; সত্য বিজয়ী এবং মিথা পরাভূত হইবে। একদিকে কোরেশদের পূজিত শত শত দেব-দেবী যাহাদেরে তাহারা বিজয়ের উৎস মনে করে, অপর দিকে মোহাম্মদ (দঃ) বলিভেছেন, এই ঠাকুর দেবতা এবং দেব-দেবী-মূর্ত্তিগুলি অক্ষম জড়পদার্থ, পক্ষান্তরে তাহার আল্লাহই একক ভাবে সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বনিয়ন্তা। এই ছই মতবাদে নিশ্চয় লড়াই হইতেই থাকিবে। যদি মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লছ আলাইহে অসাল্লাম) দল কোরেশদের দারা পরাজ্ঞিত ও নিশ্চিত্র হইরা যায় তবে আমরা লড়াই-বিগ্রহ ছাড়াই তাহাদের হইতে নিস্তার পাইয়া যাইব। আর যদি কেন্দ্রীয় দেব-দেবীদের পূজারী ও পুরোহিত এবং জাতি হিসাবে তুর্ধ্ব কোরেশরাই ঐ দলের হস্তে পরাজ্ঞিত হইয়া যায় তাহা হইলে

আমাদেরকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, মোহাম্মদই সত্য; তাঁহার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ-লড়াই করিয়া জয়ী হইতে পারিব না।

আরবের বিভিন্ন গোত্র এইভাবের জল্পনা-কল্পনা এবং আন্দোলন-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া অপেক্ষমান দর্শকের ভূমিকায় তাকাইয়া রহিয়াছে। এরই মধ্যে হঠাৎ এক দিন বিস্ময়ক্তব সংবাদ ভাহাদের গোচরে আসিয়া গেল যে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লা আলাইতে অসাল্লাম মকা অধিকার করিয়া লইয়াছেন। মকার সর্ববপ্রধান স্দার আবুস্থফিয়ান মোসলমান হইয়া গিঃছেন। তুর্দ্ধ মকাবাসীরা ইসলামের ত্য়ারে ভিড় জমাইয়া ইদলামের ছায়ায় স্থান সংগ্রহ করিতেছে। আবরাহার হাতি-ঘোড়া ও অসংখ্য সৈশ্য যে কা'বা অধিকার করিতে আদিয়া দৈব সাহায্যে সম্পুর্ণরূপে বিধ্বন্ত হইয়াছিল; আজ অনায়াদে দেই কা'বা মোহাম্মদ ছাল্লালাহু আলাইহে অসালামের অধিকারে আদিয়া গিয়াছে এবং কা'বা ঘরে স্থাপিত প্রতিমাগুলি অধঃমুখে ভূলুন্তিত হইয়াছে, স্বস্থান্স স্থানের ঠাকুরদেবভাগুলি চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়াছে। যেই মোহাম্মদ এবং তাঁহার দল নিঃম্ব নিঃম্বন্ধলরূপে মক্কার পথে-ঘাটে অভ্যাচারিত ছিল, আজ তিনি মকার সর্বেসর্বা। যেই ছাফা পব্বতির চূড়ায় দাঁড়াইয়া মোহাম্মদ (দঃ) মকার সমাজপতিদেরে ইসলামের ডাক দিয়াছিলেন; আর ভাহারা ঘুণা, তিরকার ও ধমকের দারা তাঁহাকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিল। আজ সেই ছাফা পর্বতের পাদদেশেই ইদলামের জন্ম আত্মোৎসর্গ করায় লালায়িত হইয়া মকার লোকেরা আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে। মকা বিজয় দারা এইভাবে বিস্ময়জনক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল, ভাই আরবের বহু গোত্র স্বেচ্ছায় ইস্লাম গ্রহণে মদিনায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিতে লাগিল। তৃতীয় খণ্ড ১৫৫০ নং হাদীছে এই তখ্যের বিবরণ উল্লেখ রহিয়াছে, প্রিত্র কোরআনেও ইঙ্গিত রহিয়াছে যে—"মক্কাবিজয়ের পর আপনি দেখিতে পাইবেন দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করিতেছে।" (ছুরা-নছ্র)

হিজরী অন্তম বংসরের শেষার্দ্ধে মক্কাবিজয় সম্পন্ন হইয়াছে, তাই নবম বংসরে এরপ প্রতিনিধি দল আগমনের হিড়িক পড়িয়া গেল। এমনকি ইতিহাসে হিজরী নবম বংসরকে "আমুল-উফুদ" ডিপুটেসন বা প্রতিনিধি দল আগমনের বংসর বলা হয়।

হিজরী পঞ্চম বংসরে খন্দকের যুদ্ধে মঞ্চাবাসীদের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশাল
সম্মিলিত আরববাহিনী ব্যর্থ ও পর্যুদস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আরবে ইসলামের
এবং মোসলমানদের স্থান্ত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন হইতেই সময় সময়
স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে কোন কোন গোত্রের প্রতিনিধিদল আসিতে ছিল। সর্বপ্রথম

ঐ পঞ্চম হিজরী সনে "মোযায়না" গোত্রের প্রতিনিধিদল আসিয়াছিল; উক্ত প্রতিনিধি
দলে চার শত লোক আসিয়াছিল। তাঁহারা সকলে স্বেচ্ছায় এক সঙ্গে ইসলাম
গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবী (দঃ) তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন, তোমাদের নিজ দেশ

হইতে হিজরত করিতে হইবে না। (কারণ, তাহাদের বস্তিতে মোসলমানগণ স্বাধীন শক্তিশালী হইলেন।) তোমরা নিজেদের ধন-সম্পদের স্থানে ফিরিয়া যাও। সেমতে ভাহারা ইসলাম লইয়া নিজ বস্তিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (তবকাত, ১—২৯১)

এইভাবে পঞ্চম বংসর হইতে প্রতিনিধিদলের আগমন আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু কদাচিং কদাচিং। নবম বংসরে ব্যাপক আকারে এবং বহু সংখ্যক প্রতিনিদলের আগমন হয়। ইতিহাসে এরপ ৭২টি প্রতিনিধিদল আগমনের উল্লেখ পাওয়া যায় (তবকাত, প্রথম খণ্ড)। তমধ্যে উল্লেখযোগ্য—ভায়েফের প্রতিনিধিদল, তামীম-প্রতিনিধিদল, বহুহানিফার প্রতিনিধিদল, ইয়ামন-প্রতিনিধিদল এবং তাই গোত্রের প্রতিনিধিদলর আলোচনা ভৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

গোত্রীয় বা বিশেষ বিশেষ প্রতিনিধিদল ছাড়াও মদিনায় নবীজী (দঃ) সমীপে বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আগমনও অনেক হইয়াছে। যথা—

- (১) ফরওয়া ইবনে মিচ্ছীক (রাঃ), তিনি কিন্দা বংশীয় রাজাদের শাসনাধীন নিজ গোত্রের প্রধান ও শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ঐ কিন্দা বংশীয় রাজার সম্পর্ক ছিল করিয়া রম্ব্লুলাহ ছালাল্লান্ড জালাইছে জসালামের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রম্ব্লুলাহ (দঃ) তাঁহাকে নিজের গোত্র এবং পার্শ্ববর্তী আরও তুইটি গোত্র—তিনটি গোত্রের শাসনকর্তা মনোনীত করিয়া তাঁহার দেশের যাকাত ইত্যাদির কালেক্টাররূপে খালেদ ইবনে সায়ীদ (রাঃ) ছাহাবীকে তাঁহার সহিত প্রেরণ করিয়াছিলেন।
- (২) আম্র ইবনে মা'দীকারেব, তিনি যোবায়দ গোত্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি তাঁহার এক বন্ধু কায়সকে বলিলেন, ছে কায়স! শুনিতে পাইলাম, কোরেশ বংশের মোহাম্মদ (দঃ) নামী এক ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে; তিনি দাবী করেন, তিনি নবী। আমাকে নিয়া তাঁহার নিকট চল: তাঁহার পূর্ণ তথ্য অবগত হইব; প্রকৃতই যদি তিনি নবী হইয়া থাকেন তবে তাহা আমাদের চোথে লুকায়িত থাকিবে না—প্রকাশ পাইয়া যাইবেই; আমরা তাঁহার অনুসরণ মানিয়া লইব। আর যদি প্র দাবীর বিপরীত কিছু হয় তাহাও উপলক্ষি করিতে পারিব। বন্ধু কায়স তাঁহার কথায় দারা দিল না, তব্ও তিনি একাই যাত্রা করিলেন এবং নবীজীর দরবারে উপস্থিত ইওয়ার সঙ্গে সলাম গ্রহণ করিলেন।
- (৩) জ্বরীর ইবনে আবহলাহ, তিনি ইয়ামনের বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ন**িজীর দরবারে পে**ণিছিয়া উপস্থিত একজন লোক মারফং জ্ঞাত হইলেন যে, নবীজী (দঃ) তাঁহার উপস্থিতির পুর্বেই তাঁহার আলোচনায় ভবিষাংঘানী করিয়াছেন যে, অবিলম্বেই এই দরওয়াজা দিয়া ইয়ামনের এক উত্তম ব্যক্তি তোমাদের নিকট উপস্থিত হইবেন।

জরীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবীজীর মজলিসে পৌছিলে পর নবীজী (দঃ) আমার নিকট এক ব্যক্তিকে পাঠাইয়া জিল্ঞানা করিলেন, হে জরীর। কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন ? আমি উত্তর করিলাম, আপনার হস্তে ইসলাম গ্রহণ উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। তখন নবীজী (দঃ) আমার জন্ম একখানা কম্বল বিছাইয়া দিলেন এবং লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া (একটি স্থন্দর আদর্শ শিক্ষাদানে) বলিলেন, ভোমাদের নিকট কোন সম্রান্ত ব্যক্তি আসিলে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তৎপর হইবে। অতঃপর নবীজী (দঃ) আমাকে কতিপয় বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাইলেন—(১) মনে-মুখে ঘোষণা দেওয়া যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবৃদ নাই এবং আমি—মোহাম্মদ আল্লার রম্থল। (২) আল্লার প্রতি, পরকালের প্রতি এবং ভাল-মন্দ তকদীরের প্রতি উমান স্থাপন করা। (৩) নামায পড়া (৪) যাকাত দান করা। আমি নবীজীর আহ্বানের প্রত্যেকটি বস্তু বরণ ও গ্রহণ করিলাম।

নবীজী (দঃ) আমার প্রতি এতই অমায়ীক ও সদয় ছিলেন যে, আমাকে তিনি যথনই দেখিতেন আমার প্রতি দৃষ্টি দান করিয়া মুচকি হাসি হাসিতেন।

(৪) ওয়াএল ইবনে-ভূজ্র, তিনি ইয়ামনের রাজবংশীয় একজন ছিলেন, আরব সাগরের উপকৃলবর্তীয় হায়্রামউত এলাকার একজন বিশিষ্ট জমিদার ছিলেন। তাঁহার আগমনের পূর্বেই নবী (দঃ) ছাহাবীগণকে তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইয়াছিলেন। তিনি পৌছিলে নবী (দঃ) তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়া নৈকটাদানে তাঁহাকে নিজের অতি নিকটে বসাইয়াছিলেন এবং তাঁহার বসিবার জন্ম চাদর বিছাইয়া দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ও তাঁহার বংশধরের জন্ম মঙ্গল ও কল্যাণের বিশেষ দোয়া করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সমগ্র হায়্রামউত এলাকার জমিদারদের প্রধান নিমুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে মোয়াবিয়া (রাঃ) ছাহাবীকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

একটি চমকপ্রদ বিষয়:—ওয়াএল (রাঃ) রাজবংশীয় লোক, সবে মাত্র মোসলমান হইয়াছেন; সেই যুগের ও পরিবেশের বংশীয় উপ্রতা মন-মগজ হইতে মুছিতে কিছু বিলম্ব অবশ্যই হইবে। মোয়াবিয়া (রাঃ) তাঁহার সঙ্গেই আছেন, তিনি পায়ে হাটিয়া চলিতেছেন। রোজের উত্তাপে যখন মরুভূমির পথ উত্তপ্ত হইয়া গিয়াছে তখন মোয়াবিয়া (রাঃ) তাঁহার নিকট পথের উত্তাপের অভিযোগ করিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, আমার উটের ছায়ায় চলিতে থাকুন। মোয়াবিয়া (রাঃ) বলিলেন, তাহাতে কটের কি লাঘ্য হইবে? আপনি আমাকে আপনার বাহনের পেছনে বলাইয়া নিলে ভাল হয়। ওয়াএল (রাঃ) তাঁহাকে উত্তরে বলিলেন, চুপ থাকুন; রাজবংশীয় লোকদের সহিত এক বাহনে বসিবার মর্য্যাদা আপনার নাই।

ষ্গের পরিবর্তন। এই মোয়াবিয়া (রাঃ) পরবর্তীকালে আমীরুল-মোমেনীন ধলীফাতুল-মোসলেমীন হইলেন; তখনও ওয়াএল (রাঃ) জীবিত আছেন। তিনি একবার মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাক্ত ভায়ালা আনন্তর সাক্ষাতে আসিলেন; মোয়াবিয়া (রা:) ভাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়া নিজের নিকটেই বসাইলেন না শুধু, বরং তাঁহাকে নিজের আসনে নিজের সঙ্গে বসাইলেন এবং বহু মূল্যবান উপহার ভাঁহার নিকট পেশ করিলেন। ওয়াএল (রা:) নিজেই বলেন, আমি তখন (লজ্জিত হইয়া) মনে মনে ভাবিতে ছিলাম, ঐ দিন যদি আমি ভাঁহাকে আমার বাহনে আমার অগ্রভাগে বসাইতাম!

ে। যেয়াদ-ইবনে-হারেছ-ছুদায়ী, তিনি তাঁহার গোতের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন।
তিনি রস্থলুলাহ ছালালাছ আলাইহে অসালাম সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন। অতঃপর আরজ করিলেন, ইয়া রস্থলুলাহ! আমার গোতের প্রতি সৈম্ববাহিনী প্রেরিত হইয়াছে, গুজুর এখনই সৈম্ববাহিনী ফেরত আনিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন; আমার গোতের ইসলাম ও আমুগত্য সম্পর্কে আমি জামিন থাকিলাম।
নবীদ্ধী বলিলেন, তুমি যাও এবং আমার পক্ষ হইতে সৈম্ববাহিনীকে ফিরাইয়া নিয়া আস। আমি আরজ করিলাম, আমার বাহনটি অতিশয় পরিশ্রান্ত; সেমতে নবীদ্ধী অম্ব ব্যক্তিকে পাঠাইয়া সৈম্ববাহিনী ফেরত নিয়া আসিলেন।

অতঃপর আমি আমার গোত্রের নিকট পত্র লিখিয়া দিলাম; অবিলয়ে সমগ্র গোত্রের পক্ষ হইতে তাহাদের ইসলাম ও আমুগত্যের সংবাদ লইয়া প্রতিনিধিদল নবীজীর নিকট উপস্থিত হইল। এতদৃষ্টে রমুল্ল্লাহ (দ:) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার গোত্র ত তোমার খুবই অমুগত। আমি বলিলাম, আল্লাহ তায়ালাই তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন। নবীজী বলিলেন, তোমাকেই ডোমার গোত্রের শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিব; এই মর্ম্মে নিয়োগপত্ররূপে একখানা লিপিও তিনি আমাকে প্রদান করিলেন। আমি আরজ করিলাম, আমার বায় বহনের জন্ম তাহাদের ছদকা ভাণ্ডার হইতে কিছু অংশ গ্রহণের অমুমতি দিন। সেই মর্ম্মেও তিনি আমাকে একখানা লিপি লিখিয়া দিলেন।

ইতিমধ্যেই এক এলাকার লোকগণ আসিয়া নবীজীর নিকট তাহাদের শাসনকর্তা সম্পর্কে অভিযোগ করিল যে, তিনি অতীতের আক্রোশে আমাদেরকে উৎপীড়ন করেন। তথন রম্পুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ঈমানদার লোকের জন্ম শাসনক্ষমতায় উপকার নাই। নবীজীর এই কথাটি আমার অন্তরে বিদ্ধ হইয়া রহিল। ইতিমধ্যেই আরও একটি ঘটনা ঘটিল যে, এক ব্যক্তি নবীজীর নিকট সাহায্য প্রার্থী হইল। নবীজী (দঃ) তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন, স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বে যে ব্যক্তি আন্তর নিকট চাহিবে উহা তাহার মাথা ব্যাথা ও পেটের পীড়ার (তথা তাহার জন্ম ভীষণ ষদ্ধণার) কারণ হইবে। তখন এ ব্যক্তি বলিল, আমাকে ছদকার

ভাণ্ডার হইতে কিছু দান করুন। তহুত্তরে নবী (দঃ) বলিলেন, ছদকার জন্ম স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আট শ্রেণীর লোক নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন; তুমি যদি উহার কোন শ্রেণীভুক্ত হও তবেই তোমাকে দিব। নবীজীর এই কথাটিও আমার অস্তরে বিদ্ধ হইল এবং আমি ভাবিলাম, আমি ত স্বচ্ছল, অথচ ছদকার ভাণ্ডার হইতে অংশ গ্রহণের জন্ম আমি নবীজীর অনুমতি-লিপি চাহিয়া লইয়াছি।

এই ভাবনা-চিন্তায় রাত্রি অতিবাহিত করিয়া ফজর নামাযান্তে আমি নবীজীর লিপিদ্বয় লইয়া উপস্থিত হইলাম এবং আরক্ত করিলাম, ইয়া রস্থলুলাহ! আমি এই উভয় লিপির মর্ম্ম হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করি। নবীজী (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাদা করিলেন, ইহার কারণ তোমার অস্তরে কি উদিত হইয়াছে ? আমি আরক্ত করিলাম, আপনার এই বাণী আমি শুনিয়াছি—"ঈমানদ;রের জন্ম শাসনক্ষমতায় উপকার নাই;" আমি ত আল্লাহ এবং রস্থলের প্রতি ঈমান রাখি। আপনার এই বাণীও শুনিয়াছি—"স্বচ্ছলতা সত্তেও যে ব্যক্তি অন্মের নিকট চাহিবে উহা তাহার জন্ম মাথার ব্যাধাও পেটের পীড়ার কারণ হইবে;" আমি স্বচ্ছল হইয়াও আপনার নিকট চাহিয়াছি।

নবীজী (দঃ) বলিলেন, আমি যাহা বলিয়াছি তাহা বাস্তবই; অতএব তুমি সেমতে চিস্তা করিয়া হয় গ্রহণ কর না হয় ত্যাগ কর। আমি আরজ করিলাম যে, আমি ত্যাগ করিলাম। নবীজী (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে গোগ্রীয় প্রধান নিযুক্ত করিব তাহা তুমি বলিয়া দাও। আমি প্রতিনিধিদলে আগস্তকদের মধ্য হইতে একজনের নাম প্রস্তাব করিলাম; তিনি তাঁহাকেই গোগ্রপ্রধান নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

অতঃপর আমি আরজ করিলাম, আমাদের গোত্রে একটিমাত্র কৃপ রহিয়াছে; বর্ষাকালে উহার পানি আমাদের জন্ম যথেষ্ট হয়; কিন্তু গ্রীল্মকালে যথেষ্ট হয় না; পানির জন্ম আমাদের অন্তর্জ যাইতে হয়। এখন আমরা মোসলমান; চতু পার্শক গোত্র অমোসলেম, তাহারা আমাদিগকে পানি দিবে না। নবী (দঃ) আমাকে বলিলেন, সাতটি কাঁকর নিয়া আস; তিনি সেই কাঁকরগুলি নিজ হস্তে মর্দ ন করতঃ উহাতে দোয়া করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, এই কাঁকরগুলি নিয়া যাও; এক একটি কাঁকর আলার নাম জপন পূর্বক কৃপে ফেলিয়া দিবে। আমরা ভাচাই করিলাম; তখন হইতে সর্বাদা আমাদের কৃপে এত অধিক পরিমাণ পানি থাকিত যে, কোন সময়ই উহার তলা দেখা সম্ভব হইত না।

(৬) তারেক ইবনে আবছ্লাহ, তিনি নবীজী (দঃ)কে নব্যতের প্রথম জীবনে একবার অতি করণ অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাহার বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়াছেন—আমি "জুল-মজায" নামক আরবের প্রসিদ্ধ মেলা বা হাটে দাঁড়াইয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম, এইজন লম্বা জুকাধারী লোক এই আহ্বান করিয়া বেড়াইতেছেন—"তেমানবগণ। সকলে বল, আল্লাহ এক—অন্বিতীয়, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্থানাই;

তাহা হইলে তোমরা সাফল্য লাভ করিবে।" সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিলাম যে, আর একটি লোক তাঁহার পেছনে পেছনে তাঁহার প্রতি পাথর ছুড়িয়া মারিতেছে এবং বলিতেছে, সাবধান! কেহ ইহার কথা শুনিও না সে মহামিথ্যাবাদী।

আমি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, এই ব্যক্তি কে ? লোকেরা বলিল, আহ্বানকারী ব্যক্তি হইলেন—হাশেম বংশের একজন স্থপুরুষ যিনি নিজকে আল্লার প্রেরিত রস্ক বলিয়া থাকেন। আর দ্বিতীয় লোকটি তাঁহারই পিতৃব্য আবহুল-ও্য্যা—আবুলহ্ব।

এই ঘটনার পর দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হইয়াছে— বহু লোক মোসলমান হইয়াছে এবং মকা হইতে মোসলমানগণ সকলেই হিজরত করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। এই সময় আমরা আমাদের বস্তি "রাবাজা" হইতে কভিপয় লোক খেজুর ক্রয়ের জন্ম মদিনা যাত্রা করিলাম। মদিনার বাগ-বাগিচার নিকটবর্তী হইয়া আমরা বিশ্রাম করিবার এবং ময়লা কাপড় বদলাইবার জন্ম অবতরণ করিলাম। এই সময় এক চাদর পরিধানে আর এক চাদর গায়ে একজন লোক আমাদের নিকট আসিয়া সালাম করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কাফেলাটি কোথ হইতে আসিয়াছে, আর কোথায় যাইবে ? আমরা বলিলাম, রাবাজা হইতে আসিয়াছি মদিনায় যাইব। উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, খাত ক্রয়ের জন্ম যাইব।

কাফেলায় একজন মহিলাও ছিল, আর আমাদের সঙ্গে বিক্রির জন্ম একটি
লাল রঙ্গের উট ছিল। আগন্তক লোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, উটটি বিক্রি হইবে
কি ? আমরা বলিলাম, হাঁ—এই পরিমাণ থেজুরের বিনিময়ে বিক্রি হইবে।
লোকটি সেই মূল্য সম্পর্কে কোন রূপ কাটাকাটি না করিয়া উটের নাশারজ্জ্ব
ধরিলেন এবং উট লইয়া চলিয়া গেলেন। লোকটি উট লইয়া আমাদের দৃষ্টির
আড়াল হইতেই আমাদের তৈতক্ত হইল—উট ক্রেতা আমাদের পরিচিত নহেন, আর
মূল্য না লইয়া তাঁহাকে উট দিয়া দিলাম! আমাদের সঙ্গী মহিলাটি বলিল, চিন্তার
কোন কারণ নাই, লোকটি নুরানী চেহারার—তাঁহার মৃথমণ্ডল বেন পূর্ণিমা-চাঁদ।
এই লোক প্রতারক হইবেন না; উটের মূল্যের জন্ম আমি দায়ী থাকিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রথমে নিজ পরিচয় দিলেন যে, আমি তোমাদের বিশ্বমানবের প্রতি আলার প্রেরিত রস্থল। অতঃপর বলিলেন, এই নেও খেজুর; ইহা হইতে তোমরা দকলে পেট পুরিয়া খাও, অতঃপর তোমাদের প্রাপ্য উটের বিনিময় পূর্ণ ওজন করিয়া নেও। এই বিলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আমরা যথা সময় মদিনা নগরে গমন করিয়া মসজিদের নিকটে উপস্থিত ইইলাম। তথায় দেখি—সেই লোকটি মসজিদের মেম্বারে দাঁড়াইয়া জনমগুলীকে উপদেশ দিতেছেন। আমরা শেষের এই কথা কয়টি শুনিতে পাইয়াছিলাম— "হে লোক সকল। অভাবএন্ত কাঞ্চালদেরে দান কর, ইহা ভোমাদের পক্ষে বিশেষ কল্যাণজনক। স্মরণ রাখিও, উপরের তথা দাতার হাত নীচের তথা এহীতার হাত হইতে উত্তম। পিতা মাতা, ভাই ভগ্নি ও অক্যান্য স্বজনবর্গের প্রতিপালন করিবে।"

ইতিমধ্যেই মদিনার একজন মোদলমান উপস্থিত হইয়া আমাদের উপর এক মস্ত বড় অভিযোগ চাপাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রস্থলাল্লাহ। এই কাফেলার লোকদের গোষ্টির উপর পূর্ব আমলের একটি খুনের দাবী আমাদের রহিয়াছে। অন্ধকার যুগের রীতি ছিল, হত্যাকারী হইতে প্রতিশোধ লওয়া না হইলে তাহার গোষ্টি ও গোত্র হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইত।

রস্থলুল্লাহ (দঃ) সেই অভিযোগ নাকচ করিয়া দিয়া বলিলেন, পিতা পুত্রের অপরাধে বা পুত্র পিতার অপরাধে প্রতিশোধ গ্রহণের পাত্র হইবে না; (দ্র সম্পর্কীয়দের ত কোন কথাই নাই।)

নবীন্ধী মোপ্তফা ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের এইরূপ মহামুভবতা ও অমায়িক ব্যবহারেও আকৃষ্ট হইয়া তারেক ইবনে আবহুল্লাহ ও তাঁহার সঙ্গীদের স্থায় বহু লোক ইসলামের ছায়ায় স্থান গ্রহণ করিয়া ছিলেন। (উল্লেখিত সম্দ্যু ঘটনা বেদায়াহ, ৪৭০ × ৪৮৬ হইতে অনুদিত।)

#### त्यां जलमानत्व यां थीन मकाय श्रंथम रुक

আবুবকরের নেতৃত্বে হঙ্জ যাত্রা (৬২৬ পৃঃ)

অনেকের মতে নবম হিজরীর প্রথম দিকেই, কাহারও মতে আরও অনেক প্রেই হজ্জ ফরজ হওয়ার বিধান আসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু প্রের তি মোসলমানদের জন্ম মকায় হজ্জ করিতে যাওয়া সহজ-সাধ্য ছিল না, আর নবম হিজরীতে নবীজীর জন্ম হজ্জ সমাপনে কোন বিশেষ অস্থবিধা ছিল। অনেকের মতে হজ্জ ফরজ হওয়ার বিধান নবম হিজরীর সবর্বশেষ দিকে আসিয়াছে, কিন্তু সাধারণভাবে হজ্জ করার নিয়ম পূর্বে হইতে প্রচলিত ছিল, সেমতে নবী (দঃ) শুধু সাধারণ নিয়মায়ুসারে মোসলমান হাজীদের নেতৃত্ব দানে আব্বকর রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহর নেতৃত্বে নবম হিজরীর হজ্জ সমাপনে যাত্রা করিয়াছিল। এই হজ্জে নবীজী (দঃ) অংশ গ্রহণ করে নাই, কিন্তু মকান্থ মিনায় কোরবানী দেওয়ার জন্ম বিশটি উট নবী (দঃ) আব্বকর রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহর সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বেদায়াহ, ৪—৩৯

আমুষ্ঠানিকরূপে পরিচালিত ও নবীন্ধী (দঃ) কর্তৃক প্রেরিত হাজীকা<sup>কেলা</sup> স্বাধীন মকায় সবর্বপ্রথম ইহাই ছিল। অবশ্য অন্তম হিজরীর হজ্জ মওসুমের পুর্বেই রমজ্ঞান মাসে মকা বিজয় সম্পন্ন হইয়াছিল এবং ঐ বংসরও মোসলমান-মোশরেক সম্মিলিতভাবের হজ আদায় করা হইয়াছিল। তথন নবীজী (দ:) কর্তৃক মক্কার গভর্ণরব্ধপে আতাব-ইবনে-আসীদ (রা:) ছিলেন। পদাধিকার বলে তিনিই ঐ বংসর মোসলমান হাজীগণের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন ( যোরকানী, ৩—৯৪)।

কিন্তু ঐ বংসরের হজ্জ শুধু গতামুগতিক প্রথারূপের ছিল; উহার কোন ব্যবস্থাই নবীজী (দঃ) কর্তৃক আফুষ্ঠানিকরূপে পরিচালিত ছিল না--- যেরূপ ছিল নবম হিল্পরীতে আব্বকর রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনন্তর নেতৃত্বের হজ্জ।

অষ্টম হিজরী সনে মকা ও উহার পার্শ্বন্থ সমুদয় এলাকার বিজয় দ্বারা আল্লাহ ভায়ালা ইসলাম ও মোদলমানদের পূর্ণ শক্তি-সামর্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। ভাই এখন আল্লাহ ভায়ালার আর একটি বিশেষ আদেশ—

"কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাও যাবত না আল্লার দ্বীনে বাধা দানের শক্তি রহিত হইয়া যায় এবং সবর্ব আল্লার দ্বীনের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠিত হয়"।

এই আদেশ বাস্তবায়ন পরিকল্পনার কাব্সে বিশেষ তৎপরতার সহিত অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। সেমতে অস্টম হিজরীতে শক্তি-সামর্থ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই নবম হিজরী সনে উক্ত পরিকল্পনার কাজ ক্রতগতিতে চালানো হয়। নবম হিজরীর হক্ত পর্যাস্ত কাফেরদের জন্ম সাধারণ সুযোগ ভোগের অবকাশ ছিল। যথা—

- কাফেররাও মোসলমানদের সহিত একতে হজ্জ করিত।
- (২) হজ্জ করায় কাফেররা ভাহাদের গর্হিত নীতি যেমন, উলঙ্গ হইয়া তথ্যাফ করা পালন করিয়া যাইত।
- (৩) অনেক অনেক গোত্রের সহিত রস্থলুলাহ (দঃ) অনির্দিষ্টকাল বা নির্দিষ্টকালের জন্ম "যুদ্ধ নয় চুক্তি" সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা ইসলামের সম্মুখে নতি স্বীকার ছাড়াই সক্ব ত্র পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া যাইত।
- (৪) কাফেররা সমগ্র আরবে, এমনকি পবিত্র হরম-শরীফেও নির্বিবাদে বদবাস এবং স্বাধীনভাবে সব্ব তা বিচরণ করিয়া বেড়াইত।

ত এবং ৪ নম্বরের সুষোগ ইসলামের প্রাবল্য ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ক্ষতিকর ও আশক্ষার বস্ত ছিল। কারণ, পবিত্র হরম শরীফ ইসলাম-বিজোহীদের সম্প্রধান ঘাটি ছিল, অত এব তথা হইতে ইসলামজোহীদের নাম-নিশান চিরতরে সম্পূর্ণরূপে মৃছিয়া ফেলা একাস্ত কর্তব্য। আর সমগ্র আরবই ইসলামের কেন্দ্র ও রাজধানীরূপ; তথা হইতেও ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে ইসলামজোহীদের উচ্ছেদ প্রয়োজন। এই কর্তব্য ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ং আলাহ তায়ালার তরফ

হইতে এক বিরাট বলিষ্ঠ সুদীর্ঘ ঘোষণা পবিত্র কোরআনের ত্রিশটি আয়াতরূপে অবতীর্ণ হয়। উক্ত আয়াতসমূহের তেজস্বী সুর ও কঠোর ভাষার প্রভাব-প্রভাপই কাফের-মোশরেকদেরে ভীত সন্ত্রস্ত ও কম্পামান করিয়া তুলিতে এবং আভ্যস্তরীণ শত্রু মোনাফেক ও বাহিরের লোলুপ শক্তিগুলিকে চিরভরে নিরাশ ও নিস্তর্ক করিতে যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

"যে সব মোশরেকদের সহিত সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত রহিয়াছে ভাহাদের প্রতি আল্লাহ এবং আল্লার রস্থলের পক্ষ হইতে সমৃদয় চুক্তি বাতিলের সুম্পষ্ট ঘোষণা জারি করা হইতেছে। ( আর যাহাদের দঙ্গে কোন চুক্তি নাই তাহাদের প্রশ্নত আরও সুস্পষ্ট। উভয় শ্রেণীর কাফেরদের প্রতি চরমপত্র—) তোমরা এই দেশে আর শুধু চার মাস অবাধে চলাফেরার সুযোগ ভোগ করিতে পারিবে। (ইসলাম ক্যায়ের ধর্ম ; সুযোগ দিয়াছে। ইতিমধ্যে তোমরা হয় ইসলামের নিকট আত্ম-সমর্পণ নাহয় এই দেশ ত্যাগ কর।) তোমরা জানিয়ারাখ—তোমরা (আলার রস্কুলকে ভথা) আল্লাহকে হার মানাইতে भातिरव ना। **এवः नि**म्हय स्थालार कारकंत्रपाद अममिक कतिर्वन।

براء 8 سن الله ورسولة إلى الذينَ عَهَدتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ نَسِيْحُوا فِي الْأَرْضِ ا رُبَعَةَ ا شَهْرِ والعلموا انكم غير معجزي الله وَأَنَّ اللَّهُ مُعْدِرِي الْكُفِرِينَ -وَ اَذَانً مِينَ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ المرفي من المشركين ورسولة....

আলাহ এবং আলার রস্থলের পক্ষ হইতে মহান হজের দিনে সর্ব্বহৎ জনসমাবেশ সমক্ষে দৃঢ় কঠের ঘোষণা জারি করা হইতেছে যে—আলাহ এবং আলার রস্থল মোশরেকদের হইতে সম্পূর্ণ দায়মূক্ত। অবশ্য ঘাহাদের সঙ্গে নির্দারিত সীমিত সময়ের চুক্তি রহিয়াছে এবং তাহারা কোন প্রকারে চুক্তি ক্ষুর করে নাই তাহাদের জন্ম চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত স্থাোগ বহাল থাকিবে। এই কথাটি মাত্র ঐ শ্রেণীর জন্ম যাহাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়া অচিরেই আপনা আপনিই স্থাোগ রহিত হইয়া যাইবে। অন্য সব কাফের মোশরেকদের সম্পর্কে মোসলমান দিগকে কড়া নির্দেশ দিয়া দেওয়া হইল এই যে—

"কাফেরদের জন্ম প্রাদত্ত সুযোগের
চারটি মাস—যে সময় তাহাদেরে
আক্রমণ করা নিসিদ্ধ; এই চারিটি
মাস অভিক্রান্ত হইয়া যাওয়ার পরই
মোশরেকদেরে (এই দেশে) যথায়
পাও হত্যা কর, তাহাদেরে পাকড়াও
কর, তাহাদেরে ঘেরাও কর এবং
তাহাদেরে ঘায়েল করার প্রতিটি
সুযোগের তাকে লাগিয়া থাক। হাঁ—
যদি তাহারা কুফুরী-শেরেকী হইতে
প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং নামান্ত কায়েম
করে, এবং যাকাত দান করে তবে
তাহাদেরে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান কর।
(১০ পাঃ ছুরা তথবা)

فَاذَا انْسَلَمْ الْآشُهُ وَالْحَوْمِ الْحَوْمِ الْحَوْمِ الْحَوْمِ الْحَوْمِ الْحَوْمِ الْحَوْمِ الْحَوْمِ الْحَوْمُ وَالْمَشُومُ وَالْمَشُورُهُمْ وَالْحَمْرُوهُمْ وَالْحَمْرُولُهُمْ وَالْحَمْرُولُهُمْ وَالْحَمْرُولُهُمْ وَالْحَمْرُولُهُمْ وَالْتَوْا الزَّكُولُا اللَّهُ الْحَمْرُولُهُمْ وَالْتَوْا الزَّلُولُولُا اللَّهُ الْحَمْرُ وَالْتُوا الزَّكُولُا اللَّهُ اللَّهُ وَالْتُوا الزَّكُولُا اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّلْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْعُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْعُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْ

অনেকের মতে আব্বকর (রাঃ) যাত্রা করিয়া যাভয়ার পর এই তেজালো ঘোষণা ও চরমপত্তের আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয়। আর কাহারও মতে পূর্বেই অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং হয়ত মিনায় বৃহত্তম সমাবেশে ইহার ঘোষণার জন্ম নবীজী আব্বকর (রাঃ)কে বলিয়াও দিয়াছিলেন। কিন্তু আব্বকর (রাঃ) যাতা করিয়া যাওয়ার পর রাষ্ট্রিয় চুক্তি বাতিল ঘোষণার গুরুত্ব প্রদর্শনে আন্তর্জাতিক বিধি মোডাবেক রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত বিশেষ দৃতরূপে নবীজী (দঃ) নিজস্ব বাহন "আজব।" উদ্বীর উপর ছওয়ার করিয়া আলী (রাঃ)কে ঐ ঘোষণা আবৃত্তির জন্ম প্রেরণের শিদ্ধান্ত করিলেন। আল্লার ঘর—কা'বার নগরী মক্কাকে মূল কেন্দ্র করিয়া সমগ্র আরবকে ইসলামের কেন্দ্ররূপে গড়িয়া ভোলার বাস্তব পদক্ষেপে নবীন্ধী অগ্রসর হইলেন এবং পরিকল্পনা করিলেন যে—(১) আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কাফের-মোশরেকদের কোন সম্পর্ক নাই, সেই সম্পর্কের একমাত্র অধিকারী মোমেন-মোসলমানগণ---ইহা সুস্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। (২) আল্লার ঘর কা'বা শরীফকে অন্ধকার যুগের কৃষ্মী রীতি-নীতি হইতে পূর্ণ পাক-পবিত্র করা হইবে। (৩) মকার এলাকাকে এখন ইইতেই চিরতরে কাফের-মোশরেক হইতে মুক্ত রাখার স্বাবস্থা করা হইবে। (৪) সমগ্র আরবকে ঈমান-ইসলামের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্ররূপে রূপায়িত করার জন্ম তথা হইতে উহার বিরোধী সকলকে ধাপে ধাপে উচ্ছেদ করিতে হইবে; যেন ভিতরে থাকিয়া ইসলামের ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্র করিতে স্থোগ না পায়। এই চারিটি উদ্দেশ্যের

বাস্তবায়নে রস্থলুলাহ (দঃ) চারিটি নির্দেশ দিয়া উহার ঘোষণার জন্ম তাঁহার ব্যক্তিগত বিশেষ দৃতরূপে আলী (রাঃ)কে প্রেরণ করিলেন। ঘোষণা চারিটি এই—

(২) মোমেন ব্যতীত অন্ত কেহ বেহেশ্তে যাইতে পারিবে না। (২) কোন উল্লেখ্য কা'বা শরীফের ভঙ্যাফ বা প্রদক্ষিণ করিতে পারিবে না। (৩) এই বংসরের পরে আর কোন কাফের-মোশরেক হজ্জ করিতে পারিবে না। (৪) বিশেষ ঘোষণা পবিত্র কোরআন ১০ পারা ছুরা-ভওবা বা বরাআতের প্রথম আয়াত সমূহ— যাহাতে মোশরেকদের সহিত সম্পাদিত চুক্তি বাতিলের ঘোষণা এবং চার মাসের মধ্যে হরম শরীফ হইতে, বরং সমগ্র আরব হইতে মোশরেক-পৌতলিকদের দেশ ত্যাগ করার আদেশ ছিল। আরবের মোশরেকদেরে সত্রক করণও ছিল যে, ইসলাম গ্রহণ কর, নাহয় আরব দেশ ত্যাগ কর, অন্তথায় হত্যা, বন্দী বা ঘেরাও-এর সম্মুখীন হওয়ার তথা যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হও। (আছাহ ৪৪৫)

৩ নং আদেশটিও বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনের ঐ ছুরা তওবারই সুস্পষ্ট নির্দেশ আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

يَا يُهَا الَّذِينَ ا مَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسَ فَلَا يَقُرَ بُوا الْمَسْجِدَ

# الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

"হে মোমেনগণ। নিশ্চয় মোশরেকরা হইতেছে অপবিত্রই অপবিত্র, স্তুতরাং তাহার। যেন এই বংসর হজ্জের পরে আর হরম শরীফ-মসন্ধিদের নিকটেও আসিতে না পারে।"

এই চারিটি আদেশ লইয়া নবীজীর ব্যক্তিগত বাহন "আজ্বা" উদ্বীর উপর আরোহণ পূর্বক আলী (রা:) যাত্রা করিলেন। আবুবকর (রা:) মদিনা হইতে সত্তর মাইলেরও অধিক অভিক্রম করিয়া "আর্জ্জ" নামক জায়গায় পৌছিলে আলী (রা:) জত যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। আবুবকর (রা:) ফল্পরের নামায় আরম্ভ করার জক্ম দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় নবীজীর বাহন "আজ্বা" উদ্বীর আওয়ায় তিনি ঠাহর করিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, হয়ত আমার যাত্রার পরে নবীজীর হজ্জে আগমনের ইচ্ছা হইয়াছে, তাই তিনি আসিয়াছেন। অভংপর যখন আলী রাজিয়ালাছ তায়ালা আনহুর সাক্ষাৎ পাইলেন ভখন আবুবকর (রা:) তাঁহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাদা করিলেন, উপরস্থ হইয়া আসিয়াছেন, না অধীনস্থ ? আলী (রা:) উত্তর করিলেন, আপনার অধীনস্থ হইয়াই আসিয়াছি। রম্বল্লাহ (দ:) আমাকে পাঠাইয়াছেন সন্ধিচ্ক্তি বাতিলের ঘোষণা শুনাইবার জন্ম।

সেমতে আবৃবকর (রা:) এবং আলী (রা:) উভয়ে একত্রে চলিতে লাগিলেন।
হক্ষ পরিচালনার সম্পূর্ণ নেতৃত্ব আবৃবকর (রা:)ই প্রদান করিলেন; আলী (রা:)

১০ই জিলহজ্জ মিনার মধ্যে জামরা-আকাবার নিকটে জনমগুলীর বৃহত্তম সমাবেশের সন্মুখে দাঁড়াইয়া নবী (দঃ) প্রদত্ত ঘোষণাসমূহের প্রচার করিয়া যাইতে লাগিলেন। আলী রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহুর এই কার্য্যে তাঁহার সাহায্যার্থে অক্সদেরকেও ধেমন--আবৃহোরায়রা (রাঃ)কেও আবৃবকর (রাঃ) নিয়োগ করিয়াছিলেন (১ম খণ্ড ২৪৫ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

হচ্ছ সমাপনাস্তে আব্বকর (রাঃ) মদিনায় পৌছিয়া নিজ অন্তরের একটি ভীতি
দ্র করনার্থে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইয়া রস্তল্পাহ! আমার প্রতি কোন
অভিযোগে আলার আদেশ অবতীর্ণ হইয়াছিল কি ? নবী (দঃ) তত্তরে বিলয়াদিলেন, না—তবে আমি ভাল মনে করিয়াছিলাম যে, আন্তর্জাতিক সন্ধিচ্জি
বাতিলের ঘোষণাটা আমার ব্যক্তিগত নিজস লোক মারফত হউক (আছাহ, ৫৪৭)।
অর্থাৎ শুধু উক্ত নিয়ম অনুসরণে আলী (রাঃ)কে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

# হিজরী দশম বৎসর মোসলমানদের পরম আনন্দ ও ইসলামের ভরম গৌরবের বৎসর

ইসলামের প্রতি সম্ভাব্য ভ্রমকীসমূহ দ্মাইতে নবী ছাল্লাল্ছ আলাইহে অসাল্লামের অভিযান পূর্ণ সফলত। লাভ করিয়াছে। বহিবিশের সর্ববৃহৎ শক্তি রোমানরা নবম হিজরীতে মদিনার প্রতি তুই লক্ষ দৈতা লইয়া বৃহত্তম অভিযানের শুধু পরিকল্পনা করিয়াছিল; খবর পাভয়ার সঙ্গে সজে নবীজী (দঃ) চল্লিশ হাজার আত্মোৎস্বর্গকারী ভক্তবুন্দকে লইয়া দীর্ঘ ৩০০ মাইল পথ অভিক্রেম করতঃ রোমানদের নাকের উপর তবুক নামক এলাকায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় ক্যাপ্প করিয়া বিশ দিন অবস্থান করিলেন। শক্রদের মনোবল একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল; সীমাস্তে সমাবেশিত শক্র শৈশু সীমান্ত হইতে পশ্চাদপদ হইয়া গেল। মদিনা আক্রমণ করার সাধ তাহাদের চিরভরে মিটিয়া গেল, অধিকস্ত তাহাদের উপর এবং সমগ্র এলাকার উপর মোদলেম বাহিনীর পূর্ণ প্রভাব জগদল পাধররপে চাপিয়া গেল। এমনকি রোম সীমাস্তে আরবদের ষে সব দেশীয় রাজ্য দীর্ঘ দিন হইতে রোম সমাটের আশ্রিত ও অমুগত ছিল এবং যে সব গোতা রোম সমাটের পক্ষাবলম্বী ছিল সকলেই ইসলামী রাষ্ট্রের করতলে আসিয়া গেল, মোসলমানদের করদ রাজ্যে পরিণত হইয়া গেল। এইভাবে রোম সীমাস্ত পর্যান্ত সমস্ত এলাকাকে মদিনার শাসনে আনয়ন পূর্বক গোটা আরব উপদ্বীপের উপর ইসলামের কর্তৃত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তব্ক অভিযানে ষ্ক না করিয়া চরম বিজয় লাভে নবীজী মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নবীন্ধীর এই রাজনৈতিক চরম বিজয়ে আরবের মুমূর্য কুফুরী শক্তি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগে বাধ্য হইল। মকা ও উহার পাশ্ব বর্তী এলাকাসমূহের চরম বিজয়ে আরবে শেরেক ও কুফুরী শক্তির কোমর ভালিয়া গিয়াছিল; বহিশক্তির সাহায্যে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার যে ত্রাশা আরবের কাফের-মোশরেকদের ছিল তবুক অভিযানের ফলাফল উহা হইতেও তাহাদিগকে চিরতরে নিরাশ করিয়া দিল। এখন ইসলাম সত্য সত্যই বলিষ্ঠ ও বিজয়ী; ইসলামের বিজয়ধ্বনিতে সমগ্র বহিষিধ প্রকম্পিত এবং উহার জয়জয়কারে আরব উপদ্বীপের আকাশ-বাতাস মুখরিত; দীর্ঘ দশ বংসরের যুদ্দের সকল সীমান্তই এখন নীরব। ২০ বংসরকাল ধরিয়া চতুর্দিকে যেই আগুন দাউ-দাউ করিয়া জলিতেছিল ধীরে ধীরে তাহা নিভিয়া গিয়াছে। উহার ধুমজালের বাদল কাটিয়া গিয়া সমগ্র আরব উপদ্বীপের আকাশে ইসলামের পূর্ণিমা-চাঁদ উদিত হইয়াছে এবং সেই আলোকে আলোকিত হইয়াছে উহার চতুর্দিক। তাই বিদায় নিতে হইয়াছে কুফর ও শের্কের অন্ধকারকে। আকাশ হইতে আলো নামিয়া আদিলে ধরণীর জমাট-বাঁধা অন্ধকারকে নীরবে বিদায় লইতেই হয়।

এদিকে কপট মোনাফেক দলের পরিচালক আবতুল্লাহ-ইবনে উবাইও জাহান্নামে চলিয়া গিয়াছে; তাহার মৃত্যুতে ঘরের ইতুর মোনাফেক দলের অবস্থাও কাহিল হইয়া গিয়াছে— এইসব নবম হিজ্বীর অবস্থা।

ইনলামকে প্রতিষ্ঠিত করার পথ নবীজী (দঃ) স্থাম করিয়াছেন, ইনলামকে পালন করার বিধি-ব্যবস্থার জন্মীলন এবং শিক্ষাদানভ নবীজী (দঃ) পূর্ণ করিয়াছেন। নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি ফরজ-ভ্য়াজেব এবং হালাল-হারামের শিক্ষাদান ও কার্য্যে রূপায়ন হাতে-কলমে পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। এখন পূর্ণাঙ্গ ইসলামের তথ্ একটি স্তম্জ —একটি রোক্ন বা মহাফরজ যাহা মোসলমানের সারা জীবনে মাত্র একবার করিতে হয় তথা "হজ্জ" উহার অমুশীলন ও বাস্তব রূপায়ন অবিষ্টি রহিয়াছে। দশম হিজরীতে নবী (দঃ) মোসলমানগণকে সঙ্গে লইয়া এই হজ্জ্বত পালনের ইচ্ছা করিলেন। নবীজী (দঃ)কে দিবালোকে, স্পষ্টভাবে, প্রকাশ্যে, খোলা ময়দানে, মৃক্ত পরিবেশে মকায়, মিনায়, আরাফায়, মোযদালেফায় এবং এইসব এলাকার পথে পথে ধীর-স্থিররূপে লক্ষাধিক জনতাকে হজ্জের নিয়ম-কাম্মন কার্যাভঃ দেখাইতে হইবে। জাত নবীজীর নিরাপত্তার বাহ্যিক ব্যবস্থা জোরদার হওয়া একান্ত প্রযোজন নবম হিজরীর বিশেষ ঘোষণাবলীতে পূর্ণ ও মুন্দররূপে মিটিয়া গিয়াছে। সমগ্র হরম এলাকা হইতে কাক্ষের-মোশরেকদের প্রতিটি প্রাণীর উৎখাত সাধিত হইয়াছে, হরম এলাকায় কাক্ষের-মোশরেকদের পা রাখাও নির্বিজ্

হইয়াছে। হজ্জ উদযাপনে কাফের-মোশরেক একটি প্রাণীও নাই; তাহাদের হজ্জে অংশ গ্রহণ চিরতরে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নবীন্ধীর নিরাপত্তার এই বাহ্যিক সুব্যবস্থা সম্পন্ন করার প্রয়োজনও বহু কারণের একটি কারণ ছিল নবীন্ধীর হজ্জ উদযাপন দশম হিজ্জরী পর্যস্ত পিছাইয়া যাওয়ার।

হজ্জের সময় উপস্থিতির বহু পূর্বেই সর্বত্র প্রচার করা হইল, এই বংসর
নবীল্পী মোস্তফা (দঃ) হজ্জব্রত পালন করিতে যাইবেন। সর্বত্র এই প্রচারণায়
অগণিত জনসমুদ্রের চেউ মদিনাকে ঘিরিয়া ফেলিল। প্রায় দেড় লক্ষ লোকের
ভিড়ের মধ্যে চলিতে লাগিল নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের
"কাছওয়া" উপ্তি; পথে পথে আরও অনেক লোকই সামিল হইলেন কাফেলায়।
অত্যধিক ভিড় এবং পথে পথে সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে, এইরূপ অনেক কারণেই
সংখ্যা নির্দ্ধানকারীদের বর্ণনায় বিভিন্নতা; যাহা এইরূপ ক্ষেত্রে নিতান্তই স্বাভাবিক।

নয় দিন ভ্রমণ করিয়া নবী (দঃ) এই অগণিত মোসলমানগণ সহ মকায় পৌছিলেন।
আজ পবিত্র মকায় এক অভিনব দৃগ্য দেখা দিয়াছে। শুভ্র শ্বেতবর্ণের একখানা
চাদর গায়ে একখানা চাদর পরনে—নবীজী (দঃ) এবং ধনী দরীজ এমনকি ক্রীতদাস
পর্যন্ত এই একই পরিচ্ছদে প্রায় গুই কক্ষ ভক্তের জমাত। সকলেই নগ্ন পদ, নগ্ন মস্তক
এবং সকলের মূখে একই 'লাকবাইক' ধবি।

স্বাধিক আকর্ষণীয় বিষয় ছিল এই যে, এই মক্কার ভূমিতে যাঁহারা ছিলেন উপেক্ষিত উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত তাঁহারাই প্রায় ছই লক্ষ্ণ সংখ্যায় আজ মক্কাকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। পবিত্র কা'বার তওয়াফ ও ছাফা-মারওয়ার পরিক্রম ইত্যাদি অনুষ্ঠানে আজ তাঁহারাই। তাঁহাদের অত্যাচার উৎপীড়ণকারীদের নাম-নিশানও আজ মক্কার সমগ্র এলাকায় খুঁজিয়া পাওয়া সন্তব নহে। যেই দেশে নবীজীর কথা বলার অধিকার ছিল না, আজ সেই দেশের আকাশে-বাতাসে খংকারিত হইতেছে নবীজীর কত কত অভিভাষণ!

ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার পথ সুগম করিয়াছেন নবীজী (দঃ) এবং ইসলামকে পালন করারও সব নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছেন তিনি। অবশিষ্ট ছিল, শুধু কেবল এই মহান হজ্জব্রত; ইহাও উদযাপিত হইয়া চলিয়াছে মহাসমারোহে। মোসলমানদের এই অভূতপূর্বে মহাসমাবেশে চরম গৌরব ও পরম আনন্দম্থর রাজকীয় পরিবেশে নবীজী (দঃ) কর্তৃক হজ্জ উদযাপনের সাথে সাথে দ্বীন-ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করিল। এই মৃহুর্ত্তেই মোসলেম জাতির জন্ম চিরগৌরব ও মহাক্ষাংবাদ বহন করিয়া পবিত্র কোরআনের এই মহান আয়াভটি অবতীর্ণ স্কইল—

মহাসুসংবাদ বহন করিয়া পবিত্র কোরআনের এই মহান আয়াভটি অবতীর্ণ স্কইল—

তিনুক্তি বিশ্বিত বিশ্বিত কোরআনের এই মহান আয়াভটি অবতীর্ণ স্কইল—

তিনুক্তি বিশ্বিত বিশ্বিত কোরআনের এই মহান আয়াভটি অবতীর্ণ স্কইল—

তিনুক্তি বিশ্বিত বিশ্বিত বিশ্বিত কোরআনের এই মহান আয়াভটি অবতীর্ণ স্কির্কার্ত বিশ্বিত বিশ্

"আজ পূর্ণতা দান করিলাম তোমাদের জন্ম দ্বীন-ইসলামকে এবং আমার নেয়ামত বা বিশেষ দান—এই ইসলামকে পূর্ণ পরিণত করিলাম এবং ভোমাদের জন্ম জীবন-ব্যবস্থা ও ধর্মরূপে ইসলামকেই পছন্দ ও মনোনীত করিলাম।"

এই হজ্জ উপলক্ষে বিশ্ব-শান্তি ও বিশ্ব-কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব-মানবের প্রতি বিশ্ব-নবী মোন্তফা (দঃ) ৯ জিলহজ্জ আরাফার ময়দানে এবং ১০ জিলহজ্জ মিনার বিভিন্ন স্থানে যে সুদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন উহা শুধু মোসলেম জাতির জন্ম নয়, বিশ্ব-মানবের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্মই সর্কোত্তম রক্ষাক্রচ। দ্বিতীয় থণ্ডে বিদায় হজ্জ পরিচ্ছেদে আমরা ১৮ পৃষ্ঠাব্যাপী সেই মহা অভিভাষণের মূল বিবরণ ও অমুবাদ প্রদান করিয়াছি।

হজ্জের মৌলিক কার্য্যাবলী সমাপনান্তে ১০ জিলহজ্জ বিকালবেলা শয়তানকে কাঁকর মারার মহাসমাবেশে মানবজাতির শান্তিও নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার ঘোষণার গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ শেষ করিয়া নবীন্ধী মোল্ডফ। ছাল্লালান্ত আলাইহে অসাল্লাম জনতার দিকে মুখ করিলেন এবং "বিদায়"! "বিদায়"! বিলিয়া তাহাদের হইতে স্বীয় বিদায় গ্রহণ করিলেন। মূল তত্ত্ ও মর্ম্ম বৃঝিতে বাকি থাকিল না কাহারও; তাই সকলেই নবীন্ধীর এই সমারোহের হজ্জকে "বিদায় হজ্জ" নামে আখ্যায়িত করিল (দ্বিতীয় খণ্ড ৯১০ নং হাদীছ দ্রস্তব্য)।

# বিদায় হজ্জ হইতে মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন ঃ

বিদায় হজ্জ হইতে মদিনায় উপস্থিত হইবামাত্রই নবীজ্ঞী (দঃ) একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করিলেন। তাঁহার ভাষণটি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত ছিল, কিন্তু অত্যপ্ত সময়োপযোগী ছিল। মিনায় শেষ ভাষণ সমাপ্তে জনতাকে নবীজী (দঃ) স্বীয় বিদায়ের ইঙ্গিত দিয়া আদিয়াছেন, এখন আর এক ইঙ্গিতের বিশেষ প্রয়োজন যে, তাঁহার বিদায়ের পরে উত্মতের কাণ্ডাত্রী বা কর্ণধার কে হইবেন ? সেই বিশেষ প্রয়োজনই মিটাইয়াছেন নবীজ্ঞী (দঃ) তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত অভিভাষণে। তথ্ তাঁহার পরবর্তী কর্ণধারের ইঙ্গিতের উপরই ক্ষাস্ত হন নাই তিনি, বরং দীর্ঘ দিন পর্যাস্ত এই প্রয়োজনের স্থরাহা কল্পে পরস্পারা কভিপয় নামের ইঙ্গিতও দিয়াছেন এই ভাষণে। নবীজ্ঞী মোস্তফা (দঃ) স্বীয় স্নেহাস্পদ উত্মতকে এক ভাষণে নিজ বিদায়ের ইঙ্গিত দানে বিচলিত ক্রিয়া অপর ভাষণে কর্ণধার নির্দ্ধারণে আর্মপ্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের কর্তব্যের নির্দ্ধেশঙ দিয়াছেন।

নবীন্ধী (দ:) হল্প হইতে প্রত্যাবর্তনে মদিনায় পৌছিয়া সমবেত উদ্মতের সন্মুখে
মিস্বারে আরোহণ করিলেন এবং আলাহ তায়ালার প্রশংসা ও শোক্র আদার
করিয়া বলিলেন—

"হে লোক সকল। আবৃবকর কখনও আমার প্রতি কোন ত্রুটি করেন নাই; ভাহার এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি ভোমরা লক্ষ্য রাখিও"।

"হে লোক সকল। আব্বকর, ওমর, ওসমান, আলী, তাল্চা, যোবায়র, আবত্র রহমান-ইবনে-আউফ এবং যাঁহোরা প্রথমদিকে (— ইসলামের ত্র্নিনে ইসলাম গ্রহণ করিয়া) দেশ-থেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন— তাঁহাদের প্রতি আমার পূর্ণ সম্ভৃষ্টি রহিয়াছে। তোমরা তাঁহাদের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিও।

হে ভবিষ্যৎ বংশধরণণ! আমার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাদার মর্যাদা রক্ষা করিও আমার ছাহাবীগণের বেলায়—বিশেষতঃ ঘাঁহারা আমার শ্বন্তর (ষেমন—আব্বকর, ওমর) এবং ঘাঁহারা আমার দোল্ডদার (যেমন, উল্লেখিত গণামাক্তগণ)। তোমরা সতর্ক থাকিও—তোমাদের কাহারও যেন আল্লাহ তায়ালার নিকট অভিযুক্ত হইতেনা হয় আমার কোন একজন ছাহাবীর প্রতি অশোভনীয় আচরণের দায়ে।

হে লোক সকল। মোদলমানদের গ্রানী প্রচার হইতে বিরত থাকিও এবং তাহাদের মধ্যে যাহার মৃত্যু হয় তাহার প্রতি মন্তব্য করিও। (বেদায়াহ, ৪—২১৪)

# হিজরী একাদশ বৎসর

### নবীজীর মহাপ্রয়াণ এবং উম্মতের মহাশোক

নবীজী মোন্তফা ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাব, পরিচয় এবং জন্ম ইত্যাদি সম্পর্কে যেরূপ পূর্ববর্ত্তী আসমানী কেতাবে বিবরণ বর্ণিত ছিল তদ্রুপ তাঁহার তিরোধানেরও বিবরণ বর্ণিত ছিল। ঐ সব কেতাবের জ্ঞানীগণ তাহা সমাক অবগত ছিলেন। যেমন নিম্নে বর্ণিত হাদীছের ঘটনায় উহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে—

১৭১৮। ত্রাদীস্ত ঃ—(৬২৫ পৃঃ) জরীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইয়ামনবাসী ছই বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত আমি সাক্ষাৎ করিলাম—একজন যু-কালা, অপরজন যু-আম্র। তাঁহাদের সহিত আমি রস্থল্লাহ ছাল্লালাহ আলাইহে অসাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা করিলাম। ভাহা শ্রবণে যু-আম্র আমাকে বলিলেন, আপনার উদ্দেশ্য ব্যক্তির অবস্থা যদি প্রকৃতই এরূপ হইয়া থাকে যাহা আপনি বর্ণনা করিয়াছেন ভবে ইভিমধ্যেই তিন দিন পূর্বে তিনি ইহকাল ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর তাঁহারা উভয়ে আমার সঙ্গে মদিনা পানে যাত্রা করিলেন। আমরা জিন জন পথ চলিতে লাগিলাম; পথে একদল লোকের সহিত সাক্ষাং হইল—জাহারা মদিনা হইতে আসিয়াছে। তাহাদের নিকট মদিনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেই তাহারা বলিল, রম্পুলাহ ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লাম ইহকাল ত্যাগ করিয়ে গিয়াছেন, আবুবকর (রাঃ) ভাঁহার ধলীকা মনোনীত ইইয়াছেন, জনগণ

মুশৃঙ্খল রহিয়াছে। এতদশ্রবণে তাঁহারা উভয়ে আমাকে বলিলেন, এখন আমরা মদিনায় যাইতেছি না। আপনি আমাদের সম্পর্কে আবৃবকর (রাঃ)কে বলিবেন, আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, মদিনার পানে যাত্রা করিয়াছিলাম; (আশা ছিল, নবীজীর পদধূলি লাভ হইবে, কিন্তু ভাগ্যে তাহা জুটিবার নয়।) হয়ত অচিরেই আমরা ইনশা-আল্লাহ তায়ালা পুনঃ মদিনায় আদিতেছি। এই বলিয়া তাঁহারা ইয়ামনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আমি মদিনায় পৌছিয়া তাঁহাদের সমৃদয় কথাবার্তা আবৃবকর (রাঃ)কে জ্ঞাত করিলাম; তিনি অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশে বলিলেন, তাঁহাদেরকে সঙ্গে নিয়া আদিলে না কেন ?

অনেক দিন পর যু-আম্রের সহিত আমার পুনঃ সাক্ষাং হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, আমার প্রতি আপনার মস্ত বড় অনুগ্রহ রহিয়াছে; (আপনার মাধ্যমেই আমি ইসলাম লাভ করিতে পারিয়াছি।) তাই আপনাকে একটি স্কুসংবাদ শুনাই। আপনারা আরবজাতি (যাহারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—) যাবং আপনাদের এই রীতি বহাল থাকিবে যে, শাসনকর্তা একজনের পর অপরজনের বিনিয়োগ পরামর্শের মাধ্যমে হইবে তাবং আপনাদের মধ্যে মঙ্গদ অক্ষুল্ন থাকিবে। যান তরবারির সাহাযে; ক্ষমতা দখল করা হইবে তখন শাসনকর্তাগণ একনায়ক হইবেন; তাঁহাদের সম্ভণ্টি-অসম্ভণ্টি একনায়কগণের আয় নিজ মর্জির ভিত্তিতে হইবে।

ব্যাখ্যা—ইয়ামনের আলোচ্য ব্যক্তিদ্বয় এলাকার সমাজপতি ও জাতীয় প্রধান ছিলেন। ইয়ামনবাসী জরীর ইবনে আবহুল্লাহ (রাঃ) ছাহাবী মারফত উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের নিকট নবীজী (দঃ) ইসলামের আহ্বানে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই লিপি বাহকরপেই জরীর (রাঃ) তাঁহাদের সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মদিনার পানে যাত্রা করিলেন পথে থাকাকালীনই নবীজী (দঃ) ইহকাল ত্যাগ করেন। তাই তাঁহারা ছাহাবী হওয়ার সোভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই।

আলোচ্য ঘটনায় যে, যু-আম্র নামীয় ব্যক্তি মদিনা হইতে বহু দ্র ইয়ামনে থাকিয়া আলোচনার মাধ্যমে সর্ব্বশেষ পয়গম্বকে ঠাহর করিতে পারিলেন এবং ইহাও বলিতে পারিলেন যে, তিন দিন পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহা পূর্ববর্তী আসমানী কেতাবের জ্ঞানের মাধ্যমেই সম্ভব হইয়াছিল।

নবীজীকে ইহজগত ত্যাগের সঙ্কেত দানঃ

नवीकीत প্রতি ছুরা নছর অবতীর্ণ হইল যাহা বাহাত: সুসংবাদ বহনকারী ছিল— وَدَا جَاءَ ذَمُو اللَّهِ وَالْقَلَمِ - وَرَأُ يُتَ النَّاسَ يَدُ خَاوُ نَ فَي دَيْنِ

اللَّهُ اَ فُوا جًا - نَسَبِّمُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَا سَتَغُفُرُهُ إِنَّهُ كَانَ تُوا بًا -

অর্থ—আল্লার সাহায্য পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছে, মকা জয় হইয়া গিয়াছে এবং দলে দলে লাকদের আল্লার দ্বীনে দীক্ষা আপনি স্বচক্ষে দেখিয়া নিয়াছেন, অতএব ( এখন ) স্বীয় প্রত্ব পবিত্রতা ঘোষণার যপনা ও তাঁহার প্রশংসায় লিপ্ত থাকুন এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকুন; নিশ্চয় ভিনি হইলেন অভিশয় ক্ষমাশীল, নেক দৃষ্টি দানকারী।

এতদ্বিন্ন এই দশম হিজরী সনেই হ্যরত (দঃ) বিদায় হজ্জ সমাপন করেন এবং আ'রফার ময়দানে স্থুসংবাদ বহুনকারী এই আয়াত নাজেল হয়—

اَلْبَوْمَ اَكُمْلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَا ثَمَمْتُ عَلَيْكُمْ فِعُمَتِي وَرَضِيْتُ الْبَوْمَ اكْمُلْتُمْ دِيْنًا م

অর্থ— (ইসলামের অবনিষ্ট রোক্ন্—হজ্জকে স্বয়ং আপনার দারা এবং আপনার সম্মুথে লক্ষাধিক সংখ্যক মোসলমান দারা বিনা বাধায় পূর্ণ শান-শৌকভের সহিত সম্পন্ন করাইয়া) আজিকার দিনে আমি তোমাদের (মোসলেম জমাতের) জন্ম তোমাদের দীন (ইসলাম)কে (আরকান-আহকামের দিক দিয়া এবং শক্তির বিকাশের দিক দিয়া) সম্পূর্ণতায় পৌহাইয়া দিলাম এবং (এইরপে) আমার নেয়ামতকে তোমাদের উপর পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং ডোমাদের জন্ম একমাত্র ইসলামকেই দীন রূপে পছন্দ করিয়া নিয়াছি। (ছুরা মায়েদাছ—৬ পাঃ ৫ কঃ)

এই ছুরা নছর এবং উক্ত আয়াত বস্ততঃ হযরত রমুলুল্লাহ ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লামের পক্ষে ইহজগত ত্যাগ সম্পর্কে একটি সঙ্কেত ধ্বনি ছিল। কারণ, ইহজগতে হযরতের আবির্ভাব দ্বীন-ইসলাম প্রচারের জন্মই ছিল। উহা যথন সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং এই পর্য্যায়ে পৌছিয়া গিয়াছে যে, চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে লোকজন স্বেচ্ছায় ইসলামে দীক্ষা নিতেছে, এমতাবস্থায় এই কষ্ট-ক্লিষ্টের জগতে অবস্থানের আবশ্যক হযরতের জন্ম থাকে নাই, তাই তাঁহাকে ইহা ত্যাগের প্রস্তুতি করা চাই। যেমন রাজদ্ত তাঁহার কার্য্যশেষে তাঁহাকে আপন দেশে যথানীত্র ফিরিয়া যাইতে হয়। নবীজীও ব্ঝিতে পারিয়া ছিলেন, তাঁহার কাজ যথন ফুরাইয়াছে তখন শীত্রই তাঁহাকে এই ধরাধাম হইতে চলিয়া যাইতে হইবে।

ছুরা নছরের এই ভাৎপর্য্য হ্যরত রস্থলুল্লাহ (দঃ) অমুধাবন করিতে পারিয়াই ডিনি এই ছুরার শেষ অংশের আদেশগুলি পালনে তৎপর হইয়া উঠিলেন। উঠা-বসায়, চলা-ফেরায় তাঁহার মূথে শুনা যাইত (ছীরতে মোস্তফা ৩—১৯১)—

اللَّهُمْ رَبُّنَا وَبِعَهُدِكَ اللَّهُمَّ اغْفُرُلِي وَتَبْ عَلَى إِنَّكَ انْتَ اللَّهُمَّ اغْفُرُلِي وَتَبْ عَلَى إِنَّكَ انْتَ اللَّهُمَّ اغْفُرُلِي وَتَبْ عَلَى إِنَّكَ انْتَ اللَّهُمَّ الْمُعْرَافِي وَتَبْ عَلَى اللَّهُمَّ الْمُعْرَافِي وَتَبْ عَلَى اللَّهُمَّ الْمُعْرَافِي وَتَبْ عَلَى اللَّهُمْ الْمُعْرَافِي وَتُعْرَافِي وَتُبْ عَلَى اللَّهُمْ الْمُعْرَافِي وَتُعْرَافِي وَتُبْ عَلَى اللَّهُمْ الْمُعْرَافِي وَتُعْرَافِي وَتُعْرَافِي وَتُعْرَافِي وَتُعْرَافِي اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَلَيْكُ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّالَّذُولُ وَاللَّهُمْ وَاللّلَالَةُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ واللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللّلَالَّالِمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَالْتُلْمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُواللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللّ

سَبْحَانَ اللّٰهِ وَبِهَمْدِة اَسْتَغَفْرِ اللّٰهَ وَاتُوْبُ اِلَيْهِ - ١٩٥٠ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِهَمْدِكَ آسَتَغْفِركَ وَآتُوبُ اِلَيْكَ - ١٩٥٠

বিশিষ্ট ছাহাবীগণও ঐ তাৎপর্য্য ব্ঝিতে পারিয়াছিলেন।

১৭১৯। হাদীছঃ— (৭৪০ পৃ:) আবত্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (খলীফাডুল-মোছলেমীন) ওমর (রাঃ) তাঁহার দরবারে (বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে, এমনকি) বদরের জেহাদে অংশ গ্রহণকারী বড় বড় ছাহাবীদের সঙ্গে আমাকে স্থান দিয়া থাকিতেন। ইহাতে কোন কোন লোক মনে মনে অসম্ভই হইলেন, এমনকি ওমর রাজিয়াল্লাছ তায়ালা আনহকে তাঁহারা বলিলেন, এই কল্ল বয়ক যুবককে কেন আমাদের সঙ্গে স্থান দিয়া থাকেন? তাহার বয়সের সম্ভান-সম্ভতি আমাদের রহিয়াছে। ওমর (রাঃ) তাঁহাদিগকে বলিলেন, সে বে কোন্ শ্রেণীর লোক তাহা ত আপনারাও জ্ঞাত আছেন।

অতঃপর একদা ওমর (রাঃ) বিশেষভাবে আবহুলাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে দরবারে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে অক্যাক্সদের সঙ্গে বসাইলেন। ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম যে, ওমর (রাঃ) (আমার ছারা) দরবারের লোকগণকে কোন একটা কিছু দেখাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

ওমর (রা:) দরবারের সকলকে বলিলেন, "ইজাজাআ-নাছরুল্লাতে অল্ফাত ত্ত"—
ছুবার তাংপর্য্য সম্পর্কে আপনারা কি বলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ চুপ
রহিলেন; আর কেহ কেহ বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সাহায্য এবং
মকা-বিজয় লাভ হওয়ায় (শোকরিয়া স্বরূপ) আমাদিগকে আল্লার প্রশংসা করিতে
এবং তাঁহার দরবারে ক্ষমাপ্রাধীরূপে নম্ম হইয়া থাকিতে আদেশ করা হইয়াছে।

ইবনে আব্বাস বঙ্গেন, ওমর (রা:) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ইবনে আব্বাস। তুমিও কি এইরপই বুঝিয়া থাক । আমি বলিলাম, না। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তবে তুমি কি বল । আমি বলিলাম, এই ছুরায় হযরত রম্মূলাহ ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লামকে ইহজগত ত্যাগের কথা জ্ঞাত করা হইয়াছিল যে—আলার সাহায্যে মক্কা পর্যাস্ত জয় হইয়া গিয়াছে এবং চতুর্দিকের লোকজন দলে দলে ইসলামে দীক্ষা লাভ করিতেছে; ইহা আপনার ইহজগত ত্যাগ নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শন; অতএব এখন বিশেষভাবে "তছবীও"—প্রভুর পবিক্রতা যপনায়, "তাহমীদ"—প্রভুর প্রশংসা যপনায় এবং তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনায় লিপ্ত থাকুন। ওমর (রা:) বলিলেন, আমিও এই ছুরার তাৎপর্য্য উহাই বুঝি যাহা তুমি বলিয়াছ।

ব্যাখ্যা—ছুরা "নছর" কাহারও মতে বিদায় হজ্জের মধ্যে নাজেল হইয়াছিল এবং কাহারও মতে বিদায় হজ্জের পূর্বেব নাজেল হইয়াছিল। হযরত (দঃ) বিদায় হজ্জের পূর্বেই ইহজগত ত্যাগ আসন্ন বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। রমজান মাসে জিব্রায়ীল ফেরেশতা হযরতের সঙ্গে কোরআন শরীফ একবার খতম করিতেন, দশম হিজরীর রমজান মাসে তুইবার খতম করিলেন। হযরত (দঃ) ইহা দারাও আঁচ করিতে পারিলেন যে, এই রমজান তাঁহার জীবনের শেষ রমজান—সম্মুখে ১৭০০ নং হাদীছে এই তথ্য স্পান্ত উল্লেখ আছে। বোধহয় সেই জক্মই তিনি এই রমজানে দশ দিনের স্থলে কুড়ি দিনের এ'তেকাফ করিয়া ছিলেন।

১৭২০। ত্রাদীছ ৪— (৭৪৮ পৃঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, জিব্রায়ীল ফেরেশতা নবী (দঃ)-এর সঙ্গে প্রতি রমজানে একবার কোরআন শরীফ দওর্ করিতেন। যেই বৎসর (তথা যেই রমজানের পরে) হযরত (দঃ) ইহজ্বগত ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন সেই বৎসর (তথা সেই রমজানে) ছই বার দওর্ করিয়াছিলেন এবং হযরত (দঃ) প্রতি বৎসর দশ দিনের এ'তেকাফ করিয়া থাকিতেন। যেই বৎসর তিনি ইহজ্বগত ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন সেই বৎসর বিশ দিন এ'তেকাফ করিয়াছিলেন।

মোছলেম শরীফে আছে – হ্যরত (দঃ) বিদায় হজ্জে বলিয়াছেন আমাকে দেখিয়া তোমরা হজ্জের নিয়মাবলী শিথিয়া রাখ; হ্যত তোমাদের সঙ্গে হজ্জ করার সুযোগ পুনরায় আর আমি পাইব না।

# বিদায়ের সঙ্কেত প্রাপ্তে নবীজীর অবস্থা ঃ

স্বদেশে স্বজনগণের নিকটে ফিরিয়া যাওয়ার সময় উপস্থিত হইলে প্রবাসী যেমন তাড়াতাড়ি করিয়া প্রবাসের সমস্ত কাজকর্ম ও ঝঞ্চাট মিটাইয়া, দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য শেষ করিয়া আনন্দ ও উৎমুক্যের সহিত নিজের যাত্রার আয়োজন করিতে থাকে, প্রবাসের প্রতি বিমনা হইয়া পড়ে। ইহজগত ত্যাগের সক্ষেত প্রাপ্তে হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর নবীজী (দঃ) যেন তক্রেপ পৃথিবীর সমস্ত কাজকাম সারিয়া লইবার জন্ম ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাহার সকল কার্য্যে এবং সকল চিন্তায় ও ভাবধারায় একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল। ওপার হইতে আগত ব্যক্তি যেমন বেলা-শেষে নদীর কৃলে দ ডাইয়া পরপারের দিকে তাঁকায়; নবীজী মোস্তফা (দঃ)ও বেন পরপারের আকর্ষণে এই পার হইতে বিমনা হইয়া ওপারের প্রতি তাঁকাইতে লাগিলেন। এমনকি তিনি কোন ভাষণ দিলে শ্রোতাদের অমুভ্তিতে ও দৃষ্টিতে তাঁহার ঐ ভাব দিবালোকের স্থায় ফুটিয়া উঠিত। যেমন এক হাদীত্বে আছে—

এর্বাব্ধ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্ছ আলাইহে অসালাম নামাষ শেষে আমাদের প্রতি মুখ করিয়া উপদেশমূলক বক্তব্য রাখিলেন যাহা অত্যধিক মর্মান্সামী ছিল। সেই বক্তব্য প্রবনে সকলেরই চোথ অঞ্চ বহাইতে লাগিল এবং অস্তর কাঁপিতে লাগিল। একজন ছাহাবী ঐ অবস্থায় আরজ করিলেন, ইয়া রস্মূল্লাহ। আপনার এই ওয়াজ বিদায়কালীন ওয়াজের ফায় মনে হয়; অতএব আপনি আমাদেরে শেষ উপদেশ দিয়া যান। নবীজ্ঞী (দঃ) ঐ ছাহাবীর কথা খণ্ডন না করিয়া উত্তরদানে বলিলেন; ভোমাদের প্রতি আমার শেষ উপদেশ—

"সর্বাদা আল্লার ভয়-ভক্তি অবলম্বন করিয়া থাকিবে। আর মুর্ববি ও উপরস্থের কথা মানিয়া ও গ্রহণ করিয়া চলিবে যদিও সে নিম্নমানের হয়। আমার পরে যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহারা অনেক বিভেদ দেখিতে পাইবে; সে ক্ষেত্রে ভোমরা আমার ছুন্নত এবং সত্যের ধারক ও বাহক—আমার থলীফাদের ছুন্নতের উপর দৃঢ়পদ থাকিবে, উহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিবে, উহাকে শক্তভাবে দাত দ্বারা কামড় দিয়া ধরিয়া রাখিবে। ঐ ছুন্নত ছাড়া যত প্রকার গর্হিত ভরিকা হইবে সব হইতে স্বয়ান্ত দ্রে সরিয়া থাকিবে। ঐরূপ গর্হিত ভরিকাকেই "বেদ্মাং" বলা হয় এবং সব রক্ষ বেদ্মাংই ভ্রষ্টতা। (মেশকাত শরীফ ৩০)

বিদায় হজ্জ সমাপনাস্তে মদিনার নিকটবর্তী "গাদীরে-খোম" নামক স্থানে নবীজী (দঃ) অবস্থান করিয়া তথায়ও ভাষণ দিয়া ছিলেন; সেই ভাষণেত সুস্পইরূপে নবীজী (দঃ) বিদায়ের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। মোসলেম শরীফের হাদীছে উক্ত ভাষণের উল্লেখ রহিয়াছে যে, আল্লাহ ভায়ালার প্রশংসা বর্ণনার পর নবীজী (দঃ) বলিলেন—

হে লোক সকল। আমি মানুষই
বটে; অচিরেই হয়ত আমার প্রভুব
দৃত আমাকে নিয়া যাওয়ার জন্ম উপস্থিত
হইবেন; আমিও অবিলম্বে তাঁহার ডাকে
সারা দিব। আমি অভি মহান ছইটি
জিনিষ তোমাদের মধ্যে রাধিয়া
যাইতেছি। প্রথমটি হইল—আল্লার
কেতাব যাহার মধ্যে হেদায়েত (তথা
সঠিক পথ প্রদর্শন) এবং নৃর (ভথা
ঐ পথের আলো) রহিয়াছে। অভএব
তোমরা আলার কেতাবকে ধরিয়া
থাকিবে, উহাকে আঁকড়াইয়া থাকিবে।
বিতীয়টি হইল আমার পরিজন;

اَ لاَ اَ يَهَا النَّاسُ اِ نَّهَا اَ نَا بَشَرُّ يُوْسُولُ رَبِّيْ يَوْسُولُ رَبِّيْ يَوْسُولُ رَبِّيْ يَوْسُولُ رَبِّيْ يَوْسُولُ رَبِّيْ يَوْسُولُ رَبِّيْ يَوْسُولُ رَبِّيْ يَاكُمُ التَّقَلَيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

( তাহাদের হইতে দ্বীনের সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করিবে।) তাহাদের সম্পর্কে তোমাদিগকে আল্লার ভয় শ্বরণ করাইয়া ধাইতেছি। ( আছাহ, ৫৩৯) এইভাবে যতই দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল নবীন্ধী মোস্তফা ছালালাছ আলাইছে অসাল্লাম ততই পরপারের দিকে ক্রত আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং ইহজীবন হইতে বিদায়ী কার্য্যকলাপ ব্যস্তভার সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

ওহোদ-পর্বতের পাদদেশে ভয়াবহ যুদ্ধ-ময়দানে যাঁহারা কঠোর পরীক্ষায় নবীজীর চরণপ্রান্তে দাঁড়াইয়া দ্বীন-ইসলামের সেবায় আত্মবলিদান করিয়াছিলেন—বিদায়ের বেলায় নবীজী (দঃ) তাঁহাদেরকে বিশেষভাবে স্মরণ করিলেন। এমনি (অনেকের মতে) এই দময়ে একদা তিনি ওহোদপ্রান্তে যথায় শহীদানগণ চিরনিন্দায় শুইয়া আছেন তথায় উপস্থিত হইলেন এবং শহীদানের সমাধি-কেনারায় দাঁড়াইয়া তাঁহাদের জয়্ম প্রাণ ভরিয়া দোয়া করিলেন। ঘটনার বর্ণনাকারী যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা বলিয়াছেন—নবীজী যেন মৃত, জীবিত সকল হইতে বিদায় লইতেছিলেন (৫৭৮ পঃ)। নবীজীর পীড়ার সচনা ঃ

দশম হিজরীর সর্ববেশেষ মাস জিলহজ্জ মাসে হয়গ্রত (দঃ) বিদায় হজ্জ সমাপন করিয়া মাসের অল্ল কয়েক দিন বাকি থাকিতে মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—তথন তিনি সম্পূর্ণ স্কস্থ। পরবর্ত্তী মহরমের চাঁদ হইতে একাদশ হিজরী বংসর আরম্ভ

হইল। পূর্ণ মহরম মাসও হ্যরত (দঃ) সুস্থ ছিলেন।

একাদশ হিজরীর দিতীয় মাস—ছফর মাসের শেষ দিকে একদা রাত্রিবেলা হযরত নবী (দঃ) স্বীয় খাদেম আবু মোয়াইহাবাছকে নিজা হইতে উঠাইলেন এবং বলিজেন, "বাকী"—(মদিনার) কবরস্থানে যাইয়া তথাকার সমাহিতদের জন্ম দোয়ায়ে-মাগফেরাত করার জন্ম আমি আদিষ্ট হইয়াছি। সেমতে হযরত (দঃ) তথায় গেলেন এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর হঠাৎ হযরত (দঃ) অসুস্থ হইয়া পড়িলেন—তাঁহার মাথা ব্যাধা ও জব আরম্ভ হইল। এই রাত্রটি ২৯ ছফর মঙ্গলবার দিবাগত—তাঁহার মাথা ব্যাধা ও জব আরম্ভ হইল। এই রাত্রটি ২৯ ছফর মঙ্গলবার দিবাগত—ত ছফর ব্ধবারের রাত্র ছিল।\*

<sup>\*</sup> তথাৎ চকর মাসের মাত্র এক রাত্র বাকি রহিয়াছে এই সময় তথা ছকর মাসের শেষ রাত্রে হয়রত দ:) রোগার্জান্ত হইয়াছিলেন। এই রাত্রটি বুধবার গণ্য, কারণ ইদলামী হিদাবে রাত্র উভার পরবর্ত্তী দিনের বলিয়া গণ্য হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত "আথেরী চাছার সোধা", তথা ছফর মাদের শেষ বুধবারের বৈশিষ্টোর স্ত্রে ইছাই য়ে, এই বুধবারেই হয়রতের অস্তিম রোগ হইয়াছিল। রোগার্জান্তির বার ত বুধবার ছিল, কিন্ত উছা কোন তারিথ ছিল তাহা সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। ছফর মাদের শেষ রাত্র হওয়া সম্পর্কেও একটি মত, আছে (মজমুয়া ফতওয়া মাও: আবহল ছাই ২—২০৯ দ্রেইবা)। আমরা এই মত,কে অগ্রগণ্য ধরিয়াছি। কারণ, এই বুধবার ৩০ তারিথ হইলেই শেষ নিঃখাস ত্যাগের দিন সোমবার রবিউল-আউয়ালের ১২ তারিথ হইতে পারে বাহা অতি প্রসিদ্ধ। এ সম্পর্কে একটি জটিল প্রশ্ন আছে উহার মীমাংদা শেষ নিঃখাস ত্যাগের দিন সোমবার রবিউল-আউয়ালের ১২ তারিথ হইতে পারে বাহা অতি প্রসিদ্ধ। এ সম্পর্কে একটি জটিল প্রশ্ন আছে উহার মীমাংদা শেষ

রোগের প্রথম প্রকাশ ঃ

"জান্নাতৃল-বাকী" গোরস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া নবীজী (দঃ) পীড়া অনুভব করিতে লাগিয়াছেন। ইতিমধ্যে আয়েশা রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহার গৃহে আসিয়া নবীজী (দঃ) শুনিতে পাইলেন—আয়েশা (রাঃ) মাথা-ব্যাথায় কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছেন—উঃ! মাথা গেল! তখন নবীজী (দঃ) বিবি আয়েশার সহিত কৌতৃক করিয়া বলিলেন, তোমার ত্রাসের কি কারণ! আমার সম্মুথে তোমার মৃত্যু হইলে ত তোমার বড় সৌভাগ্য। আমার হাতে তোমার কাফন-দাফন ইত্যাদি সমুদ্য ব্যবস্থা সম্পন্ন হইবে এবং আমি তোমার জানাযা পড়াইয়া তোমাকে কবরে শোয়াইয়া দিব— এর চেয়ে শুভাদৃষ্ট আর কি হইতে পারে! আয়েশা (রাঃ) তছত্তরে রাগতঃ স্বরে ঠেস মারিয়া বলিলেন, মনে হয় আপনার কামনা—আমি মরিয়া যাই, আর আপনি একজন নতৃন বিবি আনিয়া আমারই ঘরে নৃতন সংসার পাতেন! এই সময় নবী (দঃ) বিবি আয়েশার এই স্নিন্ধ বিজেপ স্মিত হাস্থে উপভোগ করিয়া নিজের অসুস্থতার কথা প্রকাশ পূর্বক বলিলেন, তোমার মাথা কি গেল । বরং আমার মাথা গেল! (বেদায়াহ, ৪—২২৪)। নিমে বর্ণিত হাদীছে এই তথ্যেরই উল্লেখ রহিয়াছে।

১৭২১। তাদীছ ঃ—(৮৪৬ পৃ:) আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি মাধা ব্যথায় অন্তির হইয়া বলিতে লাগিলাম, হায় মাথা। আমার হায়-হুতাশ শুনিয়া রম্মুলাহ (দ:) বলিলেন, তোমার চিন্তা কি ? আমি জীবিত থাকাবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হইয়াই যায় ভবে আমি তোমার জন্য আলাহ তায়ালার নিকট মাগফেরাত কামনা করিব এবং দোয়া করিব।

আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, হায়। আমার পোড়া কপাল। মনে হয় আপনি আমার মৃত্যু কামনা করেন। তাহা হইলে ত সেই দিনেরই শেষ ভাগে (আমারই গৃহে) অক্ত স্ত্রীর সঙ্গে আপনি রাত্রি যাপন করিতে কুন্তিত হইবেন না।

#### तवोकोव खिष्ठम वान :

নবীজী ছাল্লাল্লান্ত আলাইতে অসাল্লামের অন্তিম রোগের আরম্ভ ছিল মাথা-ব্যথা; অচিরেই ইহার সহিত ভীষণ জ্বংও মিলিত হয়। আবহুল্লাহ ইবনে মস্টদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইলাম;

বন্ধনীর মধাবতী বিষয়গুলি মেশকাত শরীফ ৫৪৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ৷

তখন নবীজী ভীষণ জরে আক্রান্ত। আমি তাঁহার গায়ে হাত রাথিয়া বলিলাম আপনার জর ত অতিমাত্রায়। নবীজী বলিলেন, হাঁ তোমাদের সাধারণ ক্রেক্ট ত্ইজনের সমপরিমাণ জর আমার আসে। আমি আরজ করিলাম, ইহা কি এই কারণে যে, আপনার ছওয়াব ও দ্বিগুণ ? নবী (দঃ) বলিলেন, হাঁ তিনি শপথ করিয়া আরও বলিলেন, যে কোন মোসলমানের পীড়া বা অন্ত কোন কই হইলে তাহার গোনাহ তাহার হইতে এইরপে ঝরিয়া যায় যেরপে গাছের শুক্ত পাতা গাছ হইতে ঝরিয়া যায় (বেদায়াহ, ৪—২৩৭)।

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ( ঐ সময় ) নবী ছাল্লালান্ত আলাইহে অসাল্লামের গায়ে কম্বল দেওয়া ছিল। জ্বর এরূপ ভীষণ ছিল যে, ঐ কম্বলের উপরে হাত রাখিলে জ্বের তাপ অনুভূত হইত। (যোরকানী, ৮—২০৯)

#### নিবীজীৱ শেষ অবস্থান ঃ

রোগ অবস্থায়ও নবীজী (দঃ) তাঁহার ছায় নীতি ও আদর্শের উপর দৃঢ় ছিলেন।
অমুস্থতা সত্ত্বেও তিনি বিবিগণের জন্ম নির্দ্ধারিত তারিখে এক এক বিবির গৃহে অবস্থান
করিয়া যাইতে ছিলেন। অবশেষে যখন পীড়ার যাতনা বাড়িয়া গেল এবং এই ব্যবস্থা
চালাইয়া যাওয়ার অক্ষমতা ঘনাইয়া আসিল তখন আয়েশা রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা
আনহার গৃহের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ জন্মিল। এই গৃহই সর্কাধিক ওহী
অবতরণের ক্ষেত্র ছিল, এই গৃহই বিধাতা কর্তৃক তাঁহার শেষ শয্যার স্থানরূপে নির্দ্ধারিত
ছিল। এই গৃহে আসিবার দিন ছিল সোমবার দিন; সোমবার দিনের পুর্বে ইইতেই
নবীজী (দঃ) এই গৃহের প্রতি সীয় আকর্ষণ ও অপেক্ষা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।
নিয়ে বর্ণিত হাদীতে এই তথ্যের বিবরণ রহিয়াছে—

১৭২২। হাদীছ ঃ—(৬৪০ গৃঃ) আয়েশ। (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হয়রত রম্পুলাহ (দঃ) মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর প্রতিদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতেন, আগামীকল্য আমি কোন স্ত্রীর গৃহে থাকিব ? এই জিজ্ঞাসা দারা তিনি আয়েশা রাজিয়ালাহ তায়ালা আনহার গৃহে থাকিবার দিনের প্রতি অপেক্ষা প্রকাশ করিতেছিলেন। অফাক্য বিবিগণ (ইহা ব্বিতে পারিয়া তাঁহারা) সম্ভইচিতে নবীজীকে যাহার গৃহে ইচ্ছা অবস্থান করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সেমতে হয়রত (দঃ) আয়েশার গৃহে অবস্থান করিলেন, এমনকি এই গৃহেই শেষ নিঃখাস ভাগে করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ— সোমবার দিন আয়েশা রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহার গৃহে অবস্থানের দিন; এই দিন হযরত (দঃ) আয়েশার গৃহে আসিয়া তথাই অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অস্কুস্থ অবস্থায় এই গৃহেই পরবর্ত্তী সোমবারে ইহজগত ত্যাগ করিয়াছিলেন।

এই সময় একদা হয়রত (দঃ) বলিলেন, আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, আবুবকর ও তাহার পুরকে ডাকিয়া আনিয়া ( আবুবকরকে আমার স্থলাভিসিক্ত রূপে ) মনোনীত করিয়া দেই, যেন অন্ত কাহারও কিছু বলার বা আশা করার অবকাশ না থাকে, কিন্তু পরে ভাবিলাম, ( আমার স্থলাভিসিক্ত হওয়ার মনোনয়ন) একমাত্র আবৃবকর ছাড়া অক্ত কাহারও জন্য আল্লাহ ভায়ালাও হইতে দিবেন না, মোসলমানগণও গ্রহণ করিবে না। প্রকালীন জিনেকগাকে অগ্রগণ্যতা দান ঃ

নবীগণের কর্ত্তব্য পূর্ণ হওয়ার পর জাঁহাদের সম্মানার্থে মৃত্যুর পূর্ব্বে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে তাঁহাদিগকে এথ তিয়ার দেওয়া হইত যে, ইচ্ছা করিলে ছনিয়ার দীর্ঘ জীবন ভোগ করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রস্তুত নেয়ামত সমূহ উপভোগেও চলিয়া আদিতে পারেন।

রস্থ্লাহ ছাল্লাল্লান্ত আলাইতে অসালামকেও সেই এখ্ তিয়ার দেওয়া হইয়াছিল। হ্যরত (দঃ) আখেরাতকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। রোগ-শ্য্যায় শায়িত হওয়ার ক্য়েক দিন পরই স্বয়ং হ্যরত(দঃ) এই বিষয়টি স্বসমক্ষে প্রকাশও করিয়া দিয়াছিলেন।

১৭২৩। ত্থাদীছ ৪— (৫১৬ পুঃ) আবু সায়ী'দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রম্বুল্লাহ ছালালাত আলাইহে অসালাম সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে ভাষণ দান করিলেন—
তিনিবলিলেন, আলাহ তায়ালা এক বন্দাকে ছনিয়ার জেন্দেগী উপভোগ বিস্বা তাঁহার
নিকট সুরক্ষিত নেয়ামত উপভোগ—উভয়ের কোন একটাকে গ্রহণ করার এখিতয়ার
দিয়াছেন; সে বন্দা আলার নিকট সুরক্ষিত নেয়ামত উপভোগকেই অবলম্বন করিয়াছে।

হাদীত বর্ণনাকারী তাহাবী বলেন, এতজ্রবনে আব্বকর (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন ( এবং বলিতে লাগিলেন আমাদের মাতাপিতা আপনার চরণে উৎসর্গ হউক!) আমরা তাঁহার ক্রেন্সনে আশ্চর্য্যায়িত হইলাম যে, রম্বলুল্লাহ (দঃ) কোন এক বন্দা সম্পর্কে একটি তথ্য প্রকাশ করিলেন, আর এই বৃদ্ধ কাঁদিতেত্বেন! প্রকৃত প্রস্তাবে সেই বন্দা স্বরং রম্বলুল্লাহ (দঃ)ই ছিলেন; ( আমরা তাহা ব্ঝিতে পারিয়াছিলাম না, আব্বকর ব্ঝিতে পারিয়াছিলেন।) আব্বকর আমাদের মধ্যে স্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন।

( আব্বকরের ক্রন্দন হযরত (দঃ)কে বিশেষরূপে অভিভূত করিয়াছিল; বলিয়া মনে হয়, তাই ) হযরত (দঃ) ( তাঁহাকে ক্রন্দন হইতে বারণ করিতেছিলেন এবং ) বলিলেন, জ্ঞান ও মাল উভয় ঘারা আমার প্রতি সর্ববাধিক উপকারী ব্যক্তি হইল আব্বকর। আমি যদি আমার প্রভূ-পরওয়ারদেগার ব্যতীত অক্স কাউকে নিজের অক্তরেল বয়্ন বানাইতাম তবে আব্বকরকে নিশ্চয়ই সেই স্থান দান করিতাম। অবশ্য তাহার জন্ম ইসলামী আতৃত্ব এবং সেই স্থানের ছন্তি ও মহব্বত পূর্ণরূপে রহিয়াছে।

হযরত (দঃ) ( আবুবকরের বৈশিষ্টের নিদর্শন স্বরূপ ) এই নির্দেশও দান করিলেন যে, নিজ নিজ বাড়ী হইতে ( আমার ) মসজিদের দেয়ালে হতগুলি দর্ভয়াজা খোলা হইয়াছে তথ্য শুধ্ আবৃবকরের দরভয়াজা বাকি রাখিয়া অ্যাক্ত সমুদ্য দরভয়াজা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের চার দিন পূর্বের ঃ

হযরত রম্বল্লাহ (দঃ) রোগাক্রান্ত হইয়া ছিলেন ব্ধবার# এবং দীর্ঘ তের দিন# রোগ শ্যায় থাকিয়া সোমবার দিন ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন—সেই সোমবারের পূর্ব্বে বৃহস্পতিবার দিন হইতে রোগ অভিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এমতাবস্থায় দিনের প্রথমার্দ্ধে হয়রত (দঃ) মোসলমানদের মঙ্গলার্থে একটি লিপি লিখিয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিয়া কাগজ কলম চাহিলেন, কিন্তু হয়রত (দঃ) রোগ যাতনার ভীষণ চাপে থাকিয়া আবার লিপি লেখাইবার কন্ত করিবেন ভাষা কোন কোন ছাহাবীর পক্ষে অসহণীয় হইয়া দাঁড়াইল। ভাঁহায়া কাগজ কলম আনিয়া দিয়া হয়রতের কন্ত-ক্রণ বর্দ্ধিত করিতে বাধা দান করিলেন। অবশেষে হয়রত (দঃ)ও স্বীয় ইচ্ছা হইতে বিরত রহিলেন এবং মতভেদ করিতে যাইয়া ছাহাবীগণের মধ্যে কিছুটা গওগোলের সৃষ্টি হইলে হয়রত (দঃ) সকলকে তথা হইডে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ঘটনার বিবরণ ১ম খণ্ডে ৯০ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত ঘটনার পর জোহরের নামাজের ওয়াক্তে হ্যরত (দঃ) বিশেষ কারদায় গোছল করতঃ ব্যথার দরুন মাথায় পট্টি বাঁধিয়া মসজিদে ভশরীক আনিলেন এবং নামাযাস্থে একটি ভাষণ দান করিলেন—উহাই ছিল ভাঁহার কর্মময় জীবনের সর্বশেষ ভাষণ। (সীরতে মোন্তফা ৩—১৯৭)

১৭২৪। ত্রাদীছ ঃ— (৬৩৯ পৃঃ) উদ্মুক্ত-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়া থাকিতেন যে, হয়তে রস্ত্রপুলাহ (দঃ) রোগশয্যায় আমার গৃহে আসিবার পরে একদা তাঁহার রোগ-যাতনা অভিশয় বৃদ্ধি পাইলে পর তিনি বলিলেন, সাত মশক পানি যাহার মুখ বন্ধই রহিয়াছে এখনও খোলা হয় নাই—আমার উপর ঢালিয়া (আমাকে গোদল করাইয়া) দাও। লোকদিগকে একটি বিশেষ কথা জানাইতে ঢাহিতেছি—দেই কার্যো যেন আমি দক্ষম হই।

সেমতে আমরা হযরত (দঃ)কে একটি বড় টবের মধ্যে বসাইলাম এবং তাঁহার গায়ে ঐরপ মশকের পানি ঢালিতে লাগিলাম। হযরত (দঃ) যখন বলিলেন যে, তাামরা আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছ তখন আমরা ফাস্ত হইলাম। অতঃপর হযরত (দঃ) (আববাস (রাঃ) ও আলী (রাঃ) এই ছই জনের কাঁধে ভর করতঃ (ঘর হইতে) বাহির হইয়া (মসজিদে) লোকদের সম্মুখে আসিলেন এবং নামায পড়াইয়া ভাষণ দিলেন। (এই ভাষণের উল্লেখ প্রথম খণ্ড ৬৯৯ নং হাদীছে আছে।

এই ভাষণেই হয়রত (দ:) স্থীয় উন্মতকে সতর্ক করণার্থে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, ইছদ-নাছারাদের উপর আল্লার অভিশাপ বর্ষিত হউক; তাহারা তাহাদের নবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ক্বরুকে সেজদা করিয়া থাকিত।)

<sup>॰</sup> এই দৰ নিদ্ধারণ সম্পকে কিছুটা মতভেম্ব আছে।

عن ما دُشة رضى الله تعالى عنها ( و ٥٥٥) - و वाकोछ ( عَهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيْ سَرَضِهُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيْ سَرَضِهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَسْلَهُ لَعُمْ مِنْهُ لَكُونُ اللَّهُ ا

لَـو لَا ذَا كَ لَا بُـرِ زَ تَبَرَهُ خَشِي آنَ يَتَّحَذَ مَسْجِدًا -

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লাম আন্তিম শধ্যায় তথা যেই রোগ শধ্যা হইতে আর সারিয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন না, দেই অবস্থায় বলিয়াছিলেন, ( আলাহ ধ্বংস করুন, \*) আল্লার অভিশাপ বর্ষিত হউক ইহুদ-নাছারাদের উপর; তাহারা তাহাদের নবীগণের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়াছিল (—নবীগণের কবরকে সেজদা করিত।)

আয়েশা (রাঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, যদি একপ গঠিত কার্য্যের রীতি পূর্ব্ব হইতে
না থাকিত তবে নবী ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের কবর শরীফকে উন্মুক্ত রাখা
হইত, কিন্তু এস্থালেও আশঙ্কা করা হইয়াছে যে, ইহাকেও সেম্বদার স্থান বানান হয়
না কি! (তাই গৃহাভান্তরে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।)

ব্যাথা ঃ—আলোচ্য হাদীছটি অতি প্রয়োজনীয় এবং তাৎপর্যাপূর্ণ। হাদীছখানাকে ইমাম বোখারী (রঃ) মূল গ্রন্থে পাঁচ স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

স্বয়ং হযরত রমুলুল্লাহ (দ:)ও এই বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক করণের প্রতি বিশেষ
দৃষ্টি দিয়াছিলেন, এমকি ইহাকে তিনি তাঁহার কর্মময় জীবনের সর্কশেষ ভাষণে
উল্লেখ করিয়াছেন, বরং ইহার উপরও তিনি ক্ষাস্ত হন নাই। জীবনের সর্কশেষ
মুহুর্তে যখন স্বীয় পবিত্র আত্মাকে স্টিকর্তার হাওয়ালা করিতেছিলেন তখনও পুন:
পুন: এই সতর্ক বাণীই উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। প্রথম খণ্ড ২৭৮ নং হাদীছ দ্রাষ্টব্য।

বক্ষমান হাদীছখানা মোছলেম শরীফে অতিরিক্ত একটি শব্দের সহিত বর্ণিত আছে যাহা অতিশয় তাৎপর্য্যপূর্ণ হয়রত (দঃ) ভাষণে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন—

الاوان من كان قبلكم كانوا يقتذون قبور انبياء هم وصالحيهم مساجد الا فلا تقخذوا القبور مساجد انى انهاكم من ذلك \_

তোমরা সতর্ক থাকিও। তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাহাদের নবীগণের এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়া থাকিত। খবরদার। তোমরা কখনও কোন কবরকে সেজদার স্থান বানাইও না। নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে এরপ কার্যা হইতে নিষেধ করিতেছি।"

 <sup>(</sup>वाथादी भदीक ७२ शृंधांद द्विष्ठाद्वाद्व ७३ भद्र दिवादि ।

উক্ত ভাষণে হযরত (দঃ) মদিনাবাসী ছাহাবী আনছারগণ সম্পর্কে একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তিও উল্লেখ করিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ নিমের হাদীছম্বয়ে রহিয়াছে—

১৭২৬। ত্রাদীছ :—( ৫০৬ পৃ: ) আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, ( রস্থল্পাহ ছালালান্ত আলাইহে অসালামের অন্তিম শ্যাকালীন সময়ে ) একদা আব্বকর (রা:) ও আব্বাস (রা:) আনছারদের এক মজলিসের নিকটবর্তী পথে যাইতেছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, আনছারগণ তথায় বসিয়া কাঁদিতেছেন।

আব্বকর ও আববাস (রাঃ) তাঁহাদিগকে কাঁদিবার কারণ জিজাসা করিলেন। আনছারগণ বলিলেন, আমরা নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসালামের দরবারের কথা অরণে কাঁদিতেছি। আব্বকর ও আববাস (রাঃ) এই সংবাদ নবী (দঃ)কে জানাইলেন।

আনাছ (রা:) বলেন, অতঃপর নবী (দঃ) (রুগ্ন অবস্থায় অসহনীয় ব্যথার দরুন) স্থীয় মাধায় কাপড় আঁটিয়া পটি বাঁধিয়া স্থীয় কক্ষ হইতে বাহির হইলেন এবং মসজিদে মিস্বরের উপর উপবিষ্ট হইলেন। মিস্বরের উপর ইহাই ছিল তাঁহার স্বর্বশেষ আরোহণ—অতঃপর আর তিনি মিস্বরে আবোহণ করিতে পারেন নাই। মিস্বরে বিস্মা পূর্ণাঙ্গীন ভাষণ দানার্থে প্রথমতঃ আল্লাহ তায়ালার হাম্দ্-ছানা বা প্রশংসা করিলেন, অতঃপর ভাষণের মধ্যে আনছারদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন—

ا وَصِيْكُمْ بِا لاَ نَصَارِ فَا نَهُمْ كَرْشِيْ وَعَيْبَتِيْ وَقَدْ تَضَوَّا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِي الْذِي لَهُمْ فَا قَبَلُوا مِنْ مُتَّدَسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيْلُهِمْ -

"হে লোক সকল। আমি ভোমাদিগকে আন্ছার—মদিনাবাদী ছাহাবীগণের
পক্ষে বিশেষ অমুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি; তাঁহারা আমার ভিতর-বাহিরের বন্ধু।
তাঁহারা নিজেদের কর্ত্তব্য (যে সম্পর্কে তাঁহারা আ'কাবা-সম্মেলনে ওয়াদা করিয়াছিলেন) পূর্ণ মাত্রায় আদায় করিয়াছেন। তাঁহাদের জন্ম ভোমাদের নিকট উহার
বিনিময় প্রাপ্য বাকি রহিয়াছে, অতএব তাঁহাদের স্থব্যবহারকে বিশেষ আদর-কদরের
সহিত গ্রহণ করিও এবং অক্ষচির ব্যবহার দেখিলে তাহা হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া যাইও।

১৭২৭। ত্রাপীছ ৪— (১২৭ পৃঃ) ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (অন্তিম শ্যায়) একদা নবী ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লাম মসন্ধিদের মিম্বারে আরোহণ করিলেন। একখানা চাদর তাঁহার গায়ে উভয় স্কন্ধ সমেত জড়ান ছিল এবং মাধার তৈলে তৈলাক্ত একখানা রুমাল যাহা তিনি পাগড়ীর নীচে ব্যবহার করিয়া থাকিতেন উহার দ্বারা মাধায় পট্টি বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন এবং ইহাই ছিল মিম্বরের উপর তাঁহার স্বর্ধ শেষ আরোহণ।

হ্যরত (দঃ) মিম্বারে উপবিষ্ট হইয়া আল্লাহ তায়ালার হাম্দ-ছানা বা প্রশংসা করিয়া বলিলেন, হে লোক সকল। আমার নিকটবর্ত্তী আসিয়া যাও। সেমতে সকলেই তাঁহার প্রতি ছুটিয়া আসিল। অতঃপর হ্যরত (দঃ) বলিলেন—

نَا يَّ هَٰذَا الْحَىِّ مِنَ الْأَنْمَارِ يَقِلُّوْنَ وَيَكْثُرُ النَّاسُ نَمَنْ وَلِي شَيْئُا مِنْ أَمَّةِ مُحَمَّدِ نَا سَنَطَاعَ أَن يَضَرَّ فِيهُ ا حَدَا أَوْتِينَهُمْ فِيهُ إَحَدُا فَلْيَقَبُلُ

من محسنهم ويتعجا وز عن مسينهم -

"আনছারগণের" বংশধর ধীরে ধীরে সংখ্যালঘুতে পরিণত হইয়া যাইবে, অক্সাম্য লোকগণ সংখ্যাগুরু হইয়া দাঁড়াইবে। তোমাদের যে কেহ মোহাম্মদ (দঃ)-এর উম্মতে কোন ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারিবে এবং লোকদের লাভ-লোক্সানে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা লাভ করিতে পারিবে তাহার কর্ত্তব্য হইবে—আন্ছারদের স্ব্যবহারকে আদর-কদরের সহিত গ্রহণ করা এবং তাঁহাদের দারা কোন অরুচির ব্যবহার দেখিতে পাইলে উহা হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চলা।

এই ভাষণে রস্থলুল্লাহ (দঃ) আরও আদেশ করিয়াছিলেন—

রোগ-শ্যায় শায়িত হইয়াও হ্যরত (দঃ) প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে মসজিদে তশরীফ আনিতেন এবং ইমামতীও করিতেন। এই বৃহস্পতিবার রোগ আক্রমণ বৃদ্ধি পাইবার পর এই দিনের মগরেবের নামাযই ছিল তাঁহার স্বাভাবিক ইমামতীর সর্ববিশ্ব নামায। ছুরা "ওয়াল্-মোর্ছালাত" দ্বারা তিনি এই নামায পড়াইয়া ছিলেন। ১ম খণ্ডে ৪৪৪ নং হাদীছে এই তথাটি ব্রণিত হইয়াছে।

এই দিন মগরেবের নামাধের পর হযরতের রোগ-যাতনা চরমে পৌছিয়া গেগ। এমতাবস্থায় এশার নামাধের ওয়াক্ত হইল; হযরত (দ:) বার বার ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলেন নামাধের জক্ত মসজিদে যাইবার, কিন্তু যত বারই তিনি শয্যা হইতে উঠিতে উত্তত হইলেন প্রতি বারই মূর্চ্ছা খাইয়া পড়িয়া গেলেন। অবশেষে আব্বকর (রাঃ)কে ইমাম হইয়া নামায পড়াইবার আদেশ করিলেন। (সীরাতে মোস্তফা ৩—১৯৯)

১৭২৯। ত্রাদীছ ঃ—(৯৫ পু:) আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্কুল্লাছ ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসালাম (বুহস্পতিবার এশার সময়ে) তাঁহার রোগ যাভনা বুদ্ধির অবস্থায় জিজ্ঞাসা করিলেন, اصلى الناس "লোকগণ নাামায পড়িয়া ফেলিয়াছে কি ? আরেশা (রাঃ) বলিলেন, ভা ينتظرو فك , কামরা আরজ করিলাম, না—ছজুর! তাহারা এখনও নামায পড়ে নাই; তাহারা আপনার উপস্থিতির অপেক্ষা করিতেছে।" তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, जामात जग हेरवत मर्या भानि हान। فعروا لي مداء في المنخضب আয়েশা (রাঃ) বলেন, ভাহাই করা হইল এবং হ্যর্ভ (দঃ) ঐ পানিতে গোসল করিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দাঁড়াইতে পারিলেন না-মূর্চ্ছ। খাইয়া পড়িয়া গেলেন। তারপর চৈতত্ত ফিরিয়া আসিলে পুন: জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকগণ নামায পড়িয়া ফেলিয়াছে কি ? সকলেই উত্তর করিল, না—হুজুর ৷ ভাহারা আপনার উপস্থিভির অপেক্ষায় হ্যরত (দঃ) পুনরায় টবের মধ্যে পানি ঢালিতে আদেশ করিলেন এবং উহাতে গোদল করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এইবারও মূর্চ্ছা খাইয়া পড়িয়া গেলেন। এইবারও হযরতের চৈতক্ত ফিরিয়া আসিলে হযরত জিজ্ঞাসা क्रिटिनन, लोकग्रेग नामाय পড़िया ফেলিয়াছে कि ? সকলেই উত্তর ক্রিল, না—হুজুর । তাহারা আপনার অপেক্ষায় আছে । হুযুরত (দঃ) তৃতীয়বার টবের মধ্যে পানি ঢালিবার আদেশ করিলেন এবং গোসল করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এইবারও মূর্চ্ছা থাইয়া পড়িয়া গেলেন। লোকজন তখনও <u>এশার নামাজের জন্ম হযরতের অপেক্ষায় মসজিদে সমবেত হইয়া আছে।\*</u>

আলোচ্য হাদীছে উহারই বর্ণনা হইয়াছে। এই এশার ওয়াক্ত হইতেই আবুবকরের ইমামতী আরম্ভ হয় এবং পরদিন শুক্রবারের পাঁচ ওয়াক্ত তার পরদিন শনিবারের ফল্পর কিয়া তার পর দিন রবিবারের ফল্পর পর্যন্ত আবুবকরের ইমামতী চলিতে থাকে। সেই শনি বা রবিবার দিন জোহরের নামায় ওয়াক্তে হ্বরত (দঃ) কিছুটা স্বন্ধিবোধ করিয়া তুইজনের কাঁধে ভর করিয়া মদজিদে যান এবং আবুবকরকে মোকাব্বের রাধিয়া জোহর নামাবের ইমামতী করেন যাগার বয়ান ১৭৩১ নং হাদীছে রহিয়াছে।

<sup>\*</sup> ইহা হধরতের মৃত্যুর সোমবার দিনের পূর্বে বৃহস্পতিবারের দিন পরে রাত্রের এশার সময়ের ঘটনা। এই বৃহস্পতিবার দিন জোহরের নামাধের সময়ও হধরত (দ:) টবের মধ্যে গোসল করিয়া ছিলেন এবং উক্ষ গোসলে কিছুটা স্বস্তি বোধ করিয়া হইজনের কাঁধে ভর করত: মদজিদে যাইয়া জোহর নামাধে ইমামতী করিয়াছিলেন এবং দর্বশেষ ভাষণ দান করিয়াছিলেন—খাহার উল্লেখ ১৭২৪ নং হাদীছে রহিয়াছে। এই বৃহস্পতিবার দিনের পর রাত্রে এশার নামাধের পূর্বেও হধরত মদজিদে যাওয়ার দক্ষমতা লাভের আশায় পূন: পূন: গোসল করিয়াছিলেন; কিন্তু এইবার গোসলের ঘারা স্বস্তিবোধ আদে নাই এবং মদজিদে ঘাইতে সক্ষম হন নাই।

অতঃপর হযরত (দঃ) আব্বকরের নিকট (বেলাল (রাঃ) মারফং) সংবাদ পাঠাইলেন, তিনি যেন লোকদের নামায পড়াইয়া দেন। সংবাদ দানে প্রেরিড লোকটি আব্বকরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রস্লুল্লাহ (দঃ) আপনাকে লোকদের নামায পড়াইয়া দিবার জন্ম আদেশ করিয়াছেন।

আব্বকর অভিশয় নরম-দিল মাহ্য ছিলেন; (রস্থল্লাহ (দঃ) রোগাক্রাস্ত হওয়ার শোকে বিহবল অবস্থায় তাঁহারই স্থানে দাঁড়াইয়া নামায পড়াইবেন—ইহা আব্বকরের পক্ষে সম্ভব হইবে না বিধায়) তিনি ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি লোকদের নামায পড়াইয়া দেন। ওমর (রাঃ) তাহা অস্বীকার করিয়া বলিলেন, আপনিই এই কার্যের জন্ম অধিক যোগ্য। সেমতে আব্বকর (রাঃ) (এ নামায এবং আরও) কতিপয় দিনের নামায পড়াইলেন।

১৭৩০। ত্রাদীছ ঃ—(৯৯ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লালান্ত আলাইহে অসাল্লামের রোগ-যাতনা বৃদ্ধি পাইলে একদা বেলাল (রাঃ) আসিয়া তাঁহাকে নামাযের ওয়াক্ত-উপস্থিতি জ্ঞাত করিলেন। সেই অবস্থায় হ্যরত (দঃ) বলিলেন—লোকদের নামায পড়াইয়া দিবার জন্ম আব্বকরকে বল।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তখন আরজ করিলাম, আবুবকর (নরম-দিল মামুষ; তিনি) আপনার স্থানে যখন দাঁড়াইবেন তখন আর ক্রেন্দনের দরুণ নামাযের কেরাত শুনাইতে সক্ষম হইবেন না, স্ত্তরাং আপনি ওমরকে আদেশ কঙ্কন তিনি যেন লোকদিগকে নামায পড়াইয়া দেন। হ্যরত (দঃ) পুনরায় বলিলেন, আবুবকরকে বল লোকদের নামায পড়াইয়া দিতে।

আরেশা বলেন, তথন আমি (ওমরের কক্সা উন্মূল-মোমেনীন) হাফ্ছাহকে বলিলাম, আপনি যাইয়া হযরতের নিকট বলুন, আব্বকর আপনার স্থানে দ াড়াইলে ক্রেন্সর দক্ষণ লোকদিগকে কেরাত শুনাইতে সক্ষমই হইবেন না; অতএব আপনি ওমরকে আদেশ কক্ষন, তিনি যেন লোকদের নামায পড়াইয়া দেন। হাফ্ছাহ (রা:) হযরত (দঃ)কে এরপ বলিলেন। (এইরূপে তিন-চার বার হযরতের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ করা হইলে অবশেষে বিরক্ত হইয়া) রুমুলুল্লাহ (দঃ) (রাগতঃ স্বরে) বলিলেন, তোমাদের অবস্থা এনারীদের স্থায় যাহারা ইউমুক(আঃ)কে তাঁহার অভিক্রচির বিপরীত বিবি জোলেথার অভিপ্রায়ের কান্ধ করিতে বলিতেছিল। (তোমাদের অপতেই। ত্যাগ কর এবং) আব্বকরকে লোকদের নামায পড়াইয়া দিতে বল।

হাফ্ছার্ (রা:) আয়েশা (রা:)কে বলিলেন, আপনার পরামর্শে কোন কাজ করিয়া কখনও আমি উহার ভাল ফল লাভ করিতে পারি নাই। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের এক বা ছুইদিন পূর্বের ঃ

রোগ যাতনা বৃদ্ধির দক্ষণ উপরোল্লেখিত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্তে এশার নামায হইতে আব্বকর দারা ইমামতির কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা স্বয়ং হ্যরত (দঃ) করিয়া-ছিলেন। সেমতে আব্বকর (রাঃ) প্রতি ৬য়াত্তে ইমামতী করিয়া যাইতে লাগিলেন, হ্যরত (দঃ) মসজিদে তশরীফ আনিতে পারিতেছিলেন না।

পরবর্তী শনিবার বা রবিবার দিন জোহরের নামাযের সময় আব্বকর (রা:)
ইমাম হইয়া নামায আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন এমতাবস্থায় হযরত(দ:) কিছুটা স্বস্তি বোধ
করিলেন। তৎক্ষণাৎ আলী (রা:) ও আব্বাস (রা:)কে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদের
উভয়ের কাঁধে ভর করত: হযরত (দ:) মস্ভিদ্ ভশরীফ আনিলেন এবং ইমাম—
আব্বকরের বাম পাশ্বে বসিয়া নামাযের ইমামতী করিলেন। আব্বকর তাঁহার
পক্ষে মোকাবেবরের কার্য্য চালাইলেন। (সীরাতে মোস্তফা ৩—২০১)

( নামায আরম্ভ হওয়ার পর এই ব্যবস্থা একমাত্র হ্যরত রস্থলুল্লাহ ছালালাছ আলাইহে অসাল্লামের পক্ষেই জায়েয় ছিল, অহা কাহারও পক্ষে ইহা সিদ্ধ নহে।)

১৭৩১। ত্রাদী ছ ৪—(৯৪ পৃ:) আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্ফল্লাহ (দ:) রোগ যাতনা বৃদ্ধিকালে আব্বকরকে লোকদের নামায পড়াইবার আদেশ করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর (একদা) হযরত (দ:) কিছুটা স্বস্তি বোধ করিলেন# এবং স্বীয় কক্ষ হইতে বাহির হইয়া মসজিদে আদিলেন, তথন আব্বকর ইমাম হইয়া লোকদের নামায পড়াইতে ছিলেন। হযরতের প্রতি আব্বকরের দৃষ্টিকোণ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আব্বকর ইমামতীর স্থান হইতে পেছনে চলিয়া আদিতে উত্তত হইলেন। হযরত (দঃ) আব্বকরকে ইশারা করিয়া নিজ স্থানে স্থির থাকিবার আদেশ করিলেন। অতঃপর হয়রত (দঃ) আব্বকরের বরাবরে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বিসয়া পড়িলেন। তথন (মূল ইমাম হয়রত (দঃ) হইলেন) আব্বকর প্রত্যক্ষরপে হয়রতের এক তেদা করিতেছিলেন, আর অভাত্য লোকগণ আব্বকরের অনুসরণ করিয়া যাইতেছিল।

মাহ্মের অন্তিম রোগ সাধারণত: প্রকট হইয়া উঠার পর কিছুটা অভির ভাব পরিক্ষিত হইয়া থাকে, তারপর হঠাং ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া চরম অবনতি ক্রুক আদিয়া বায় এবং অনতিবিল্যে শেষ নি:য়াস ত্যাগ করে। হয়রতের এই স্বন্তিবোধও ঐ শ্রেণীরই ছিল। বৄহস্পপতিবায় ইইতে রোগ যাতনা প্রকট হওয়ার পর শনিবার বরং খুব সন্তব রবিবার তুপুরে এই স্বন্তি বোধ পরিক্ষিত হইল এবং রাজিও এই স্থিতি বোধেই উদ্বাণিত হইল। পরবর্ত্তী দিন—সোমবার দিন ভোরবেলা ত ঐ স্থিতিবোধ অধিক দৃষ্ট হইল, এমনকি আব্বকর (রা:) সহ অনেকে নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু মূহুর্ত্তের মধোই ক্রুভ অবস্থার চরম অবনতি ঘটিল এবং কয়েক ঘটার মধ্যেই হয়রত (য়:) শেষ নি:য়াস ত্যাগ করিলেন।

এই সময়ের আর একটি ঘটনা:—শেষ নিঃশ্বাস ভাগের পৃর্বের দিন—রবিবার (সীরতে মোজফা ৩—২০২) এই ঘটনা ঘটিল যে, সকাল বেলায় হ্যরভের রোগকে নিউমোনিয়া সাব্যক্ত করিয়া উহার জন্ম কোন পানীয় ওযধ ভাঁহার মূথে ঢালিয়া দেওয়া হইল। হ্যরভ (দঃ) এরপ করিতে নিষেধ করিতেছিলেন, কিন্তু ভক্তগণ উক্ত নিষেধাজ্ঞাকে ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিত্ঞা মনে করিয়া হ্যরতের ইচ্ছার বিক্লমে ঔষধ ভাঁহার মূখে ঢালিয়া দিল। হ্যরভ (দঃ) ভাহাদের এই কার্য্যের শান্তি দিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ নিয়ে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে—

১৭৩২। ত্রাদীছ ?— (৬৪১ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (নবী (দঃ) রোগ যাতনায় চৈতক্ষহীনের ক্রায় হইয়া পড়িলেন, ) আমরা তাঁহার মুখে (নিউমোনিয়ার) ঔষধ ঢালিয়া দিতে উত্তত হইলাম। তিনি ইশারা দ্বারা ঐরপ করিতে নিষেধ করিলেন। আমরা মনে করিলাম, ঔষধের প্রতি রুগীর সাধারণ বিত্ফার দরুণ এই নিষেধাজ্ঞা। তাই আমরা বারণ রহিলাম না। অতঃপর হযরতের পূর্ণ চৈতত্য ফিরিয়া আদিলে পর তিনি বলিলেন, মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিতে আমি নিষেধ করিয়াছিলাম নয় কি ? আমরা আরজ করিলাম, উহা ত ঔমধের প্রতি রুগীর সাধারণ বিত্ফা। হযরত (দঃ) বলিলেন, গৃহে উপস্থিত প্রত্যেকের মুখে ঔষধ ঢালিয়া দেও—আমার সম্মুখে ঐরপ কর, আমি যেন তাহা দেখিতে পাই। অবশ্য আব্রাসকে রেহায়ী দিও, কারণ তিনি ঐ সময় গৃহে উপস্থিত ছিলেন না।

ব্যাথা ঃ— আল্লার ওলীদের সঙ্গে ব্যথাদায়ক ও উত্যক্তজনক কোন ব্যবহার করা হইলে সেখানে আল্লার তরফ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের আশস্তা দেখা দেয়, এমনকি এরপ ব্যবহার না বৃঝিয়া ভূল বশতঃ করা হইলেও উহার সম্ভাবনা থাকে। এই জ্ব্রুই অনেক সময় আল্লার ওলীদের সাধারণ স্বভাব—উদারভার বিপরীত তাঁহাদের বারা এরপ স্থলে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। হস্ততঃ ইহা সাধারণ লোকদের পক্ষে অভিশয় কল্যাণজনক ব্যবস্থা; কারণ ওলী যদি স্বয়ং প্রতিশোধ গ্রহণ না করিতেন তবে হয়ত আল্লাহ ভায়ালার তরফ হইতে তাহা গ্রহণ করা হইত; আর আল্লার তরফ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ সামাক্ত পরিমাণের হইলেও বস্তুতঃ উহা হইবে অভিশয় কঠোর ও কঠিন। তাই ওলীগণ এরপ স্থলে দ্যাপরবশ হইয়া মানুষকে আল্লার প্রতিশোধ গ্রহণ হইরে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ত্বুত নিজেই প্রতিশোধ লইয়া থাকেন।

হযরত রমুলুল্লাহ ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এস্থলে ছাহাবীগণ ঐ ধরণের ব্যবহারই করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভূল ব্ঝিয়া হযরতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিলেন, যদকেণ হযরত রাগান্বিত এবং বিরক্ত হইয়াছিলেন। হযরতকে উত্তাক্ত করার ঐতিশোধ আলাহ তায়ালার তরফ হইতে লওয়া হইলে তাহা হইবে ভঃস্কর, তাই হয়বত (দঃ) ছাহাবীদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া ক্রত নিজেই প্রতিশোধ নিয়া নিলেন।

হযরত (দঃ)কে যে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল তাহা ছিল "উদেহিন্দী"—কুড়চি বা গিরিমল্লিকা গাছের কাষ্ঠ ও যাইতুন তৈল। এই বস্তুদ্ধ সাধারণভাবে কাহারও পক্ষেক্ষতি কারক নহে, তাই প্রতিশোধ গ্রহণে এ বস্তুই সকলের মুখে ঢালিয়া দেওয়া হইল। এমনকি উন্মূল-মোমেনীন মাইমুনাছ (রাঃ)ও এ লোকদের একজন ছিলেন, তিনি রোযা রাখিয়াছিলেন, তাঁহার নফল রোযা ভঙ্গ করাইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইয়াছিল।

এই রবিবার দিনই হযরত (দঃ) ঐতিহাসিক উসামা বাহিনী রোমের দিকে প্রেরণ করতঃ বিদায় দান করিয়াছিলেন। যাহার বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।
কন্যা ফাতেমার সহিত গোপন আলাপঃ

১৭৩৩। ত্রাদীন্ত ?—(৫১২ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা (হ্যরতের অন্তিম কালে তাঁহার বিবিগণ সকলেই তাঁহার শর্যাপার্শ্বে বিদিয়া আছেন এমভাবস্থায়) ফাতেমা (রাঃ) হ্যরতের নিকট আসিলেন। ফাতেমার চাল-চলন ছব্ছ নবী ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের চাল-চলনের স্থায় ছিল।

ফাতেমা নিকটে আদিলে পর নবী (দঃ) ভাঁহাকে মারহাবা বলিলেন এবং শ্যা-পার্শ্বে বসাইয়া চুপি চুপি তাঁহাকে কিছু বলিলেন; ফাতেমা ফোঁফাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম, ফাতেমা কাঁদে কেন ? অভঃপর পুনঃ চুপি চুপি তাঁহাকে কিছু বলিলেন; তাহাতে ফাতেমা হাসিরা উঠিলেন। আমি বলিলাম হাসি-কান্না উভয়ের এইরূপ সম্মেলন আর কোন দিন দেখি নাই। আমি ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত (দঃ) কি বলিয়াছেন ? ফাতেমা বলিলেন, রস্থলুল্লাহ (দঃ) বে কথা গোপনে বলিয়াছেন ভাহা আমি প্রকাশ করিতে পারি না।

ভারপর হ্যরত (দঃ) ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া গেলে পর ফাতেমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ফাতেমা বলিলেন, প্রথমবারে হ্যরত (দঃ) বলিয়াছিলেন যে, প্রতিবংসর জিব্রায়ীল (আঃ) আমার সঙ্গে একবার কোরআন শরীফ দওর করিয়া থাকিতেন, এই বংসর ছুইবার দওর করিয়াছেন; মনে হয় আমার অন্তিমকাল ঘনাইয়া আসিয়াছে। (আমি এই রোগেই ইহজগৎ ত্যাগ করিব) এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্যে তুমি সর্বাত্রে আমার সঙ্গে মিলিত হইবে (আমার পরে সর্বাত্রে ভোমারই মৃত্যু হইবে।)

(ফাতেমা (রাঃ) বলেন, হষরতের মৃত্যু নিকটবর্তী) ইহা শুনিয়া আমি কাঁদিয়াছি। তখন হয়রত আমাকে বলিয়াছেন, তুমি কি ইহাতে সম্ভুষ্ট নও যে, তুমি বেহেশতবাসী সমস্ত মেয়েদের সন্ধার হইবে ? এই সুসংবাদ শুনিয়া হাসিয়াছি।

১৭৩৪। ত্রাদীছ ?—(৬৩৮ পৃঃ) আয়েশা বর্ণনা করিয়াছেন, অন্তিম শ্যা-বস্থায় নবী ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় কল্পা ফাতেমাকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাহাকে চুপি চুপি কিছু বলিলেন তাহাতে ফাতেমা কাঁদিয়া উঠিলেন। পুনরায় চুপি চুপি কিছু বলিলেন তাহাতে হাসিলেন। আমরা ফাতেমাকে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জানাইয়াছেন যে, প্রথমবারে হয়রত বলিয়াছিলেন যে, তিনি এই রোগেই ইহজগত ত্যাগ করিবেন; তাই আমি তখন কাঁদিয়াছিলাম। আর দিতীয়বারে হয়রত আমাকে বলিয়াছিলেন যে, (তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ বেশী দিনের নয়) তুমি আমার পরিজনের মধ্য হইতে সর্কাত্রেই আমার সঙ্গে মিলিত হইতে পারিবে; এই সংবাদে আমি হাসিয়াছি।

#### শাহাদতের মর্ত্তবা লাডঃ

মাথা ব্যথা ও জরই ছিল হযরতের অন্তিম শ্যার স্চনা এবং মূল পীড়া। কিন্তু পরে উহার সঙ্গে আরও একটি পুরাতন উপদর্গ যোগ হইয়া গিয়াছিল। বছদিন পুর্বে একবার ইহুদীগণ হযরত (দঃ)কে খাছের সঙ্গে বিষ দিয়াছিল যাহার বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খণ্ড খয়বর যুজের পরিছেদে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালার কুদরতে এতদিন হযরতের উপর দেই বিষের পূর্ণ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল না, কিন্তু মৃত্যুর পুর্বেই উক্ত বিষের ভয়ানক প্রতিক্রেয়া হইয়াছিল। যেহেতু এই বিষ শত্রুগণ কত্তৃক প্রয়োগ করা হইয়াছিল এবং শেষ পর্যান্ত উহার প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটিয়াছিল, তাই হযরত (দঃ) শাহাদতের মর্ত্রবা লাভ করিয়াছিলেন। সাধারণ উপায়ে হয়রতের শাহাদৎ হইলে তাহা মোসলমানদের পক্ষে কলম্ভ হইত, তাই আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হাবীবের পক্ষে শাহাদতের স্থায় বড় মর্ত্রবা লাভের জন্ম উক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

১৭৩৫। ত্রাদীছ ঃ—(৬৩৭ পৃ:) আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, হ্যরত নথী ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার অন্তিম শ্যায় বলিয়া থাকিতেন, হে আয়েশা। খয়বর দেশে ইহুদীদের দাওয়াতে যে বিষ মিশ্রিত খাত খাইয়াছিলাম এখন উহার প্রতিক্রিয়া ও কন্ত যাতনা বিশেষরূপে অন্তব করিতেছি, এমনকি মনে হইতেছে, উহার চাপে আমার জনতন্ত্রী বা অন্তর-রগ ছিল্ল হইয়া যাইবে।

#### कोवातव अर्वात्मय फित :

সোমবার দিন—আজ হয়রত ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া যাইবেন, কিন্তু আজ নবী (দ:)
অবিচলিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করিয়াছেন। মসজিদে লোকগণ আব্বকরের
ইমামতীতে ফজরের নামায আদায় করিতেছে। হয়রত (দ:) স্বীয় কক্ষের দর ভয়াজায়
আসিলেন এবং দর ওয়াজার পর্দ্ধা উঠাইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে নামায আদায়ের দৃশ্য
এবং আব্বকরের পেছনে সকলের সমবেত হওয়ার দৃশ্য অবলোকন করত: সন্ত্তিভিরে
মৃক্ষি হাসি হাসিলেন। সেই বিবরণই নিমে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে।

১৭৩৬। ত্রাদীছ : (৯৩,৯৪ ও ৬৪০ পৃ:) আনাছ (রা:) যিনি দীর্ঘ দশ বংসর নবী ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন এবং হয়রতের ধেদমত করিয়াছেন তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাজি এশার

নামায হইতে তথা শুক্র, শনি, রবি এই ) তিন দিন হ্যরত (দঃ) নামাযের জন্ম মসজিদে আসিতে পারিতেছেন না। ( আব্বকর (রাঃ) নামায পড়াইতেছেন;) সোমবার ভোরে মোসলমানগণ মসজিদে ফজরের নামায আদায় করিভেছিলেন; আব্বকর (রা:) তাহাদের ইমামতী করিতেছিলেন। হঠাৎ রমুলুল্লাহ (দঃ) ( তাঁহার অবস্থান স্থল) আয়েশা রাজিয়ালাত তায়ালা আনহার কক্ষের দরওয়াজার পদা উঠাইয়া ( কক্ষ সংলগ্ন মসজিদে ) লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ( হ্যরতের চেহারা মোবারক রক্তহানতার দরুণ কাগজের মত সাদা দেখাইতেছিল।) লোকগণ তখন কাতার বাঁধিয়া নামায আদায় করিতেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে হ্যরত (দঃ) মুস্কি হাসি হাসিতে ছিলেন। আবুবকর (রাঃ) হ্যরতের অগ্রসর হওয়া অমুভব করিতে পারিলেন এবং ইমামতির স্থান ত্যাগ করিয়া মোক্তাদিদের কাতারে মিলিত হইবার জম্ম পেছনের দিকে পিছ্-পা চলিয়া আসিতে উভাত হইলেন। কারণ, তিনি ভাবিলেন, হয়রত (দঃ) মসজিদে ভশরীফ আনিবেন। মোক্তাদিগণ ত হয়রভের মসঞ্জিদে আগমন অনুভবে অধিক খুসি হইয়া নামায ভঙ্গ করার উপক্রেম করিয়া বসিল। হয়তে (দঃ) হাতের ইশারায় আদেশ করিলেন, ভোমরা নামায পুরা করিয়া লও; এই বলিয়া হযরত (দঃ) পদা ছাড়িয়া দিলেন এবং কক্ষের ভিতরে চলিয়া গেলেন। এ দিনই হ্যরতের এস্তেকাল হইয়া গেল, হযরত (দঃ)কে পুনঃ দেখার সুযোগ আর হইল না।

বিশেষ দ্রুষ্টব্য — জীবনের শেষ সময়ে মৃত্যুর মুখে আসিয়া অনেক সময় মান্ত্রষ কিছুটা সুস্থ হইয়া দাঁড়ায়; রবিবার তুপুর হইতে হযরতের সেই অবস্থা এবং আজ্ব সোমবার ভোর পর্যান্ত হযরতে (দঃ) সেই অবস্থার চরমে উপনীত হইয়াছেন। সাধারণ ভাবে লোকগণ হযরতের এই স্বস্তির পরিণাম উপলব্ধি করিতে পারে নাই, এমনকি আব্বকর (রাঃ) এই দিন হযরত (দঃ)কে সুস্থ দেখিয়া ফজর নামাযান্তে হযরতের অমুমতি লইয়া মদিনা শহরের দ্ব প্রান্তে অবস্থিত এক জীর আবাস গৃহে চলিয়া গেলেন। আরও অনেকে যাঁহারা বৃহস্পতিবার হইতে হযরতের অবস্থার অবনতি দৃষ্টে হযরতের নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন আজ্ব তাঁহারাও চলিয়া গেলেন।

অবশ্য হয়রতের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি—চাচা আব্বাস (রা:) হয়রতের চেহারা মোবারক দেখিয়া পরিণতির কিছুটা অমুভব করিতে পারিয়াছিলেন।

১৭৩৭। ত্রাদীছ :— (৬৩৯ পূ:) আবজ্লাহ ইবনে আববাস (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আলী (রা:) হ্যরত রস্থলুলাহ ছাল্লালান্ত আলাইহে অসাল্লামের নিকট হইতে তাঁহার রোগ অবস্থায় চলিয়া আসিলেন। লোকগণ আলী (রা:)কে হ্যরতের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। আলী (রা:) বলিলেন, আল্হামছ লিল্লাহ্—আজ হ্যরত (দ:) একটু সুস্থতার মধ্যে রাত্রি প্রভাত করিয়াছেন। তথন আববাস (রা:) আলী রাজিয়ালান্ত তায়ালা আনন্তর হাত ধরিয়া নিয়া গেলেন এবং বলিলেন, খোদার কসম—তৃমি তিন দিন পরেই (তথা অচিরেই) অক্সের লাঠির ঘারা পরিচালিত হইবে। খোদার কসম—আমার ধারণা এই যে, রস্থলুলাহ (দঃ) এই রোগেই মৃত্যুবরণ করিবেন। আমি আবহুল মোন্তালেবের বংশধরগণের মৃত্যু সময়কালীন চেহারার অবন্থা ভালরূপেই ঠাহর করিতে পারি। স্কুতরাং তৃমি আমাকে নিয়ারস্থলুলাহ ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসালামের নিকট চল। আমরা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাদা করি, রাষ্ট্রীয় ব্যবন্থা পরিচালনের দায়িত কাহাকে বহন করিতে হইবে ?

যদি সেই দায়িত্ব আমাদের উপর শুস্ত করেন তবে তাহা আমরা তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়া রাখিব, আর যদি অশ্তদের কথা বলেন তবে তাহাও জানিয়া রাখিব এবং হযরত (দ:) আমাদের সম্পর্কে একটা অছিয়ত নামা লিখিয়া দিয়া যাইবেন।

আলী (রা:) বলিলেন, রমুলুলাহ সাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে যদি তিনি আমাদের সম্পর্কে "না" বলিয়া দেন ভবে ত আর সেই অধিকার লাভের জন্ম লোকদের নিকট দাঁড়াইবারও কোন সুযোগ আমাদের থাকিবে না, অতএব আমি ঐ বিষয়ে কোন কথা রমুলুল্লাহ ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিব না।

## জীবনের শেষ মুহূর্ত্তঃ

সোমবার দিন ত্পুর হওয়ার পুর্বেই হযরতের অবস্থার ভয়ানক অবনতি ঘটিল। উন্মূল-মোমেনীন আয়েশা (রা:) এবং ফাডেমা (রা:) নিকটেই ছিলেন। মৃত্যুর স্বাভাবিক যাতনার মধ্যে হযরতের শেষ মৃহুর্ত্তগুলি কাটিতেছিল।

১৭৩৮। ত্রাদীছ :—(৬৭১ গৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লাম যখন বোগের ভীষণ চাপে অভ্যধিক কাতর হইয়া পড়িয়াছেন এবং পুনঃ পুনঃ চেতনা হারাইয়া ফেলিতেছেন তখন ফাতেমা (রাঃ) চীৎকার করিয়া উঠিলেন—হায়। আমার পিতার কী কষ্ট। নবী (দঃ) ফাতেমা (রাঃ)কে বলিলেন, আজিকার এই অল্প সময়ের পরে ভোমার পিতার আর কোন কষ্ট-ক্লেশ থাকিবে না।

নবীজীর শেষ মৃহূর্ত্ত ফুরাইয়া গেলে ফাতেমা(রা:) কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, আ… হ। আমার পিতা প্রভুর ডাকে চলিয়া গিয়াছেন। আ… হ। আমার পিতা ফেরদাউস-বেহেশতের বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। আ… হ। আমার পিতার শোকসংবাদ জ্বিত্রাঈলও অবগত হইয়াছেন; (আর ত তিনি ওহী নিয়া আসিবেন না।)

নবীজীর দেহ মোবারক সমাধিস্থ করা হইলে ফাভেমা (রা:) শোকাভিভূত স্বরে বলিলেন, হে আনাছ! ভোমাদের প্রাণ কিভাবে সক্ত করিল যে, ভোমরা আক্লার রস্থলকে মাটির আড়ালে করিয়া দিলে। বিশিষ্ট ভাবেয়ী ছাবেৎ (র:) এই হাদীছ বর্ণনা করিতে এরূপ কাঁদিতেন যে, ভাঁহার বুক ফুলিয়া উঠিত (বেদায়াহ, ৪—২৭৩)।

১৭৩৯। ত্রাদীছ:—(৬৩৯ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রস্থলুলাহ ছালালান্ত আলাইহে অসালাম যখন শেষ নিঃখাস ত্যাগ করেন তখন তিনি আমারই বুকের সঙ্গে হেলান দেওয়া ছিলেন, তাঁহার মাথা আমার ছিনা ও থুতির মধ্যস্থলে ছিল। আমি তাঁহার মৃত্যু-যাতনা দেখিবার পর কাহারও পক্ষে মৃত্যু-যাতনাকে অক্তভ বলিয়া গণ্য করিতে পারি না।

১৭৪০। ত্রাদীছ :—(৬০৯পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মৃত্যুর পূর্ব্ব মৃহুর্ত্তে হযরত নবী (দঃ) স্বীয় পিঠ দ্বারা আমার প্রতি ভর লাগাইয়াছিলেন, এমডাবস্থায় আমি তাঁহার প্রতি নিবীরে কান লাগাইয়া শুনিতে পাইলাম তিনি বলিতেছেন—

"হে আল্লাহ। আমার সমস্ত গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দাও, আমার প্রতি রহমত ও দয়া কর এবং আমাকে উর্জ জগতের বন্ধুর সঙ্গে মিলনের ব্যবস্থা করিয়া দাও।"

১৭৪১। ত্রালীছ ঃ—(৬০৮ পৃ:) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি
নবী ছাল্লাল্ আলাইহে অসাল্লামের নিকট শুনিয়া থাকিতাম, কোন নবীকে ছনিয়া
এবং আথেরাতের উভয় জিন্দেগীর যে কোন একটাকে অবলম্বন করার পূর্ণ এখ্তিয়ার
দেওয়ার পূর্বের ভাঁহার মৃত্যু হয় না।

হযরত (দঃ) স্বয়ং যখন রোগ শ্যায় রুদ্ধশাস অবস্থায় উপনিত হইলেন তখন তিনি এই আয়াত্থানা তেলাওয়াত করিতেছিলেন—

অর্থ—যাঁহাদের প্রতি আল্লার বিশেষ করুণা রহিয়াছে—নবীগণ, ছিদ্দিকগণ,
শহীদগণ এবং বিশেষ নেক বন্দাগণ তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিতে চাই; তাঁহারাই
ইইতেছেন অতি উত্তম সঙ্গী।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, হ্যরতের মুখে এই আয়াত প্রবণে আমি ব্ঝিতে পারিলাম, হ্যরত (দঃ)কে সেই এখ তিয়ার দেওয়া হইয়াছে ( এবং তিনি আখেরাতের জিলেগীকেই গ্রহণ করিয়া নিয়াছেন।)

১৭৪২। ত্রাদীছ : — (৬০৮ গৃ:) আয়েশ। (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুলাহ ছাল্লানাত আলাইতে অসাল্লাম সুস্থ থাকাবস্থায় বলিয়া থাকিতেন, কোন নবীর মৃত্যু হয় না যাবং তাঁহাকে তাঁহার বেহেশ্তের বাসস্থান দেখাইয়া তাঁহাকে ( ছনিয়া ও আথেরাত উভয় জিন্দেগীর ) এখ্তিয়ার বা পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা না হয়।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত (দঃ) যথন রোগশয্যায় জীবনের শেষ মুহুর্প্তে পৌছিলেন তথন তাঁহার মাথা আমার উরুর উপর ছিল এবং তিনি চৈতক্তহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতঃপর যথন তাঁহার চৈতক্ত ফিরিয়া আসিল তথন উর্দ্ধিকে তাকাইয়া বলিলেন, তাঁহার তৈত্ব ভিন্তি তাকাইয়া বলিলেন, তাঁহার তিত্ত তিনি তিত্তর বন্ধুগণের সঙ্গে সামিল হইতে চাই।

এতচ্ছুবনে আমি ব্ঝিয়া নিলাম যে, এখন আর হ্যরত আমাদের মধ্যে থাকিবেন না এবং ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিলাম যে, হ্যরত (দঃ) সুস্থাবস্থায় যাহা বলিয়া থাকিতেন ইহা উহারই তাৎপর্য।

১৭৪৩। ত্রাদীছ ঃ— মায়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হয়রত রস্থলুয়াহ ছাল্লালাছ আলাইহে অসালাম কোন সময় অস্থততা বোধ করিলে কুল্ আউজু বে-রাবিবল ফালাক্ ও কুল্ আউজু বে-রাবিবন নাছ — এই ছুরাদ্বয় পাঠ করতঃ উভয় হত্তে ফ্ৎকার মারিয়া হস্তদ্বয় সর্বব শরীরে বুলাইয়া দিতেন।

হযরত (দঃ) যখন অস্তিম রোগে আক্রান্ত হইলেন তখন (স্বয়ং নিজে তিনি ঐরপ করিতেন না।) আমি উক্ত ছুরাদ্বয় পাঠ করতঃ হযরতের হস্তদ্বয়ে ফুংকার মারিতাম এবং তাঁহার হস্তদ্মই তাঁহার শরীরে বুলাইয়া নিতাম।

নবীজীর জীবনের শেষ মৃহুর্ত্তের আর একটি সতর্কবাণী বিশেষ অমুধাবন যোগ্য— যাহা প্রথম খণ্ডে অন্দিত হইয়াছে; ২৭৮ নং হাদীছ।

১৭৪৪। ত্রাদীছ ঃ— (৬৪০ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার উপর আল্লাহ ভায়ালার একটি বিশেষ নেয়ামত এই হইয়াছে যে, হয়রত রস্থলুল্লাহ ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন, আমার গৃহে এবং আমার জন্ম নির্দারিত দিনে এবং আমার (বুকে হেলান দেওয়া অবস্থায় আমার) ছিনা ও থুতির মধ্যস্থলে থাকিয়া। তত্পরি শেষ মৃতুর্তে আল্লাহ তায়ালা হয়রতের এবং আমার—উভয়ের থুথু একত্রিত করিয়া দিয়াছিলেন—য়াহার ঘটনা এই য়ে—

আমার ভ্রাতা আবছর রহমান হাতে তাজা একটি মেছওয়াকের ডালা লইয়া
আমার নিকট উপস্থিত হইল; তখন আমি হযরত রস্থলুলাই (দঃ)কে আমার বৃকের
সঙ্গে হেলান দেওয়াইয়া রাখিয়াছিলাম। আমি লক্ষ্য করিলাম, হযরত (দঃ) আবছর
রহমানের প্রতি বিশেষ ভাবে তাকাইতেছেন; তখন আমি বৃঝিতে পারিলাম যে,
হযরত (দঃ) মেছওয়াকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। আমি হয়রত (দঃ)কৈ জিজ্ঞাসা
করিলাম, ঐ মেছওয়াক আপনার জন্ত লইব কি ? হয়রত (দঃ) মাথার দারা ইশারা

করিয়া বলিলেন, হাঁ। আমি মেছওয়াক আনিয়া হযরত (দঃ)কে প্রদান করিলাম। উহাকে চিবান তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল; সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি ইহাকে চিবাইয়া নরম করিয়া দিব কি ? হযরত (দঃ) মাথা দ্বারা ইশারা করিয়া হাঁ বলিলেন। তখন আমি মেছওয়াকটিকে লইয়া ভালভাবে চিবাইলাম ( এবং উহাকে ঝাড়িয়া স্থান্যরূপে পরিষ্কার করতঃ হযরত (দঃ)কে প্রদান করিলাম।) মতঃপর হযরত (দঃ) উহা দ্বারা এমন স্থান্য ভাবে দাঁত মদ্দন করিলেন যে, এরপ আর কখনও দেখি নাই। হযরত উহা দ্বারা মেছওয়াক করিলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে একটি পাত্র ছিল এবং উহার মধ্যে পানি ছিল। হযরত (দঃ) বার বার স্বীয় হস্তদ্বয় পানির মধ্যে ভিজাইয়া উহা দ্বারা মুখমগুল ঠাগুা করিভেছিলেন এবং বলিতেছিলেন—

"লা-ইলাহা ইল্লালাহ্; মৃত্যুর যাতনা অনেক।"

অতঃপর উপরের দিকে হস্ত উত্তোলন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "في الرفيق الاعلى — উদ্ধি জগতের বন্ধুর সঙ্গে মিলন চাই।" এই বলিতে বলিতে হস্ত মোবারক নিথিল হইয়া পড়িয়া গেল এবং তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

জীবন সায়াত্মের কতিপয় বাণীঃ

১। জ্বাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রম্বলুল্লান্থ ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসালামকে মৃত্যুর তিন দিন পুর্বের বলিতে শুনিয়াছি আলার প্রতি তোমার ভাল ধারণা রাখিও। তোমাদের প্রত্যেকের মৃত্যু যেন এই অবস্থায় হয় যে, আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভাল ধারণা থাকে (বেদায়াহ, ৪—২৩৮)।

ব্যাখ্যা— আলাহ তায়ালার প্রতি ভাল ধারণা তথা তাঁহার রহমত লাভের আশা পোষণ করা তথনই সম্ভব হইবে যথন আমল ভাল হয়। সাধ্যামুসারে বা সাধারণ পর্যায়ে ভাল আমল করিয়াও অনেকের মনে আলার আজাবের আভঙ্ক ও ভীতির প্রাবল্য থাকে; তাঁহাদের প্রতি নবীজীর উপদেশ— মৃত্যু ঘনাইয়া আসিলে আলাহ তায়ালার রহমতের আশা প্রবল রাখিবে।

২। আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লাম জীবনের শেষ মৃহুর্ত্তসমূহে পুন: পুন: উচ্চকণ্ঠে বলিয়া থাকিতেন—

নামায, নামায—সাবধান।
দাস দাসীদের প্রতি সাবধান।।

আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লালাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে আদেশ করিলেন কোন একটি প্রশস্ত বস্তু আনিতে যাহাতে তিনি এমন বিষয় লিখিয়া যাইবেন যাহা পাওয়ার পর উম্মত গোমরাহ হইবে না।

আলী (রা:) বলেন, আমার ভয় হইল যে, আমি দূরে গেলে হয় ত নবীজীর শেষ
নি:শ্বাসের সময়টুকু হারাইয়া বসিব। তাই আমি আরজ করিলাম, আমি স্মরণ রাখিব
এবং সমত্রে কণ্ঠস্থ করিয়া লইব। নবীজী (দঃ) বলিলেন, ভোমাদিগকে শেষ উপদেশ
দিতেছি—নামায এবং যাকাত, আর দাস-দাসীদের প্রতি সদয় থাকিও।

উন্মূল-মোমেনীন বিবি উন্মে-সালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রপ্রল্পাই ছাল্লালাছ আলাইছে অসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাসের বেলায়ও বলিতেছিলেন, নামায এবং দাস-দাসী। এমনকি তাঁহার জবান চলে না, তবুও তাঁহার কঠনালীর মধ্যে ঐ কথার গরগর শব্দ শ্রুত হইতে ছিল (নেছায়ী শরীফ)। বেদায়াহ, ৪—২৩৮

০। আয়েশা (রাঃ) ও আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—
(যাহা প্রথম খণ্ডে ২৭৮ নং হাদীছে অমুদিত হইয়াছে যে, ) নবীজী (দঃ) যখন মৃত্যু
যাতনায় অস্থির ছিলেন ফদকন মুখমণ্ডল একবার চাদরে আবৃত করিভেছিলেন, আর
একবার উন্মুক্ত করিভেছিলেন এইরূপ অস্থিরতার মধ্যেও নবীজী (দঃ) স্বীয় উন্মতকে
কবরের সেবা ও শ্রজার নামে কবর-পূজা হইতে সতর্ক করণার্থে বলিতেছিলেন, ইহুদী ও
খুষ্টানদের উপর লা'নং বা অভিশাপ; তাহারা তাহাদের নবীগণের এবং নেককার
ব্যক্তিবর্গের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়াছিল। সাবধান! তোমরা ঐরূপ
করিবে না—মামি কঠোরভাবে উহা নিষেধ করিয়া যাইভেছি।

নবীন্ধী ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের অন্তিমকালের এই অছিয়ৎ — উপদেশকে এই যুগের উন্মতগণ ঘেভাবে লজ্মন করিতেছে তাহা দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

# नवीकीत जर्नतमय वहन (७४) १:)

عى ما نُشة رضى الله تعالى منها و इाक्रोह । هها الله على منها الله المائن المُنْ الْمَالَى .....قَالَتُ وَكَا نَتُ الْحَرْ كَلَّهَ يَكَلَّمَ بِهَا اللَّهُمَّ الرَّفِيْنَ الْاَعْلَى

অর্থ—আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাল্ আলাইতে অসালামের মুখে উচ্চারিত সর্বশেষ বচন ছিল—"আলাভ্ন্মার-রফীকাল্ আ'লা" হে আলাহ— আমার পরম সুহাব। (তোমার মিলন চাই।)

কালেমা-তায়োবা—"লা-ইলাহা ইল্লালাহ"এর যে মর্ম্ম—তোহীদ ও একাছবাদ ভাহা পূর্বরূপে এই বাক্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। এই বাক্যের মর্ম্ম হইল—একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই চাই; আমার লক্ষ্য একমাত্র তাঁহারই প্রতি (যোরকানী, ৮—২৮২)। কালেমা-তায়্যেবার মর্ম—এক আলার প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করা, ইহার বিকাশ এই বাক্যে অতি উচ্চাঙ্গ পর্য্যায়ে। কারণ, ঐ মর্ম কালেমা-তায়্যেবাতে আছে শুধু স্বীকৃতি পর্যায়ে, আর এই বাক্যে উহা রহিয়াছে মহববত ও প্রেমের বন্ধন পর্য্যায়ে। "রফীকাল্ আ'লা"এর অর্থ পরম বন্ধু, পরম স্কুল, পরম প্রিয়, পরম প্রেমাস্পদ—আল্লাহ; একমাত্র তাঁহার মিলন কামনা করি।

নবীজী মোস্তফা (দঃ) "হাবীবুল্লাহ"—আলার প্রিয়পাত্র। তিনি সারা জীবন এই আখ্যার স্বীকৃতি আল্লাহ ভায়ালার তরফ হইতে লাভ করিয়াছেন। এখন জীবনের সর্ব্বশেষ প্রান্তে সেই আল্লার সালিধানে পৌছিবার শুভ মুহুর্ত্তে তাঁহাকে তিনি পরম বন্ধু, পরম স্থল্যদ নামে ডাকিলেন এবং বরণ করিলেন; ইহা কভইনা সামঞ্জস্তুর্প্।

নবীজী মোস্তকা (দঃ) অস্তিম অবস্থায় বারংবার অচেতন হইয়া পড়িতেছিলেন। প্রত্যেকবার তৈতন্ত লাভের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বাক্য বলিয়া উঠিতেন। শেষ নিশ্বাসের সঙ্গেও পবিত্র জ্বান হইতে শেষ বাণী উহাই উচ্চারিত হইল এবং উহার মর্মানুযায়ী তাঁহার পবিত্র আত্মাতাঁহার পরম সূহাদ আল্লাহ তায়ালার সন্নিধানে মহাপ্রস্থান করিল।

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ - وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى مَلَى خَيْدِ خَلْقِه

বিবি আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজীর পবিত্র আত্মার মহাপ্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে এমন সুগন্ধি ছড়াইয়া পড়িল যাংগ জীবনে কোন সময় লাভ হয় নাই।

বিবি উন্মে-ছালমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজীর মহাপ্রস্থানের দিন আমি একবার তাঁহার পবিত্র বক্ষের উপর হস্ত স্পর্শ করিয়াছিলাম; আমার হাতে এমন সুগন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল যে, দীর্ঘদিন পর্য্যস্ত অজু-গোছলে ধোয়া-মোছা সত্তে আমার হস্তে কস্তরীর সুগন্ধী পাওয়া যাইত। (বেদায়াহ, ৪, ২৪১)

## অন্তিম শয্যায় নবীজীর বিভিন্ন ভাষণঃ

শেষ নিশাস ত্যাগের চার দিন পূর্বে বৃহস্পতিবার দিন জ্বোহর নামাযান্তে
মসজিদের মিস্বারে আরোহণপূর্বক নবীজী (দ:) যে ভাষণ দিয়াছিলেন উহাই ছিল
তাঁহার বিদায়কালীন প্রসিদ্ধ এবং প্রকাশ্যভাবে সর্বসাধারণ সমক্ষের শেষ ভাষণ।
এই ভাষণে নবী (দ:) অনেক বিষয়ই বয়ান করিয়াছিলেন এবং তাহা অংশ অংশরূপে
বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত আছে। যথা—মিস্বারে আরোহণের পূর্বে সর্বপ্রথম
নবীজী (দ:) ওহোদ-জেহাদের শহীদানদের জন্ম বিদায়ী হৃদয়ের সমৃদয় ভাবাবেগ
চালিয়া দিয়া দোয়া করিলেন। প্রথম খণ্ড ৬৯৯ নং হাদীছ ফেইবা

অতঃপর মিম্বারে আরোহণ পূর্বক প্রথমই তাঁহার ইহজগত ত্যাগ ও পরপারের যাত্রাকে অবলম্বন করার কথা ব্যক্ত করিলেন। কিন্ত নিজের নাম প্রকাশ না করিয়া অনির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তির বিষয়রূপে প্রকাশ করিলেন। ফলে জনসাধারণ বৃথিতে পারিলনা যে, নবীজী অচিরেই আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন, কিন্তু আব্বকর (রাঃ) বিষয়টি ভালভাবেই বৃথিতে পারিলেন এবং তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। আব্বকরের ক্রেন্সনে নবীজী অত্যন্ত অভিভূত হইলেন; তাঁহাকে সান্ত্রনা দিলেন এবং নবীজীর জন্ম তাঁহার অসাধারণ ত্যাগ, দান ও সেবার স্বীকৃতি দান পূর্বক তাঁহার প্রতি গভীর ভালবাসা প্রকাশ করিলেন। ১৭২০ নং হাদীছ অষ্টব্য

অতঃপর স্থাপ ভাষায় সকলকে সংস্থাধন পূবর্ব ক বলিলেন, আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া অগ্রগামীরূপে আথেরাতের মঞ্জিলে চলিয়া ঘাইতেছি। আল্লার দরবারে আমি তোমাদের জন্ম সাক্ষী হইব। হাওজে-কাওছারে আমার সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাতের ওয়াদার লি। হাওজে কাওছার (বাস্তব, সৃষ্ট) এখনও আমি দেখিতেছি। আমাকে সমগ্র ছনিয়ার ধন-ভাগ্ডারের চাবী দিয়া দেওয়া হইয়াছে; (অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের উপর মোসলমানদের আধিপত্য স্থাপিত হইবে।) আমি এই ভয় আর করি না যে, আমার তিরোধানের পর তোমরা শির্ক বা অংশীবাদে লিপ্ত হইবে। তবে আমার এই ভয় হয় যে, তোমরা ছনিয়ার ধন-দৌলত, জাক জমক ও আরাম-আয়েশের প্রতি অভিশয় ঝুকিয়া পড়িবে—প্রতিযোগিতামূলকভাবে উহাতে লিপ্ত ও মত্ব হইবে। ফলে ছনিয়া তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে যেরূপ তোমাদের পূব্ব বর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করিয়াছে।

কবরপুদ্ধা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া নত্তী (দঃ) বলিলেন, খৃষ্টান ইন্থদীদের প্রতি আল্লার লা'নং ও অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে; তাহারা তাহাদের পীরপয়গাম্বর-গণের কবরকে সেন্ধদা করিয়াছে। আমি তোমাদিগকে কঠোরভাবে নিষেধ করিতেছি, খবরদার—ভোমরা ঐরূপ করিবে না, আমার কবরকেও ভোমরা পুদ্ধা করিবে না। প্রথম খণ্ড ২৭৮ নং ও ১৭২৫ নং হাদীছ স্তেষ্ঠব্য

ইসলামের জন্ম মদিনাবাসী আনছারগণের জান-মাল সর্বস্থ ত্যাগের স্বীকৃতি
দানে নবীজী (দঃ) তাঁহাদের সম্পর্কে বলিলেন—

আনছারগণ আমার অস্তরঙ্গ বন্ধু এবং ব্যক্তিগত সর্ব্বময় সম্পর্কের অধিকারী। তাঁহারা তাঁহাদের দায়িত পূর্ণরূপে আদায় করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাপ্য বাকি রহিয়াছে। তাঁহাদে ভাল কাজের স্বীকৃতি দিবে এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চলিবে, ক্ষমা করিবে।

প্রথম থণ্ডের ৬৯৯ নং হাণীছ যাহা মূল কেতাবে ১৭৯ ও ৫৭৬ পৃষ্ঠার বহিরাছে, কিছু অংশ
মেশকাত শরীক ৫৪৭ পৃষ্ঠার আছে।

আমি মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লাম) উন্মতের যে কোন ব্যক্তি কাহারও ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবে তাহার প্রতি আমার বিশেষ নির্দ্দেশ—সে যেন আনছারগণের তাল কাজের স্বীকৃতি দেয় এবং তাঁহাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চলে। ১৭২৬ নং ও ১৭২৭ নং হাদীছ দুষ্টব্য

নবম হিজরী সন হইতে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে ইসলামের কেন্দ্ররপে গড়িয়া ভোলার জন্ম তথা হইতে মোশরেক-পৌতলিকদের উচ্ছেদ সাধনের যে অভিযান আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নিদে গৈ আরম্ভ করা হইয়াছিল—সেই অভিযান চালাইয়া যাওয়ার নিদে শি দানে নবীজী (দঃ) বলিলেন, সমগ্র আরব উপদ্বীপের সীমানা হইতে মোশরেক পৌত্তলিকদেরকে বহিজার করিয়া দিবে। আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সৌহার্দ্য বজায় রাথিবে। রাধীয় প্রতিনিধিবর্গকে উপহার দেওয়ার যে নীতি আমার ছিল সেই নীতি ভোমরাও অনুসরণ করিয়া চলিবে। ১৭২৮ নং হাদীছ ত্রেইব্য

নবীজী (দঃ) আরও বলিলেন—হে লোকসকল। আমি শুনিতে পাইয়াছি, তোমরা তোমাদের নবীর মৃত্যুর ভাবনায় আতদ্ধিত। বলত। আমার পূর্বে কোন নবী তাঁহার উদ্মতের মধ্যে চিরদিন রহিয়াছেন কি ? তাহা হইলে আমিও চিরদিন থাকিতে পারিভাম। সত্যই—গামি আমার প্রভূ-পর্ধ্যারদেগারের সন্ধিনে চলিয়া যাইব। তোমারাও তাঁহার সনিধানে যাইবে।

আমি তোমাদেরে বিদায়ী উপদেশ দিতেছি—তোমরা ইনলামের জন্ম স্বর্ব ত্যাগী মোহাজেরদের মর্যাদার প্রতি সচেতন থাকিও। মোহাজেরগণকেও আমি উপদেশ দেই, তাঁহারা যেন নিজ নিজ অবস্থার সংশোধন করিয়া সং-সাধুহয়। আল্লাহ তায়ালা (ছুরা আছ্রের মধ্যে) বলিয়াছেন, মানুষ ধ্বংসের সম্মুখীন; একমাত্র তাহারা বাতিত যাহারা ইমান বজায় রাখে এবং নেক আমলসমূহ সম্পাদন করিয়া চলে, আর সংপথে এবং সত্যের উপর দৃঢ়-পদ পাকার প্রতি মনোযোগী ও আহ্বানকারী হয়। সব কাজই আল্লার আদেশে হইয়া থাকে। অতএব কোন কাজে বিলম্ব হইলে ব্যতিব্যস্ত হইও না। কাহারও ব্যতিব্যস্ততায় আল্লাহ ব্যতিব্যস্ত হইবন না। আল্লাহ সকলের উপর প্রবল, আল্লার উপর কেহ প্রবল হইতে পারেনা। আল্লার সকলের উপর প্রবল, আল্লার উপর কেহ প্রবল হইতে পারেনা। আল্লার সকলের উপর প্রবল, আল্লার উপর কেহ প্রবল হইতে পারেনা।

তোমরা যদি ইনলামের শিক্ষা হইতে বিরাগী হও তবে ভোমাদের ত্নিয়ারও বিপর্যায় ঘটিবে এবং পরস্পারের সৌহার্দ্য বিনষ্ট হইবে। মদিনাবাসী আনছারদের প্রতি উত্তম ব্যবহারের উপদেশ দিতেছি। ভাহারা ভোমাদের পূর্ব্ব হইতেই মদিনার অধিবাসী এবং অভি যত্নের সহিত ঈমান গ্রহণ ও বরণজারী। ভোমরা ভাহাদের প্রতি সদয় থাকিও। ভাহারা ভাহাদের জায়গা-জমির উৎপন্ন বন্টন করিয়া ভোমাদেরে সমান

ভাগ দান করিয়াছে, বাড়ী-ঘরে স্থান দান করিয়াছে। নিজেরা অনাহারী থাকিয়াও ভোমাদেরকে অগ্রগণ্য করিয়াছে। ভাহাদিগকে ভোমরা পেছনে ফেলিও না।

জামি তোমাদেরই অগ্রগামী ব্যবস্থাপকরূপে পরকালীন জগতের প্রতি চলিয়া যাইতেছি। পরে তোমরা আমার দলে মিলিত হইবে। হাওজে-কাওছারের কূলে তোমরা আমার সাক্ষাৎ পাইবে। কিন্তু স্মরণ রাখিও—পরকালের জীবনে হাওজে-কাওছারের কূলে আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার যদি আকান্ধা থাকে তবে স্থীয় মুধ এবং হাতকে অবাঞ্জিত কার্য্যাবলী হইতে বিরত রাখিবে।

হে জনমগুলী। আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী আল্লাহ তায়ালার দেওয়া নেয়ামত সম্হকেও পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। মনে রাখিও—

জনসাধারণ সং, নেককার ও ভাল হইলে শাসনকর্ত্তাগণও সং-সাধু, ভাল হইবে। আর জনসাধারণ ফাছেক-ফাজের হইলে ভাহাদের শাসনকর্তা ভাহাদের অশাস্থি আনম্মকারী হইবে। (যোরকানী, ৮—২৬৮)

## তুলনাহীন আদর্শের একটি ভাষণঃ

ফজল-ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার অন্থিম শ্ব্যায় একদা ভীষণ জর অবস্থায় মাথায় পটি বাঁধিয়া জানার নিকটে আসিলেন এবং বলিলেন, হে ফজল। তুমি আমাকে হাতে ধরিয়া িয়া চল। সেমতে আমি হাতে ধরিয়া তাঁহাকে নিয়া চলিলাম; তি ন মিম্বারের উপর যাইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, হে ফজল। লোকদেরকে নামাষে উপস্থিত হওয়ার ডাক দাও। আমি "নামাষের জন্ম আস" বলিয়া ধ্বনি দিলাম; জনগণ মসজিদে উপস্থিত হইল।

ইহে অসাল্লাম ভাষণ দানে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন—

হে লোকসকল। তোমাদের মধ্য হইতে আমার বিদায় গ্রহণ নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে; অতঃপর: তোমরা আমাকে এই স্থানে তোমাদের মধ্যে আর দেখিতে পাইবে না। আমি তোমাদের নিকট একটি জরুরী কথা বলিব; আমার পক্ষ হইতে অশু কেহ ঐ কথাটি পৌছাইলে তাহা যথেষ্ট হইবে না ভাবিয়া আমি নিজেই তোমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি।

তোমরা লক্ষ্য করিয়া শুন—কাহারও পৃষ্ঠে আমি কোন আঘাত করিয়া থাকিলে আমার পৃষ্ঠ উপস্থিত রহিয়াছে; সে যেন তাহার ক্ষতিপুরণ আদায় করিয়া নেয়। আমার মন্দ বলার দ্বারা কাহারও সন্মানের হানি হইয়া থাকিলে আমার সন্মান উপস্থিত বহিয়াছে; সে যেন প্রতিশোধ নিয়া নেয়।

কেই যেন ভয় না করে যে. (এরপ করিলে) তাহার প্রতি আল্লার রস্থলের আক্রোশ থাকিয়া ঘাইবে। স্মরণ রাখিও – কাহারও প্রতি আক্রোশ রাখা আমার স্বভাবে ও চরিত্রে নাই। আমার সর্বাধিক ভালবালা ঐ ব্যক্তির ক্ষম্ম যে, আমার হইতে ভাহার হক আদায় করিয়া নিবে যদি আমার উপর তাহার কোনও দাবী থাকে, কিম্বা আমার হইতে দাবী ছাড়িয়া মাফ করিয়া দিবে। আমি যেন মহান আল্লার সাক্ষাতে এমন পাক-ছাফ অবস্থায় যাইতে পারি যে, আমার উপর কাহারও কোন দাবী না থাকে।

ফজল (রাঃ) বলেন— (নবীজীর ভালবাসা প্রাপ্তির) এই ঘোষণা শুনিয়া এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রস্থলুল্লাহ! আপনার নিকট আমার তিনটি দেরহাম প্রাপ্য আছে। রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি কাহারও দাবী অস্বীকার করিব না বা দাবীদারকে কসম খাইতেও বলিব না। তবে ভোমার প্রাপ্য কি স্তে ? এ ব্যক্তি বলিল, হুজুরের স্মরণ আছে কি ? একদা এক সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তিকে (হুজুরের পক্ষ হইতে) ভিনটি দেরহাম দেওয়ার জন্ম আমাকে বলিয়াছিলেন। রস্থলুল্লাহ (দঃ) তথন বলিলেন, হে ফজল। তাহাকে ভিনটি দেরহাম দিয়া দাও। নবী (দঃ) পুনঃ পুনঃ তাঁহার এ বক্তব্য বলিলেন। অতঃপর বলিলেন—

হে লোকসকল! সরকারী ধনভাপ্তার হইতে কেহ কোন কিছু আত্মসাৎ করিয়া থাকিলে তাহা অবশ্যই কেরত দিয়া দিবে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রস্থলাল্লাহ! আমার উপর তিনটি দেরহাম রহিয়াছে; এক জেহাদে যুদ্ধলক ধন যাহা বায়তুল-মালের হক তাহা হইতে আমি উহা নিয়াছিলাম। রস্থলুলাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি কেন উহা নিয়াছিলে ? ঐ ব্যক্তি বলিল, আমি প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া নিয়াছিলাম। রস্থলুলাহ (দঃ) বলিলেন, হে ফজল! তিনটি দেরহাম তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়ালও। অতঃপর বলিলেন—

হে লোকসকল। কাহারও ঈমান-ইসলামে আত্যন্তরীণ কোন কপটতা অমুভব করিলে সে দাঁড়াও আমি তাহার জন্ম আলার দরবারে দোয়া করি। এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রস্থলালাহ। আমি নোনাফেক, মিথ্যাবাদী-কপট, হতভাগা। ওমর (রা:) তাহাকে বলিলেন, ধিক্ তোমার প্রতি—আলাহ তায়ালা তোমার দোষ গোপন রাথিয়াছিলেন; তুমি কেন তাহা প্রকাশ করিয়া নিজের বদনাম করিলে। রস্থলুলাহ (দঃ) বলিলেন, হে থাতাব-পুত্র (ওমর)! চুপ থাক। ছনিয়ার বদনামী ও লজ্জা অতি ক্ষীণ ও সহজ আথেরাতের বদনামী ও লজ্জা হইতে। অতঃপর নবীজী ঐ ব্যক্তির জন্ম দোয়া করিলেন, হে আলাহ! এই ব্যক্তি যথন নিজের শুদ্ধি চাহিয়াছে তথন তুমি তাহাকে সত্য দান কর, ঈমান দান কর, হুর্ভাগ্য হইতে মুক্তি দাও। তারপর রস্থলুলাহ (দঃ) বলিলেন, ওমর আমার সঙ্গী, আমি ওমরের হঙ্গী, সত্য সদা ওমরের সঙ্গে থাকিবে। (বেদায়াহ, ৪—২০১)

কাহারও প্রতি কোন অক্যায় করিয়া থাকিলে সর্ব্বোচ্য ক্ষমতার ক্ষমতাবান হইয়াও উহার প্রতিশোধ দানে নতশিরে প্রস্তুত হওয়ার আদর্শ নবীজী মোতফা (দঃ) স্থাপন করিয়া গেলেন। তাহার পরেও তাহার সুযোগ্য ধলীফাগণ এই আদর্শের অমুসরণে অতুলনীয় দৃষ্টাস্ত স্থাপন করিয়ার্ছেন। আম্ব-ইবনে শোআয়েব (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমর (রাঃ) সিরিয়ায় আগমন করিলেন। এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট সিরিয়ার গভর্ণরের বিরুদ্ধে তাহাকে প্রহার করার অভিযোগ করিল এবং উহার প্রতিশোধ চাহিল। ওমর (রাঃ) উক্ত গভর্ণর হইতে প্রতিশোধ দানের ইচ্ছা করিলেন। (বিশিষ্ট ছাহাবী এবং মিশরের গভর্ণর) আম্ব-ইবরুল আছ (রাঃ) ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, সিরিয়ার গভর্ণর হইতে এই ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে । ওমর (রাঃ) বলিলেন, নিশ্চয়। মিশরের গভর্ণর বলিলেন, এরূপ হইলে ত আমরা আপনার চাকুরী করিব না। ওমর (রাঃ) বলিলেন, না কর; তাহাতে আমার কোন পরওয়া নাই—এই ভয়ে আমি প্রতিশোধ দান নীতি ছাভিতে পারি না; যেহেতু আমি দেখিয়াছি, রস্থলুল্লাহ ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লাম স্বেচ্ছায় প্রতিশোধ দানে আগাইয়া আসিয়াছেন। মিশরের গভর্ণর বলিলেন, এই ব্যক্তিকে সন্তেই করিয়া দিলে চলিবে কি । ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহা করিতে পার।

সায়ীদ ইবনে মোছাইয়্যেব (রঃ) বলিয়াছেন, নবী (দঃ) স্বেচ্ছায় প্রতিশোধ দান করিয়াছেন, আব্বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)ও স্বেচ্ছায় প্রতিশোধ দান করিয়াছেন। (তবকাতে-ইবনে সায়াদ, ১—৩৭৪)

#### করুণাবিজড়িত কপ্তের আর একটি ভাষণ ঃ

আবহল্লাই ইবনে মদউদ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, এক মাসকাল পূর্বেই আমরা
নবীলীর ইহধাম ত্যাগের আভাস পাইয়াছিলাম। অন্তিম সময় যখন একেবারেই
ঘনাইয়া আসিল এবং বিদায়-মৃতুর্ত নিকটবর্তী হইয়া আসিল তখন একদা রম্বল্লাহ
ছাল্লাছ আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার শেষ-শহ্যা-কক্ষ আয়েশা রাজিয়াল্লাভ আনহার
গৃহে আমাদিগকে সমবেত করিলেন। অতঃপর সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

আলাহ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন, তোমাদিগকে আশীর্ক্ষাদ করুন, তোমাদের ক্ষতিপূরণ দান এবং ব্যথা-বেদনা দূর করুন, তোমাদিগকে নেয়ামত দান করুন, তোমাদিগকে সাহায্য করুন, তোমাদিগকে উন্নতি দান করুন এবং তাঁহার আশ্রয়ে তোমরা নিরাপদ হইয়া থাক।

আমি তোমাদিগকে আলার নামে ধর্মতীক হইবার অছিয়ৎ করিতেছি, তোমাদিগকে তাঁহারই হাতে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। আমি তোমাদিগকে আলার আজার হাত সতর্ক করিয়া যাইতেছি। তাঁহার পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট সতর্কবাণী শুনাইয়া যাইতেছি— সাবধান। আলার হনিয়াতে আলার বন্দাদের উপর অহঙ্কার ও অক্যায়-আচরণ করিও না। সদা শারণ রাখিবা, আলাহ আমার জন্ম এবং তোমাদের জন্ম পরিকার বিদ্যালন,

تلك الدار الأخِرَة نَجَعْلَهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوا فِي الَّارْضِ وَلا فَسَادًا

"এই যে পরকালের শান্তির নিবাস—ইহা আমি সেই সকল লোকদিগের অশুই নির্দ্ধারিত করিব যাহারা পৃথিবীতে উদ্ধতি ও অহঙ্কার দেখাইতে এবং বিপর্যায় ঘটাইতে চাহে না, এবং সংযমশীল খোদাভীক লোকগণই পরিণামে কল্যাণ লাভ করিবে।" আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

"অহন্কারকারীদের বাসস্থান অবশ্যই জাহান্নামে হইবে।"

আমরা জিজাদা করিলাম, ইয়া রসুলালাহ। আপনার শেয মৃহুর্ত্ত কবে ? ডিনি বলিলেন, বিদায় অতি নিকটবর্তী, যাত্রা আল্লার দরিধানে এবং চিরস্থায়ী বেহেশতের দিকে।

আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রমুলুলাহ। আপনাকে গোছল কে দিবে ?

হুজুর বলিলেন, আমার আপনজনের মধ্যে নিকটতম ব্যক্তি। কাফন সম্পর্কে

জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, আমার পরিধেয় কাপড়েই এবং ইচ্ছা করিলে তৎ সঙ্গে

মিশরীয় বা ইয়ামনী সাদা এক জোড়া কাপড়। জানাযার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

করিলে বলিলেন, গোছল দিয়া কাফন পরাইবার পর খাটের উপরে কবরের কিনারায়
রাখিয়া কিছু সময় তোমরা অফাত্র থাকিও। সর্ক্বপ্রথম জানায়া পড়িবেন জীত্রায়ীল,

তারপর মীকায়ীল, তারপর ইপ্রাফীল, তারপর আজরায়ীল—প্রত্যেকের সঙ্গেই

ফেরেশতাগণের বিরাট দল থাকিবে। তারপর তোমরা জমাত জমাত আসিয়া দক্ষদ

এবং সালাম পাঠ করিয়া যাইবে। আর একটি কথা—

তোমরা আমার অমুপস্থিত ছাহাবীদিগকে আমার "সালাম" পৌছাইয়া দিবে।
এতত্তিম—আজ হইতে কেয়ামত পর্যাস্ত বাহারা আমার প্রচারিত ধর্মের অমুসরণ
করিবে তাহাদের সকলের প্রতিও আমার "সালাম"। (বোরকানী, ৪—২৬৯)

পাঠক, পাঠিকা! আফুন !৷ আমরা নবীজীর সালামে কৃতার্থ হইয়া সমবেত কঠে দেই মহান সালামের উত্তর দানে বলিতে থাকি—

اً لصلوة والسَّلام عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه

লক্ষ-কোটি দরুদ ও সালাম আপনার প্রতি—হে আলার রসুস।

ا لَعْلُو 8 وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ

লক্ষ-কোটি দরুদ ও সালাম আপনার প্রতি—হে আল্লার নবী।

ا لصلو 8 و السلام عليك يا عبيب الله

লক্ষ-কোটি দক্ষদ ও সালাম আপনার প্রতি—হে আল্লার হাবীব।

্বোধারী শরীক বাংলা ভরজম। দ্বিভীয় খণ্ড লেখাকালীন ১৩৭৭ হিজরী মোভাবেক ১৯৫৮ সনে হজ্জ উপলক্ষে পবিত্র মদীনায় হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লালান্ত আলাইহে অসাল্লামের দরবারে পঠিত—

> الالتجاء والحنين مع الصلوة والسلام الى سيد المرسلين

রম্মলগণের সরদার সমীপে করুণা ভিক্ষা, আবদার এবং প্রাণের আবেগপূর্ণ দরূদ ও সালাম

بِنْفْسِي وَا وَلَادِي وَا مِنْ وَوَالِدِي \* عَلَى تَرْبَةً مَا بَتُ بِطِيبِ مِعَ আমার প্রাণ, আমার সন্তান-সন্ততি, আমার মাতা-পিতা সর্ব্বস্থ ঐ পাক ভূ-খণ্ডের উপর উৎসর্গ ষেই ভূ-খণ্ড হ্যরত মোহামদ ছালালাহ আলাইহে অসালামের স্থগদ্ধে স্থগদ্ধময় হইয়া আছে। تُوْبِعٌ نَا قَتْ مَلَى الْعَرْشِ رَثْبَةً \* وَهَازَتْ رِيَاضَ الْجَنَّةِ الْهَتَابِّدِ আমার সর্বন্থ উংসর্গ ঐ ভূ-খণ্ডের উপর যাহার মর্য্যাদা আরশ অপেক্ষা অধিক এবং যেই এলাকায় অনন্তময়ী বেহেশতের বাগিচা বিরাজমান—

ووارت حبيبا ربانا قد احبه \* فلم يبن فينا بالبقاء المخلد যেই বিশেষ ভূ-খওটি আল্লাহ তায়ালার প্রিয়তম দোতকে ঢাকিয়া আছে। তিনি আলার অতি প্রিয়; তাই তাঁহাকে আমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল না রাখিয়া ডাকিয়া নিয়াছেন। بطيبة \* فاصعن مغشيا مديم التجلد প্রিয় পাত্র (হ্যরত নবী দঃ) যখন এই "তায়বা" – মদীনায় অবস্থানরত ছিলেন তখনকার

মধুর দৃশ্যের কল্পনা, ধ্যান ও স্মরণ করতঃ আমি ধৈর্যাহীন ভশহারা হইরা পড়ি। الصبيب بطيبة \* فكاد فقادى ان يطير بموجد আমি যখন তায়বাস্থিত প্রিয়তমের নিদর্শন সমূহের নিকটবর্তী যাতায়াত করি তখন মনে হয়—

ঐ সবের আকর্ষণে আমার প্রাণপাখী উড়িয়া যাইবে।

وبدر وبستان نهذى بقاع والجبال ومعهد এই বিশেষ বিশেষ স্থান সমূহ, পাহাড় সমূহ, রাস্তা-ঘাট ও বিভিন্ন কুপ, বাগ-বাগিচার স্থান এবং তাঁহার উপস্থিতির স্থানের নিদর্শন সমূহ এবং

و و و اطام و منبو خطبة ، أساطين أعلام و محراب مشجد বিভিন্ন ঘর-বাড়ী, ট্রনা, খোৎবা দানের মিম্বর এবং মসজিদ্দ্বিত কতিপ্র খুঁটি ও মেহরাব—

لَّهُ مِنْ ذَكْرَى الْحَبِيْبِ قَلُوبِنَا \* وَتُورِثُ نَارًا فِي ظَلَوْعِ وَ اَكْبُدُ উল্লেখিত নিদর্শন সমূহ আমার প্রাণকে প্রিয় পাত্রের স্মরণে পরিপূর্ণ করিয়৷ দেয় এবং আমার হৃদয় পটে প্রজ্জালিত অগির সঞ্চার করে।

حَانَ فُوادِي اِذْاَ تَيْتَ بِبَابِهِ ﴿ الْجَوْرَةُ نَيْسَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَقَدِهِ اللَّهُ وَقَدِهِ اللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَارُسَلْتُ دَمُعَیُ لَلْعُوادِ مِتَرْجِهَا \* فَیَا مَیْنَ جُودِی وَاهَهِ اَی لاَ تَجَمَّدی موسی قَارُسَلْتُ دَمُعی لَلْعُوادِ مِتَرْجِها \* فَیَا مَیْن جُودِی وَاهَه!ی مَن مَدَا مع \* وَ صَبّی میوفا می دی و الله ما الله می می مدامع \* و صبّی میوفا می دی و الله می در الله علی می می مدامع \* و صبّی میوفا می دی و الله می دی و الله می می مدامع \* و صبّی میوفا می دی و الله می در می و الله می می مدامع \* و صبّی می می مدامع \* و صبّی می می مدامع و الله می در می دی و الله می در می دی و الله می در می

لَا فِي سُرا مِ تُرْصِدُ الْعَبْنِي مَا دُهَا \* وَا فِي سُرا مِ يُرْصِدُ النَّغْسَ لِلْغَدِ আর কোন্ আকাঙা প্রণের মানসে চক্ষু স্বীয় অক্ষ রিফিত রাখিবে ? এবং আর কোন্ আকাঙায় আমার প্রাণ আগামী দিনের জন্ম বাঁচিৱা থাকিবে ?

مَلَيْكَ سَلَامٌ يَا مُطَيِّبَ طَيْبَة \* لاَ نُتَ مَلاَذِي إِذْ اَ تَى يَوْم مَوْمِد

"তারবা"কে মনমুগ্ধকারক—হে মহান! আপনাকে সালাম। কেয়ামতের দিনে আপনি আমার আশ্রয়-স্থল।

وَ ا نَسَ رَجَا تَى فَى مَنَا زِلَ مَحَشَرِ \* صِرَاطِ وَ مِيْزَانِ وَ فَى كُلِّ مَوْرِدِ आश्रमि बामात्र बाणात चल शाभद्वत्र प्रतिक शिक्षि चात्न-(शाल-एक्ताज, तिकी-विभीत्र शाह्यात्र निक्षेवलीं ब्रवः ब्रह्माक श्रिष्ठि शाह्याः। مِنَ اللّٰهِ "سَلُ لَعْطَهْ" وَمِذْكَ شَفَا مَعٌ \* ذَهَذَا رَجَا دَى يَا غِيَا ثَى وَمَسْلَدِيْ مَسْلَدِيْ وَمَسْلَدِيْ مَسْلَدِيْ مَسْلَدُيْ مَسْلَدِيْ مَسْلَدِيْ مَسْلَدِيْ مَسْلَدِيْ مَسْلَدِيْ مَالْمُ مَا مُسْلَدِيْ مَسْلَدِيْ مَسْلَدِيْ مَا مُسْلَدِيْ مَسْلَدِيْ مَسْلَدِيْ مَسْلَدِيْ مَا مُسْلَدِيْ مَا مُسْلَدِيْ مَا مُسْلِدُيْ مَسْلَدِيْ مَا مُسْلَدِيْ مَا مُسْلَدِيْ مَا مُسْلَدِيْ مَا مُسْلَدِيْ مَا مُسْلِدُيْ مَا مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مِنْ مَالِيْ مِنْ مَا مُسْلِدُيْ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مِنْ مَا مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مِنْ مَا مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُنْ مُسْلَدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُنْ مُسْلِدُ مُنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِي مُسْلِدُ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْلِي مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِد

بِذَنْبِی وَ مِصْیَا نِی لَغٰی کُلَّ حِیْلَتِی \* بِحِوْدِ کَ یَا خَیْرَ الْجَوَادِ تَغَمَّدُ लानार ७ नाकत्रमानीत नकन आमात्र সमन्त (Бट्टी एनवीत्रहे निक्किस हहेसा পिएसाएह ; हिम्मील । आभिन श्रीस मान-अमुद्ध आमारक निमष्किण ककन ।

غُوِ قُتُ بِبَحُرِ الذَّنْبِ مَا لَى مِصْهُ \* فَخُذْ بِيَدِى اَ نُتَ الْحَرِيْمُ فَخُدْيَدِى أَ مُتَ الْحَرِيْمُ فَخُدْيَدِى فَ जानादित সমুদ্র আমি নিমজ্জিত নিরুপায় : আপনি দয়ালু; আপনি আমার হাত ধরুন !
আপনি আমার হাত ধরুন !

वािंग प्रकार के प्रेंग क

সাম সক্ষরার হইরা ঘর-বাড়ী ত্যাগ করতঃ আপনার ঘারে উপস্থিত হইরাছি

অাপনি দয়ার দরিয়া আমাকে সাহায্য করুন এবং আমার সম্বল করিয়া দিন।

اَ تَيْدُكَ مَذْ عُوْ رَا مِنَ الذَّنْبِ خَا بُغًا \* اَ تَبَدُكَ عَبْدُ ا مُسْتَجِهْرًا بِسَيْدِ आर्थि शानारित ज्ञा आणकि हरेत्रा आलनात প্রতি ছুটিরা আসিরাছি ষেরূপ বিপদগ্রন্থ গোলাম মনিবের সাহাযোর প্রতি ছুটিরা আসে।

هُوَ الْبَابُ بَابُ الْجَوْدِ وَالْكَرْمِ وَالسَّخَا \* وَمَنْ يَّاتِهِ يَاْتُ الْمَرَامَ وَيَسْعَدِ هُوَ الْبَابُ بَابُ الْجَوْدِ وَالْكَرْمِ وَالسَّخَا \* وَمَنْ يَّاتِهِ الْمَرَامَ وَيَسْعَدِ هُوَ الْبَابُ بَابُ الْجَوْدِ وَالْكَرْمِ وَالسَّخَا \* وَمَنْ يَاتِهِ الْمَرَامُ وَيَسْعَدِ هُوَ الْبَابُ بَابُ الْجَوْدِ وَالْكَرْمِ وَالسَّخَا \* وَمَنْ يَاتِهِ الْمَرَامُ وَيَسْعَدِ هُوَ الْبَابُ بَابُ الْجَوْدِ وَالْكَرْمِ وَالسَّخَا \* وَمَنْ يَاتِّهِ الْمَرَامُ وَيَسْعَدِ هُوَ الْبَابُ بَابُ الْجَوْدِ وَالْكَرْمِ وَالسَّخَا \* وَمَنْ يَاتِهِ الْمَرَامُ وَيَسْعَدِ هُوَ الْبَابُ الْمَرَامُ وَيَسْعَدِ هُوَ الْمَرَامُ وَيَسْعَدِ هُو الْمَدَا الْمَرَامُ وَيَسْعَدِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّه

فَكُمْ مِنَ غُرِيْقِ هَا لَكَ لَكُمْ يَهُمُدُ فَكُمْ مِنَ غُرِيْقِ هَا لَكَ اللّهِ يَهُمُدُ فَ वह निमक्तमान स्वरत्प्रत प्रमूणीन वाक्षि এই द्वात णांक णाहेशा धित्रशा आहार जा शालात दिमास्त्र ७ नृत প্রাপ্তে পরিত্রাণ পাইয়াছে।

رَجَا تَى الْيَكُمْ يَا شَغَيْعُ الْهَشَعَّمْ \* وَمَنْ ذَا الَّذِي فَرَجُو الْبَهُ وَفَهَمْ يَا شَغَيْعُ الْهَشَعَّمْ \* وَمَنْ ذَا الَّذِي فَرَجُو الْبَهُ وَفَهَمْ يَا شَعِيمُ السّلام السّل

আমার গোনাহ দৃষ্টে শত্রুর অন্তরেও দয়ার সঞ্চার হয়। আপনি আমার মনিব, আপনার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইবে বলিয়া আমি আশাবাদী কেন হইব না?

وَمَا لِيَ مِنْدُ اللّٰهِ دُوْنَكَ حِيلَةً ، نَجَا } وَغَفْرَانَ نَكَنَ اَنْتَ رَائِدِي আहार जावानात निकि क्या ও পत्रिजान পाইবার জग्र আপনি ভিন্ন আমার আর কোন
স্থ্র নাই, তাই আপনি আমার সংস্থাপক হইয়। যান।

دُرِحُمْ رَسُولَ اللّهِ جِنْدَكَ رَاجِياً \* لاَ ذَتَ كَرِيمٌ للْعَدْرُ وَمَعَدَى दर आझात त्रस्रम ! আমার প্রতি করুণার দৃষ্টি করুন, আমি আশা আকান্থা নিয়া আপনার ছারে উপস্থিত হইয়াছি—আপনি ত শক্তর প্রতিও দয়াশীল।

وَ اَ ذَتَ جَوَا دُ مَا لِجَوْدِ كَ سَا حِلْ \* نَهَا لِي لَا ا رُجُو بِا نَّكَ مَسْعِدِ فَ আপনার দয়ার সাগরের কুল-কিনারা নাই; তবে কেন আমি আশাবাদী হইব না যে,
আপনি আমাকে সোভাগ্যশালী করিবেন।

تُرَحَّمْ مَزِيْزَ الْحَيِّ يَا مَنَ بِلَطْفِعَ \* حَثَيْرُ مِّنَ الْعَاصِيُ لِفُورُوسَ يَهْتَدِيُ আপনি আমি নরাধম আজিজুল হকের প্রতি দয়ার দৃষ্টি করুন, আপনার কৃপার অছিলায় বৃহ গোনাহগার ফেরদাউস বেহেশ্ত লাভ করিয়া বসিবে। فَرَ بِلَّكَ يُعْطَى مَا تُرِيدُ وَ تَشْتَهِى \* مُحَبِّ لِهَ حَبُوبِ يُطِيعُ وَيَقْتَدِى আপনি যাহাই ইচ্ছা করেন ও পছল করেন আল্লাহ তায়ালা তাহাই দান করিয়া থাকেন;
দোত্ত দোত্তের মন রক্ষা করিয়াই চলে।

مایک ماو و و اسلام و ر م و الله و ا

আমার মনিবের শহর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুনিয়া এবং দুনিয়ার সামগ্রী সমূহ আমার

اَ لَلْهِمْ ا رُزْقُهِ فَيْ شَهَا دَةً فِيْ سَإِيْلِكَ وَالْمَوْتَ فِي بَلَدِ رَسُولِكَ مَلَّى اللهِ مَا لَكُ وَالْمَوْتَ فِي بَلَدِ رَسُولِكَ مَلَّى اللهِ مَا لَكُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

হে আল্লাহ! তোমার রান্তায় শহীদ হওয়ার স্থযোগ আমাকে দান কর এবং তোমার রস্কল ছাল্লাল্ল আলাইহে অসালামের শহরে আমার মৃত্যু নছীব কর। আমীন!

শৈষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় ও তারিথ এবং হুযুরতের বয়স :

ইং। সর্ব্বসমত সিদ্ধান্ত যে, একাদশ হিন্ধরীর রবিউল আউয়াল মাসে সোমবার দিন হযরত (দঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাও প্রায় অবধারিত যে, সোমবার দিন তুপুর বেলার পূর্বেই হঠাৎ অবস্থার ভয়ন্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া মৃত্যু-যাতনা আরম্ভ হয় এবং দ্বিপ্রহরকাল পর্যান্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উক্ত সোমবার দিনটি রবিউল আউয়াল মাসের কোন্ ভারিথে ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। প্রানিদ্ধ এই যে, উহা ১২ই রবিউল আউয়াল ছিল \* কাহারও মতে ২ ভারিথ, কাহারও মতে ১ম ভারিথ ছিল। (সীরতে মোস্তফা ৩—২০৫)

\* ১২ই রবিউল আউয়াল দিনটি সোমবার হওয়ার জন্ত ঐ মাদের প্রথম তারিখ বৃহস্পতিবার হওয়া আৰম্ভক। কিন্তু ইহাতে একটি জটিল প্ৰশ্ন প্ৰতিবন্ধক হয়—তাহা এই যে, এই মাদের তুই মান পূর্বের জিল্হজ্জ মানে হয়রত (দ:) বিদায় হজ্জ করিয়া আসিয়াছেন। ঐ মানের ১ তারিথ তথা আরাকার দিন শুক্রবার ছিল—ইহা অকাট্যরূপে অবধারিত। দেমতে জিলহজ্জ, মহর্ম, ছক্র এই তিনটি মানের সবগুলিকে ৩০ দিনের বা ২০ দিনের কিলা কোনটা ৩০ কোনটা ২০ যে প্রকারেই হিদাব করা হউক জিলহজ্জ মাদের ১ তারিখ শুক্রবার ধরিয়া কোন মতেই রবিউল আউয়াল মানের ১ম তারিথ বুহস্পতি ও ১২ তারিথ দোমবার হইতে পারে না। এই জন্ম হ্বরতের ওফাতের তারিখ সম্পর্কে ১২ই রবিউল আউয়ালকে অনেকে অম্বীকার করিয়া বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু হ্যরতের ওফাতের দিন দোমবার এবং ১২ই রবিউন আউয়ান এই ষতবাদটা সর্ব্বত্র এতই প্রনিদ্ধ বে, উহাকে এডান যায় না। মাওলানা আবতল হাই সাহেব মজমুহা ফত ওয়া ২—২৩৯পৃষ্ঠায় উক্ত প্রপ্রটির ভাল মীমাংদা দিয়াছেন যে —বোধ হয়, হ্যরদের বিদায় হজ্জের বংসর জিলছক্ত মানের ১ম তারিধ মকায় ও মদিনায় চাঁদ দেখার হিদাবে বিভিন্ন ছিল। পূর্ববর্ত্তী জিল্কদ মান্দের প্রথম তারিখ-হযরতের হজ্জ যাত্রার তারিথ বর্ণনাকারীদের হিদাব মতে বুধবার ছিল। এই মানেব ২৯ তারিধ বুধবার ছজরত (দঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণ মকার পথে থাকিয়া জিলহজ্জ মানের চাঁদ দেখেন: মকাতেও তাহাই হয়। সেমতে জিলহজ্জ মানের ১ম তারিখ হয় বৃহস্পতিবার এবং ৯ তারিথ হয় শুক্রবার। কিন্তু ঐ দিন মদিনাতে জিলহজ্জের চাঁদ দৃষ্ট হয় নাই এবং সেই যুগে মকা এলাকার থবর মদিনা শহরে সমগ মত পৌছিতেও পারে নাই। মদিনা শহরে জিলকদের চাঁদ ৩০ দিনের গণ্য হইরা জিলহজ্জের ১ম তারিথ গুক্রবার হইয়াছে এবং মদিনায় এই হিদাবই প্রচলিত হইয়া গিয়াছে; পরেও এই বিষয়ে কোন তৎপরতার প্রয়োজন হয় নাই। জিসহজ্জ মাসও ৩০ দিনের হুইয়া ১লা মহরম রবিবার হুইয়াছে। মহরম মাসও ৩০ দিনের হুইয়া ১লা ছফর মলনবার হইয়াছে। ভফর মাদও ৩০ দিনের হইয়া ১লা ববিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার रहेब्राष्ट्र। এই हिमार्ट मका अनाकांत्र वह जिनहच्छ एकवांत्र अवर मिना अनाकांत्र वरहे बरिजेन পাঁউরাল সোমবার দলতিপূর্ণই বটে। ১ই জিলহজ্জ আরাফার দিন শুক্রবার মক্তা এলাকার হিদাব व्यस्यांत्री रहेशाष्ट्र । व्यात ১२हे बर्विजेन व्याजेशान मात्रवात प्रतिमा धनाकात हिमाद रहेशाष्ट्र ।

হযরত (দঃ) কত বয়দে ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন দে সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মতভেদও আছে এবং এই সম্পর্কে রেওয়ায়েত বা বর্ণনাও বিভিন্ন রহিয়াছে। কিন্তু ৬৩ বংসর সম্পর্কীয় বর্ণনাই বিশেষ অগ্রগণ্য।

১৭৪৬। ত্রাদীছ :—(৬৪১ পৃ:) আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুয়াহ ছারায়াছ আলাইতে অসালাম তেষ্টি বৎসর ব্যুদে ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ-হ্যবত রমুলুরাহ ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অদাল্লামের (১) জন (১) উাহার নব্যত প্রাপ্তি (৩) তাঁহার মকা ত্যাগ (৪) তাঁহার মৃত্যু-এই বিষয়গুলির সঠিক দিন তারিখ নির্দ্ধারণ যদিও পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণের রুচি দৃষ্টে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, কিন্তু এদব বিষয়াবলীর যুগে কোন ঘটনার সঠিক দিন-তারিখ নির্দারণের গুরুত্ব মোটেই ছিল না। এতন্তির ইসলামেও উহার কোন গুরুত্ব মোটেই নাই, সুভরাং প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে উহার দিন-ভারিখ সংরক্ষণ করা হইয়াছিল না। পরবর্তীকালে কোন কোন ছাহাবী এ সম্পর্কে মস্তব্য করিয়াছেন, ফলে তাঁহাদের মস্তব্যের মধ্যে কিছুটা বিভিন্নতা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে— যাহা অত্যস্ত স্বাভাবিক। সেই বিভিন্নতা সুত্রেই মোটামুটি হিসাবের বেলায় যে— (১) ঠিক কত বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (২) নবুয়ত প্রাপ্তির পর কত দিন মকায় অবস্থান করিয়াছিলেন (৩) মদিনায় কত দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন (৪) সর্বমোট কত বয়দে ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন—এই সব বিষয়াবলীর সংখ্যা নির্দ্ধারণে মতামতের বিভিন্নতা স্বষ্টি হইয়া গিয়াছে। এতন্তিন্ন এই ধরণের হিসাবাদির মধ্যে স্বাভাবিক রূপেই অনেক সময় বংসরের ভাঙ্গা মাস, মাসের ভাঙ্গা দিনগুলির সঠিক নির্দ্ধারণ করা হয় না; যেরূপ দিনের ভাঙ্গা ঘণ্টা, ঘণ্টার ভাঙ্গা মিনিট এবং মিনিটের ভাঙ্গা সেকেণ্ডগুলির সূজ্ম হিদাবের প্রতি কেহই দৃষ্টিদান করে না, বরং কেহবা এ ভাঙ্গাগুলি পূর্ণ ধরিয়া হিসাব করে, কেহবা এ ভাঙ্গাগুলিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া হিদাব ধরে। দশকের মধ্যবর্তী ভাঙ্গা সংখ্যা সম্পর্কেও এক্সপ করা হয়। এই ভাবেও মোটামুটি সংখ্যা নির্দ্ধারণে মতভেদ হইয়া থাকে।

হযরত রমুলুলাহ ছাল্লালান্ত আলাইহে অসাল্লামের বয়স সম্পর্কের মতভেদটাও সেই শ্রেণীরই। এন্থলে তিন প্রকার মতামত বর্ণনা রহিয়াছে। ৬০, ৬০ এবং ৬৫। প্রকৃত প্রস্তাবে হযরতের সঠিক বয়স ছিল ৬০, কিন্তু কেহ কেহ দশক তথা ৬০-এর উপরের ভাঙ্গা ৩-এর সংখ্যা বাদ দিয়াছে, আবার কেহ জন্ম ও মৃত্যুর ভাঙ্গা বৎসর চুইটি পূর্ণ পূর্ণ বংসর হিসাব করিয়াছে, ফলে চুই বংসর বর্দ্ধিত হইয়া ৬৫-এর সংখ্যা হইয়াছে। শেষ বিঃশ্রাস ত্যাগের পরঃ

হযরত রমুলুলাহ ছালালাভ আলাইহে অসালামের মৃত্যু ধবর ছড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে সারা মদিনায় বিহ্বসভার অন্ধকার ছাইয়া গেল। ছাহাবীগণের মধ্যে সকলে এই কথা বিশ্বাস ও গ্রহণ করিয়া নিতে পারিলেন না যে, হষরতের মৃত্যু হইয়াছে। হ্যরত (দঃ)কে চির নিদ্রায় দেখা সত্ত্বেও তাঁহারা ভাবিলেন, ওহী নাযেল হওয়াকালে হ্যরতের উপর এইরূপ আচ্ছন্নতা পরিলক্ষিত হইত এখনও সেই অবস্থায়ই হয়ত হ্যরত (দঃ)কে এইরূপ দেখা যাইতেছে, কস্মিনকালেও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই।

এইরূপ ধারণা পোষণকারীদের মধ্যে ওমর ফারুক (রা:) ছিলেন সর্ব্বাত্তে এবং সর্ব্বাধিক অটল। এমনকি তিনি উদ্মুক্ত তরবারি হাতে লইয়া বিহ্নলভার মধ্যে ঘোষণা দিতে লাগিলেন, যে কেন্ত বলিবে যে, মোনাম্মদ ছাল্লাল্লাল্ল আলাইন্তে অসাল্লামের মৃত্যু হইয়াছে আমি ডাহাকে দ্বিগণ্ডিত করিয়া ফেলিব। হ্যরতের মৃত্যু হয় নাই, তিনি অচিরেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবেন এবং মোনাফেকগণের মূল উচ্ছেদ করিবেন। ওমর (রাঃ) ভাঁহার এই উক্তির প্রচারে লোকদের মধ্যে বক্তৃতাও করিভেছিলেন। ওসমান (রাঃ) আলী (রাঃ) এবং অ্লাক্ত বিশিষ্ট ছাহাবীগণ বিহ্নলভার মধ্যে কেন্থবা নির্ব্বাক অচেতন অবস্থায় ছিলেন, কেন্থবা অক্রান্তে ভাসিতেছিলেন।

আব্বকর ছিদ্দীক (রাঃ) এই দিন ভোর বেলা হযরত (দঃ)কে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া মদিনার দ্রপ্রান্তে চলিয়া গিয়াছিলেন; তথায় তাঁহাকে এই প্রলয়ম্বরী সংবাদ পৌছান হইল। বিহ্বলতার চরমে পৌছা সত্তেও আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে ধীর স্থিরতার তৌফিক দান করিলেন। সমগ্র জাতি সর্বহারারূপে বিশৃষ্পলময় প্রলয়ম্ভকরী বিপদের মুখে পতিত অবস্থায় জাতির কর্ণধারকে যেরূপ হইতে হয় আল্লাহ তায়ালা আব্বকর ছিদ্দীক (রাঃ)কে এ মুহুর্জে ঠিক সেই রূপে রূপবান করিয়া সাজাইলেন। যাঁহার সাহচর্য্যতায় আব্বকর সর্বন্ধ বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার বিচ্ছেদ যাতনার অগ্নি আব্বকরের অন্তর্গকে পুড়িয়া ভস্ম করিতেছিল, কিন্তু আব্বকরের বহিরাকৃতি পর্বহত্ত্বা অটল ও অবিচল ছিল। আব্বকর (রাঃ) সংবাদ পাভ্যার সঙ্গে সঙ্গেরাকৃতি পর্বহত্ত্বা অটল ও অবিচল ছিল। আব্বকর (রাঃ) সংবাদ পাভ্যার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া ক্রতে চলিয়া আগিলেন এবং কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা না বলিয়া স্থীয় কন্তা আয়েশার কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তথায় সন্দারে-ভ্জাহান চাদরে আবৃত্ত রহিয়াছেন। "ছাল্লাল্লান্ত তায়ালা আলাইহে অসাল্লাম"

১৭৪৭। ত্রাদীছ ঃ—(৬৪০পঃ) আবু ছালামাহ (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন, (হ্যরতের মৃত্যু সংবাদে) আবুবকর (রাঃ) মদিনার দ্র প্রান্ত "স্নহু"ন্তিত তাঁহার গৃহ হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া ক্রত আসিলেন এবং সোজা মদজিদে নববীতে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা না বলিয়াই আয়েশা রাজিয়ালাছ ভায়ালা আনহার নিকট উপন্থিত হইলেন এবং রস্থল্লাহ ছাল্লাল্ছ আলাইহে অসালামের প্রতি অগ্রসর ইইলেন; হ্যরত (দঃ) একটি চাদরে আবৃত ছিলেন।

আব্বকর হ্যরতের চেহারা মোবারক হইতে চাদর হটাইয়া দিলেন এবং শ্রদ্ধাবনত ক্রেপ তাঁহার ললাটে চুম্বন করিলেন; আব্বকরের নিরব অশ্র্ধারা বহিয়া পড়িল।

অতঃপর হযরত ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসর্গ, (আলার সাধারণ নিয়মাধীন) আপনার জন্ম যে মৃত্যু নির্দ্ধারিত ছিল দেই মৃত্যু আপনার উপর আসিয়া গিয়াছে; (এখন পুনঃ আগমন হইলে উহার জন্ম দিতীয়বার মৃত্যুও অনিবার্য্য—) আলাহ তায়ালা আপনার উপর মৃত্যুকে ছই বার সুযোগ দান করিবেন না।

পরবর্তী বিবরণ ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, অতঃপর আব্বকর (রাঃ) কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন; ওমর (রাঃ) লোকদের মধ্যে স্বীয় বক্তব্য ( যে, হ্যরতের মৃত্যু হয় নাই) প্রচার করিয়া বক্তৃতা দিতেছিলেন। আব্বকর (রাঃ) ওমরকে বসিয়া যাইতে বলিলেন। তিনি বসিলেন না ( বিহ্নলতার মধ্যে স্বীয় বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন আব্বকর (রাঃ) দাঁড়াইয়া গেলেন) ফলে লোকজন ওমরকে ছাড়িয়া আব্বকরের প্রতি ধাবিত হইল। আব্বকর তেজদৃপ্ত ভাষায় এক যুগাস্তকারী ভূমিকা সকলের সামনে তুলিয়া ধরিলেন। তিনি বলিলেন—

مَن كَانَ مِنْكُمْ يَعْبِدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَاتَ وَمَن كَانَ مِنْكُمْ يَعْبِدُ اللهُ فَانَ اللهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّارَ سُولٌ قَدْ

خَلَتْ مِنْ قَبِلُهُ الرُّسُلِ - إِفَانَ مَّاتَ أَوْقَتِلَ انْقَلَبُتُمْ عَلَى أَفْقَا بِكُمْ وَمَنْ

يَّنْقَلْبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضْرَّ اللَّهُ شَيْأً - وَسَيَجْ زِي اللَّهُ اشْكِرِيْنَ -"

"ভোমাদের মধ্য হইতে কেই যদি মোহাম্মদের পূজারী ও উপাসক ইইয়া থাক তবে সে জানিয়া লও যে, মোহাম্মদের মৃত্যু ইইয়া গিয়াছে ( যদ্দারা প্রমাণিত ইইয়া গিয়াছে যে, মোহাম্মদ যত বড়ই হন না কেন, কিন্তু তিনি পূজণীয় ও মা'বুদ ইইতে পারেন না।) আর যাহারা আল্লার উপাসক ও বন্দেগীকারী তাহারা জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ ইইলেন অনাদি-অনস্ক, চির জীবস্ত— তাঁহার মৃত্যু আসিতেই পারে না, (মুতরাং আল্লার দ্বীন ও তাঁথার এবাদত চির বিভ্যমান থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে আব্বকর (রাঃ) পবিত্র কোর মানের একটি আয়াতও তেলাওত করিলেন যাহার অর্থ এই—

"মোহাম্মদ রমুল বটে, (কিন্তু তিনি মামুষ — তিনি খোদা নন;) তাঁহার পূর্বে আরও অনেক রমূল আসিয়াছিলেন, যাঁহাদের কেহই ছনিয়াতে চিংজীবি হন নাই, সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে; (মোহাম্মদ (দঃ)ও সেই একই পথের পথিক।) মুতরাং মোহাম্মদ (দঃ) মরিয়া গেলে বা শহীদ হইয়া গেলে তোমরা কি (দ্বীন-ইসলাম ছাড়িয়া) পেছনের অবস্থার দিকে এবং অধঃপতনের দিকে ফিরিয়া যাইবে ? যে কেহ পেছনের দিকে, অধঃপতনের দিকে ফিরিয়া যাইবে (দে নিজেরই ক্ষতি করিবে; আল্লার কোন ক্ষতিই সে করিবে না। আর জানিয়া রাখিও, যাহারা সর্ব্বাবস্থায় আল্লার নেয়ামতের কদর করিয়া চলিবে আল্লাহ তাহাদিগকে উত্তম প্রতিফল দান করিবেন।

ইবনে আববাস (রা:) বলেন, খোদার কসম—লোকগণ যেন ইতিপুর্বে জানিতই
না যে, এই আয়াত পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে; আব্বকর উহা তেলাওয়াত করার
পরেই যেন তাহারা উহা জানিতে পারিল এবং সকলেই আব্বকরের মুখ হইতে উহা
গ্রহণ করিয়া নিল, এমনকি কোন একজন মান্ত্র্যন্ত আমি দেখি নাই যে এই আয়াত
তখন তেলাওয়াত করিতেছিল না।

ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আব্বকরের মুখে এই আয়াত শুনার সঙ্গে সঞ্চে আমারও হাত-পা ভালিয়া পড়িল। যখন আমি উক্ত আয়াতের তেলাওয়াত আব্বকরের মুখে শুনিলাম এবং উপলব্ধি করিতে পারিলাম যে, নবী ছাল্লালাগু আলাইহে অসাল্লামের মৃত্যু হইয়া গিয়াছে তখন আর আমি আমার পায়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, মূহ্যি খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম।

## ভূপৃষ্ঠ হুইতে হুযুৱতের দেহু মোবারকের বিদায় গ্রহণ ঃ

সোমবার দিন দ্বিপ্রহর পর্যান্ত হ্যরত (দঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ঐ
দিনের অবশিষ্ট দীর্ঘ সময় ত শোক ও বিহরলতার মধ্যেই কাটিল; উহা হইতে অবসর
লাভের পূর্বেই সকলে অফ্য আর একটি সমস্থা সম্পর্কে জড়াইয়া পড়িলেন। সেইটি
ইইল শাসন যন্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে হ্যরত রম্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইছে অসাল্লামের
স্থলাভিসিক্তের মনোনয়ন। বিষয়টি ছিল অভ্যাবশ্যকীয়, বিশেষতঃ ঐ মৃহুর্ত্তে, কাংণ
চতুর্দিকে দীন-ইসলামের শক্রর অভাব ছিল না। মোসলেম জাতি বত্রিশ দাভের
পরিবেষ্টনে এক জিহুরার ক্যায় ছিল। ততুপরি মোনাফেকের দল আভ্যন্তরীন শক্রে
রূপে সর্বেদাই সুযোগের সন্ধানে রহিয়াছে; এমতায়বস্থায় উক্ত সমস্থার সমাধানের
আবশ্যকতা কে অধীকার করিতে পারে ? বিশেষতঃ যখন সকলের জানা ছিল যে,
কাফন-দাফনে বিলম্ব হইলেও হ্যরতের দেহ মোবারকে কোন রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি
হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। সাধারণ শহীদের দেহই যখন কোন প্রকারে বিকৃত
হয় না যাহার প্রামাণিক বিবরণ ১ম খণ্ডে ৭০০ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে; এম্বলে ত
শাইয়্যোত্রল মোরছালীনের দেহ – বিকৃত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। এসম্পর্কে
নিশ্চিম্ব পাকায় সকলেই উক্ত সমস্থার সমাধানের প্রতি অধিক ব্যতিব্যস্ত হইলেন।

সাধারণ আলোচনার মধ্যেই আবুবকর (রাঃ) খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর মঙ্গলবার দিন হযরতের গোসল দানের সময় গায়েব হইতে আওয়াজ আসিল, আলার রস্থলের দেহ পোশাক শৃত্য করিও না, তিনি যেই পোশাকে রহিয়াছেন উহার মধ্যে রাথিয়াই ভাঁহাকে গোসল দান কর। ভাহাই করা হইল এবং কাফন পরাইবার সময় উক্ত পোশাক থ্লিয়া লঙ্যা হইল। (সীরতে মোগুফা ৩—২১৯)

অতঃপর দাফন করার স্থান সম্পর্কে বিভর্ক হউলে আবুবকর (রাঃ) হাদীছ শুনাইলেন যে, পরগাম্বর (দঃ)কে তাঁহার শেষ নিঃশাস ত্যাগের স্থলেই দাফন করা হইবে। ইহাই চুড়ান্তরূপে গৃহিত হইল এবং এ স্থানেই কবর শরীফ খনন করা হইল।

মঙ্গলবার দিন কাফন পরাইয়া হযরতের দেহ মোবারক কবরের কিনারায় রাখিয়া দেওয়া হইল। সাধারণ নিয়মে জমাতের সহিত পূর্ণাঙ্গ কায়দায় জানাযার নামায পড়া হইল না\*—যেরপ (অনেক ইমামগণের মজহাব অনুসারে) শহীদের জন্ম জানাযার নামাযের আবশুক হয় না। অবশু দলে দলে সকলেই সন্নিকটে দাঁড়াইয়া তকবীর এবং দরদ ও সালাম পাঠ করিয়া যাইতে লাগিল। প্রথমে ফেরেশতাগণ, অতঃপর ছাহাবাগণ দলে দলে আসিলেন। আব্বকর এবং ওমর (রাঃ)ও এক দলে আসিলেন। বুধবার দিন পর্যান্ত দরদ ও সালামের এই ছেলছেলাই চলিল। অবশেষে বুধবার দিন এবং কাহারও মতে বুধবার দিবাগত—বুহস্পতিবার রাত্রে দেহ মোবারককে ভুগতে আবৃত করিয়া দেওয়া হইল। (সীরতে মোস্তফা ৩—২২২)

### হযরতের পরিত্যক্ত সম্পদ ঃ

হধরত রস্থলুলাহ (দ:) অজ্ঞাক্ত মোহাজেরগণের ক্যায় নি:স্ব অবস্থায়ই মদিনার আসিয়াছিলেন। প্রথম দিকে মোসলমানগণ নিজ নিজ বাগানের এক-তুইটি করিয়া খেজুব গাছ হধরত (দ:)কে দিয়া রাখিয়াছিল—হধরতের জীবিকা নির্বাহের অছিলা উহাই ছিল। নিমে বর্ণিত হাদীছে ইহারই উল্লেখ রহিয়াছে।

১৭৪৮। ত্রাদীছ ঃ—(৪৪১ গৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদিনাবাসী কোন কোন মোসলমান নবী ছাল্লাল্লাছ আলাইছে অসাল্লামকে কভিপয় খেজুর বৃক্ষ দিয়া রাখিত, (উহা আরা হয়রতের জীবিকা নির্ববাহ হইত। মদিনার খেজুর বাগান-বিশিষ্ট শহরতলী এলাকা—) বৃদ্ধ কোরায়জা ও বৃদ্ধ নজীর—ইছদী গোত্রভয়ের বৃদ্ধি মোসলমানদের করায়দ্ধ হইলে পর উহা হইতে প্রাপ্ত হয়রতের অংশ বিশেষ আরা হয়রতের বায় বহনের বাবস্থা হইল এবং হয়রত (দঃ) লোকদের প্রদত্ত খেজুর বৃক্ষ ফেবং দিয়া দিতে লাগিলেন।

কারণ নবীগণের মৃত্যু প্রকৃত প্রস্তানের মৃত্যু নয়; তাঁহাদের জীবন-স্ব্যু অন্তমিত হয় না,
বয়ং অধু আবরনে ঢাকিয়া বায় মাজ। এই স্কেই তাঁহাদের মৃত্যুর পরেও অক্তক্ত তাঁহাদের জীগণের
আর বিবাহ হইতে পারে না। সাধারণ শহীদের বেলাও এই হকুম নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : —ছনিয়ার কোন আকর্ষণ যে হযরত রুস্লুল্লাহ (দঃ)কে স্পর্শন্ত করিতে পারিয়াছিল না তাহা নৃতনভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। "য়য়প" বা ছনিয়ার প্রতি বৈরীভাব সম্পর্কীয় অধ্যায়ের অসংখ্য হাদীছ এই বিষয়ে বিভ্রমান রহিয়াছে; য়াহার কিছু বিবরণ ইনশা আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী খণ্ডে অমুদিত হইবে। এসব হাদীছ এবং বিশেষরূপে ইতিহাসই ঐ সম্পর্কে সুম্পন্ত প্রমান ও সাক্ষী রহিয়াছে। স্কুরাং বিশেষ কোন ধন সম্পদ হয়রত রুস্লুল্লাহ (দঃ) পরিত্যক্তরূপে ছাড়িয়া মান নাই—ইহারই উল্লেখ নিয়ে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে।

১৭৪৯। ত্রাদীছ ঃ—(৬৪১ পৃ:) আম্র-ইবমুল হারেছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রস্থলুরাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইছে অসাল্লাম স্থান বিষা কৌতদাস দাসী (ইত্যাদি কোন ধন-সম্পদ ছনিয়াতে) রাখিয়া যান নাই। তাঁহার ব্যবহারের যানবাহন একটি শ্বেত বর্ণের খচ্চর এবং তাঁহার নিজস্ব মুদ্ধান্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন। আর রাখিয়া গিয়াছিলেন (পরিবারবর্ণের ভরণ-পোষণের উপযোগী) কিছু পরিমাণ বাগান-জমি; উহারও মূল ভূমি আল্লার ওয়াত্তে দান করিয়া গিয়াছিলেন।

"আমাদের (তথা নবীগণের সম্পত্তির) ওয়ারেস বা উত্তরাধীকারী কেহ হইতে পারে না; আমরা যাহা কিছু রাখিয়া যাইব সবই ছদকাছ পরিগণিত হইবে।"

১৭৫১। তাদীছ ৪—(৯৯৬ পৃঃ) আবু হোরায়রা (বাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রমুলুলাহ ছালালাত আলাইহে অসালাম বলিয়াছেন, আমার উত্তরাধীকারীগণ বর্ণীন করিয়া নেওয়ার কোন টাকা-পয়সা পাইবে না। যাহা কিছু আমার পরিতাক্ত থাকিবে উহা হইতে আমার স্ত্রীগণের ভরণ-পোষন এবং কার্য্য পরিচালনাকারীগণের ব্যয় বহন করা হইবে; অতিরিক্ত যাহা থাকিবে ভাহা দান বা ছদকাই পরিগণিত হইবে।

১৭৫২। তাদীছ ঃ – (৫২৬ পৃ:) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ফাতেমা (রাঃ)
নবী ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি যাহা মদিনায় দান স্বরূপ ছিল
এবং ফদক এলাকা ও খয়বরের অংশ—এইসব সম্পত্তি হইতে স্বীয় উত্তরাধিকার-স্বস্থ
চাহিয়া আব্বকর রাজিয়াল্লান্থ ভায়ালা আনত্তর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন।

আব্বকর (রাঃ) বলিলেন; রমুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমাদের তথা নবীগণের সম্পত্তির কেহ ওয়ারেগ বা উত্তরাধীকারী হইতে পারে না; উহা ছদকাই পরিগণিত

হইবে। অবশ্য মোহাম্মাদের (ছাল্লাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লাম ) পরিবারবর্গ ঐ সম্পত্তি হইতে, ধাহা বস্তুতঃ আল্লার জন্ম হইয়া গিয়াছে—ভরণ-পোষন লাভ করিবে; তদতিরিক্ত ঐ সম্পত্তির মধ্যে সেই পরিবারবর্গেরণ্ড কোন হক্ বা অধিকার নাই।

আব্বকর (রাং) বলিলেন, রমুলুলাহ ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লামের (এই স্থান্থ) বিদ্যালয় করিছে বাহার করিছে বাহার করিছে করিছে পারিব না। রমুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং যেরূপে এসবের পরিচালনা করিছেন আমিও ঠিক সেইরূপেই পরিচালনা করিছে।

অতঃপর আলী (রাঃ) এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় আবুবকরের মর্ত্তবা ও মর্য্যাদার স্বীকৃতি দানপূর্ব্বক তাঁহাকে রম্মলুল্লাহ ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের আত্মীয়বর্গের প্রতিলক্ষ্য করা এবং তাঁহাদের হক্ ও অধিকারের প্রতিলক্ষ্য করার আবেদন জানাইলেন।

তত্ত্তরে আব্বকর (রা:) বলিলেন, আমি ঐ সর্বশক্তিমান আল্লার কসম করিয়া বলিতেছি যাঁহার ক্ষমতায় আমার জান-প্রাণ যে, রমুলুলাহ ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের আত্মীয়বর্গের প্রতি দক্ষ্য করাকে আমি আমার নিজ আত্মীয়বর্গের প্রতি লক্ষ্য করা অপেক্ষা অধিক (পছন্দ ও গুরুত্ব দান করিয়া থাকি। (অর্থাৎ হ্যরতের আত্মীয়বর্গ মাথার উপরে, কিন্তু হ্যরতের আদেশ সর্ব্বাগ্রে।)

ব্যাখ্যা—আব্বকর (রাঃ) যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা অতি সুস্পষ্ট ছিল। রস্থলুলাহ ছালালাভ আলাইহে অসালামের সম্পত্তির উপর স্বীয় কর্তৃত্ব জিয়াইয়া রাখাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি শুধু বিবি ফাতেমা (রাঃ)কেই উক্ত সম্পত্তি হইতে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন না। যদি উহা বন্টিত হইত তবে তাঁহার নিজ কন্তা আয়েশা (রাঃ) এবং ওমরের কন্তা হাফ্ছাহ্ (রাঃ) অংশীদার হইতেন, কিন্তু তিনি কাহাকেও কোন অংশ দেন নাই। আব্বকরের উদ্দেশ্য ছিল এই সম্পত্তি সম্পর্কে হযরতের নির্দেশকে পালন করিয়া যাওয়া যাহার উল্লেখ বিভিন্ন হাদীছে রহিয়াছে।

অবশ্য ফাতেমা (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) এই ব্যাপারে আব্বকর রাজিয়াল্লাহ ভায়ালা আনহুর প্রতি মন:ক্ষ্ম হইয়া ছিলেন, এমনকি এই ব্যাপারটি বোখারী শরীফের ৪০৫ এবং ৬০৯ পৃষ্ঠায়ও উল্লেখ হইয়াছে। তথাকার বর্ণনা মতে ফাতেমা (রাঃ) আব্বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি এই ব্যাপারে অসম্ভুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু অব্বকর (রাঃ) হ্যরতের স্পৃষ্ট নির্দ্দেশের দক্ষণ অপারগ ছিলেন।

ব্যাপারটা হয়ত এইরূপ ছিল যে, ফাতেমা (রা:) ও আলী (রা:) এ সম্পত্তিকে রম্মলুরাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের উত্তরাধীকারী আত্মীয়বর্গের মধ্যে বন্টন করত: তাঁহাদিগকে মোতাভয়াল্লী বানাইয়া দেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। অপর পক্ষে আব্বকর রাজিল্লায়াহু তায়ালা আনত্তর আশহা এই ছিল যে, হয়রতের স্পষ্ট নির্দ্ধেশ

অনুসারে এইসব সম্পত্তি আল্লার নামে দান ও ছদকাহ; ইহা একবার ভাগ বন্টনের আওতায় আসিয়া গেলে পরবর্তীকালে ইহার বাস্তব রূপটা নষ্ট হইয়া যাইবে।

আব্বকরের নীতি যুক্তি শ্মত ছিল, কিন্তু ফাতেমা (রাঃ) ও আলী (রাঃ) হ্যরতের ঘনিষ্টতা স্থত্তে তাঁহাদের যে অধিকার ছিল সেই অধিকার দাবী করিয়াছিলেন। ব্যাপারটা অতি সাধারণ; সম পর্য্যায়ের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এই ধরণের মতবিরোধ বিশেষ কোন গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হয় না।

কিন্তু শিয়া সম্প্রদায় যাহারা আব্বকর (রাঃ) ও ওমর রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনন্থর প্রতি ঈমানহীন রূপে ক্ষেপিয়া আছে, তাহারা আলোচ্য বিষঃটিকে ভ্য়ানক ঘোলাটে করিয়া দেখাইয়া থাকে। অথচ ঘটনা অতি সাধারণ ছিল। আব্বকর (রাঃ) স্বয়ং ফাতেমা রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাজি ও সন্তুষ্ট করিয়া নিয়াছিলেন। (সীরতে মোন্তফা ৩—২৬৬, ব-হাওয়ালা বোদয়াহ ওয়াননহায়ায়্।) এবং স্বল্লকালের মধ্যে ফাতেমা রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহার মৃত্যু হইয়া যাওয়ার পর স্বয়ং আলী (রাঃ) আব্বকর (রাঃ)কে নিজ গৃহে সংবাদ দিয়া আনিয়াছিলেন এবং সম্মুথে পরস্পর সব কথাবার্ত্তা মন-খোলা ভাবে বলিয়া দিয়া অতঃপর সর্ব্ব সমক্ষে আনুষ্ঠানিক রূপে উভয়ের মিল-মিশের ঘোষণা জানাইয়া দিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ নিয়ের হাদীছে অতি স্বস্পাইকারে বর্ণিত হইয়াছে।

১৭৫৩। ত্রাদীন্ত ঃ—(৬০৯) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হয়রত রস্থ্লাহ ছাল্লালাত আলাইহে অসাল্লামের যে সম্পত্তি মদিনায় ছিল এবং ফদক এলাকা ও ধয়বরের অংশ—এই সবের মিরাস্ দাবী করিয়া হয়রতের কল্পা ফাতেমা (বাঃ) আব্বকর রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনন্তর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। আব্বকর (রাঃ) তহুত্তরে বলিলেন, হয়রত রস্থল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমাদের তথা নবীগণের সম্পত্তির ওয়ারেস বা উত্তরাধিকারী কেহ হইবে না; আমাদের পরিত্যক্ত সব কিছুছেনকাই পরিগণিত হইবে। অবশ্য মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লাম) পরিবারবর্গ এই সম্পত্তি হইতে ভরণ-পোষণ লাভ করিবে।

আবৃবকর (রাঃ) বলিলেন, থোদার কসম—রস্থল্লাহ ছাল্লাল্লান্ড আল।ইহে
অসাল্লামের ছদকাহকে আমি এক ভিলও পরিবর্ত্তন করিতে পারিব না; উহা ভাহারঃ
পূর্ব্বাবস্থার উপরই বহাল থাকিবে—যে অবস্থায় হযরতের আমলে ছিল। আমি ঐ
রূপেই উহার পরিচালনা করিব যেরূপে হযরত (দঃ) করিভেন। এই বলিয়া আবৃবকর
(রাঃ) ঐ সম্পত্তি ফাভেমা (রাঃ)কে বন্টন করিয়া দিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে
ফাভেমা (রাঃ) ভাঁহার প্রতি রাগান্বিত হইয়া চলিয়া আসিলেন এবং মৃত্যু পর্যান্ত
(এই ব্যাপারে) আর জাঁহার সঙ্গে সাক্ষাত্ত করেন নাই, কথাও বলেন নাই। নবী
ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের পরে ফাভেমা (রাঃ) মাত্র ছয় মাস জীবিত ছিলেন।

(আলী (রা:)ও আব্বকর (রা:)এর প্রতি মনঃকুল ছিলেন, এমনকি ) ফাতেমা (রা:) এস্কোল হইলে পর আলী (রা:) রাত্রি বেলায়ই তাঁহার কাফন-দাফন কার্য্য সমাধা করিয়া দিলেন, আব্বকর (রা:)কে সংবাদ জানাইলেন না।

ফাতেমা (রাঃ) জীবিত থাকাবস্থায় লোকদের মধ্যে আলী রাজিয়াল্লান্থ ভায়ালা আনহর প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল, কিন্তু ফাতেমা রাজিয়াল্লান্থ ভায়ালা আনহার ইন্তেকাল হইলে পর আলী (রাঃ) অমুভব করিলেন যে, লোকদের সেই আকর্ষণ লোপ পাইয়া গিয়াছে। এভদ্প্টে আলী (রাঃ) আবুবকর রাজিয়াল্লান্থ ভায়ালা আনহর সঙ্গে মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্ম এবং তাঁহার প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জ্ঞাপনের জন্ম আগ্রহশীল হইলেন। এতদিন আলী (রাঃ) আবুবকর রাজিয়াল্লান্থ ভায়ালা আনহর প্রতি সেইরূপে সমর্থন জ্ঞাপনের ঘোষণা দিয়াছিলেন না।

সেমতে আলী (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)কে এই মর্ম্মে সংবাদ দিলেন যে, আপনি আমার গৃহে তশরীফ আনিবেন, আপনার সঙ্গে অহ্য কেহ যেন না আসেন—উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ওমর (রাঃ) যেন সঙ্গে না থাকেন। ওমর (রাঃ) ইহা অবগত হইয়া আবুবকর (রাঃ)কৈ বলিলেন, কসম খোদার—আপনি একা ভাহাদের গৃহে যাইতে পারিবেন না। আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, ভাহাতে আশস্কার কি আছে ? ভাহারা আমাকে কি করিবে ? অভঃপর আবুবকর (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইলেন।

প্রথমে আলী (রাঃ) ভাষণ দান পূর্বক আব্বকর (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমরা আপনার মর্ত্তবা সম্পর্কে এবং আপনাকে আল্লাহ তায়ালা যে উচ্চ মর্য্যাদা দান করিয়াছেন উহা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফ-হাল রহিয়াছি এবং তাহা আমরা স্বীকার করি। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যে উচ্চাসনের অধিকারী করিয়াছেন উহার জক্ত আমরা মোটেও কোন হিংসা করি না, কিন্তু আমাদের অভিযোগ এই যে, আপনি ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পরিচালনার ব্যাপারে এক-নায়কত্বের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ রস্থলুয়াহ ছাল্লালাছ আলাইছে অসাল্লামের জ্ঞাতি-গুষ্টি ও নিকটতম আত্মীয় হওয়া স্থতে এই ব্যাপারে আমাদেরও হক্ব এবং দাবী ছিল বলিয়া আমরা মনে করি।

আলী রাজিয়ালাত তায়ালা আনত্ব বক্তবা শ্রবণে আব্বকর রাজিয়ালাত তায়ালা আনত্ব চক্ত্বর বহিয়া পড়িল। অতঃপর তিনি এই বলিয়া বক্তবা আরম্ভ করিলেন যে, ঐ মহান খোদার কসম খাঁহার কমতাধীন আমার জান-প্রাণ, নিশ্চয়ই রম্বলুলাহ ছাল্লালাত আলাইতে অসাল্লামের আত্মীয়তার মর্য্যাদা আমার নিকট আমার নিজের আত্মীয়তার মর্য্যাদা অপেকা অনেক বেশী, কিন্তু আপনার ও আমার মধ্যে হয়রতের এই জায়গা-জমির ব্যাপারে যেই মতানৈক্যের স্পৃষ্টি হইয়াছে উহা সম্পর্কে আমি উত্তম পথ অবলম্বনে বিন্দুমান্ত অবহেলা করি নাই এবং এই পর্যান্ত আমি ঐ জমি সম্পর্কে এমন একটি কাক্তও ছাড়ি নাই যাহা হয়রত রম্বলুলাহ (দঃ)কে করিতে দেবিয়াছি।

অতঃপর আলী (রাঃ) বলিলেন, আমুষ্ঠানিকরপে আপনার সমর্থন ঘোষণার জক্ষ আগামীকলা দিনের দিতীয়ার্দ্ধের ওয়াদা রহিল। সেমতে পরবর্তী দিন আবৃবকর (রাঃ) জোহরের নামাযান্তে মিম্বরে আরোহন করিলেন এবং ভাষণ দান পূর্বক আলী রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনন্তর উল্লেখ করিলেন এবং তাঁহার তর্ফ হইতে প্রকাশ্যে সমর্থন ঘোষণায় বিলম্ব হওয়ার ওজর যাহা তিনি পেশ করিয়াছেন বর্ণনা করিলেন এবং সকল দোষ-ক্রটির জন্ম আল্লাহ তায়ালার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

তারপর আলী (রাঃ) ভাষণ দান পূর্বক আব্বকর রাজিয়াল্লান্ড তায়ালা আনন্তর যোগ্যতার প্রতি অভিশয় সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং বলিলেন, তাঁহার প্রতি সমর্থন ঘোষণায় বিলম্ব করার কারণ ও হেতু তাঁহার প্রতি হিংসা বিদ্বেশ পোষণ করা নহে এবং তাঁহার খোদা প্রদত্ত মর্য্যাদাকে উপেক্ষা করাও নহে। হাঁ—আমাদের ধারণা এই যে, কর্ত্ত্ব পরিচালনার ব্যাপারে আমাদেরও পরামর্শ দানের অধিকার রহিয়াছে— সেই ক্ষেত্রে তিনি এক-নায়কত্বের ভূমিকা গ্রহণ করায় আমরা মনক্ষ্ম হইয়াছিলাম। (এই বলিয়া আলী (রাঃ) আব্বকর (রাঃ)এর প্রতি অগ্রসর হইয়া আদিলেন এবং সর্ব্ব সমক্ষে তাঁহার হাতে হাত দিয়া তাঁহার প্রতি অকুঠ সমর্থনের ঘোষণা প্রদান করিলেন। মোসলেম শরীফ।) এই মিল মহববত প্রকাশে মোসলমানগণ অতিশয় খূশি হইলেন এবং আলী (রাঃ)কে ধক্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। এই শুভ কার্য্য সম্পাদিত হইলে পর মোসলমানগণ আলী রাজিয়াল্লান্থ আনন্তর প্রতি অধিক সৌজক্তনীল হইয়া উঠিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টবাঃ—উল্লেখিত জায়গা-জমি আব্বঙ্গর রাজিয়াল্লাছ তায়ালা আনহর খেলাফতকাল পর্যান্ত তাঁহার তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হইল। ওমর (রাঃ) থলীকা হইলে পর ছই বংসরকাল ঐ অবস্থায়ই চলিল; অতঃপর আলী (রাঃ) এবং আববাস (রাঃ) তাঁহার নিকট এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন যে, অন্তওঃ মদিনাস্থ জমির পরিচালনার ভার প্রদানে আমাদিগকে উহার মোতাওয়াল্লী বানান হউক। রস্থল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইছে আমাল্লামের চাচা এবং চাচাত ভাই—এইরপ ঘনিষ্ঠ হইয়াও তাঁহারা রস্থল্লার পরিত্যক্ত সম্পত্তির সম্পর্ক হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকিবেন — ইহাই তাঁহাদের পক্ষে পীড়াদায়ক ছিল মদ্দরুন তাঁহারা এই ব্যাপারে এত অধিক তৎপরতা দেখাইতেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাদের এই অভিপ্রায় এতটুকু পূরণ করিলেন যে, মদিনাস্থ বম্বু-নজীর মহল্লার জমির ভাগ-বন্টন ব্যতিরেকে আব্বাস (রাঃ) ও আলী (রাঃ)কে একত্তে মোতাওয়াল্লী বানাইয়া দিলেন। কিছুদিন পর পরিচালন ব্যাপারে তাঁহাদের মতবিরোধের স্থিষ্ট হইল। সেমতে তাঁহারা পুনরায় ওমর (রাঃ)-এর নিকট যাইয়া ঐ জমিকে বন্টন করতঃ প্রত্যেক্তকে ভিন্ন ভিন্ন অংশের মোতাওয়াল্লী বানাইতে বলিলেন। ওমর (রাঃ) ঐ জমির উপর কোন প্রকার ভাগ-বন্টন আরোপ করাকে কঠোরভাবে অস্বীকার করিলেন। বিস্তারিত বিবরণ নিয়ের হাদীছে রহিয়াছে—

১৭৫৪। ত্রাদীচ্চ ঃ—(৪৩১ ও ৫৭৫ পৃঃ) মালেক-ইবনে আউদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি থলীফাতুল-মোছলেমীন ওমর রাজিয়াল্লান্ড তায়ালা আনন্ত্র নিকট জাঁহার আহ্বানে উপস্থিত হইলাম; এমতাবস্থায় তাঁহার দারওয়ান আদিয়া সংবাদ দিল যে, ওসমান (রাঃ), আবতুর রহমান-ইবনে আ'উফ (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ) এবং সায়া'দ-ইবনে আবী অক্কাস (রাঃ) উপস্থিত হইয়াছেন—তাঁহারা আপনার সাক্ষাৎ চাহেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাদের সাক্ষাতের অমুমতি দিলেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট আদিয়া সালাম করতঃ বিদয়া পড়িলেন। অল্লক্ষণের মধ্যেই দারওয়ান আদিয়া পুনঃ সংবাদ দিল, আলী (রাঃ) এবং আববাস (রাঃ)ও আদিয়াছেন ওমর (রাঃ)। তাঁহাদিগকেও অমুমতি দিলেন, তাঁহারাও উপস্থিত হইয়া সালাম করতঃ বিসলেন।

অতঃপর (হযরতের চাচা) আব্বাস (রাঃ) ওমর (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আমার এবং ইহার (আলী (রাঃ)-এর) মধ্যে একটি চূড়াস্ত কয়ছালা করিয়া দিন। তাঁহারা উভয়ে রস্থল্লাহ ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের পরিত্যক্ত বয়ু-নজীর বস্তির তত্ত্বাবধান কার্য্য পরিচালনার ব্যাপারে মতবিরোধের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তথায় উপস্থিত ওসমান (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণও এই ব্যাপারে জার দিলেন যে, হাঁ—তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে (ভাগ-বন্টন করিয়া দিয়া) চূড়াস্ত কয়ছালা করতঃ পরস্পরের মধ্যে শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া দেহাই উত্তম।

ভমর (রাঃ) সকলকে বলিলেন, একটু থামুন। আমি আসমান-জমিনের রক্ষাকর্তা মহান আলার কসম দিয়া আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা জানেন কি যে, রস্থলুলাহ(দঃ) বলিয়াছেন, কেহ আমাদের (তথা নবীগণের) ওয়ারেস হইতে পারিবে না, আমাদের পরিত্যক্ত সব কিছু ছদকাহ পরিগণিত হইবে— এই কথার দ্বারা হয়রত (দঃ) নিজের বিষয়ই উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন ? ওসমান (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ এক বাক্যে বলিলেন, হাঁ—হয়রত রম্থলুলাহ (দঃ) ইহা বলিয়াছিলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) আলী (রাঃ) ও আক্রাস (রাঃ)-এর প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করতঃ আলার কসম দিয়া তাঁহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারাও কি জানেন যে, রম্থলুলাহ (দঃ) এরপ বলিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে স্বীকার করিলেন, হাঁ—হয়রত (দঃ) এরপ বলিয়াছেন।

তখন ওমর (রাঃ) তাঁহাদের সকলকে বলিলেন, আমি আপনাদিগকে মূল বৃত্তান্ত ভানাইতেছি—এই বলিয়া তিনি পবিত্র কোরআন ছুরা হাশরের একটি আয়াত তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন, বিনা যুদ্ধে আল্লাহ তারালা যে জায়গা জমি রস্তুলুলার হস্তগত করিয়া দিয়াছিলেন উক্ত আয়াত নাজেল করিয়া সেই জমির মালিকানাও আল্লাহ তায়ালা রস্তুলুলাহ দেঃ)কেই দিয়াছিলেন। (এই শ্রেণীর মালিকানা একমাত্র ম্বুলুলাহ দেঃ)-এর জফুই হইয়াছিল, অন্থ কাহারও পক্ষে এইরূপ হইবে নাঃ)

কিন্তু খোদার কসম—রস্থল্লাহ (দঃ) এরপ জায়গা-জমি সমূহ সকলকে বাদ দিয়া একাই সবগুলি কৃষ্ণিগত করিয়াছিলেন না, বরং সবই মোসলমানদের মধ্যে ভাগ বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। শুধুমাত্র এই সামাক্ত (বমু-নজীর মহল্লার) জমিটুকু (এবং "ফদক" এলাকাটুকু) রাখিয়াছিলেন। ইহা দারা হযরত (দঃ) খীয় পরিবারবর্গের পূর্ণ বৎসরের খোর-পোষের ব্যবস্থা করিতেন। ইহার আয়ের মধ্যেও যাহা অভিরিক্ত থাকিত ভাহা লিল্লাহরূপে দান খয়রাত (বা সমরান্ত্র সংগ্রহে\*) ব্যয় করিয়া দিতেন। রস্থল্লাহ (দঃ) খীয় জীবনকালে এই পত্থায়ই উক্ত জমির কার্য্য চালাইয়া গিয়াছেন। ওমর (রাঃ) খীয় বক্তব্যের উপর উপস্থিত সকলকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি এই বিবরণ অবগত আছেন গু সকলেই উক্তর করিলেন, হাঁ।

ওমর (রাঃ) বলিলেন, অতঃপর যথন হযরত (দঃ) ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া গেলেন তথন আবৃবকর (রাঃ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ঐ জমির পরিচালনা নিজ হস্তেরাখিলেন এবং রস্থলুল্লাহ ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লামের পহায়ই কাজ চালাইয়া গেলেন। এই সময়ে ওমর (রাঃ) আব্বাস ও আলী (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, তথন আপনারা আবৃবকরের সমালোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সাক্ষী আছেন যে, আবৃবকর (রাঃ) এই ব্যাপারে সত্যের প্রতীক, স্থায়ের প্রতিষ্ঠাতা হক্ পথের পথিক ছিলেন। তারপর আবৃবকর (রাঃ) ইহজগৎ ত্যাগ করিলেন এবং আমি তাঁহার স্থলে বসিয়া ঐ জমির পরিচালনা ভার গ্রহণ করিলাম ও তুই বংরকাল রস্থলুল্লাহ (দঃ) এবং আবৃবকরের পহায় আমি উহার পরিচালনা করিলাম। আল্লাহ তায়ালা সাক্ষী যে, আমি সত্য, স্থায় ও হক্ ভাবে উহার পরিচালনা করিয়াছি।

অতঃপর আপনারা তুইজন আমার নিকট উপস্থিত হইয়া একই দাবী পেশ করিলেন। হে আব্বাস! আপনি ত চাচা হওয়া সূত্রে ভাতিজার অংশ দাবী করিলেন এবং আলী স্বীয় স্ত্রীর পক্ষে তাঁহার পিতার অংশ দাবী করিল। তখন আমি আপনাদিগকে রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের এ কথাই শুনাইলাম যে, কেহ তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে না, তাঁহার পরিত্যক্ত সব ছদকাই পরিগণিত হইবে। তারপর আমার রায় হইল যে, মদিনাস্থ জমিটা আপনাদের হাওয়ালা করি। দেমতে আমি আপনাদের উভয়কে ডাকিয়া বলিলাম যে, মোভাওল্লী স্বরূপ এই জমির পরিচালনার ভার আপনাদের হস্তে ছাড়িয়া দিতে পারি এই শর্তেযে, আপনারা আলার নামে ওয়াদা হলীকার করিবেন যে, ইহার সমুদ্র কার্য্য রস্থলুল্লাহ (দঃ), আব্বকর (রাঃ) এবং আমি মোতা ওয়াল্লী হইয়া এয়াবং যেই পন্থায় চালাইয়াছি আপনারাও ঠিক সেই পন্থায়ই চালাইবেন। তখন আপনারা উভয়েই বলিয়াছিলেন, এই ভাবেই আমাদিগকে প্রদান কন্ধন। আমি উক্ত শর্তের উপর আপনাদিগকে মোতা ওয়াল্লী বানাইয়া

বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী বিবয়বয় মোছলেম শ্রীকে উলেখ আছে। (ফ্বছলবারী ৬—১৫৫)

ছিলাম। এস্থলেও উপস্থিত সকলকে তিনি কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বক্তব্য ঠিক কি—না ? সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিলেন যে, হাঁ—ঠিকই।

অতঃপর ওমর (রাঃ) আলী (রাঃ) ও আবোস (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ঐ ব্যবস্থার পরে এখনকি আপনারা আমার নিকট হইতে ভিন্ন কোন নৃতন ব্যবস্থার আশা রাখেন ? (যে, ভাগ-বন্টন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অংশের মোতাওয়াল্লী বানাই ?) মহান আলার শপথ করিয়া বলিতেছি যাঁহার আদেশে আসমান-জমিনের অন্তিষ্ কায়েম রহিয়াছে যে—আমার পূর্বে ব্যবস্থা ভিন্ন নৃতন কোন ব্যবস্থারই অবকাশ আমি দিব না। আপনারা ঐ ব্যবস্থান্ম্যায়ী কাজ চালাইতে অপারগ হইলে উহা আমার হস্তে প্রত্যার্পণ করুন, আমিই আপনাদের স্থলে উহার কার্য্য পরিচালনা করিয়া যাইব।

অতঃপর ঐ জমি ছদকাহ্রপে আলী রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনহুর ওত্বাবধানেই পরিচালিত হয়; আববাস রাজিয়াল্লাছ তায়ালা আনহুর কর্তৃত অপসারিত হইয়া য়য়। আলী রাজিয়াল্লান্ড তায়ালা আনহুর পরে উহা তাঁহার পুত্র হাসান রাজিয়াল্লান্ত আনহুর তত্বাবধানে থাকে, তারপর হোসাইন রাজিয়াল্লাছ আনহুর তত্বাবধানে থাকে, তারপর হোসাইনের পুত্র আলী—জয়নাল আবেদীন এবং হাসানের পুত্র হাসান—এই ছই জনের তত্বাবধানে থাকে। তাঁহারা উভয়ে সময়ের ভিত্তিতে ভাগ করিয়া নিয়াছিলেন—কিছুকাল একজন এবং কিছুকাল অপরজন; এইভাবে তাঁহারা উহার তত্বাবধান করিতেন। তাঁহাদের পর উহা হাসানের পুত্র যায়েদের তত্বাবধানে ছিল। বস্তুতঃ ঐ জমি রম্ম্লুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক প্রদত্ম দান ও ছদকাহ্রপেই পরিচালিত ছিল।

# नवीकी त्यां छकांत छनांवली ७ देविनेष्ठे।

হযরতের দৈছিক অঙ্গ-সৌষ্ঠবঃ (৫০১ পৃঃ)

১৭৫৫। তাদীছ :—(৫০২ পৃ:) আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, হ্যরত ন্বী ছাল্লাল্লাত আলাইহে অসাল্লামের দৈহিক গঠন মধ্যম শ্রেণীর ছিল—অতি লম্বাও নয়, একেবারে বেটে ধর্বকায়ও নয়। শরীরের রং অতি উজ্জল ছিল, ফেকাসিয়া সাদাও ছিল না, ময়লা শ্রেণীর শ্রামবর্ণও ছিল না। মাধার চুল অধিক কৃঞ্চিতও ছিল না, সম্পূর্ণ সোজাও ছিল না—মামূলি বাঁকষ্ক্ত স্মৃত্যল ছিল।

চল্লিশ বংসর বয়সকালে তাঁহার প্রতি অহী নায়েল হওয়া আরম্ভ হয় এবং তাঁহার নব্যত প্রকাশ হয়, অতঃপর তিনি মক্লায় দশ বংসর এবং মদিনায় দশ বংসর অতিবাহিত করেন। ইহজগত ত্যাগকালে তাঁহার মাথা ও দাঁড়ির মধ্যে সর্ব্বমোট কৃড়িটি চুলও সাদা হইয়াছিল না। ব্যাথ্যা — উল্লেখিত সময়ের হিদাব শুধু মাত্র মোটামৃটি স্বরূপ, নতুবা সৃদ্ধ হিদাব দৃষ্টে অহী নাযেলের আরম্ভকাল চল্লিশ বংসর হইতে কয়েক মাদ, কয়েক দিন ও কয়েক ঘণ্টার বেশ-কম হইবে, কারণ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রবিউল আউওয়াল মাসের ১২ তারিখে ভোর বেলা ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন এবং রমজান মাসের শেষের দিকে কোন এক তারিখে লাইলাতুল কদরের রাত্রে সর্বপ্রথম অহী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই সৃত্রে চল্লিশ বংসর হইতে কিছু কম-বেশ হওয়া অবধারিত।

মকায় অবস্থান সম্পর্কেও ভদ্রেপই; অক্যান্স সূত্রে মকায় অবস্থানকাল ভের বৎসর সাব্যস্ত হইয়াছে; আলোচ্য হাদীছে দশকের উপর ভাঙ্গা সংখ্যা ধরা হয় নাই।

১৭৫৬। ত্রাদীছ ?—(৫০২ পৃ:) বরা ইবনে আঘেব (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছালাল্লান্থ আলাইতে অসাল্লাম সর্বাধিক স্থঞী ও সুচরিত্রমান ছিলেন। তাঁহার দৈহিক গঠনও স্থন্দর ছিল; অধিক লম্বাও ছিলেন না এবং অধিক বেঁটেও ছিলেন না।

১৭৫৭। ত্রাদীছ ঃ—(৮৭৬ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের মাথা অপেক্ষাকৃত বড় আকারের ছিল (যাহা জ্ঞানীবান শক্তিশালী পুরুষের আকৃতি) এবং ভাঁহার পায়ের পাতা পুরু, বড় ও মজবৃত ছিল। পুর্বেব বা পরে ভাঁহার তুল্য (অঙ্গ সোষ্ঠববিশিষ্ট) কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। হযরতের হাতের তালু মুপ্রশস্ত ছিল।

১৭৫৮। ত্রাণীছ ?—(৫০২ পৃঃ) বরা ইবনে আ'যেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের দৈহিক আকৃতি মধ্যম শ্রেণীর ছিল এবং তাঁহার কাঁধদ্বয়ের মধ্যস্থল স্থপ্রশস্ত ছিল (তথা তাঁহার বক্ষ বা দিনা মোবারক অপেক্ষাকৃত চৌড়া ছিল।) তাঁহার মাধার গোপ উভয় কানের লভি পর্যান্ত পৌছিত (—ইহার অধিক লম্ব। ইইতে দিতেন না)।

আমি তাঁহাকে লাল রঙ্গের পোশাকে দেখিয়াছি—তিনি এত স্থুন্দর দেখাইতেন যে, আমি কাহাকেও তাঁহার তুল্য স্থুন্দর দেখি নাই।

১৭৫৯। ত্রাদীছ ঃ—(৫০২ পৃঃ) বরা ইবনে আ্যেব (রাঃ)কে কেই জিজ্ঞাসা করিল, হ্যরত নবী ছাল্লালাই আলাইহে অসাল্লামের চেহারা মোবারক কি তর্বারির আয় (জ্লজ্জলা লম্বা সাইজের) ছিল ? বরা (রাঃ) বলিলেন, না—না, তাঁহার চেহারা মোবারক পূর্ণিমার চাঁদের স্থায় (উজ্জ্ল ও গোলাকুতির) ছিল।

১৭৬০। ত্রাদীত ঃ—(৫০৩ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোটা বা চিকন—কোন প্রকার রেশমী কাপড়ও হযরত নবী ছাল্লালাছ আলাইহে অসালামের হস্ত মোবারক অপেক্ষা অধিক কোমল পাই নাই এবং হযরতের শরীরে স্টিগডভাবে যে সুগন্ধি ছিল উহা অপেক্ষা অধিক কোন সুগন্ধি আমি কোথাও পাই নাই।

১৭৬১। তাদীত ঃ— আবু জোহায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হ্যরত রস্থললাহ ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লাম (হজের সময়ে মিনা হইতে মঞ্চার পথে আব্তাহ নামক স্থানে ছিলেন; ) দিপ্রহরে (জোহরের নামাজের শেষ ওয়াজে তিনি ভাবু হইতে) বাহির হইলেন এবং জোহরের নামায পড়িলেন, অতঃপর (আছরের নামাযের আটিয়াল ওয়াজে) আছরের নামায আদায় করিলেন।

তখনকার ঘটনা—লোকেরা হযরতের হাতে হাত মিলাইয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাত (বরকতের জন্ম) স্বীয় চেহারার উপর বুলাইতে লাগিল। আবু জোহায়ফা (রাঃ) বলেন, ডখন আমিও হযরতের হস্ত স্পর্শ করিলাম এবং আমার হাতও আমার চেহারার উপর বুলাইলাম; আমি স্পষ্ট অন্মন্তব করিয়াছি, হযরতের হস্ত মোবারক বরক তুল্য শীতল এবং মুশ্ক্ বা কস্তারী অপেক্ষা অধিক সুগন্ধিময়।

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হ্যরত নবী ছাল্লাল্লাল্ আলাইহে অসাল্লাম সময় সময় তাঁহাদের বাড়ী তশরীক আনিতেন। তাঁহার মাতা) উদ্মে-ছোলায়েম (হুপুর বেলা) হ্যরতের আরাম করার জন্ম চামড়ার বিছানা বিছাইয়া দিতেন। হ্যরত (দঃ) ঐ বিছানার উপর হুপুর বেলা ঘুমাইতেন; (স্বাভাবিক ভাবে হ্যরতের শরীরে অধিক পরিমানে ঘাম নির্গত হইয়া থাকিত।) হ্যরত হখন ঘুম হইতে উঠিয়া যাইতেন তখন উদ্মে-ছোলায়েম চামড়ার বিছানার উপর হইতে হ্যরতের ঘাম এবং তাঁহার মাথা হইতে ছই-চারটা চুল ছিল্ল হইয়া পড়িয়া থাকিলে উহা কুড়াইয়া কাঁচের শিশিতে জমা করিতেন এবং উহাকে স্থান্ধির সহিত মিঞ্জিত করিয়া ব্যবহার করিতেন।

( একদা হযরত (দঃ) উম্মে-ছোলায়েমকে ঐ দব কুড়াইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি ? উম্মে-ছোলায়েম আরজ করিলেন, ইহা আপনার শরীরের ঘাম—আমি উহা জমা করিয়া রাখি এবং সুগন্ধ বস্তুর সহিত মিশ্রিত করিয়া থাকি; কারণ, উহা সর্বাধিক সুগন্ধি; উহার ঘারা অক্য সুগন্ধির উৎকর্ষ দাধিত হয়।

উদ্মে-ছোলায়েম ইহাও বলিলেন, ইয়ারসুলুয়াহ। বরকতের জন্ম উহা ছেলে-মেয়েদেরকেও ব্যবহার করাই। হযরত (দঃ) ভত্তরে বলিয়াছেন, উত্তমই বটে।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আনাছ রাজিয়ালাত তায়ালা আনত্র শাগেদ বলিয়াছেন, আনাছ (রা:) মৃত্যুকালে অছিয়ত করিয়াছিলেন, হ্যরতের ঘাম মিশ্রিত স্থান্ধি যেন আমার কামনে দেওরা হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহাই করা হইয়াছে।

১৭৬২। ত্রাদীত ঃ — (৮৫৭ পৃঃ) মোহাম্মদ ইবনে সীরীন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞানা করিয়াছি, হমরত নবী (দঃ) কি খেজাব ব্যবহার করিতেন ? তিনি বলিলেন, হ্যরতের বার্দ্ধিয়া এতদ্র পৌছিয়াছিল না যে, খেজাবের প্রয়োজন হয়। তাঁহার দাঁড়ি মোবারকের এত অল্প সংখ্যক চুল শাদা হইয়াছিল যে, ইছো করিলে সহযেই উহা গণনা করা যাইত।

১৭৬৩। ত্রাদীছ ঃ ~(৫০> পৃঃ) আবু জোহায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হ্যরত রস্ত্রন্ত্রাহ ছালাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি, তাঁহার (নিম উচ্চের নিচে ) বাচ্ছা দাড়ীর কতিপয় চুল সাদা হইয়াছিল মাত্র।

১৭৬৪। ত্রাদীছ ঃ - (৫০২ পৃঃ) হারীজ ইবনে ওদমান আবহুল্লাহ ইবনে বুছ্র (রাঃ)কে জিজ্ঞাদা করিলেন, নবী ছাল্লালাছ আলাইহে অদালাম কি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন, শুধু তাঁহার বাচ্ছা দাড়ীর কতিপয় চূল দাদা হইয়াছিল।

১৭৬৫। ত্থাপীছ :-(৫০২ পৃঃ) কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাদা করিলাম, হযরত নবী ছাল্লালান্ত আলাইহে অদাল্লাম কি থেজাব ব্যবহার করিতেন ? তিনি বলিলেন, থেজাবের প্রয়োজনই ছিল না; অধু , কেবল তাঁহার মাথার উভয় পার্শের কিছু পরিমাণ কেশ সাদা হইয়াছিল।

১৭৬৬। ত্রাদীছ :—(৫০৩ পৃঃ) ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হ্যরত রস্তুল্লাহ ছাল্লালাত আলাইহে অসাল্লাম প্রথমে স্বীয় মাথার বাবরি আঁচড়াইতে মাধার অগ্রভাগে সিঁথি না কাটিয়া অগ্রভাগের চুলগুলোকে গিঁট লাগাইয়া কপালের উপর ছাড়িয়া দিতেন, ভংকালে কেভাবধারী ইছদী-নাছারাদের রীতিও ইহাই ছিল; মোশরেকগণ কিন্তু সিঁথি কাটিয়া থাকিত। হ্যরত রস্থলুল্লাহ (দঃ) যে কার্য্যে বিশেষ কোন নিয়মের আদিষ্ট না হইতেন সেই কার্য্যে তিনি কেতাবধারীদের রীতিকেই অ্রগণ্য মনে করিতেন। (এন্থলে তিনি তাহাই করিতেন, কিন্তু) পরে তিনি সিঁথি কাটিবার রীতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

হযরতের চরিত্র গুণ ঃ

১৭৬৭। তাদীছ :-(২৮৫ পৃঃ) আবত্লাই ইবনে আম্র (রাঃ), ( यिनि ভৌরাত কেতাবের বিশিষ্ট আলেম ছিলেন, ) তাঁহাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ভৌরাত কেতাবে হযরত রস্বুললাহ ছালালাত আলাইহে অসালামের গুণাবলী কিরূপ বর্ণিত আছে তাহা জানাইবেন কি ? তিনি বলিলেন, হাঁ—কোরআন শরীফে বর্ণিত অনেক গুণাবলী ভৌরাতেও উল্লেখ রহিয়াছে যেমন—পবিত্র কোরআনে আছে—

"হে নবী! আমি আপনাকে রস্ত্লরূপে প্রেরণ করিয়াছি—আপনি বাস্তব সভ্যকে বিশ্ববাদীর দম্মুখে ভূলিয়া ধরিবেন এবং সভ্য-মিথ্যা, হেদায়েভ ও গোমরাহীর শাক্ষ্যদাতা তথা নমুনা ও মাপকাঠি হইবেন এবং সত্যাবলম্বনকারীদের পক্ষে স্থসংবাদ দানকারী হইবেন, সত্যের বিরোধীগণকে সতর্ককারী হইবেন।"

আবহুলাহ ইবনে আম্র (রাঃ) বলেন, ভৌরাত শরীফেও হ্যরতের এই ওণগুলির উল্লেখ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আরও কতিপয় গুণেরও উল্লেখ আছে যথা—"তিকি অজ্ঞানাদ্ধকারে নিমগ্ন বিশ্ব-মানবকে রক্ষাকারী (ধর্ম্মের বাহক) হইবেন, আমার বিশিষ্ট বন্দা ও প্রেরিড প্রতিনিধি হইবেন, (আমার উপর পূর্ণ ভরদা ও নির্ভর স্থাপনকারী হইবেন; যদকন ) আমি তাঁহার নাম রাখিয়াছি "মোতাওয়ক্ষেল" অর্থাৎ ভরদা স্থাপনকারী। তিনি কঠোর প্রকৃতির—কঠিন আত্মার লোক হইবেন না, (তাঁহার হাদ্ম হইবে অতি কোমল। তিনি অতিশয় গান্তির্য্যপূর্ণ হইবেন, এমনকি পথে-ঘাটে) হাটে-বাজারে হটুগোল করিয়া বেড়াইবার অভ্যাস তাঁহার মোটেই হইবে না। তিনি এতই সহিষ্ণু হইবেন যে, কাহারও ত্র্যবহারের প্রতিরোধ ও প্রতিশোধে তিনি ত্র্যবহার করিবেন না বরং ক্ষমা ও মার্জ্জনা করিবেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে ইহজগৎ হইতে উঠাইয়া নিবেন না যাবৎ না তাঁহার মাধ্যমে বক্রপথের প্রথিক কাফের জাতিকে দোজা করিয়া দেন, যে—তাহারা লা-ইলাহা ইলালার স্বীকৃতি দান করে এবং যাবৎ না তিনি এই কলেমার দ্বারা অন্ধ চক্ষু সমূহকে সত্যের আলো দান করেন, বয়রা-বিধির কর্ণ সমূহে সত্য প্রবন ও গ্রহণের শক্তি স্থিই করেন, আবন্ধ অন্তঃকরণ ও বৃদ্ধি-বিবেককে সত্যের জ্ঞান দান করেন।

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه ( ووه ٥٥) ﴿ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَا حِشَا وَ لاَ مُتَفَحَّشًا وَ كَانَ

অর্থ—আবহুলাই ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লাম লজ্জাহীন অশ্লীল বিশ্রী কথাবার্ত্তায় অভ্যন্ত ত ছিলেনই না এরপ কথা ক্রাপি মুখেও আনিতেন না। তিনি উপদেশ দিতেন যে, যাহার চরিত্র ও আচার বাবহার ভাল সে-ই তোমাদের মধ্যে উত্তম।

১৭৬৯। ত্থাপাছ ঃ— (৫০৩ পৃঃ) আয়েশ। (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রমুলুয়াই ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে কোন কার্য্যকে সমাধা করার একাধিক পথপদ্ধতি থাকিলে তিনি সহজ-মুগভ পথ-পদ্ধতি বাছিয়া লইতেন; অবশ্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন যে, ইহাতে কোন দিক দিয়া শরীয়তের বরখেলাফ—গোনাহের কোন কিছু করিতে না হয়। যদি এ সহজ-মুলভ পথ-পদ্ধতি গোনাহের কারণ তথা শরীয়তের বরখেলাফ হইত তবে অবশ্যই তিনি এ পধ-পদ্ধতি হইতে বহু দুরে থাকিতেন।

আর রস্থল্লাহ (দঃ) কখনও নিজম্ব কোন ব্যাপারে কাহারও হইতে প্রতিশোধ লইতেন না, (ক্ষমা করিতেন।) অবশ্য কেহ আল্লার শরীয়তের মর্য্যাদাহানীকর কোন কাজ করিলে সে স্থলে তিনি আল্লার দ্বীনের ধাতিরে সুষ্ঠু প্রতিকার বিধান করিতেন। ১৭৭০। ত্রাদীছ ঃ—(৫০০ পৃঃ) আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন,
নবী ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লাম অভিশয় লজ্জাশীল ছিলেন—পদ্ধানশীন কুমারীও
তত লজ্জাবতী হয় না। এমনকি রুচি বিরোধী কোন কিছুর সম্মুখীন হইলে তাঁহার
চেহারার উপর উহার প্রতিক্রিয়া ভাসিয়া উঠিত, (কিন্তু মুখে কিছু বলিতেন না।)

১৭৭১। ত্রাদীত :—(৫০৩ পৃঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন,
নবী ছাল্লাল্লাত্ আলাইহে অসাল্লাম কখনও কোন খাত্ত-বস্তুর প্রতি ঘূণা প্রকাশ
করিতেন না; যদি মনের আকর্ষণ হইত তবে খাইতেন নতুবা খাইতেন না।

১৭৭২। ত্রাদীক্ত ৪—( ৫০০ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুলাই ছালালান্ত আলাইতে অসাল্লাম কথা বলার সময় এইরূপ ধীরে ধীরে কথা বলিতেন যে, তাঁহার শব্দাবলী কেহ গণনা করিতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহা করিতে পারিত।

\$990। হাদীছ ঃ—(৮৯০ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুলাহ ছাল্লালাভ আলাইহে অসাল্লাম অল্লীল কথা কখনও মুখে আনিতেন না, লান্-তান্ ও অভিসাপ দিতেন না এবং গালি-গালাজ করিতেন না। কাহারও ব্যবহারে অসস্তঃইহলে শুধু এতটুকু বলিতেন, দে এরপ করে কেন । তাহার কপালে মাটি পড়ুক।

\$998। হাদীছ ঃ—(৮৯২ পৃঃ) জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ (দঃ)এর নিকট কোন কিছু চাওয়া হইলে কথনও তাঁহাকে "না" বলিতে দেখা যায় নাই।

১৭৭৫। হাদীছ ?—(৮৯২ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দীর্ঘ দশ বংসরকাল নবী ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের খেদমত করিয়াছি। কখনও তিনি আমাকে তিরস্কার করেন নাই বা কৈফিয়ত চাহেন নাই—এরপ কেন করিয়াছ? এরপ কেন কর নাই?

#### হযুৱতের সাধারণ অভ্যাস ঃ

১৭৭৬। হাদীত ঃ—(৮৯২ পৃঃ) আছ ওয়াদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লাম বাড়ীর ভিতরে কি কাজে থাকিতেন ? তিনি বলিলেন, তিনি গৃহ-কর্মণ্ড করিয়া থাকিতেন, কিন্তু নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইলেই নামাযের জন্ম চলিয়া যাইতেন।

১৭৭৭। হাদীছ :—(৯০০ পৃঃ) আয়েশ! (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কখনও নবী ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামকে পূর্ণমূখে এই ভাবে হাদিতে দেখি নাই যে, তাহার আল্জিভ নজরে পড়ে। তাঁহার হাসি একমাত্র মৃচকি হাসিই ছিল।

## হ্যরতের সরল ও অনাডুম্বর জিন্দেগাঃ

১৭৭৮। হাদীছ ঃ—(৮০৯ পৃ;) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের পরিবারবর্গ একাধারে তিন দিন পেট পুরিয়া খাওয়ার স্কুযোগ পান নাই; ভাঁহার শেষ জীবন পর্যান্ত এই অবস্থাই চলিয়াছে। ১৭৭৯। হাদীছ ঃ—(৪০৭ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হয়রত রম্মুলুল্লাহ ছাল্লাল্ড আলাইহে অসাল্লাম যখন ইহজগত ত্যাগ করিয়াছেন তখন আমার ঘবে অল্ল কিছু (মাত্র ছই দের পরিমাণ) জব ব্যতীত খাওয়ার উপযোগী কোন বস্তুই ছিল না। (ঐ অল্ল পরিমাণ জবের মধ্যেই অনেক বরকত পাইতেছিলাম;) উহাকে আমি মাচাকের উপর রাবিয়া দিয়াছিলাম; তথা হইতে প্রতিদিন কিছু কিছু পরিমান বাহির করিয়া খাইয়া থাকিতাম—এইরপে দীর্ঘ দিন কাটিল। একদা আমি উহার সমষ্টি মাপিয়া রাথিলাম, অতঃপর উহা সাধারণভাবে নিঃশেষ হইয়া গেল।

১৭৮০। হাদীছ ?—(৮১৪ পৃঃ) আবু হয্ম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত রস্থলুলাহ ছালালাছ আলাইহে অসাল্লাম ময়দা (তথা ময়দার রুটি) খাইয়া ভাকিতেন কি ? ভিনি বলিলেন, হযরত রস্থলুলাহ (দঃ) সারা জীব (নিজের ঘরে) ময়দা চোথেও দেখেন নাই।

আবৃ হয়ম (রঃ) বলেন, আমি তাঁহাকে আরও জিজ্ঞাসা করিলাম, হয়রতের যমানায় আপনারা ( আটার উৎকর্ষ সাধনে ) চালনী ব্যবহার করিতেন কি ? তিনি বলিলেন, রস্ক (দঃ)ও সারা জীবন (নিজের ঘরে) চালনী চোখে দেখেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, চালনী ব্যতিরেকে জবের আটা কিরূপে খাইতেন ? তিনি বলিলেন, জব পিষিবার পর ফুংকারে যতদ্র সম্ভব ভুসি উড়াইয়া অবশিষ্টের দ্বারা রুটি তৈয়ার করিয়া খাইতাম।

১৭৮১। হাদীছ ঃ—(৮১৫ পৃঃ) একদা ছাহাবী আবু হোরায়রা (রাঃ) একদল লোকের নিকটবর্ত্তী পথে যাইতেছিলেন; ঐ লোকগণ আন্ত বকরি ভুনা করা খাইতেছিল। তাহারা আবু হোরায়রা (রাঃ)কে তাহাদের দলে খাওয়ায় শরীক হওয়ার জন্ম বলিল। আবু হোরায়রা (রাঃ) ঐ সৌখীন খাছে শরীক হউতে অসমতি জানাইয়া বলিলেন, রস্থল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লাম ছনিয়া ত্যাগ করিয়াছেন এমতাবস্থায় যে, তিনি জবের কটিও পেট পুরিয়া খাওয়ার সুযোগ সব সময় পাইতেন না।

১৭৮২। হাদীছ ঃ—(৮১৫ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হষরত রুমুলুলাহ ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লাম চেয়ার-টেবিলে খানা থাইতেন না এবং পিরিচ-তশ্তরী (ইত্যাদি বিলাসিতার পাত্রও) ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার জন্ম ফটিও পাত্লা তৈরী করা হইতনা (সাধারণ মোটা ফটিই খাইতেন।)

হাণীছ বর্ণনাকারীকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, হযরত (দঃ) টেবিলে খাইতেন না— কিসের উপর খাইতেন ? তিনি বলিলেন, হযরত (দঃ) দস্তরখানের উপর খাইতেন।

১৭৮৩। হাদীছ ঃ—(৮১৫ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হ্যরত রফুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাভ আলাইহে অসালামের মদিনায় আসার পর শেষ জীবন পর্যাপ্ত তাঁহার পরিবারবর্গ একাধারে তিন দিন গমের রুটি খাইবার স্থযোগ পান নাই। (অর্থাৎ এক-ছই দিন গমের রুটি খাওয়ার স্থযোগ পাইলেও আবার ছই-চার দিন জবের রুটি বা খুরমা-খেজুরের উপর অভিবাহিত করিতে হইত। একাধারে গমের কুটি থাইয়া যাইবেন এইরূপ স্বচ্ছলতা হ্যর্ড (৮ঃ) নিজের জ্বন্ত অবলম্বন ক্রেন নাই।)

\$968। হাদীছ ঃ—(৯৫৬ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হ্যরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের পরিবারবর্গ সাধারণতঃ প্রতিদিনের ছই ওয়াক্তের খানার মধ্যে এক ওয়াক্ত খুরমা-খেজুর খাইয়া থাকিতেন। (অর্থাৎ প্রতিদিন ছই ওয়াক্ত কটি খাওয়ার মত স্বচ্ছলতা হ্যরত (দঃ) নিজের জন্ম অবলম্বন করেন নাই।)

১৭৮৫। হাদীছ ৪—(৯৫৬ পৃঃ) কাতাদাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা ছাহাবী আনাছ রাজিয়ালাছ তায়ালা আনহুর নিকট ছিলাম। তাঁহার বাবুর্চি তাঁহার নিকটেই দাঁড়াইরা ছিল, (সে তাঁহার জন্ম খাল পরিবেশন করিতেছিল; সেউচে শ্রেণীর খাল তৈকী করিয়া আনিয়াছিল। উহা দৃষ্টে) আনাছ (বাঃ) উপস্থিত সকলকে বলিলেন, এই খাল তোমরা গ্রহণ কর। আমার অবগতি অমুসারে হযরত নবী ছাল্লালাছ আলাইছে অসালাম সারা জীবন পাত্লা চাপাতি রুটি (খাইবার জন্ম) চোখে দেখারও সুযোগ গ্রহণ করেন নাই এবং ভুনা করা আন্ত বকরির কবাব (ইত্যাদির আয় সৌখীন খাল) চোখেও দেখেন নাই।

\$96-১। হাদীছ ?—(৯৫৬ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (হ্যরত রস্থলুলাহ ছালালান্ত আলাইতে অসালামের পরিবারবর্গ) পূর্ণ তুই-তুই মাস অতিবাহিত করিতাম এমন অবস্থায় যে, একদিনও আমাদের চুলায় অগগুন জলে নাই।

আয়েশা রাজিয়াল্লাছ ভায়ালা আনহার ভাগিনা ওর্ওয়াই (রাঃ) তাঁহাকে জিজাসা করিলেন, আপনাদের জীবিকা নির্বাহ হইত কিরপে । আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, পানি এবং থেজুর। অবশ্য কতিপয় পড়শী রস্থলুলাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইছে অসাল্লামের জগু তৃথ্য দিয়া থাকিত উহা হইতে তিনি আমাদিকেও পান করাইয়া থাকিতেন।

عن ا بهي هرير ع رضى الله تعالى منه (ور ۱۹۹۹) = अनिष्ठ । १९४९ قال قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِمَّ ارزَقَ الَ سَحَمَّدِ قُوتًا

অর্থ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হ্যরত রস্তুলুলাহ ছালালাছ আলাইছে অসাল্লাম এইরূপ দোয়া করিতেন, আয় আলাহ। নোহাম্মদের পরিবারবর্গকে বিশ্বিক্ তথা থোর-পোষ শুধু আবিশ্রক পরিমাণ দান কর।

অর্ধাৎ সাধারণভাবে জীবন ধারণে যেন পরের মুখাপেক্ষী হইতে না হয় এবং আবিশ্যক পরিমাণ হইতে অধিকও যেন না হয়।

১৭৮৮। হাদীছ ঃ— (৯৫৬ গৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হধরত বস্থল্লাহ ছালালাছ আলাইহে অসালাদের বিছানা ছিল চামড়ার, যাহার ভিতরে খেজুব গাছের (মাথার লাল রঙ্গের) ছাল বা (কৃটিয়া নর্ম করা) বাকল ভরা ছিল। মোজাদ্দেদে-যমান হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী (রঃ) তাঁহার সীরত-সঙ্কলন 'নশরুত তীব' প্রন্থে নির্ভরযোগ্য হাদীছ প্রন্থাবলী হইতে নবীজী মোস্ডফার বিভিন্ন গুণাবলীর একটি প্রবন্ধ সংযোজিত করিয়াছেন। উহার জন্মবাদ—

নবীজী (দঃ) স্বষ্টিগতভাবেই অতি মহীয়ান গরীয়ান ছিলেন এবং প্রদ্ধাভাজন ছिल्मन। एनर डाँशांत উজ्জ्ञ भीत वर्णत यून्पत हिल, हिशांता साराहक पूर्ण हिल्म तभ গোলাকার, দীপ্ত ও কমনীয় ছিল; পুর্ণ গোল ছিল না। তাঁহার শির অপেক্ষাকৃত বড় ছিল, কেশরাশি স্বভাবতই বিশ্বস্ত আঁচড়ানোরূপী ছিল; অধিক লম্বা শুধু এডটুকু করিতেন যে, কানের নিমভাগ সামাক্ত অতিক্রম করিত। ললাট তাঁহার প্রশস্ত ছিল। তাঁহার ত্রু স্থরু ও মিহি এবং ঘন ছিল, উভয়টি পৃথক ছিল, মধ্যভাগে একটি ধমনী বা শিরা ছিল যাহা রাগের সময় ফুলিয়া উঠিত। নাসিকা ভাঁহার একটু উচু ছিল যাহার উপর দীপ্ত আভা পরিদৃষ্ঠ হইত, যদক্রন নাসিকা অধিক উচু মনে হইত— বল্পতঃ তত উচু ছিল না, মানানসই ছিল। দাঁড়ি ভাহার বুক ভরা ছিল এবং থুব ঘন ছিল। চোখের পুতৃলী মিসমিদে কাল ছিল, চোখের পাতার লোম দীর্ঘ দীর্ঘ এবং কাল ছিল, সুরুমা ব্যবহার ছাড়াই সুরুমা দেওয়া দেখাইত। চোথের সাদা অংশে লাল বর্ণের সুরু সুরু রেখা ছিল, চোখ ছিল দীর্ঘাকারে বড়। মুখ মানানসই বড় ছিল। গণ্ডবয় সুসমতল ছিল; ফুলা-ফাঁপা ছিল না। দাঁতদমূহ অভিশয় সাদা সুবিশ্বস্ত ছিল; কথা বলার সময় মনে হইত যেন দাঁতের ফাঁক হইতে নূর বা আলো বিচ্ছুরিত হইতেছে। হাসির সময় দাঁতসমূহ সাদা-শুভ শিলার স্থায় দেখাইত। এীবা তাঁহার এত স্থন্দর ছিল যেন—হাতে গড়ানো এবং উহার বর্ণ ছিল ঝকঝকা উজ্জল। কাঁধ ও বক্ষ ছিল চৌড়া—প্রশস্ত। কাঁধে, বাহুতে ও বক্ষের উর্দ্ধ অংশে লোম ছিল এবং বক্ষ হইতে নাভি পর্যান্ত লোমের সরু ধারা ছিল; ইহা ব্যতিত অবশিষ্ট দেহ লোমহীন ছিল। পেট এবং বক্ষ সমতল ছিল, অবশ্য বক্ষ কিঞিৎ ক্ষীত ছিল। হাত লম্বা সাইজের ছিল, পাঞ্জা প্রশস্ত এবং পুরু ছিল। আসুনসমূহ দীর্ঘ ছিল। ধমনী বা শিরাসমূহ ক্ষিভীহীন—দেহের মিলে ছিল। বাহু এবং হস্তদ্ম মোটা—গোশ্তপূর্ণ ছিল। পায়ের গোছাও এরপ ছিল, পায়ের পাতা পুরু সমতল মস্থ ছিল; উহা হকতে পানি গড়াইয়া পড়িয়া যাইত। পায়ের তলার মধাস্থ থোঁচ অপেকাকৃত বেশী ছিল। পায়ের গোড়ালী শীর্ণ ও চাপা ছিল। অঙ্গ-প্রভ্যক্তের জ্বোড়াগুলি মন্তব্ত শক্তিশালী ছিল—জোড়ার হাড়ের অগ্রভাগ মোটা মোটা ছিল। সম্পূর্ণ দেহই পরিপূর্ণ জমাট বাঁধারূপ ছিল। সমৃদয় অঙ্গ-প্রত্যঞ্গই অত্যক্ত মানানসই ছিল। तवोकोव छालछलत :

নবী (দঃ) ছাটিবার সময় পা হেঁচড়াইয়া চলিতেন না—পা টঠাইয়াউঠাইয়া চলিতেন এবং সন্মুখ দিকে ঝুকিয়া অবনত দৃষ্টিতে চলিতেন; যেন উচু হইতে নিচু দিকে চলিতেছেন। তিনি নম্র ও বিনয়ীর ছায় চলিতেন, দীর্ঘ পদক্ষেপে চলিতেন। ভাঁহার পপ এত ক্রত অতিক্রাত হইত যেন তাঁহার জন্ম পথ ছোট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার স্বাভাবিক গতির চলাচলেও তাঁহার সলে চলিতে আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িডাম। তাঁহার উঠা-বসা আল্লার জেকরের উপর হইত। নবীজী কাহারও প্রতি তাকাইলে পূর্ণ দৃষ্টিতে ভাকাইতেন। অবনত দৃষ্টি ছিল তাঁহার স্বভাব—তাঁহার দৃষ্টির গতি উর্ন্ধপানের অপেক্ষা নিম্নপানেরই বেশী ছিল। তাঁহার সাধারণ দৃষ্টিপাত বিনত চোখে হইত। সাধারণতঃ নবীজী পথ চলিতে ছাহাবীগণকে আগে চালাইতে চেষ্টা করিতেন। যাহারই সঙ্গে সাক্ষাত হইত নবীজী প্রাথমে সালাম করায় সচেষ্ট হইতেন। त्रवोकोत हाति बिक खनावली ह

নবী (দঃ) সদা ভাবগন্তীর ও চিস্তামগ্ন থাকায় অভ্যস্ত ছিলেন; তিনি আনন্দ-উল্লাস করিতেন না। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলিতেন না; যেই কথায় ছওয়াব হওয়ার আশা এরপ কথাই বলিভেন। দীর্ঘদীর্ঘ সময় নীরব পাকিভেন। কথা বলিলে প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত সুস্পাষ্ট ভাষায় কথা বলিভেন এবং অত্যন্ত মিষ্টভাষী ছিলেন। জল্প কথায় অনেক উদ্দেশ্য-বোধক উক্তি করিয়া থাকিতেন। তাঁহার কথা ধীরে ধীরে হইড; প্রয়োজন অপেক্ষা কথা অতিরিক্তও বলিভেন না, অসম্পূর্ণ এবং কমও বলিতেন না। তাঁহার বচনাবলী মুক্তার মালার ভায় হইত। কোমলভাষী ছিলেন; কঠোর প্রকৃতির ছিলেন না, কাহারও প্রতি ঘূণা করিতেন না। আল্লার নেয়ামত অতি ছোট হইলেএ উহাকে সম্মান করিতেন; আল্লার কোন নেয়ামতের কুৎসা করিতেন না। কোন খাত বস্তর (উহার প্রতি লালসা-বোধক) অতি প্রশংসাত করিতেন না, আবার উহার কুৎসাত করিতেন না। সভ্যের বিয়োধীতা দেখিলে সভ্যকে সাহায্য করিয়া প্রতিষ্ঠিত না করা পর্য্যস্ত তাঁহার অপ্রতিহত ক্রোধ প্রসমিত হইত না। নিজ্ञ ব্যাপারে তাঁহার ক্রোধও আসিত না এবং প্রতিশোধও লইতেন না। কাহারও প্রতি রাগায়িত হইলে তাহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিতেন; সম্ভৃষ্টির ক্লেত্রে দৃষ্টি অবনত করিতেন। জাঁহার হাসি মুচকি হাসি হইত এবং দাঁতসমূহ শিলার স্থায় ঝক্ঝকে দেখাইজ।

নবী (দঃ) গৃহে অবস্থানকালীন সময়কে তিন ভাগ করিতেন—এক ভাগ আলাহ ভায়ালার (এবাদৎ-বন্দেগীর) জন্ম, আর এক ভাগ পরিবার-পরিজ্ঞানের (অভাব-অভিযোগ, কথাবার্তা ও প্রয়োজন মিটাইবার) জক্ত; আর এক ভাগ নিজের (ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটাইবার) জন্ম। নিজের জন্ম সময়ের বেশী অংশ জনগণের (শিক্ষা ইত্যাদির) কাজে বায় করিতেন; কিছু সংখ্যকের মাধ্যমে সকলকে উপকৃত করার ব্যবস্থা করিতেন; জনগণ হইতে কোন কিছু লুকাইয়া রাখিতেন না।

জনসাধারণের জন্ম নিজের সময় বায় করিতে ধর্মীয় জ্ঞানে যোগ্য ব্যক্তিগণকে অগ্রগণ্য করিতেন এবং প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজনের ভিত্তিতে সময় দিতেন—কাহারও একটি প্রয়োজন, কাহারও তুইটি, কাহারও আরও অধিক; সেই অনুপাতেই তাহাদের সহিত ব্যাপৃত হইতেন। তাহাদের হাল-অবস্থা জিল্ঞাসা করিতেন, তাহাদেরে প্রায়াজনীয় বিষয়াবলী জ্ঞাত করিতেন, শিক্ষা দিতেন। আর লোকদিগকে অভিশয় তাকিদের সহিত বলিয়া দিতেন—উপস্থিতগণ অনুপস্থিতদিগকে পৌহাইয়া দিবে। আরও বলিতেন, কোন ব্যক্তি তাহার প্রয়োজনের সংবাদ আমার নিকট পৌহাইতে সক্ষম না হইলে তোমরা তাহার প্রয়োজনের সংবাদ আমার নিকট পৌহাইয়া দিও; যে ব্যক্তি শাসনকর্তার নিকট অক্ষম লোকের প্রয়োজনের সংবাদ পৌহাইয়া দিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পদস্থিতি দান করিবেন কেয়ামত দিবসে পুল-ছেরাৎ চলার সময়। নবীজীর দরবারে একজনের মুখে অপর জনের এ শ্রেণীর বিষয়ই আলোচনা করা যাইত; কাহারও মুখে অপরের অহ্য কোন আলোচনা হইত না।

লোকজন নবীজীর দরবারে উপস্থিত হইত দ্বীনের অভাবী ও অয়েষক রূপে;
নবীজীর দরবারে ভাহারা তৃপ্ত হইয়া বাহির হইত দ্বীনের অভিজ্ঞ ও দিশারীরপে।
মান্থ্যের উপকারী কথা ছাড়া নবীজী স্বীয় জবানকে বন্ধ রাখিতেন। মান্থ্যের মধ্যে
সোহার্দা স্পৃষ্টিয় জক্ম চেষ্টা করিতেন, অনৈক্যের প্রতিরোধ করিতেন। গোত্রীয়
প্রধানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কিংতেন এবং ভাহার প্রাধাক্ষ বজায় রাখিতেন।
লোকদেরকে সদা সভর্ক রাখিতেন, নিজেও লোকদের হইতে সভর্ক থাকিতেন, অবক্য
সকলের সঙ্গে হাসি-মুখ ও সদ্মাবহার বজায় রাখিতেন। সহচরগণের খোঁজ-খবর
লওয়ায় তৎপর থাকিতেন। লোকদের হাল-অবস্থা অবগতির জন্ম সচেতন থাকিতেন।
ভালকে ভাল বলিয়া স্বীকৃতি দিতেন এবং উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেন, মন্দকে মন্দ
বলিয়া প্রকাশ করিতেন এবং উহার উচ্ছেদ-চেষ্টা করিতেন। সর্ক্রবিষয়ে তিনি মধ্যপন্থী
ছিলেন; তাঁহার কার্য্যে বা কথায় অসাঞ্জন্মতা পরিলক্ষিত হইত না। ভাল লোক
তাঁহার অধিক নৈকট্য লাভ করিত; যে বেশী পরোপকারী হইত সে-ই তাঁহার নিকট
বেশী ভাল গণ্য হইত। অন্তের সাহায্য ও বিপদ উদ্ধারে যে যত উত্তম হইত সে
নবীজীর নিকট তত মর্য্যাদাবান পরিগণিত হইত।

মঞ্চলিসের মধ্যে তিনি প্রত্যেকের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন; এমনকি মঞ্চলিসের প্রত্যেক ব্যক্তি এই ভাবিত যে, তাহার অপেক্ষা অধিক আদরনীয় নবীন্ধীর নিকট অক্স কেহ নহে। কেহ নবীন্ধীকে কোন কান্ধের জক্ম বসাইলে বা দাঁড় করাইলে তিনি কপ্ত সহ্য করিয়াও তাহার সাথে অপেক্ষা করিতেন, এমনকি ঐ ব্যক্তিকেই তাহার হইতে বিদায় নিতে হইত। কেহ তাহার নিকট কোন কিছুর সাহায্য চাহিলে হয় তাহার আশা পূর্ণ করিতেন, না হয় অতি মোলায়েম কথায় তাহাকে বিদায় দিতেন। নবীজীর উদারতা ও সদ্বাবহার সকলের জন্ম প্রসারিত ছিল; এমনকি সকলে তাঁহাকে স্নেহশীল পিতা গণ্য করিত। সকলেই সমানভাবে তাঁহার হইতে উপকৃত হইত, তাক্রয়া-পরহেজগারী অনুপাতে তাহাদের তারতম্য হইত।

তাঁহার মজলিসে জ্ঞান, বিভা, সংযমশীলতা, ধৈর্য্য ও আমানতদারীর অমুশীলন হইত। সেই মজলিসে কথাবার্ত্তা উচ্চৈস্বরে হইত না, কাহারও মান-সম্মানে আঘাত করা হইত না, কাহারও দোষ চর্চ্চা করা হইত না। তাকক্ওয়া-পরহেজগারীর দরুন সকলেই পরস্পর নম্র ও বিনয়ী হইত; বড়কে সম্মান করা হইত, ছোটকে স্নেহ করা হইত, অভাবীকে সাহায্য করা হইত, বিদেশীর প্রতি দয়া ও সহামুভূতি প্রদর্শন করা হইত।

নবীজী (দঃ) তিনটি স্বভাব হইতে মুক্ত ছিলেন—লোক দেখানো স্বভাব, অপব্যয় এবং নিপ্পয়োজন কাজে লিপ্ততা। আর তিনটি বস্ত হইতে মামুষকে রেহায়ী দিয়া রাথিয়াছিলেন—কাহারও গ্রানি করিতেন না, কাহারও প্রতি কটাক্ষ করিতেন না এবং কাহারও দোষ তালাশ করিয়া বেড়াইতেন না।

নবীজী (দঃ) খাওয়ায় ও শোয়ায় সল্লভার অভান্ত ছিলেন। নবীজী নিজা কালে শ্যায় ডান পাশ্বের উপর শুইতেন! নব্য়ত প্রাপ্তির পূর্বে হইতেই নবীজী (দঃ) প্রভাবময় মাহাত্মের অধিকারী ছিলেন; ওক্বা ইবনে আম্ব (রাঃ) নবীজীর দরবারে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই কাঁপিতে লাগিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন, শান্ত থাক; আমি কোন পরাক্রমশালী বাদশা নহি। মদিনার দশ বংসরের জীবনে নবীজী (দঃ) কত কত বিজয় লাভ করিয়াছিলেন, কত এলাকা জয় করিয়া ছিলেন, রাজাবাদশাদের পর্যন্ত কত কত উপহার-উপটোকন লাভ করিয়া ছিলেন! কিন্তু সবই জনসাধারণের জন্ম ব্যায় করিয়া দিয়াছিলেন, এমনকি ইহজীবন ত্যাগকালে পরিবারের অহার জোটাইতে তাঁহার লোহবর্ম বন্ধক রাখা ছিল। খাওয়য়য়, পরায় ওবাসস্থানে নবীজী (দঃ) অত্যধিক সরল এবং আড়ম্বর বিহীন ছিলেন।

তাঁহার প্রতি অন্নায় করা হইলে সেই অন্নায়ের প্রতিশোধ না লইয়া ক্ষমা করিতেন। অন্তরের প্রশস্ততায় অপরিদীম ছিলেন। সাহদ ও বীরতে অতুলনীয় ছিলেন; শত্রুর মোকাবিলায় তাঁহার সঙ্গে একমাত্র বীরপুরুষই থাকিতে সক্ষম হইত। দীমাহীন দাতা ছিলেন। স্বভাব অত্যন্ত কোমল ও মধুর ছিল। অতি সর্বল ও অনাভ্ত্বর জীবন্যাপনে অভ্যন্ত ছিলেন; সময়ে নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু দিতেন। নিজের এবং গৃহের কাজ নিজেই করিতেন, অতি গরীব রোগীকেও দেখিতে যাইতেন, গরীবদের সহিতও উঠা-বদা করিতেন, নিজ খাদেম পরিচারকের সহিতও একত্রে বসিয়া খাইতেন, নিজ হাতে কাপড় তালি লাগাইতেন, বাজার হইতে নিজের বোঝা নিজেই বহন করিয়া আনিতেন। তিনি মানবকুলের জক্ত সর্বাধিক উপকারীজন ছিলেন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্যায় বিচারক ছিলেন। "ছাল্লাল্য আলাইহে অসাল্লাম"

# नवूरारण्य श्रमान ज्या व्यवरण्य स्मारणयांव वर्मान ( ००८ १:)

নবী এবং রস্ফুলগণ হইতেন আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি। আল্লাহ তায়ালা ভাঁহার বন্দাগণকে তাঁহার প্ছন্দিত পথে পরিচালিত করার জন্ম বন্দাগণের নিকট স্বীয় প্রতিনিধি স্বরূপ নবী ও রমুলগণকে প্রেরণ করিতেন। মুভরাং নবী ও রমুলগণের নিক্ট তাঁহাদের মনোনয়ন ও পদাধিকারের প্রমাণ থাকা আবশ্যক, যাহাকে তাঁহারা আল্লার বন্দাদের নিকট ভাঁহাদের পরিচয়পত্ররূপে পেশ করিবেন এবং কেছ চ্যানেঞ্জ क्तिरम উक व्यमान दातारे मिरे छारमध्येत स्माकाविना कतिरवन। এर क्ये रमाम বোথারী (রঃ) মো'জেযা সমূহের বর্ণনার পরিচ্ছেদটিকে "নব্য়তের প্রমাণ সমূহের পরিচ্ছেদ" নামে ব্যক্ত করিয়াছেন—মো'জেযাকে নবুয়তের প্রমাণ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন, এই আখ্যাটি বড়ই সামঞ্জস্তপূর্ণ ও তাৎপর্যাপুর্ণ।

নগীগণের সেই প্রমাণ বা পরিচয় পত্রই হইল তাঁহাদের মো'জেযা। মো'জেযার অর্থ অসম্ভব কার্য্য নহে, বরং উহার অর্থ মামুষের অসাধ্য কার্য্য। নবীগ'লের মো'জেযা মান্তবের শক্তি ও সাধ্য বহিভূতি হয় বটে এবং সেই সূত্রেই উহা নবীর নবুয়তের প্রমাণ হইয়া থাকে, কিন্তু উহা কখনও আল্লাহ তায়ালার শক্তি-ক্ষমতা বহিভূতি হয় না; আলাহ ত সর্ব্বৰজ্ঞিমান, অতএব উহাকে কোন মতেই অসম্ভব বলা যাইতে পারে না। বরং উহাকে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রতিনিধির পক্ষে স্বীয় অসীম কুদরতের নিদর্শন স্বরূপই প্রকাশ করিয়া থাকিতেন। স্মুভরাং নবীদের মো'জেয়াকে অসম্ভব সাব্যস্ত করত: উহাকে অস্বীকার করা বস্ততঃ আল্লাহ তায়ালার দর্বনজিমতাকে অস্বীকার করা। এতন্তির যে কোন দাবীর প্রমানকে অম্বীকার করা প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দাবীর সমর্থনে শিথীলতা প্রাহাশেরই নামান্তর, অতএব মো'ভেঘাকে অস্বীকার করার অর্থ নবীর নব্যতের প্রতি ঈমানের দুর্বলতা প্রকাশ করা।

প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ ভায়ালা এই পরিমাণ মো'জেষা প্রদান করিয়াছিলেন যাহা মানব জগতে তাঁহার নব্যত ও প্রতিনিধিত প্রমাণের জম্ম যথেষ্ট হয়। নিমে वर्षिक शामीरक अटे विषय्ति म्लाडे कारल खेल्लाथ ट्रेयारक।

ون ا بي هرير لا رضي الله تعالى منه - अभिक । कानोह :-قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا مِنَ الْاَنْدِيَّاءِ مِنْ أَبِتِّي إِلَّا قَدْ ا عَطَى مِنَ الْآياتِ مَا مِثْلُمُ الْمَنَ عَلَيْهِ الْبَشُرِوَّ النَّمَا كَانَ الَّذِي اوْتَهْتُ

وَ هُمِا اَوْهَى اللَّهِ إِلَّى نَارُجُوانَ الْحُونَ اكْثُرُ هُمْ تَابِعا يَوْمَ الْقَيْمَةِ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রস্থলুআহ ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, নবীগণের প্রত্যেককেই আল্লাহ তায়ালা এই পরিমাণ মো'জেযা দিয়াছিলেন যাহা মানব সমাজের জন্ম সেই নবীর প্রতি ঈমান আনায় যথেষ্ট ছিল।

আমাকে (সর্ব প্রধান মো'জেয়া রূপে) যাহা প্রদান করা হইয়াছে তাহা ওহী পর্যায়ের; (তথা কোরআন পাক—যাহাকে) আলাহ তায়ালা ওহী মারফং আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। (এবং উহা আমার দ্বীনের শাসনতন্ত্র বা আসমানী কেতাব রূপে আমার পরেও দীর্ঘসায়ী হইবে।) ফলে কেয়ামতের দিন দেখা যাইবে যে, আমার অনুসারীদের জামাতই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

ব্যাখ্যা—নব্যক্ত প্রাপ্তির পর রস্থল্বাহ ছালাল্লাস্থ আলাইহে অসাল্লামের হস্তে স্বভাবতঃ বা কাফেরদিগকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বা কাফেরদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বহু মোজেযা বা অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা তাঁহার সত্যতার অকাট্য প্রমাণ ছিল। নব্যক্ত প্রাপ্তির পূর্ব্বেও বরং ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বেও তাঁহার সম্পর্কে অনেক অলোকিক ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছিল। এইসব ঘটনার সমষ্টি প্রায় তিন হাজার।

কাফেরনিগকে চ্যালেঞ্জ করিয়া যেসব মোজেযা প্রকাশ পাইয়াছিল উহার মধ্যে সর্ববশ্রেষ্ঠ মোজেযা পবিত্র কোরআন। পবিত্র কোরআনের চ্যালেঞ্জ শুধু হযরতের যমানার কাফেরদের প্রতিই ছিল না, বরং কেয়ামত পর্যান্ত সমস্ত অমোসলেমদের প্রতিই এই চ্যালেঞ্জ বিভয়ান রহিয়াছে। পবিত্র কোরআন একাধিক জায়গায় স্বাং সেই চ্যালেঞ্জের ঘোষণা করিয়াছে যে, এই কোরআন স্ব্যং স্থিকর্ত্তা কর্তৃক মোহাম্মদের (দঃ) উপর অবতারিত হওয়া সম্পর্কে যদি কোন ব্যক্তিবাদল সন্দেহ পোষণ করে এবং ভাহারা মনে করে যে, ইহা মোহাম্মদের বা অভ্যাকোন মান্তবের রচিত তবে ভাহারা এই কোরআনের বাক্যাবিভাসের সমত্ল্যা উহার সর্বে কনিষ্ঠ একটি ছুরা পরিমাণ বাক্য তৈয়ার করিয়া বিশ্ববাসীর সম্পূর্ণে উপস্থিত করুক; তবেই ভাহাদেয় সন্দেহ ও ধারণা অসার সাব্যান্ত হইবে। কারণ, পোরিবে; অভ্যথায় ঐরূপ সন্দেহ ও ধারণা অসার সাব্যান্ত হইবে। কারণ, কোন মান্ত্র্য কর্তৃক রচিত এত বড় কলেবরের পুল্তকের শুধু মাত্র একটি লাইন পরিমাণ বাক্য উহার সমত্ল্যা রচনা করা অভ্য মান্তবের সাধ্যে না হওয়া অস্বাভাবিক।

এই বিজ্ঞান-যুগের যে কোন আবিজার সম্পর্কে কোন মামুষ এইরূপ দাবি
টিকাইয়া রাখিতে পারে না যে, চিরকাল পর্যান্ত অন্ত কোন মামুষ ইহার সমতুল্য
আবিস্কার করিতে পারিবে না। আজ পর্যান্ত বিশ্বে মানবাবিস্কারের এমন কোন
আবিষ্কৃত বস্তু দেখা যায় নাই যাহা সর্ব্বদাধারণ্যে প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়ার
পরও উহার প্রতিদ্বন্দ্বী আবিস্কারে সারা বিশ্ব অপারগ ইহিয়াছে এবং দীর্ঘকাল অপারগ
পাকিবে। অথচ এই কোরআন প্রথমতঃ চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছে—

ا فَ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِنَّا نَـزَّ لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَنُّوا بِسُورَ 8 مِنْ مَثْلَه -

"আমি আমার বিশেষ বন্দা (মোহাম্মাত্ব রাস্কল্মার) উপর যে কেতাব নাষেল করিয়াছি (যাহা দারা তিনি আমার রম্বল ও প্রতিনিধি বলিয়া অকাট্য রূপে প্রমাণিত হইয়াছেন) উহা (আমার পক্ষ হইতে অবতারিত হওয়া) সম্পর্কে যদি তোমরা কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ কর তবে তোমরা উহার সমত্ল্য একটি ছোট ছুর। পরিমাণ বাক্য রচনা করিয়া আন।" অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

ভীত বিশ্বিমাণ বিশ্বিমা

"যদি তোমরা তাহা করিতে না পার এবং কশ্মিন কালেও পারিবে না, তবে তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে (এ সত্য প্রমাণিত রম্ফ্রাকে স্বীকার করিয়া) দোয়থ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা। যাহার অগ্নি মানুষ ও পাথর দ্বারা প্রজ্ঞলিত হইবে।"

একাধিক বাব এইরূপ চ্যালেঞ্জ প্রদাণের পর কোর্ত্মান ভবিষ্যদানীও করিয়াছে—

لَكِي اجْتُمْعَتِ الْجِيُّ وَالْإِنْسُ عَلَى أَنْ يَأْتُو بَمِثْلِ هَذَ الْقُوا نِ

لَا يَا تُونَ بِمِثْلِم وَلَوْ كَانَ بَعْفُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا -

"বিশ্বের সমস্ত মানব-দানব সকলে একত্রিত রূপে পরস্পার সহায়ক হইয়াও যদি এই প্রচেটা চালায় যে, কোরআনের সমতুল্য বাক্য রচনা করিয়া আনিবে তব্ও তাহারা কম্মিনকালেও সেই প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভে সক্ষম হইবে না।" (১৫পাঃ ১০রঃ)

পবিত্র কোরআন নাযেল হওয়ার যুগে কোরআনের ঘোর শক্র আরবের পৌরুলিকগণ এবং ইছদী ও নাছারাগণ আরবী ভাষায় ও আরবী কাব্যে যে অতিশয় দক্ষ ও পারদর্শী দিল তাহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এতদসত্ত্বেও কেই শক্রগণ রস্ফল্প্লার বিরুদ্ধে, কোরআনের বিরুদ্ধে হাজার হাজার প্রাণ বিসর্জন দিয়া যুদ্ধ ও লড়াই করিয়াছে, কোরআনকে বানচাল করার জক্ত শত শত তদবীর ও ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু এই সহজ্ব পন্থায় তাহারা আসে নাই যে, মাত্র এক লাইন পরিমাণ একটি ছোট ছুরার সমত্ন্য বাক্য রচনা করিয়া নিয়া আসে। বস্তুতঃ ইহা যে তাহাদের জক্তে মোটেই সম্ভব নহে তাহা তাহারা ভালরূপেই উপলব্ধি করিতেছিল।

আজও মধ্যপ্রাচ্যে আরবী ভাষাভাষী খৃষ্টান-ইহুণী অমোদলেম কোরআনের শক্ত বিভ্যমান রহিয়াছে ইউরোপ আমেরিকার মধ্যে অনেক অনেক আরবী ভাষার স্থপণ্ডিত হইয়াছে এবং আছে, না থাকিলে হওয়ার জন্ম আরবী ভাষার দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। মোদলমানদের বিক্লজে সকল প্রকার বিবাদ ছাড়িয়া দিয়া মোদলমানদের কোরআনকে বানচাল করতঃ তাহাদের জাতীয় ব্নিয়াদ ধ্বংদ করিতে এই পথ তাহারা অবলম্বন করিতে পারে, কিন্তু মহান কোরআনের এত বড় প্রভাব যে, উহার চ্যালেঞ্লের মোকাবিলায় দাঁড়াইবার সাহদ কাহারও হয় নাই, কেয়ামত পর্যাস্ত হইবেও না।

আজন্ত আরবের অমোসলেম সাহিত্যিকগণ স্বীকার করিয়া থাকে—"কোরআনকে মানব-রচিত গ্রন্থ বলা স্বীয় সাহিত্যিকতা ও পাণ্ডিত্যের উপর কালীমা লেপন স্বরূপ।"

পূর্ববর্তী নবীগণকে যত মো'জেয়াই প্রদান করা হইরাছিল, প্রভ্যেক নবীর ছনিয়া ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মোজেয়াও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোন নবীর মো'জেয়া বর্ত্তমান বিশ্বে বিভ্যমান আছে বিলয়া কেহ কোন নিদর্শন দেখাইতে পারিবে না। একমাত্র মোসলমানদের কোরআন এবং তাহাদের নবী মোহামাত্র রস্ত্রশ্লাছ ছাল্লাল্লান্ত আলাইছে অসাল্লামের বর্ণনা ব্যতীত পূর্ববর্তী নবীগণ সম্পর্কে কোন নির্ভর্যোগ্য প্রমাণ বর্ত্তমান বিশ্বে মোটেই নাই।

কিন্ত মোসলেম জাতির প্রগাম্বর হ্যরত মোহাম্মদ মোন্ডফা ছাল্লালান্ত আলাইহে অসাল্লামের নব্যত তজ্ঞপ নহে। তাঁহার প্রধানতম মো'জেযা পবিত্র কোরআন অবিকলরূপে উহার বিঘোষিত চ্যালেঞ্জ সহ আজও বিশ্ববৃকে বিভ্যমান রহিয়াছে এবং ছনিয়ার আয়ুকাল পর্য্যন্ত থাকিবে। যখন যাহার ইচ্ছা উহার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিয়া দেখিতে পারে যে, বাস্তবিকই ইহা মোহাম্মাত্র রস্থলুলাহ ছাল্লালাহু আলাইছে অসাল্লামের নব্যতের সঠিক প্রমাণই বটে।

হ্যরত রস্থলুল্লাহ (দঃ) যেহেতু দর্বশেষ নবী এবং তাঁহার দ্বীনই দর্বশেষ দ্বীন, তাই তাঁহার জন্ম এইরূপ দীর্ঘায়-বিশিষ্ট মোজেযার আবশ্যকও ছিল। তাঁহার এই মো'জেযার প্রভাবে যুগে যুগে বহু লোক তাঁহার দ্বীনে দিক্ষীত হইয়া অংসিতেছে। এই বিষয়টির প্রতিই উল্লেখিত হাদীছে ইঙ্গিত রহিয়াছে।

পবিত্র কোরআন রম্বলুল্লাহ ছাল্ললান্থ আলাইহে অসালামের মো'জেযা ছিল বিরুক্ত বাদীগণকে চ্যালেঞ্জ করিয়া। এতন্তিন্ন কোন কোন মো'জেযা বিরুদ্ধবাদীগণের চ্যালেঞ্জের উত্তরেও প্রকাশ পাইয়াছিল, যেমন "শাকুল-কামার" চাঁদ দ্বিপগুত করার মো'জেযা।

# হ্যরত (দঃ) কর্তৃক চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেয়া (৫১৩—৫৪৬ পঃ)

অন্ধনার যুগেও কাফেরগণ মনগড়া রূপে হজ্জ্বত পালন করিয়া থাকিত। হজ্জ্বেক বার্যাবলী পালনাস্থে জিলহজ্জ চাঁদের ১১, ১২, ১৩ তারিখ মিনায় অবস্থান করিয়া আল্লার জেকেরে মশগুল থাকার নিয়ম বহিয়াছে। সেকালেও এই দিনগুলি মিনায় কাটিবার নিয়ম ছিল; অবশ্য কাফেরগণ তথায় নিজেদের বাহাছরী এবং নিজ নিজ প্রপুক্ষদের প্রাধান্মের কবিতার ছড়াছড়ি করিয়া কাটাইভ; এই স্ত্তে উক্ত তারিখে মিনার মধ্যে একত্রে অনেক লোক পাওয়া যাওয়ার একটা স্যোগ লাভ হইত।

হষরত রস্থলুলাহ (দঃ) এই সুবর্ণ সুযোগটির সদ্যবহারের উদ্দেশ্যেই হয়ত তথায়
পৌছিয়াছিলেন। আব্জহল সহ কভিপয় কাফের সদার তথন হযরত (দঃ)কে
আল্লার রস্থল হওয়ার দাবীর প্রমাণ স্বরূপ কোন অলোকিক ঘটনা কিস্বা নির্দিষ্ট রূপে
চাঁদকে দিখণ্ডিত করিয়া দেখাইবার চ্যালেঞ্জ করিল।

হযরত (দঃ) সর্বদা মক্কার সদ্দারগণকে কোন উপায়ে ইসলামের ছায়াতলে টানিয়া আনার স্থযোগের সন্ধানে থাকিতেন, স্বতরাং তিনি ভাহাদের এই চ্যাদেপ্ত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ ভায়ালার দরবারে দোয়া করিলেন। অভঃপর স্বীয় শাহাদতের অন্ধূলি দারা \* চাঁদের প্রতি খণ্ডিত করার হ্যায় ইশারা করিলেন, ফলে তৎক্ষণাৎ পূর্ণ চাঁদ ছই খণ্ড হইয়া গেল, এমনকি এক খণ্ড হইতে অপর খণ্ড আনেক দ্র ব্যবধানে চলিয়া গেল। হ্যরভ (দঃ) কাফেরদিগকে বলিলেন, "1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১৫ 1 1, ১

তালাবদ্ধ অন্তরবিশিষ্ট কাফেরগোষ্ঠি সবকিছু দেখা ও উপদ্ধিক করা সত্তেও উহাকে যাত্ব লিয়া উড়াইয়া দিল। এমনকি তাহাদের কেহ কেহ এইরূপ উজি করিল যে, মোহাম্মদ (দঃ) আমাদের দৃষ্টির উপর যাত্ব করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকিবে। অতএব দ্র-দেশ হইতে আগন্তক মুছাফিরদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা হউক যে, তাহারা এন্থান হইতে দ্রে থাকাবন্থায় চাঁদ দ্বিখণ্ড হওয়া দেখিয়াছে কিনা ? খোঁজ করিয়া ভাহারা এইরূপ লোকও পাইল যাহারা দ্র দেশে থাকাবন্থায় এই তারিখে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া ি দেখিয়াছে। এতদসত্তেও ভাহারা উহাকে সর্বব্যাসী যাত্ব বলয়া আখ্যায়িত করিল এবং ঈমান আনিল না।

সীরতশাস্ত্র তথা নব্যতের ইতিহাস বর্ণনা শাস্ত্রেত চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা সম্পর্কে ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্ণিত রহিয়াছে। এতম্ভিন্ন কোরআন-হাদীছের অকাট্য প্রমাণ দ্বারাও ইহা প্রমাণিত রহিয়াছে। পবিত্র কোরআনের ঘোষণা—

ا فَتُوبِتِ السَّاعَةِ وَا نَشَقَ الْقَورِ- وَإِن يُرَوا ايَّةٌ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرَمُسْتُمِرَّ

অর্থ—(বিশ্ববাসী। সতর্ক হও;) কেয়ামত ঘনাইয়া আসিয়াছে; (যাহার সংবাদদাতার সত্যতা প্রমাণে) চাঁদ দ্বিধণ্ডিত হইয়া গিয়াছে । (কিন্তু কাফেরদের অবস্থা এই যে,) তাহারা (রস্থলুলার সত্যতার) কোন প্রমাণ দেখিলে উহাকে উপেক্ষা করে এবং বলে, ইহা বড় শক্তিশালী যাত। (ছুরা কমর—২৭ পা:)

তফ্চির ক্রল মায়ানী—ছুরা ক্মর।

<sup>ী</sup> স্প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মোহাদেচ "ইমাম বারহক্তী" তাঁহার "দালায়েল্ন-নর্যাহ,—
নবীর সভ্যতার প্রমাণ" নামক কেতাবে ঘটনা প্রত্যক্ষকারী হাহাবী আবহুলাহ ইবনে মস্উদ্ (রাঃ)
হইতে এই সম্পর্কে এইটি স্থীর্ব বিবৃতি বর্ণনা করিয়াছেন—বাহার উল্লেখ সমূবে আসিতেছে।

(\*\* অপর প্রচার দেখুন!

এই সম্পর্কে হাদীজও অনেক আছে, ইমাম বোধারী (র:) ছই স্থানে ছইটি পরিচ্ছেদ এই বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। ৫১০ পৃষ্ঠায় "নোশরেকগণ (সভ্যভার) প্রমাণ দেখিতে চাহিলে নবী (দ:) তাহাদিগকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মো'জেযা দেখাইয়াছিলেন।" ৫৪৬ পৃষ্ঠায় "চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বয়ান।" এই পরিচ্ছেদ্দ্রে নিয়ে বর্ণিত হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

عن انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه - इाकि ह - و ا ١٥٥٥ ا ١٥٥٥ إِنَّ اَ هُلَ مَكَيْةٌ وَسَلَّمَ اَ نَ يُـودُهُمُ

أَيْدُ فَارَاهُمُ الْقَوْرَ شَقَّتِينَ حَتَّى رَأً وَا هِرَاءَ بَيْنَهُمَا ـ

অর্থ—আনাছ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, সক্কাবাসী কাফেররা রমুলুপ্লাহ ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামকে ফরমায়েশ করিল, তিনি যেন তাহাদিগকে চাদ দ্বিধণ্ডিত করিয়া দেখান। তিনি তাহা দেখাইলেন, এমনকি চাঁদের খণ্ডদ্ম পরস্পার এরূপ ব্যবধানে চলিয়া গেল যে, উহাদের মধ্যস্থলে দর্শকগণ হেরা পর্বত দেখিতে পাইল।

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى ه अलिष्ठ । ১٩৯১ قَالَ ا فَشَقَ الْقَوْرُ وَلَحْنَى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِلْى نَقَالَ وَلَنَّهُ وَسَلَّمَ بِمِلْى نَقَالَ وَلَنَّهُ وَسَلَّمَ بِمِلْى نَقَالَ وَلَنَّهُ وَسَلَّمَ بِمِلْى نَقَالَ وَلَنَّهُ وَسَلَّمَ بِمِلْى نَقَالَ وَلَنْهُ وَلَنْهُ وَسَلَّمَ بِمِلْى نَقَالَ وَلَنْهُ وَلَنْهُ وَسَلَّمَ بِمِلْى نَقَالُ وَلَنْهُ وَلَنْهُ وَسَلَّمَ بِمِلْى نَقَالَ وَلَنْهُ وَلَنْهُ وَسَلَّمَ بَمِلْى نَقَالُ وَلَنْهُ وَلَنْهُ وَلَنْهُ وَلَنْهُ وَلَنْهُ وَلَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَمِلْى نَقَالُ وَلَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا لَا لَهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا إِلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ لَا لَا فَا فَا لَهُ وَلَا قَالُ إِلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَا لِلّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا قَالُمُ لَا أَنْ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

اِ شُهَدُوْا وَذَ هَبَثَ فِـرْقَةٌ نَهُوَ الْجَبَلِ -

অর্থ—ইবনে মসউ'ন (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা মিনার নবী ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম,\* ( হ্যরভের আঙ্গুলের ইশারায় ) চাঁদ দ্বিশণ্ডিভ হইয়া গেল। হ্যরভ (দ:) উপস্থিত সকলকে বলিলেন, ( আমার রস্থল হওয়ার প্রমাণ ) প্রত্যক্ষ কর। একটি থণ্ড অপরটি হইতে দূরে হেরা পর্ব্বভের দিকে চলিয়া গিয়াছিল।

<sup>\*\* &</sup>quot;এএ।" শব্দি মাজি তথা অতী দ্বাল বোধক কিয়াপদ বাহার অর্থ থিছিত হইরা
গিয়াছে। ইহার মধ্যে ভবিবাংশালের অর্থ টানিয়া আনা বে, (কেয়ামত বা মহাপ্রলয়কালে)
থিছিত হইবে—ইহা উক্ত শব্দের মূল অর্থের বিপরীত। এইরূপ ব্যবহার রূপক বা উপঅর্থে হলবিশেষে
মহমোদিত, কিছু এছলে উহার প্রয়োজন না থাকায় অন্তর্ক হইবে। এতত্তির এছলে ভবিষ্যৎ
কালের অর্থ লওয়া হইলে সংলগ্ন পরবর্তী আয়াতের সক্তি বিনম্ভ হইবে। পরবর্তী আয়াতের
মর্থে রুঝা বায়, কাফেরগণ হয়রতের সত্যতার এই প্রমাণকে দেখিয়াছে এবং ইহাকে শক্তিশালী বাত্
বিশ্বা উপেক্ষা করিয়াছে। ছাহাবী ইবনে আব্লাস (রা:)ও উক্ত আয়াতকে আলোচ্য মোজেরা
সম্পর্কেই সাব্যন্ত করিয়াছেন। ১৭৯২ নং হাদীছ ক্রইব্য। (\* অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

من عبد الله بن عباس رضى الله تعالى منه - । इानोछ । १९८١ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ -

আবহুলাহ ইবনে আববাস (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নিশ্চয় ইহা একটি সত্য ঘটনা যে, হযরত রস্থলুলাহ ছাল্লালাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় ( তাঁহারই সভ্যভার প্রমাণ স্বরূপ) চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল।

বিশেষ দ্রন্থী ঃ—"শকে-কামার" বা চাঁদ দ্বিপণ্ডিত করার মোন্ধেযা সম্পর্কেইমাম বোখারী (র:) তিন জন স্থপ্রসিদ্ধ ছাহাবীর বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। তমধ্যে আবহুল্লাহ ইবনে মদউদ (রা:) ছাহাবীর বর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, তিনি ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আনাছ (রা:) ও ইবনে আব্বাদ (রা:) ছাহাবীদ্বয়ের বর্ণনায় প্রমাণিত হয়, ঐ ঘটনা সেকালের স্থানীয় লোকদের মধ্যে এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে, উপস্থিত অমুপস্থিত সকলের নিকটই উহা বাস্তবন্ধপে স্বীকৃত ছিল। আনাছ (রা:) তথায় উপস্থিত ছিলেন না, আবহুল্লাহ ইবনে আববাস (রা:) ঘটনার সময় প্রদাপ্ত হন নাই, কিন্তু তাঁহারা জনসাধারণের স্বীকৃতি স্থুত্রেই ঘটনাকে বর্ণনা করিয়াছেন।

এত দ্বির হোষায়কা (রা:), জোবায়ের ইবনে মোত্য়ে'ম (রা:), ইবনে ওমর রো:)
প্রমুখ ছাহাবীগণ হইতেও এই ঘটনা-বর্ণিত হাদীছ বিভাষান রহিয়াছে।

<sup>•</sup> হয়রত (ए:) মিনায় থাকিয়াই চাঁদ বিখণিত করার মো'জেয়া দেখাইয়া ছিলেন।
কোন কোন বর্ণনায় মকার নাম উল্লেখ আছে, উহা বাস্তবের বিপরীত নহে; কারণ মকাই
হইল কেন্দ্রীয় নগরী; মিনা উহারই সংলগ্ন উহার শহরতলী য়রপ। তত্পরি মকার নাম
উল্লেখের উদ্দেশ্য এই বে, হয়রত (ए:) মকায় থাকাকালীন তথা মদিনায় হিজারত করিয়া
আসিবার পূর্বে এই মো'জেয়া সংঘটিত হইয়াছিল।

চাঁদের পণ্ডমত্তের মধান্তলে হেরা পর্যতে দেখা যাওয়ার উল্লেখ মিনা এলাকার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সহিত বিশেষ সক্তিপূর্ণ, কারণ হেরা পর্যত মিনা এলাকায়ই অবস্থিত। কোন কোন বর্ণনায় চাঁদের পণ্ডমত্বের অবস্থান নির্ণয়ে "আবু কোবায়েস, পাহাড়" "পোয়ায়লা পাহাড়" 'ছাফা পাহাড়" 'মারওয়া পাহাড়" ইত্যাদির নাম উল্লেখ হইয়াছে এই সব পাহাড় খাছ মঞা নগরীর মধ্যে অবস্থিত। এই সব বর্ণনা মূল ঘটনার সহিত সক্ষতি বিহীনও নহে এবং পরক্ষর বিরোধীও নহে, কারণ হেরা পর্যত এবং উল্লেখিত অফাক্ত পর্যতেগুলি সবই ২০ মাইল সীমার মধ্যে অবস্থিত। চাঁদের কায় এত উল্লেখ একটি বস্তু তথায় দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের সমূখে উল্লেখিত সবগুলি পাহাড়ের উপর দেখা যাওয়া এবং এক এক বর্ণনাকারীর এক একটি উল্লেখ করা বা একই বর্ণনাকারীর বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্নটির নাম উল্লেখ করা মোটেই সক্তিবিহীন নহে। অধিকত্ত হেরা পর্যত নাম উল্লেখের বর্ণনায় পর্যতি চাঁদের খণ্ডব্রের মধান্তল দৃশ্য হওয়ার বয়ান বহিয়াছে। পক্ষান্তেহিল উহার বয়ান রহিয়াছে।

"শাক্ল-কামার" বা চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মোজেযা মোহামাত্র রমুলুলাহ ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের সত্যভার এবং রমুল হওয়ার একটি অতি উজ্জল প্রমাণ ছিল। এই মোজেযা হবরতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, অন্থা কোন নবীকে চাঁদের উপর এইরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাইবার মোজেযাপ্রদান করা হইয়াছিল না। (যোরকানী ৫-১০৭) "চাঁদ দ্বিথণ্ডিত হুওয়ার" মোজেযার প্রামাণ্য ঃ

পুরাতন ও আদি যুগের ঘটনাবলীর সংবাদ পরিবহণ সম্পর্কে ইতিহাস শাস্ত্র অপেক্ষা হাদীছ শাস্ত্রের মান-মর্য্যাদা ও নির্ভরযোগ্যতা অনেক অনেক বেশী, এমনকি উভয়ের কোন তুলনাই হইতে পারে না। কারণ, হাদীছ শাস্ত্রের প্রাণবস্তু হইতেছে প্রত্যেকটি বিষয়বস্তর জক্ষ ছনদ বা পরম্পরা সাক্ষ্য-স্ত্র উল্লেখ করা; তাহাও আবার মোহাদ্দেছগণের চুলচেরা বাছনিতে বিশ্বস্ততার অতি উচ্চস্তরে পৌছিয়া যায়; বিশেষতঃ ইমাম বোখারী ও ইমাম মোছলেমের বাছনির মর্য্যাদা ত অনেক উর্দ্ধে। পক্ষান্তরে ইতিহাস শাস্ত্রে অতীতের সংবাদ পরিবহণের ছড়াছড়ি ত থুবই আছে, কিন্তু হাদীছ শাস্ত্রের স্থায় সাক্ষী পেশ করার রীতি সেখানে নাই, বাছনি করার কোন বাধ্যবাধকতা বা বিধান ত মোটেই নাই; অথচ হাদীছের ছনদ বা সাক্ষীসমূহকে তিলে তিলে বাছিয়া নিবার জন্ম "এছুলে-হাদীছ" নামে বিশেষ শাস্ত্র এবং উহার ধারাগুলি প্রয়োগের জন্ম "আছ্মাউর-রেজাল" নামে আর একটি বিশেষ শাস্ত্র বিরাট গ্রন্থাবলী আকারে লিপিবন্ধ রহিয়াছে (প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধ প্রস্তব্য)।

স্তরাং কোন সংবাদ হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত হইলে সেখানে এইরূপ ওজুহাত পেশ করা যে, ইহা ইতিহাসে উল্লেখ নাই—জ্বণ্য ধরণের অ্ফায় হইবে।

আলোচ্য মোজেযার ঘটনাটি বোথারী ও মোসলেম শরীফ সহ সমৃদয় হাদীছ এছে প্রত্যক্ষ দর্শকদের সাক্ষ্য ও বিবৃতির মাধ্যমে বর্ণিত রহিয়াছে। ততুপরি মোসলমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থাবলীতে বিশেষতঃ সীরাত তথা নব্য়তের ইতিহাস শাস্ত্রের প্রত্যেক গ্রন্থে বহিয়াছে। এতদসত্ত্বেও ইসলাম বিদ্বেষীগণ আমাদের নবীর এই মহান মোজেয়টিকে এই বলিয়া উপেক্ষা করিতে চায় যে,ইতিহাসে ইহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না—ইহা জহন্ম পুঠতা। তাহাদিগকে ইহাও বৃঝিতে হইবে, সেই আমলে আরবের স্থায় নিক্ষাদীক্ষাহীন দেশে ইতিহাস সংগ্রহের স্থাও কেহ দেখে নাই এবং সংবাদ-পর্ক্র বা অন্থ কোন যোগাযোগ ব্যবস্থায় বহিবিশের যোগস্ত্রেও সেখানে মোটেই ছিল না। তাহারা আরও বলে যে, চল্র এমন বস্তু যে, উহা বিশ্বের প্রত্যেক স্থান হইতে দেখা

তাহার। আরম্ভ বলে বে, চন্দ্র এবন বভর্তন, যায়, অতএব চন্দ্রের উপর এরূপ পরিবর্ত্তন আসিয়া থাকিলে বিশ্ববাসী উহাকে অবশ্রুই বিশেষ কৌতৃকের সহিত গ্রহণ করিত এবং ইতিহাসে উহার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিত।

এই প্রশ্নের দারা কোন জ্ঞানশৃত্য বোকাকে ধোকা দেওয়া ত সম্ভব, কিন্তু বাস্তবের সম্মুখে ইহা মাকড়দার জাল স্বরূপ। চিন্তা করুন—(১) চল্র-সূর্য্যের উদয়-অন্ত বিশ্বের সকল দেশে এক সঙ্গে হয় না—এক দেশে যখন রাত্র, অপর দেশে তখন দিন; 
মৃতরাং যেই সময় মন্ধায় চন্দ্র বিখণ্ডিত হয় তখন বিশ্বের অনেক দেশে দিন ছিল; চন্দ্র 
দৃষ্টই ছিল না। যেরপ এখনও চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ এক দেশে দৃষ্ট হয়, কিন্তু অনেক 
অনেক দেশে তাহা দৃষ্ট হয় না; সংবাদ-পত্র মারফত এইরপ শুনা যায়। (২) উদয়অন্তের বিভিন্নতার দক্ষন বিভিন্ন দেশে সময়ের বিভিন্নতা অপরিহার্য্য, মৃতরাং মন্ধা 
নগরীতে যখন এই ঘটনা ঘটিয়াছিল তখন অনেক অনেক দেশে এমন গভীর রাজ্র 
ছিল যে, তখন সেন্থানের লোকগণ নিজামগ্ন ছিল। (৩) স্বাভাবিক আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের 
দক্ষন উর্দ্ধ জগতে যে সব সাধারণ ঘটনা ঘটিয়া থাকে বেমন—চন্দ্রপ্রহণ, পূর্য্যগ্রহণ 
যাহা হিসাবের দারা পূর্ব্ব হইন্তে নির্দ্ধারিত ও প্রচারিত থাকে উহার প্রতি দৃষ্টি ও 
লক্ষ্য রাধার লোকের সংখ্যাও কতই না নগণ্য। আর আলোচ্য মোজেয়াটি ত একটি 
আক্রিক ও অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল যাহার কোনই পূর্ব্বাভাস ছিল না, স্কৃতরাং 
ঘটনাস্থলের উপস্থিত লোকগণ ত অবশ্যই উহা অবলোকন করিয়াছে, কিন্তু সাধারণ 
বিশ্ববাসী বন্তু সংখ্যায় উহার প্রতি তাকাইবে এরপে আশা করা নিতান্তই অবান্তর। 
(৪) ঘটনাটি রাত্রি বেলার, তাহাও সাময়িক এবং অল্ল সময়ের; ঠিক ঐ সময়ে 
আকাশের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধকারীর সংখ্যা কত হইতে পারে তাহা বুঝা কঠিন নহে।

এইসব বাস্তব বিষয়াবলীতে দৃষ্টি রাখিয়া প্রশাটি বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে, প্রশাটিকে যেভাবে বিশ্বজ্ঞোড়া রূপ দেওয়া হইয়াছে উহা শুধু একটা ধোকার জাল মাত্র।

মকার পার্শ্ববর্তী দেশ-বিদেশে এই ঘটনা পরিলক্ষিত হয় নাই তাহাও নহে। মকার সন্দারগণ এই সম্পর্কে থোঁজ-থবর লইয়া ঘটনার বাস্তবতারই সাক্ষী প্রমাণ পাইয়াছে। ইমাম বয়হাকী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ইবনে মছউ'দ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—

انشق القمر بهكة نقالوا سعدركم ابن ابى كبشة نسلوا السفار فان كانوا رأوما رايتم نقد صدق فانه لا يستطيع ان يسعر الناس كهم وان لم يكونوا رأوا ما رأيتم نهو سعر نسألوا السفار وقد قد مواسن كل وجد نقالوا رأينا لا نقال الكفار هذا سعر مستمرد

অর্থাৎ—চাঁদ বিষণ্ডিত হওয়ার মোজেযা মকায় প্রদর্শিত হইল, তথন মকাবাসী কাফেররা উহাকে যাত্ বলিয়া সাব্যস্ত করিল এবং পরস্পর বলিল, বিদেশ-ভ্রমণ হইতে আগস্তুকদিগকে জিন্তাসা কর; যদি তাহারাও এই ঘটনা দেখিয়া থাকে তবে সাব্যস্ত হইবে যে, মোহাম্মদ(দ:) সভ্যবাদী; সকলের উপর ত যাত্বর তাহীর হইতে পারে নাই। আর যদি ভিন্ন দেশের কেহই এই ঘটনা দেখে নাই তবে মনে করিব যে, ইহা যাত্ব।

অতঃপর তাহারা বিদেশ ভ্রমণকারী আগকস্তগণকে জিজ্ঞাসা করিল। অনেকেই বলিল, হাঁ—আমরা ঐরপ ঘটনা দেখিয়াছি। এই সব প্রমাণ পাইয়া অস্তরান্ধ কাফের সন্দারগণ মস্তব্য করিল যে, বস্তুতঃ ইহা অতিশয় শক্তিশালী যাতু।(যোরকানী ১—১০৯) এত हिन्न छेक घर्षना ভারতে ও দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া প্রায় সাত শত বংসর প্রেব সঙ্কলিত প্রসিদ্ধ "আল-বেদায়াহ্-ওয়ান্-নেহায়াহ্" ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে। قد شوهد ذلك نى كثير سي بقاع الارض ويقال اند ارخ ذلك نى

بعض بلاد الهند - (٥٥٥-٥)

অর্থাৎ উক্ত ঘটনা বিশ্বের অনেক স্থানেই দেখা গিয়াছিল, কথিত আছে যে, ভারতেরও কোন কোন শহরে এই ঘটনা দৃষ্ট হওয়ার তারিখ লিখিত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী এক ইতিহাস লিখক ভারতস্থ "মালিবার" এলাকায় উহা পরিদৃষ্ট হওয়ার ঘটনা লিখিয়াছেন। মালিবার রাজ্যের শাসকদের রীতি ছিল, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ রূপে রাজপুরীতে সংরক্ষণ করিত। তাহাদের সেই লিপির মধ্যে চাঁদ দ্বিধণ্ডিত দেখার ঘটনাও উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। (তারীথে-ফেরেশতা জাইবা)

এছন্তির এই ঘটনার বাস্তবতার প্রমাণে ইহাই যথেষ্ট যে, ইসলাম, মোসলমান ও হযরত রমূলুরার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ইসলামের মূল উচ্ছেদকারী শক্র তংকালীন আবব ও মক্রাবাসীরা কখনও মোসলমানদের এই বর্ণনাকে মিথ্যা বলিয়া চ্যালেঞ্জ করে নাই। তাহারা এই ঘটনাকে যাত্ব বলিয়া এই ঘটনার দ্বারা রমূলুরার সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার প্রতিবাদ করিয়াছে, কিন্তু ঘটনার বিবরণকে মিথ্যা ও উহার বাস্তবতাকে অসীকার করে নাই। ঘটনার বাস্তবতা এতই উজ্জল এবং অকাট্য ছিল যে, উহাকে মিথ্যা বলার এবং অস্বীকার করার কোন উপায়ই তাহাদের সম্মুখে ছিল না।

এই মো'জেযার সময় ও কাল ঃ

এই মো'জেযাটি হিজরতের পাঁচ বংসর পূর্বের ঘটনা। (যোরকানী ৫—১০৮)
ইহা জিলহজ্জ চাঁদের ১২।১৩ তারিখের ঘটনা, অর্থাং চাঁদের বংসরের শেষ দিন
কয়টির ঘটনা। আর হষরত (দঃ) হিজরত করিয়াছিলেন নব্যতের ত্রয়োদশ বংসরের
প্রথম ভাগে; সুতরাং উক্ত ঘটনাকে নব্যতের সপ্তম বংসর জিলহজ্জ মাসে গণ্য
করা হইলে উহা হিজরতের পাঁচ বংসর ছই-আড়াই মাস পূর্বে সাব্যস্ত হয়।\*

এই হিসাব মতে দেখা যায় য়ে, য়াহাদের মতে হয়রতের বিরুদ্ধে য়য়াবাদী কাফেরগণের
বয়কট বা অসহযোগিতা নরয়তের অন্তম বংদরে আয়য়ৢ হইয়াছিল তাহাদের মতায়ুদারে উক্ত
মোবেলা বয়কটের পূর্বে সাবান্ত হইবে। আয় য়াহাদের মতে বয়কট নরয়তের সপ্তম বংসবের
প্রথম হইতেই ছিল তাহাদের মতায়ুদারে উক্ত মোজেয়ার ঘটনা বয়কটের সময়ে সাবান্ত হইবে।

ৰ্দিও কাকেররা হ্বরতের বিশ্বতে বয়কট ও অসহবোগিতা করিয়া ধাইতেছিল, কিন্ত হ্বরত (দ:)
মূহুর্ত্বের জন্তও ইসলামের তবলীগ কার্য্য কান্ত করেন নাই ( আছাহ্বছ, ছিরার ১৪ )। এবং তাঁহারা
সকলেই হজ্জের সময় হজ্জের অমুঠানাদিও সম্পন্ন করিয়া থাকিতেন। (বোরকানী ১—২৭১)

## र्यत्र विकित भी'रक्यो

রস্থলুরাহ ছাল্লাল্ল আলাইহে অসালামের বিভিন্ন কার্য্যাবলীর মাধ্যমেও মোজেয়া প্রকাশ পাইত। এরূপ ঘটনাবলীর কতিপয় হাদীছও বোথারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭৯৩। ত্থাপীছ লৈ (৫০৪ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লালান্ত আলাইহে অসাল্লাম কোন এক ছফরে বাহির হইলেন, তাঁহার সঙ্গে কিছু সংখ্যক ছাহাবীগণও ছিলেন। পথিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হইল তাঁহাদের সঙ্গে পানির ব্যবস্থা ছিল না। এক ব্যক্তি একটি পাত্রে অল্ল পরিমান পানি উপস্থিত করিল। নবী (দঃ) উহা দ্বারা ওজু করিলেন অতঃপর অজুলি সমূহ ঐ পাত্রে বিছাইয়া দিলেন এবং ঐ পাত্র হইতে ওজু করিবার জন্ম সকলকে নির্দ্দেশ দিলেন। সকলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া অজু করিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় প্রায় সত্তর জন ছিলেন।

১৭৯৪। ত্রাদীছ ঃ—(৫০৪ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লাম মদিনাস্থিত "যওরা" নামক স্থানে ছিলেন, (নামাষের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল, পানির সল্লতা ছিল।) হয়রত (দঃ) স্বীয় হস্ত একটি পানির পাত্রে রাখিয়া দিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার আঙ্গুল সমূহের ফাঁক দিয়া পানি উপলিয়া উঠিতে লাগিল। এ পানি দারা উপস্থিত সকলে উত্তমরূপে ওজু করিলেন। আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় তিন শত ছিল।

১৭৯৫। হাদীছ ঃ—(৫০৫ পৃ:) আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লাম কিছু সংখ্যক ছাহাবীগণের সঙ্গে এক স্থানে ছিলেন, এমতাবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল। যাহাদের বাড়ী নিকটবর্ত্তী ছিল তাহারা অজু করার জন্ম নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেল। কিছু সংখ্যক লোক এমনও ছিল যাহাদের বাড়ী-ঘর নিকটবর্তী ছিল না।

তথন হযরতের সম্মুখে একটি পাত্র উপস্থিত করা হইল, হযরত (দঃ) উহার মধ্যে হস্ত মোবারক ছড়াইয়া রাখিতে চাহিলেন, কিন্তু পাত্রটি সকীর্ণ ছিল, তাই তিনি হাতের আফুলসমূহ একত্রিত রূপে উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অতঃপর উহা হইতে উপস্থিত সকলে ওজু করিল—তাহাদের সংখ্যা আশি ছিল।

১৭৯৬। তাদীছ ঃ—(৫০৫) আবহুল্লাহ ইবনে মদউদ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, সাধারণতঃ লোকেরা ধারণা করিয়া থাকে যে, মোজেযাসমূহ শুধু আল্লার আজাব সম্বলিত ঘটনাই হইয়া থাকে; আমরা মোজেযার মধ্যে লাভজনক ঘটনাও পাইয়াছি।

আমরা রস্নুলাহ ছাল্লাল্থ আলাইহে অদাল্লামের সঙ্গে এক ছফরে ছিলাম। নামাধের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল, কিন্তু পানি অতি সামাশ্র ছিল। হয়রত (দঃ) বলিলেন, একটু পানি আমার নিকট উপস্থিত কর। একটি পাত্রে অতি সামাশ্র একটু পানি উপস্থিত করা হইল। হযরত (দঃ) স্বীয়হস্ত ঐপাত্তে রাখিয়া দিলেন এবং সকলকে বলিলেন, তোমরা আল্লার তরফ হউতে বরকতের পানি দ্বারা অজু করিতে আস। আবত্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি ঐ ঘটনায় দেখিয়াছি, রসুলুল্লাহ

ছাল্লাল্লান্থ আলাইতে অসালামের আলুলের ফাঁক দিয়া পানি উথলিয়া উঠিতেছে।

এত দ্বির হ্বরতের এই মোজেযাও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, খাল বস্তুসমূহ তছবীহ পড়িয়া থাকিত এবং আমরা উহা শুনিতে পাইতাম।

১৭৯৭। তাদীছ ৪—(৫০৬) আবছলাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লান্ড আলাইহে অসাল্লাম (তাঁহার মসজিদের মিম্বার তৈরী হওয়ার পূর্বে) একটি শুদ্ধ খেজুর গাছের খুঁটির প্রতি হেলান লাগাইয়া জুমার খোৎবা ইত্যাদি ভাষণ দিয়া থাকিতেন। মিম্বার তৈরী হইলে পর জুমার খোৎবাদানে তিনি ঐ খুঁটি ভ্যাগ করতঃ মিম্বারে দাঁড়াইলেন; তথন ঐ খেজুর কাণ্ডটি (শিশুর স্থায় বা বাছুরহারা গাভীর স্থায়) রোদন করিতে লাগিল। (উহার ক্রেন্দনম্বর আমরা শুনিয়াছি।) অতঃপর হ্যরত (দঃ) মিম্বার হইতে অবতরণ করিয়া উহার নিকটে আসিলেন, উহার উপর হাত বুলাইলেন (এবং উহাকে আলিঙ্গন করিলেন)। তথন ধীরে ধীরে উহার ক্রেন্দন স্বর থামিয়া আসিল, যেরূপ ক্রন্দনরত শিশুকে সান্তনা দান করা হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—হাছান (রঃ) এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিতেন, হে মোদলমানগণ। একটি শুক্ষ কাঠ হযরত রস্থলুল্লার প্রতি এত অনুরাগ ও আদক্ত ছিল; তোমরা মানুষ—তোমাদের পক্ষে একপ হওয়া অধিক বাঞ্নীয় নয় কি ?

এক হাদীছে উল্লেখ আছে, এই ঘটনা উপক্লকে হযরত (দঃ) লোকদিগকে বলিলেন, এই শুক্ষ কাষ্ঠের ক্রন্দনে ভোমাদের অস্তরে বিশ্বয় সৃষ্টি হয় না কি ? তথন বস্ত্র লোক দে দিকে লক্ষ্য করিল এবং ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল।

উক্ত খেজুর কাণ্ডটি সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে অনেক তথ্য আছে। যথা—
(১) উহাকে হ্যরত (দঃ) বলিয়াছিলেন, তুমি ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে পুনঃ
তোমার পূর্বে স্থানে নিয়া রোপন করিয়া দেই, তুমি ভাজা গাছ হইয়া যাইবে। আর
ইচ্ছা করিলে আমি ভোমাকে বেহেশতে রোপন করিতে পারি, তুমি বেহেশতের মাটি
ও পানিতে পুষ্টিত হইয়া আলার পেয়ারা বান্দাগণকে ফল খাওয়াইবে। হ্যরত (দঃ)
বিলিয়াছেন, সেই খেজুর কাণ্ডটি দ্বিতীয় ব্যবস্থাকেই পছন্দ করিয়াছে।

- (২) সাময়িক হ্যরত (দঃ) ঐ থেজুর কাণ্ডটিকে দাফন করাইয়া দিয়া ছিলেন।
- (৩) পরবর্ত্তীকালে ঐ থেজুর কাণ্ডটি ছাহাবী উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ)-এর হস্তগত হইয়া তাঁহারই হেফাজতে ছিল, এমনকি কালের পরিবর্ত্তনে ধীরে ধীরে উহার বিলুপ্তি সাধিত হয়। আলেমগণ লিথিয়াছেন ষে, দাফনকৃত থেজুর কাণ্ডটি বোধইয় মসজিদ নববীর পুন:নির্মাণকালে উক্ত ছাহাবীর হস্তগত হইয়াছিল।

বৃক্ষ জাতীয় খেজুর কাণ্ডের মধ্যে ফ্রন্সন ও কথোপকথনের শক্তি সঞ্চার হওয়াকে অসম্ভব মনে করিবে না। বৃক্ষ বরং সমস্ত বস্তু-নিচয়ই আল্লাহ তায়ালার তছবীহ পড়িয়া থাকে—এই সত্য পবিত্র কোরআনেই বর্ণিত আছে।

"নিশ্চয় প্রত্যেকটি চিজ্জ-বস্তু আল্লাহ ভায়ালার প্রসংশা ও পবিত্রভার গুণ গাহিয়া থাকে, অবশ্য ভোমরা উহাদের তছবীহ বুঝিতে পার না।"

অবশ্য মরা শুক্ষ অবস্থায় উক্ত খেজুর কাণ্ডের মধ্যে সেই শক্তির সঞ্চার হওয়া এবং জনসাধারণ কর্তৃক শ্রুত ক্রন্দনশক্তি ও রমুলুল্লার সঙ্গে কথোপকথনের শক্তি তথা মানবীয় শাক্তির স্থায় শক্তি সঞ্চয় হওয়া প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লালান্ত আলাইহে অসালামের বিশেষ মোজেয়া স্বরূপ ছিল।

একদা ইমাম শাফী (র:) বলিলেন, হ্যরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে
অসাল্লামের প্রায় বড় বড় মোজেযা অক্স কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই। এক
ব্যক্তি প্রশা উত্থাপন করিয়া বলিল, হ্যরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামকে মরা মানুষ
জীবিত করার মোজেযা দেওয়া হইয়াছিল। ইমাম শাফী (র:) তহুত্বরে উক্ত খেজুর খাছার ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, ইহা মৃতকে জীবিত করার তুলনায়
অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ব। কারণ, এন্থলে একটি মরা কার্চে মানবীয় শক্তির সঞ্চার
হইয়াছে। (উল্লেখিড তথা সমূহ "কত্ত্বল বারী" হইতে উদ্ধৃত।)

১৭৯৮। ত্রাদীন্ত :— (৫১১ পৃ:) আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একজন খুষ্টান মোসলমান হইয়াছিল, এমনকি সে পবিত্র কোরআনের ছুরা বাকারাহ এবং ছুরা আল-এমরানের শিক্ষাও লাভ করিয়াছিল। সে হ্বরভ নবী ছালালাছ আলাইহে অসালামের প্রয়োজনীয় লেখার কাজ করিত। কিছু দিন পরে সে পুনরায় খুষ্টান হইয়া গেল; সে হ্যরভের কুংসা করিয়া বলিত যে, মোহাম্মদ বস্তুত: কিছুই জানেনা, আমার লিখিত বিষয়াবলি দেখিয়াই যাহা কিছু শিথিয়াছে।

অল্প দিনের মধ্যেই ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইল। তাহার লোকজন তাহাকে বৃষ্টান ধর্মের রীতি অস্থসারে মাটিতে দাফন করিয়া দিল। পরদিন ভোরবেলা দেখা গেল. মাটি তাহাকে ভিডর হইতে বাহিরে ফেলিয়া রাখিয়াছে। তাহার লোকজন মোসলমানদের প্রতি দোষারোপ করিয়া ঘলিল, তাহারাই এইরূপ করিয়াছে যে, আমাদের লোকটিকে কবর খুড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া রাখিয়াছে। তাহারা পুনরায় অধিক মাটির নীচে তাহাকে দাফন করিয়া দিল; এইবারও ভোরবেলা পুর্বের জায় মাটির উপরেই তাহার লাশ দেখা গেল। তাহার লোকজন আবার মোসলমানদের প্রতি দোষারোপ করত; যখা সাধ্য মাটির তৃলদেশে তাহাকে দাকন করিয়া দিল,

কিন্তু এইবারও ভোরবেলা উহাকে মাটির উপর নিক্ষিপ্ত দেখা গেল। তখন সকলেই বৃঝিতে পারিল যে, এই কার্য্য কোন মামুষের পক্ষ হইতে নহে, স্ত্রাং শেষ প্রযান্ত তাহাকে ঐ অবস্থায়ই ফেলিয়া রাখা হইল।

ব্যাখ্যা—হযরত রস্থলুলাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে বে-আদবী ও গোস্তাখীর কি পরিণতি তাহার আভাস দানে আল্লাহ তায়ালা এই ঘটনা ঘটাইয়া-ছিলেন যে, ঐ ব্যক্তির ধ্বংসাবশেষ অপদন্ততার মধ্যে নিশ্চিফ্ ও বিলুপ্ত হইয়াছিল।

১৭৯৯। ত্রাদীছ ?— (খন্দকের জেহাদ উপলক্ষে পরীথা খনন সময়ে কুধার দূর্ববলভায় নবী (দঃ) কাপড় দারা পেটে পাথর বাঁধিয়া রাথিয়াছিলেন।) আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আবৃতাল্হা (রাঃ) (নবীজীর ঐ অবস্থা অবলোকন করিয়া) বাড়ী আসিলেন এবং স্বীয় স্ত্রী উদ্মে-সোলায়েমকে বলিলেন, আমি রস্থলুলাহ ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়া আসিলাম—ক্ষ্ধার কারণে তাঁহার মুথে ভালভাবে শব্দও বাহির হয় না। তোমার নিকট থাওয়ার কিছু আছে কি ? স্ত্রী বলিলেন, হাঁ—আছে ; এই বলিয়া তিনি কতেকটি যবের রুটি বাহির করিলেন এবং একটি চাদর বাহির করিয়া উহার এক অংশে ঐ রুটিগুলি লেপটাইয়া আমার বগলে দাবাইয়া দিলেন এবং চাদরের বাকি অংশ দারা আমার গা ঢাকিয়া দিলেন—( আনাছ তথন বালক) এই অবস্থায় তিনি আমাকে হযরত রস্থলুলাহ ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের নিষ্ট পাঠাইয়া দিলেন। আমি মসজিদে যাইয়া হ্ষরত (দঃ)কে পাইলাম, জাঁহার নিক্ট অনেক লোক ছিল। আমি যাইয়া তথায় দাঁড়াইলাম। হ্যরত (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাদা করিলেন, আবু তাল্হা তোমাকে পাঠাইয়াছে ? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, খাল দিয়া পাঠাইয়াছে ? আমি আরজ করিলাম, হা। তখন হযরত (দঃ) উপস্থিত সকলকে বলিলেন, তোমরা সকলে চল ( আবু তাল্হার বাড়ী দাওয়াত খাওয়ার জ্ঞা।)

এই বলিয়া সকলে রওয়ানা হইলেন, আমি তাঁহাদের সম্মুথ ভাগে পথ দেখাইয়া চলিলাম এবং আবু তাল্হা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে বিস্তারিত খবর জ্ঞাত করিলাম। আবু তাল্হা তাঁছার দ্রী উদ্মে-সোলায়েমকে বলিলেন, রস্থল্লাহ (দঃ) অনেক লোক সঙ্গে করিয়া আমাদের বাড়ী ভশরীফ আনিতেছেন, অথচ আমাদের নিকট কোন ব্যবস্থা নাই যে, আমরা তাঁহাদিগকে খাওয়ার দিতে পারি। উদ্মে-সোলায়েম বলিলেন, আল্লাহ এবং আল্লার রস্থল আমাদের অবস্থা ভালভাবেই জ্ঞাত আছেন, (সুতরাং আমাদের চিস্তা করার আবশ্যক নাই।) আবুতাল্যা (রাঃ) বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রস্থল্লাহ (দঃ)কে

অভ্যর্থনা করিয়া নিয়া আদিলেন। হযরত (দঃ) আবৃতাল্হা সমভিব্যাহারে বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, হে উদ্মে-সোলায়েম। তোমার নিকট খাল্য যাহা কিছু আছে উপস্থিত কর। উদ্মে-সোলায়েম সেই রুটি কয়টি যাহা আমার সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন উপস্থিত করিলেন। হযরতের আদেশে রুটিগুলি খণ্ড খণ্ড করা হইল। উদ্মে-সোলায়েম এগুলার উপর কিছু ঘৃত ঢালিয়া দিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) উহার উপর কিছু পড়িয়া দোয়া করিলেন\* এবং বলিলেন, লোকদের মধ্য হইতে দশ জনকে ভাকিয়া আন। তাহারা আদিয়া পেট পুরিয়া খাইলেন। অতঃপর আরও দশ জনকে ভাকিয়া আন। হইল তাহারাভ পেট পুরিয়া খাইলেন। এইভাবে উপস্থিত সকলেই পেট পুরিয়া খাইলেন, তাঁহাদের সংখ্যা সত্তর বরং আদি ছিল। (তারপর হযরত (দঃ) বাড়ীর সকলকে নিয়া খাইলেন তব্ও খাল্য বাঁচিয়া গেল—উহা পড়শীগণের মধ্যে বিতরণ করা হইল। ফত্তল বারী)

আলোচ্য ঘটনা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের আরও একটি ঘটনা ঐ থলকের জেহাদ উপলক্ষেই ছাহাবী জাবের (রা:)-এর সঙ্গে ঘটিয়াছিল—তিনি মাত্র তিন জন লোকের উপযোগী খাত তৈরীর ব্যবস্থা করিয়া হযরত (দ:)কে চুপি চুপি দাওয়াত করিয়াছিলেন, কিন্তু হযরত (দ:) ব্যাপকভাবে দাওয়াতের ঘোষণা দিয়া জাবেরের বাড়ী উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং হযরতের মোজেযায় সেই তিন জনের খাত্য এক হাজার লোকে খাওয়ার পরেও অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিল।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ভৃতীয় খণ্ডে ১৪৭০ নং হাদীছে রহিয়াছে।

বিশেষ জ্বন্টব্য : ইমাম বোধারী (র:) আরও কতিপয় মোজেষার ঘটনার হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সব হাদীছের অমুবাদ পূবেব হইয়া গিয়াছে, যেমন—প্রথম খণ্ডের ২৩১ নং, ৩৭০ নং ও ৫২১ নং হাদীছ এবং দিতীয় খণ্ডের ১১৬২ নং হাদীছ এবং তৃতীয় খণ্ডের ১৪৯৭ নং ও ১৪৯৮ নং হাদীছ। এতন্তির আরও কতিপয় হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা আধেরী যমানা সম্পর্কে বিভিন্ন ভবিষ্যঘানী সম্বলিত; যথাস্থানে ইনশা-মালাহ তায়ালা উহা অমুদিত হইবে।

হধরত রমুলুলাহ ছালালাছ আলাইহে অসালামের আর একটি অক্সতম বিশেষ মোজেযা হইল মে'রাজ শরীকের ঘটনা। ইমাম বোধারী (রঃ)ও এই ঘটনা বিশেষ গুরুত্বের সহিত ৫৪৮ পৃষ্ঠায় হুইটি পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন।

## মে'রাজ শরীফের বয়ান

"মে'রাজ" শব্দের অর্থ সিঁড়ি বা সোপান, যদারা উদ্ধি আরোহণ করা যায়।
মে'রাজের ঘটনা বলিতে রস্থলুলাহ ছাল্লালাছ আলাইহে অসালামের এক ঐতিহাসিক
বিশেষ ঘটনা উদ্দেশ্য; যেই ঘটনায় হযরত (দঃ) সাত আসমান ও তহুর্দ্ধের "মহান
আরশ" এবং তাহারও উদ্ধি বিশেষ জগতের পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই ঘটনাকে
বা উহার এক অংশকে আরবী ভায়ায় ইস্বাও# বলা হয় যাহার অর্থ রাত্তিকালের
ভ্রমণ। এই ঘটনা রাত্তিকালে ঘটিয়াছিল বলিয়া এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। পবিত্ত কোরআনে এই শব্দেই উক্ত ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, কোন এক রাত্রিতে হযরত রস্থল্লাহ (দঃ) আলাহ তায়ালার বিশেষ আমন্ত্রনক্রমে এবং তাঁহার বিশেষ ব্যবস্থাধীনে জ্বিলি ফেরেশতার পরিচারণ ও পরিচালনায় মকা হইতে প্রায় এক মাসের পথে "বাইতুল মোকাদাসমছজিদ" হইয়া তথা হইতে পর পর সাত আসমানের ভ্রমন করেন এবং সপ্তম আসমান হইতে মহান আরশ, অতঃপর তাহারও উর্দ্ধে স্ট জগতের বহু স্তর পরিভ্রমন করেন এবং বর্ষথী জগত, বেহেশত, দোজধ, লোহ-মাহফুজ, বাইতুল-মা'মূর, হাওজে-কাওছার, সিদ্রাতুল-মোন্তাহা, আরশ-কুরছি ইত্যাদি সহ আলাহ তায়ালার কুদরতের ও তাঁহার বিশেষ স্থীর বহু রক্ষম অলোকিক ও অসাধারণ বস্তানিচয় পরিদর্শন করেন।

আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দরবারে উপস্থিতি লাভ করেন, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কালাম বা কথা বার্ত্তার স্থযোগ লাভ করেন, এমনকি ( অধিকাংশের মতে) স্বচক্ষে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎও লাভ করেন। ইহজগতের বাহিরে এই স্থণীর্ঘ পরিভ্রমণ সংঘটিত হয় এবং তথা হইতে হয়রত (দঃ) প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু তাঁহার এই পরিভ্রমণের আরম্ভ ও প্রত্যাবর্ত্তন জাগতিক সময়ের হিসাবে ঐ রাত্রের এক অংশ ছিল মাত্র। তাঁহার এই পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন সম্পূর্ণ বাস্তব এবং যথার্থ ও প্রকৃত্ত সত্য ঘটনা ছিল। কোন প্রকার রূপক বা স্বপ্ন পর্য্যায়ের মোটেই ছিল না, অবস্থাস্ব কিছু সর্ব্ব শক্তিমান আল্লাহ তায়ালার কুদরতের লীলা ছিল বটে।

 <sup>&#</sup>x27;'ইস্বা" অর্থ রাজিকালের ভ্রমন এবং "মে'রাছ" অর্থ উর্দ্ধে আরোহন। আলোচ্য ঘটনায়
উভয় কার্যাই সংঘটিত হইরাছিল; মকা হইতে বাইতুল মোকাদাদ-মছজিদ পর্যন্ত দীর্ঘ এক মাসের
পথ ত হবরত (দঃ) ভ্রমন করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে তিনি উদ্ধে আরোহন করিয়াছিলেন।
ফলে সাধারণতঃ উভয় শন্মই সম্পূর্ণ ঘটনার জন্ম ব্যবহার করা হয়। আর কাহারও মতে ঘটনার
প্রথম অংশের জন্ম "ইস্রা" শন্ধ এবং দ্বিতীয় অংশের জন্ম "মে'রাছ" শন্ধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
ইমাম বোধারী (য়ঃ) এই মতামতকেই সমর্থন করেন বলিয়া মনে হয়, কারণ তিনি ভিয় ভিয় ছইটি
পরিছেদে উল্লেখ করিয়াছেন—একটি পরিছেদে "মে'রাছ" আর একটি পরিছেদে "ইস্রা"।

মে'রাজ শরীফের তাৎপর্য্য ঃ

রস্থল ও নবী মানব জাতির জন্ম সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক ( Reformer )। মান্ন্য ভূলিয়া যায় তাহার সৃষ্টি কর্তাকে এবং তাঁহার সম্পর্ককে, সে ভূলিয়া যায় তাঁহার বিচারকে, ভূলিয়া যায় তাঁহার বিচারের ফলাফল—প্রতিদান বা শান্তিকে, ভূলিয়া যায় তাহার সৃষ্টিকর্তা কর্ত্বক তাহার উপর ক্রন্ত কর্ত্তব্যাবলীকে, ছিন্ন হইয়া যায় সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক। মান্ন্য এই সবকে ভূলিয়া যায়, অনেক স্থলে এই সবের অস্বীকারকারী হইয়া বসে, অনেক স্থলে এই সবের বিপরীতকে গ্রহণ ও বরণ করিয়া লয়। এই সব অবস্থা মানব জীবনের কলন্ধ ও কৃদংস্কার। এই সবের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতেই রম্বল ও নবীগণের আবির্ভাব হইয়া থাকিত; তাঁহারা মানবের ইহকালীন জীবনের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য এবং পরকালীন জীবনের ফলাফল ও তথাদি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার তরফ হইতে মানবকে জ্ঞাত করিতেন এবং এই জ্ঞান দানের মাধ্যমেই নবী ও রম্বন্গণ মানব সমাজের ঐ অধঃপতনের সংস্কার ( Reform ) সাধন করিতেন।

ছনিয়া অস্থায়ী, উহার উপর মানব জাতির আবাদিও অস্থায়ী, স্তরাং রস্থল এবং নবীগণের ছেল্ছেলারও শেষ সীমা রহিয়াছে। সেই সর্বশেষ রস্থল ও নবী হইলেন আমাদের পয়গাম্বর হ্যরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লাম। তাঁহার পর আর কোন নবী বা রস্থল আসিবেন না, অতএব সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়মায়ুলারেই তাঁহার সংস্কার (Reform) সর্বাধিক স্থান্ট ও দীর্ঘজীবী হওয়া আবশ্যক। আর সংস্কারকের Reformer -এর ছায়া তথা তাঁহার সংস্কার (Refrom) দীর্ঘস্থায়ী, দীর্ঘজিবী ও স্থান্ট হয় তাঁহার সংস্কারের ও Refram এর বিষয়াবলী তথা তাঁহার উক্তিও বক্তব্যাবলীর উপর তাঁহার নিজের (Faith) বিশ্বাসের অকাট্যতা ও দৃঢ্তা অমুপাতে।

পূর্ববর্ত্তী নবীগণ যে সব বিষয় লোকদিগকে জ্ঞাত করিয়াছেন, ষেমন—আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে জ্ঞাত করিয়াছেন, আরশ-কুরছী বেহেশ্ত-দোষথ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাত করিয়াছেন এবং নেক-বদ আমলের প্রতিদান ও শান্তি জ্ঞাত করিয়াছেন; এই সব কিছু তাঁহারা নিজেরা জ্ঞাত হইতেন ওহী দ্বারা। ওহী নিভূল, অকাট্য ইহাতে কোন সন্দেহের লেশ মাত্র থাকিতে পারে না, কিন্তু ওহী অকাট্য নিভূল হইলেও উহা শুধু শুনা পর্যায়ের; দেখা পর্যায়ের নহে। শুনা পর্যায়ের অকাট্যতা সন্দেহ দ্বীভূত করার জ্ঞা এবং পূর্ব ঈমানের জ্ঞা যথেষ্ঠ, ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু জ্ঞা পর্যায়ের অকাট্যতার সমত্ল্য নহে; "ধ্যা এই মর্ম্বেই হ্বরত ইব্রাহীম (আ:) মৃতকে পুনর্জীবিত করার দৃশ্য চাক্ষ্ম দেখিয়া নেওয়ার দরখান্ত আল্লাহ তায়লার দরবারে করিয়াছিলেন—যাহার বিবরণ ৪র্থ খণ্ডে হ্যরত ইব্রাহীমের আলোচনায় এইব্য।

আল্লাহ তায়াসা সর্বদেষ পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদ মোন্তফা ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের ছায়াকে তথা তাঁহার সংস্কার ( Refrom )কে সর্ব্বাধিক দীর্ঘন্তায়ী, দীর্ঘন্ধিবী ও স্থান্ট করার ব্যবস্থা স্বরূপ সব কিছু দেখাইয়া দিবার জন্ম এই বিশেষ পরিভ্রমণের অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা—

سَبُعَى الَّذِي اَ سُرِى بِعَبْدِهِ لَيْدَلا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ اِلْمَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ا

অর্থ—অতি মহান পাক পবিত্র আল্লাহ; যিনি স্বীয় বিশিষ্ট বন্দা (মোহাম্মদ ছাল্লালান্থ আলাইহে অদাল্লাম )কে রাত্রি বেলায় মকার মছজিদ হইতে বাইতুল মোকাদাছ মছজিদের পথে পরিভ্রমণে নিয়াছেন, (তিনি স্বয়ং সেই পরিভ্রমণের) উদ্দেশ্য এই (প্রকাশ করিতেছেন) যে, আমি তাঁহাকে আমার (কুদরতের এবং স্ষ্টির) অনেক নিদর্শন ও অলৌকিক বস্তুনিচয়ের পরিদর্শন করাইব।

এই পরিভ্রমণের মাধ্যমে হয়রত (দঃ) সব কিছু দেখিয়াছেন—বর্ষণী জগৎকে দেখিয়াছেন, পূর্ববর্তী নবীগণ যাঁহাদের ইতিহাস বিশ্ববাসীকে শুনাইবেন তাঁহাদিগকে দেখিয়াছেন, নেক-বদ আমলের প্রতিদান ও শান্তিকে দেখিয়াছেন; আরও দেখিয়াছেন বেহেশত-দোযথ, আরশ-কুরছি, বাইতুল-মা'মূর, ছেদরাতৃল-মোনতাহা, লোহে-মাহফুজ, হাউজে-কাওছার ইত্যাদি, এমনকি যুতদ্র দেখিবার আল্লাহ তায়ালাকেও দেখিয়াছেন।

পবিত্র কোরমানে অয় এক প্রসঙ্গে হয়রতের এই পরিত্রমণের উল্লেখ রহিয়াছে وُلْقَدْ رَا لَا نُزُلَـ لَا الْحُرى - عِنْدَ سَدُ رَقِ الْمِنْتَهَى - عِنْدَ هَا جَنَّةُ الْمَاوِي - وَلَقَدْ رَا يَ الْمَارِي - مَا زَاعَ الْبَصَرِ وَمَا طَعْي - لَقَدْ رَا يَ الْبَصَرِ وَمَا طَعْي - لَقَدْ رَا يَ الْكَبْرِي - مِنْ الْيَابِ رَبِّهُ الْكُبْرِي -

অর্থাৎ হযরত (দ:) ছেদরাতুল-মোনতাহার নিকট পোঁছিয়াছিলেন; ঐ এলাকায়ই চিরবাদস্থান বেহেশত অবস্থিত। তখন (তথায় হযরতের আগমন উপলক্ষে) এক বিশেষ রকমের সজ্জা ছিদ্রাতুল-মোনতাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল। (সেই এলাকায় পোঁছিয়াও) হযরতের পরিদর্শন ও অমুধাবন শক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ সতেজ সঠিক ও বিমল ছিল—পরিদর্শন ও অমুধাবনে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল না। হযরত তথায় স্বীয় প্রভু পরওয়ারদেগারের বহু রকম বড় বড় নিদর্শন ও বস্তুনিচয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। (২৭ পা: ৫ ক্র:)

এই ভাবে ইসলামের আকিদা ও বিশ্বাসীয় অদৃশ্য ও অলোকিক বস্তুনিচয় যাহা অক্যান্ত নবীগণের পক্ষে শুধু ওহী মারফং তথা শুনা পর্য্যায়ের অকাট্য ছিল ; মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের পক্ষে ঐ সব বস্তুনিচয় দেখা পর্য্যায়ের অকাট্যভায় পরিণত হইয়াছিল। ফলে তাঁহার প্রচারিত ও বক্তব্য বিষয়াবলী সম্পর্কে তাঁহার একীন ও বিশ্বাস (এবং Faith) ছিল সর্ব্বাধিক দৃঢ়; যদ্দরুণ তাঁহার ছায়া তথা তাঁহার সংস্কার (Refrom) দীর্ঘস্থায়ী, দীর্ঘজিবী ও স্কৃদ্ হইয়াছে।

"মে'রাজ" হযরতের পক্ষে আদর ও সোহাগের মোলাকাত ছিল ঃ

নব্যত প্রাপ্তির পর দীর্ঘ নয় বংসর কাল হযরত (দঃ) তঃখ-যাতনার ভিতর দিয়া কাটাইয়াছেন—দশম বংসবে তাঁহার মানসিক ও দৈহিক কট্ট চরমে পৌছিল। ইহজগতে তাঁহার একমাত্র রক্ষণাবেক্ষণকারী সাহায্য সমর্থনদানকারী চাচা আব্ তালেবের মৃত্যু হইল, এই বংসরই পরম প্রতিভাশালীনী জীবন-সঙ্গীনী বিবি খাদিজারও ইস্তেকাল হইয়া গেল। হযরত (দঃ) শত্রু বেষ্টনীর মধ্যে ঘরে ও বাহিরে নিঃসঙ্গ নিঃসহায় হইয়া পড়িলেন, এমনকি হযরত স্বয়ং এই বংসরকে "الحزن "নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তত্পরি তায়েফ নগরীর ঘটনা ত তাঁহার ব্যথিত অদয়কে আরও ঘায়েল করিয়াছিল।

রহমানুর রহীম আলাহ তায়ালার সাধারণ নিয়ম যাহা তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—

"কষ্টের সঙ্গেই মিষ্ট থাকে, কষ্টের সঙ্গেই মিষ্ট থাকে।"

আল্লাহ আয়ালার এই সাধারণ নিয়মটি তাঁহার আওলিয়া—দোস্ত ও পেয়ারা বন্দাদের পক্ষে বিশেষরূপে বাজবায়িত হইয়া থাকে। এন্থলে আল্লাহ তায়ালার সর্ববিশ্রেষ্ঠ পেয়ারা হাবীব সর্ববিধিক হঃখ যাতনা ভোগ করিলেন, তাঁহার জীবনের সর্ববিধিক ব্যথা ও আঘাতে তিনি মর্মাহত হইলেন, এই ক্ষেত্রে কি আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সেই সাধারণ নিয়ম—"কট্টের সঙ্গে মিষ্ট"কে বাজ্ঞবায়িত করিবেন না ? নিশ্চয়ই করিবেন; রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালা তাহাই করিয়াছেন।

দশম বংসরে হযরত (দঃ) আন্তরিক ও বাহ্যিক উভয় দিক দিয়া ব্যথা ও তঃখযাতনার চরম অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। চাচা আবৃতালেবের ও জীবন-সঙ্গীনী
বিবি থাদিজার ইস্তেকালে ত আন্তরিক ব্যথায় বিহলে হইয়াছিলেন, আর তায়েফের
ঘটনায় বাহ্যিক তঃখ যাতনার চরমে পৌছিয়াছিলেন। এই তুই প্রকার কষ্টের
প্রতিদান ও প্রলেপ স্করপ তুই প্রকার মিষ্ট আল্লাহ তায়ালা হযরতকে দান করিয়াছিলেন; একটি বাহ্যিক দ্বিতীয়টি আধ্যাত্মিক। বাহ্যিক মিষ্ট ও নেয়ামভটি ছিল
মদিনাবাসীদের সঙ্গে হযরতের সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার স্থোগ ও ব্যবস্থা—

যাহার উপর ভিত্তি করিয়া মদিনায় ইসলামের কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং হ্যরত (দ:)
এক মস্ত বড় জাতিকে তাঁহার সাহায্য সমর্থন ও সহায়তায় সর্ব্বস্থ উৎসর্গকারীরূপে
দণ্ডায়মান পান। এমনকি অচিরেই ইসলাম রাজনৈতিক ক্ষমতা ও রাপ্তিয় মর্যাদা
লাভ করিতে সক্ষম হয়। ইহার সূচনা দশম বংসরেরই শেষ কয়টি দিনে হইয়াছিল
যাহার বিস্তারিত বিবরণ "আকাবা সম্মেলন" বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক মিন্ত ও নেয়ামনতটি ছিল এই মে'রাজ শরীফ। যাহা একমাত্র হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ব্যতীত অক্ত কোন নবী রম্মল ফেরেশতা তথা কোন স্থান্থর ভাগ্যেই জুটে নাই। নব্যুতের একাদশ বা দ্বাদশ বংসরের রজব মাসে এই ঘটনা অমুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে সমস্ত নবীগণকৈ হযরতের পেছনে মোক্তাদী রূপে দাঁড় করাইয়া হযরত (দঃ) যে, তাঁহাদের সদ্দার তাহা আমুষ্ঠানিক রূপে দেখান হয়। হযরত (দঃ) এত উদ্ধে আরোহণ করেন যে, এশী যানবাহন বোরাকও তাঁহার পেছনে থাকিয়া যায়। হযরত (দঃ) আল্লাহ তায়ালার এত নৈকট্য লাভ করেন যে, জিব্রিল ফেরেশতাও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগে বাধ্য হন। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে হ্যরতের সালাম ও কালামের বিনিময় হয়। আল্লাহ তায়ালা হযরতকে আদর সোহাগ করিয়া তাঁহার স্থিত-কারখানার অলৌকিক ও অসাধারণ বস্তুনিচয়কে পরিদর্শন করান। এই সব ত হইল মে'রাজ দরীফের শুধু বাফিক গুটি কয়েক বিষয়ের ইঙ্গিত মাত্র। প্রাকৃত প্রস্তাহে হযরত (দঃ) মে'রাজ শরীফের শুটি কয়েক বিষয়ের ইঙ্গিত মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাহিলেন এবং আগ্রাত্মিক দরীফের ব্যাপানে ক অসীম মর্য্যাদা যে, লাভ করিয়াছিলেন এবং আগ্রাত্মিক ভরতির মাধ্যমে কি অসীম মর্য্যাদা যে, লাভ করিয়াছিলেন এবং আগ্রাত্মিক ব্যাপানে আরোহণ করিয়া কোথায় যে, তিনি পৌছিয়াছিলেন তাহা ব্রমা ও ব্যান মান্ত্রের পক্ষে বস্তুতঃ সম্ভবই নহে। কবী ঠিকই বলিয়াছেন—

لَا يَمْكِنَ الثَّنَاءُ كُمَّا كَانَ دَقَّكَ - بعد از خدا بررك دوئي قصة مختصر

তাঁহার প্রশংসা ও বান্তব মর্যাদার বিবরণ দান সম্ভবই নহে; সংক্ষেপে এতটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত করা বাল্পনীয় যে, তিনি খোদা নন—খোদার পরের মর্ত্তবাই তাঁহার। মে'ৱাজ শ্রীফের তারিথ ঃ

যুগে যুগে মান্নষের জ্ঞান-চর্চ্চা ও বিভা-চর্চ্চার ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।
ইসলামের পূর্ব্বে আরবদের মধ্যে তাহাদের সাহিত্য ও কাব্য ব্যতিরেকে আর
কোন জ্ঞান ও বিভা-চর্চ্চার রীতি ছিলই না বলিলে চলে। এমন কি তাহাদের
পক্ষে সেই যুগকে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগ বলা হইয়া থাকে। উহারই
পক্ষে সেই যুগকে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগ বলা হইয়া থাকে। উহারই
সংলগ্ন ইসলামের প্রাথমিক যুগ; তখন হইতে আরবের মোসলমানদের মধ্যে জ্ঞান ও
সংলগ্ন ইসলামের প্রাথমিক যুগ; তখন হইতে আরবের মোসলমানদের মধ্যে জ্ঞান ও
বিভা-চর্চ্চা পুরাদমে চলিতে আরম্ভ করে, তাঁহারা আল্লার বাণী কোরআন এবং
হ্বরত রমুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাত্ আলাইহে অসাল্লামের বিষয়াবলী তথা হাদীছকে

কণ্ঠস্থ করত: উহাকে প্রচার করায় মনোনিবেশ করেন। তথনকার রীতি ছিল মূল বিষয় বস্তু ঘটনাকে অন্যুক্তম কণ্ঠস্থ ও মূখস্থ করত: সংরক্ষণ করা। ইতিহাস-বেত্তাদের ক্রুচি সম্মত রূপে প্রত্যেকটি ঘটনার তারিখ এবং সময় ও স্থানকে পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট করার প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য থাকিত না। তাঁহাদের বিবৃতিতে অনেক বিশেষ বিশেষ ঘটনারও সঠিক কোন তারিখ-বর্ণনা দেখা যায় না। তাঁহারা উহাকে গুরুত্ব দিতেন না; বস্তুত: উহা মূল বিষয় ও ঘটনার স্থায় গুরুত্ব দানের বস্তুত্ত নহে।

পরবর্তী যুগে যখন বিশেষতঃ ঐ সব বিষয়াবলী ও ঘটনাবলী ইতিহাস রূপে লিপিবজ হওয়া আরম্ভ হইল তখন উহার উত্যোক্তাগণ ইতিহাস-বেত্তাদের রুচি ও রীতি অফুসারে ঘটনাবলী সমূহের দিন তারিখ এবং স্থান ও জায়গা নির্দ্ধারণে তৎপর হইলেন, কিন্তু মূল ঘটনার বর্ণনাকারীদের হইতে উহা সম্পর্কে কোন স্থনির্দিষ্ট খোঁল না পাইয়া নানা প্রকার ইক্তিত আকার হইতে ঐ সব বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। সেমতে তাঁহাদের মধ্যে অনেকস্থলে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সারকথা—অনেক অনেক অকাট্যরূপে প্রমাণিত ঘটনাবলীর তারিখ সম্পর্কে—যেমন, "মে'রাজ শরীফের" তারিখ সম্পর্কে সামঞ্জস্ম বিহীন মতভেদ দেখা যায়, কিন্তু এই মতভেদ মূল ঘটনার সাক্ষ্যদাতাগণের মধ্যে নহে, বরং মূল ঘটনার সাক্ষ্যণ তারিখ বর্ণনা না করায় পরবর্তী যুগের লিখকগণ নিজ্বদের চেষ্টায় তারিখ বাহির করিতে যাইয়া মতভেদ করিয়াছেন এবং তাহা হওয়াই স্বাভাবিক।

স্থান বিশেষে মূল ঘটনা বর্ণনাকারীদের বিবৃতিতেও ঐ সব বিষয় নির্দারণে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়—যেমন, মেরাজ শরীফের ঘটনায় হ্যরত (দঃ)কেকে:ন স্থান হইতে নেওয়া হইয়াছিল—হযরত তথন কোন্ ঘরে বা কোন্ জায়গায় ছিলেন সে সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু পাঠকবৃন্দ! স্মরণ রাখিবেন, মূল ঘটনার বিবৃতি দানকারীদের বর্ণনায় কোন বিষয়ের বিভিন্নতা দেখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উহা সামঞ্জ্যতা বিহীন হয় না। মেরাজ সম্পর্কীয় স্থান সম্পর্কে যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় উহার সামঞ্জ্যতা বিস্তারিত বিবরণে জানিতে পারিবেন।

মে'রাজের তারিধ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের অনেক মতভেদ আছে। তবে
নব্যতের একাদশ বংসরে হওয়াই বিশেষ সামঞ্জ্যপূর্ণ মনে হয়, অবশ্য দাদশ
বংসর সম্পর্কেও মতামত পাওয়া ধায়। আর মাস ও তারিধ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ
এই ধে রজব মাসের ২৭ তারিধের রাত্রি ছিল। (ধোরকানী ১—২০৮ দ্রেইব্য)

এই ধরণের বিষয়াবলীর তারিখ সম্পর্কে তৎপর না হওয়াই ইসলাম ও শরীয়তের দিক দিয়া উত্তম। ছাহাবী ও তায়েবীগণও এই সম্পর্কে তৎপরতা দেখান নাই, কারণ উহাতে বেদাং তথা নানা প্রকার কুসংস্কার স্বষ্টির আশহা থাকে। মে'রাজের বিবরণ ঃ

মে'রাজ শরীফের ঘটনার বিবরণ স্বয়ং হযরত রম্পুলাহ ছাল্লাল্ছ আলাইহে অসাল্লামের মাধ্যমেই পাওয়া গিয়াছে। হযরত (দঃ) বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে ছাহাবীদের সম্মুখে উহার বিবরণ দান করিয়াছেন। ঘটনাটি অতি বড় স্ফুদীর্ঘ, সূত্রাং স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় বিভিন্ন অংশ বর্ণিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন অংশ উল্লেখ বিহীন রহিয়াছে। সকলের বিবৃত্তিকে একত্রে দেখিলে মূল ঘটনার অনেকাংশ প্রকাশ পাইয়া যাইবে। মে'রাজ শরীফের বিবরণে ৩০ জন ছাহাবীর বর্ণনা বা হাদীছ বর্ত্তমান কেতাব সমূহে পাওয়া গিয়াছে; তন্যধ্যে বোখারী শরীফে সাত জনের হাদীছ রহিয়াছে যাহার স্কুল্খল উদ্ধৃতি নিয়ে প্রদন্ত হইল।

عن انس بن مالك عن مالك بن صعصعة - इनिक :- उभ००। वानिक :-ا نَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ ثُهُمْ مَنْ لَيْلَةٌ السَّرِي بِهِ بَيْنَهَا أَنَا فِي الْمَعْطِيمِ مُضَطَّحِهَا إِلْا أَتَا فِي أَتَّ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِه يَعْنَى بِهِ مِنْ تُعْرَةِ نَحْرِه إِلَى شَعْرَتِهِ فَا شَتَخُرَجَ قَلْبِي ثُمَّ ا تِيْتُ بِطَسْتِ مِّنْ ذَهَبِ مَهُ لُوْءَ ﴿ إِيهَا ذَا نَعْسِلَ قَلْبِي ثُدَمَ حَشِي ثُمَّ ا عِيْدَ-ثُـم الله الله الله الله الله المنافع الله الله الله الله الله الله المنافع ال وَهُو الْبُرَاقِ يَا آبًا هُمْزَةً قَالَ آنَسُ نَعَمْ يَضَعَ خَطُوكًا مِنْدَ آقْصَى طَرْفِهِ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ - فَا نُطْلَقَ بِي جِبْرِ ثَيْلُ حَتَّى آتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَا سُتَفْتَم نَقِيْلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِ زَيْلَ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مَحَمَّدُ قَيْلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِ لَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَيْلَ مَوْ حَبًّا بِهِ فَنَعْمَ الْمَجِي جَاءَ نَفْتَمَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَا ذَا فَيُهَا إِنَّ مَ فَقَالَ هَذَا الْجُوكَ إِنَّ مَ فَسَلَّمَ مَلَيْهُ فَسَلَّمُ مَا يَهُ فَسَلَّمُ مَا اللَّهُ ثُدُمَّ قَالَ مَوْحَبًا بِالْإِبْنِ الصَّالِمِ وَ النَّبِيِّ الصَّالِمِ - ثُمَّ مَعِدَبِي مَتَّى

ا تَى السَّمَا عَ الثَّانِيَةَ فَا شَتَفْتَمَ قَيْلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِهْرِ تُيْلُ......

অর্থ—আনাছ (রাঃ) মালেক ইবনে ছা'ছাআ'হ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামকে যেই রাত্রে আল্লাহ তায়ালা পরিভ্রমণে নিয়া গিয়াছিলেন সেই রাত্রের ঘটনা বর্ণনায় ছাহাবীগণের সম্মুখে তিনি বলিয়াছেন, যখন আমি কা'বা গৃহের উন্মুক্ত অংশ—হাতীমে (উপনীত হইলাম: এবং তখনও আমি ভাঙ্গা ঘুমে ভারাক্রান্ত) উর্দ্ধমুখী শায়িত ছিলাম, হঠাৎ এক আগন্তুক (জিব্রিল ফেরেশতা) আমার নিকট আসিলেন (এবং আমাকে নিকটবর্তী জম্জম্ কৃপের সন্নিকটে নিয়া আসিলেন।) অতঃপর আমার বক্ষের উর্দ্ধমীমা হইতে পেটের নিয় সীমা পর্য্যন্ত চিরিয়া ফেলিলেন এবং আমার দেলটা বাহির করিলেন। অতঃপর একটি স্বর্ণাত্র উপস্থিত করা হইল যাহা ঈমান (ও পরিপক্ক সত্যিকার জ্ঞান বর্দ্ধক) বস্তুতে পরিপূর্ণ ছিল। আমার দেলটাকে (জম্জমের পানিতে) ধৌত করিয়া উহার ভিতরে ঐ বস্তু ভরিয়া দেওয়া হইল এবং দেলটাকে নির্দ্ধারিত স্থানে রাথিয়া আমার বক্ষকে ঠিকঠাক করিয়া দেওয়া হইল (বন্ধনীর বিষয়গুলি ৪০৫ ×৪০৬ পৃষ্ঠার হাদীছে উল্লেখ আছে)।

অতঃপর আমার জন্ম একটি যানবাহন উপস্থিত করা ২ইল—খচ্চর হইতে একটু ছোট, গাধা হইতে একটু বড়, শ্বেত বর্ণের; উহার নাম "বোরাক্" যাহার প্রতি পদক্ষেপ দৃষ্টির শেষ সীমায়। সেই যানবাহনের উপর আমাকে ছওয়ার করা হইল।

ঘটনা প্রবাহের ভিতর দিয়া জিব্রায়ীল আমাকে লইয়া নিকটবর্তী তথা প্রথম আসমানের ঘারে পৌছিলেন এবং দরওয়াজা খুলিতে বলিলেন। ভিতর হইতে পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইল; জিব্রায়ীল স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সঙ্গে কে আছেন ? জিব্রায়ীল বলিলেন, মোহাম্মদ (দঃ) আছেন। বলা হইল, (তাঁহাকে নিয়া আসিবার জক্তই ত আপনাকে) তাঁহার নিকট পাঠান হইয়াছিল ? জিব্রায়ীল বলিলেন, হাঁ। তারপর আমাদের প্রতি মোবারকবাদ ও শুভেচ্ছা জানাইয়া দরওয়াজা খোলা হইল। গেটের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তথায় আদম (আঃ)কে দেখিতে পাইলাম। জিব্রায়ীল আমাকে তাঁহার পরিচয় করাইয়া বলিলেন, তিনি আপনার আদি পিতা আদম তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। আমার সালামের উত্তরদানে তিনি আমাকে "সুযোগ্য পুত্র ও সুযোগ্য নবী আখ্যায়িত করিলেন এবং খোশ-আমদেদ জানাইলেন।

অত:পর জিব্রায়ীল আমাকে লইয়া বিতীয় আসমানের বারে পৌছিলেন এবং দরওয়াজা খুলিতে বলিলেন। এখানেও পূর্বের ন্থায় কথোপকথন হইল এবং ভভেছা ও মোবারকবাদ জানাইয়া দরওয়াজা খোলা হইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তথায় ইয়াহ্য্যা (আ:) ও ঈদা (আ:)-এর সাক্ষাৎ পাইলাম; তাঁহাদের উভয়ের নানী

পরস্পর ভগ্নি ছিলেন। জিব্রায়ীল আমাকে তাঁহাদের পরিচয় দানে দালাম করিতে বলিলেন। আমি তাঁহাদিগকে দালাম করিলাম। তাঁহারা আমার সালামের উত্তর প্রদানে স্থযোগ্য ভ্রাতা সুযোগ্য নবী বলিয়া আমাকে খোশ-আমদেদ জানাইলেন।

তারপর জিব্রায়ীল আমাকে লইয়া তৃতীয় আসমানের দ্বারে পৌছিলেন এবং দরওয়াজা খুলিতে বলিলেন। তথায়ও পূর্বের স্থায় কথোপকথনের পর শুভেচ্ছাও স্বাগত জানাইয়া দরওয়াজা খোলা হইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া ইউস্ফ (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পাইলাম। জিব্রায়ীল আমাকে তাঁহার পরিচয় করাইয়া সালাম করিতে বলিলেন; আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি সালামের উত্তর দান করতঃ আমাকে স্থ্যোগ্য ভ্রাতা ও সুযোগ্য নবী বলিয়া মোবারকবাদ জানাইলেন।

অতঃপর আমাকে লইয়া জিবায়ীল চতুর্থ আসমানের গেটে পৌছিলেন এবং গেট খুলিতে বলিলেন। সেথানেও পূর্বের স্থায় প্রশোত্তরের পর শুভেচ্ছা ও স্থাগত জানাইয়া দরগুয়াজা খোলা হইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমরা তথায় ইন্দ্রিস (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পাইলাম। জিবায়ীল আমাকে তাঁহার পরিচয় করাইয়া সালাম করিতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন এবং সুযোগ্য ভাতা ও সুযোগ্য নবী বলিয়া আমাকে মারহাবা জানাইলেন।

অতঃপর জিব্রাইয়ীল আমাকে লইয়া পঞ্চম আদমানে পৌছিলেন এবং গেট খুলিতে বলিলেন। এই স্থানেও পূর্ব্বের স্থায় প্রশোত্তর চলার পর শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ দানের সহিত দরওয়াজা খোলা হইল। আমি ভিতরে পৌছিয়া হারুণ (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পাইলাম। জিব্রায়ীল আমাকে তাঁহার পয়িচয় দানে সালাম করিতে বলিলেন। আমি সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন এবং সুযোগ্য ভ্রাতা ও সুযোগ্য নবী বলিয়া আমাকে খোশ-আমদেদ জানাইলেন।

তারপর জিব্রায়ীল আমাকে লইয়া ষষ্ঠ আসমানের গেটে পৌছিলেন এবং গেট খুলিতে বলিলেন। এন্থানেও পরিচয় জিপ্তাসা করা হইল। জিব্রায়ীল স্বীয় পরিচয় দান করিলেন, অতঃপর তাঁহার সঙ্গে কে আছে জিপ্তাসা করা হইল। তিনি বলিলেন, মোহাম্মদ (দঃ); বলা হইল, তাঁহাকেই ত নিয়া আসিবার জন্ম আপনাকে পাঠান হইয়াছিল ? জিব্রায়ীল বলিলেন, হাঁ। তৎক্ষণাৎ শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাইয়া দরওয়াজা খোলা হইল। তথায় প্রবেশ করিয়া মূছা (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পাইলাম। জিব্রায়ীল আমাকে তাঁহার পরিচয় জ্ঞাত করিয়া সালাম করিতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি সালামের উত্তর প্রদান করিলেন এবং সুযোগ্য আতা ও সুযোগ্য নবী বলিয়া আমাকে মোবারকবাদ জানাইলেন।

যখন আমি এই এলাকা ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিলাম তখন মূছা (আ:) কাঁদিলেন। তাঁহাকে কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি কাঁদিতেছি এই কারণে যে, আমার উদ্মতে বেহেশত লাভকারীর সংখ্যা এই নবীর উদ্মতের বেহেশত লাভকারীর সংখ্যা অপেক্ষা কম হইবে, অথচ তিনি বয়সের দিক দিয়া যুবক এবং ছনিয়াতে প্রেরিত হইয়াছেন আমার পরে।

তারপর জিব্রায়ীল আমাকে লইয়া সপ্তম আসমানের প্রতি আরোহণ করিলেন এবং উহার দ্বারে পৌছিয়া গেট খুলিতে বলিলেন। এস্থানেও পূর্বের স্থায় সকল প্রশোতরই হইল এবং দরওয়াজা খুলিয়া শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান হইল। আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম, তথায় ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ হইল। জিব্রায়ীল আমাকে বলিলেন, তিনি আপনার (বংশের আদি) পিতা, তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন এবং স্বযোগ্য পুত্র ও সুযোগ্য নথী বলিয়া মারহাবা ও মোবারকবাদ জানাইলেন।

. ثُمَّ رَفِعْتُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهِى فَإِذَا نَبِقَهَا مِثْلُ ثَلَالِ هَجَرَو إِذَا وَرَقَهَا مِثْلُ إِذَا فِ الْغِيْلَةِ قَالَ هَذِهِ سِدْرَةُ الْهُنْتَهِى وَإِذَا ٱرْبَعَةُ ٱنْهَارِ نَهُرًا سِ بَا طِنَا سِ وَ نَهُرَا سِ ظَا هِرَا سِ نَقُلْتُ مَا هَٰذَا سِ يَا جِبْرُ ثِيْلُ قَالَ اَمَّا الْبَاطِنَا فِي فَلَهُرَا فِي فِي الْجَنَّةِ وَآمًّا الظَّاهِرَا فِي فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتِ -ثُم رَفِع لِي الْبَيْثِ الْمُعْمُورِيدُ خَلَة كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ اَلْفَ مَلَكِ تُم الله الله على عَهُ و و الله مِنْ خَهُ و و الله عِنْ الله عِنْ عَسَلِ فَا عَدْثُ اللَّبَى نَقَالَ هِي الْفَطْرَةَ أَنْتَ عَلَيْهَا وَا مَتْكَ - ثُمْ ذَرِضَتْ عَلَى الصَّلُواتِ خَوْسِيْنَ صَلُو \$ كُلُّ يَوْمِ فَرْجَعْت فَوْرَدْ عَلَى مُوسَى نَقَالَ بِمَا أُسِرْتَ قَالَ أُمِوْتَ بِعَدُمْسِيْنَ صَلُّو اللَّهِ كُلَّ يَوْمِ قَالَ إِنَّ السَّمَلَكَ لَا تَسْتَطِيعِ خَمْسِينَ صَلُّو لا كُلُّ يَوْمٍ وَإِنَّنَى وَ اللَّهِ قَدْ جَرَّ بُتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجُت بَنَيْ ا سُرَائِيلَ ا شَدْ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ نَسَلَهُ التَّخْفِيْفَ لُا مَّدْكَ -فَرْجُعْت فَدُوضَع مَنْفِي عَشُوا فَرْجَعْت إِلَى مُوسَى فَقَالٌ مِثْلَمْ فَرْجَعْت

فُوضَعَ عَنْى مَشُوا فَرَجَعْتِ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلُمٌ فَرَجَعْتِ فَا مِرْتَ بِعَشْ مَلُواتِ مُوْ بَعْتُ فَا مِرْتَ بِعَمْسِ مَلُواتِ حُلَّ يَوْمِ فَرَجَعْتُ فَا مِرْتَ بِعَمْسِ مَلُواتِ حُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَا مَرْتَ بِعَمْسِ مَلُواتِ حُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ وَلَا يَوْمٍ فَرَجَعْتُ وَلَا يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَا مَرْتَ بِعَمْسِ مَلُواتِ حُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ وَلَى مُوْلِي فَقَالَ بِهَا أَمَرْتَ فَلَتُ الْمَرْتَ بِعَمْسِ مَلُواتِ حُلَّ يَوْمٍ وَا فَي قَلْ بَوْمٍ وَا فَي قَلْ بَوْمٍ وَا فَي قَلْ بَوْمَ وَا فَي قَلْ مَنْ السَّاعِيْعِ خَمْسَ مَلُواتِ حُلَّ يَوْمٍ وَا فَي قَلْ بَوْمَ وَا فَي قَلْ بَوْمَ وَا فَي قَلْ بَوْمِ وَا فَي وَالْمَا لَكُونِ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُواتِ كُلَّا اللَّهُ السَّاكِ السَّعْفِي السَّاكِ السَّاكِ السَّالِي السَّوْدِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ السَّلَا فَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ السَّاكِ السَّاكِ السَّالِ السَّالِ السَّاكِ السَّاكِ السَّالِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّالِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّالِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّالِ السَّاكِ الْعَمْ الْمَالِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّكِ السَّالِ السَّاكِ السَّاكِ السَّلَا السَّلَالِ السَّلَالِ الْمَاكِ السَّلَالِ السَّاكِ السَّلَا السَّلَالِ السَّلَا السَلَالِ السَلْمَ السَلَالِ السَلَّالِ السَلْمِ السَلْمَ السَلَالِ السَلْمَ السَلْمُ السَلِي السَلْمُ السَلِي السَلْمُ السَلِي السَلَّالِ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِي السَلَالِ السَلْمُ السَلَالِ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلْمُ ال

## فَو يُفَتِي وَ خَفَّفُتُ مَن مِهَا دِي ـ

অতঃপর আমি ছিদ্রাতৃল-মোন্তাহার -নিকট উপনীত হইলাম। (উহা এত বড় প্রকাণ্ড কৃল বৃক্ষবিশেষ ষে,) উহার এক একটা কৃল "হজর" অঞ্চলে তৈরী (বড় বড়) মটকার স্থায় এবং উহার পাতা হাতীর কানের স্থায়। জিবায়ীল আমাকে বলিলেন, এই বৃক্ষটির নাম "ছিদ্রাতৃল-মোন্তাহা"। তথায় চারিটি প্রবাহমান নদী দেখিতে পাইলাম—ছইটি ভিতরের দিকে এবং ছইটি বাহিরের দিকে। নদীগুলি সম্পর্কে আমি জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, ভিতরের দিকে ছইটি বেহেশতে প্রবাহমান (ছাল্ছাবীল ও কাওছার নামক) ছইটি নদী এবং বাহিরের দিকে প্রবাহমান ছইটি হইল (ভূ-পৃষ্ঠের মিশরে প্রবাহিত) নীল নদ ও (ইরাকে প্রবাহিত) ফোরাত বা ইউফেটিস নদীর উৎস।

তারপর আমাকে "বাইতুল-মা'মুর" পরিদর্শন করান হইল। তথায় প্রতিদিন (এবাদতের জন্ম) সত্তর হাজার ফেরেশতা উপস্থিত হইয়া থাকেন; (যে দল একদিন স্থযোগ পায় সেই দল চিরকালের জন্ম দ্বিতীয় দিন সুযোগ প্রাপ্ত হয় না)।

অতঃপর ( আমার স্টিগত স্বভাবের স্বচ্ছতা ও নির্মালতা প্রকাশ করিয়া দেখাই<mark>বার</mark> উদ্দেশ্যে পরীক্ষার জম্ম) আমার সম্মুখে তিনটি পাত্র উপস্থিত করা হইল—একটিতে ছিল স্থুরা বামদ, অপরটিতে ছিল হগ্ধ, আর একটিতে ছিল মধু। আমি হৃদ্ধের পাত্রটি গ্রহণ করিলাম। জিব্রায়ীল বলিলেন, ছগ্ধ সত্য ও থাঁটি স্বভাবগত ধর্ম ইনলামের স্বরূপ; ( সূত্রাং আপনি ছগ্ধের পাত্র গ্রহণ করিয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, ) আপনি সত্য ও স্বভাবগত ধর্ম ইনলামেরই উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং আপনার অছিলায় আপনার উন্মত্ত উহারই উপর থাকিবে।\*

তারপর আমার শরীয়তে প্রত্যেক দিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরজ হওয়ার বিধান করা হইল। আমি ফিরিবার পথে মূছা (আঃ)-এর নিকটবর্তী পথ অতিক্রম করা কালে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশেষ আদেশ কি লাভ করিয়াছেন ? আমি বলিলাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। মুছা (আঃ) বলিলেন, আপনার উদ্মৎ প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করিয়া যাইতে সক্ষম হইবে না। আমি সাধারণ মানুযের স্বভাব সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং বনী ইস্রায়ীলগণকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াছি; সুতরাং আপনি পর্ভয়ারদেগারের দরবারে আপনার উদ্মতের জন্ম এই আদেশকে আরভ সহজ্ঞ করার আবেদন করুন।

হযরত (দঃ) বলেন, আমি পরওয়ারদেগারের খাছ দরবারে ফিরিয়া গেলাম। পরওয়ারদেগার (ছইবারে পাঁচ পাঁচ করিয়া) দণ ওয়াক্ত কম করিয়া দিলেন। অভঃপর আমি আবার মুছার নিকট পৌছিলে তিনি পুর্বের স্থায় পরামর্শই আমাকে দিলেন। আমি পরওয়ারদেগারের দরবারে ফিরিয়া গেলাম এইবারও (এরপে) দশ ওয়াক্ত কম করিয়া দিলেন। পুনরায় মূছার নিকট পৌছিলে তিনি আমাকে এইবারও সেই পরামর্শই দিলেন। আমি পরওয়ারদেগরের দরবারে ফিরিয়া গেলাম এবং (পুর্বের স্থায়) দশ ওয়াক্ত কম করিয়া দিলেন। এইবারও মূছার নিকট পৌছিলে পর তিনি আমাকে পুর্বের স্থায় পরামর্শ দিলেন। আমি পরওয়ারদেগারের দরবারে ফিরিয়া গেলাম এইবার আমার জন্ম প্রতিদিনে পাঁচ ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। এইবারও মূহার নিকট পৌছিলে পর আমাকে তিনি জিল্ঞাসা করিলেন, কি আদেশ লাভ করিয়াছেন ং আমি বলিলাম, প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

মূহা (আঃ) বলিলেন, আপনার উত্মং প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেরও পাবন্দি করিতে পারিবে না। আমি আপনার পুর্বেই সাধারণ মান্তুষের স্বভাব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং বনী ইস্রায়ীলগণকে অনেক পরীক্ষা করিয়াছি; আপনি আবার পরওয়ারদেগারের দরবারে ফিরিয়া আরও কম করার আবেদন জানান।

মদ ও ত্থপাত্র উপস্থিত করার পরীক্ষার সম্প্রীন হবরত (দ:) এই ঘটনায় ত্ইবার

হইয়াছিলেন, একবার প্রথমে— যথন বাইতৃল মোকাদ্দাসে পৌছিয়াছিলেন তথন; বাহার উল্লেখ

সম্প্রের এক হাদীছে আসিতেছে। বিতীয়বার উর্জ জগতে বাহার উল্লেখ এয়ানে হইয়াছে।

হষরত (দঃ) বলেন, আমি মৃছাকে বলিলাম, পরওয়ারদেগারের দরবারে অনেকবার আদা-যাওয়া করিয়াছি; এখন আবার যাইতে লজ্জা বোধ হয়, আর যাইবনা বরং পাঁচ ওয়াজের উপরই সন্তুষ্ট রহিলাম এবং উহাকেই বরণ করিয়া নিলাম। হয়রত (দঃ) বলেন, অতঃপর যখন আমি ফিরার পথে অগ্রসর হইলাম তখন আলাহ তায়ালার তরফ হইতে একটি ঘোষণা জারি করা হইল—(বান্দাদের প্রাপ্য তথা ছওয়াবের দিক দিয়া) "আমার নির্দারিত সংখ্যা (পঞ্চাশ)কে বাকি রাখিলাম, (আমার পক্ষে আমার বাক্য অপরিবর্তিতই থাকিবে ৪১৭ ও ৪৫৫ পৃষ্ঠার হাদীছ দ্রষ্টবা) অবশ্য কর্দ্মক্তের বন্দাদের পক্ষে সহজ ও কম করিয়া দিলাম। (অর্থাৎ কর্দ্মক্তের পাঁচ ওয়াক্ত রহিল, কিন্তু ছওয়াবের দিক দিয়া পাঁচই পঞ্চাশ পরিগণিত হইবে।) প্রতি একটি নেক আমলে দশ গুণ ছওয়াব দান করিব।

মে'রাজ শরীফের বর্ণনার হাদীছ বোখারী (রঃ) মে'রাজের পরিচ্ছেদ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। নিয়ে এ দব হাদীছের অন্তবাদ দেওয়া হইল।

১৮০১। তাদিছি ২—(৫০ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) ছাহাবী হইতে বর্ণিত আছে, আবৃদ্ধর (রাঃ) হাদীছ বয়ান করিয়াছেন—রস্তুলুয়াহ ছায়ায়াছ আলাইহে অসায়াম ফরমাইয়াছেন, আমি মকায় থাকাকালীন একদা রাত্রে আমি র্থিই ঘরে শায়িত ছিলাম সেই ঘরের ছাদ খুলিয়া গেল, অভঃপর ঐ পথে জিব্রায়াল (আঃ) অবভরণ করিলেন। (আমাকে ঐ ঘর হইতে কা'বাগৃহের নিকটবর্ত্তী নিয়া আসা হইল।) তারপর আমার বক্ষ খুলিয়া উহাকে জমজমের পানি ঘারা ধৌত করা হইল এবং একটি স্বর্ণ পাত্র উপস্থিত করা হইল যাহা পরিপক্ব সন্তিক্রণর জ্ঞান ও ঈমান বর্জিক বস্তুতে পরিপূর্ণ ছিল; উহা আমার বক্ষের ভিতরে ঢালিয়া দেওয়া হইল। অভঃপর (ঘটনা প্রবাহের মধ্যে) জিব্রায়ীল (আঃ) আমার সঙ্গে হাত ধরিয়া থাকিয়া আমাকে লইয়া আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। নিকটবর্তী (তথা প্রথম) আসমানের ঘারে পৌছিয়া জিব্রায়ীল (আঃ) আসমানের পাহারাদারকে দরওয়াজা খুলিতে বলিলেন। তথন পরিচয় জিব্রায়ীল (আঃ) আসমানের পাহারাদারকে দরওয়াজা পরিচয় দান করিলেন। পাহারাদার জিব্রাসা করিল, আপনার সঙ্গে কেহ আছেন কি জিব্রায়ীল বলিলেন, হাঁ—আমার সঙ্গে আছেন মোহাম্মদ (দঃ)। পাহারাদার বিললেন, তাহার নিকটইত (আপনাকে) পাঠান হইয়াছিল ? জিব্রায়ীল বলিলেন, হাঁ।

অতঃপর যথন আমরা ঐ আসমানে পৌছিলাম দেখিতে পাইলাম, একজন লোক বিদিয়া আছেন—ঠাঁহার ডানদিকে একদল লোক এবং বাম দিকে আর এক দল লোক।

ঐ লোকটি যথন তাঁহার ডান দিকে তাকান হাসিয়া উঠেন এবং যথন বাম দিকে তাকান তথন কাঁদিয়া উঠেন। হযরত (দঃ) বলেন, ঐ লোকটি আমাকে "সুযোগ্য নবী ও সুযোগ্য পুত্র" বলিয়া স্বাগত জানাইলেন এবং জিল্লায়ীলের নিকট হইতে

তাঁহার পরিচয়ও পাইলাম। জিব্রায়ীল বলিয়াছেন যে, তিনি হইলেন আদম (আ:); তাঁহার ডান-বাম দিকের আকৃতিগুলি তাঁহার বংশধরগণের রুত্ব বা আত্মাসমূহ। ডান দিকেরগুলি ঘাহারা বেহেশত লাভ করিবে এবং বাম দিকেরগুলি যাহারা দোষখবাসী হইবে; অভএব কারণে তিনি ডান দিকে ডাকাইলে (আনন্দে) হাসিয়া উঠেন এবং বাম দিকে তাকাইলে (অনুতাপ ও আক্ষেপে) কাঁদিয়া উঠেন।

ان ابن عباس و ابا حبة الانصارى كان يقولان - و عَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَدَمَّ قُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لَهُسَتُوى قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَدَمَّ قُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لَهُسَتُوى السَّمَ فَيْهُ صَرِيْكُ الْآَدُ لَا مِ - ثُرَمَّ انْطَلَقَ حَتَّى اللهِ عَلَى السَّدُرَةَ الْهُنْتُهِى السَّدُرَةَ الْهُنْتُهِى السَّدُرَةَ الْهُنْتُهِى السَّدُرَةَ الْهُنْتُهِى السَّدُرَةُ الْهُنَا الْهُنَا الْهُنَا اللهُ اللهُ

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আবু হাববাছ আনছারী (রাঃ) উভয়ে বর্ণনা করিয়াছেন, হয়রত নবী (দঃ) ফরমাইয়াছেন, সপ্ত আসমানের পরিভ্রমণ করার পর আমাকে মহাউর্দ্ধে আরোহিত করা হইল; আমি এক সুসমতল ময়দানে পৌছিলাম; তথায় শুধুমাত্র কলম বা লেখনী চালনার শব্দ শুনা যাইতেছিল।

অতঃপর আমাকে লইয়া জিব্রায়ীল আরও অগ্রসর হইলেন এবং ছিদরাতুল-মোন্তাহার নিকটবর্ত্তী পৌছিলেন; এ সময় ছিদ্রাতুল-মোন্তাহাকে বিভিন্ন বর্ণের রঙ্গনালা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল। উহা যে কি ছিল ভাহার সঠিক ভধ্য আমি ভলাইয়া দেখি নাই। ভারপর আমাকে বেহেশতের ভিতরে প্রবেশ করান হইল। উহার গুস্জ সমূহ মুক্তা দ্বারা তৈরী ছিল এবং উহার জ্বিন ছিল মোশ্ক্ বা কস্তরীর।

ব্যাথ্যা ঃ— সমস্ত স্ট-জগং পরিচালনার ভার ফেরেশতাদের উপর অর্পিত রহিয়াছে। আলাহ ভায়ালার ভরফ হইতে জাহাদের প্রতি নির্দেশাবলী আসিতে থাকে। সেই সব লেথার কেন্দ্রই ছিল উক্ত স্থুসমতল ময়দানটি যাহার পরিদর্শনে হয়রত (দঃ) তথায় পৌছিয়াছিলেন। ছিদ্য়াতুল-মোন্তাহাকে আচ্ছাদনকারী রক্ষমালা কি ছিল ভাহার সংক্ষিপ্ত বয়ান মোল্লেম শরীকের এক হাদীছে উল্লেখ আছে যে, উহা ছিল

অন্য আর এক হাদীছে উল্লেখ আছে, (মে'রাজ উপলক্ষে) বহু সংখ্যক ফেরেশভার এক দল আলাহ তায়ালার দরবারে আবেদন করিয়াছিলেন, হ্যরত নবী ছাল্লাল্লাছ আলাইছে অসাল্লামের দর্শন লাভের। আলাহ তায়ালা তাঁহাদিগকে অমুমতি দিয়া দিলেন, দেমতে তাঁহারা ছিদ্রাতুল-মোন্তাহার নিকটে হযরতের উপস্থিতিকে লক্ষ্য করিয়া উহার উপর ভীড় জমাইয়াছিলেন। (তফ্ছীর রুস্থল-মায়া'নী ২৭—৫১)

সম্ভবতঃ ঐ ফেরেশতাগণই স্বর্ণদেহী পতঙ্গের আকৃতিতে ঝাঁক বাঁধিয়া ছিদ্রাতৃল-মোন্তার উপর পতিত ছিলেন। উহাই অক্স এক হাদীছে আছে—নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আমি ছিদ্রাতৃল-মোন্তাহার প্রতিটি পাতায় এক একজন ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালার তছবীহ—"ছোবহানাল্লাহ" পাঠরত দেখিয়াছি। (তফছীর ক্ল্ল-মায়া'নী ২৭—৫১)

এত জিন্ন নিরাকার নিরাধার আল্লাহ তায়ালার ন্রের তাজালী বা বিকাশও ছিদ্রাতৃল-মোন্তাহাকে স্থ্যজ্জিত করিয়াছিল যেই নৃরের সামান্ততম তাজালী বা বিকাশ হযরত মূছার সম্মুথে তৃর পর্বতের উপর হইয়াছিল এবং উহাই ভূমিকা ছিল আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভের যাহার আকাঙ্খা হযরত মূছা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ন্রের তাজাল্লী ও বিকাশে তৃর পর্বত স্থির থাকিতে পারে নাই, ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং হযরত মূছাও ঠিক থাকিতে পারেন নাই, চেতনা হারাইয়া বেহুশরূপে ধরাশায়ী হইয়া গিয়াছিলেন; ফলে হযরত মূছা আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভের আকাঙ্খা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। (বিস্তারিত বিবরণ ৪র্থ থণ্ড হযরত মূছার বয়ান)

পক্ষাস্তরে সেই নূর ও ভূমিকা দর্শনের সুযোগই এই স্থানে হযরত রমুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রদান করা হইয়াছিল। এস্থলে সেই নূর বিকাশনের বাহক বা স্থান ছিদ্রাতুল-মোন্তাহাও স্থির রহিয়াছিল এবং উহার দর্শক মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)ও সম্পূর্ণ স্থ্য সচেতন ছিলেন। পবিত্র কোরআনেরই বর্ণনা— في طنى البيسوو ما طنى "তাহার দৃষ্টিশক্তি ও উপলব্ধি শক্তি স্থতেজ ও সুষ্ঠু ছিল; বিন্দুমাত্র অভিক্রম-ব্যতিক্রম ঘটে নাই

তাই বলা হয়, আল্লাহ তারালার দর্শন লাভের ভূমিকায়ই ম্ছা (আঃ) স্থিরতা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, স্তরাং জাঁহাকে বলা হইয়াছিল, نُورانی "এই অবস্থায় আমার দর্শন লাভ আপনার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হইবে না।" পকান্তরে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) মে'রাজ উপলক্ষে স্বীয় দৃষ্টিশক্তি ও উপলব্ধিশক্তি স্বভেজ স্বষ্ঠু রাখিয়া আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, ফলে তিনি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার দিদার বা দর্শনও লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

হ্যরতের আগমন উপলক্ষে যে ছিদ্রাতুল-মোন্তাহার উপর আলাহ তায়ালার নুরের তাজালী বা বিকাশ হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ হাদীছেও আছে এবং সূপ্রিদিদ তাবেয়ী হাছান বছরী (রঃ)ও উহার উল্লেখ করিয়াছেন। (রুভ্ল-মায়া'নী ২৭—৫১)

১৮০৩। ত্রাদীছ ঃ — (৪৮১ পৃঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে হ্যরত রুসুলুলাহ ছাল্লাল্ছ আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মে'রাজ-ভ্রমণের রাত্রে আমি মূছা (আঃ)কে দেখিয়াছি। তাঁহার দেহ প্রশস্ততায় মধ্যম আকারের ছিল। (তিনি দীর্ঘ কায়ার শ্রামলা রঙ্গের ছিলেন।) তাঁহার মাথার চুল সোজা ছিল কোঁক্ড়ানো ছিল না। তাঁহার দৈহিক আকৃতি "শার্মা" গোত্রীয় লোকদের শার্ম ছিল। ঈদা (আঃ)কেও দেখিয়াছি। তিনি ছিলেন মধ্যম কায়া-বিনিষ্ট এবং রং ছিল গোরা, তিনি এমন পরিচ্ছর দেখাইতে ছিলেন যেন তিনি এখনই গোছল করিয়া আসিয়াছেন। (তাঁহার মাথার চুল কিছুটা কোঁক্ড়ানো।) ইব্রাহীম (আঃ)কে দেখিয়াছি, আমার আকৃতি তাঁহার আকৃতির সর্বাধিক নিক্টতম। তারপর আমার সম্মুখে (পরীক্ষা স্বরূপ) চুইটি পাত্রও উপস্থিত করা হইয়াছিল—একটিতে হুয় অপরটিতে স্থরা বা মদ। আমাকে বলা হইয়াছিল, যেইটাই আপনার ইচ্ছা পান কর্মন। (তথন মদ হারাম ছিল না।) আমি ছুয়ের পাত্রটি গ্রহণ করিলাম এবং ছ্য় পান করিলাম। তথন বলা হইল, আপনি সঠিক সত্য ও স্থভাবগত ধর্ম্ম ইসলামের স্থর্মণ—ছ্য়েকে গ্রহণ করিয়াছেন; (ইহার প্রতিক্রেয়ায় আপনার উম্মত এই ধর্ম্মকেই অবলম্বন করিবে।) পক্ষান্তরে যদি আপনি (সকল প্রকার গোমরাহী ও ব্যভিচারের মূল) মদের পাত্র গ্রহণ করিতেন তবে উহার প্রতিক্রেয়ায় আপনার উম্মত সেই পথের পথিক হইয়া গোমরাহ হইত। (এতছির হযরত (দঃ) দোষথের প্রধান কর্ম্মকর্তা ফেরেশতা "মালেক" এবং দজ্জালের উল্লেখও করিয়াছেন।)

ব্যাখ্যা—হযরত রমুলে করীমের সন্মুখে মদের পেয়ালাও ছ্গ্রের পেয়ালা উপস্থিত করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং সেই পরীক্ষার ভাল ও মন্দ ফলাফল সম্পর্কেও ফেরেশতা জিব্রায়ীল ইঙ্গিত দান করিয়াছেন। ১৮০০ নং হাদীছে ভাল ফলটির উল্লেখ হইয়াছে যে, ছ্গ্র হইল সকলের পক্ষে স্বভাবগত আকর্যণীয় বস্তু এবং অতি উত্তম বস্তু, উহাকে খাঁটী সত্য ও স্বভাবগত ধর্ম ইসলামের স্বরূপ ও প্রতীক সাব্যস্ত করা হইয়াছিল; মুতরাং আপনি আপনার সমগ্র উন্মতের প্রধান হইয়া উহাকে গ্রহণ করার প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব আপনার নিমুন্থদের তথা উন্মতগণের উপর এই হইবে যে, তাহারাও সেই খাঁটী সত্য ধর্ম ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। আলোচ্য হাদীছে উহার বিপরীত মন্দ ফলের উল্লেখ হইয়াছে যে, মদ হইল সব রকম গোমরাহী ও ব্যভিচারের মূল; উহাকে গোমরাহী ও ব্যভিচারের পথের স্বরূপ ও প্রতীক সাব্যস্ত করা হইয়াছিল; মুতরাং আপনি সমগ্র উন্মতের মূর্বিব ও প্রধান হইয়া যদি উহাকে গ্রহণ করিতেন তবে স্বাভাবিকরূপে উহার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া উন্মতগণের উপর এই হইত যে, তাহারাও গোমরাহীর পথের পথিক হইত।

এই ফলাফলের সূত্র অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু অপরিহার্য্য ও বাস্তব এবং বিশেষ উপদেশ মূলক। বর্ত্তমানেও আমরা জাতীয় জীবনের শত শত ব্যাপারে উপরস্থ নেতা, কর্ত্তা ও প্রধানদের ক্রিয়া-কলাপ এবং স্বভাব-চরিত্রের যে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া দেখি তাহা উক্ত সূত্রের সহিত বিশেষ সামঞ্জপূর্ণ। আমাদের নেতা ও প্রাধানগণ এই উপদেশের দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ না করায় সর্ববসাধারণের অবৈধ ক্রিয়া-কলাপের গোনাহের সমপরিমাণ বোঝা তাহাদের ঘাড়েও চাপিবে।

১৮০৪। হাদীছ ঃ—(৪৫৯ পৃঃ) আবৃল আ'লিয়া (রঃ) বলেন, বিশ্ব-মোছলেমের নবীর পিতৃব্য-পুত্র ইবনে আববাদ (রাঃ) স্বয়ং হ্যরত নবী ছাল্লাল্ছ আলাইছে অদাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেন, আমি মে'রাজ উপলক্ষেম্ছা (আঃ)কে দেখিয়াছি। তিনি ছিলেন গোধুম বা শ্রামলা বর্ণের লম্বা কায়াবিশিষ্ট মামুষ; তাঁহার দেহ পাকা-পোক্তা"—শামুয়া" গোত্রীয় লোকের স্থায়। ঈদা (আঃ)কেও দেখিয়াছি; তিনি ছিলেন মধ্যম কায়াবিশিষ্ট, তাঁহার অল সমূহ অত্যন্ত সামঞ্জন্তপূর্ণ ছিল। তিনি দাদা ও লাল মিশ্রিত গৌর বর্ণের ছিলেন, মাথার চুল প্রায় সোজা ছিল।

এতন্তিন্ন আমি দোযখের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মালেককেও দেখিয়াছি এবং দজ্জালকেও দেখিয়াছি। এই সব ছিল বড় বড় নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত যাহা আল্লাহ তায়ালা আমাকে দেখাইয়াছেন ( বলিয়া পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে।)

বায়তুল-মোকাদ্দছে উপস্থিতিঃ

মে'রাজের ঘটনায় হষরত (দঃ) সরাসরি মকা হইতে আসমানের দিকে যান নাই;
মকা হইতে বিভাতগতি বোরাকে আরোহণ পূর্বক প্রথমে বাইতৃল-মোকাদ্দাছে
পৌছিয়াছিলেন যাহার উল্লেখ নিমে বর্ণিত ছাদীছে রহিয়াছে।

১৮০৫। হাদীছ ঃ—(৬৮৪ পৃঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মে'রাজ-ভ্রমণ রাত্রে হযরত রম্প্রাহ ছাল্লালান্ত আলাইহে অসাল্লাম বাইতৃল-মোকাদাসে উপনীত হইলে পর তাঁহার সম্মুথে ছইটি পাত্র উপস্থিত করা হইল। একটি স্থরা বা মদের, দ্বিতীয়টি ছগ্নের। হযরত (দঃ) উভয় পাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; (তথন মদ হারাম ছিল না, কিন্তু হযরত উহার পাত্র ছুঁইলেনও না,) এবং ছগ্নের পাত্রটি গ্রহণ করিলেন। এতদৃষ্টে জিল্রায়ীল (আঃ) বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আলার যিনি আপনাকে সভ্য ও স্বাভাবিক ধর্ম ইসলামের স্বরূপ তথা ছগ্নের প্রতি ধাবিত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যদি আপনি মদের পাত্র গ্রহণ করিতেন তবে উহার প্রতিক্রিয়ায় আপনার উদ্মত গোমরাহী ও ব্যভিচারে পতিত হইত।

ব্যাথ্যা—একই বিষয়ের পরীক্ষা সাধারণভাবেও একাধিকবার হইয়া থাকে।
আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত পরীক্ষাটির সম্মুখীনও হযরত (৮ঃ) ছইবার হইয়াছিলেন।
একবার ভূপৃষ্ঠে বাইতুল-মোকাদ্দাদে পৌছিয়া, দ্বিতীয়বার উর্দ্ধ জগতে পৌছিয়া
সপ্তম আকাশ পার হওয়ার পর—যাহার উল্লেখ ১৫১৯ নং ও ১৬২০ নং হাদীদে
ইইয়াছে। এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণে মোছলেম শরীকের একটি হাদীছ এই—

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রমুলুলাহ ছালালাছ আলাইহে অসালাম ফরমাইয়াছেন, (মে'রাজ উপলক্ষে) আমার জন্ম বোরাক উপস্থিত করা হইল। উহার রং দাদা, গাধা অপেক্ষা বড় খচ্চর অপেক্ষা ছোট, উহার পদক্ষেপ তাহার দৃষ্টির শেষ দীমায় পৌছাইতে দক্ষম। দেই ক্রতগামী যানবাহনে আমি আরোহণ করিলাম এবং বাইতুল মোকাদ্দাদ-মদজিদে পৌছিলাম। দেই মদজিদের নিক্টবর্ত্তী লোহার কড়ি-বিশেষ একটি ছিন্দ্রযুক্ত পাধর ছিল যাহার দঙ্গে পূর্ববর্তী নবীগণ এই মদজিদে আদিলে নিজ যানবাহন বাঁধিয়া থাকিতেন। হযরত (দঃ) বলেন, আমিও বোরাককে উহার সহিতই বাঁধিলাম এবং মদজিদে তুই রাকাত নামাজ্ব পড়িলাম।

বিশেষ দ্রুষ্টব্য—হযরত রমুল্লাহ (দঃ) মে'রাজের রাত্রির ভারবেলা যখন লোকদের নিকট ঘটনা প্রকাশ করিলেন তখন তিনি প্রথমে ঘটনার এই অংশটুকুই বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আমি অন্ত রাত্রে বাইতুল-মোকাদাস মসন্ধিদে গিয়াছিলাম এবং এই রাত্রেই ফিরিয়া আসিয়াছি।\* আবু জহল ইত্যাদি কাফেররা এতটুকু শুনিয়াই ব্যঙ্গ-বিদ্রেপ করিতে লাগিল, কারণ সাধারণভাবে মকা হইতে বাইতুল মোকাদাস দীর্ঘ এক মাসের পথ; আসা-যাভ্যায় তুই মাস ব্যয় হওয়া আবশ্যক। কাফেররা এই ব্যাপারে হযরতের পরীক্ষা লওয়ার জন্ম কাবা গ্রের নিকটে জমায়েত হইল এবং বাইতুল-মোকাদ্দাসের বিভিন্ন চিন্ধ-বস্ত সম্পর্কে খুটনাটি প্রশ্ন করিতে লাগিল। হযরত (দঃ) বিভ্রাটে পড়িলেন, কারণ এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ খুটনাটির খোঁজ কে লইয়া থাকে, কিন্তু আলার মহিমা ও তাঁহার বিশেষ ব্যবস্থায় হযরত (দঃ) তাহাদের সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন।

مَن جَابِر رضى الله تعالى عنه ( عَمْ اللهُ عَالَى عنه اللهُ عَالَى عنه ( عَمْ اللهُ عَالَى عنه اللهُ عَالَى عنه اللهُ عَالَى عنه اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

অর্থ—জাবের (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং রস্থলুলাহ ছালালান্ত আলাইতে অসালামের বিবৃতি শুনিয়াছেন —তিনি বলিয়াছেন, (মে'রাজ উপলক্ষে) রাত্রি বেলায় বাই তুল-মোকাদাদ পরিভ্রমণের কথা যখন আমি কোরায়েশগণের নিকট প্রকাশ

কাফেয়গণ উর্দ্ধ জগতের বস্তানিচয়ের দলে পরিচিত ছিল না, বাইভ্ল-মোকাদ্যাদের দলে
ভালরপেই পরিচিত ছিল, তাই হয়রত (দ:) তাহাদের সম্প্রে বাইত্ল-মোকাদ্যাল ভয়ণের অংশটুকুরই
উয়ের করিয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি তাহাদের বিরোধিতার সম্বীন হইয়াছিলেন। পরিত্র
কোরআনও দেই কাফেরদের বিরোধিতার প্রতিবাদেই তর্ম্বাইত্ল-মোকাদ্যাল ভয়ণের অংশটুকুরই
উয়ের করিয়াছে। অবশ্র ছ্রা-নজ্মে পূর্ণ ঘটনার উপরেও আলোকশাত করিয়াছে।

করিলাম এবং তাহারা আমার কথা অবিশ্বাস (করিয়া আমাকে পরীক্ষা) করিতে চাহিল, তখন আমি পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া কা'বা গৃহের উন্মুক্ত অংশ হাতিমের মধ্যে সকলের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। আল্লাহ তায়ালা বাইতুল-মোকাদ্দাস গৃহকে আমার সম্মুখে স্পুষ্টরূপে উদ্ভাসিত করিয়া দিলেন। আমি কাফেরদের প্রশ্নের উত্তরে বাইতুল-মোকাদ্দাহের নিদর্শন সমূহ দেখিয়া দেখিয়া বর্ণনা করিলাম।

ব্যাখ্যা—বর্ত্তমান "টেলিভিশন" যুগে হাদীছের বাস্তবতা অতি সহজ। যদিও বাইতুল-মোকাদ্দাস গৃহ মন্ধা হইতে বহু দূরে এবং অনেক পাহাড় পর্ব্বতের আড়ালে অবস্থিত,কিন্তু সর্ব্বণ্ক্তিমান আলাহ তায়ালার পক্ষে যান্ত্রিক সাহায্য ব্যতিরেকে ঐকাজ মোটেই কঠিন নহে যে কাজ মানুষ টেলিভিশন যন্ত্রের সাহায্যে করিতে পারিয়াছে। মে'ব্রাজ উপলক্ষে হুযুব্রত (দঃ) কি কি পরিদর্শন করিয়াছেন ই

পুর্বের বর্ণিত হাদীছ সমূহে উল্লেখ হইয়াছে যে, হযরত (দ:) মে'রাজ উপলক্ষে (১) সাত আসমান (২) পূর্বেবর্তী বিশিষ্ট নবীগণ (৩) বাইতুল মা'মুর (৪) ছিদ্রাতৃল মোন্তাহা (৫) সুদমতল ময়দান (৬) বেহেশত (৭) দোঘখের প্রধান কর্মকর্তা "মালেক" (৮) দাজ্জাল ইত্যাদি দেখিয়াছেন। এতদ্তির আরও অনেক কিছু পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন হাদীছে বিশেষ বিশেষ আরও বস্তানিচয়ের উল্লেখ আছে। আমরা এস্থানে কতিপয় হাদীছ "আল্-খাছায়েছুল-কোবরা" কেতাব হইতে উল্লেখ করিতেছি।

হাওজে কাওছারঃ (১) আনাছ (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীছে আছে—হযরত (দঃ) বলেন, অতঃপর জিব্রায়ীল আমাকে সপ্তম আসমানে লইয়া গেলেন। তথায় আমি একটি প্রবাহমান জলাশয়ের নিকট পৌছিলাম—যাহার উভয় কুলে (আরাম উপভোগের জন্ম) মতি এবং হিরা ও ইয়াকুত পাথরের তৈরী কুঠি বা বাংলাসমূহ ছিল এবং ঐনহরের মধ্যে অতি স্থুন্দর স্থুন্দর পাখীও ছিল; ঐরপ স্থুন্দর পাখী আর কোথাও দেখি নাই। জিব্রায়ীলকে বলিলাম, পাখীগুলি বড়ই স্থুন্দর। জিব্রায়ীল বলিলেন, যে সব লোক এই সব পাখী উপভোগ করিবেন তাঁহারা অধিক উত্তম হইবেন। অতঃপর জিব্রায়ীল আমাকে জিজ্ঞানা করিলেন, আপনি জানেন কি ইহা কোন নহর ? আমি বলিলাম, জানি না। তিনি বলিলেন, ইহাই হইল "কাওছার" আলাহ তায়ালা শুধু আপনাকেই দান করিয়াছেন। তথন আমি অধিক আগ্রহের সহিত উহা পরিদর্শন করিলাম। সেখানে স্থুমজ্জিতরূপে স্থর্ণ-রৌপ্যের পাত্রসমূহ ছিল, হিরা-মানিক্য,মনি-মুক্তার কাঁকর ঐ নহরের তলদেশে বিছান ছিল—যাহার উপর দিয়া পানি প্রবাহমান। উহার পানি হগ্ধ অপেক্ষা অধিক সাদা। তথায় সাজান গ্রাসগুলি হইতে আমি একটি গ্রাস লইয়া ঐ পানি পান করিলাম—উহা মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্ট এবং কল্তরী অপেক্ষা অধিক স্থগন্ধী।

(২) আবু ছায়ীদ (রা:) হউতে বর্ণিত আছে, হষরত (দঃ) বলিয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে আমি হাওজে-কাওছারের নিকটবর্তী গমন কালে জিত্রায়ীল বলিলেন, ইহাই হাওজে- কাওছার যাহা আল্লাহ তায়ালা আপনাকে বিশেষ রূপে দান করিয়াছেন। হযরত (দঃ) বলেন, আমি উহার মাটি হাতে লইয়া দেখিলাম, তাহা অভ্যধিক সুগল্ধময় কপ্তরী।

আ'রশ ঃ আবুল হাম্রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে সপ্তম আসমানের পর আরশের নিকট পৌছিয়া দেখিলাম উহার ধাস্বায় লিখিত আছে - লা-ইলাহা ইল্লাল্লান্ত মোহাম্মাত্র রস্থলুল্লাহ।

দোহাথ ঃ ছোহায়েব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, মে'রাজের ঘটনায় পরীক্ষামূলক ভাবে রম্মুল্লাহ ছালালান্ত আলাইহে অসালামের সম্মুথে পানি তারপর মদ ও হুয়ের পাত্র পেশ করা হইলে তিনি হুয়ের পাত্র গ্রহণ করিলেন। তথন জিব্রায়ীল বলিলেন, আপনি সঠিক সত্য ও থাঁটী স্বভাবগত ধর্ম ইস্লামের স্বরূপ ও প্রতীক বস্তুকে গ্রহণ করিয়াছেন; এই বস্তুটি প্রত্যেক প্রাণীর স্বাভাবিক থাতা। পক্ষাস্তরে যদি আপনি মদের পাত্র গ্রহণ করিতেন তবে উহা আপনার ও আপনার উন্মতের পক্ষে ভ্রষ্টতার দিনর্শন হইত এবং ঐস্থানে বসবাসকারী হইতে বাধ্য হইতেন। এই বলিয়া ঐ প্রাম্থের প্রতি ইশারা করিলেন যেই প্রাম্থে জাহালাম অবস্থিত। হ্যরত (দঃ) দেখিলেন, জাহালামের ভয়্তরের অগ্নিধিখা উত্তেজিত আকারে লেলিহানরূপে উত্থিত হইতেছে।

পরজগতের সমুদয় বস্তুনিচয় ঃ

হোষায়কা (রাঃ) নবী ছাল্লান্থে আলাইহে অসাল্লামের মে'রাজের ঘটনা বর্ণনায় বলিয়াছেন, সপ্ত আসমান ভ্রমণ করা পর্যান্ত"বোরাক"সব সময়ই হযরতের সঙ্গেই ছিল। অতঃপর হযরত (দঃ) বেহেশতও পরিদর্শন করিয়াছেন, দোযথও পরিদর্শন করিয়াছেন এবং আখেরাত বা পরজগতের যত কিছু চিজ্জ-বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা দান করা হইয়াছে উহার সবই হযরত (দঃ) পরিদর্শন করিয়াছেন। তারপর ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসিয়াছেন। গিবৎ বা প্রবিক্যার আজাব ঃ

আনাছ (রাঃ) হইতে বণিত আছে, হযরত রমুলুলাহ ছালালান্ত আলাইহে অসালাম বলিয়াছেন, মে'রাজ উপলক্ষে আমি একদল লোকের নিকটবর্তী পথ অতিক্রেম করিলাম যাহাদের হাতে শিশার তৈরী বড় বড় নথ রহিয়াছে; তাহারা উহা দারা নিজেদেরই মুখ ও বক্ষ আচড়াইতেছে। আমি জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য ! জিব্রায়ীল বলিলেলন, ইহা এসব লোকের দৃশ্য যাহারা অক্ত লোকের গোশত খাইয়া থাকিবে—তথা (গিবং ও নিন্দা করিয়া) তাহার মান-ইজ্জ্ত নপ্ত করিবে। আমলহীন ওয়ায়েজ বা বজ্ঞাৱ আজাব ঃ

আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রম্বলুলাহ ছালালাছ আলাইহে অসালাম ফরমাইয়াছেন, মে'রাজ উপলক্ষে আমি এমন এক দল লোকের নিকটবর্তী পথ অতিক্রেম করিলাম যাহাদের ঠোঁট দোষধের আগুনে তৈরী কেঁচি দ্বারা কাটা হইতেছিল। ঠোঁট কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা পুন: গজাইয়া উঠে এবং পুনরায় কাটিয়া ফেলা হয়। জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য। তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উদ্মতের ঐ সব বক্তা ও ওয়ায়েজ ব্যক্তিদের দৃশ্য যাহারা অন্তদেরকে যে সব নছিহৎ করিবে নিজে উহার উপর আমল করিবে না। স্পদ খোরের আজাব ঃ

- (১) ছামুরা ইবনে জুন্দ্ব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হ্যরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে আমি দেখিয়াছি, একটি মামুষ নদীর মধ্যে সাঁতরাইতেছে, (সে কিনারায় উঠিবার সুযোগ পাইতেছে না;) পাধর মারিয়া মারিয়া ভাহাকে হঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। আমি জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাদা করিলাম, ইহা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য ।
- (২) আবু হোরায়র। (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুলাহ ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে আমি সপ্তম আকাশের উপরে দেখিলাম—তথায় ভীষণ বজ্ঞপাত, বিজ্ঞলী ও গর্জন এবং এক দল লোক দেখিলাম, তাহাদের পেট ঘরের সমান বড় বড়—উহার ভিতর অনেক সাপ কিলবিল করিতেছে যাহা পেটের বাহির দিক হইতে দেখা যায়। আমি জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য। তিনি বলিলেন, যাহারা সুদ খাইবে ভাহাদের।
  বিভিন্ন গোণাতের আজাব ঃ

আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) বয়ং হ্যরত নবী ছাল্লাল্লাল্ আলাইহে অসাল্লাম হইতে মে'রাজের বিস্তারিত বিবরণের বর্ণনা দান করতঃ বলিয়াছেন—হ্যরত (দঃ) বলেন, প্রথম আসমানে পৌছিবার পর আমি এক স্থানে দেখিতে পাইলাম, কতিপয় দম্ভরখান বিছান আছে উহার উপর রাল্লা করা ভাল ও উত্তম গোশত রাখা আছে, কিন্তু তথায় উপস্থিত লোকগুলির কেহই ঐ গোশতের নিকটেও যায় না। পক্ষান্তরে নিকটেই অস্ত কতিপয় দম্ভরখান যাহার উপর অতি হুর্গদ্ধময় পঁচা গোশত রহিয়াছে ঐ লোকগুলা উহা খাইতেছে। আমি জিত্রীলকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য গ তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উন্মতের ঐসব লোকের দৃশ্য যাহাদের নিকট ব্যবহারের জন্ত হালাল চিজ-বস্ত থাকিবে, কিন্তু তাহারা উহা উপেক্ষা করিয়া হারামে লিপ্ত হইবে।

আরও কিছু দূর অগ্রদর হওয়ার পর এক দল লোক দেখিতে পাইলাম যাহাদের পেট একটা ঘরের সমান বড়; পেট লইয়া তাহারা উঠিতে পারে না, উঠিতে চেষ্টা করিলে অধমুখী আছাড় খাইয়া পড়িয়া যায় এবং তাহারা ফেরআ'উনের লোক লস্করদের পথ অবলম্বন করিয়াছে; পথিকদের একটি বিরাট দল তাহাদিগকে পদতলে পিষ্ট করিতেছে, তাহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট ভয়য়র চিংকার করিডেছে। আমি পির্বারীলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য । তিনি বলিলেন,

ইহা আপনার উদ্মতের এসব লোকের দৃশ্য যাহারা স্থদ খাইবে, ফলে কেয়ামতের দিন তাহারা ভূতের আছরকৃত পাগলের স্থায় হইয়া হাসরের মাঠে উপস্থিত হইবে।

আরও কিছু দ্র অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম এক দল লোক তাহাদের ঠোঁট উটের ঠোঁটের স্থায় (মোটা ও বড় বড়); জবরদন্তি মূলক তাহাদের মূখ খুলিয়া ভিতরে পাথর প্রবেশ করান হয়। সেই পাথর তাহাদের মল্লার দিয়া বাহির হয় এবং তাহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট ভীষণ চিৎকার করিতেছে। আমি জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই লোকগুলির অবস্থা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য ? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উন্মতের ঐসব লোকের দৃশ্য যাহারা অস্থায়ভাবে এতিমের মাল আত্মসাৎ করিবে। তাহারা বস্ততঃ আগুনের আজারা পেটের ভিতর ভরিবে এবং অচিরেই শাস্তি ভোগের জন্ম ভয়ন্কর অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

আরও কিছু দ্র অগ্রসর হইলাম এবং দেখিতে পাইলাম এক দল নারী তাহাদের কতকগুলিকে পেস্তানে বাঁধিয়া শৃষ্ঠে লটকাইয়া রাখা হইয়াছে, আর কতকগুলিকে মাথা নীচের দিকে করতঃ পা বাঁধিয়া লটকাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহারা সকলেই আলাহ তায়ালার নিকট ভীষণ চিৎকার করিতেছে। আমি জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসাকরিলাম, ইহা কোন শ্রেণীর নারীর দৃশ্য ় তিনি বলিলেন, ইহা এসব নারীর দৃশ্য যাহারা জেনা ব্যভিচার করিবে এবং সস্তান মারিয়া ফেলিবে।

আরও কিছু দ্র অগ্রসর হইলাম এবং দেখিতে পাইলাম, এক দল লোক তাহাদের বাহু কাটিয়া গোশত বাহির করা হইতেছে এবং সেই গোশত তাহাদিগকে খাওয়ান হইতেছে। আমি জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন লোকের দৃশ্য। তিনি বলিলেন, এসব লোকের দৃশ্য যাহারা অপর ভাই-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ রটাইবে।

করজে হাছানাহ, বা প্রার দেওয়ার ছওয়াব ও আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রস্থল্লাহ ছাল্লানাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে আমি বেহেশতের দরওয়াজায় লিখিত দেখিয়াছি, দান-খয়রাতের ছওয়াব দশগুণ আর কর্জেহাছানা বা ধার দানের ছওয়াব আঠার গুণ। জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ধার দেওয়া দান খয়রাতের তুলনায় উত্তম কিরূপে ংতিনি বলিলেন, অনেক ক্ষেত্রে ছায়েল—মাজ্রাকারী ভিক্লা চাহিয়া থাকে, অথচ তাহার নিকট কিছু টাকা-পয়সা আছে। পকাস্তরে সাধারণতঃ কর্জ্ব বা ধার তখনই চাওয়া হয় যখন মামুষ অত্যধিক ঠেকে। বিভিন্ন কার্য্যাবলীর পরিণাম ও

আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি মে'রাজের ঘটনা বয়ান করত: বলিয়াছেন, রস্থলুলাহ ছাল্লাল্ড আলাইহে অসাল্লাম জিব্রায়ীল সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি এক দল লোক দেখিলেন, তাহারা জ্বমিতে বীজ বপন করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গেই শ্সু জ্বিয়া পাকিয়া যাইতেছে এবং স্বয়ংক্রিয়রপে কাটিয়া পড়িতেছে; তাহারা উহা স্তুপীকৃত করিতেছে এবং কাটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুনং ফসল জন্মিরা যাইতেছে। হযরত নবী (দঃ) জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিসের দৃশ্য । তিনি বলিলেন, ইহা আলার দ্বীনের জন্ম জেহাদকারীদের অবস্থার দৃশ্য । আলার রাস্তায় জেহাদকারীদের ছওয়াব যে, বহুগুণে লাভ হইয়া থাকে এবং তাঁহারা এপথে যাহা কিছু ব্যয় করেন উহার ছওয়াব যে, তাহাদের পরেও জারী থাকে উহারই রূপক দৃশ্য ইহা।

অতঃপর আর এক দল লোককে দেখিলেন, যাহাদের মাণা মস্ত বড় বড় পাধরের আঘাতে চূর্ণ হিচূর্ণ করা হইডেলে এবং চূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আবার উহা ভাল হইয়া যায় তথন পুনরায় চূর্ণ বিচূর্ণ করা হয়— ভাহাদের এই অবস্থার ক্ষান্ত নাই। নবী (দঃ) জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য ? তিনি বলিছেন, ইহা ঐসব লোকের শাস্তির দৃশ্য যাহাদের মাথা নামাযের জন্য উঠিতে চাহিবে না।

অতঃপর এক দল নর-নারীকে দেখিলেন, যাহাদের সম্মুখ ও পেছনের লজ্জাস্থানে নেকড়া ঠাসিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহারা গরু ছাগলের স্থায় বিচরণ করিয়া দোযথের উদ্ভিজ্জ "জারী" ও "যাকুম্" গাছ এবং দোযথের কাঁকর ও পাথর ভক্ষণ করিতেছে। হ্যরত (দঃ) জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য ? তিনি বলিলেন, এই দৃগ্য ঐ লোকদের যাহারা স্বীয় ধন-সম্পত্তির যাকাং-ছদকাছ্ আদায় না করিবে। এই শাস্তি তাহাদের সমোচিত শাস্তি, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর কোনরূপ জুলুম করেন নাই।

অতঃপর এক দল লোক দেখিলেন, তাহাদের সম্মুখে পাত্রে রান্না করা উত্তম গোশ্ত, অপর পাত্রে পঁটা হুর্গন্ধময় কাঁচা গোশ্ত রহিয়াছে— তাঁহারা প্রথমটিকে উপেক্ষা করিয়া দ্বিভীয় পাত্রটি হুইতে খাইভেছে। হ্যরত (দঃ) জিব্রাগ্নীলকে জিজ্ঞাদা ব িলেন, ইহা কোন শ্রেণীর লোকের দৃগ্য ? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উন্মতের ঐসব লোকের দৃগ্য যাহাদের নিকট বিবাহিতা হালাল স্ত্রী থাকা সত্তেও তাহারা হারাম কাহেসা নারীর নিকট রাত্রি যাপন করিবে এবং ঐসব নারীর দৃশ্য যাহাদের হালাল স্থামী থাকা সত্তেও তাহারা হারাম বদমাশ পুরুষদের নিকট রাত্রি যাপন করিবে।

অতঃপর পথের মধ্যে একটি কাষ্ঠবিশেষ বস্তু দেখিতে পাইলেন, সেই কাষ্ঠটি পথিকদের কাপড়-চোপড় জড়াইয়া ধরিয়া কাড়িয়া ফেলে। হযরত (দঃ) জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা বিদের দৃশ্য ? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উদ্মতের ঐসব লোকের দৃশ্য যাহারা পথে বসিয়া থাকিয়া পথিকদেরে লুঠন করিবে।

অতঃপর একটি লোককে দেখিলেন, সে লাকড়ির এক বিরাট বোঝা একত্রিভ করিয়াছে যাহা উঠাইতে সে কোন প্রকারেই সক্ষম হইবে না, এভদসত্ত্বেও সে ঐ বোঝা আরও অধিক ভারি করিতেছে। হযরত (দঃ) জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন লোকের দৃশ্য ্ তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উদ্মতের ঐ লোকের দৃশ্য যাহার নিকট লোকদের বহু আমানত রহিয়াছে—যাহা আদায় করিতে সে সক্ষম নহে, কিন্তু সে আরও আমানত লাভের সুযোগ তালাশ করে।

অতঃপর দেখিলেন, জিহ্বা ও ঠোঁট কেঁচি দ্বারা কাটা হইতেছে—তাহাদের এই অবস্থার ক্ষান্ত নাই। হযরত (দঃ) জিব্রায়ীলকে এক দল লোকের ঐ দৃশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলিলেন, ইহা ভ্রষ্ট পথের প্রতি আহ্বানকারী বক্তাগণের দৃশ্য।

অতংপর দেখিতে পাইলেন, একটি ছোট পাথর খণ্ড উহা হইতে বিরাট একটি বলদ বাহির হইল এবং পুনরায় দে উহার ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সক্ষম হইতেছে না। হয়রত (দঃ) জিব্রায়ীলকে ঐ দৃগ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাদা করিলেন। জিব্রায়ীল বলিলেন, ইহা ঐ লোকের দৃশ্য যাহার মুখ দিয়া কোন অসংগত কথা বাহির হইয়া যায়, পরে দে অমুতপ্ত হয়, কিন্তু ঐ কথা আর ফিরাইয়া আনিতে পারে না।

ভারপর এক স্থানে পৌছিয়া অসাধারণ সুগন্ধিময় শীতল বাতাস এবং কস্তুরীর ধুশবু অমুভব করিলেন এবং মধুব সুরের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। হযরত (দঃ) জিব্রায়ীলকে উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, এই সূর ও আওয়াজ বেহেশতের। বেহেশত আল্লাহ তায়ালার নিকট আবেদন নিবেদন করিতেছে যে, হে পরওয়ারদেগার! আমার ভিতর স্বর্ণ-চান্দি, আয়েশ-আরাম ও ভোগ-বিলাসের আসবাব-পত্র অনেক অনেক জ্বমা হইয়া আছে, এখন উহার ব্যবহারকারী প্রদান সম্পর্কে তোমার যে আশ্বাস রহিয়াছে তাহা দান কর। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উত্তর দিয়াছেন, মোমেন-মোসলমান নারী-পুরুষ তোমার জ্ঞানিজারিত করিয়া রাখিলাম। তত্তরে বেহেশত বলিয়াছে, আমি সস্তুষ্ট হইয়াছি।

তারপর আর এক স্থানে পৌছিয়া ভয়ন্বর আওয়াজ শুনিতে পাইলেন এবং ভীষণ ছর্গন্ধময় বাতাদ অমুভব করিলেন। হযরত (দঃ) জিব্রায়ীলকে উহা দম্পর্কে জিপ্তাদা করিলেন। জিব্রায়ীল বলিলেন, ইহা জাহান্নামের আওয়াজ। সে ফরিয়াদ করিতেছে—হে পরভ্যারদেগার! আজাব, কন্ট ও ছংখ-যাতনার সমৃদয় জিনিষ আমার মধ্যে পরিপূর্ণনিপে জমা হইয়াছে, এখন ঐ সবের শাস্তি ভোগের পাত্র আমাকে দান কর্মন। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বলিয়াছেন, কাফের-মোশরেক এবং কৃক্মী ও অহঙ্কারী নারী-পুরুষ যাহারা হিদাব-নিকাশের দিনকে বিশ্বাস করে না ভাহাদিগকে তোমার জন্ম নিজারিত করিয়া রাথিয়াছি। সে বলিয়াছে, আমি সম্ভন্ট হইয়াছি। আল্লাহ্ন তায়ালাকে দেথিয়াছিলেন কি?

এই সম্পর্কে স্বয়ং হযরতের ছাহাবীগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বব শ্রেণীর আলেমদের মধ্যেই মতভেদ রহিয়াছে। মতভেদের কারণ এই যে, এই সম্পর্কে হাঁ, না—উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু প্রমাণ বিজমান আছে এবং অকাট্য প্রমাণ কোন পক্ষেষ্ট নাই, সুতরাং পরবর্ত্তী বিশিষ্ট এক শ্রেণীর আলেমদের মত এই যে, এই সম্পর্কে কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করা হইতে বিরত থাকাই বাঞ্নীয়।

এই ভ্রমণে ব্যায়িত সময়ের পরিমাণ ঃ

এই সম্পর্কে বিশেষ কোন বিস্তারিত বিবরণ ও নির্দারণ পাওয়া গেল না, শুমাত্র নিমে বর্ণিত তুইটি হাদীছই আমাদের থোঁজে পাওয়া গিয়াছে।

(১) শাদ্দাদ ইবনে আউদ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা হয়রত রম্বুল্লাহ ছালাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রম্বুল্লাহ। আপনার মে'রাজ-ভ্রমণের ঘটনাটা কিরপ ছিল ় তত্ত্ত্ত্বে হয়রত (দঃ) বলিলেন, উন্নান্ত বানিলেন ভ্রমণের ঘটনাটা কিরপ ছিল ় তত্ত্ত্বে হয়রত (দঃ) বলিলেন, উন্নান্ত বানিলের করামি আমার সঙ্গী সাথীগণের সঙ্গে একত্তেই রাত্রির পূর্ণ অন্ধকার সময়ের নামায (যাহা তখন পূর্বে আমলের কোন নিয়মে পড়া হইয়া থাকিত) মকা নগরীতেই পূর্ণ অন্ধকারে আদায় করিলাম। অতঃপর আমার নিকট জিল্রায়ীলের আগমন হইল। (ঘটনা প্রবাহের মধ্যে) আমার সম্মুখে শ্বেত বর্ণের, গাধা অপেক্ষা বড় খচ্চর অপেক্ষা ছোট রক্ষের একটি যানবাহন উপস্থিত করিয়া আমাকে উহার উপর আব্রোহণ করান হইল। (বিস্তারিত বিবরণ দানের পর হয়রত (দঃ) বলিয়াছেন, )—

ثم اتيت اصحابي قبل الصبم بهكة فاتاني ا بوبكر (رضى الله منه) نقال يارسول الله اين كنت الليلة فقد القيستك في مظانك -

"তারপর আমি মকায় আমার সঙ্গী সাধীগণের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছি ভোর হওয়ার পূর্বে।" তথন আব্বকর (রাঃ) আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি রাত্রে কোথায় ছিলেন ? আমি ত আপনাকে সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায়ই তালাস করিয়াছি! তথন হয়রত (দঃ) বাইতুল-মোকাদাছ যাওয়ার উল্লেখ করিলেন। আব্বকর আশ্চর্যাবিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাম্মলালাহ! বাইত্ল-মোকাদাছ ত মকা হইতে এক মাসের পথে অবস্থিত! (আব্বকর পূর্বে বাইতুল-মোকাদাছ দেখিয়াছিলেন।) হয়রত (দঃ) তাঁহাকে বাইতুল-মোকাদাছের মোটাম্টি অনেক নিদর্শন বলিয়া দিলেন। তথন আব্বকর নব উভামে বলিয়া উঠিলেন, বাস্তবিকই আপনি আলার রম্মল। (তফছীর ইবনে কাছীর ৩×১৩—১৪)

(২) হয়রতের চাচা আবৃতালেবের ক্সা উদ্মে-হানী (রাঃ) মে'রাজের ঘটনা বর্ণনা করিতেন যে, মে'রাজের ঘটনার রাত্রে হয়রত (দঃ) আমারই গৃহে নিজিত ছিলেন। হয়রত (দঃ) সন্ধা বাত্রের পরের নামায আদায় করিয়া শুইয়া পড়িলেন, আমরাও শুইয়া পড়িলাম। প্রভাত হওয়ার পূর্ককণে আমরা হয়রতের সঙ্গেই নিজা হইতে

উঠিলাম। প্রভাতের নামাযান্তে হযরত দঃ) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,
لقد صليت معكم العشاء الا خرة كما رأيت بهذا الوادى ثم جئت
بيت المقدس فصليت نيخ ثم صليت الغداة معكم الان كما تريي ساله এই মক্কা নগরীতেই তোমাদের দৃষ্টি সমক্ষে এশার নামায আদায় করিয়াছিলাম,
ভারপর আমি বাইতুল-মোকাদ্দাছে উপনীত হইয়াছিলাম, তথায় মসজিদে আমি
নামায পড়িয়াছি, ভারপর এখন ভোমাদের সঙ্গেই ফজরের নামায আদায়
করিলাম। (তফ্ছীর ইবনে কাছীর ৩—২২)

উল্লেখিত হাদীছদ্ম দৃষ্টে ইহা বলা অবাস্তব হইবে না যে, মে'রাজ শরীফের ঘটনাটি রাত্রের এক সুদীর্ঘ অংশে সংঘটিত হইয়াছিল।

মে'রাজ জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ঃ

অর্থ-পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়াল। হযরত রস্থলুল্লাহ (দঃ)কে সম্বোধন করতঃ বলিয়াছেন, "আমি যেসব অলোকিক দৃশ্য ও বস্তুনিচয় আপনাকে দেখাইয়াছি— একমাত্র লোকদের পরীক্ষার জন্মই (উহা তাহাদের নিকট ব্যক্ত ও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তাহারা উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কি-না।)"

এই আয়াতে উল্লেখিত ঘটনা সম্পর্কে ছাহাবী আবহুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন যে, সমৃদয় দৃশ্য ও বস্তুনিচয় স্বচক্ষে বাস্তবরূপে প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন ও পরিদর্শন করাই উদ্দেশ্যে। (অর্থাৎ ঐ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক রম্মল (দঃ)কে পরিদর্শন করানের যে কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা প্রকৃত প্রস্তাবেই পরিদর্শন ছিল; উক্ত আয়াতে পরিদর্শনের কোন প্রকার রূপক অর্থ বা স্বপ্ন দেখার অর্থ উদ্দেশ্য নহে।)

যেই রাত্রে হযরত রস্লুল্লাহ (দঃ) বাইতুল-মোকাদ্দাছে উপনীত হইয়াছিলেন, সেই রাত্রেই আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক রস্থল (দঃ)কে পরিদর্শন করানের ঘটনা ঘটিয়াছিল।

ব্যাখ্যা—রমুলুরাহ ছালাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের চাচাত ভাই, যাঁহার পক্ষে ব্য়ং হ্যরত (দঃ) কোরআনের জ্ঞান এবং দ্বীনের ছমঝও ব্রের জ্ঞা বিশেষরূপে দোয়া করিয়া ছিলেন—সেই ছাহাবী আবহুলাহ ইবনে আববাস (রাঃ) এই বিষয়টিকে খোলাসাক্রপে বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, মে'রাজ শরীফের ঘটনা বাস্তবক্রপে

স্ত্রচক্ষে অবলোকন ও প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন করার ঘটনা। কোন প্রকারে শুধু আত্মার বিচরণ বা স্বপ্ন দেখার ঘটনা নহে। পুর্বাপের বিশ্ব মোদলেম জামাতের ঈমান আঞ্জিদার এবং বিশ্বাসত ইহাই এবং যুক্তি প্রমাণে এই দাবীই গ্রহণীয়। কারণ-

- (১) হ্যরতের পিতৃব্য-ক্ষা "উম্মে-হানী" যাঁহার গৃহে হ্যরত (দঃ) মে'রাজের রাত্রে অবস্থানরত ছিলেন তাঁহার বর্ণনা এই যে, হ্যরত (দঃ) মে'রাজের রাত্রে আমার গৃহে শায়িত ছিলেন। পরে আমি দেখিতে পাইলাম হ্যরত (দঃ) গৃহে নাই, ফলে আমার নিতা দুর হইয়া গেল। আমি চিন্তিত হইলাম যে, শত্রু দলের লোক কোন ষড়যন্ত্র করিয়াছে না-কি! (রাত্রি প্রভাতে নামাধাস্তে) হ্যরত (দঃ) নিজেই ঘটনা বর্ণনা করিলেন যে, রাত্রি বেলা জিত্রায়ীল আসিয়া আমাকে গৃহ হইতে বাহির করেন এবং বোরাকে আবোহন করাইয়া বাইতুল-মোকাদাদে লইয়া যান ইত্যাদি— ঘটনা যদি আতার বিচরণ বা স্বপ্ন হইত তবে গৃহ হইতে অস্তরিত হওয়ার অর্থ কি ?
- (২) শাদ্দাদ ইবনে আউদ বর্ণিত হাদীছে আছে, মে'রাজের রাত্রে ভোর বেলা আব্বকর (রাঃ) হ্যরতের নিকট আদিয়া জিজ্ঞাদা করিলেন, ইয়া রস্পুলাহ! রাত্রিবেলা কোধায় চলিয়া গিয়াছিলেন ? সম্ভাব্য সকল স্থানেই আপনাকে ভালাশ করিয়াছি। তত্ত্তরে হধরত (দঃ) মে'রাজের ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। (তফছীর ইবনে কাছীর ৩—১৪) স্বশরীরে মে'রাজ না হইয়া থাকিলে হ্যরত (দঃ) রাত্রে নিথোঁজ হইলেন কিরপে ?
- (৩) হযরত (দঃ) ভোরবেলা উক্ত ঘটনা দর্ব্বনাধারণ্যে ব্যক্ত করিলে পর লোকদের মধ্যে এক বিরাট আলোড়নের স্থা হইয়া গেল এবং হ্যরতের প্রতি অবিধাস জন্মাইবার জন্ম এবং ব্যঙ্-বিদ্রোপ করার জন্ম কাফেরা এই ঘটনাকে এক বিশেষ অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিল। এমনকি কোন কোন নব দীক্ষিত তুর্বল বিশ্বাদের মোদলমান এই ঘটনাকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া কাফেরদের প্রারোচনার ফলে ইসলাম হইতে সরিয়া পড়িল।

মে'রাজ ভ্রমণের বাস্তবতাই যদি হ্যরতের দাবী না হইত তবে এরপ আলোড়ন স্ষ্টির হেতু কি থাকিতে পারে? স্বপ্নেত সাধারণ মান্তুহের পক্ষেও এরপ ঘটনা অসম্ভব নহে, সূত্রাং স্ব রক্ম আলোড়ন ও দ্বিধা বোধের অবসান করার জন্ম হ্যরতের পক্ষে শুধু এতটুকুই বলা যথেষ্ট ছিল যে, ঘটনা বাস্তব জাতীয় নহে, স্বপ্ন জাতীয়। এরপ বলা হয় নাই, বরং উহাকে বাস্তব ঘটনারূপে প্রমাণিত করারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(৪) ১৮০৭ হাদীছের মর্শ্মে দেখা যায় ঘটনার এক বিশেষ অংশ ব।ইতুল-মোকাদাস পরিদর্শন সম্পর্কে হ্যরত (দঃ) কাফেরদের পক্ষ হইতে পরীক্ষার সমুখীন হইয়াছিলেন; यफक्रन হ্যরত (দঃ) বিশেষভাবে বিব্রতও হইয়াছিলেন। অবশেষে আল্লার বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে হ্যরত (দঃ) উক্ত পরীক্ষায় স্বীয় দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন। ঘটনা স্বপ্ন হইলে পরীক্ষার প্রশ্নই উঠিত না এবং হযরতের বিব্রত হওয়ার কোন

কারণ ছিল না। ঘটনাকে স্বপ্ন বলার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুব অবসান হইয়া যাইত।

মে'রাজের প্রতিরূপ বা স্বরূপ প্রদর্শন ঃ

অর্থ—ছাহাবী আনাছ (রাঃ) কা'বা গৃহের নিকট হইতে হযরত রমুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের রাত্রি অমণের ব্যাপারে একটি বিবরণ ইহাও প্রদান করিয়াছেন যে, নব্যত প্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা—হযরত (দঃ) হরম শরীফের মদজিদে (অন্তান্ত্র আরও লোকদের সঙ্গে) নিজিত ছিলেন। এমতান্থায় (তিনি দেখিলেন,) তাঁহার নিকট তিন জন লোক আসিল। তাহাদের প্রথম ব্যক্তি সঙ্গিদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাদের মধ্যে তিনি কোন জন ?" আগন্তক তিন জনের মধ্যম ব্যক্তি উত্তর করিল, ইহাদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি যিনি উনিই তিনি। তখন তৃতীয় জন বলিল, সর্ব্বোত্তম ব্যক্তিকে উঠাইয়া লও।

এই রাত্রির ঘটনা এভটুকু হইল—ইহার পর উক্ত আগন্তুকগণকে হ্যরত আর দেখিতে পাইলেন না; অবশ্য আর এক রাত্রে তাহারা পুনরায় আদিল। ঐ সময়ও হ্যরতের চক্ষ্ম নিজিতই ছিল, কিন্তু তাঁহার অন্তর নিজিত ছিল না—উহার অন্তভ্তিশক্তি সম্পূর্ণ জাগ্রত ছিল। নবীগণের নিজাবস্থা এইরূপই যে, চক্ষ্ নিজামগ্র হয়, দেল বা অন্তর নিজামগ্র হয় না।

এই রাত্রে আগন্তকগণ আদিয়া কোন কথাবার্তা না বলিয়াই হয়তে (দ:)কে বহন করিয়া জম্জম্ কৃপের নিকটবর্তী লইয়া আদিল। (১৮০০ নং হাদীছে বর্ণিত অমুরূপ আকাশ ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণের দৃশ্য দেখার পর বলা হইয়াছে—) অভঃপর হ্যরত নিদ্রাভঙ্গ হইলেন; তিনি হরম শরীফের মসজিদেই ছিলেন। ব্যাথ্যা—নব্য়ত প্রাপ্তির পর হ্যরত (দঃ) এইী মারফত তথা প্রত্যক্ষ ভাবে জিব্রায়ীল ফেরেশতার উপস্থিতি ও আগমন দারা আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে খবরা-খবর প্রাপ্ত হইতেন। নব্যতের পূর্বের সেই ওহীরই প্রতিরূপ বা স্বরূপ আকারে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক হ্যরত (দঃ)কে সত্য স্বপ্ন দেখান হইত যাহা দিবা-লোকের স্থায় বাস্তবায়ীত হইয়া থাকিত। নব্যতের নিকটবর্তী ছয় মাস কাল এরপ স্বপ্নের খুব আধিক্য হইয়াছিল যাহার উল্লেখ প্রথম খণ্ডে ৩ নং হাদীছে রহিয়াছে।

তজেপ মে'রাজের স্থায় বিশেষ অলোকিক ও অতি অসাধারণ, বরং মানুষের ধ্যান, খেয়াল ও ধারণা বহিভূতি ঘটনা যাহা হযরতের পক্ষে বাস্তবায়িত হওয়ার ছিল ঐ ঘটনাটিরও অবিকল প্রতিরূপ হযরত (দঃ)কে নবুয়তের পুর্বে স্বপ্নের মাধ্যমে দেখাইয়া দেওয়া রইয়াছিল। উল্লেখিত হাদীছে সেই স্বপ্নাত মে'রাজেরই বর্ণনা হইয়াছে যাহা তিন্ন ঘটনা, পক্ষাস্তরে বাস্তব মে'রাজ তিন্ন ঘটনা।

অনেক ধোকাবাজ্ব লোক সর্ব্ব সাধারণকে এরপ ব্যাইতে চেন্টা করে যে, হযরত রম্বুল্লাহ ছাল্লান্থ আলাইহে অসাল্লামের মে'রাজ শরীফ স্বপ্লের ঘটনা ছিল মাত্র, বাস্তব ঘটনা ছিল না। সেই ধোকাবাজগণ উল্লেখিত হাদীছখানা দ্বারা নিজেদের দাবী প্রমাণ করিতে চায়। তাহাদের ব্ঝা উচিং যে, বাস্তব মে'রাজের কোন সম্পর্ক এই হাদীছের সঙ্গে মোটেই নাই। কারণ, এস্থলে বর্ণিত ঘটনা সম্পর্কে এই হাদীছের মধ্যে স্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে যে, "১)। ১০০ শিলু ঘটনা সম্পর্কে এই ঘটনা হযরতের নব্য়ত প্রান্তির ঘটনা, অথচ বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কে ত সমস্ত এতিহাদিক, মোফাচ্ছের, মোহাদ্দেহগণের দিস্তান্ত, বরং বিশ্ব মোছলেমের আকিদা ইহাই যে, উহা হনরতের নব্য়ত প্রান্তির প্রের ঘটনা। অত এব উভয় ঘটনা যে, ভিন্ন ভিন্ন উহাতে সন্দেহের কোন অবকাশই নাই।

আলোচ্য হাদীছ বর্ণনাকারী আনাছ (রাঃ) তিনিই বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কে ১৮০১ এবং ১৮০২ নং হাদীছে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীছদ্বয়ে এমন কোন একটি অক্ষরও নাই যাহার দ্বারা মে'রাজ স্বপ্নে হওয়ার পক্ষে কোন ইঙ্গিত-আকার পাওয়া যাইতে পারে। স্বতরাংইহাঅবধারিত যে, আলোচ্য হাদীছ বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কে নহে।

আলোচ্য হাদীছখানা যে, বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কীয় মোটেই নহে সে সম্বন্ধে ইমাম বোখারী (রঃ)ও সম্পূর্ণ একমত। তাহার স্পষ্ট প্রমাণ ইহাতেই পাওয়া যায় যে, "ইছ্রা" ও "মে'রাজ" নামে বোখারী (রঃ) বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কে চুইটি পরিচ্ছেদ রাখিয়াছেন, এই পরিচ্ছেদ্দ্রের মধ্যে আলোচ্য হাদীছ ঘানার কোন উল্লেখই করেন নাই।

ইমাম বোথারী (রঃ) স্বীয় মূল গ্রন্থের সমাপ্তির নিকটবর্তী যাইয়া অস্ত এক প্রসঙ্গে আলোচ্য হাদীছথানা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা শুধু ধোকা ভঞ্জনের উদ্দেশ্যে এই স্থানে উক্ত হাদীছ্থানার আলোচনায় এবং উহার সঠিক মর্ম্ম উদ্বাটনে বাধ্য হইয়াছি। মে'রাজের মূল ঘটনা বাস্তব হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঃ

(১) শাদ্দাদ ইবনে আউছ রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহুর রেওয়াতে এই বিষয়্টিও উল্লেখ আছে যে, মোশরেকগণ মূল ঘটনার প্রতি বাঙ্গ-বিজ্ঞপ করিলে পর হযরত রস্থল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমি যাহা বলিতেছি উহার সত্যতার একটি প্রমাণ এই যে, বাইত্ল-মোকাদ্দাসের পথে তোমাদের একটি সওদাগরী কাফেলার নিকটবর্তী অমুক স্থানে আমি পথ অতিক্রম করিয়াছি। তথায় তাহাদের একটি উট হারাইয়া গিয়াছিল, অমুক ব্যক্তি সেই উটটি তাহাদের নিকট আনিয়া দিয়াছে। তাহারা (যেই পথ বহিয়া আদিতেছে সেই অমুপাতে) অমুক অমুক মঞ্জেল হইয়া অমুক দিন তাহারা মকায় পৌছিবে। কাফেলার সম্মুখ ভাগে গোধ্ম বর্ণের একটি উট রহিয়াছে যাহার পৃষ্ঠে কাল রঙ্গের কম্বল বিছান রহিয়াছে এবং কাল রঙ্গেরই ত্ইটি বস্তাও উহার পৃষ্ঠে রহিয়াছে।

নির্দ্ধারিত দিনে সেই কাফেলা মকায় পৌছিল এবং হযরত রস্থলুল্লাহ ছালাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত দেখা গেল।

(২) ১ম খণ্ড ৬ নং হাদীছ যাহার মধ্যে রোম সমাট হেরাকলের প্রতি হযরত রশ্বলুলাহ ছাল্লাল্লা আলাইহে অসাল্লামের লিপি প্রেরণের এবং আবুসুফিয়ান ও হেরাকলের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের ঘটনা বর্ণিত রহিয়াছে; সেই হাদীছেরই এক রেওয়ায়েতে নিমে বর্ণিত বিষয়টিও উল্লেখ রহিয়াছে।

আবু স্থাকিয়ান বলেন, মিথাবাদী প্রাসিদ্ধ হওয়ার ভয়ে রোম সমাটের প্রশাবলীর উত্তরে রম্বুল্লার মর্যাদাহানীমূলক কোন উক্তি করার স্থাযোগ না পাইয়া আমি তাঁহার রাত্রি ভ্রমণের কাহিনীটি রোম স্মাটের সম্মুথে তুলিয়া ধরিলাম। আমি বলিলাম, বাদশাহ নামদার! আমি নব্যুতের দাবীদার ব্যক্তির এমন একটি ঘটনা জ্ঞাত করিব যাহাকে অবশ্যই আপনি মিথা বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন।

রোম সমাট জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ঘটনাটি কি ? আবু স্থকিয়ান বলেন, আমি বলিলাম, তিনি এই দাবী করিয়াছেন যে, আমাদের দেশ মকা হইতে বাহির হইয়া এক রাত্রে এই শহরস্থ বাইতুল-মোকাদ্দাসের-মসজিদে পৌছিয়া ছিলেন এবং সেই রাত্রেই প্রভাত হওয়ার পূর্বে মক্কা নগরীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

এই কথাবার্তার সময় বাইত্ল-মোকাদ্দাসের প্রধান পোপ বা লাট পান্তি রোম সম্রাটের সন্নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন; ডিনি বলিলেন, উক্ত রাত্রের ঘটনা সম্পর্কে আমিও জ্ঞাত আছি। রোম সম্রাট পোপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া জিল্পাসা করিলেন, আপনার নিকট সেই অবগতি বিরূপে? পোপ বলিলেন, বাইত্ল মোকাদ্দাস মসজিদের দরওয়াজাসমূহ বন্ধ করার দায়িত্ব আমার উপর; আমি নিজার পূর্বের অবশ্রুই দরওয়াজাসমূহ বন্ধ করিয়া থাকি। আলোচ্য ঘটনার রাত্রিতে আমি মসজিদের দর এয়াজাসমূহ বন্ধ করিতে লাগিলাম, সব দরওরাজাই বন্ধ হইল, কিন্তু এফটি দরওয়াজা কোন উপায়েই বন্ধ হইল না, এমনকি উপস্থিত লোক্ষন সহ মসজিদের সমস্ত খাদেমগণ সন্মিলিত ভাবে চেষ্টা তদবীর করিয়াও উহাকে হিলাইতেও পারিল না, উহা পাহাড়ের ছায় অটল মনে হইতেছিল। অতঃপর ছুতার মিস্ত্রী ডাকিয়া আনা হইল, তাহারা সব কিছু দেখিয়া বলিল, দরওয়াজার উপর দিকের চৌকাঠটি নীচে নামিয়া গিয়াছে, স্থতরাং রাত্তিবেলা দরওয়াজা <mark>বন্ধ করা সম্ভব হইবে না। ভোরে দেখা যাইবে, এরপ কেন হইল ?</mark>

পোপ বলিলেন, উক্ত দরওয়াজার উভয় কপাট খোলা রাখিয়াই আমি শয়ন কক্ষে চলিয়া আসিলাম। রাত্রি প্রভাত হওয়ার পর উক্ত দরওয়াজার নিকট উপস্থিত হইলাম (এবং দেখিলাম দরওয়াজাটি এখন স্বাভাবিক ভাবেই বন্ধ হইয়া যায়। এতন্তিন ইহাও) দেখিলাম যে, মসজিদের এক কোণে (লোহার কড়ার ষ্ঠায় মধ্য ভাগে ছিন্তবিশিষ্ট যে একটি পাথর ছিল এবং উহার দেই ছিন্ত বহুদিন হইতে বন্ধ আজ সেই) পাথরের ছিডটি খোলা রহিয়াছে এবং উহার সঙ্গে যান-বাহন বাঁধার ি, দর্শনও রহিয়াছে। আমি আমার সঙ্গী সাথীদেরকে বলিলাম, গত রাত্রিতে এই দরওয়াজাটি আথেরী নবীর আগমন উপলক্ষেই খোলা থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই নবী রাত্তে আসিয়াছিলেন এবং এই মসজিদে নামাষ পড়িয়া 

মে'ৱাজের সম্ভাব্যতাঃ মে'রাজ শরীফের সম্পর্কে তুইটি প্রশ্নই বিশেষ জটিল বোধ হইয়া থাকে। (১) সুদীর্ঘ ভ্রমণ যাহার জন্ম হাজার হাজার বংসর আবেশ্রক, কারণ এক হাদীছের বর্ণনা দৃষ্টে প্রভ্যেকটি আসমান অতিক্রম করিতে প্রায় এক হাজার বংসর আবশ্যক ↑ এই হিসাবে সাত আসমান অতিক্রম করিতে প্রায় সাত হাজার বংদর আবিশ্যক, তার উর্দ্ধে মহান আর্শ ইত্যাদি বহু কিছুর ভ্রমণ মে'রাজের ঘটনায় হইয়াছিল, এমনকি হ্যর্ড (দঃ) এই ঘটনায় ভিন লক্ষ বংস্রের পথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া বিবরণ পাওয়া যায়। (তফছীর রুত্ল মায়া'নী ১৫—১১)

এত বড় সুদীর্ঘ ভ্রমণ শুধু এক রাত্রে. বরং উহার এক অংশে কিরূপে হইতে পারে ?

পোপের এই মন্তব্য আদমানী কেতাব দপ্পকে তাঁহার অভিজ্ঞতানুদারেই হিল, কারণ প্ৰকালে ন্ৰীগণ এই বাইতুল মোকাফাদ মদজিদে নামাষ পড়িতে আদিয়া নিজ নিজ ধানবাহন উক্ত ভিত্রবিশিষ্ট পাধরের সলেই বাঁধিয়া থাকিতেন। উহা নবীগণের ব্যবহারের জন্তই ছিল এবং দীর্ঘ ছয়্ন শত বংদর হইতে উহা অব্যবহৃত থাকায় উহার ছিল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এত ত্তিম শেষ জমানার নবীর মে'রাজ সম্পর্কেও আছমানী কেতাব সমূহে উল্লেখ ছিল।

<sup>ি</sup> পথ চলার সাধারণ নিষ্মের পরিমাণে তথা দৈনিক ১৬।১৭ মাইল শিসাবে এই নির্দারণকে অমুধাবন করা যাইতে পারে। প্রতিটি আকাশ এবং ঘুই আকাশের ব্যবধানের এই হিসাব।

(২) মহাশৃত্যে বায়্হীন, অগ্নি ইত্যাদির যেসব স্তর বা মণ্ডল বিজ্ঞানের দারা আবিস্কৃত হইয়াছে এসব অভিক্রম করা শ্বাস-প্রশ্বাদের উপর নির্ভরশীল এবং রক্ত-মাংসে গঠিত জীব—মানুষের পক্ষে কিরুপে সম্ভব হইতে পারে ?

পাঠকবর্গ। এই ধরণের যত প্রশ্নই সম্মুখে আমুক, সবের খণ্ডন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে মে'রাজের ঘটনা বর্ণনায় একটি শব্দের মাধ্যমে প্রাদান করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—سبحى الذى اسرى অৰ্থাৎ অতি মহান (সর্বাক্তিমান, সর্বপ্রকার অক্ষমতা হইতে) পাক পবিত্র তিনি যিনি এই ভ্রমণ করাইয়া ছিলেন।

ত্তির বর্তমান রকেটের যুগে ঐ ধরণের প্রশ্ন ত একমাত্র হাস্তাম্পদই গণ্য হইতে পারে। কারণ মানুষ এইরপ ক্রত যান তৈরী করিতে সক্ষম হইয়াছে যাহা ঘণ্টায় ৫৮০০ মাইল তথা প্রায় এক বংসরের পথ অতিক্রম করিতে পারে।\*\*
তাল্লাহ তায়ালা ত বহু পূর্ব্বেই এর চেয়েও কত অধিক ক্রতগামী বস্তু তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকদের আবিস্কৃত হিসাব অনুসারেই পৃথিবীর বার্ষিক গতি প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৬৮৪৪৬ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবী উগ্রার বার্ষিক গতিতে প্রতি ঘণ্টায় এগার বংসরের অধিক কালের পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। আলাে এবং শব্দের গতি আরােও অধিক। মহান আল্লাহ তায়ালা যে, আরও কত কত অধিক ক্রত গতির বস্তু ও বাহন স্বৃত্তি ক্রিয়াছেন এবং করিতে পারেন তাহার অনুভূতি আমাদের ঈমানের উপরই নির্ভর করে, হিসাবের আওতায় না-ও আসিতে পারে।

"১৯ তালা তালা বিজ্ঞানের অসীম পরিধিকে মানুষ হিসাবের বেইনীতে আবদ্ধ করিতে পারিবে না।"

রমুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাল্ আলাইহে অসালামের এই ভ্রমণ উপলক্ষে যে যানবাহনকে প্রথমে ব্যবহার করা হইয়াছিল উহার নাম "বোরাক্", যাহা "বার্ক্" শব্দ হইতে গৃহীত; উহার অর্থ বিজ্বাত। বিজ্বাতের গতি যে কত ক্রত তাহা কাহাকেও ব্ঝাইতে হইবে না। আকাশে এবং ইলেক্টি,ক তারে প্রত্যেকেই উহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। উক্ত যানবাহনটির ক্রত গতি ব্ঝাইবার জ্মাই উহার এই নাম করণ হইয়াছে। উহার প্রে আরও বিশিষ্ট বাহন ব্যবহার করা হইয়াছিল বলিয়া হাদীছে বর্ণনা রহিয়াছে।

আল্লাহ ভায়ালার নগণ্য সৃষ্টি মামুষ আজ মহা শৃষ্টের জয় যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে।
স্বাঃ স্বৃত্তিকর্তা আল্লাহ ভায়ালার পক্ষে সেই মহাশৃষ্টকে জয় করা কোন প্রকারে জটিল
হইতে পারে—এরূপ ধারণা পাগলের পক্ষেও সম্ভব কি না ভাহা ভাবিবার বিষয়।

<sup>••</sup> আমেরিকা গভর্ণমেন্ট ২৮শে জ্লাই ১৯৬৪ ইং তারিখে চাঁদের ফটো লইবার জন্ম ৮০৬ পাউও ওজনের "Ranger—7" নামের ষেই যান্ত্রিক মহাশৃত্য যানটি চাঁদের দিকে প্রেরণ করিরাছিল উহার গঙি প্রতি ঘন্টার ৫৮০০ মাইল ছিল বলিয়া রয়টার ও এ, শি, পি, পরিবেশিত খবর ২০শে জুলাই-এর সমৃদয় খবরের কাগজেই প্রকাশিত হইরাছিল। সমুথে আরও অনেক কিছু হইবে।

किता- हाक ्वा वक विकोप कहा :

মে'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে হ্যরত রসুলুলাহ ছালালাভ আলাইহে অসাল্লামের ছিনা-চাক্বা বক্ষ বিদীর্ণ করা হইয়াছিল; সে সম্পর্কে বছ সংখ্যক হাদীছ বর্ণিত আছে। বোখারী শরীফ, মোসলেম শরীফ. ডিরমিঞ্চী শরীফ <u>এবং নেছায়ী শরীফ সহ অনেক হাদীছের কেতাবেই উহা বিভ্নান আছে। বোধারী</u> <mark>শ্রীফে এই সম্পর্কে একাধিক হাদীছ উল্লেখ আছে। ১৮০০ নং হাদীছের বিবরণটি</mark> অতি সুস্পষ্ট, বিস্তারিত এবং এই সম্পর্কে হেরফেরকারীদের সব রকমের ধোকা ভঞ্জনে বিশেষ সহায়ক। কারণ, এই হাদীছে মূল বিষয়টিকে "الله – শাক।" শব্দ দারা বাক্ত করা হইয়াছে, উহার অর্থ বিদীর্ণ করা যাহা একটি বাহ্যিক কার্যা। সঙ্গে সঙ্গে এই হাদীছের বিবৃত্তিতে ইহাও উল্লেখ আছে যে, স্বয়ং হ্যরত (দঃ) স্বীয় বস্কের দিকে ইশারা করতঃ বিদীর্ণ কার্য্য সমাধার সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই স্থান হইতে এই স্থান প্রয়ন্ত । याहात वााथााग्र পরস্পা ঘটনা বর্ণনাকারী বা সাক্ষীগণ বলিয়াছেন—ছিনার উপরিভাগ হুইতে নাভীর নিমুদেশ পর্যান্ত। হ্যরত (দঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, তৎপর আমার দিল বা হৃদপিওটি বাহির করা হইয়াছিল এবং উহাকে ধৌত করা হইয়াছিল। ১৮০১ নং হাদীছে এবং আরও অনেক হাদীছে ইহাও উল্লেখ আছে যে, অতঃপর আমার বক্ষকে জমজমের পানি দারা ধৌত করা হইয়াছে। তারপর হ্যরত (দঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, ঈমান ভরা একটি পাত্র আনা হইয়াছে যদারা আমার হৃদপিওকে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৮০১ নং হাদীছে আছে—ঈমান ও হেক্কমত ভরা একটি পাত্র আনিয়া আমার বক্ষের ভিতরে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই তথাটির ভাৎপর্য্য এই যে, স্বর্ণ পাত্রে করিয়া এমন কোন বস্তু আনা হইয়াছিল যাহা ঈমান ও হেকমত তথা পরিপক্ত জ্ঞান বৰ্দ্ধক ছিল, যেমন নানাপ্রকার টনিক বা ইঞ্জেকশন বোতল ও শিশিতে করিয়া আনিয়া মামুষের দেহে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, কোনটা দর্শনশক্তি বর্দ্ধক হইয়া থাকে, কোনটা শ্রবণশক্তি বর্দ্ধিক হইয়া থাকে, কোনটা প্রদয়শক্তি বর্দ্ধক হইয়া থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঈমান ও হেকমতের উন্নতির ধাপ আল্লার দরবারে অসংখ্য রহিয়াছে, অতএব হ্যরতের পক্ষে উহা বর্দ্ধনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা সমীচীন বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

হ্যরত আরও বলিয়াছেন যে, অতঃপর হৃদপিগুটি উহার নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। "যোরকানী" নামক কেতাবে আছে, হ্যরতের ছিনা মোবারক চাক্বা বিদীর্ণ করিয়া অতঃপর উহাকে সেলাই করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মোসলেম শরীফের হাদীছে ঘটনা বর্ণনাকারী ছাহাবী আনাছ (রাঃ) স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি হ্যরতের বক্ষ মোবারকে সেই সেলাই-এর নিদর্শন দেখিয়াছেন।

বর্ত্তমান সার্ভ্জিক্যাল সাইলের অসাধারণ উন্নতির যুগে আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে কোন ধরণের সংশয় বা দ্বিধাবোধ যে, মোটেই সঙ্গত হইবে না তাহা অতি সুস্পাষ্ট।

"ছিনা-চাক্ বা বক্ষ বিদীর্ণ" হ্যরতের উপর চার বার অমুষ্ঠিত হইয়াছিল।

(১) সর্ব্বেথম ছিনা-চাক্ করা হইয়াছিল বাল্যকালে চার-পাঁচ বংসর ব্য়সের সময়। তথন তিনি ছধ-মা হালিমা রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনহার গৃহে ছিলেন।
এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ "হয়রতের ছয় পান" আলোচনায় বর্ণিত হইয়াছে।
এই ঘটনার বর্ণনায় পাঁচ খানা হাদীছ বর্ণিত আছে (সীরতে মোস্তফা ১—৫৭)।
এই ঘটনার বিবরণে একটি তথ্য বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতাদ্বয় হয়রতের বক্ষ বিদীর্ণ করতঃ অদপিওকে বাহির করিয়া অপারেশন করতঃ উহার ভিতর হইতে জমাট রজের ছইটি টুক্রা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন যে, ইহা শয়তানের অংশ।

ছিনা-চাক্ অম্বীকারকারীগণ ঘটনার এই অংশটুকুকে সম্বল করিয়া হ্যরতের মর্য্যাদাহানীর দোহাই দেওয়ার অপচেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা তাহাদের বোকামী, কারণ মামুষ হিসাবে হ্যরতের ভিতরে সৃষ্টিগত ভাবে অক্সাম্ত মামুষের স্থায় সব কিছুই ছিল, যেমন তাঁহার ভিতরে মল-মুত্রের স্থায় বস্তুরও সঞ্চার হইত।

বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে, মান্নুষ শয়তানী কাজ তথা থেলা-ধূলা ও অপরাধ প্রবনতায় মাতিয়া উঠে উহার উৎস ও মূল হিসাবে পরীক্ষাক্ষেত্র ইংজগতে পরীক্ষাত্রী মান্নুষ জাতের মানবীয় দেহের অংশ হাদপিণ্ডের ভিতরে ঐ ধরণের একটা বস্তু থাকে। মানুষ হিসাবে হ্যরতের হাদপিণ্ডেও উহা থাকা নিতাস্ত স্বাভাবিক। অবশ্য তিনি নবী হিসাবে তাহার বৈশিষ্ট এই ছিল যে, অন্ধ্রেই ঐ মূল ও উৎসকে নিপাত করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিবরণ "হ্যরতের হ্র্য় পান" আলোচনায় টিকার মধ্যে রহিয়াছে।

(২) দিতীয় বার দশ বংসর বয়নে। (৩) তৃতীয় বার নব্য়ত প্রাপ্তির সময়।
(৪) চতুর্থ বার মে'রাজের অমন উপলক্ষে যাহার উল্লেখ আলোচ্য হাদীছে রহিয়াছে।

প্রথমবারের বক্ষ বিদারণের উদ্দেশ্য উহার বর্ণনার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিভীয়বারের উদ্দেশ্য সহজেই অমুমেয় যে, "الشباب شعبة من الجنوب الجنوب المناهباب شعبة من الجنوب المناهباب شعبة من الجنوب المناهبات المن

দেহকে উর্দ্ধ জগতে বিচরণযোগ্য করার জন্ম রকেট-আরোহীদেরকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কত রকমে প্রস্তুত করা হয়। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তায়ালার অসাধারণ বিশেষ স্বষ্টি—নূরের তাজাল্লীতে তূর পর্বত খান খান হইয়া গিয়াছিল এবং প্রগাম্বর মূছা (আঃ) চৈতন্মহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। নবীজী মোক্তফা (দঃ)কে এই ভ্রমণে মহান ছেদরাতৃল-মোন্তাহা ও মহান আরশের উপর উক্ত নূরের তাজাল্লী অপেক্ষা কত লক্ষ গুণ বেশী নূরের তাজাল্লী চৈতন্মপূর্ণ বজ্ঞায় রাখিয়া পরিদর্শন করিতে হইবে এবং সেই নূরের তাজাল্লী অপেক্ষা আরও কত উর্দ্দের উর্দ্ধের মহান মহান বস্তুনিচয় পরিদর্শন করিতে হইবে। সেই শক্তি সামর্থের প্রস্তুতিও ত ভ্রমণ আরম্ভে সম্পন্ন করিতে হইবে। এই সবই ছিল এই চতুর্থবার বন্ধ বিদারণের তাৎপর্য।\*

## হুযুৱত মোহাম্মদ (দঃ) সর্ব্বশেষ নবী, তাঁহার পরে কোন নবী হুয় নাই, কেয়ামভ পর্য্যন্ত হুইবেও না

১৮০৯। ত্রাদীছ ঃ— (৫০১ পৃঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রস্থান্ত্রাহ ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের একটি দৃষ্টান্ত ব্ঝিয়া রাখ—এক ব্যক্তি একের পর এক ইটের গাথুনি দ্বারা একটি স্থান্ত স্থানার অট্টালিকা বা ঘর তৈরী করিয়াছে, কিন্তু উহার এক কোনায় এক খানা ইট রাখার স্থান খালি রাখিয়াছে। দর্শকগণ ঘরখানা দেখিয়া খুবই প্রশংসা করে, কিন্তু এই বলিয়া অমুতাপও প্রকাশ করিতে থাকে যে, এই স্থানে একখানা ইট রাখিয়া ঘরখানার সম্পূর্ণতা সাধন করা হইল না কেন। হষরত (দঃ) বলেন—

## فَانَا اللَّهِنَّةُ وَإِنَّا خَاتِمُ النَّهِيِّينَ

"আমিই সেই অবশিষ্ট একথানা ইট এবং আমিই সর্ব্বশেষ নবী।"

ব্যাথ্যা — সংষ্টের দেরা মানব জাতির দ্বারা এক আল্লার প্রভূষের বিকাশ সাধন—

যাহা সারা জাহান স্ষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য উহা বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা স্বরূপ

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় প্রতিনিধি রম্মল বা নবীগণের যে বহর প্রেরণ করিয়াছিলেন

সেই নবী-বহরকে হযরত রম্মল্লাহ (দঃ) একটি স্মৃদ্য অট্টালিকার দৃষ্টাস্তের দ্বারা

ব্ঝাইয়াছেন। এই দৃষ্টাস্থটি নবীগণের পারস্পরিক সম্বন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককেও

অতি স্থান্দররূপে প্রাফুটিত করিয়া তুলিয়াছে। নবীগণ বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন পরিবেশের

বন্ধ সমালোচিত আকরম থা মরহুম এই দব উদ্ধের বিষয়াবলী হইতে অজ্ঞ পাকার
কি বিদারণের মোজেষা অস্বীকার করিতে ষাইয়া তাঁহার মোজেফা-চরিত গ্রন্থ বে দব প্রলাপ
করিয়াছেন তাহা বাধন করিতেও ঘুণার উল্লেক হয়। পাঠক উল্লেখিত ভ্রণাবলী সমূধে রাধিয়া
থা মরহুষের অসার প্রলাপগুলির বাধন ব্রিয়া নিবেন; আশা করি বেগ পাইতে হইবে না।

উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত নিয়া আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য—এক আল্লার প্রভুষ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সকলে এক্যতার শৃষ্খলে এইরপ অবিচ্ছেন্ত ও মজবৃত ভাবে আবদ্ধ ছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্নতা মোটেই ছিল না, বরং তাঁহারা সকলে মিলিয়া এক ছিলেন, যেরপ কোন একটি সুদৃশ্য সৌধ বা অট্রালিকা হাযার হাযার সংখ্যক বিচ্ছিন্ন ইট দ্বারা তৈরী হয়, কিন্তু এ ইটগুলি সকলে মিলিয়া একটি মাত্র উদ্দেশ্য সাধনে এত দৃঢ়ভর রূপে একত্রিত হয় যে, অবশেষে এত এত সংখ্যার বিভিন্ন ইটগুলি সৌধ বা অট্রালিকা তথা একটি বস্তুতে পরিণত হইয়া পড়ে!

অতএব যেই ধর্ম বা ধর্মীয় ব্যবস্থায় বিন্দুমাত্র শের্ক তথা এক আল্লার প্রভূত্বের বরখেলাফী থাকিবে উহা সমস্ত নবীগণের ভরীকার পরিপন্থি সাব্যস্ত হইবে, উহাকে কোন নবীর ভরীকা বা শরীয়ভন্নপে মনে করা বা দাবী করা অবাস্তব ও মিথ্যা হইবে।

ধারাবাহিকরপে নবীগণের আগমন অব্যাহত থাকিয়া সর্বশেষ নবী আগমনের পূর্ব্বে দীর্ঘ ছয় শত বংসরকাল নবী-আগমন বন্ধ থাকা এবং স্থুদীর্ঘ সময় সেই অবশিষ্ট সর্বশেষ নবীর আবির্ভাবের প্রতিক্ষাকে বুঝাইবার জ্ঞা দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে যে, অটালিকা নির্ম্মেতা ধারাবাহিক রূপে ইটের গাগুনী দ্বারা স্থুদ্খা অট্টালিকা তৈরী করিয়াছে, শুধু মাত্র একখানা ইটের স্থান খালি রহিয়াছে, দর্শকগণ সেই শৃষ্মশ্বান পূর্ণ হওয়ার কামনা ও প্রতিক্ষায় রহিয়াছে।

অবশিষ্ঠ সর্বশেষ নবী যে স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ মোন্ডফা (দঃ)ই ছিলেন—দৃষ্টান্তে তাহা ব্ঝাইবার জন্ম হযরত (দঃ) বলিতেছেন যে, ঐ অট্টালিকায় একটিমাত্র ইটের শৃক্তান পুরণকারী ইটখানা হইলাম আমি।

হযরত মোহাম্মদ ছাল্লালাহু আলাইহে অসাল্লামের পর নব্অতের সৌধ ও অট্টালিকার মধ্যে কাহারও প্রবেশের অবকাশই যে রহিল না, তথা নবীগণের সারিতে দাঁড়াইতে পারে এমন আর কেহই যে বাকি থাকিল না, এই বিষয়টি স্পান্ত ভাষায় প্রকাশ করিয়া স্বীয় উম্মংকে প্রভাবণার হাত হইতে রক্ষাকল্লে দৃষ্টাস্ত দান শেষে হযরত (দঃ) বলিলেন "نَامُ النّبين السّبين الشبين الش

বোধারী শরীফ ৫০১ পৃষ্ঠার একথানা হাদীছ পূর্বের অমুদিত হইয়াছে; উক্ত হাদীছ খানা বোথারী শরীফ ৭২৭ পৃষ্ঠায়ওবর্ণিত হইয়াছে—হয়রত রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন।

لِيْ خَمْسَةً ٱسْمَاءِ ٱنَا مُحَمَّدٌ وَٱحْمَدُ وَٱنَا الْمَاحِيُ الَّذِي يُمْحُو الله بِي

ٱلْكُفَرَ وَا نَا الْحَاشِرِ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَى وَا نَا الْعَاقِبِ

অর্থ—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, আমার বিশেষ পাঁচটি নাম আছে—আমার নাম মোহাম্মদ এবং আহমদ এবং মাহী'—নিশ্চিত্নকারী; আমার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা কুদ্রীর মূল উৎপাটন করিবেন এবং আমার নাম হাশের— এক একারী; সমস্ত লোককে হাশরের মাঠে আমার পেছনে এক প্রিভ করা হইবে এবং আমার নাম "আ'কেব"। (মোছলেম শরীক ২—২৬১ পৃষ্ঠায় আলোচ্য হাদীছে এই নামটিরও তাৎপর্য্য উল্লেখ আছে হে, ১ بيس بعد والعاقب الذي ليس بعد قياً سالة এমন নবী যেই নবীর পরে আর কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না।)

১৮১০। হাদীছ ?—(৪৯১ পৃঃ) আবু হয্ম(রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, দীর্ঘ পাঁচ বৎসর আবু হোরায়রা (রাঃ)ছাছাবীর শিষ্যতে আমি রহিয়াছে। তাঁহাকে আমি এই হাদীছ বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি, হযরত নবী দেঃ) বলিয়াছেন, বনী ইস্রায়ীলদিগকে নবীগণ পরিচালিত করিতেন—যথন এক নবীর মৃত্যু হইত তথনই তাঁহার স্থলে আর এক নবীর আবির্ভাব হইত, কিন্তু তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখিও, আমার পরে কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না, অবশ্য আমার স্থলে খলীকা বা কার্য্য পরিচালনকারী দাঁড়াইবে।

ছাহাবীগণ জিজ্ঞাস। করিলেন, ঐ সময়ের জন্ম আপনি আমাদিগকে কি পরামশ দৈন ? হয়রত (দঃ) বলিলেন, প্রথম যে ব্যক্তিকে তোমরা খলীফা নির্কাচিত করিবে তাহার প্রতি সমর্থন বজায় রাখিয়া চলিবে, অতঃপর তাহার পরে যাহাকে ির্কাচিত করিবে তাহার প্রতি—এই ভাবে পর পর নির্কাচিত খলীফাগণের হক আদায় করিয়া যাইবে। (তাহাদেরও সতর্ক থাকিতে হইবে;) স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাহাদের হইতে হিসাব লইবেন যে, তাহার। তোমাদের পরিচালন-কার্য্য কিরপে সমাধা করিয়াছিল।

১৮১১। হাদীছ ঃ—(৬০০ পৃঃ) হযরত রম্বুলাহ ছাল্লাল্লা আলাইতে অসাল্লাম তবুকের জেহাদে যাইবার কালে তাঁহার স্থলে আলী (রাঃ)কে মদিনার শাসনভার দিয়া রাখিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু আলী (রাঃ) (জেহাদে যাওয়ার প্রতি অধিক অনুরাগী ছিলেন, তাই তিনি মনঃক্ষুণ্ণ রূপে) বলিলেন, আমাকে আপনি (জেহাদে অক্ষম) শিশু ও নারীদের দলভুক্তরূপে ছাড়িয়া যাইতেছেন? তখন হযরত (দঃ) আলী (রাঃ)কে সান্ত্রনা দানে বলিলেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, মূছা(আঃ) যেরূপ হারুণ (আঃ)কে তাঁহার স্থানে বসাইয়া আলার আদেশে তুর পর্বতে গিয়াছিলেন তজ্ঞপ স্থান আমার স্থানে থাকিবে। অবশু (তুমি হারুণ (আঃ)-এর স্থায় নব্যত প্রাপ্ত ইবেনা, কারণ) ক্রিলেন থাকিবে। অবশু (তুমি হারুণ (আঃ)-এর স্থায় নব্যত প্রাপ্ত ইইবেনা, কারণ) ক্রিলেন হানিছি ঃ—(১০৩৫ পৃঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, রম্বুল্লাহ ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, নব্যতের কোন অংশই বাকি নাই, (যাহা কেহ লাভ করিতে পারে।) শুধু মোবাশ শেরাত বাকি বহিয়াছে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞানা করিলেন, মোবাশ শেরাত কি জিনিন গ তিনি বলিলেন, উহা হইল স্ক্রম।

ব্যাথ্যা—নবীর নিকট নব্য়ত সংশ্লিষ্ট অনেক বস্তুই থাকে, যেমন—ওহী, আসমানী কেতাব, মোজেযা ইত্যাদি এই শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বাধিক নিম্নের বস্তু হইল "সুস্বপ্ন"।

আলোচ্য হাদীছের মর্ম এই যে, নব্য়ত সংশ্লিপ্ট বস্তানিচয়ের মধ্যে একমাত্র এই দ্র সম্পর্কীয় বস্তাটিই বাকি রহিয়াছে যাহা মোমেনেরই লাভ হইয়া থাকে, এতন্তির নব্য়তের আর কোন অংশও বাকি নাই যাহাকে কেহ লাভ করিতে পারে। স্তরাং অফ্য কাহারও নব্য়ত লাভের কোন অবকাশই নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ —হযরত মোহাম্মাত্রর রস্থলুলাহ (দঃ) দর্বশেষ পয়গাম্বর ছিলেন, তাঁহার পর কেয়ামত পর্যান্ত আর কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না। এই সম্পর্কে উল্লেখিত হাদীছ কয়টি শুধু বোখারী শরীফ হইতে উদ্ধৃত করা হইল। এতন্তির মোসলেম শরীফ ও ছেহাই-ছেতার অবশিষ্ট কেতাব এবং হাদীছ তফছীরের অক্যান্ত কেতাবে এত অধিক সংখ্যক হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে যাহা দৃষ্টে বলিতে বাধ্য হইতে হয় এবং ইসলাম ও শরীয়ত বিশেষজ্ঞ সকলেই এক মত হইয়া স্পষ্ট ফংওয়া দিয়াছেন বে, হয়রত মোহাম্মদ (দঃ) সর্ব্বশেষ পয়গাম্বর, তাঁহার পর আর কোন নবীর আবির্ভাব হয় নাই এবং কেয়ামত পর্যান্ত হইবে না— এই আকিদা বা দৃঢ় বিশ্বাস যদি কাহারও না থাকে এবং সে অক্স কাউকে নবীরূপে স্বীকার করে তবে সে নিঃসন্দেহে কাফের গণ্য হইবে; তাহাকে অমোসলেম বিধ্নী গণ্য করা সকল মোসলমানের পক্ষে করজ।

স্বয়ং হযরত (দঃ)ও এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দান করিয়াছেন, যাহার কারণও তিনি এক হাদীছে উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছটি বোখারী শরীফ ১০৫৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। হাদীছটি স্থদীর্ঘ, উহাতে এই অংশটুক্ও রহিয়াছে যে—

أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ مَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاءَةُ حَتَّى يَبْعَثَ دَ جَالُونَ كَذَّا بُونَ قَرْيَبٌ مِنْ ثَلْثَيْنَ كُلُهُمْ يَزُهُمْ النَّهُ رَسُولُ اللَّهُ دَ جَالُونَ كَذَّا بُونَ قَرْيَبٌ مِنْ ثَلْثَيْنَ كُلُهُمْ يَزُهُمْ انَّهُ رُسُولُ اللَّهُ (حَقِالُمُ هِ وَقَالُمُ عَلَيْهُمْ يَرُهُمُ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ يَرُهُمُ النَّهُ رَسُولُ اللَّهُ اللهُ (حَقِالُمُ هِ عَلَيْهُمْ يَرُهُمُ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَرُومُ النَّهُ وَسُولُ اللَّهُ

ভাব হইবে যাহারা পয়গাম্বর হইবার দাবী করিবে ভাহাদের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হইবে।" এইসব প্রভারকদের হইতে সভর্ক করার উদ্দেশ্যেই নবী (দঃ) এইরূপ ঘোষণা শুনাইয়া থাকিতেন, "আমি সর্বশেষ প্রগাম্বর, আমার পর কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না।"

## त्रश्यूल-लिल-जालाग्नीत

হয়ৱত মোহাম্মদ মোস্ডফা (দঃ)

وَمَا ارْسَلْنَاكَ اللَّا رَحْهُ لَلْعَلْمِينَ

<mark>"আমি আপনাকে বিশ্ব-কল্যাণ, বিশ্ব-মঙ্গল সারা বিশ্বের জক্ত করুণারূপে পাঠাইয়াছি।"</mark>

সারা জাহান আল্লার স্ট, নবীজীও আল্লার স্ট; সেই স্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালাই বলিতেছেন—নবীজী মোস্কফা (দঃ)কে তিনি সারা জাহানের জ্ঞা মঙ্গল ও করণারূপে পাঠাইয়াছেন। এই তথ্যের স্টিগত রহস্ত নিশ্চয় কিছু রহিয়াছে এবং সেই রহস্তই বড় কারণ নবীজীকে রহমতুল-লিল-আলামীন আখ্যা দেওয়ার। এতভিন্ন নবীজী মোস্কফা ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের দেওয়া শাসন-ব্যবস্থা, সমাজ-ব্যবস্থা ও পারিবারিক জীবন-ব্যবস্থায় যে সব শিক্ষা, নীতি ও আদর্শের প্রতিফলন হইয়াছে সেই সব শিক্ষা, নীতি এবং আদর্শ বিশ্ব-কল্যাণ ও বিশ্ব-মঙ্গলের জ্ঞা মহাদান। উহার অমুসরণ ও অমুকরণে অমোসলেমরাও জাগতিক কল্যাণ লাভে ধ্যা হইতে পারে।

নবীজীর হাজার হাজার হাদীছের মধ্যে ঐ সব শিক্ষা, নীতি ও আদর্শের বর্ণনা রহিয়াছে। নমুনা স্ক্রপ আমরা ঐ সবের সামাস্ত আলোচনা করিতেছি। কল্যাণ ও মঙ্গলময় শাসন-ব্যবস্থা দানে বহুমতুল-লিল-আলামীন ঃ

১। নিরাপতার মোলিক অধিকার নিশ্চিত করার মহান আদর্শ।

মঙ্গল ও কল্যাণময় শাসন-ব্যবস্থার সর্ব্ব-প্রথম বৈশিষ্ট ইইল, মান্ত্রের তিবিদ নিরাপতার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ। সেই বিষয়ে নবীজীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ছিল অতুসনীয়। তংকালীন মোসলমানদের সর্ব্বময় সমাবেশ—বিদায় হজ্জে লক্ষাধিক মোসলমানের উপস্থিতিতে নীতি নির্দ্ধারণী ভাষণে নবীজী (দঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন—"মান্ত্রের জান, মাল ও আবরু-ইজ্জত, এমনকি তাহার চামড়াটুক্ও সুরক্ষিত থাকিবে; পরস্পর কাহারও ঘারা উহার নিরাপত্তার ক্ষ্মি হইতে পারিবে না"—রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকিবে প্রতিটি মান্ত্রের এই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান। দ্বিতীয় খণ্ড জন্তব্য।

২। সাম্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ: পূর্ব্বোল্লেখিত মৌলিক অধিকারে ও নাগরিকত্বের স্বযোগ-স্থবিধা ভোগে এবং ইনসাফ ও স্থায় বিচার লাভে সকলে সমান অধিকারী।

বিদায় হজ্জের সমাবেশেই নবীজী (দ:) ঘোষণা করিয়াছিলেন—সকল মামুষের আদি পিতা এক আদম; অতএব মানবাধিকার ও স্থায় বিচারে সকলে সমান পরিগণিত হইবে। আরবী এবং অ-আরবী, সাদা এবং কালার মধ্যে কোন পার্থক্য হইবে না। আভিজ্ঞাত্যের গর্কে নবীজীর নিজ বংশ কোরেশ গোত্র সর্কাগ্রে ছিল। তাই
মকা বিজ্ঞান্তর ভাষণেও নবীজী অভিজ্ঞাত-অনভিজ্ঞাত, উচ্চ-নীচ ইত্যাদির ব্যবধানে যে,
বিচারে পার্থক্য প্রচলিত ছিল তাহার উচ্ছেদ ঘোষণা করিয়া বিচারে সকলকে সমান
সাব্যস্ত করিয়া ছিলেন (তৃতীয় খণ্ড মক্কা বিজয় দ্রাষ্ট্রব্য)।

। সংখালুঘুর প্রতি অসীম উদারতা এবং তাহাদের স্বার্থ রক্ষা ও নাগরিকত্বের পূর্ণ স্থযোগ-স্থবিধা দানের নিশ্চয়তা বিধান।

নবী (দঃ) ঘোষণা দিয়াছেন—যে ব্যক্তি কোন অমোসলেম অমুগত নাগরিককে অত্যাচার করিবে বা তাহার প্রাপ্য কম দিবে কিম্বা তাহার উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিবে অথবা তাহার মনস্তষ্টি ছাড়া তাহার কোন বস্ত হস্তগত করিবে—এরপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি কেয়ামত দিবসে আল্লার দরবারে ফরিয়াদী হইব (মেশকাত শঃ ৩৫৪)।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, অমোসলেম অমুগত নাগরিককে যে মোসলমান হত্যা করিবে সে বেংেশতের গন্ধও পাইবে না ( বোখারী শরীফ ১০২১ )।

৪। নিরাশ্রয়, অসহায়, এতিম-বিধবা—নি:য়দের প্রতিপালনে রাষ্ট্রের উপর ব্যাপক দায়িত অর্পন। কথায় বা কলমে অর্পনই নয় শুধু, য়য়ং নবীজী ঐ দায়িত বহন করিয়াছেন এবং সকল রাষ্ট্রনায়কের উপর তাহা বর্তাইয়া গিয়াছেন।

যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করিয়া এবং উহার ব্যবস্থাও না রাখিয়া মরিয়া যাইত প্রথম দিকে নবীজী ভাহার জানাযার নামায নিজে পড়িতেন না। অতঃপর বাইতুল-মাল প্রতিষ্ঠার উদ্ভেশ্বনী ভাষণে নবীজী মোজফা (দঃ) এক যুগান্তকারী ঘোষণা প্রদান করিলেন, وفيا و فيا و

৫। জনগণের শিক্ষা-দিক্ষা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের দায়িত রাষ্ট্রের উপর ক্যন্ত।
নবী (দ:) বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রনায়ক যে জনগণের শাসক হইয়াছে সে জনগণকে
পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছে; জনগণের সম্পর্কে সে দায়ী থাকিবে। (বোখারী)

৬। ক্ষতাদীন হইয়া জনগণের প্রয়োজনের আড়ালে থাকিতে পারিবে না।

নবীলী (দ:) বলিয়াছেন, মোসলমান জনসাধারণের শাসনক্ষতায় সমাসীন হইয়া যে ব্যক্তি তাহাদের অভাব-অভিযোগ হইতে আড়ালে থাকিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার অভাব-অভিযোগ হইতে আড়ালে থাকিবেন (মেশকাড শরীক ৩২৪)।

বোধারী শরীফে আছে, নবী ছাল্লাল্লান্ত আলাইতে অসালামের দারোয়ান ছিল না।

१। भागन পরিচালকদের স্থায়-নিষ্ঠাবান হইচে হইবে।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দশজন লোকের উপর ক্ষমতাধিকারী ছিল তাহাকেও কেয়ামত দিবসে গলবদ্ধ শৃঙ্খলে বঁাধা অবস্থায় হাসর মাঠে উপস্থিত হইতে হইবে। অতঃপর হয় তাহার স্থায়পরায়নতা তাহাকে মুক্ত করিবে, না হয় তাহার অত্যাচার-অবিচার তাহাকে ধ্বংসের নরকে পতিত করিবে (মেশকাত ৩২১)।

নবীজী বলিয়াছেন, কেয়ামত দিবসে আল্লার অধিক নৈকট্য লাভকারী এবং অধিক ভালবাসার পাত্র হইবে ফায়পরায়ন শাসক। আর সর্বাধিক গজবের পাত্র এবং আজাবে লিপ্ত হইবে অত্যাচারী শাসক। (ঐ ৩২২)

৮। শাসকদের কর্ত্তবা জনগণের আস্থাভান্ধন ও প্রিয় হওয়া।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, উত্তম শাসক তাহারা যাহাদিগকে জ্বনগণ ভালবাসে এবং তাহাদের জন্ম দোয়া করে, তাহারাও জ্বনগণকে ভালবাসে এবং তাহাদের জন্ম দোয়া করে। আর নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত শাসক তাহারা যাহাদের প্রতি জ্বনগণ বিদ্বেষ পোষণ করে এবং অভিসাপ করে, তাহারাও জ্বনগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং অভিসাপ করে (মেশকাত শরীফ ৩১৯)।

৯। ক্ষমতায় থাকিয়া জনগণের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্ম চেষ্টা করিতে হইবে। নবী (দঃ) বলিয়াছেন, ক্ষমতাসীন হইয়া যে ব্যক্তি জনগণকে তাহাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের সহিত প্রতিপালন না করিবে সে বেহেশতের গন্ধও পাইবে না ( বোখারী শঃ)

১০। ক্ষমতালাভ করিয়া জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শাসক হইয়া জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকরপে মরিবে আল্লাহ তাহার জন্ম বেহেশত হারাম করিয়া দিবেন। (মেশকাত শরীফ ৩২১)

১১। ক্ষমতা লাভ করিলে সতর্ক থাকিবে যেন জনগণের জীবনমান সন্থীর্ণ না হয়।
নবী (দঃ) এই দোয়া করিতেন, হে আল্লাহ। যে ব্যক্তি আমার উপতের উপর
ক্ষমতা লাভ করিয়া তাহাদের জীবনকে সন্থীর্ণ করিয়া তোলে তুমি ঐ ব্যক্তির জীবনকে
সন্ধীর্ণ করিয়া দাও। আর যে ব্যক্তি ক্ষমতা লাভ করিয়া তাহাদের জীবন-যাপনকে
সহজ করিয়া তোলে তুমি তাহার সব কিছুকে সহজ করিয়া দাও। (মেশকাত শঃ ৩২১)

কত শাসক নির্বাসিত বা কারাগারের জীবন যাপনে বাধ্য হয়। কত শাসক সবংশে ধ্বংস হটয়া যায়; জীবন সন্ধীর্ণ হওয়ার পরিণাম ইহজগতে এই, পরকালে আরও যে কত সন্ধীর্ণ হইবে।

১২। কোন শাসক বা আমলা সরকারী ধন অস্থায়ভাবে ব্যয় করিবে না।
নবী (দঃ) বলিয়াছেন, কোন কোন লোক আল্লার তথা জনগণের সরকারী মালের
অস্থায় ব্যবহার করে কেয়ামত দিবসে তাহাদের জন্ম নরক নির্দ্ধারিত (বোখারী শঃ)।
১৩। উর্জ্জন কর্তৃপক্ষেরও সরকারী ধন নির্দ্ধারিত পরিমাণের বেশী ব্যয় করা হারাম। ঐ

১৪। শাসক-প্রশাসকদের অবশ্যই সরল-সহজ, ভোগ-বিলাস্বিথীন, অনাড়্ম্বর জীবন-যাপন করিতে হইবে।

নগী (দ:) ছাহাগী মোয়াজ (রা:)কে ইয়ামন দেশের গভর্ণর পদে নিযুক্ত করিয়া বিদায়কালীন উপদেশ দানে বলিয়াছিলেন—বিলাসিতার জীবন-যাপনকে স্যত্নে পরিহার করিয়া চলিবে। আল্লাহ-ভক্ত লোক বিলাসপ্রিয় হয় না। মেশকাত শ: ৪৪৯

নবী (দঃ) মোআজ (রাঃ)কে ইয়ামনের গভর্ণর মনোনীত করিলেন। তিনি যাত্রা করিয়া যাওয়ার পর নবী (দঃ) সংবাদ পাঠাইয়া জাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইলেন এবং বলিলেন, আমার অন্থমতির বাহিরে কোন কিছু ব্যয় করিবে না। এরূপ ব্যয় থেয়ানত ও আত্মদাধ গণ্য হইবে এবং কেয়ামত দিবসে ঐ থেয়ানতের বোঝা ঘাড়ে করিয়া হাশরের মাঠে উপস্থিত হইতে হইবে। এই সতর্কবাণীর জন্মই প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়া-ছিলাম; এখন নিজ কার্যাস্থলে যাত্রা কর। (মেশকাত শরীফ ৩২৬)

১৫। রাষ্ট্রপ্রধান হইয়াও ব্যক্তিগত জীবনমানের উপরই চলিবে, নিজ অবস্থার উর্ব্বে ভোগ-বিলাসে রাষ্ট্রের ধন ৰায় করিবে না।

নবীজীর গোটা জীবনই উক্ত আদর্শের মহাগ্রন্থ ছিল। তাঁহার বাসস্থান খেজুর গাছের খুঁটি ও আড়ায় তৈরী ছিল, এত সঙ্কীর্ণ ছিল যে, তিনি তাহাজ্বদ নামাযে দাঁড়াইলে বিবি আয়েশা (রাঃ) শায়িত অবস্থায় সম্মুথে থাকিতেন, তাঁহার পা গুটাইলে নবীজী সেজদা করিতে পারিতেন। এতটুকু মাত্র উচু ছিল যে, ১২০১৪ বংসরের বালকের হাত উহার ছাদ পর্যাস্ত পৌছিত। দর্ভয়াজায় লোমের চট লটকানো ছিল। তাঁহার গৃহের উন্থতে মাসেককাল পর্যান্ত আগুন জলিত না; পরিবারবর্গ খেজুর ও পানির উপর জীবন যাপন করিতেন। যখন রুটি জুটিত বেশীর ভাগ জবেরই হইত, গমের রুটি এবং গোশ্ত কমই হইত; পাত্রলা চাপাতি রুটিত কখনও গৃহে তৈরী হইত না। কাপড়ে নিজ হাতে তালি লাগাইতেন, ছেড়া জুতা নিজ হাতেই সেলাই কবিতেন।

এইরপে সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের হাজার হাজার নজীর নবীজীর জীবনে রহিয়াছে। অথচ নবীজী (দ:) রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন, তাঁহার হস্তে কত কত বিজয় লাভ হইয়াছে। লক্ষ-কোটি টাকা সরকারী আয় তাঁহারই হাতে বল্টিত ও ব্যয়িত হইয়াছে: সব তিনি জনগণের মধ্যে ব্যয় করিয়াছেন। ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫নং আদর্শবেলীর বদোলতেই ৪ নম্বরে বর্ণিত যুগাস্তকারী ঘোষণা ও বিধানটি বাস্তবায়িত করা শুধু সম্ভবই নয়, বরং সহজ হইয়া ছিল। বর্ত্তথান যুগে রাষ্ট্রপ্রধান এবং তাঁহারই অমুপাতে আমলাগণের মাথাভারী ব্যয় বহুল প্রতিপালনে সরকারী ধন-ভাণ্ডার খালি হইয়া যায়, তাই ৪ নং বিধানের অবকাশ স্বপ্রে দেখাও ভাগ্যে জুটে না।

১৬। রাষ্ট্রপ্রধান হইয়াও রাষ্ট্রীয় কার্য্যে সকলের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া. সকলের সুখে-ছুংখে সমভাবে শরীক থাকিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে। নবীজী মোন্তফা (দঃ) খন্দকের জেহাদে মাসেক কাল পর্যান্ত পরিখা খননে শরীক রহিয়াছেন। জরুরী অবস্থার ভয়াবহতায় অনাহারী থাকিতে হইয়াছে, ফলে কোমর শক্ত রাখার জন্ম পেটে পাথর বাঁধিতে হইয়াছে; ছাহাবীগণ এফ একটি পাথর বাঁধিয়াছেন, আর নবীজী (দঃ)কে ছইটি পাথর বাঁধিতে হইয়াছে। জাবের (রাঃ) ছাহাবীর বাড়ীতে গোপনে দাওয়াত লাভ করিয়াছেন, কিন্তু একা না খাইয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া দাওয়াত খাইতে গিয়াছেন (বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে খন্দকের জেহাদ দুইব্য) রহমত্ল-লিল-আলামীনের কিঞিং মাত্র তাৎপর্য্য ইহা।

১৭। দেশ রক্ষায় বিপদ সঙ্কুল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মদান অগ্রভাগে থাকিতে হইবে।

একদা রাত্রিবেলা মদিনা শহরের নিকটবর্তী একটি ভীতিজনক শব্দ শ্রুত হইল।
শহরের লোকজন ঘটনার অনুসন্ধানে যাইবে, কিন্তু শত্রুর আক্রমণ-শব্দ কি-না সেই
ভয়ে তাহারা লোকজন জমা করিয়া যাত্রা করিল। এদিকে নবীজী (দঃ) ঐ শব্দ
শুনার সঙ্গে সঙ্গে একাই তরবারি কাঁধে ঝুলাইয়া অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক সমগ্র
শহরতলি এলাকা পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। সকলকে সান্তনা দিলেন যে,
তোমাদের যাইতে হইবে না, আমি সর্বত্র দেখিয়া আসিয়াছি ভয়ের কোন কারণ নাই।

ওহোদ এবং হোনায়ন রণাঙ্গণে নবীঙ্কীর ভূমিকা উন্নয়নকামী জাতির রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্ম সোনালী আদর্শরূপে চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবে। (তৃতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য)

১৮। রাষ্ট্রপ্রধান সর্বক্ষেত্রে প্রশাসক ও আমলাগণকে সততা, শাস্তি ও স্থায়ের জক্স তাকিদ করিবে। এমনকি যুদ্ধ-জেহাদের সামরিক অভিযান ক্ষেত্রেও।

নবী (দঃ) জেহাদ অভিযানে দৈশ্য বাহিনীর বিদায় মৃহুর্ত্তে এই উপদেশ দিতেন—
"আল্লার সাহায্য কামনা করিয়া আল্লার দ্বীনের জন্ম জেহাদ করিও। আল্লাহজোহীদের
বিক্লজে জেহাদ করিও। কোন কিছু আত্মসাধ করিও না, বিশ্বাস্থাতকতা করিও না,
নাক-কান কাটিয়া শত্রুকে যাতনা দিও না, শিশুকে হত্যা করিও না। মেশকাত শরীক

১৯। যুদ্ধের জরুরী অবস্থায়ও শাস্তির জন্ম এবং সত্যকে বৃঝিবার স্থযোগদানে শক্রর প্রতিও উদার থাকার আদর্শ ত্যাগ করিতে নাই। শক্রর নিধন অপেক্ষা তাহার সংশোধনকে অগ্রগণ্য করিবে।

খয়বর যুদ্ধে প্রায় মাসেক কাল ভীষণ যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়ার পর চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্ম যখন আলী রাজিয়ালান্ত ভায়ালা আনন্তর হল্তে নবীজী (দঃ) পতাকা অর্পণ করিতেছিলেন সেই মুহুর্ত্তে আলী (রাঃ) দায়িছ পালনের প্রতিশ্রুতি দানে শত্রুর উপর ক্রতে ঝাপাইয়া পড়ার সঙ্কল্ল প্রকাশ করিলে রহমতুল-লিল-আলামীন নবীজী মোস্তফা (দঃ) আলী (রাঃ)কে তাঁহার মনোভাবে বাধা দিয়া বলিলেন, ধীরস্থিররূপে অগ্রসর হইবে, শত্রুর অবস্থানের নিকট পৌছিয়া ভাহাদের নিকট ইসলাম পেশ

করিবে। তাহা গ্রহণ না করিলে ইদলামী রাষ্ট্রের আমুগত্য গ্রহণের প্রস্তাব করিবে।
তাহাতেও কর্ণপাত না করিলে আল্লার সাহাযা প্রার্থনা করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবে।
তথনও স্মরণ রাখিবে—ভোমার অছিলায় আল্লাহ তায়ালা একটি মাত্র ব্যক্তিকে সং পথ
দান করিলে উচা তোমার জন্ম সর্পোচ্চ সম্পদ অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের কারণ হইবে
(বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ড ১৩৪৭ নং হাদীছে)।

২০। শান্তির খাতিরে শত্রুর সহিতপ্ত আপোস-মীমাংসায় চরম ধৈর্ঘ্য ও পরম উদারতা অবলম্বন করিবে।

এই বিষয়ে নবীজী (দঃ) যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, উহার নজীর ইতিহাসে বিরল। হোদায়বিয়া-সন্ধি উপলক্ষে বিরাট শক্তি-সামর্থের অধিকারী হইয়াও নবীজী (দঃ) শত্রুপক্ষের অক্সায় জেদের সম্মুখে উদারতা ও ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন—যাহা শুধু শন্তির জক্ত ও আপোসের জন্ম ছিল।

হিজরতেরও ছয় বৎসর পর যখন খলকের য়ুদ্ধে ইসলাম ও মোসলমানদের শত্রু শিবীর ধ্বিদিয়া পড়ার পথে ছিল এবং ইসলাম শক্তিশালী হইয়া উঠিয়া ছিল। নবীজীর সঙ্গে প্রায় পনর শতের আত্মোৎসর্গকারী দল ছিল যাহাদের মাত্র তিন শতই বদর-রণাঙ্গণে মক্কাবাসীদেরে চরম পরাজিত ও পর্যুদন্ত করিয়া ছিল। নবীজীর সঙ্গে এত বড় শক্তি; তিনি ঐ পনর শত লোক লইয়া আল্লার ঘর জেয়ারত উদ্দেশ্যে তিন শত মাইল দীর্ঘ পথ অভিক্রেম করতঃ মক্কার সন্ধিকটে মাত্র নয় মাইল ব্যবধানে আসিয়া পৌছিয়াছেন। মক্কাবাসীরা এমতাবস্থায় আল্লার ঘর জেয়ারতে তাঁহাকে বাধা দিল— অগ্রদর হইতে দিবে না। এই চরম উত্তেজনার মৃতুর্ত্তে শান্তির নবী রহমত্ল-লিল-আলামীন দৃঢ় কঠে শপথের সহিত ঘোষণা করিলেন—সম্মানিত আল্লার স্মৃতি সমূহের সম্মান ক্লুন না হয় এরূপ যে কোন শর্ত্ত তাহারা আরোপ করিবে আমি মানিয়া লইব।

যেমন ঘোষণা তেমন কার্যা— সন্ধিপত্র কিথিতে বিছমিল্লাহ কেথায়, "রস্তুল্লাই" লেখায় আপত্তি; সব আপত্তিই মানিলেন। তিন শত মাইলের পরিশ্রম নিক্ষল করিয়া আল্লার ঘর জ্বোরত ছাড়াই প্রত্যাবর্তনের শর্ত সহ আরপ্ত অনেক অবাঞ্ছিত শর্ত মানিয়া লইলেন তব্প মক্কাব সীদের সহিত দশ বংসর মেয়াদের "যুদ্ধ নয়" শান্তিচ্জিল সম্পাদন করিয়া মনিনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন (বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে)।

২১। আন্তর্জ:তিক সৌহার্দ গড়িয়া তোলা ও বজায় রাখার আদর্শে সচেষ্ট থাকিবে।
বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দ এবং কুটনৈতিক মিশনসমূহের সদস্তগণকে নবীজী (দঃ)
সম্মান ও প্রীতির উপহার দিয়া থাকিতেন। এমনকি মৃত্যুশ্যায় নবীজী মোসলেম
জ্বাতিকে যে সব উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে ইহাও ছিল যে—"আমি যেরূপ
বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দকে উপহাব দিয়া থাকিতাম তোমরাও সেইরূপ উপহার দিও"।

২২। ক্ষমতার সর্বোচ্চে থাকিয়াও নিজ ব্যাপারে ক্ষমার আদর্শ পালন করিবে।

এই বিষয়রে নবীজীর অসংখ্য ঘটনা বিভাষান রহিয়াছে। একবার এক জেহাদের ছফরে বিশ্রাম নেওয়া অবস্থায় নবীজী (দঃ) সঙ্গীগণ হইতে ভিন্ন এক। একটি বৃদ্দের ছায়ায় ঘুমাইয়া পড়িলেন; তাঁহার ভরবারি লটকাইয়া রাখিয়া ছিলেন। এক বেতৃইন কাফের এই সুযোগে নবীজীর ভরবারীটি হস্তগত করিয়া নবীজীর উপরই উহা তৃলিয়া ধরিল। এমতাবস্থায় নবীজীর নিজা ভঙ্গ হইল, চোখ খুলিয়া তাঁহার উপর ভরবারী ধরা দেখিতে পাইলেন। বেতৃইন ছঙ্গার মারিয়া নবীজীকে প্রশ্ন করে, আপনাকে আমার হইতে কে রক্ষা করিতে পারে । নবীজী গল্পীর সরে বলিলেন, আলাহ। এই শক্ষের সঙ্গ সঙ্গে বেতৃইনের হস্তে কম্পন সৃষ্টি হইয়া ভরবারী হাত হইতে পড়িয়া গেল। নবীজী (দঃ) ভরবারী হাতে লইয়া ছাহাবীগণকে ডাকিলেন এবং বেতৃইনকে দেখাইয়া ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। এভ বড় ঘটনা, কিন্তু নবী (দঃ) বেতৃইনকে ক্ষমা করিয়া দিলেন (বিস্তারিভ বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ১৪৮৭ নং হাদীছ)।

২৩। ক্ষমতার প্রতাপে অ্যায়-অত্যাচার কখন ও করিবে না।

ইয়ামন দেশের গভর্ণরক্সপে নবী (দঃ) মোয়াজ (রাঃ)কে নিয়োগ করিয়া বিদায়-কালের উপদেশ দানে বলিলেন, কাহারও প্রতি অস্থায়-মত্যাচার, জুলুম করিয়া তাহার বদদোয়ার পাত্র হইও না। মজলুমের বদদোয়া সরাসরি আল্লাহ তায়ালার দরবারে পৌছিয়া থাকে। (বোখারী শরীফ)

২৪। যুদ্ধের আক্রমণ ক্ষেত্রেও মানুষকে বাঁচাইবার যথাসাধ্য সুযোগ দিবে।

মক্কা বিজয় সময়ে শহর হইতে ১২।১৪ মাইল দ্রে রাজি যাপন করিয়া শহরে প্রবৈশের জন্ম যাত্রাকালে নবীঞ্চী (দঃ) ভাঁহার দশ সহস্র সেনা বাহিনীকে নির্দেশ দিয়া ছিলেন—আক্রান্ত না হইয়া আক্রমণ করিও না এবং নিরাপত্তার দার অনেক স্থ্রে খুলিয়া দিলেন। হথা—(১) যে অন্ত সমর্পণ করিবে ভাহার জন্ম নিরাপত্তা, (২) যে গৃহদার বন্ধ করিয়া নিবে ভাহার জন্ম নিরাপত্তা, (৩) যে মসজিদে আশ্রয় লইবে ভাহার জন্ম নিরাপত্তা, (৪) যে আবু স্থকিয়ান সন্দারের গৃহে আশ্রয় নিবে ভাহার জন্ম নিরাপত্তা। (তৃতীয় খণ্ডে মকা বিজয় অন্টব্য)

২৫। বিজিতদের উপর বিগত আক্রোশে প্রভিহিংসা ও প্রতিশোধ মূলক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে উদার নীতি গ্রহণ করিবে।

মক্কা বিজয়ের দিনই দীর্ঘ ২১ বংসরের জালেম শত্রুদের প্রতি নবীজী (দঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন—"তোমাদের কাছারও প্রতি কোন অভিযোগ নাই; তোমরা মুক্ত।"

২৬। চরম বিজয়ী হইয়াও পরম বিনয়ী থাকার মহান আদর্শ পালন করিবে।

মকা বিজয় নবীজীর জন্ম মহাবিজয় ছিল, এই ক্ষেত্রেও ডিনি এডই বিনয়ী ছিলেন যে, শহরে প্রবেশ কালে ডিনি নতশিরে প্রবেশ করিয়াছেন। এমনকি তাঁহার নাক তাঁহার বাহনের পৃষ্ঠে ঘর্ষণ খাইতে ছিল। ২৭। আইনের শাসন প্রয়োগে স্বজন-প্রীতির বিপরীত স্বজনদের উপর সর্বাত্তে আইন প্রয়োগ করিতে হইবে। এই আদর্শে নবীজীর কার্যাক্রম ছিল অতুলনীয়।

বিদায় হজ্জের ভাষণে অন্ধকার যুগের রীতি নীতির উচ্ছেদ এবং ইসলামী আইনের প্রবর্ত্তন ঘোষণায় যখন তিনি বলিতেছিলেন—বংশ, গোত্র বা অঞ্চল হিসাবে খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ রহিত ও বেআইনী হইল, হত্যাকারী ভিন্ন অফ্য কাহারও হইতে খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাইবে না; তখন দৃঢ়কঠে তিনি এই ঘোষণাও করিলেন, আমার বংশ কোরেশদের একটি খুনের প্রতিশোধ প্রাপ্য রহিয়াছে বন্ধু হোজায়েল গোত্রের উপর। ইসলামের আইন প্রয়োগে সর্বপ্রথম ঐ প্রতিশোধ গ্রহণ বাতিল ঘোষিত হইল।

ভদ্রপ স্থাদ বাভিল ঘোষণা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নবীজী (দঃ) দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, আমার পিতৃব্য আববাসের স্থানী ব্যবসার সমুদ্য স্থাদ সর্বপ্রথম বাভিল ঘোষিত হইল (দ্বিতীয় খণ্ড বিদায় হজ্জের ভাষণ জন্তব্য)।

২৮। আইনের বিচারে আপন-পর সকলকে এক দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে, তায় বিচারে আপনদের বেলায় কঠোর পাকিতে হইবে।

মক্কাবিজয় লগ্নে কোরেশ বংশীয় এক রমণীর উপর চুরি প্রমাণিত হইল। ইসলামী আইনের বিচারে তাহার হাত কর্তনের ভয়ে কোরেশগণ বিচলিত হইয়া নবীজীর নিকট স্থপারিশ পাঠাইল। সেই স্থপারিস প্রত্যাখ্যানে নবীজী (দঃ) জনসমাবেশে ভাষণ দিলেন এবং বজ্রকঠে ঘোষণা করিলেন—মোহাম্মদ-তনয়া ফাতেমার উপরও যদি চুরি প্রমাণিত হয়, খোদার কসম—বিনা দ্বিধায় আমি ভাহার হাত কাটিয়া দিব।

২৯। ভোট দান, মনোনয়ন দান ইত্যাদি রাজনৈতিক নির্বাচন ও সমর্থন ব্যক্তিগত স্বার্থ বা আশা ও লোভ-লালসার ভিত্তিতে করিবে না।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শাসক নির্বাচনে ভোট বা সমর্থন দেয় নিজ স্বার্থের উদ্দেশ্যে—তাহার স্বার্থ পূরণ করিলে সমর্থন বজায় রাখে, নতুবা সমর্থন প্রভাহার করে; এইরূপ ব্যক্তির উপর কেয়ামত দিবসে ভয়াবহ আজাব হইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি নেক দৃষ্টি করিবেন না; গোনাহও মাফ করিবেন না।

৩০। রাষ্ট্রের ও শাসন কর্ত্পক্ষের আমুগত্যে সংহতি বজায় রাখিবে।

নবীজী (দ:) মোসলমানদের হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন—নরমে-গরমে, আনন্দে-নিরানন্দে—সর্বাবস্থায়, এমনকি নিজের অপেক্ষা অস্ত্রের অধিক সুযোগ-সূবিধা দেখিয়াও রাষ্ট্রের অমুগত থাকিবে এবং যোগ্য ব্যক্তির প্রতিদ্বস্থীতায় অবতীর্ণ হইবে না, সর্বক্ষেত্রে সত্যের উপর স্থদ্ট থাকিবে, আল্লার সস্তৃষ্টি লাভের কাজে কাহারও নিন্দামন্দের পরওয়া করিবে না। (বোখারী শরীক)

৩১। অস্থায় অত্যাচার ও নৈতিকভার বিপরীত—স্টিকর্ডার নাকরমানী কাঞ্জে রাষ্ট্রকেও জনগণ সমবেভভাবে বাধা দান করিবে। নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লার নাফরমানী কাজে রাষ্ট্রের আমুগত্য চলিবে না। রাষ্ট্রের আমুগত্য শুধু মাত্র বৈধ কার্য্যে। (বোধারী শরীফ)

৩২। ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সংহতি বিনষ্ট করিবে না।
নবী (দঃ) বলিয়াছেন, শাসন কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে নিজের নাপছন্দ কোন কিছু
দেখিলে ধৈর্ঘ্য ধরিবে—সংহতি নষ্ট করিবে না। যে কোন ব্যক্তি সুসংহত ব্যবস্থা
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়াইবে তাহার জীবন অন্ধকার যুগের অনৈছলামিক জীবন
হইবে (মেশকাত শরীফ ৩১৯)।

৩৩। ক্ষমতাসীনদের অপকর্মে সমর্থন দিবে না; উহা জঘস্ত পাপ।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, পরবর্তী যুগে নানারকম শাসক হইবে, যাহারা সেই শাসকদের নৈকট্যের জন্ম তাহাদের মিথ্যাকে সভ্য বলিবে এবং তাহাদের অন্থায়ের সমর্থন করিবে—ঐ শ্রেণীর লোক আমার উদ্মত হইতে থারিজ। তাহাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নাই, হাওজে-কাওছারের পানি তাহাদের ভাগ্যে জুটিবে না (মেশকাত ৩২২)।

৩৪। শাসন ক্ষতায় আদিবার জন্ম নিজে উল্লমী হইবে না।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, শাসন ক্ষমতা নিজে চাহিয়া লইও না অক্সথায় আল্লার সাহায্য হইতে বঞ্চিত থাকিবে। নিজের চেষ্টা ছাড়া উহা তোমাকে অর্পণ করা হইলে উহা পরিচালনায় আল্লার সাহায্য পাইবে। (বোখারী শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, ভোমরা শাসন ক্ষমতা লাভে লালায়িত হইবে, কিন্তু কেয়ামত দিবসে উহা বিষম অমুতাপের কারণ হইবে। এভন্তির শাসন ক্ষমতার আরম্ভ অতি মিষ্ট, কিন্তু উহার পরিণাম অতি তিক্ত। (বোধারী শরীফ)

৩৫। শাসন ক্ষমতা লাভের জন্ম ছুটাছুটির প্রবণতা নিতান্তই অবাঞ্নীয়।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে শাসন ক্ষমতাকে নিজের জন্ম ডিক্ত গণ্য করে; অবশ্য যদি উহাকে তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। (বোখারী শঃ)

৩৬। শাসনক্র্তাদের সম্বর্জনা ও মানপত্ত-দান ইত্যাদির প্রবণতা বাঞ্জনীয় নহে। ইমাম বে।থারী (রঃ) বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা ইহা প্রমাণ করিয়াছেন, ১০৬৪ পৃঃ জ্ঞরা।

৩৭। শাসনকর্তাদের উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করা চাই না—উহা ভাহারা ভোগ করিতে পারিবে না। (বোধারী শরীফ ১০৬৪ পৃঃ)

৩৮। আইন প্রয়োগ এবং শাসন পরিচালনে কঠোরতা এড়াইয়া সহজ প্রার এবং আইনের প্রতি জনগণকে বিতশ্রজ না করিয়া আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

নবী (দঃ) কাহারও উপর শাসন ক্ষমতা অর্পণ করিলে তাহাকে উপদেশ দিতেন, আইনের প্রতি লোকদেরকে আকৃষ্ট করিও তাহাদের মধ্যে ঘূণা ও ভীতির সঞ্চার করিও না। সহজ পদ্ধার ব্যবস্থা করিও, কঠোরতা অবলম্বন করিও না। (বোধারী) ৩৯। শুধু আইনের শাসন চালাইবে না, উপদেশ দানে অধিক তৎপর থাকিবে।
নবী (দ:) বাদী-বিবাদী উভয়কে স্মুম্পষ্ট ভাষায় উপদেশ দানে বলিভেন, আমি
ভোমাদের বর্ণনা শুনিয়া বিচার করিব; হয়ত ভোমাদের একজন অধিক বাকপট্
(সে মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পায়।)

জ্ঞানিয়া রাখিও—বিবরণের উপর বিচারে অপরের হক্পাইয়া ফেলিলেও উহা তাহার জন্ম দোযখের অগ্নি হইবে (উহা কখনও ভোগ করিবে না।) বোখারী শরীফ

৪০। শাসনকার্য্য পরিচালনায় প্রশাসকদের পরস্পার সহযোগীতা প্রয়োজন, বিভেদ সৃষ্টি করিবে না।

নবী (দ:) ইয়ামন দেশের ত্ই অঞ্চলে বা তুই শাখায় তুইজন প্রশাসক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের বিদায়ী উপদেশে বলিয়া দিলেন—তোমরা পরস্পর সহযোগীতার সহিত কাজ করিবে, বিরোধ-বিভেদ সৃষ্টি করিবে না। (বোখারী শরীফ)

কল্যাণ ও মঙ্গদময় শাদন ব্যবস্থার এইরূপ শত শত শিক্ষা ও আদর্শ নবীন্ধী (দঃ) দান করিয়াছেন – যাহার অমুদরণে অমোদলেমরাও জাগতিক কল্যাণ লাভ করিয়াছে। পক্ষাস্তরে উহা এড়াইয়া গিয়া মোদলমানগণও অবনতির গহবরে পতিত হইয়াছে।

কল্যাণ ও মঙ্গলময় সমাজ-ব্যবস্থা দানে বহুমতুল-লিল-আলামীন ঃ

স্থ-শান্তির সমাজ, উন্নত ও প্রগতিশীল সমাজ, কল্যাণ ও মঙ্গলের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জক্ম বিশেষ প্রয়োজন হয় সমাজের লোকদের মধ্যে সন্তাব-সম্প্রীতি, সোহার্দ্য ও আতৃত্ব, একতা ও শৃঙ্খলা, পরস্পার সহযোগীতা ও সাহায্য-সহায়তা। আরও প্রয়োজন হয় কনিষ্ঠদের উপর জ্যেষ্ঠদের প্রভাব, কনিষ্ঠদের প্রতি জ্যেষ্ঠদের স্নেহ-মমতা এবং প্রেণীগত বিভেদের মূল উচ্ছেদ। আর বিশেষ তাবে প্রয়োজন হয় সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার সম্প্রদারণ এবং জ্ঞান বিস্তারের স্বব্যবস্থা। স্তরাং স্বব্যের সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হউলে সমাজের লোক-জনকে ঐ সব গুণের শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, তাহাদিগকে নরমে-গরমে ঐ সব গুণের প্রতি আকৃষ্ট করিছে হইবে, ঐ সব গুণে গুণান্বিতরূপে তাহাদিগকে গড়াইয়া তুলিতে হইবে। এই পথে নবীজী মোস্তফা ছাল্লালাছ আলাইহে অসাল্লামের যে সব শিক্ষা ও আদর্শ রহিয়াছে তাহা শুধু বিরলই নহে, বিশ্ব উহা হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞও ছিল। নমুনা স্বরূপ আমরা উাহার ঐ প্রেণীর নিক্ষা ও আদর্শের সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করিতেছি—

আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন—নবীজী (দ:) কাহারও প্রতি ত্র্ব্বহারের প্রতিশোধে কখনও ত্র্বহার করিতেন না, বরং কেচ ত্র্ব্বহার করিলে তাহা ক্ষমা করিতেন এবং অন্তর হইতে উহা মুছিয়া ফেলিডেন। (তিরমিজী শরীফ) নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি লোকদের প্রতি সদয় নয় আল্লাহও তাহার প্রতি সদয় হইবেন না (বোখারী)। নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, মোমেনগণ সকলে মিলিয়া একটি দেহের ন্থায় হইতে হইবে; উহার চোখে ব্যথা হইলে সারা দেহে ব্যথা হইবে, মাথায় যাতনা হইলে সমস্ত দেহে যাতনা হইবে। (মোসলেম শরীফ)

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, নিঃসহায় এবং এতিম-বিধবাদের সহায়তাকারী ঐ ব্যক্তির সমতুল্য যে আল্লার পথে জেহাদ করে বা সারা রাত্র নামায পড়ে, প্রতিদিন রোযা রাখে।

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অপর মোসলমানের প্রয়োজন মিটাইবে আল্লাহ তাহার প্রয়োজন মিটাইবেন। যে ব্যক্তি অপর মোসলমানের একটি ছঃখ দ্র করিবে আল্লাহ কেয়ামত দিবসে তাহার অনেক ছঃখ দ্র করিবেন। যে ব্যক্তি অপর মোসলমানের মান-ইজ্জ্ত রক্ষা করিবে, আল্লাহ তাহার মান-ইজ্জ্ত রক্ষা করিবেন। (বোখারী)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যাহার হইতে ভালোর আশা করা যায় এবং মন্দের ভীতি না থাকে সে-ই উত্তম মানুষ। পকান্তরে যাহার হইতে ভালোর আশা না থাকে এবং মন্দের আশস্কা থাকে সে-ই থারাব মানুষ। (তিরমিজী শরীফ)

নবীজী(দঃ) বলিয়াছেন, মোসলমানদের পরস্পর ছয়টি দাবী—(১)সাক্ষাতে সালাম করিবে, (২) আহ্বানে সাড়া দিবে, (৩) সাহায়্য প্রার্থীকে উপকার করিবে, (৪) হাঁছি দিয়া আল্গমত্-লিল্লাহ বলিলে ইয়ারহাম্-কাল্লাহ বলিয়া দোয়া দিবে, (৫)রোগে-শোকে থোঁজ-থবর নিবে, (৬) মরিয়া গেলে কাফন-দাফনে শরীক হইবে। (মোসলেম শরীক)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) রুগীকে দেখিতে যাইতেন, জানাযার সঙ্গে গমন করিতেন, কোন দাস তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলে তাহাও গ্রহণ করিতেন।

নবীজী (দঃ) বলিরাছেন, সদ্যবহারের বিনিময়ে সদ্যবহার করার নাম সদ্যবহার নয়; যে অসন্যবহার করিয়াছে তাহার সহিত সদ্যবহার করার নামই সদ্যবহার। (মেশকাত)

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, মোদলমান পরস্পর ভাই ভাই; একে অস্তের প্রতি অস্তায় করিবে না, সাহায্য ছাড়িবে না, একে অস্তুকে ঘুণা করিবে না। (মোদলেম)

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, দ্বীন-ইসলামের বড় কাজ হইল, প্রত্যেক মোসলমানের

কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করা। (বোধারী শরীফ)

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, জগদ্বাবাসীদের প্রতি তুমি দয়াল হও আল্লাহ ভোমার প্রতি দয়াল হইবেন। (তিরমিজী শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ছোটদেরকে স্নেহ না করিবে এবং জ্বোষ্ঠদেরকে প্রেহ না করিবে এবং জ্বোষ্ঠদেরকে প্রাক্তিন করিবে এবং সং কাজের আদেশ না করিবে, অভায় কাজে বাধা না দিবে সে আমার উদ্মত হইতে থারিজ। (মেশকাত শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার উন্মতের কোন লোককে থুসি করার জন্ম তাহার প্রয়োজন মিটাইবে সে বস্তুতঃ আমাকে থুসি করিয়াছে; আর যে আমাকে খুসি করিয়াছে সে বস্তুতঃ আল্লাহকে খুসি করিয়াছে; যে আল্লাহকে খুসি করিয়াছে, আল্লাহ তাহাকে বেহেশত দান করিবেন। (মেশকাত শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্ম তিহন্তরটি মাগফেরাত লিখিয়া দিবেন; উহার একটি দ্বারাই তাহার সব বিষয়ের শুদ্ধি ও সুঠুতা লাভ হইবে, আর বাহন্তরটি দ্বারা কেয়ামত দিবসে উন্নতি লাভ হইবে। (মেশকাত শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লার বন্দাগণ আল্লার আপন জন স্বরূপ, সুতরাং যে আল্লার বন্দাদের উপকার করিবে সে অল্লার প্রিয় হইবে। (মেশকাত শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, অন্তের দোষ খুঁজিও না, কাহারও নিন্দামন্দ করিও না, হিংসা করিও না, শত্রুতা বাঁধিও না, কাহারও দোষ চর্চা করিও না, তুনিয়া বাড়াইতে প্রতিযো-গীতায় অবতীর্ণ হইও না। লোকদের সহিত ভাতৃত্ব সৃষ্টি করিবে। (বোখারী)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, সমাজের মধ্যে পরস্পর সোহার্দ্ধ ও সন্তাব বজায় রাখিতে ষত্মবান হওয়ার পূণ্য নামাষ রোষা ও দান-খয়রাতের পূণ্য অপেক্ষা অধিক। পক্ষান্তরে পরস্পারের সম্পর্ক খারাব হওয়া স্থধ-শাস্তি ও দ্বীন-সমান সবকিছুকেই বিদায় দেয়।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্মের ক্ষতি চাহিবে আল্লাহ তাহার ক্ষতি করিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি অক্মের জীবন সঙ্কীর্ণ করার চেষ্টা করিবে আলাহ তাহার জীবন সঙ্কীর্ণ করিয়া দিবেন। (তির্মিজী শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মোমেনকে ধোকা দেয় বা তাঁহার ক্ষতি করে, তাহার প্রতি অভিসাপ। (তিরমিজী শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মোসলমান ভাতার দোষ খুঁজিয়া প্রকাশ করিবে আল্লাহ তাহার দোষ প্রকাশ করিবেন এবং গৃহভ্যস্তরে লুকাইয়া পাকিলেও তাহাকে লাঞ্ছিত করিবেন। (তিরমিজী শরীফ)

নবী (দ:) বলিয়াছেন, ঈর্ঘা করা হইতে দূরে থাকিও; ঈর্ঘা নেক আমলকে বরবাদ করিয়া দেয় থেরূপ অগ্নি শুদ্ধ কান্তকে ভন্ম করিয়া দেয়। (আবু দাউদ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার লোকদের আমলনামা আলার ছজুরে পেশ হয় এবং ঐ সময় অনেক বন্দারই গোনাহ মাফ হয়। কিন্তু যে তৃই মোসলমানের মধ্যে অসন্ভাব সৃষ্টি হইয়াছে ভাহাদের সম্পর্কে বলা হয়, সন্ভাবের প্রতি ভাহাদের ফিরিয়া না আসা পর্যান্ত ভাহাদের জন্ম মূলতুবী রাধ।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, বেহেশত পাইবে না মোমেন না হইলে; মোমেন গণ্য হইবে না পরস্পার ভালবাসা ও সন্তাবের স্বষ্টি না করিলে। আমি একটি কাজের পরামশ দেই যাহা করিলে পরস্পার ভালবাসা ও সন্তাবের স্বষ্টি হইবে—পরস্পার সালাম করার নীতি বেশী পরিমাণে প্রবর্তন কর। (মোসলেম শরীফ) মাতৃজাতি সম্পর্কে নবীজী ঃ

মাতৃজ্ঞাতি সমাজের অর্দ্ধাংশ এবং অর্দ্ধাঙ্গণী; তাহাদের প্রতি ঘৃণা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষা এবং অক্সায়-অত্যাচার সমাজকে পঙ্গু করিয়া রাখিবে। অরুকার যুগে ত সমাজ নারীদের প্রতি এতই হিংল্র, নির্দয়-নিষ্ঠুর ও নির্মম ছিল যে, মেয়ে সন্তানকে ভালবাসিত না কেইই; অনেকে তাহাকে জীবিত কবর দিয়া দিত। বর্ত্তমান যুগ যাহাকে নারীদের রাজত্বের যুগ বলা যাইতে পারে —এই যুগেও মেয়ে সন্তান জন্মর প্রতি অনেক কম লোকেরই আনন্দ হয়। ইহা কি নারীদের প্রতি বৈরীভাবের লক্ষণ নহে? নবীজী (দঃ) মেয়েদের প্রতিপালন হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বস্তরে তাহাদের মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অতৃসনীয় শিক্ষা ও আদর্শ রাখিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত কতিপয় নমুনা পেশ করা হইল—

নবীজী বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ছইটি মাত্র মেয়েরও স্থলররপে ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালন করিবে সে বেঙেশতে আমার এত নিকটবর্তী হইবে যেরূপ হাতের আঙ্গুল সমূহ পরস্পর নিকটবর্তী। (মোসলেম শরীফ)

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তিনটি মেয়ে বা তিন জন ভগ্নির প্রতিপালন ও শিক্ষাদান স্কুচারুরূপে করিবে যাবৎ না তাহাদের নিজ নিজ ব্যবস্থা হয়—তাহার জন্ম বেহেশত অবধারিত হইয়া যাইবে। ছই জন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া নবী (দঃ) বলিলেন, ছই জনের প্রতিপালনেও তাহাই। একজনের প্রতিপালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকরা হইলে নবীজী (দঃ) তত্তরেও তাহাই বলিতেন। (মেশকাত শরীফ ৪২৩)

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, যাহার নিকট কোন মেয়ে থাকে এবং সে মেয়েকে তুচ্ছ না করে, ছেলেকে অগ্রগণ্য না করে আল্লাহ তাহাকে বেহেশত দান করিবেন। আবু দাউদ

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, তোমার কোন মেয়ে স্বামীর পরিত্যক্তা হইয়া নিরাশ্রয়-রূপে তোমার আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিলে তাহার জন্ম তুমি যাহা ব্যয় করিবে তাহা তোমার জন্ম সর্বাধিক উত্তম দান-ধ্য়রাত গণ্য হইবে। (ইবনে মাজাহ শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, নারী জাতি স্টগত ভাবেই একটু বক্র স্বভাবের; পূর্ণ সোজা করিতে চাহিলে (সোজা না হইয়া) ভাঙ্গিয়া যাইবে তথা বিচ্ছেদের পর্যায় আসিয়া যাইবে। স্বতরাং তাহাকে বাঁকা থাকিতে দিয়াই তাহার সহিত তোমার জীবিকা নির্বাহ করিতে হইবে। তোমাদের প্রতি আমার বিশেষ উপদেশ—তোমরা নারীদের প্রতি উত্তম ও ভাল হইয়া থাকিবে। (মোসলেম শরীফ)

নবী (দ:) বলিয়াছেন, নারীগণ নামায-রোযা, সভীত রক্ষা ও স্বামীর আমুগত্য—এই সংক্ষিপ্ত আমল বারা আল্লাহ তায়ালার নিকট এত বড় মর্য্যাদা লাভ করিবে যে, বেহেশ-তের যে কোন শ্রেণীতে সে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করিবে। (মেশকাত ২৮১)

নবী (দ:) বলিয়াত্নে, পরিপূর্ণ ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যে তাহার সহধর্মিনীর সহিত সন্ধ্রহার করে এবং তাহার প্রতি সহাত্মভূতিশীল হয়। (তির্মিন্ধী শরীফ) একদা নবী (দ:) কড়া নির্দেশ দিলেন, গৃহিণীদেরকে কেহ প্রহার করিতে পারিবে না। অতঃপর এক দিন এমর (রা:) নবীজীর নিকট প্রকাশ কবিলেন, নারীগণ অতাস্ত বেপরএয় হইয়া গিয়াছে। সেমতে নবীজী (দ:) (প্রয়েজন স্থলে সংঘমের সহিত) প্রহারের অমুমতি দিলেন। এরপর বহু সংখ্যক মহিলা তাহাদের স্বামীদের প্রতি অভিযোগ নিয়া নবীজীর গৃহে ভিড় জমাইল। তখন রমুলুল্লাহ (দ:) কঠোর ভাষায় বলিলেন, অনেক মহিলা তাহাদের স্বামীদের সম্পর্কে অভিযোগ করিতেছে; এরপ স্বামীগণ মোটেই ভাল মামুষ নহে। (আবু দাউদ শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াভেন, সহধশ্মিণীর সহিত যেউতাম জীবন-যাপনকারী হয় সে-ই উত্তম মানুষ। আমি আমার সহধশ্মিণীদের সহিত উত্তম জীবন-যাপন করি। (তির্মিজী শঃ)

সতাই নবীজী (দঃ) সহধর্মিণীদের প্রতি অতি উত্তম ছিলেন। একবার ছফর অবস্থায় বিবি ছফিয়া রাজিয়াল্লান্থ তায়ালা আনহার জন্ম উটের উপর আরোহণ করা কঠিন হইলে নবী (দঃ) নিজ উরু পাতিয়া দিলেন। ছফিয়া (রাঃ) সিঁড়ির স্থায় নবীজীর উরু মোবারকের উপর পা রাখিয়া উটে আরোহণ করিলেন। (বোখারী শঃ)

আর একবার নবীজী (দ:) এতেকাফে ছিলেন; ছফিয়া (রাঃ) নবীজীর সঙ্গে সাক্ষাং করিতে আসিলেন; তাঁহার প্রত্যাবর্তনের সময় নবীজী তাঁহাকে মর্যাদার সহিত বিদায় দানে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া মসজিদের দরওয়াজা পর্যাস্ত আসিলেন।

আয়েশ।(রাঃ) কম বয়স্কা ছিলেন; নবীজীর গৃহে নয় বংসর বয়সে আসিয়া ছিলেন।
নবী (দঃ) তাঁহার বাল্যবয়সের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা
কয়িয়াছেন, কতিপয় বান্ধবী ছিল যাহাদের সঙ্গে আমি বাল্যস্থলভ খেলাধুলা করিতাম।
নবীজী গৃহে আসিলে উহারা লুকাইয়া যাইত; নবী (দঃ) উহাদিগকে তালাশ করিয়া
আমার নিকট পাঠাইতেন। তাহারা পুনঃ আমার সহিত খেলা জুড়িত। (বোখারী শঃ)

আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন—একবার ঈদের আনন্দে খঞ্জর চালনার খেলা হইতেছিল। নবীনী আমাকে গৃহদ্বারে তাঁহার পেছনে দাঁড় করাই তাঁহার কাঁদের ফাঁক দিয়া ঐ খেলা দেখাইলেন। খেলা দেখায় আমার মন ভরিয়া না যাওয়া পথ্যস্ত তিনি দাঁড়াইয়া থাকিলেন। আয়েশা (রা:) বলেন—খেলা দেখায় লালায়িতা যুবতী কত দীর্ঘলা খেলা দেখিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। (বোখারী শরীফ)

আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী (দ:) আমার সহিত দৌড়-প্রতিযোগিতা করিলেন; তাহাতে আমি জয়ী হইলাম। অনেক দিন পর যখন আমার শরীর ভারী হইয়া গিয়াছিল তখন আর একদিন সেই প্রতিযোগিতা করিলে আমি পরাজিত হইলাম। নবীজী (দ:) তখন কোতৃক করিয়া বলিলেন, আমার সেই পরাজয়ের বিনিময়ে তোমার এই পরাজয়। (আবু দাউদ শরীক)

নবীজীর কী মধুর সম্পর্ক ছিল সহধর্মিনীগণের সঙ্গে! নবীজী তাঁহাদের সহিত্ত সময়ে খোশ-গল্পও করিতেন। একদা নবীজী বিবি আয়েশার সাল এক সুদী খোশ-গল্প জুড়িয়া ছিলেন। হাদীছটি বোখারী শরীফেও উল্লেখ আছে— "হাদীছে উন্মেযারা" এক সময় আরবের একাদশ সংখ্যক সুদাহিত্যিক মহিলা একত্র হইয়া প্রতােকে নিজ নিজ স্থানীর অবস্থা বর্ণনায় ভাষাজ্ঞানের বাহাত্বী দেখাইল। তন্মধ্যে উন্মেযারা নামী মহিলা স্থদীর্ঘ ও সুললিত ভাষায় নিজ স্থানীর সর্ব্বাধিক বেশী প্রশংসা করিল। নবী (দঃ) আয়েশার নিকটে সেই একাদশ মহিলার প্রসিদ্ধ গল্পটি বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আয়েশা! উন্মেযারার স্থানী ভাহার জন্ম যেরূপ ছিল আমি ভোমার জন্ম সেরূপ।

নারী সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রতিও নবীজী (দঃ) বিশেষ অমুরাগী ছিলেন। নবীজীর আমলে দ্বীন-শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র নবীজীই ছিলেন; নবীজীর সব কথা বিশেষতঃ ভাষণসমূহ শরীয়তের বিশেষ বস্তু ছিল। তাই নবীজীর ভাষণ উপলক্ষে নর-নারী নির্কিশেষে দকলের উপস্থিতির আদেশ ছিল। জুমা ও ঈদের নামায়ে নবীজী (দঃ) বিশেষ ভাষণ দিতেন; সেই ভাষণ শুনিবার জন্ম সকলেই উপস্থিত হইতেন তবে নারীগণ সকলের পেছনে থাকিতেন। একবার ঈদের খোৎবা তথা ভাষণ সাধারণ নিয়মে প্রদানের পর নবীজী লক্ষ্য করিলেন, নারীদের পর্যান্থ তাঁহার কথা পুর্ণরূপে পৌছে নাই। ভাই নবী (দঃ) বেলাল (রাঃ)কে সঙ্গে করিয়া নারীদের অবস্থান স্থলে যাইয়া পুনঃ ভাষণ দিলেন। (বোখারী শরীফ)

আরও একবারের ঘটনা—নারীগণ নবীজীর নিকট অভিযোগ করিল, নবীজীর মঙ্গলিসে তাহারা পুরুষদের ভিড়ের কারণে পূর্ণ উপকৃত হইতে পারে না। সেমতে তাহাদের অভিলাস অনুযায়ী নবীজী তাহাদের জন্ম ভিন্ন মঞ্জলিসের ব্যবস্থা করিলেন।

নারীদের প্রতি নবীজী কত অধিকসগমুভূতিশীল ছিলেন। এবং তাহাদের কত বেশী মর্যাদা তিনি দিতেন। নবীজী তাঁহার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ — বিদায় হজ্জের নীতি-নির্দারণী ঐতিহাসিক ভাষণে নারীদেরে মর্যাদানের কর্ত্তব্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সেই ভাষণে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—

"নারীদের উপর স্বামীদের যেরপে হক ও দাবী আছে তক্রপ স্বামীদের উপর
ব্রীদেরও হক এবং দাবী আছে।" তিনি আরও বলিয়াছেন— নারীদের সম্পর্কে আমার
বিশেষ নির্দ্দেশ পালন করিও যে, তাহাদের প্রতি সদ্যবহার ও সর্কপ্রকার কল্যাণকর
ব্যবস্থা বন্ধায় রাখিও। তাহাদিগকে তোমরা লাভ করিয়াছ আল্লার আমানতরূপে
এবং তাহাদের সতিত্বে ভোগ করিতে পারিয়াছ আল্লার বিধানের অধীনে। সেই
আল্লার রম্মল আমি, অতএব তাহাদের সম্পর্কে আমার নির্দ্দেশ পালনে তোমরা বাধ্য।

একদা আবৃবকর (রা:) নবীজীর গৃহে আসিতে ছিলেন; বাহির হুইতে বিবি আয়েশার উচ্চ স্বর শুনিতে পাইলেন—তিনি নবীজীর সহিত প্রতিউত্তর করিতে ছিলেন। আব্বকর(রাঃ) ক্রোধভরে ঘরে আদিয়া আয়েশা(রাঃ)কে এই বলিয়া শাসাইতে লাগিলেন যে, এত বড় আম্পর্জা। রম্বলুল্লাহ ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লামের আওয়াজের উর্দ্ধে তোমার আওয়ায়। আব্বকর (রাঃ) এই বলিয়া আয়েশা (রাঃ)কে চড় মারিতে উন্নত হইলে নতী (দঃ) আয়েশাকে আব্বকর হইতে আড়াল করিয়া রাখিলেন। আব্বকর (রাঃ) চলিয়া গেলে নতী (দঃ) আয়েশাকে আড়াল করিয়া রাখিলেন। আব্বকর (রাঃ) চলিয়া গেলে নতী (দঃ) আয়েশাকে বলিতে লাগিলেন, দেখিলে ত মিঞা সাহেব হইতে কত কপ্টে তোমাকে বাঁচাইয়াছি! (আব্দাউদ)
প্রতিবেশী সম্পর্কে নতীক্ষী ঃ

নবীন্ধী (দঃ) বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি মোমেন নয় যাহার পড়শী তাহার হইতে নিরাপদ নহে। (বোখারী)

নবীজী (দ:) বলিয়াছেন, যাহার পড়শী তাহার হইতে নিরাপদ নহে সে বেহেশত পাইবে না। (মেশকাত শ্রীফ)

নবী (দ:) বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি মোমেন নয় যে পেট পুরিয়া খায়, অথচ তাহার প্রতিবেশী তাহারই নিকটবর্তী অনাহারী রহিয়াছে। (ঐ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে লোক ভাহার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম পরিগণিত সে আল্লার নিকটও উত্তম পরিগণিত। যে ব্যক্তি নিজ্ঞ সঙ্গীদের নিকট উত্তম পরিগণিত সে আল্লার নিকটও উত্তম পরিগণিত। (তিরমিজী শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আল্লার রস্থলের প্রিয় হইতে চায় তাহার কর্ত্তব্য হইবে—সভাবাদী হওয়া, বিশ্বাদী হওয়া এবং প্রতিবেশীর প্রতি সদ্যবহারকারী হওয়া। (মেশকাত শরীফ)

## अिष्ठ अम्मर्क तवोको :

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লার ওয়ান্তে তথা নিঃস্বার্থভাবে এতিমের মাথায় স্নেহের হস্ত বুলায় তাহার হস্তস্পর্শিত প্রতিটি লোমের পরিবর্ত্তে নেকী লাভ হইবে। যে ব্যক্তি কোন এতিম বালক বা বালিকার প্রতি সদ্বাবহার করিবে সে বেহেশতের মধ্যে আমার অতি নিকটবর্তী হইবে। (তির্মিজী শ্রীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আত্মীয় বা অনাত্মীয় এডিমের লালন-পালনকারী ও আমি বেংশতে এইরূপ নিকটবর্ডী থাকিব যেরূপ হাতের চুইটি আঙ্গুল। (বোখারী শরীফ) দানশীলতায় নবীজী ঃ

নবীজী (দ:) কোন সময় দানপ্রার্থীকে "না" বলিতেন না—তাঁহার এই উদার সভাব অনেকেই বর্ণনা করিয়াছেন। এক সময় নবীজীর পরিধেয়ের প্রয়োজন ছিল। এমন সময় এক মহিলা নবীজীর জন্ম সময়ে হাতে ব্নিয়া এইটি চাদর পেশ করিল। প্রয়োজন সময়ে উহা পাইয়া নবীজী উহা পরিধানে ছাহাবীগণের সমাবেশে আসিয়া

বসিলেন। এক ব্যক্তি আর্জ করিল, গুজুব চাদরখানা আমাকে দান করুন। নবী (দঃ) গৃহে যাইয়া পুরাতন চাদর পরিধান পূর্বাক নৃতন চাদরখানা ঐ ব্যক্তিকে দান করিয়া দিলেন। বিস্তারিত বিবরণ ১ম খণ্ডে ৬৬৭ নং হাদীছ এইবা।

এক ছাহাবী ভাহার ওলীমার দাওয়াতের ব্যবস্থা করিতে নবীঞ্জীর নিষ্ট সাহায্য চাহিলে নবীজী তাহাকে বলিয়া দিলেন, আয়েশার ঘরে এক ধামা আটা আছে, উহা নিয়া যাও। ঐ ব্যক্তি উহা নিয়া চলিয়া গেল, অথচ নবীজীর ঘরে উহা ছাড়া আর কিছু ছিল না। ( সীরতুন-নবী)

আতিথেয়তা ঃ ইহা নবীজীর এক মহান আদর্শ। তিনি বলিয়াছেন, যাহার ঈমান আছে তাহার কত্তব্য মেহমানের সম্মান করা।

একদা নিরাশ্রয় লোকদের ভিড় জমিয়া গেল। নবীজী (দঃ) ঘোষণা করিলেন, যাহার ঘরে তুই জনের আহার আছে সে যেন তৃতীয় জনকে নিয়া যায়। যাহার ঘরে চার জনের আহার আছে যে সে যেন ষষ্ঠ জন পর্যন্ত সঙ্গে নিয়া যায়। আব্বকর (রাঃ) তিন জন মেহমান নিলেন, আর নবীঞী ভাঁহার গৃহে দল জনকে নিলেন। (মোসলেম)

কোন নিরাশ্রয় আসিলে ভাহার আভিথেয়তার জয় প্রথমে নবীজী (দঃ) নিজ গৃহে অবকাশের থোঁজ লইভেন। তাঁহার গৃহে একেবারেই কোন ব্যবস্থা সম্ভব ना श्रेल অञाদেরকে অমুরোধ করিভেন।

নিঃসহায়দের অফাভম একজন ছিলেন আবু হোরায়রা(রাঃ), ডিনি বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি কুধার তাড়নায় অন্থির হইয়া পড়িলাম। কাহারও নিকট খাগ চাহিতে লক্ষা হয়, তাই শুধু ইন্সিত দেওয়ার জন্ম কুধার্থকে অন্নদান সম্পর্কীয় কোরআনের আয়াতের প্রতি লোকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে লাগিলাম। এমনকি আব্বকর এবং ওমরকেও ঐরূপ করিলাম, কিন্তু কেহই আমার মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেন না। নবী (দঃ) আমাকে ঐ রূপ করিতে দেখিয়া তিনি আমার অবস্থা ঠাহর করিয়া ফেলিলেন এবং মুচকি হাসি দিয়া বলিলেন, আবু ছোরায়রা। আমার সঙ্গে আস। গৃহে ষাইয়া এক পেয়ালা হৃদ্ধ পাইলেন যাহা কেহ হাদিয়া দিয়া গিয়াছে। আদেশ হইল, মদজিদের বারান্দায় নিরাশ্রয় সকলকে ডাকিয়া আন। প্রথমে নকলকে পান করাইতে বলিলেন, অভঃপর আমাকে পুনঃ পুনঃ তৃত্তির অতিহিক্ত পান করাইলেন।

নবী (দঃ) অমোসলেমের অতিথেয়ভায়ও কুষ্ঠিত হইতেন না। আবু বছুরা (রাঃ) নামক এক ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, ইসলাম গ্রহণ পূর্বে আমি এক রাত্তে নবীজীর অতিথি হইয়া ছিলাম। তাঁহার গৃহে যে কয়টি বকরী ছিল সবগুলির ছগ্ধ একা আমিই পান করিয়া শেষ করিলাম। নবীজী পরিবার-পরিজন সহ ঐ রাত্ত অনাহারেই কাটাইলেন; তিনি আমার প্রতি বিন্দুমাত্রও বিরক্ত হইলেন না। ( সীরতুন-নবী )

আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক রাত্রে এক কাফের ব্যক্তি নবীজীর অতিথি হইল। নবীজী তাহাকে ছাগীর ছধ দোহন করিয়া পান করাইতে লাগিলেন, সে পর পর সাতটি ছাগীর ছধ একাই পান করিয়া ফেলিল। নবীজী (দঃ) মোটেই বিরক্ত না হইয়৷ যত্নের সহিত তাহার সম্মুথে ছধ পরিবেশন করিয়া গেছেন। এক কাফের নবীজীর ব্যবহারে মুর্ম ইইয়া ভোর হইতেই মোসলমান হইয়া গেল। এখন সে একটি ছাগীর ছধেই তৃপ্ত হইয়া গেল। (ভিরমিজী শরীফ)

ডিক্ষার্রভির প্রতি ঘূণা ঃ

ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদে নবীজী সদা সচেষ্ট থাকিতেন। এক ব্যক্তি নবীজীর নিকট সাহায্য চাহিলে ভাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভোমার কিছুই নাই কি । সে বলিল, শুধু মাত্র একটি কম্বল আর একটি পানি পানের পেয়ালা আছে। নবী (দঃ) ভাহার সেই বস্তুত্বয়ই আনাইলেন এবং উহা ছই দের গমে বিক্রি করিয়া বলিলেন. এক দেরহাম পরিবারের খরচের জন্ম দিয়া আস, আর এক দেরহাম দারা একটি কুড়াল ক্রেয় জামার নিকট নিয়া আস। নবীজী নিজে এ কুড়ালের হাতল লাগাইয়া ভাহাকে দিলেন এবং বলিলেন, জঙ্গল হইতে জালানি কাষ্ঠ কাটিয়া বিক্রি করিবে; পানর দিন যেন আমি ভোমাকে দেখিতে না পাই—একধারে এ কাজ করিয়া ঘাইবে। এ ব্যক্তি ভাহাই করিল এবং অচিরেই দশ দেরহাম উপার্জন করিয়া কাপড় ক্রেয় করিল, খাল্ল ক্রয় করিল। নবী (দঃ) ভাহাকে বলিলেন, এই ব্যবস্থা ভোমার জন্ম উত্তম হইয়াছে ইহা অপেক্ষা যে তৃমি ভিক্ষা করিতে এবং কেয়ামত দিবসে ভোমার চেহারয় ভিক্ষাবৃত্তির নিশান সর্ব্বসমক্ষে ফুটিয়া উঠিত। (আবৃদাউদ শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, সম্বল থাকিতে যে ব্যক্তি ভিক্ষা চাহিবে হাশর মাঠে তাহার চেহারায় আঁচর ও ক্ষত হইবে। (তিরমিজী শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যাহার সম্বল ( তথা এক দিনের আহার ) আছে তাহার জন্ম বা যাহার অঙ্গ সমূহ সঠিক আছে তাহার জন্ম ভিক্ষা চাওয়া হালাল নহে। তিরমিজী

শ্রমের মর্য্যাদা দান । নবী (দ:) বলিয়াছেন, দড়ি লইয়া জঙ্গলে যাও এবং জালানী কাষ্ঠের বোঝা পিঠের উপর বহন করিয়া বিক্রি কর; ইহা দারা আল্লাহ তোমার মান ইজ্ঞত রক্ষা করিবেন—ইহা ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা উত্তম। (বোখারী শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তির জম্ম তাহার নিজ হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম খাল্য নাই। (বোখারী শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, মানুষের জন্ম সর্বাধিক পাক-পবিত্র খাত হইল তাহার উপার্জিত খাত। (নেছায়ী শরীফ)

নবী (मः) বলিয়াছেন, হালাল উপার্জনের চেষ্টা করাও একটি ফরজ। ( মেশকাত )

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি শ্রমিক দারা কাজ করাইয়া শ্রমিকের পারি-শ্রমিক পরিশোধ না করিবে কেয়ামত দিবসে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাহার বিরুদ্ধে বাদী হইবেন। (বোধারী শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, মজহুর দ্বারা কাজ করাইলে মজহুরের ঘাম শুকাইবার পুর্বে তাহার মজহুরী আদায় করিয়া দাও। (মেশকাত শরীফ) স্বভাবগত সংসারী-জীবনের শিক্ষা দান ঃ

স্বভাবের বিপরীত বৈরাগ্য ও সম্থাস জীবনের প্রতি নবীজীর দৃঢ় অনিহা ছিল। তিনি সব সময়ই সংসারী জীবনের আদর্শ স্থাপন ও শিক্ষা দান করিয়াছেন।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, ইদলামে সম্থাস জীবনের স্থান নাই। বিশিষ্ট ছাহাবী ওসমান ইবনে মাজউন (রাঃ) সম্থাস জীবনের অনুমতি চাহিলে নবী (দঃ) দৃঢ্তার সহিত তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন।

একদা তিন জন ছাহাবী তিন রকম প্রতিজ্ঞা করিলেন। একজন বলিলেন, আমি রাত্রে কখনও নিজ। যাইব না—সারা রাত্র নামায পড়িয়া কাটাইব। অপরজন বলিলেন, দারা জীবন রোঘা রাখিব। আর একজন বলিলেন, দারা জীবন বৈরাগী হইয়া থাকিব—বিবাহ করিব না। নবী (দঃ) তাহাদের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে শপথের সহিত বলিলেন, আমি আল্লাহ তায়ালাকে সর্বাধিক ভয় করি, তথাপি রাত্রে ঘুমাই, রোযাবিহীনও থাকি, বিবাহও করিয়াছি। আমার এই তরিকা হইতে যে বিরাগী হইবে সে আমার জমাত হইতে থারিজ গণ্য ইববে। (বোখারী শরীক)

অধীনস্থদের প্রতি সহান্মভূতিশীল হওয়ার আদর্শ :

শ্রমিক, মজুর, ভৃত্যদের প্রতি নিজেত নবীজী (দঃ) দয়াবান ছিলেনই। বিশেষ-ভাবে ইহার আদর্শ শিক্ষা দানেও নবীজী তৎপর থাকিতেন।

একজন ছাহাবী ভাঁহার দাসের প্রতি কঠোরতা করিলে নবী (দঃ) ভাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলিলেন, তুমি তাহার প্রতি যতটুকু ক্ষমতা রাথ নিশ্চয় আলাহ তায়ালা তোমার উপর তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতা রাথেন। (বোধারী শরীফ)

বিশিষ্ট ছাহাবী আবুজর (রাঃ) তাঁহার দাসকে বাঁদীর বাচ্চা বলিয়া গালি দিলে নবীজী তাঁহাকে কঠোর ভাষায় বলিলেন, তোমার মধ্যে অন্ধকার যুগের অসভ্যতা রহিয়াছে। এই দাস ও ভ্তাগণ তোমাদেরই ভাতা; আল্লাহ তাহাদিগকে তেমাদের অধীনস্থ করিয়াছেন। তোমাদের কর্ত্তব্য—অধীনস্থদেরে নিজেদের স্থায় যত্নের সহিত্ত খাওয়ানো, পরানো। (বোখারী শরীফ)

নবীন্ধী বলিয়ান্তেন, তোমার ভূত্য তোমার জন্ম খাল তৈরী করিয়া আনিলে তোমার কর্ত্তব্য সেই খালের এক গ্রাস তাহাকেও প্রদান করা। এই খাল তৈরী করিতে সে অগ্নি তাপ সহা করিয়াছে এবং নানা কষ্ট করিয়াছে। (বোখারী শরীক) নবীজ্ঞী (দঃ) বলিয়াছেন, তোমার দাসকেও তাহার সাধ্যের অধিক কণ্টের কাজ চাপাইয়া দিও না। যদি সেইরূপ কণ্টের কাজ তাহার দারা করিতেই হয় তবে তোমার কর্ত্তব্য হইবে—তাহাকে সাহায্য করা। (বোখারী শরীফ)

কল্যাণ ও মঙ্গলময় পারিবারিক জীবন-ব্যবস্থা শিক্ষাদানে রহুমতুল-লিল-আলামীন

পারিবারিক জীবনকে কল্যাণময় ও মঙ্গলময় করিতে হইলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি দ্বারাই তাহা সম্ভব হইবে। সেই সম্পর্কের উন্নতির জন্ম নবীজীর দেওয়া খাদর্শ ও শিক্ষা অতুলনীয়। সেই সব আদর্শ ও শিক্ষার অনুসরণে সহজেই একটা সুখী পরিবার গড়িয়া প্ঠিতে পারে।

একদা নবীন্ধী তিন বার বলিলেন, সে লাঞ্ছিত হউক। জিজ্ঞাসা করা হইল, সেই ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি মাতা-পিতা উভয়কে বা তাঁহাদের একজনকে বৃদ্ধাবন্থায় পাইয়া ভাহাদের খেদমত করিয়া সে বেহেশতের অধিকারী হইতে পারে নাই। (মোসলেম শরীফ)

আসমা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার মা পৌত্তলিক। থাকাবস্থায় মদিনায় আমাকে দেখিতে আদিলেন। আমি নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি আমার এই মাতার থেদমত করিব কি ? তিনি বলিলেন, নিশ্চয় তাহার থেদমত করিবে। (বোখারী)

নবীজী বলিয়াছেন, মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লার সন্তুষ্টি; আর মাতা-পিতার অসম্ভুষ্টিতে আল্লার অসম্ভুষ্টি। (তিরমিজী শরীফ)

এক ব্যক্তি নবীজীর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, আমার মাতা-পিতা এস্তেকাল করিয়াছেন; এখনও তাঁহাদের প্রতি সদ্বাবহারের কিছু বাকি আছে কি ? নবীজী বলিলেন, হাঁ—তাঁহাদের জন্ম দোয়া করিবে, মাগফেরাত চাহিবে, তাঁহাদের ওয়াদা-অঙ্গীকার তুমি পুরা করিয়া দিবে, তাঁহাদের সম্পর্কীয় আত্মীয়দের খেদমত করিবে, তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রজা করিবে। (আবুদাউদ শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, কোন হতভাগার মাতা-পিতা যদি তাহার প্রতি অসন্তষ্ট অবস্থায় মরিয়া যায় তবে সে যদি আজীবন তাহাদের জন্ম দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করিতে থাকে তাহা হইলে তাহাকে আল্লাহ তায়ালা মাতা-পিতার সন্তুষ্টিভাজন গণ্য করিয়া নিবেন। (মেশকাত শরীফ ৪২১)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দাবী ঐ পরিমাণ যে পরিমাণ মাতা-পিতার দাবী সস্তানের উপর। (ঐ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, মানুষ যাহার সঙ্গে ভালবাসা ও বনুত্ব করে সাধারণতঃ তাহার সভাব-চরিত্র ও মতবাদ অবলম্বনকারী হইয়া পড়ে। অতএব লক্ষ্য করা চাই, কিরূপ ব্যক্তির সহিত ভালবাসা ও বনুত্ব করা হইতেছে। (মেশকাত শরীফ ৪২৭) নবী (দঃ) বলিয়াছেন মোলায়েম ব্যবহার অবলম্বন কর; উহা সুনাম-সুখ্যাতি বর্দ্ধিক। কঠোরতা ও লজ্জাহীনতা পরিহার কর; উই কুখ্যাতির কারণ। (মোসলেম) নবী (দঃ) বলিয়াছেন, সুচরিত্র বড় পূণ্য। (মেশকাত শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, স্কুচরিত্র ও সদ্বাবহারের দ্বারা মোমেন ব্যক্তি সমস্ত দিন রোযা ও সারা রাত্র নামাযের পুণ্য লাভ করিতে পারে। ( আবুদাউদ শরীক )

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, প্রকৃত মোমেন সরল ও ভদ্র হয়। পক্ষান্তরে ধোকাবাজী ও অনভ্যতা ফাছেক হওয়ার পরিচয়। ( আবুদাউদ শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, লজ্ঞা-শরম দ্বীন-ইদলামের বৈশিষ্ট্য। (মেশকাত ৪৩২)

নবী (দ:) বিলয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লার সন্তুষ্টি লাভ উদ্দেশ্যে বিন্তা হইবে আল্লাহ তাহাকে উচ্চ মর্য্যাদা দান করিবেন। ফলে সে নিজকে নিজে ছোট মনে করিলেও লোকদের দৃষ্টিতে সে মহান গণ্য হইবে। আর যে ব্যক্তি অহঙ্কার করিবে আল্লাহ তাহাকে হেয় ও নিচ করিয়া দিবেন। ফলে সে নিজকে নিজে বড় মনে করিলেও লোকদের দৃষ্টিতে এত ছোট হইবে যে, শুকর-কুকুর অপেক্ষাও অধিক ঘৃণিত হইবে। (এ)

নবী (দ:) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুখকে সংযত রাখিবে আল্লাহ তাহার ইজ্জতের হেফাজত করিবেন। যে ব্যক্তি ক্রোধ দমাইয়া রাখিবে কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তাহাকে আজাবমুক্ত রাখিবেন। যে বঃক্তি আলার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইবে আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিবেন। (মেশকাত শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, প্রকৃত নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি যে কেয়ামত দিবদে নামায, রোষা, যাকাত ইত্যাদির ছওয়াব লইয়া উপস্থিত হইবে; কিন্তু সে কাহাকেও গালি দিয়াছে, কাহাকেও অপবাদ লাগাইয়াছে, কাহারও ধন আত্মদাধ করিয়াছে, কাহাকেও খুন করিয়াছে, কাহাকেও মারপিট করিয়াছে। ঐ সব দাবীদারকে তাহার সমৃদয় নেক বা ছওয়াব বন্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং দাবীদার শেষ হওয়ার প্রেব ই তাহার নেক বা ছওয়াব শেষ হইয়া গিয়াছে; ফলে অবশিষ্ট দাবীদারদের গোনাহের বোঝা তাহার উপর চাপানো হইয়াছে—পরিণামে তাহাকে দোমথে ফেলা হইয়াছে। (ঐ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের পরকালকে বিনষ্ট করিয়াছে অত্যের ইহকাল ভাল করার জন্ম দে কেয়ামত দিবদে সর্ব্বাধিক মন্দ ও নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হইবে। ঐ

যত লোক জায়েজ-নাযায়েষ চিস্তা না করিয়া নামায-রোষার খেয়াল ছাড়িয়া দিয়া, নিজের পরকালের উন্নতি বিধান না করিয়া ছনিয়ার সম্পদের উপর সম্পদ ধনের উপর ধন বাড়াইয়াতে থাকে সেই শ্রেণীর সব লোক উক্ত হাদীছের লক্ষ্য। কারণ, অতিরিক্ত ধন-সম্পদ সমূহ ত সবই অস্তোর; চক্ষু বৃজ্ঞিবার সঙ্গে সক্ষে সমস্ত ধন-সম্পদের মালিক ভ্যারিসানগণ হইয়া যাইবে। অথচ এই সব ধন-সম্পদ উপার্জনে নিজের বীন-সমান বিনপ্ত ও পরকালের জীবনকে ধ্বংস করা হইয়াছিল।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, ছনিয়ার বেশী অনুরাগী যে হইবে ভাহাকে আথেরাভের ক্ষতি করিতে হইবে; আর যে আথেরাভের বেশী অনুরাগী হইতে চাহিবে ভাহাকে ছনিয়ার কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। ভোমরা চিরস্থায়ী তথা আথেরাভকে অগ্রগণা কর ক্ষণস্থায়ী তথা ছানিয়ার উপর। অর্থাৎ আথেরাভেরই অনুরাগী হও যদিও ছনিয়ার কৃতি স্বীকার করিতে হয়। (মেশকাত শরীক ৪৪১)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আকৃতি বা ধন-সম্পদে তোমার অপেক্ষা উচ্চে এরপ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য গেলে সঙ্গে এরপ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর যে তোমার অপেক্ষা নিমে। (জাগতিক ব্যাপারে) সদা তোমার অপেক্ষা নিমদের প্রতি দৃষ্টি রাখিও, উচ্চদের প্রতি দৃষ্টি দিও না; তাহা হইলে আল্লার নেয়ামতের শোকরগুজারী সহজ হইবে। (ঐ)

পারিবারিক জীবনে স্মষ্ঠুতার তাগিদ ঃ

আবহুলাহ ইবনে আম্ব (রাঃ) ছাহাবীর অতিরিক্ত রোযা, অতিরিক্ত তাহাজ্বদ নামাযের চর্চ্চা হইলে নবীজী তাঁহাকে সাংবাদ দিয়া আনিলেন, এমনকি আবার স্বয়ং তাঁহার বাড়ীতে পৌছিয়া তাঁহাকে এরপ না করার কড়া নির্দেশ দিয়া বলিলেন— তোমার উপর তোমার জানের হক্ রহিয়া<sup>2</sup>ছ, চোথের হক্ রহিয়াছে, স্ত্রীর হক্ রহিয়াছে, এমনকি সাক্ষাৎ প্রাথীরও হক্ রহিয়াছে। অর্থাৎ এই সব হক্ তোমাকে অবস্থাই আদায় করিতে হইবে; অতিরিক্ত নফল এবাদতে মগ্ন হইয়া ঐ সব হক্ ক্ষুর করা চলিবে না। বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় থণ্ডে ১০২৯ নং হাদীছ দ্বেষ্ট্রা।

ব্যক্তিগত জীবনে রহমতুল-লিল-আলামীন

"নিশ্চয় আপনি চরিত্রের চরম উৎকর্ষের অধিকারী" ( আল-কোরআন )

আলী রাজিয়াল্লান্ত তায়ালা আনত্র বর্ণনা—নবীকী ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লাম অত্যন্ত প্রশন্ত হাদয়ের ছিলেন, কথা বার্ডায় অত্যন্ত সত্যবাদী ছিলেন, অত্যধিক কোমল স্বভাবের ছিলেন। প্রথম দর্শনে দর্শকের উপর তাঁহার এশী প্রভাব পতিত হইত, কিন্তু তাঁহার সাহচর্যোও মেলামেশায় মামুষ মৃক্ষ হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে বাধ্য হইত। তাঁহার গুণে মৃক্ষ হইয়া প্রত্যেকেই বলিতে বাধ্য হইত—তাঁহার পুর্বেব বা পরে তাঁহার তুলনা কোথাও দেখি নাই। ছাল্লাল্লান্ত আলাইহে অসাল্লাম। (তিরমিজি শরীক)

জাবের ইবনে ছামুরাহ (বা:)এর বর্ণনা—জোহর নামায় পড়িয়া আমি নবীজীর সঙ্গে চলিলাম তিনি গৃহে ফিরিতেছিলেন। কচিকাচারা তাঁহার প্রতি ছুটিয়া আসিতে লাগিল; তিনি প্রত্যেককে তাহার গগুদ্ধ ধরিয়া স্নেহ দেখাইতেছিলেন। স্নেহভরে আমার গগুদ্ধও স্পর্শ কবিলেন; তাঁহার হস্ত মোবারক সুশীতল ছিল এবং এরূপ স্থান্ধময় ছিল যেন উহা এখনই আতরের ডিবা হইতে বাহির করা হইয়াছে। মোসলেম আবু হোরায়র। (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা নবীজী (দ:)কে অমুরোধ করা হইল মোশরেকদের প্রতি বদদোয়া করার জম্ম। তিনি বলিলেন, আমি বদদোয়ার জম্ম আসি নাই; আমি ত রহমত ও মুদ্দময় রূপে আসিয়াছি। (মোসলেম শরীক)

আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজীর সহিত কেহ মোছাফাহা—করমর্দন করিলে, অপর ব্যক্তি হাত না ছাড়া পর্যান্ত তিনি হাত ছাড়িতেন না। ঐ ব্যক্তি মুখ ফিরাইয়া নেওয়ার পুকের্ব তিনি মুখ ফিরাইতেন না। (তিরমিজী শরীফ)

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) ফজর নামায হইতে অবসর হওয়ার পর মদিনার গৃহ-ভৃত্যরা পানি লইয়া জাঁহার নিকট উপস্থিত হইত; (পানি ওাঁহার দারা বরকতময় করিয়া নেওয়ার জন্য।) নবীজী ভাহাদের প্রত্যেকের পানিতে হাত ডুবাইতেন। এমনকি প্রবল শীতের সময়ও নবীজী ভাহাদের পানিতে হাত ডুবাইয়া থাকিতেন। (মোসলেম শ্রীফ)

আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একমাত্র জেহাদ ছাড়া নবীন্ধী কাহাকেও কোন সময় প্রহার করেন নাই—এমনকি খাদেম, ভৃত্য বা কোন স্ত্রীকেও নয়। (ঐ)

ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুনতা ঃ

আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ইছদী পণ্ডিত নবীজীর নিকট কিছু টাকা পাশুনাদার ছিল। সে একদা ঐ টাকার তাগাদায় আসিল; ঐ সময় নবীজীর হাতে টাকা ছিল না, তাই তিনি তখন উহা পরিশোধে অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। ইহুদী পণ্ডিত বলিল, টাকা উসুল না করিয়া আমি যাইব না এবং আপনাকে ছাড়িব না। নবীজী বলিলেন, আচ্ছা—টাকার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমার হইতে দ্রে কোথাও যাইব না। সেমতে নবীজী (দঃ' তুপুর বেলা হইতে এশার নামায পর্যন্ত ঐ ইহুদী পণ্ডিতের ধারে ধারেই থাকিলেন। এমনকি রাত্রেও সে তথায়ই থাকিল এবং নবীজীও বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও গেলেন না। এই অবস্থায় কজর নামায পড়া হইলে ছাহাবীগণ ঐ ইহুদীকে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং তাহার উপর চটাচটি আরম্ভ করিলেন। নবীজী (দঃ) তাহা টের পাইয়া ছাহাবীগণকে বাধা দিলে তাহারা বলিলেন, এক ইহুদী আপনাকে এইভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে প্তত্তরে নবীজী (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে নিষেধ কনিয়াছেন কাহারও প্রতি, এমনকি কোন অমোসলেম নাগরিকের প্রতিও অন্যায় করিতে।

বেলা একটু বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্ড্রদী কলেমা পড়িয়া মোসলমান হইয়া গেল এবং তাহার সমুদ্য সম্পত্তির অর্দ্ধেক আল্লরে রাস্তায় দান করিয়া দিল; সে অনেক বড়ধনাট্য ব্যক্তি ছিল। (মেশকাত শরীফ ৫২১)

আবহুলাহ ইবনে আবৃহাম্ছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজী নবী হওয়ার পূর্বের ঘটনা—নবীজীর সহিত আমার একটি জেনদেন হইল এবং লেনদেনের কিছু অংশ বাকি থাকিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, অবশিষ্ট প্রাপ্য আমি নিয়া আসিডেছি এস্থানেই উহা আপনাকে অর্পন করিব। তিনি তথায় অপেক্ষমান থাকিলেন; যেন আমি আসিয়া তাঁছাকে না পাইয়া বিত্রত না হই। ঘটনাক্রমে আমি তথায় ফিরিয়া আসিবার কথা ভূলিয়া গেলাম। তিন দিন পর হঠাৎ আমার ঐ কথা স্মরণ হইল; আমি ঐস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, নবীজী তথায় আমার জন্ম অপেক্ষমান আছেন। আমাকে তিনি শুধু এতটুকুই বলিলেন, তুমি আমাকে কপ্তে ফেলিয়া রাখিয়াছ। তিন দিন যাবত আমাকে তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইতেছে—(তুমি আমাকে না পাইয়া বিত্রত হও না-কি।) (আবুদাউদ শরীফ)

আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একদল ইন্তদী নবীজীর নিকট আসিয়া সালাম করার স্বরে আচ্ছালামু আলাইকুমের স্থলে আচ্ছামু আলাইকুম বলিল, যাহার অর্থ আপনার উপর মৃত্যু হউক। নবীজী তাহাদিগকে "আলাইকুম—তোমাদের উপর" বলিয়া উত্তর দিলেন; আর কিছুই বলিলেন না।

আয়েশা(রা:) বলেন, আমি (রাগ শামলাইতে নাপারিয়া পদার ভিতরে থাকিয়াই)
বলিলাম, ডোমাদের উপর মৃত্যু, আল্লার অভিসাশ ও আল্লার গজব। নবী (দ:)
আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন, দেখ আয়েশা! সব কাজেই ন্ম্রভাকে আল্লাহ ভাল
বাসেন। আমি বলিলাম, আপনি শুনিলেন না তাহারা কি বলিল ? নবী (দ:)
বলিলেন, আমি শুনিয়াছি এবং "আলাইকুম—ভোমাদের উপর" বলিয়া দিয়াছি।

দেখ, আয়েশা। সদা মন্ত্ৰতা অবলম্বনে হত্নবান থাকিও; কুবাক্য, কটুক্তি কঠোরতা পরিহার করিয়া চলিও আল্লাহ তায়ালা কুবাক্য-কটুক্তিকে ভাল বাদেন না। মোসলেম

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা বরিয়াছেন, একদা এক অশিক্ষিত গ্রাম্য ব্যক্তি নবীজীর নিকট নবীজীর মসজিদে আসিয়া হঠাৎ সে মসজিদের ভিতরেই এক জায়গায় প্রস্রাব করিতে লাগিল। ছাহাবীগণ তাহার প্রতি তিরস্কার আরম্ভ করিলে নবীজী তাঁহাদিগকে বাধা দিয়া বলিলেন, তাহার প্রস্রাব বন্ধ করিও না (হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ করায় রোগের আশস্কা থাকে)। অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে ডাকিয়া নবী (দঃ) তাঁহার নিকটে আনিলেন। ঐ ব্যক্তির নিজের বর্ণনা—কসম খোদার। নবীজী আমাকে একট্ও ধমকাইলেন না, মন্দ বলিলেন না, কোন প্রকার কঠোরতা দেখাইলেন না। তিনি মোলায়েমভাবে আমাকে ব্যাইলেন, মসজিদ আল্লার এবাদতের ঘর, মল-মুত্র ইত্যাদি অপবিত্র ও ঘূণার বন্তর স্থান ইহা নহে। অতঃপর ঐ স্থানে পানি বহাইয়া দিলেন। (মোসলেম)

আবৃ হোরায়রা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি নবীন্ধীর নিকট ভাহার প্রাপ্যের তাগাদায় আসিল এবং কঠোর ভাষায় কথা বলিল। ছাহাবীগণ ঐ ব্যক্তির প্রতি ক্ষেপিয়া উঠিলেন। নবীন্ধী তাঁহাদিগকে বলিলেন, তাহাকে মন্দ বলিও না; পাওনাদারের বলার অধিকার থাকে। (বোখারী শরীফ)

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবীজীর সঙ্গে পথ চলিতে ছিলাম।

নবীজীর গায়ে একধানা চাদব ছিল যাহার পাড় মোটা শক্ত ও পুরু ছিল। হঠাৎ এক গ্রাম্য ব্যক্তি আসিয়া নবীজীকে ঐ চাদরে জড়াইয়া অভি জোরে টান দিল এবং বলিল, জনসাধারণকে দেওয়ার যে মাল আপনার হাতে রহিয়াছে উহা হইতে আমাকে কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তাহার টানের চোটে নবীজীর গ্রীবার উপর ঐ চাদর পাড়ের রেখা পড়িয়া গেল। নবীজী তাহার প্রতি তাকাইয়া হাসিলেন এবং তাহাকে মাল দেওয়ার আদেশ করিলেন। (বোখারী শরীফ)

ইতিহাস প্রাসিদ্ধ দানবার হাতেম তাই-এর পুত্র ছিল "আদী"। তাহারা ছিল খুষ্টান; তাহাদের গোত্র প্রভাবশালী ও প্রতাপশালী ছিল, "আদী" ছিল গোত্রপতি। মোসলমানগণ তাহাদের বস্তির উপর আক্রমণ করিলে আদী সপরিবারে পলায়ন করিয়া দিরিয়া চলিয়া যায়। তাহার এক বৃদ্ধাভগ্নি ছিল, সে বন্দীরূপে মদিনায় উপনিত হইলে নবীন্দীর করুণা ভিক্ষা চাহে। নবীন্ধী তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে শুধু মুক্তিই দিলেন না, বরং তাহার ভাতার নিকট সিন্যিয় পৌছিবার জন্ম সমৃদয় ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সে ঘাইয়া ভাতা আদীকে নবীন্ধীর অসাধারণ অমায়িকভার কথা শুনাইলে আদী নবীন্ধীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সদলবলে মদিনা যাত্রা করিল (বিস্তারিত বিবরণ হিজরী নবম বং রের বর্ণনা অষ্ট্রা)।

উক্ত আদীর বর্ণনা—সর্বত্র বিজ্ঞানের অধিকারী মোসলেম জাতির প্রধান— মদিনার রাষ্ট্রণতি নবী সম্পর্কে তিনি নানা ধারণা পোষণ করিতেছিল। তিনি মদিনার উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন ভক্ত অমুরক্তগণের পরিবেশে নবীজী বসিয়া আছেন। এমন সময় একজন অতি সাধারণ মহিলা আসিয়া নবীজীকে অমুরোধ করিল—দরবার হইতে উঠিয়া গোপনে ও নিরবে তাহার কিছু কথা শুনিবার জন্ম। তাহার আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে নবীজী তাহার সহিত দূরে গেলেন এবং পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার কথা শ্বাবণ করিতে লাগিলেন। মহিলাটির কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নবীজী পরম ধৈর্য্যের সহিত তাহার জন্ম দাঁড়াইয়া থাকিলেন। হাতেম পুত্রআদী বলেন, বিনয় ও উদারতার এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমি অভিত্ত হইলাম এবং আমার দৃঢ় প্রত্যেয় জন্মিল যে, বাস্তবিকই তিনি আল্লার প্রেরিত মহাপুক্রব রম্পুল। (সীরাত্ন-নবী)

নবীজীকে কেহ হাদিয়া—উপটোকন দিলে নবীজী তাহাকে উহার প্রতিদান দিতেন।
অক্তকেও এই নীতি শিক্ষা দিয়াছেন। "জাহের" নামীয় এক গ্রাম্য ছাহাবী গ্রাম্য চিজ্কবস্ত নবীজীর জন্ম নিয়া আসিতেন; নবীজী তাঁহাকে শহরীয় চিজ্ক-বস্ত দানে বিদায়
করিতেন এবং কোতৃক করিয়া বলিতেন—জাহের আমাদের গ্রাম, আমরা ভাহার শহর।

নবীজী (দ:) অপরিসীম অমায়িক ও মধ্রতাপ্রিয় ছিলেন, তাই তিনি ভক্ত অমুরক্ত ছাহাবীদের সহিত কৌতৃক-পরিহাসও করিতেন। উল্লেখিত ছাহাবী জাহের (রাঃ)কে নবী মোহাম্মদ (দঃ) ভালবাসিতেন, তিনি ছিলেন অমুন্দর আকৃতির। একদা তিনি বাজারে বসিয়া কোন জিনিস বিক্রি করিতেছিলেন। নবীজী তাঁহার পেছন দিক হুইতে লুকাইয়া আসিয়া তাঁহাকে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিলেন যে তিনি পেছন দিক তাকাইতে পারিতে ছিলেন না। প্রথমে তিনি নবীজীর কথা ভাবিতেও পারেন নাই; অস্তু লোক ভাবিয়া বলিলেন, কে আপনি ? আমাকে ছাড়িয়া দিন। অতঃপ্র নবীজীকে ঠাহর করিতে পারিলেন এবং যথাসম্ভব নিজের পিঠকে নবীজীর বক্ষের সহিত সাধ্যমতে ঘেঁষিয়া রাথিতে যত্নবান হইলেন। নবীজী ঐ অবস্থায় কৌতুক করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই দাসকে খরিদ করিবে কে ? তখন ঐ ছাহাবী নিজের অমুন্দর আকৃতির ইলিতে বলিলেন, আমাকে বিক্রি করিতে চাহিলে আমাকে অচল পাইবেন। নবী (দঃ) বলিলেন, কিন্তু তুমি আল্লার নিকট অচল নও। (মেশকাত ৪১৭)

নবীজী কাহারও অসুস্থতার সংবাদ পাইলে তাহাকে দেখিতে যাইতেন। এমনকি প্রতিবেশী অমোসলেমকেও তাহার রোগ শ্যায় দেখিতে গিয়াছেন। রোগীর শ্যাপাশ্বে বিসিয়া তাহার কপালে ও হাতের শিরায় হাত রাখিতেন এবং আশ্বস্ত করিতে সাত্তনা দিয়া বলিতেন — কোন ভয় নাই, কটের বিনিময়ে গোনাহ মাফ হইবে। এতস্তির রোগীঃ শ্রীরে বা যাতনাস্থানে হাত বুলাইয়া বিশেষ দোয়া পড়িতেন।

# 

দয়া ছিল নবীজীর অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট। তিনি দয়ার যে, ভূমিকা পালন করিতেন উহাই তাঁহার রহমত্ল-লিল আলমীন হওয়ার যথেষ্ট প্রমান। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে অতিশয় দয়াল বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

## শক্রর প্রতি দয়া ঃ

মানব চরিত্রে সর্বাধিক ছল'ভ ২স্ত হইল শক্রর প্রতি উদারতা, দয়া ও ক্ষমা। কিস্ত নবীদ্ধীর চরিত্র ভাণ্ডারে ঐ ছল'ভ বস্তরও অভাব ছিল না; তিনি শক্রর প্রতিও অয় চিত অমুগ্রহ এবং উদারতা ও ক্ষমা প্রদর্শনে অসাধারণ দৃষ্টাস্ত স্থাপনকারী ছিলেন।

তৃতীয় খণ্ডে মক্কা বিজয় আলোচনায় পরম শক্ত মক্কাবাসীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ও দয়ার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

হোবার ইবনে আসভয়াদ নামক মকার এক মহাতৃষ্ণুতিকারী যে নবীজীর ক্ষাা জয়নব (রাঃ)কে মদিনায় হিজরত করাকালে ভীষণ নির্যাতিন করিয়াছিল। এমনকি সেই আঘাতে তাঁহার গর্ভপাত হইয়া গিয়াছিল। এতদ্বির মোসলমানদের উপর বহু অত্যাচারের অভিযোগ তাহার প্রতি ছিল এবং ইসলামের শক্রতায় সে অগ্রগামীছিল। এমনকি মকা বিজয় সময়ে প্রাণদণ্ডের আসামী সেও ছিল। সে নবীজীর দরবারে আসিয়া আরজ করিল, ইয়া রস্ফাল্লাহ। প্রাণভয়ে ইয়ানের উদ্দেশ্যে ঘাতা করিয়াছিলাম। আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগই সত্য, কিন্তু আপনার দয়া ও ক্ষাার

কথা মনে পড়ায় ইসলাম গ্রহণ করার জন্ম ফিরিয়া আসিয়াছি। রহমতৃল-লিল-আলামীন এই অপরাধীকেও রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান করিলেন। (সীরতুন-নবী)

মক্কায় খাত সরবরাহের প্রধান উৎস ছিল ইয়ামামা নাত্রক অঞ্চল। তথাকার গোত্রপতি ছুমামা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিয়া ঘোষণা দিলেন—এখন হইতে রমুলুক্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের অনুমতি ছাড়া ইয়ামামা হইতে থাত শস্ত্রের একটি দানাও আর মক্কায় ঘাইবে না। অল্লদিনের মধ্যেই মক্কায় হাহাকার লাগিয়া গেল। বাধ্য হইয়া মক্কাবাসীরা নবীজীর দ্বারে উপস্থিত হইল। মক্কায় থাতাভাবের সংবাদশুনিয়া রহমত্ল-লিল-আলামীনের দ্য়া উথলিয়া উঠিল; তৎক্ষনাত তিনি ছুমামার প্রতি আদেশ পাঠাইলেন খাত অবরোধ তুলিয়া দিবার জন্ত। (সীরা হুন-নবী)

তায়েফের ঘটনায় অসাধারণ দয়ার বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে। যাহারা নবীজীকে অকথ্যভাবে অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে বেহুদ করিয়া ফেলিয়াছিল এবং প্রান্থর বর্ষণে তাঁহার সম্পূর্ণ দেহকে রক্তাক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল—মাল্লার আজাব হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে তাহাদের জন্মও দ্যার দরিয়া নবীজী মোস্তাফা (দঃ) দোয়া করিয়াছিলেন, আলার নিকট অন্ন্য-বিন্য় করিয়াছিলেন।

এই তাথেফবাসীরাই আট-দশ বংসর পরও ইসলামের আহ্বান তীর-তরবারি ও বর্শার আ্বাতে অত্যাখ্যান করিয়াছে। স্থুদীর্ঘ যুদ্ধ চালাইয়া ইসলামের প্রতিরোধ করিয়াছে। তাহাদের ভয়াবহ যুদ্ধে নিহত ও আহত ছাহাবীগণকে সম্মুখে রাখিয়া তায়েফবাসীদের প্রতি বদদোয়ার অন্ধরোধও নবীজীর দরবারে করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাহাদের জক্ত দোয়া করিয়াছেন—আয় আল্লাহ। ছকীফ (তায়েফবাসী) গোত্রকে ইসলামে দীক্ষিত কর এবং তাহাদেরে বন্ধ্বেশে মদিনায় হাজির কর।" অচিরেই তায়েফবাসীর ভাগ্যাকাশে সেই দোয়ার নক্ষত্র উদিত হইল—তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল এবং তাহাদের প্রতিনিধিদল মদিনায় উপস্থিত হইয়া নবীজীর চরণের শরণ লাভে ধৈন্ত হইল। (সীরত্ন-নবী)

নবীজী (দঃ)কে এই ধরাপৃষ্ঠে সর্বাধিক যাতনা দিয়াছে যাহারা তাহাদের অক্সভম একজন ছিল মোনাফেক-সদার আবহুল্লাহ ইবনে উবাই। মোদলমানদের মধ্যে কত কত ফাছাদ সে স্পষ্ট করিয়াছে! তাহার ষড়যন্ত্রে ও উন্ধানীতে কত কত যুদ্ধ বঁধিয়াছে, মোদলমানগণ বিপদে পড়িয়াছে! এতন্তির সে নবীজীর প্রতি শক্রতা সাধনে সর্ববিকার পথ অবলম্বন করিয়াছে। এমনকি নবীজীর মান-সন্মানকে ঘায়েল করার জন্ম পাক-পবিত্রা বিবি আয়েশার উপর জঘন্ত অপবাদ গড়াইয়াছে। যাহা মুছিবার জন্ম পবিত্র কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। সেই আবহুল্লাহ আজীবন মোনাফেক রহিয়াছে; মোনাফেকীর উপরই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ্যে ইসলামের দাবীদার ছিল, তাই নবীজী স্বয়ং তাহার জানাযার নামায় পড়াইতে সন্মত হইলেন।

ওমর (রা:) আপতি করিলেন এবং তাছার হৃদ্ভতিগুলি এক একটা করিয়া নবীজীর স্মরণে আনিয়া দিলেন। এমনকি আল্লাহ তায়ালা যে, পবিত্র কোরআনে বলিয়া দিয়াছেন, মোনাফেকদের জন্ম আপনি সত্তরবার মাগফেরাত কামনা করিলেও আল্লাহ তাহাদেরে ক্ষমা করিবেন না—ওমর (রা:) ইহাও নবীজীর স্মরণে উপস্থিত করিলেন। দ্যার দরিয়া রহমত্ল-লিল-আলামিন ওমরকে উত্তর দিলেন, সত্তরের অধিক করিলে যদি ক্ষমার আশা হয় তবে আমি সেই চেষ্টাও করিব। (বোখারী শরীফ)

মোনাফেকদের জানাযা পড়া এবং তাহাদের জন্ম মাগফেরাতের দোয়া করা তথনও সুম্পষ্ট নিষিদ্ধ হইয়াছিল না। তাই নবীজী তাঁহার দয়া বশে আবহল্লার জানাযা পড়াইয়াছিলেন। উহার পরেই পবিত্র কোরআনের সুম্পষ্ট আয়াত নাযেল হয় উহা নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

## শিশুদের প্রতি নবীজী ঃ

নবীজীর উদারতা এবং দয়া ও স্নেহ-মমতা এতই সম্প্রদারিত ছিল যে, শিশু— ক্চিকাচারাও তাহা উপভোগ করিত।

আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী (দঃ) বালকদের নিকটবর্তী পথে গমন কঃতে বালকদিগকে সালাম করিলেন। (বোখারী শরীফ)

একদা এক বিবাহের মজলিস হইতে কচিকাচারা তাহাদের মাতাদের সহিত বাড়ী ফিরিতে ছিল। দূর হইতে নবীজী তাহাদিগকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তাহারা নিকটে আসিলে স্নেগভরে তাহাদিগকে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে খুবই ভালবাসি।

কোন কোন সময় নবীজী কোথাও হইতে মদিনায় প্রবেশকালে কচিকাচাদেরকে পথে দেখিলে ভাহাদিগকে নিজ বাহনের অগ্রপশ্চাদে বসাইয়া লইতেন।

একদা এক ছাহাবী তাঁহার শিশু কম্মাকে লইয়া নবীজীর সাক্ষাতে গেলেন। কথাবার্তার মধ্যে এক সময় মেয়েটি তাহার শিশুস্লভ কৌ তুহল বশে নবীজীর পৃষ্ঠদেশে মোহরে-নব্যতকে নাড়িয়া-চাড়িয়া খেলা আরম্ভ করিল। পিতা কম্মাকে ধমক দিলে নবীজী (দ:) পিতাকে বারণ করিয়া বঙ্গিলেন, উহাকে খেলিতে দাও। (বোখারী)

মৌসুমের বা কাহারও গাছের প্রথম ফল ছাহাবীগণ নবীগীর নিকট হাদিয়ারূপে নিয়া আসিতেন। নবীগী উহাকে উপলক্ষ করিয়া মদিনার ফল-ফদলে বরকতের দোয়া করিতেন। অতঃপর ঐ ফল কোন শিশুকে দিয়া দিতেন। (বোধারী শরীফ)

নবীলী অনেক সময় শিশুকে দেখিয়া আদর-স্নেচে চুম্বন করিতেন। একদিন এক গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁহাকে এরপ করিতে দেখিয়া বলিল, আমার দশটি সন্থান আছে; আমি কাহাকেও চুম্বন করি না। নবীলী রুইভার সহিত উত্তর দিলেন, আল্লাহ যদি ভোমার অস্তুর হইতে স্নেহ-মমতা উঠাইয়া লইয়া থাকেন তবে আমি কি করিব। কৃচ্ছুতাৱ জীবন-যাপন শিক্ষা দানে নবীজী :

আয়েশা (রা:) ছম্বার লোমে বুনানো গায়ে দেওয়ার একখানা কম্বল এবং তহবদ্ধ রূপে পরিধেয় একখানা মোটা চাদর—এই কাপড় ছইখানা দেখাইয়া বলিয়াছেন, এই পোষাকেই নবীন্ধী পরপারের ছফরে ইহকাল ত্যাগ করিয়া ছিলেন। (বোধানী)

নবীজীর বিছানা সময়ে চামড়ার ভিতরে খেজুর গাছের আঁশ ভরা গদী হইত এবং সময়ে লোমের তৈরী চট বা কাপড় ভাল্প করা বিছানা হইত; তাহা অধিক নরম হইত না। বিবি হাফ্ছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক রাত্রে আমি বিছানার কাপড়টা চার ভাল্প করিয়া বিছাইলাম যেন একটু নরম হয়। ভোর বেলা নবীজী এই নরম বিছানার প্রতি অসস্থোষ প্রকাশ করিলেন। (শামায়েল তিরমিঞ্জি)

একদা নবীজী থালি চাটাই-এর উপর শয়ন করিয়াছিলেন; নিজা হইতে উঠিলে দেখা গেল, ভাঁহার দেহে চাটাই-এর রেখা পড়িয়া গিয়াছে। আবহুল্লাহ ইবনে মস্টদ (রাঃ) আরজ করিলেন, অনুমতি দিলে আমরা বিছানা তৈরী করিয়া দেই। নবী (দঃ) বলিলেন, ছনিয়ার আরাম-আয়েশ আমার প্রয়োজন কী ? ছনিয়ার দঙ্গে ভ আমার সম্পর্ক এরপ মাত্র যেরপ কোন পথিক বিশ্রামের জন্ম গাছের ছায়ায় বসিয়াছে; অলু সময়ের মধ্যেই সে উহা ভাগে করিয়া চলিং। যাইবে। (মেশকাভ ৪৪২)

ওমর (রাঃ) বর্ণিত এইরূপ একটি ঘটনা প্রথম খণ্ডে ৭৫নং হাদীছে বর্ণিত আছে। সাধারণ স্বভাবে নবীজী ঃ

নবী (দঃ) কথনও কোন আবেদন প্রভাগগান করিতেন না। গৃহে আদিতে হাস্থোজ্জল চেহারায় প্রবেশ করিতেন। ভক্ত-অমুরক্ত বৃদ্ধানের মধ্যেও পা ছডাইয়া বদিতেন না।

নবী (দঃ) অত্যধিক লজ্জাশীলও ছিলেন। পদানশীন কুমারী কী লজ্জাবতী হয় ? নবী (দঃ) ভদপেক্ষা অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। এমনকি অকৃচিকর কোন কিছুর সম্মুখীন হইলেই উহার প্রতিক্রিয়া তাঁহার চেহারার উপর ভাসিয়া উঠিত। (বোখারী)

গৃহের কাজকর্ম নবীন্ধী নিজে করিছেন, এমনকি ছেড়া কাপড় ছেড়া জুড়া নিজ হাতে সেলাই করিছেন। বাজার হইতে সওদাপত্র নিজে বহন করিয়া আনিতেন। গৃহের বকরি দোহাইছেন। নবীন্ধী তাঁহার নিজ গৃহের জীবনহাবস্থা এতই সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, গৃহে পাতলা চাপাতি রুটি চোখেও দেখেন নাই। নিজ গৃহে কোন সময় দিনের ছই বেলা ছুপ্তির সহিত রুটি জ্বাতি না— এক বেলা রুটি খাইলে আর এক বেলা খোনা খাইয়া থাকিতে হইত। অনেক সময় সকাল বেলা বিবিগণের ঘরে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিছেন—খাবার কিছু আছে কিছু ঘদি বলা হইত কিছু নাই, তবে এই বলিয়া বাহির হইয়া আসিছেন, আছে। আজ আমি রোযা রাখিলাম। (মেশকাত শরীফ)

নবী (দ:) দোয়া করিতেন, আয় আলাহ! আমার জীবন যেন মিছকীনদের অবস্থায় কাটে, মৃত্যুও যেন মিছকীনদের অবস্থায় হয়, হাসর ময়দানেও যেন মিছকিনদের সঙ্গে থাকি। আয়েশা (রা:) জিজ্ঞানা করিলেন, এই দোয়া কেন করেন ? নবীজী বলিলেন, মিছকীনগন ধনীদের অনেক আগে বেহেশতে যাইবে। নবীজী আরও বলিলেন, হে আয়েশা। মিছকীনকে থালি হাতে ফিরাইও না; খোরমার এক অংশ হইলেও তাহাকে দিও। হে আয়েশা! মিছকীনকে ভালবাসাদিও, তাহাদেরে নিকটে আনিও আলাহ কেয়ামতদিবসে তোমাকে তাহার নিকটে নিবেন। (মেশকাত ৪৪৭)

নবীজীর নিকট আল্লাহ তায়ালা মকার কোন পাহাড়কে স্বর্গের খনি বানাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব পাঠাইলেন। নবীজী (দঃ) তখন দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! আমি একদিন খাইব, আর একদিন না খাইয়া থাকিব। যখন খাইব তখন তোমার শোকর করিব, আর যখন অনাহারী থাকিব তখন ছবর করিব। অর্থাৎ এইভাবে শোকর ও ছবর উভয় রকমের বন্দেগী আদায় হইবে।

व्याप्तर्भ (त्रृष्ठ भिक्षा पात त्रवोको :

নবীজীর হাণয়ে বিবি ফাতেমার স্থান সম্পর্কে বর্ণনা দিতে হয় না। সেই ফাতেমা রাজিয়ালাছ তায়ালা আনহার গৃহে ভ্তা না থাকায় তাঁহাকেই গৃহকাজ্ব সমাধা করিতে হইত। এমনকি আটার চাক্কি চালনায় বিবি ফাতেমার হাতে কড়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং পানির মশক বহনে তাঁহার বক্ষে নিলা রেখা পড়িয়া গিয়াছিল। ইতিমধ্যেই জেহাদলক সম্পদের মধ্যে কতিপয় দাস-দাসী লাভ হইয়াছিল। এই স্বেষাগে আলী (রাঃ) নবীজীর খেদমতে একটি দাসীর আবেদন পেশ করিলেন। নবীজী বলিলেন, দেখ! এখনও ছাফ্কায় আশ্রয় গ্রহণকারী ছিলম্ল লোকদের জন্ম স্ব্যুবস্থা হইয়া যায় তোমাদের জন্ম আমি কিছুই করিতে পারিব না। (আবু দাউদ শরীফ)

আর এক সময় আলী (রা:) নবীজীর নিকট কোন বস্তুর আবদার করিলে নবীজী বলিলেন, তোমাকে দিব আর ছোফ্ফার নি:সহায় ব্যক্তিরা ক্ষুধার্ত্ত থাকিবে এইরূপ কখনও হইতে পারে না। (সীরাত্ন-নবী—মোছনাদে-আহমদ)

একবার নবী (দ:) ফাতেমা রাজিয়াল্লান্থ ভায়ালা আনহার গলায় স্বর্ণের মালা দেখিতে পাইয়া বলিলেন—হে বংসে! লোকে যদি বলে যে, পয়গাম্বরের ক্সার গলায় অগ্নির ফাঁসে পড়িয়াছে—ভাহা তুমি পছন্দ করিবে কি ? (নাছায়ী শরীফ)

## रिनतिनन व्यवसाय तवोको इ

চলাফেরা থ পথ চলাকালে নবী(দং) সম্মুখপানে অবনত দৃষ্টিতে সামান্ত রুঁ কিয়া বিনয়ীর আকৃতিতে হাটিতেন—যেন উচ্চ হইতে নীচের দিকে অবতরণ করিতেছেন। দীর্ঘ পদক্ষেপে চলিতেন, তাই ক্রত প্রধ কাটিত। পা হেঁছড়াইয়া চলিতেন না। কথা অত্যস্ত মধুব এবং ফুদয়প্রাহী হইত; কথায় তিনি মায়ুয়ের মনকে সহজে জয় করিয়া নিতেন; শত্রুগণ তাঁহাকে য়ায়্কর বলিবার ইহাও একটি কারণ ছিল। গুরুত্বপূর্ণ কথা হইলে তাহা তিনবারও বলিতেন: প্রয়োজন বা ছওয়াব লাভের ক্ষেত্র ছাড়া কথা বলিতেন না। বেশী সময় চুপ থাকিতেন—ভাবগন্তীর অবস্থায় চিস্তাময় থাকিতেন। হাসিতেন কম এবং একমাত্র মূচকি হাসিই হাসিতেন।

ভাষণ বা বক্তিতা ঃ তাঁহার ভাষণ বক্তৃতা অবশ্যই আলাহ তায়ালার প্রশংসা দারা আরম্ভ হইত। মাটিতে দাঁড়াইয়া, মিম্বারে আরোহণ করিয়া, বাহনের পৃষ্ঠে থাকিয়া—যথন যেরূপ অবস্থায় প্রয়োজন বা সুযোগ হইত ভাষণ দিতেন। পর-কালের ভীতি প্রদর্শনে ভাষণ দিলে প্রাণ যেন তাঁহার উথলিয়া উঠিত। তাঁহার চক্ষুবয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, গলার স্বর গুরুগভীররূপে উচ্চতর হইয়া উঠিত এবং কোধান্বিত ব্যক্তির স্থায় কথায় এবং আওয়াজে তীক্ষতা আসিয়া যাইত। অত্যন্ত আবেগপূর্ণ হইত তাঁহার সতর্কবাণী; মনে হইত, যেন তিনি সকাল বা বিকাল মৃহুর্ণ্ডে আক্রমণে আগত শক্র দৈশ্র হইতে জাতি ও দেশবাসীকে সতর্ক করিতেছেন। বক্তৃতার জন্ম মিশুরে আরোহণ করিয়া লোকদের সম্মুখীন দাঁড়াইতেন এবং সালাম করিতেন। আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার উপর বক্তৃতা সমাপ্ত করিতেন। ভাষণ দানকালে সাধারণতঃ লাঠি বা ধমুর উপর ভর করিতেন। (যাত্ল-মায়াদ)

পোষাক-পরিচ্ছেদ ? নবীজী (দঃ) সাধারণতঃ লম্বা চাদর আকৃতির ওহবন্দ পরিধান করিতেন—৪।হাত লম্বা, আহাত চৌড়া। "পায়জামা" সম্পর্কে ইহাত সকলেই স্বীকার করেন যে, তিনি উহা থরিদ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ গরেষক হাফেজ ইবমূল কাইয়েম লিখিয়াছেন, একাধিক হাদীছে প্রমাণিত আছে, তিনি নিজে পায়জামা পরিয়াছেন, এবং ছাহাবীগণ তাঁহার পরামর্শে পায়জামা পরিতেন। (যাহল মায়াদ)। গায়ে দিতেন চাদর—৬ হাত লম্বা, আ হাত চৌড়া; কামিজ আকারের জামাও তাঁহার প্রিয় ছিল। আবা বা জ্ব্বাও তিনি পরিধান করিতেন। অস্থিনের মুখে রেশমী পাড় লাগানো চর্ম নির্মিত নওশেরওয়ানীও তিনি পরিতেন। "উত্তরী" গায়ে দিতেন, সাধারণতঃ উহা ডোরাবিশিষ্ট ইয়ামান দেশীয় হইত। একই রঙ্গের তহবন্দ ও চাদর সময় সময় পরিধান করিতেন; অনেকে উহাকে লাল রঙ্গের বলিয়াছেন। কিন্তু অনেকের মতে লাল রঙ্গের কাপড় নবীজী পরিধান করিতেন না, উহা পরিধান করা মকরুহ; নবীজীর ঐ কাপড় লাল ডোরাবিশিষ্ট ছিল।

মোজা (অস্ততঃ শীত মৌসুমে) স্বাভাবিকরপেই ব্যবহার করিতেন (যাহল-মায়াদ)।
অজুব সময় (শরীয়তের বিধান অসুযায়ী) উহার উপর মহেহ করিতেন। আশি জন
ছাহাবী নবীজীর চর্ম-মোজার উপর মহেহ করার ঘটনা বর্ণনা করিয়াহেন।

মাথায় পাগড়ী বা আমামা ব'।ধিতেন; বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁহার কালো রঙ্গের পাগড়ীর উল্লেখ হাদীছে পাওয়া যায়।

তাঁহার জুতা "না'আল" তথা সেণ্ডেল আকারের ছিল, চর্ম নির্মিত।
জেহাদ রণাঙ্গনে তিনি লোহবর্ম এবং লোহার শিরাবরণ ব্যবহার করিছেন।
পরিধেয়ে নবীজী (দঃ) সাদা রং বেশী ভালবাসিতেন; ধুসর বা সোনালী রংও পছন্দ করিতেন, কাল রজের পরিধেয়ও ব্যবহার করিয়াছেন। পুরুষের জন্ম লাল রং পছন্দ না করার প্রমাণই বেশী পাওয়া যায়। নবীজীর তৃইখানা সবুজ রং উত্তরী ছিল। একখানা কাল চাদর ছিল, আর একখানা মোটা চাদর ছিল লাল রঙ্গের।

খাতাঃ নবীজীর জীবন সাধনাময় ছিল; কঠোর কুজুতাই ছিল তাঁহার অভাব। শো খন বিলাসী খানা-পিনার পরিবেশ তাঁহার গৃহে তিনি স্টিই হইতে দেন নাই। তাঁহার গৃহে চাপাতি রুটি তৈরী হইত না, গোশতও খুব কমই জুটিত, ময়দাও তাঁহার গৃহে দেখা যাইত না—জবের বা গমের মোটা রুটিরই ব্যবস্থা করা হইত। তাঁহার গৃহের উনানে মাসের পর মাস আগুন জ্লিত না—পানি ও খোরমার উপাইই জীবন কাটিত।

একখানা কম্বন্ত ছিল ( যাতুল-মায়াদ)।

সিরকাকেই তিনি রুটি খাওয়ার জন্ম তরকারী গণ্য করিতেন। অগ্নিতে গরম করা চর্বিব দারাও রুটি খাইতেন। পনিরের সঙ্গে বা খোরমার সঙ্গেও রুটি খাইতেন। শশা দাতীয় সন্জি কাকড়ির সহিত তাজা পাকা খেজুব এবং তরমুজের সহিতও এরপ খাইতেন। ছাগল বা হৃত্বার সামনা রানের গোশ্ত বেশী পছন্দ করিতেন।

আরবের রীতি ছিল, গোশতের খণ্ড বড় বড় রাখা। খাসি-বকরির রান অনেকে আস্ত রাখিয়া দিত, এবং তাহারা গোশত অতি মোলায়েম রান্না করিত না। এরপ ক্লেত্রে খাইবার সময় বাধ্য হইয়া গোশ্ ত ছুরি ঘারা কাটিয়া নিতে হইত, নতুবা নবীল্লী (দঃ) দাঁতে কাটিয়াই খাইতেন। স্বতরাং সাধারণ অবস্থায় তিনি ছুরি ব্যবহার করিতেন না। তিনি বলিয়াছেন, গোশত খাইতে ছুরি ঘারা কাটিও না; উহা অমোসলেমদের রীতি। তোমরা দাঁতে কাটিয়া খাইও; উহাতে স্বাদও বেশী পাওয়া যায় এবং উহা সহক্ষও বটে।

খাইবার সময় সাধারণতঃ উভয় উরু খাড়া করিয়া বসিতেন; সময়ে উভয় পা পেছন দিকে এবং গোছাদ্মের উপর উরুদ্ধ স্থাপন করতঃ ঝুকিয়া বসিতেন; আর বলিতেন, আমি বড় মামুষ নই; আল্লার অমুগত দাস। স্তরাং আমার খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা ঐ রূপেরই হইবে। আসন করিয়া বা এক হাতের উপর ভর করিয়া বসিতেন না।

মেজের উপর টেবিলের উপর খানা খাইতেন না; সাধারণত: তিনি জমিনের উপর দক্তরখান বিছাইয়া খানা খাইতেন। তাঁহার একটি চামড়ার দক্তরখান ছিল। সম্মুখ দিক হইতে খানা খাইতেন। সাধারণত: তিন আঙ্গুলে খানা খাইতেন এবং খাওয়া শেষ করিয়া আঙ্গুল চাটিয়া খাইতেন, তত্ত্বপ খাড়ের পাত্রও পরিষ্কার করিয়া খাইতেন।

খাওয়া আরস্তে বিছমিল্লাহ বলিয়া আরস্ত করিতেন এবং সমাপ্তে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিতেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন দোয়া হাদীছে বর্ণিত আছে। সাধারণতঃ মিঠা বস্তু ভালবাসিতেন বিশেষতঃ মধু অধিক ভালবাসিতেন। তত্রপে সজ্জির মধ্যে কতুবা লাউ অত্যধিক পছন্দ করিতেন।

পানীয় ৪ নবীজী মোন্ডফা (দঃ) ঠাণ্ডা পানি বেশী পছন্দ করিতেন। পানিকে সুখাতু করার জন্ম সময় সময় পানির সহিত তুধ মিশাইডেন, কোন সময় খোরমা বা কিশমিণ পানিতে ভিজ্ঞাইয়া রাখিয়া সেই পানি পান করিতেন। কোন সময় ছাতু এবং তুধ পানিতে মিশ্রিত করিয়া শরবত পান করিতেন। দাঁড়াইয়া পান করাকে নাপছন্দ করিতেন; বদিয়া পান করিতেন।

অভিকৃতী ও সব কাজেই যথাসাধ্য তান দিক হইতে আরম্ভ করা ভালবাসিতেন; (অবশ্য মসজিদ হইতে বাহির হইতে এবং মলতাাগের স্থানে প্রবেশ করিতে প্রথমে বাম পা অগ্রসর করিতেন।) মাথায় তৈল অপেক্ষাকৃত বেশী ব্যবহার করিতেন এবং একদিন অন্তর চিক্রণী ব্যবহার করিতেন। চুল-দাঁড়ি স্থবিশ্বস্তু রাখিতেন। সুগিদ্ধি ভালবাসিতেন। পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন।

দিবের বেলা । ফরজ নামাযান্তে কেবলা মুখী আসন করিয়া বসিয়া কিছু
সময় জিক্ব ও ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। স্থোদিয়ের পর ছাহাবীগণের সঙ্গে শিক্ষাদান,
উপদেশ দান, স্বপ্নের আলোচনা ইত্যাদি কথাবার্তা বলিতেন। কেহ তাঁহার দারা
পানি বরকতময় করিয়া নেওয়ার জন্ম আসিলে ভাহা করিয়া দিতেন। বেলা একট্
উপরে উঠিলে চাশ্তের নামায় পড়িয়া গৃহে চলিয়া যাইতেন। গৃহের প্রয়োজনীয়
কাজকর্ম সমাধা করিতেন, জনগণকে সাক্ষাৎ দান করিতেন—যাহাতে বেশীর ভাগ
সময় কাটিতেন লোকদেরে শিক্ষাদানে, উপদেশ দানে, জনসাধারণের থোঁজ খবর গ্রহণে
এবং ভাহাদের অভাব-অভিযোগ সমাধানে। নামাযের সময় মসজিদে আসিয়া
নামায় পড়িতেন। আছরের নামায় পড়িয়া গৃহে ফিরিয়া,আসিতেন এবং বিবিগণের
প্রভাকের দরে ঘরে যাইয়া থোঁজ-খবর লইতেন, আলাপ করিতেন।

বাত্তি বেলা ? বিবিগণের প্রত্যেকের জন্ম নবীজীর অবস্থান বন্টন করা ছিল।
বাঁহার ঘরে যেই দিন অবস্থান করা হইত মাগরেবের নামায হইতে অবসর হইয়া সেই
ঘরেই আসিতেন এবং রাত্তের খানা-পিনা সেই ঘরেই করিছেন। এশার নামায শেষ
করিয়া সেই গৃহে আসিতেন; ঘরে আসিয়া চার রাকাত নফল নামায পড়িছেন, এবং
নির্দিষ্ট কতিপয় ছুরা তেলাওয়াত করিতেন। অতঃপর যধা-সত্তর শুইয়া পড়িছেন;
এশার পরে সাধারণতঃ কথাবার্তা পছন্দ করিতেন না। শয়ন-শয্যায় বিভিন্ন দোয়া
পড়িছেন এবং বাঁ হাত গালের নীচে রাখিয়া ভান পার্থের উপর শুইতেন। রাত্রের

শেষ তৃতীয়ংগশে জাগিয়া উঠিতেন এবং এই অবস্থার নির্দ্ধারিত দোয়া পড়িতেন।
অতঃপর চোথ-মুথ হইতে নিজাভাব মুছিয়া ছুরা আল-এমরানের শেষ দশটি আয়াত
তেলাওয়াত করিতেন। অতঃপর মেছওয়াক করিতেন এবং মশক হইতে পানি লইয়া
অজু করিতেন। তারপর নামাযে দাঁড়াইয়া ছই ছই রাকাতে সাধারণতঃ আট রাকাত
তাহাজ্জ্ব নামায় পড়িতেন। কোন কোন রাত্রে একাধিকবার পুনঃ পুনঃ জাগিয়া
উঠিতেন এবং নামায় পড়িতেন। প্রভাত ঘনাইয়া আসিলে গৃহিণীকে তাহাজ্জ্বদের জয়
জাগ্রত করিয়া দিতেন। সময়ে ফজরের জমাতের প্রেবি একটু ঘুমাইতেন, সময়ে গুধু
তান পার্শের উপর হেলান দিয়া আয়াম করিতেন, সময়ে গৃহিণীর সহিত আলাপ
করিতেন। এর মধ্যেই ফজরের ছুয়ত ছই রাকাত পড়িয়া নিতেন, এবং মোয়াজ্জেনের
সংবাদদানে মসজিদে চলিয়া হাইতেন।

রাত্রিবেলা দীর্ঘ দীর্ঘ সময় নামাযে দাঁড়াইয়া কোরআন তেলাওয়াত করিতে থাকিতেন। এমনকি তাঁহার পা ফুলিয়া যাইত; রসের ভারে পায়ের চামড়া ফাটিয়াও যাইত। তাঁহাকে অন্থরোধ করা হইত যে, আপনার ত কোন গোনাহ নাই; (অর্থাৎ তবে কেন এত এবাদতের কট্ট করেন ?) নবীজী উত্তরে বলিতেন, যে আল্লাহ আমাকে নিম্পাপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন আমি তাঁহার শোকরগুজারী করিব না কি ?

## উষ্মতের সমবেদনায় নবীজী ঃ

উশ্মতের জন্ম তাঁহার যে, দরদ এবং স্নেহ-মমতা ছিল তাহা একমাত্র রহমতুল-লিল-আলামীনের জন্মই সম্ভব হইয়া ছিল। আব্বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রাত্রে নফল নামায পড়াকালে নবী (দঃ) এই আয়াতে পৌছিলেন—

"হে আল্লাহ। আপনি যদি তাহাদেরে শাস্তি দেন দিতে পারেন; কারণ তাহারা আপনারই বন্দা। আর যদি ক্ষমা করিয়া দেন তাহাও করিতে পারেন—কাহারও বাধা দেওয়ার ক্ষমতা হইবে না; আপনি সর্বশক্তিমান হেকমত ধ্যালা।" (৭পাঃ ১৬রুঃ)

কেয়ামতের দিন হতরত ঈসা (আঃ) তাঁহার উদ্মত সম্পর্কে আল্লার দরবারে এই প্রার্থনা করিবেন; উহার আলোচনা উক্ত আয়াতে রহিয়াছে। উহা তেলাওত করিতেই নবীন্ধী তাঁহার উদ্মতের স্মরণে ডুবিয়া পড়িলেন এবং সারা রাত্রি দাঁড়াইরা ঐ একটি মাত্র আয়াতের তেলাওয়াতে রাত্র প্রভাত করিয়া ফেলিলেন।

আবহুলাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার দারা নবী (দঃ) ছুরা নেছা তেলাওত করাইয়া শুনিতে ছিলেন। যখন আমি এই আয়াতে পৌছিলাম—

"কি অবস্থা হইবে তথন যথন প্রত্যেক উদ্মতের নবীকে তাহাদের সম্পর্কে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব এবং আপনাকেও আপনার উদ্মত সম্পর্কে সাক্ষীরূপে উপস্থিত
করিব।" (৫পাঃ ৬রুঃ) এই আয়াতে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে নবীজী আমাকে ক্ষান্ত হইতে
বলিলেন। আমি তাকাইয়া দেখিলাম, তাঁহার নয়নয়ুগল হইতে অক্র প্রবাহিত
হইতেছে। হাশর-মাঠে নবীজীর উদ্মতের বিপদ সম্পর্কে এই আয়াতে আলোচনা
হইয়াছে—উহা স্মরণেই নবীজীর হাদয় ভাসিয়া পড়িয়াছে। এই প্রেণীর শত শত
ঘটনা হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে।

হাশর-মাঠে নবীজী মোল্ডকা (দঃ) আদি-অল্ডের সারা বিশ্ব-মানবের জ্বন্স, তারপর স্থীয় উদ্মতের জন্ম কভ কভ উপকার করিবেন তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা সপ্তম খণ্ডে ক্যোমত ও হাশরের বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনায় পাওয়া যাইবে।

সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একবার আমরা নবীজীর সহিত মকা হইতে মদিনার পানে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে এক জায়গায় নবীজী বাহন হইতে অবতরণ করিয়া আল্লার দরবারে হাত উঠাইলেন এবং দীর্ঘ সময় মোনাজাত করিলেন। অতঃপর সেজদায় চলিয়া গেলেন, সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া পুনরায় দীর্ঘ মোনাজাত করিলেন। আবার স্থদীর্ঘ সেজদা করিলেন। এইভাবে পুনঃ পুনঃ সেজদা ও মোনাজাত হইতে অবসর হইয়া ছাহাবীগণকে বলিলেন, আমি আমার উমতের মাগকেরাতের জন্ম হাত তুলিতেছিলাম। এক এক বারের মোনাজাতে আংশিকভাবে আমার দোয়া কব্ল হইত; আমি উহার কৃতজ্ঞতায় সেজদাবনত হইয়া শোকর আদায় করিতাম এবং পুনঃ অধিক মাগকেরাতের জন্ম মোনাজাত করিতাম। তাই আমি পুনঃ পুনঃ মোনাজাত ও সেজদা করিয়াছি। (আবু দাউদ)

রহমতুল-লিল-আলামীনের মূল তাৎপর্য্য ঃ

নবীজী মোন্তকা ছাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লামের আদর্শিক গুণাবলীর আলোচনা করা হইয়াছে; দেই আলোচনা অতি স্থুদীর্ঘ। হাদীছ ভাণ্ডারে উহার এত অসংখ্য তথ্য ও নজীর পাওয়া যায় যে বহু গ্রন্থেও উহার সঙ্কলন শেষ হইবে না। বিস্তু উল্লেখিত শ্রেণীর তথ্যাবলী রহমতুল-লিল-আলামীনের মূল ভাৎপর্য্য নহে, বরং কিঞ্চিত আভাস মাত্র—ভাহাও শুধু স্থুল-দৃষ্টিবাদিদের জন্ম। নবীজী মোন্তকা (দঃ) যে, রহমতুল-লিল-আলামীন ছিলেন উহার মূল ভাৎপর্য্য ঐ জ্ঞাগতিক আদর্শীয় শ্রেণীর সমুদ্য তথ্যাবলী হইতে বহু উর্দ্ধের বহু উর্দ্ধের।

আল্লাহ-ভোলা মানবকে আল্লার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া, আল্লার পথের অন্ধকে চক্ষ্ দান করা, ঐ পথের বধিরকে আল্লার ডাক শুনানো—ইহা ছিল নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবন-সাধনা ও সর্ব্বদার তৎপরতা। ইহার দারাই মানব ভাষার চিরন্থায়ী জীবনের শান্তি ও সুথ লাভ করিতে পারে। সুভরাং মানবের মুখ্য কল্যান ও মুখ্য ফল যালা—ভালারই জন্ম নবীজীর দারা জীবনটাই উৎদর্গীত ছিল। অক্সান্ম সকল নবীই এই কাজ কনিয়াছেন; সকল নবী-রস্থল এই এক উদ্দেশ্যেই প্রেরিত ছিলেন। কিন্তু যেমন, সকল ডাক্তারই রোগের চিকিৎদা করেন, ভনাধ্যে কোন ডাক্তারকে জালাহ ভায়ালা বৈশিল্টা নিয়া থাকেন সহজ-স্থলভ ব্যবস্থায়, কম ঔষধে, জল্ল বায়ে জেত ক্লগীদেরে আরোগোর পথে নিয়া যাওয়ার। অক্যান্ম নবী-রস্থলগণের ভুলনায় নবীজী মোন্তকা ছাল্লালান্থ আলাইহে অসাল্লামের বিশিল্টাও ভদ্দেশই ছিল।

মানবের মুখ্য কল্যাণ ও আসল মঙ্গল চিরস্থায়ী জীবনের শান্তি ও সুখ। আল্লাহ ভায়ালা বলিয়াছেন—

"দোষণ হইতে মুক্তি ও বেংহশ্ত লাভ—ইহা হইল সাফল্য। ছনিয়ার জীবন ত তথু ধোকার বস্তা" (৪ পাঃ ১৯ জঃ)

মানবকে এই সাফলোর যোগা বানাইতে নবী ভিন্ন অন্ত লোল মানুষই বিছু দান করিতে পারে না। সকল নবী-রমুলগণের মধ্যে নবীজী মোভফা (দঃ) মানব জাতির জ্বন্য এই যোগাভার পথ সর্কাধিক স্থাম ও সহজ্ঞ স্থলভ করিতে সর্কাধিক বেশী কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যাহার ফলে এক বা ত্ই লক্ষের অধিক নবী-রসুলগণের উদ্মত সমষ্টিগত ভাবে যত সংখ্যায় বেহেশ্ভী হইবে এক নবীজী মোহাম্মদ মোস্তফা ছালালাছ আলাইহে অনালামের উমত উহার ছিগুণ সংখ্যায় বেহেশ্ভী হইবে। ভাই তাঁহার আখ্যা হইয়াছে—

ৱহুমতুল-লিল-আলামীন ছাল্লালাহু তায়ানা আলাইহে ও আলা আলিহী ও আছহাবিহী ও বাৱাকা ও সাল্লাম









